

## গৌতমসূত্র

## ন্যায়দর্শন

## বাৎস্যায়ন ভাষ্য

(বিস্তৃত অনুবাদ, বিবৃতি, টিপ্লনী প্রভৃতি সহিত)



## 1<del>2</del>97 219

মহামহোপাধ্যায়

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ

🕆 কর্ত্ত্ব অনুদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত

D3422



কলিকাতা, ২৪৩।১ অপার সাকুলার রোড

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, মন্দির হইতে

> ঞীরামকমল সিংহ কর্ত্রক প্রকাশিত

> > ১৩৩৬/বর্গব্দ

শাখা-পরিষদের দদভা-পক্ষে ২া•, দাবারণ পক্ষে মাত ।

কলিকাতা।

২নং বেথুন রো, ভারত মিহির যন্ত্রে শ্রীসর্বেকশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

CAR No. 19844

Cal No. 19844

Cal No. 19844

### निद्वपन ।

এইবার 'আয়দর্শনে'র শেষ খণ্ড সমাপ্ত হইল। ১৩২০ বঙ্গান্ধে এই কার্য্য আরম্ভ করিয়াই আমি যে মহা চিন্তাসাগরে নিপতিত হইয়হিলাম, এত দিন পরে তাহার পরপারে পৌছিলাম। সেই অপার মহাসাগরের অতি চলজ্ব্য বহু বহু বিতিত্র তরঙ্গের কেশমর অবংত নিতান্ত অবনর হইয়া এবং তাহার মধ্যে অনেক সময়ে শারীরিক, মানসিক ও পারিবারিক নানা ত্রবস্থার প্রাল ঝটিকায় বিঘুর্ণিত এবং কোন কোন সময়ে মৃতপ্রায় হইয়াও বাঁহার করুলাময় কোমল হন্তের প্রেরণায় আমি জীবন লইয়া ইহার পরপারে পৌছিয়াছি, তাঁহাকে আজ কি বলিয়া প্রণাম করিব, তাহা জানি না। অল্প আমি, তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। বলহান আমি, তাঁহাকে কথনও ধরিতেও পারি নাই। তাঁহার স্বরূপ বর্ণনে আমি একেবারেই অক্ষম। তাই ক্ষীণস্বরে বলিতেছি,—

## যাদৃশস্থং মহাদেব তাদৃশায় নমো নমঃ।

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোঁড়ক্নীগ্রামনিবাদী সর্বাশান্ত্রপারদর্শী মহানৈয়ারিক ৺জানকীনাথ তর্করত্ব বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকটে 'গ্রায়দর্শন' অধ্যয়ন করিয়া যে সমস্ত উপদেশ প্রাপ্ত
হইয়াছিলাম, তাঁহার দেই সমস্ত উপদেশ এবং তাঁহার স্নেহময় আশীর্বাদ মাত্র সম্বন করিয়া আমি
এই অসাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। তিনি অনেক দিন পূর্বে অর্গত হইয়াছেন। আজ আমি আমার
দেই দিতার গ্রায় প্রতিপালক এবং প্রথম হইতেই গ্রায়শান্তের অধ্যাপক প্রমারাধ্য প্রমাশ্রয়
অর্গত শ্রী গুরুদেবের শ্রীচরণ পুনঃ পুনঃ আরণ করিয়া, তাঁহার উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ প্রশাম করিতেছি।
দান আমি, অযোগ্য আমি, তাঁহার যথাযোগ্য স্মৃতি রক্ষা করিতে অসমর্য।

পরে যে সমস্ত মহামনা ব্যক্তির নানাত্রপ সাহায্যে এই গ্রন্থ সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইরাছে, তাঁহাদিগকেও আজ আমি কৃতজ্ঞহৃদয়ে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতেছি এবং অবশ্য কর্ত্তব্যবোধে যথাসম্ভব এথানে তাঁহাদিগেরও নামাদির উল্লেখ করিতেছি।

২০১১ বঙ্গান্দের বৈশাথ মাদে পাবনা 'দর্শন টোলে' অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া আমার পাবনায় অবস্থানকালে পাবনার তদানীন্তন সরকারী উকিল, পাবনা 'দর্শন টোলে'র সম্পাদক ও সংরক্ষক "গায়ত্ত্রী" প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ-প্রণেতা রায় বাহাত্তর শ্রীযুক্ত প্রদানারায়ণ শর্মচৌধুবী মহোদ্য় প্রথমে আমাকে এই কার্য্যে উৎদাহিত করেন। তিনি নিজে শাস্ত্রজ্ঞ এবং দেশে শাস্ত্রাধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের রক্ষা ও শাস্ত্রচ্চার সাহায্য করিতে সতত স্বভাবতঃই দৃচ্প্রতিজ্ঞ। পুর্বের তাঁহার সহিত আমার কিছুমাত্র পরিচয় ও কোনরূপ সম্বন্ধ না থাকিলেও তিনি তাঁহার স্বভাব গুণেই পাবনায় আমাকে রক্ষা করিবার জন্ম এবং আমার প্রতিষ্ঠার জন্ম কত যে পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, অর্থহারা, পুন্তকাদির হারা এবং আমার বহু ছাত্র রক্ষার হারা এবং আরও কত প্রকারে বে, আমার শাস্ত্রচ্চার কিরূপ সাহায্য করিয়াছেন, তাহা যথায়র বর্ণন করিবার কোন ভাষাই আমার নাই। তবে আমি এক কথায় মুক্তকণ্ঠে সত্যই বলিতেছি বে, দেই প্রসননারায়ণের

প্রদান প্রতিত আমার তার নিঃনহার অবেগ্যে ব্যক্তির কিঞ্চিং শাস্ত্রত্তরে কোন আশাই ছিল না। তিনিই আমার এই কার্য্যের মূল সহার ।

কিন্তু সুতুর্লভ সহার পাইবাও এবং উৎসাহিত ও অতুক্তর হইরাও নিজের আযোগ্যহাবশতঃ আমার পক্ষে এই কার্যা অবাধা বুঝিয়া এবং এই গ্রন্থের বহু ব্যার-বাধ্য মুর্ধ ও অবস্তব্য মনে করিয়া আমি প্রথমে এই কার্য্যার:ন্ত সাহদই পাই নাই। পরে পাবনা কলেজের তদানীস্তন সংস্কৃতাখ্যাপক আমার ছাত্র শ্রীমানু শরচ্চক্র বোষাল এম এ, বি এল, কাব্যতীর্থ, সরস্বতী, বিদ্যাভূষণ প্রত্যন্ত আসিয়া আমাকে পুনঃ পুনঃ অহুরোধ করিয়া বলেন যে, 'অপেনি কিছু লিথিয়া দিলেই আমি তাহা লইয়া কলিকাতার যাইয়া প্রীযুক্ত হারেন্দ্রন থ দত্ত বেদান্তরত্ব এম এ, বি এল, মহেংদারের নিকটে উহা দিব। তিনি প্রম থিল্যোৎসাহী, বিশিষ্ট বোদ্ধা দার্শনিক, আগগুই তিনি ওঁহার সম্পাদিত "ব্রহ্মবিদ্যা" পত্রিকায় সাদরে। উহা প্রকাশ করিবেন। এবং কালে পুস্তকাকারে সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশের একটা ব্যবস্থাও তিনিই অবশ্য করিবেন। ফলে ভাহাই হইয়াছিল। খ্রীমান্ শরচ্চক্রের অবমা আগ্রহ ও অনুরোধে আনি প্রথমে অতিকত্তে কিছু লিধিয়া উ'হার নিকটে নিয়'ছিলাম। ক্রমে কয়েক মান "ব্রহ্মবিদ্যা" পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে কিয়দংশ প্রকাশিত হইলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিয়দের তদানীস্তন স্থবোগ্য সম্পাদক, পরম বিদ্যোৎসাহী, টাকার জ্যালার, অনামখ্যতে রায় বতাজ্রনাথ চৌধুরা, একিঠ, এম এ, বি এল মহোদয় উহা পাঠ করিয়া বঙ্গীয়-দাহিত্য-পরিষ্থ হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। পরে আমার পত্র পাইগ্লাই তিনি দাগ্রাহে বন্ধীয়-দাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-নির্দ্ধাহক-সমিতিতে এই গ্রন্থ প্রকাশের প্রস্তাব করিলে অনামণ্যত ত্রীযুক্ত বাবু হীরেক্রনাথ দত্ত মধোদর সাগ্রহে ঐ প্রস্তাবের বিশেষরূপ সমর্থন করেন। ভাগার ফলে বঙ্গায়-নাহিত্য-পরিবং হইতে এই প্রস্থান হিরীক্ত হয়। উক্ত মহোদয়ন্ত্রের আন্তরিক আগ্রহ, বিশেষ্টঃ রায় যুঠীক্রনাথের অদমা চেষ্টাই বঙ্গীয়-দাহিত্য-পরিষৎ হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশের মূল ৷ রায় ষ্তীকুনাথ ৮বৈকুঠে গিয়াছেন। প্রীগন্ হীরেন্দ্রনাথ স্বস্থ শরীরে স্থনীর্যজীবী হউন।

বন্ধীয়-সাহিত্য-পরিষং হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশ স্থিয়ীকৃত হইটেই রায় যতীক্রনাথ আনাকে প্রথম বণ্ডের মন্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি সন্থর পাঠাইবার জন্ত পাবনায় পত্র লোখন। স্নতরাং তথন আনি বাধ্য হইয়া বহু কন্তে ক্রাত লিখিয়া প্রথম বণ্ডের সন্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পাঠাই। তাই প্রথম বণ্ডে অনেক স্থলে ভাষার আধিক্য এবং কোন কোন স্থলে পুনক্জিও ঘটিয়াছে। কিন্তু রায় যতীক্রনাথ ভাহাতে কোন আপত্রিই করেন নাই। পরস্ত তিনি আমাকে বিস্তৃত ভাষায় লিখিবার জন্ত ই অনেকবার পত্র দিয়াছেন। সংক্ষেপে লিখিলে এই অতি ছুর্বেশি বিষয় কখনই স্থ্বোধ হইতে পারে না, ইহাও পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন।

রার যভীক্রনাথ তাঁহার বহু দিনের আকাজ্জাত্রনারে, শিক্ষিত সমাজ বাহাতে স্থারদর্শন ও বাৎস্থারনভাষ্য বুঝিতে পারেন, বঙ্গভাষার যেরূপ ব্যাথ্যার দ্বারা উহা স্থ্রবাধ হয়, এই উদ্দেশ্যে আমাকে দরল ভাবে যে সমস্ত পত্র দিয়াছিলেন এবং আমি কলিকাতার আদিলে সাহিত্য-পরিষদ্যন্দিরে সাক্ষাৎকারে আমাকে পুনঃ পুনঃ যে সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই এখন আমার মনে হইতেছে। তিনি তবৈকুঠ গখনের কিছু দিন পুর্বেও আমাকে দাগ্রহে আনেক দিন বলিয়াছিলেন, 'ভারদর্শনের পঞ্চন আবার ভাল কবিয়া লিখিতে হইবে, উহা আত হর্বোধ। আমি বহু চেষ্টা করিয়াও উহা ভাল ব্রিতে পারি নাই। আমানি যে কিরুপে উহার বাংখা। করিবেন, কিরুপে বাসালা ভাষার উহ ব্যক্ত করিয়া ব্রু ইয়া দিবেন, তাহা দেখিবার জ্ব্য এবং উহা ব্রিবার জ্ব্য আমি উৎক্তিত আছি। ভারদর্শনের পঞ্চম আধার না ব্রিলে ভারদ্শাক্ত ব্রু। হয় না। সংক্ষেপের কোন অন্ত্রোধ নাই। আপেনি বিস্তৃত ভারার যেকপেই হউক, উহা ব্রুষাইয়া দিবেন। আপনি এখন হইতেই তাহার চিন্তা করুন।'

কিন্ত বিশন্ন না ছইলে ত আমরা বাহা চিন্তনীর, তাহার বিশেষ চিন্তা করি না। তাই রায় যতীক্তনাথের পুন: পুন: ঐ সমস্ত কথা শুনিয়াও তথন দে বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করি নাই। পরে সময়ের করতাবশতঃ পঞ্চম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা কিছু সংক্ষেপে ফ্রন্ত লিখিত হইরাছে। তথাপি পঞ্চম অধ্যায়ে গৌতমোক্ত "জাতি" ও "নিগ্রহস্থানে"র তত্ত্ব ব্রাইতে এবং দে বিষয়ে পুর্বাচার্য্যগণের বিভিন্ন মত ও বৌদ্ধ মতের আলোচনা করিতে আমি যথাশক্তি যথামতি চেঠা করিয়ছি। কিন্তু তাহা সকল হইবে কিনা, জানি না। ত্রন্তাগ্যশতঃ দে বিষয়ে রায় যতীক্তনাথের মন্তব্য আর শুনিতে পাইলাম না।

এই পুস্তকের সম্পাদন কার্যো যে সমস্ত গ্রন্থ আবস্থাত হইরাছে, তাহার অনেক গ্রন্থই আমার নাই। স্কৃতরাং বহু কই স্থাকারপূর্দ্ধক নানা সমায় নানা স্থানে যাইয়া গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া অধ্যয়ন করিতে ইইয়াছে। এখানে কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ্য এই যে, কানী গ্রন্থনিট কলেজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ সর্ব্ধণাজ্রন্দী মহাম্মা প্রীযুক্ত গোপীনাথ শর্মা-করিরাজ এম এ মহোদয় এবং বোলপুর বিশ্বভারতীর অধ্যক্ষ, নানাবিন্যাবিশারদ স্ক্রপণ্ডিত প্রীযুক্ত বিধুশেথর শাস্ত্রী মহোদয় এবং শান্তপুর-নিবাসী স্ক্রপ্রদিদ্ধ ভাগবত্ব্যাখ্যাতা আমার ছাত্র স্ক্রপণ্ডিত প্রীমান্ রাধাবিনোদ গোস্থামী এবং আরপ্ত অনেক স্থাশ্য ব্যক্তি গ্রন্থানির দারা আমার বহু সংহাষ্য করিয়াছেন। বিশেষতঃ প্রথমোক্ত মহাম্মা প্রীযুক্ত গোপীনাথ শর্মাকবিরাজ এম এ মহোদয় এই পুস্তক সম্পাদনের জন্ম আমার অর্থ সাহাষ্যও কর্ত্তব্য ব্রিয়া স্বতঃপ্রকৃত্ত হইয়া ইউ পি গ্রন্থনিটে ইইতে কএক বৎসরের জন্ম মাসিক পঞ্চাশ টাকা সাহাষ্য লাভের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, আমার অন্তিন্তিত আশাতীত উপকার করিয়াছেন। যদিও তিনি এ জন্ম কিছুমাত্র প্রশংশা চাহেন না, তথাপি অবশ্বকর্ত্তব্যবাধে এবং আত্রন্থির জন্ম এই প্রসক্ষে আমি এখানে তাহার ঐ মহামহত্বের ঘোষণা করিতেছি।

নানা স্থানে অনেক গ্রন্থ পাইলেও অনেক স্থান ব্যাদগরে আবশ্যক গ্রন্থ না পাওয়ায় বথাস্থানে অনেক কথা লিখিতে পারি নাই। তবে কোন কোন স্থান পরে আবার দেই প্রবাস্ত্রে দে বিষয়ে বথান্দন্তব আলোচনা করিয়াছি। কোন কোন স্থান পরে আবার পূর্ব্বলিখিত বিষয়ের তাৎপর্য্য বর্ণন এবং শংশোধনও করিয়াছি; পাঠকগণ স্থচীপত্র দেখিয়াও নে বিষয় লক্ষ্য করিবেন এবং "টিয়ানী"র মধ্যে যেখানে যে বিষয়ে দ্রেষ্ঠিয় বিলয়া উল্লেখ করিয়াছি, তাহাও সর্ব্বত্র অবশ্য দেখিবেন। অনেক স্থলেই বাহল্যভয়ে অনেক বিষয়ে পূর্ব্বাচার্য্যগণের কথা সম্পূর্ণকপে প্রকাশ করিতে পারি নাই। কিন্তু যে যে গ্রন্থে দেই সমন্ত বিয়য়ের ব্যাখ্যা ও বিচার পাইয়াছি, তাহার যথাদন্তব উল্লেখ করিয়াছি।

বাঁহারা অনুসন্ধিৎস্থ পাঠক, তাঁহারা সেই সমন্ত গ্রন্থ পাঠ করিগে তাঁহাদিগের অনুসন্ধানের অনেক স্থবিধা হইবে এবং পরিশ্রমের লাবব হুইবে, ইহাই আমার ঐকপ উল্লেখের উদ্দেশ্য ।

আমি অনেক সময়েই দুরে থাকায় এবং আমার অক্ষমতাবশতঃ এই গ্রন্থের প্রক্ সংশোধন কার্য্যে বিশেষ পরিশ্রম করিতে পারি নাই। তাই অনেক স্থলে অগুদ্ধি ঘটিয়াছে এবং শুদ্ধিন পরেও সমস্ত স্থলের উল্লেখ করিছে। পাঠকগণ শুদ্ধিশতে অবশুদ্ধি দৃষ্টিশাত করিবেন। এখানে ক্রভক্ত হার সহিত অবশু প্রকাশ এই যে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রশালার স্থাযোগ্য পণ্ডিত কোটালীশাড়ানিবাদী গৌতমকুলোন্তব শ্রী হারাপ্রদার ভট্টাহার্য মহাশয় বহু পরিশ্রম করিয়া এই গ্রন্থের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্যান্ত প্রক্ সংশোধন করিয়াছেন। যদিও তিনি উহাের নিল্প করিয়াছরেরাধেই এই কার্য্য করিয়াছেন, তথাপি এই কার্য্যে তাঁহার অনক্তনাধ্রেণ দক্ষতা ও অভি কঠাের পরিশ্রমের সাহােয্য না পাইলে, আমার দারা এই গ্রন্থ সম্পাদন স্থান্তব হইত না এবং এই বৎসরেও এই গ্রন্থের মুদ্রান্তব সমাধ্য হইত না। তিনি নিজে প্রেশে যাইয়াও এই গ্রন্থের শীঘ্র সমাধ্যির জন্ম চেষ্টা করিয়াছেন।

আমার পাবনায় অবস্থানকালে ১০২৪ বন্ধান্দে আধিন মাদে এই গ্রন্থের প্রথম থণ্ড প্রেকাশিত হয়। পরে আমি ৮কাশীধানের 'টাকমাণী' সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া পেষি মাদে ৮কাশীধানে গেলে ১০২৮ বন্ধান্দে এই প্রস্থের বিতীয় খণ্ড ও ১০০২ বন্ধান্দে তৃতীয় থণ্ড প্রকাশিত হয় এবং চতুর্য খণ্ডের অনেক অংশ মুদ্রিত হয়। পরে আমি ১০০০ বন্ধান্দের শ্রাবণ মাদে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় আদিলে ঐ বংসরেই চতুর্য খণ্ড প্রকাশিত হয়। নানা কারণে মধ্যে মধ্যে অনেক সময়ে এই প্রস্থের মুদ্রাস্থণ বন্ধ থাকায় ইহার সমাপ্তিতে এত বিলম্ব হইয়াছে। কিন্ত রায় যতীক্রনাথ এবং তাঁহার পরবর্ত্তা হ্রেষোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু খগেক্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু অমুলাচরণ বিদ্যাভ্রণ মহোদয় এবং বর্ত্তনান স্থােক্রমার পাল এই প্রস্থের শীঘ্র সমাপ্তির জন্ত যথােচিত চেষ্টা করিয়াছেন। আর এই প্রস্থের প্রকাশক সাহিত্য-পরিষদের প্রধান কর্ম্মচায়ী শ্রীযুক্ত রামকমল দিংহ মহোলয়ের কথা কত বলিব। তিনি এই প্রস্থের শীঘ্র সমাপ্তির জন্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। আনি কলিকাতায় আদিলে তিনি অনেক সময়ে নিজে আমার নিকটে আদিয়াও প্রকৃত্ব, লইয়া গিয়াছেন। সরলতা ও নিরভিমানতার প্রতিমৃত্তি স্বধর্মনিষ্ঠ শ্রীমান্ রামকমলের ভক্তিময় মধুর ব্যবহার এবং শীঘ্র এই প্রস্থ সমাপ্তির জন্ত চিন্তা ও ট্রিটা আমি জাবনে কথনও ভ্লিতে পারিব না। ইতি

শ্রীফণিভূষণ দেবশর্মা। কলিকাতা, আধিন। ১০০৬ বঙ্গারু।

## সূত্র ও ভাষ্যোক্ত বিষয়ের সূচী

(চতুর্থ অধ্যায়, দ্বিতীয় আহ্নিক)

বিষয়

বিষয় ভাষ্যে—আত্মা প্রভৃতি সমস্ত প্রমেয় পদার্থের প্রত্যেকের ভত্তজান মুক্তির কারণ বলা যায় না, যে কোন প্রমেয়ের তত্ত্তানও মুক্তির কারণ বলা ধায় না, স্থতরাং প্রমেয়-তত্ত্বজান মুক্তির কারণ হইতে পারে না — এই পূর্ব্বপক্ষের সমর্থনপূর্ব্বক তত্ত্বরে দিদ্ধান্ত কথিত হইয়াছে যে, প্রমেয়বর্গের মধ্যে যে প্রমেয় বিষয়ে মিথ্যাক্সান যে জীবের সংস্টরের নিদান, দেই প্রমেয়ের তত্ত্তান তাহার মুক্তির কারণ। অনা-আতে আত্মবুদ্ধিকপ মোহই মিথাজ্ঞান, উহাকেই অহন্ধার বলে। ঐ মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তির জন্ম শরীরাদি প্রমেষ পদার্থের তত্ত্তানও আবশ্রক। যুক্তির দারা উক্ত দিদ্ধান্ত প্রতিপাদনপূর্ব্বক প্রথম স্থতের অবতারগা ... ১-8-€->৪ প্রথম স্থত্রে —শরীরাদি ছ:খ পর্য্যন্ত যে দশবিধ প্রমেয় রাগ-ছেষাদি দোষের নিমিন্ত, তাহার তহজান প্রযুক্ত মহন্বারের নিবৃত্তি কথন বিতীয় স্থাত্র—ক্মপাদি বিষয়সমূহ মিথ্যা **मःकः व्या**त विषय हरेया तागः विषानि । जान উৎপন্ন করে, এই দিদ্ধান্ত প্রকাশ দারা মুমুকুর রূপাদি বিষয়দমূহের তত্ত্ব-জ্ঞানই প্রথম কর্ত্তব্য, এই দিদ্ধান্তের প্ৰকাশ

তৃতীয় স্থাত্র—অবয়বিবিষয়ে অভিমান বেষাদি দোষের নিমিত, এই দিকান্ত প্রকাশ ভাষ্যে—সবন্ধবিবিষয়ে অভিমানের জন্ম দৃষ্টান্তরূপে পুরুষের সম্বন্ধে স্ত্রী-সংজ্ঞা ও ন্ত্রীর দম্বন্ধে পুরুষদংজ্ঞারূপ মোহ এবং উক্ত স্থলে নিমিত্তদংজ্ঞা ও অনুবাজনদংজ্ঞারূপ মোহের ব্যাখ্যা। মুমুক্র পক্ষে ঐ সমস্ত वर्ष्ट्रनीय, किन्त সংজ্ঞ অণ্ড ভদংজ্ঞ চিন্তনীয়। অভ্তমংজ্ঞার ব্যাখ্যা ও উক্ত দিকান্তে যুক্তি প্ৰকাশ চ হুর্থ স্থত্তে-মবরবীর অস্তিত্ব সমর্থন করিতে প্রথমে তদ্বিষয়ে সংশয় সমর্থন ... পঞ্চম স্থ্রে—উক্ত সংশ্রের অনুপুপ্তি সমর্থন ষষ্ঠ স্থত্তে---পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে অবয়বীর অদভাবশতঃও তদ্বিধয়ে সংশ্যের অনুপপত্তি কথন সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম স্ত্রের ছারা অবয়বীতে তাহার অবয়বসমূহ কোনরূপে বৰ্ত্তমান থাকিতে পারে না এবং অবয়ব-দমুহেও অবয়বী কোনরূপে বর্ত্তমান থাকিতে পারে না এবং অবয়বদমূহ হইতে পৃথক্ স্থানেও অবগ্নবী বর্ত্তমান থাকিতে পারে না এবং অবয়বসমূহ ও অবয়বীর ভেদ ও অভেদ উভয়ই আছে, ইহাও বলা

পৃষ্ঠান্ত

যায় না; অতএব অবয়বী নাই, অবয়বী অলীক, এই পূর্ব্বপক্ষের সমর্থন ৪৭—৫৩ ও দ্বাদশ স্থত্তে—পূর্ব্বপক্ষবাদীর একাদশ পুর্ব্বোক্ত যুক্তি খণ্ডন ৷ ভাষ্যে—অবয়ব-সমূহে অবয়বীর বর্ত্তমানত্ব সমর্থনপূর্ব্তক অবয়বীর অন্তিত্ব সমর্থন ec-49 ১৩শ স্ত্রে-প্রমাণুপুঞ্জবাদীর মতে না থাকিলেও অন্ত দৃষ্টান্তের দারা পুনর্কার পরমাণুপু:জর প্রত্যক্ষত্ব সমর্থন ১৪শ স্ত্তে—পর্মাণুর অতীক্রিগ্ববশত: পরমাণুপুঞ্জও ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে পারে না,—এই যুক্তি ধারা পূর্বাস্তব্যেক্ত মতের খণ্ডন। ভাষ্যে—স্থ্রোক্ত যুক্তির বিশদ পরমাণুপুঞ্জবাদীর অন্ত ব্যাখ্যা এবং কথারও খণ্ডনপূর্ব্যক স্তোক্ত যুক্তির সমর্থন ১৫শ হত্তে –পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষবাদীর যুক্তি অনুসারে অবয়বীর অভাব সিদ্ধ হইলে ঐ যুক্তির হারা অবয়বেরও অভাব দিদ্ধ হওয়ায় সর্মভাবই দিদ্ধ হয়, এই আপত্তির প্ৰকাশ ১৬শ স্ত্রে—পুর্ব্বোক্ত যুক্তির দ্বারা পর্মাণুর অভাব দিদ্ধ না হওয়ায় সর্কাভাব দিদ্ধ হয় না, এই দিদ্ধান্ত প্রকাশ। ভাষ্যে—যুক্তির দারা পরমাণ্র নিরবয়বত্ব সংর্থনপূর্বাক পর্মাণুর স্বরূপ প্রকাশ · · • ৭৭—৭৮ ১৭শ স্থত্তে—নিরবয়ব পরমাণুর অস্তিত্ব সমর্থন ১৮শ ও ১৯শ হত্তে—সর্ব্বাভাববাদীর অভিমত যুক্তি প্রকাশ করিয়া নিরবয়ব পরমাণু নাই, এই পূর্ব্বপক্ষের সমর্থন ··· 49--90

২০শ হৃত্রে—উক্ত পূর্ব্বপক্ষের থণ্ডন 🚥 ২১শ হুত্রে—পূর্ব্রপক্ষবাদীর আপত্তি খণ্ডনের জন্ম আকাশের বিভূত্ব সমর্থন ২২শ স্থত্যে—আকাশের বিভূত্বপক্ষে ভাষ্যে –পরমাণু কার্য্য বা জন্ম পদার্থ হইতে পারে না, স্থতরাং পরমাণুতে কার্য্যনা থাকায় কার্যাত্ত হেতুর দারা প্রমাণুর অনিতাত দিদ্ধ হইতে পারে না এবং পরমাণুৰ অবয়ব না থাকায় উপাদান-কারণের বিভাগপ্রযুক্ত পরমাণুব বিনাশিত্ব-রূপ অনিতাত্বও সম্ভব নহে, এই সিদ্ধান্তের সমর্থন ২০শ ও ২৪শ হুত্রে — পূর্ব্বপক্ষবাদীর অভিমত চরম যুক্তির ছারা পূর্ব্রপক্ষরূপে প্রমাণুর সাবয়বত্ব সমর্থন ••• ••• 200-202 ভাষো—প্রথমে স্বতন্ত্রভাবে উক্ত পূর্ব্বপক্ষের **খণ্ডন** ২৫শ হত্তে—উক্ত পুর্বাপক্ষের থণ্ডন দারা পরমাণুর নিরবয়বত্ব দিদ্ধাত্তের দংস্থাপন ১১০ ভাষো-- मर्का भविषानी वा विद्धानमाञ्चानीत মতাত্মণারে সমস্ত জ্ঞানের ভ্রমত্ব সমর্থন-পূর্ব্বিক ২৬শ স্থত্রের অবতারণা। ২৬শ স্থাত্ত —বৃদ্ধির দারা বিবেচন করিলে কোন পদার্থেরই স্বরূপের উপলব্ধি হয় না, অতএব বিষয়ের সতা না থাকায় দমস্ত জ্ঞানই অদদ্-বিষয়ক হওয়ায় ভ্রম, এই পূর্বপক্ষের প্ৰকাশ

২৭শ, ২৮শ, ২৯শ, ও ৩০শ স্থত্তের দারা উক্ত

৩১শ ও ৩২শ - স্থাত্ত সর্ব্বাভাববাদী ও বিজ্ঞান-

পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন

মাত্রবাদীর মতারুসারে স্বপ্নাদি স্থলে যেমন বস্তুতঃ বিষয় না থাকিলেও অসং বিষয়ের লম হয়, তদ্রাপ প্রমাণ ও প্রমেয় অস্ৎ হইলেও তাহার ভ্রম হয়, এই পূর্ব্রপক্ষের প্রকাশ ৩০শ হুত্তে—উক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন: ভাষ্যে— বিচারপূর্বক পূর্ব্দপক্ষবাদীর যুক্তির 30--02 ●৪**শ স্ত্তে—পূ**র্কোক্ত মত-খণ্ডনের জন্ম পরে স্থৃতি ও সংকল্পের বিষয়ের ভার স্বপ্নাদি স্থলীয় বিষয়ও পূর্ববানুভূত, <del>স্থু</del>তরাং তাহাও অসং বা অলীক নহে, এই নিজ নিদ্ধান্ত প্রকাশ।—ভাষ্যে বিচারপূর্ব্বক যুক্তির দারা উক্ত দিদ্ধান্তের সমর্থন ৩১শ হুত্রে—তত্বজ্ঞান দ্বারা ভ্রম জ্ঞানেরই নিবৃত্তি হয়, কিন্তু দেই ভ্রম জ্ঞানের বিষয়ের অগীকত্ব প্রতিপন্ন হয় না, এই সিদ্ধান্তের সমর্থনপূর্বক পূর্ব্বপক্ষবাদীর যুক্তিবিশেষের খণ্ডন। ভাষ্যে—মায়া, গন্ধর্বনগর ও মরীচিকা স্থলেও ভ্রম-कारनंत्र विषय् चलीक नरह, के ममन्ड স্থলেও তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সেই ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ের অগীকত্ব প্রতিপন্ন হয় না এবং भाषानि ऋग जमळान निमित्रविर्भय-জন্ত, ইত্যাদি সিদ্ধান্তের সমর্থন দারা সর্বাভাববাদীর মতের অনুপপত্তি সমর্থন। ··· >82-80 ৬৬শ স্থ্রে—ভ্রমজ্ঞানের অস্তিত্ব সমর্থন করিয়া, ভদ্ৰারাও ক্তেয় বিষয়ের সভাসমর্থন

•৭শ স্ত্রে—সমস্ত জ্ঞানই ভ্রম, জগতে বথার্থ জ্ঞান নাই--এই মতের থণ্ডনে চরম যুক্তির প্রকাশ। ভাষ্যে—স্ত্রোক্ত যুক্তির ব্যাখ্যার দ্বারা উক্ত মতের অনুপপ্তি সমর্থন >6>-65 **০৮শ** স্থাত্র—সমাধিবিশেষের অভ্যাদপ্রযুক্ত তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি কথন ৩৯শ ও ৪০শ হত্তে—পূর্ব্বপক্ষরূপে সমাধি-বিশেবের অসম্ভাব্যতা সমর্থন · · ১৮৪—৮৫ ৪১শ ৪২শ ফুত্রে—পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডনের সমাধিবিশেষের সম্ভাব্যতা সমর্থন ••• 360-bb ৪০শ হুত্রে—মুক্ত পুরুষেরও জ্ঞানোৎপত্তির আপত্তি প্ৰকাশ 88# ও ৪৫শ সূত্রে—উক্ত আপত্তির খণ্ডন ৪৬শ হতে –মুক্তিলাভের জন্ম ধন ও নিয়ম দারা এবং যোগশান্তে:ক্ত অধ্যাত্মবিধি ও উপায়ের দারা আত্ম-সংস্থারের কর্ত্তব্যতা প্রকাশ ৪৭শ হত্তে মুক্তিগাভের জন্ম আম্বীক্ষিকীরূপ আত্মবিদ্যার অধ্যয়ন, ধারণা এবং অভ্যাদের কর্ত্তব্যতা এবং সেই আত্মবিদ্যা-বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের দহিত সংবাদের কর্দ্ধব্যতা প্রকাশ ৪৮শ হত্রে— অহয়াশূত শিষ্যাদির দহিত বাদ-বিচার করিয়া ভত্তনির্ণয়ের কর্দ্তব্যতা প্রকাশ ৪৯শ হলে—পক্ষান্তরে, তত্ত্বজ্ঞিলা উপস্থিত হইলে গুরু প্রভৃতির নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রতিপক্ষ স্থাপন না করিয়াই সংবাদ

বিষয়

পৃষ্ঠাঙ্ক বিষয়

পৃঠান্ধ

কর্ত্তব্য অর্থাৎ শুরু প্রভৃতির কথা শ্রবণ করিয়া, তদ্বারা নিজদর্শনের পরিশোধন কর্ত্তব্য, এই চরম সিদ্ধান্ত প্রকাশ ০০ ২১১ ৫০শ স্থ্যে—তন্ত-নিশ্চয়-রক্ষার্থ জল্ল ও বিতপ্তার কর্ত্তব্যতা সমর্থন ০০ ২১৪ ৫১শ স্থ্যে—আত্মবিদ্যার রক্ষার উদ্দেশ্রেই জিগীবাবশতঃ জল্ল ও বিতপ্তার দারা কথন কর্ত্তব্য, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ ০০ ২১৭

#### পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম স্থাত্তে—"সাধর্ম্যাদম" প্রভৃতি চতুর্বিং-প্রতিষেধের শতি নাম-কীর্ত্তনরূপ বিভাগ २२১ দ্বিতীয় স্থত্তে—"দাধৰ্ম্যাদম" ও "বৈধৰ্ম্মাদম" নামক প্রতিষেধন্বয়ের কক্ষণ ... ভাষ্যে – উক্ত প্রতিষেধ্বয়ের স্থত্তোক্ত লক্ষণ-ব্যাখ্যা এবং প্রকারভেদের উদাহরণ প্ৰকাশ ••• তৃতীয় স্থ্রে—পূর্বস্থ্রোক্ত প্রতিষেধ্বয়ের উত্তর। ভাষ্যে—উক্ত উত্তরের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা २७৯--- २१० চতুর্থ স্থাত্র—"উৎকর্ষদম" প্রভৃতি ষড় বিধ "প্রতিষেধে"র লক্ষণ। ভাষ্যে— যথাক্রমে ঐ সমস্ত প্রতিষেধের লক্ষণবাগ্যা ও উদাহরণ প্রকাশ २**१७—२**৮৫ পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থত্তে—পূর্ব্বস্ত্তোক্ত ষড়্বিধ প্রতিষেধের উত্তর। ভাষ্যে—এ উত্তরের তাৎপৰ্য্য ব্যাখ্যা २४२-- २३७ **দপ্তম স্থাত্ত — "প্রাপ্তিদম" ও "অপ্রাপ্তিদম"** প্রতিষেধের লক্ষণ। ভাষ্যে—উক্ত লক্ষণের ব্যাধ্যা २३६-३৯७ অন্তম সূত্রে—পূর্বাস্থ্রোক্ত প্রতিষেধদ্বয়ের ভাষ্যে—ঐ উত্তরের তাৎপর্য্য উত্তর। ₹ 55---00 ব্যাখ্যা নবম স্ত্রে—"প্রদঙ্গদম" ও "প্রতিদৃষ্টান্তদম" প্রতিষেধের লক্ষণ। ভাষ্যে—উক্ত লক্ষণ-ঘয়ের ব্যাখ্যা ও উদাহরণ প্রকাশ ৩০১-৩০২ দশম ও একানশ হুত্রে—ধথাক্রমে পূর্বাহুত্রোক্ত উত্তর ৷ "প্রতিষেধ"হয়ের ভাষ্যে—ঐ উত্তরের তাৎপর্য্য কাখ্যা ... 👓৫—৩০৮ স্ত্তে—"অনুৎপত্তিদম" প্রতিষেধের লক্ষণ। ভাষ্যে—উদাহরণ দারা উক্ত লক্ষণের ব্যাখ্যা ত্র্যোদশ স্থতা—পূর্বাস্থতোক্ত "প্রতিষেধে"র উত্তর। ভাষ্যে—ঐ উত্তরের তাৎপর্য্য বাাখ্যা চতুর্দিশ হত্তে—"দংশর্দম" প্রতিষেধের লক্ষণ। ভাষ্যে—উদাহরণ দ্বারা উক্ত লক্ষণের ব্যাখা পঞ্চনশ স্থাত্য-পূর্বাস্থাক্ত প্রতিষেধের উত্তর। ভাষ্যে—ঐ উত্তরের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা 976-976 ষোড়শ স্ত্তে—"প্রকরণদম" প্রতিষেধের লক্ষণ। ভাষ্যে—উদাহরণ দ্বারা উক্ত লক্ষণের ব্যাখ্যা ७५৯---७२० সপ্তদশ হত্তে—পূর্বাহত প্রতিষেধের উত্তর। ভাষ্যে—ঐ উদ্ভরের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা এবং "প্রকরণদম" নামক হেত্বাভাস ও "প্রকরণসম" প্রতিষেধের উদাহরণ-ভেদ প্রকাশ 950 অষ্টানশ স্ত্রে—অহেতুদন প্রতিষেধের লক্ষণ। ভাষ্যে—ঐ লক্ষণের ব্যাখ্যা

বিষয়

পৃষ্ঠান্ধ বিষয় পূৰ্বাঙ্ক

১৯শ ও ২০শ স্থাত্তে—"অহেতুসম" প্রতিষেধের ভাষো—ঐ উত্তরের তাৎপর্য্য বাধা 930-932 ২১**শ স্থাত—"অর্থাপত্তিসম" প্রতি**হেধের লক্ষণ। ভাষ্যে—উদাহরণ দ্বারা উক্ত লক্ষণের বাধা ২২শ হতে—পূর্বহতোক্ত প্রতিষেধের উত্তর। ভাষ্যে—ঐ উত্তরের ভাৎপর্য্য ব্যাখ্যা ೨೦೬--- ೨೮৬ ২০শ স্থত্তে "অবিশেষদম" প্রতিষেধের দক্ষণ। ভাষ্যে—ঐ লক্ষণের ব্যাখ্যা **২৪শ স্থত্য—পূর্ব**স্থােক প্রতিষেধের উত্তর। ভাষ্যে—ঐ উত্তরের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা এবং বিচারপূর্ব্বক উক্ত প্রতিষেধের খণ্ডন ৩৪১ **২৫শ স্থত্তে—"উ**পপত্তিসম" প্রতিষেধের লক্ষণ। ভাষ্যে—এ লক্ষণের ব্যাখ্যা ... 98¢ ২৬শ হত্তে পূর্ব্বহুতোক্ত প্রতিষেধের উত্তর। ভাষ্যে—ঐ উত্তরের ব্যাখ্যা ২৭শ ফুত্রে "উপলব্ধিসম" প্রতিষেধের লক্ষণ। ভাষ্যে—উক্ত লক্ষণের ব্যাখ্যা · · · ২৮**শ স্থাত্র — পূর্ব্ব**স্থােক্ত প্রতিষেধের উত্তর। ভাষ্যে—ঐ উত্তরের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা 👂 ২ ২৯শ স্থ্ৰে—"অমুপল্রিদ্ম" প্রতিষেধের শুক্ষণ। ভাষো—উক্ত প্রতিষেধের উদা-হরণস্থল প্রদর্শনপূর্ব্বক উক্ত লক্ষণের 948 ব্যাখ্যা ৩০শ ও ৩১শ হত্তে—পূর্ব্বহৃত্তোক্ত প্রতিষেধের উত্তর। ভাষ্যে—ঐ উত্তরের তাৎপর্য্য < 69-062 ব্যাখ্যা ৩২শ স্থ্রে—"অনিভাসম" প্রতিষেধের লক্ষণ। ভাষ্যে—উক্ত লক্ষণের ব্যাখ্যা · · · ৩৬৫-৩৬৬

৩৩শ ও ৩৪শ স্ত্রে—"অনিভ্যদ্ম" প্রতিষেধের উত্তর। ভাষো—ঐ উত্তরের তাৎপর্য্য বাাথা 959---990 🗣 স্থান্ত — "নিত্যদ্ম" প্রতিষেধের লক্ষণ। ভাষ্যে—উদাহরণ দারা উক্ত লক্ষণের বাাধা ७१२ ৩৬শ হুত্রে—"নিত্যসম" প্রতিষেধের উত্তর। ভাষ্যে—ঐ উন্তরের তাৎপর্যাব্যাথ্যা এবং বিচারপূর্বক উক্ত প্রতিষেধের খণ্ডন ৩৭৫ ৩৭শ স্থাত্র—"কার্য্যদম" প্রতিষেধের লক্ষণ। ভাষ্যে—উদাহরণ দ্বারা উক্ত ব্যাখ্যা ৩৮শ হৃত্রে—"কার্য্যদম" প্রতিষেধের উত্তর। ভাষ্যে—ঐ উত্তরের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা ৩৯শ স্ত্র হইতে পাঁচ স্থ্রে—"ষ্ট্ পক্ষী"রূপ "কথাভাদ" প্রদর্শন। ভাষ্যে—উদাহরণ দারা উক্ত কথাভাসের বিশদ ব্যাখ্যা ও অসহত্তরত্ব সমর্থন 972-924

#### দ্বিতীয় আহ্নিক।

প্রথম স্থ্রে—"প্রতিজ্ঞাহানি" প্রভৃতি দ্বাবিং-শ্তিপ্রকার নিগ্রহস্থানের নামোল্লেখ ৪০৯ দিতীয়সূত্রে—"প্রতিজ্ঞাহানি"র লক্ষণ। ভাষো উদাহরণ দারা "প্রতিজ্ঞাহানি"র নিগ্রহ-স্থানত্বে যুক্তি প্রকাশ · · · 839-836 তৃতীয় সূত্রে—"প্রতিজ্ঞান্তরে"র লক্ষণ। ভাষ্যে —উক্ত লক্ষণের ব্যাখা', উদাহরণ ও নিগ্ৰহস্থানত্বে যুক্তি উহার 823-822

| বিষয় পৃষ্ঠাক                                     | विषय शृष्ठं, इ                                                          |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| চতুর্ব স্থত্রে <b>—"প্রতিজ্ঞা</b> বিরোধে"র লক্ষণ। | ১৫শ স্ত্রে—তৃতীয় প্রকার "পুনরুক্তে"র                                   |
| ভায্যে—উদাহরণ প্রকাশ ৪২১                          | লক্ষণ। ভাষ্যে—উদাহত্ত্বণ প্রকাশ \cdots 🛚 ৪৫৭                            |
| পঞ্চম স্ত্রে—"প্রতিজ্ঞাদন্নাদে"র লক্ষণ।           | ১৬শ স্ত্রে—"অননুভাষণে"র লক্ষণ ৪৫৯                                       |
| ভাষ্যে—উদাহরণ প্রকাশ · · · ৪ ১৮                   | ১৭শ স্ত্রে—"অজ্ঞানে"র লক্ষণ ৪৬২                                         |
| ষষ্ঠ স্থত্তে—হেত্তন্তরের লক্ষণ। ভাষ্যো—সাংখ্য-    | ১৮শ ফুত্রে—"অপ্রতিভা"র লক্ষণ \cdots 🛚 ৪৬০                               |
| মতানুদারে উদাহরণ প্রকাশ \cdots ৪৩০                | ১৯শ স্থত্তে—"বিক্ষেপে"র লক্ষণ \cdots ৪৬৫                                |
| সপ্তম হ্বে—অর্থান্তরের লক্ষণ। ভাষ্যে—             | ২০শ স্থ্যে—"মতামুজ্ঞা"র লক্ষণ ৪৬৮                                       |
| উদাহরণ প্রকাশ 🚥 ৪৩\$                              | ২১শ স্থত্র— <sup>শ</sup> পর্যানুযোজ্যোপে <b>ক্ষণে</b> "র <i>লক্ষ</i> ণ। |
| অষ্টম হত্তে—"নিরর্থকে"র লক্ষণ। ভাষ্যে—            | ভাষ্যে—উক্ত নিগ্ৰহস্থান মধ্যস্থ সভ্য                                    |
| উদাহরণ প্রকাশ 🚥 ৪৪০                               | কর্তৃক উদ্ভাব্য, এই সিদ্ধাস্তের সমর্থন ৪ <b>৭০</b>                      |
| নবম স্থ্যে—"অবিজ্ঞাতার্থের"র লক্ষণ ৪৪৩            | ২২শ স্ত্তে—"নিরন্থোজ্যান্থোগের লক্ষণ ৪৭২                                |
| দশম স্ত্রে— "অপার্থকে"র লক্ষণ। ভাষ্যে—            | ২ <b>৩শ</b> স্থ্যে— <sup>*</sup> অপসিদ্ধান্তে"র লক্ষণ। ভাষ্যে—          |
| উদাহরণ প্রকাশ · · 88৬                             | উহার ব্যাথ্যাপুর্বক উদাহরণ প্রকাশ ৪৭৫                                   |
| ১১ <b>শ স্ত্রে—"অপ্রা</b> প্তকালে"র ল্ক্ষণ ৪৪৯    | ২৪শ স্ত্রে—প্রথম অধ্যায়ে যথোক্ত "হেত্ব!-                               |
| ১২শ স্থ্যে—"নাুনে"র লক্ষণ · · · 8৫১               | ভাদ"দমুহের নিগ্রহস্থানত্ব কথন · · · ৪৮০                                 |
| ১৩শ হত্তে—"অধিকে"র লক্ষণ \cdots ৪৫৩               | ·                                                                       |
| ১৪শ স্ত্ৰে—"শকপুনক্ত" ও "অর্থপুনক্তে"র            |                                                                         |
| লক্ষণ। ভাষ্যে—উদাহরণ প্রকাশ ৪৫৬                   |                                                                         |

## টিপ্পনী ও পাদটীকায় লিখিত কতিপয় বিষয়ের সূচী

( চতুৰ্থ অধ্যায়, দ্বিতীয় আহ্নিক)

বিষয়

পূর্চাঙ্গ

চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আছিকে অপবর্গ পর্যান্ত প্রমের পদার্থের পরীক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে। প্রমের পরীক্ষা-সমাপ্তির পরেই প্রমের ত্বজ্ঞানের পরীক্ষা কর্ত্তবা। ঐ তত্ব-জ্ঞানের স্বরূপ কি, উহার বিষয় কি, কিরূপে উহা উৎপন্ন হয়, কিরূপে উহা পরিপালিত হয়, কিরূপে বিবর্দ্ধিত হয়, এই সমস্ত নির্ণয়ই তত্ব-জ্ঞানের পরীক্ষা, তজ্জ্ম্মই বিতীয় আছিকের আরস্ত। স্তায়দর্শনের প্রথম স্ত্রে যে তব্বজ্ঞানের উদ্দেশ করিয়া, দিভীয় স্ত্রে উহার লক্ষণ স্ত্তিত হইয়াছে, সেই প্রমেয়তত্ব-জ্ঞানেরই পরীক্ষা করা হইয়াছে। প্রথম আছিকে যে য়উ প্রমেয়ের পরীক্ষা করা হইয়াছে, তাহার সহিত তব্বজ্ঞানের কার্যায়রূপ সাম্য থাকায় উভয় আছিকের বিষয়সাম্য প্রযুক্ত ঐ বিতীয় আছিক চতুর্থ অধ্যায়ের বিতীয় অংশরূপে কথিত হইয়াছে। উক্ত বিষয়ে বর্জমান উপাধ্যায়ের পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরের ব্যাঝ্যা এবং উদয়নাচার্য্যের কথা

আত্মা প্রভৃতি অপবর্গ পর্যান্ত দাদশবিধ প্রমের পদার্থের ভাষ্যকারোক্ত প্রকার-চতুষ্টয়ের নাম ব্যাখ্যা ও আলোচনা ••• •••

স্থায়দর্শনের প্রথম স্ত্রভাষে। ভাষ্যকারোক্ত হেয়, হান, উপান্ন ও অধিগন্তবা, এই চারিটী "অর্থপদে"র ব্যাখ্যায় বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর "হান" শব্দের অর্থ বিনিয়াছেন— তত্বজ্ঞান। বাচম্পতি মিশ্র ঐ "তত্বজ্ঞান" শব্দের দারা ব্যাখ্যা করিয়াহেন, তত্বজ্ঞানের সাধন প্রমাণ। উদ্দ্যোতকরের উক্তরূপ অভিনব ব্যাখ্যার কারণ এবং তাঁহার উক্তরূপ ব্যাখ্যা ও টাকাকার বাচম্পতি মিশ্রের উক্তির ব্যাখ্যায় তাৎপর্যাপরিশুদ্ধি প্রস্থে উদয়নাচার্য্যের কথা ••• ••• ••• •••

গৌতমের মতে মুমুক্ষুর নিজের আত্ম-দাক্ষাৎকার মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ হইলেও ঈশ্বরদাক্ষাৎকার ঐ আত্মদাক্ষাৎকারের সম্পাদক হওয়ার ঈশ্বরদাক্ষাৎকারও মুক্তিলাভে কারণ। উক্ত বিষয়ে প্রমাণ এবং "গ্রায়কুস্থমাঞ্জলি"র টীকাকার বরনরাজ ও বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ের কথার আলোচনা ... ...

কোন নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের মতে ঈশ্বরদাক্ষাৎকারই মুক্তির দাক্ষাৎকারণ এবং তাঁহাদিগের মতে উদয়নাচার্য্যেরও উহাই মত। উক্ত মতের ব্যাখ্যা ও দমালোচনা। "মুক্তিবাদ" গ্রন্থে গদাধর ভট্টাচার্য্য উক্ত মতের বর্ণন করিয়া প্রতিবাদ না করিলেও উহা তাঁহার নিজ্বের মত নহে এবং উদয়নাচার্য্যের ও উহা মত মহে বিষয়

রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতির মতে "আত্মা বা অবে দ্রস্টবাং"—এই শ্রুতিবাক্যে "আত্মন্" শব্দের দ্বারা মুমুক্র নিজ আত্মাই পরিগৃহীত হওয়য় উহার সাক্ষাৎকারই মুক্তির চরম কারণ। কিন্ত ভাহাতে নিজ আত্মা ও পরমাত্মার অভেদ্ধানরূপ যোগবিশেষ অত্যাবিশ্ব । নচেৎ ঐ আত্মাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয় না, স্কুতরাং মুক্তি হইতে পারে না। "তমেব বিদিন্তাহতিমৃত্যুমেতি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের উহাই তাৎপর্য্য। উক্ত মতে উক্ত শ্রুতিবাক্যের ব্যাথ্যা এবং "মুক্তিবান" গ্রন্থে গ্রাধ্র ভট্টাচার্য্যের উক্ত মতের প্রতিবাদের সমালোচনা

... २२—२४

₹8—₹

গৌতমের মতে যোগশান্ত্রোক্ত ঈশ্বরপ্রণিধান এবং পরমেশ্বরে পরাভক্তিও মুমুক্ষর আত্ম-সাক্ষাৎকার সম্পাদন করিয়াই পরম্পরায় মুক্তির কারণ হয়। প্রীধর স্থামিপাদ ভক্তিকেই মুক্তির সাধন বলিরা সমর্থন করিলেও তিনিও পরমেশ্বের অনুগ্রহলক্ষ আত্ম-জ্ঞানকে সেই ভক্তির ব্যাপারক্ষপে উল্লেখ করায় আত্মজ্ঞান যে মুক্তির চরম কারণ, ইহা তাঁহারও স্বীকৃতই হইয়াছে। তাঁহার মতে ভক্তি ও জ্ঞান ভিন্ন পদার্থ। উক্তি বিষয়ে ভগবদ্গীতার টীকার সর্কশেষে তাঁহার নিজ সিদ্ধান্তব্যাখ্যা

জ্ঞানকর্মসমুচ্চরবাদে"র কথা। আচার্য্য শঙ্করের বছ পূর্ব্ধ ইইতেই উক্ত মতের প্রতিষ্ঠা ইইরাছিল। বিশিষ্টাহৈতবাদী যামুনাচার্য্য প্রভৃতিও পরে জ্মন্ত ভাবে শ্রুতির ব্যাখ্যা করিয়া উক্ত মতেরই সমর্থন করেন। বৈশেষিকাচার্য্য প্রীধর ভটও "জ্ঞানকর্মসমুচ্চরবাদ"ই দিদ্ধান্তরূপে সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু কণাদ এবং গৌতমের হুজ্ঞের দ্বারা উক্ত দিদ্ধান্ত বুঝা যায় না। সাংখ্যহুত্তে উক্ত মতের প্রতিবাদই ইইয়াছে। মহাবিমায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রথমে জনেক স্মৃতি ও পুরাণের বচন দ্বারা উক্ত মতের সমর্থন করিলেও পরে তিনিও উক্ত মত পরিত্যাগ করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি অবৈত্রবাদী আচার্য্যগণ উক্ত মতের ঘোর প্রতিবাদী। উক্ত মতের প্রতিবাদে ভগবদ্গীতার ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্করের উক্তি। যোগবাশির্ষ্টের টীকাকারের মতে "জ্ঞানকর্মদমুচ্চয়বাদ" যোগবাশির্টেরও দিদ্ধান্ত নহে

२६—२৮

দিতীর স্ত্রে—"সংকল্প"শব্দের অর্থ বিষয়ে আলোচনা। ভাষাকারের মতে উহা মোহবিশেষরূপ মিথা। সংকল্প। ভগবদ্গীতার "সংকল্পপ্রতান্ কামান্" (৬,২৪) ইত্যাদি শ্লোকেও "সংকল্প"শব্দের উক্তর্জন অর্থই বহুসমত। কিন্তু টীকাকার নীলকণ্ঠ ঐ স্থলেও আকাজ্জাবিশেষকেই সংকল্প বলিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে ভাষাকার বাৎস্থায়নের কথার সমর্থন

22-00

জীবমুক্তি বিষয়ে বাৎস্থায়ন ও উদ্যোতকরের উক্তি। ভগবদ্গীতা, সাংখ্যস্থতা, যোগদ্ব ও বেদান্তত্ব প্রভৃতির দারা জীবমুক্তির সমর্থন। জীবমুক্ত ব্যক্তি প্রারক্ষ কর্ম্মের ফলভোগের জন্ম জীবিত থাকেন। কারণ, ভোগ বা গীত কার্যারও প্রারক্ষ কর্মের

| 4 | _  |   |   |
|---|----|---|---|
| ٩ | 'ส | ਸ | ਸ |
| ٠ | ٦  | 7 | 7 |

পষ্ঠান্ত

ক্ষম হয় না। উক্ত বিষয়ে বেলান্তত্ত্ব প্রস্তি প্রমাণানুলারে শারীরক লান্য আচোর্য্য শক্ষরের দিকান্ত ব্যাখ্যা। শক্ষরের মতে জীবন্মুক্ত ব্যক্তিরও অবিনারে লেশ থাকে। কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষু প্রস্তি অনেকে উহা স্বীকার করেন নাই। উক্ত মত খণ্ডানে বিজ্ঞান ভিক্ষম কথা ••• ••• •••

প্রারন্ধ কর্ম হইতেও যোগা ভাব প্রবল মর্থাৎ ভোগ ব্যতীতও যোগবি:শ্যের ছারা প্রায়ন্ধ কর্মেরও ক্ষর হয়, এই মত্রমর্থনে "জীবনু ক্রিবিবেক" গ্রন্থ বি নারণা-মুনির যুক্তি এবং যোগবাশিষ্ঠের বচনের ছারা উক্ত মতের স্মর্থন। আচার্য্য শঙ্ক। ও বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি উক্ত মতের স্মর্থন করেন নাই। যোগবাশি ঠের বচনেরও উল্লেখ করেন নাই। মহানৈরায়িক গঙ্গেশ উ গাধারের মতে ভোগ তত্ত্ব জ্ঞানেরই আপার, অর্থাৎ ভত্ত্বজ্ঞানই ভোগ উৎপল্ল করিয়া তদ্ধারা তত্ত্ব-জ্ঞানীর প্রারন্ধ কর্মক্ষর করে। উক্ত মতে বক্তব্য

যোগবাশিষ্ঠে দৈৰবাদীর নিন্দা ও শাস্ত্রীয় পুরুষকার দ্বারা দর্ম্বদিন্ধি ঘোষিত হইয়াছে। ইহ জন্মে ক্রিয়নাণ শাস্ত্রীয় পুরুষকাব প্রারুল হইলে প্রাক্তন দৈরকেও বিধ্বান্ত করিতে পারে, ইহাও কথিত হইয়াছে। যোগবাশিষ্ঠের উক্তির তাৎপর্য্য-বিষয়ে বক্তব্য। দৈব ও পুরুষকার বিষয়ে মহর্ষি যাজ্ঞরক্ষার কথা ••• ••• •••

পরম আত্র ভক্তবিশেষের ভগবদ্ চক্তিপ্র ভাবে ভোগ বাতীত ও প্রারন্ধ করের করের করে হয়,—এই মত সমর্থনে গোবিন্দভাষো গৌড়ীর বৈষণ বাচার্য্য বলদেব বিন্যাভ্যণ মহাশয়ের কথা এবং তৎসম্বান্ধ বক্তবা। জীবনু ক্তিসমর্থনে আচার্য্য শঙ্কর ও বাচম্পতি মিশ্রের শেষ কথা ... ... ...

স্থায়স্ত্রাম্নারে বিচারপূর্বক অবয়বীর অন্তিত্ব সমর্থনে বাৎস্থায়নের দিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা। স্থায়দর্শনে গৌতমের খণ্ডিত পূর্বাপক্ষই পরবর্ত্তা কালে বৌদ্ধনম্প্রানার প্রকারে সমর্থন করিয়াছিলেন। অবয়বীর অন্তিত্বগণ্ডনে বৌদ্ধনম্প্রানার্থা বিশেষের অপর যুক্তিবিশেষের ব্যাখ্যা ও তৎখণ্ডনে উদ্বোতকরের দিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা অবয়বীর অন্তিত্ব-সমর্থনে উন্দোতিকর এবং ব'চম্পত্তি মিশ্র নীল পীতাদি বিজাতীয় রূপবিশিষ্ট স্ত্র-নির্দ্মিত বস্তাদিতে "চিত্র" নামে অতিরিক্ত রূপই স্বীকার করিয়াছেন। প্রাচীন কাল হইতেই উক্ত বিষয়ে মতভেদ আছে। নব্যনৈয়য়িক রঘুনাথ শিরোমণি প্রাচীন-সন্মত "চিত্র"রূপ অস্বীকার করিলেও জগদীশ, বিশ্বনাথ ও অয়ং ভট্ট প্রভৃতি নব্য নৈয়ায়িকগণ উক্ত প্রাচীন মতই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। উক্ত মতভেদের যুক্তি ও তিহিয়ে আলোচনা ••• ••• ••• ••• ••• •••

সর্বান্তিবাদী বৈভাষিক বৌদ্ধান্তার মতে বাহু পদার্থ পরমাণুপুঞ্জমাত্র এবং প্রত্যক্ষ। উক্ত মত পঞ্জনে বাৎস্থায়নের কথা। পরমাণুপুঞ্জের প্রত্যক্ষ হইলে প্রত্যেক পরমাণুরও প্রত্যক্ষ কেন হর না ? এতছন্তারে বৈভাষিক বৌদ্ধান্তার্য ভবস্ত শুভ শুপ্তের কথা। তাঁহার মতে পরমাণুনমূহ সংযুক্ত হইয়াই উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়। অসংযুক্তভাবে কোন স্থানে কোন পরমাণুর সভাই নাই। তাঁহার উক্ত মত পগুনে তিত্ব-সংগ্রহ" গ্রম্থে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধান্য্য শান্ত রুফিতের কথা ...

শিরং বা ক্রটে: "এই হতের দারা পরমাণুর স্বরূপ ব্যাখ্যায় যুক্তি ও উক্ত বিষয়ে মতভেদের আলোচনা। "ক্রটি" শব্দের দারা ও্রেসেরণুই বিবন্ধিত। গ্রাক্তরন্ধুগত স্থাকিরণের মধ্যে দৃশুমান ক্ষুদ্র রেণুই ত্রসরেণ্। উক্ত বিষয়ে প্রমাণ—মন্ত ও যাজ্ঞবন্ধ্যের বচন। অপরার্ককৃত টীকা ও "বীরমির্ভোদ্য" নিবন্ধে যাজ্ঞবন্ধ্য-বচনের ব্যাখ্যায় তাদ্র বৈশেষিক মতানুসারে দ্বাপুক্তর্জনিত অবদ্ববী দ্রবাই ত্রদরেণু বিদ্যাব্যাখ্যাত হইয়াছে। শ্রীমন্তাগবতে প্রমাণ্ব কথা এবং তাহার ব্যাখ্যায় টীকাকারগণের কথার আলোচনা

শপরং বা ক্রটে: এই স্ত ছারা বৃত্তিকার বিশ্বনাথ শেষে রঘুনাথ শিরোমণির মতামুদারে দৃশ্যমান অন্যেণুকেই দর্মাপেক্ষা স্থল্ল দ্রবা বিনিয়া বাগ্যা করিলেও উহা গৌতমের স্থার্থ বিনিয়া গ্রহণ করা ধায় না। কারণ, গৌতম পুর্বে পরমাণুকে অতীন্দ্রিয় বিনিয়াছেন। দৃশ্যমান অদরেণুর অবয়ব দাণুক এবং তাহার অবয়ব পরমাণু, ইহাই ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদারের প্রসিদ্ধ দিন্ধান্ত। "চরকদংহিতা"তেও পর্যাণুর অতীন্দ্রিয় ইবিশেষক সম্প্রদারের প্রসিদ্ধ দিন্ধান্ত। "চরকদংহিতা"তেও পর্যাণুর অতীন্দ্রিয় ইবিশেষক সম্প্রদারের প্রসিদ্ধ কিরামণির তিক্ত মত বংগুন করিয়া অহীন্দ্রিয় পরমাণুই সমর্থন করিয়াছেন। গ্রাক্ষরন্ধে, দৃশ্যমান অনরেণুই পরমাণু, ইহা বৈভাষিক বৌদ্ধান্ত্র করিশার্থিশবের মত। উহা রঘুনাথ শিরোমণির নিজের উত্তাবিত নব্য মত নহে। "গ্রাহ্বার্তিকে" উক্ত মতের উল্লেখ ও উক্ত মত বণ্ডনে উদ্দোত্রের প্রভৃতির কথা …

পরমাণ্ত্রের সংযোগে কোন জব্য উৎপত্ন হয় না, এবং দ্বাণ্কদ্বের সংযোগেও কোন জব্য উৎপত্ন হয় না, কিন্তু প্রমাণুদ্বয়ের সংযোগেই "দ্বাণুক" নামক জব্য উৎপত্ন হয় এবং দ্বাপুক এয়ের সংযোগেই "ভাসরেণু" বা "ত্রপুক" নামক দ্রব্য উৎপন্ন হয়। উক্ত দিদ্ধান্তে "ভামতী" প্রস্থে বাচম্পতি নিশ্রের বর্ণিত যুক্তি। "ত্রাপুক" ও "ত্রসরেণু" শব্দের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে আলোচনা। ত্রসরেণুর ষষ্ঠ ভাগই পরমাণু। উক্ত বিষয়ে "দিদ্ধান্তমুক্তাবলী"র টীকায় মহাদেব ভট্টের নিজ মন্তব্য নিপ্রমাণ। পরমাণুর নিভাত্ব ও আহন্তবাদ কণাদের ভায় গৌতমেরও সন্মত

আকাশ-ব্যতিভেদ প্রযুক্ত প্রমাণু সাবয়্ব অর্থাৎ অনিত্য। আকাশব্য ভিজেদ অর্থাৎ প্রমাণুর অভ্যন্তরে আকাশের সংযোগ নাই, ইহা বলিলে আকাশের সর্ব্বব্যাপিজ্বের হানি হয়—এই মতের থণ্ডনে "গ্রায়বার্ত্তিকে" উ:দ্যাতকরের বিশদ বিচার এবং "আত্ম-তত্ত্ব-বিবেক" গ্রন্থে উদয়নাচার্য্য এবং টা কাকার রঘুনাথ শিরোমণির কথা •••

নিরবয়ব পরমাণ্-সমর্থনে হান্যান বৌদ্ধদশ্রেদায়ের আচার্য্য ভদস্ত শুভ গুপ্ত ও কাশ্মীর বৈভাষিক বৌদ্ধাচার্য্যগণের কথা এবং তাঁহাদিগের মত খণ্ডনে মহাযান বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য্য অসঙ্গের কনিষ্ঠ ভাতা বস্থবন্ধুর কথা।

নিরবয়ব পরমাণু থওনে "বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি" গ্রন্থে বস্থবন্ধ্র "ষট্কেণ যুগপদ্-যোগাৎ" ইত্যাদি কতিপয় কারিকা ও তাহার বস্থবন্ধ্রত ব্যাখ্যা এবং পরবর্ত্তী বৌদ্ধাচার্য্য শাস্ত রক্ষিত ও তাঁহার শিষা কমল শীলের কথা ••• ১০৩—১০

পরমাণুর 9 অবশ্য অংশ বা প্রাদেশ মাছে। কারণ, পরমাণু জন্য দ্রবাণ পরমাণুর মূর্ত্তি আছে, দিগ্দেশ ভেদ আছে এবং পরমাণুতে অপব পরমাণুর সংযোগ জন্মে। যাহার অংশ বা প্রদেশ নাই, তাহাতে সংযোগ হইতে পারে না। মধ্যস্থিত কোন পরাণুতে তাহার চতুপ্রার্থ এবং অথঃ ও উদ্ধিদেশ হইতে একই সময়ে ছয়টী পরমাণু আদিয়াও সংযুক্ত হয়, অত এব সেই মধ্যস্থিত পরমাণুর অবশ্য ছয়টী অংশ বা প্রদেশরূপ অবয়ব আছে, "য়ট্দেশ যুগপদ্যোগাং পরমাণাঃ ষড়াশতা"। অত এব নিরবয়র পরম গুদির হয় না। দিগ্দেশ ভেদ থাকায় কোন পরমাণুর একত্বও সম্ভব হয় না। বস্তবল্ধ প্রভৃতির এই সমস্ত মুক্তি ও অস্থান্য যুক্তি ওওলে উদ্যোতকরের কথা এবং বিচারপূর্ক্রক পরমাণুর কোন অংশ বা অবয়ব নাই, পরমাণু নিরবয়ব নিতা, এই মতের সমর্থন 

১১০

বস্থবন্ধ প্রভৃতির যুক্তি-থগুনে "আত্মতত্ত্বিবেক" গ্রন্থে উদয়নাচার্য্যের কথা এবং ভাহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় টাঞাকার রঘুনাথ শিরোমণির—"ঘট্কেশ যুগপদ্যোগাৎ" ইভ্যাদি অপর বৌদ্ধ কারিকার উল্লেখপূর্ব্ধক নিরবর্য পরামাণ্ডত কির্মণে অব্যাণ্য ইন্তি সংযোগের উপপত্তি হয় এবং উক্ত বৌদ্ধকারিকার পরাদ্ধে কথিত দিগ্দেশভেদ, ছায়া ও আবরণ, এই হেতুভ্রেরে দ্বারাও পর্মাণ্র সাবয়বত্ত কেন দিদ্ধ হয় না, এই বিষয়ে রত্ত্বনাথ শিরোমণির উত্তর এবং পূর্দ্বোক্ত বৌদ্ধযুক্তি-খণ্ডনে উদ্দ্যোভকরের শেষ কথা ••• ১

নিরবয়ব প্রমাণ্-সমর্থনে ভার-বৈশেষিক দম্প্রানায়ের সমস্ত কথার সার মর্ম্ম \cdots

247

164

পরমাণুর নিতাত্ব-খণ্ডনে গাংখ্য প্রচন-ভাষ্যে বিজ্ঞান ভিন্দুর কথা। বিজ্ঞান ভিন্দুর মতে পরমাণুর অনিভাত্ববোধক শ্রুতি কালবশে বিলুপ্ত ইইলেও মহর্ষি কপিলের "নাণুনিভাতা তৎকার্যাত্মশ্রতে"—এই স্থ্র এবং "অধ্যা নাত্রাবিনাশিত্যং"—ইত্যাদি মহু-স্মৃতির দ্বারা ঐ শ্রুতি অন্তনেয়। উক্ত মতের সমালোচনা ও ত্যায়-বৈশ্বিক সম্প্রদায়ের পক্ষে বক্তব্য। মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যের মতে শ্বেতাশ্বতর উপনিষ্দের "বিশ্বতশ্বস্কৃত্বত্ত" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে "প্রত্র" শক্তের জ্বর্থ নিত্য পরমাণু। স্মৃতরাং পরমাণুর নিতাত্ব শ্রুতিবিদ্ধা। উক্ত শ্রুতিবাক্যের উদয়নাক্ত ব্যাথ্যা ... ১:

ত্বপ্ন, মায়া ও গন্ধর্কনগর প্রভৃতি দৃষ্টান্ত স্থপ্রাচীন কাল হইতেই উল্লিখিত হইয়াছে।

ঐ সমস্ত দৃষ্টান্ত পরবর্তী বৌদ্ধসম্প্রনারেরই উভাবিত, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই।
স্মতয়াং আয়স্থরে এ সমস্ত দৃষ্টান্তের উল্লেখ দেখিলা, ঐ সমস্ত স্থুর পরে রচিত হইয়াছে,
ইহা অমুমান করা যায় না এবং ঐ সমস্ত পূর্ব্বপক্ষপ্রকাশক স্থুর দ্বারা গৌতমও
অবৈতবাদী ছিলেন, ইহাও বলা যায় না

কণাদোজ অগ্ন ও অগ্নাতিক নামক জ্ঞানের অরপ ব্যাখ্যা। অগ্নজ্ঞান অলৌকিক মানদ প্রত্যক্ষবিশেষ। "অগ্নাতিক" স্মৃতিবিশেষ। বৈশেষিকাচার্য্য প্রশাস্তপাদোজ ত্রিবিধ অপ্নের বর্ণন। প্রশাস্তপাদের মতে পুর্বের অনমুভূত অপ্রদিদ্ধ পদার্থেও অদৃষ্ট-বিশেষের প্রভাবে অগ্ন জন্মে। উক্ত মতামুদারে নৈষ্ধীয় চরিতে শ্রীহর্ষের উক্তি ... ১০০—১০৪

গৌতনের মতে অপ্নজ্ঞান দর্ববিষ্ট স্থাতির স্থায় পূর্ব্বায়স্তৃত্বিষয়ক অলৌকিক মানদ প্রত্যক্ষবিশেষ। ভট্ট কুমারিল ও শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির মতে অপ্রজ্ঞান স্থাতিবিশেষ। উক্ত উভয় মতেই পূর্ব্বে অনহভূত বা একেবারে অজ্ঞাত বিষয়ে সংস্কারের অভাবে অপ্ন জ্মিতে পারে না। অতএব সম্প্ত স্থাপ্তর বিষয়ই যে কোনরূপে পূর্ব্বজ্ঞাত। উক্ত মতের অন্তুপপত্তি ও তাহার সমাধানে সাম্প্তব্যক্তিকার বিশ্বনাথ ও ভট্ট কুমারিলের উত্তর ১

"মায়।" ও গন্ধর্কনগরের ব্যাথ্যায় ভাষ্যকারের কথার তাৎপর্য্য এবং "মায়া" শক্ষের নানা অর্থে প্রয়োগের আলোচনা। "মায়া" শক্ষের অর্থ ব্যাথ্যায় রামান্ত্রের কথা এবং তৎসম্বন্ধে বক্তব্য ··· ১৪৫—১३৭

শশুভাবাদে"র সমর্থনে "মাধ্যমিককারিকা"র এবং বিজ্ঞানবাদের সমর্থনে "ল্কাবতার-ফ্রে"ও হপ্প, মায়া ও গ্রুব্রনিগর প্রভৃতি দৃষ্টান্তের উল্লেখ ইইয়াছে। উদ্দোতকর গ্রুভি গৌতমের ফ্রের ছারা পূর্ব্বপক্ষরূপে বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের ব্যাখ্যা ও তাহার খণ্ডন করিলেও বাৎস্থায়নের ব্যাখ্যার ছারা তাহা বুঝা যায় না। কিন্ত বাৎস্থায়নের ব্যাখ্যার ছারাও ফলতঃ বিজ্ঞানবাদেরও খণ্ডন ইইয়াছে ...

শ্ভাষ্বার্ত্তিকে" উদ্যোভকরের বৌদ্ধবিজ্ঞানবাদের ব্যাখ্যাপূর্বক বস্থবন্ধু ও তাঁহার শিষ্য দিঙ্গনাগ প্রভৃতির উক্তির প্রতিবাদ। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচার্য্য ধর্মকীর্ত্তি এবং

166

পরে শাস্ত রক্ষিত ও কমলশীল প্রভৃতি ক্রমশ: হল্ম বিচার দ্বারা উদ্যোতকরের উক্তির প্রতিবাদ করেন। তাঁহাদিগের পরে বাস্পতি মিশ্রের গুরু ত্রিলোচন এবং বাস্পতি মিশ্র এবং তাঁহার পরে উদয়নাচার্য্য, শ্রীধর ভট্ট ও জ্বস্ত ভট্ট প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধ মতের বহু বিচারপূর্ব্বক খণ্ডন করেন ••• ••• ১৫৮-১৬১

বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ সম্প্রনায়ের স্থমত-সমর্থনে মুল সিদ্ধান্ত ও তাহার যুক্তি।
"সংহাপলস্তনিয়মাৎ" ইত্যাদি বৌদ্ধকারিকার তাৎপর্য্য রাখ্যা এবং বৈভাষিক বৌদ্ধাচার্য্য ভদস্ত শুভ শুপ্তের প্রতিবাদ। তত্ত্তরে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচার্য্য কমলনীলের কথা।
উক্ত কারিকার "সহ" শব্দের অর্থ সাহিত্য নহে। জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের অভিন উপলন্ধিই সংহাপলস্ত। শাস্ত রন্ধিতের কারিকার উক্ত অর্থের স্পষ্ট প্রকাশ পূর্ব্ধক বিজ্ঞানবাদের সমর্থন। "সহোপলস্তনিয়মাৎ" ইত্যাদি কারিকা বৌদ্ধাচার্য্য ধর্ম্মকীরির রতিত
এবং উদ্দোত্তকর ভাঁহার পূর্ব্বেন্তী, ইহা বুঝিবার পক্ষে কারণ ... ১৩

শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বেও বহু নৈয়ায়িক ও মীনাংসক এভৃতি আচার্য্য বৈদিক ধর্ম্ম রক্ষার্থ নানা স্থানে বৌদ্ধ মতের তীত্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। শঙ্করের পূর্ব্বে ভারতে প্রায় সমস্ত ত্রাহ্মণই বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, এই মন্তব্যে কিঞ্চিৎ বক্তব্য

বিজ্ঞানবাদ-খণ্ডনে নানা প্রস্তে কথিত যুক্তিসমূহের সার মর্ম্ম এবং "আত্রন্ত্র-বিবেক" প্রস্তে উদয়নাচার্য্যের কথা · · · · · · · › ১৬

"থাতি" শব্দের মর্থ এবং "মাত্মখাতি", "অসংখাতি", "অখাতি", "অখানিক" এবং "মনির্বাচনীয়থাতি" এই পঞ্চ বিধ মতের বাাখা। জয়ন্ত ভট্ট "মনির্বাচনীয়থাতি"র উল্লেখ না করিয়া চতুর্বিধ খাতি বনিয়াছেন। "অশুখাখাতি"র মান নামই "বিপরীতখাতি"। স্থায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় জ্ঞানলক্ষণা প্রত্যাসন্তি শীকার করিয়া ভ্রম স্থলে "মন্তথাখাতি"ই স্থীকার করিয়াছেন। আচার্য্য শন্ধরের অধ্যাসভাষ্যে প্রথমেই উক্ত মতের উল্লেখ হইয়াছে। "জ্ঞাননক্ষণা প্রত্যাসন্তি"র থগুন-পূর্বেক "মনির্বাচনীয়থাতি"র সমর্থনে মহৈতবাদী বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের কথা এবং ভ্রুত্তরে স্থায়-বৈশেষিকসম্প্রদায়ের পক্ষে বক্তব্য। মীমাংসাচার্য্য গুরু প্রভাকর "মধ্যাতি"বাদী। তাঁহার মতে জ্ঞানমাত্রই যথার্থ। জগতে ভ্রম্জ্ঞানই নাই। রামায়জের মতেও ভ্রম্জ্ঞান বা অধ্যাস নাই। উক্ত মত খণ্ড'ন নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের যুক্তি ১০

"অসংখ্যাতি"বাদের আলোচনা। অসংখ্যাতিবাদী গগনকুস্থনাদি অলীক গদার্থেরও প্রভাক্ষাত্মক জন স্থীকার করিয়াছেন। স্থলবিশেষে অলীক বিষয়ে শাক্ষ জ্ঞান পাভঞ্জল সম্প্রদায় এবং কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি অনেকেরও স্থাত। নাগার্জ্জ্নের ব্যাখ্যামুদারে শ্ন্যবাদী মাধ্যমিক সম্প্রদায়কে অসংখ্যাতিবাদী বলা যায় না। কারণ, ভাঁহাদিগের মতে কোন পদার্থ "অসং" বলিয়াই নির্দ্ধারিত নহে। উক্ত মতেও "সাংবৃত" ও পারমার্থিক, এই দিবিধ সত্য স্বীকৃত হইলেও যাহা পারমার্থিক সন্তা, তাহাও "সৎ"
বিলিন্নাই নির্দ্ধারিত সনাতন সত্য নহে; তাহা চতুকোটিবিনির্মূক্ত "শূন্য" নামে কথিত।
কিন্তু আচার্য্য, শঙ্করের মতে থাহা পারমার্থিক সত্য, সেই অন্ধিতীর ব্রহ্ম "সং" বলিয়াই
নির্দ্ধারিত সনাতন সত্য। স্মৃত্রাং শঙ্করের আহৈত্বাদ পূর্ব্বোক্ত শূন্যবাদ বা বিজ্ঞানবাদেরই প্রকারান্তর, ইহা বলা যায় না ••• ••• ১৭৫—১৭৭

বিজ্ঞানবাদী "যোগাচার" বৌদ্ধনস্প্রনায় "আয়-খ্যাতি"বাদী। "আয়-খ্যাতি-বাদে"র বাখ্যাও যুক্তি। বিজ্ঞানবাদের প্রকাশক দিঙ্নাগের বচন। "আলয়-বিজ্ঞান"ও "প্রবৃত্তিবিজ্ঞানে"র বাখ্যা। সর্ব্ধান্তিবাদী দৌত্রান্তিক এবং বৈভাষিক বৌদ্ধসম্প্রদায়ও ভ্রম্প্রলে আয়-খ্যাতিবদৌ। কিন্তু তাঁহাদিগের মতে বাহ্য পদার্থ বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন সৎ পদার্থ। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্প্রদারের মতে বিজ্ঞান ভিন্ন বাহ্য পদার্থের সন্তা নাই। শিষ্যগণের অধিকারান্ত্রনারে বুদ্ধদেবের উপদেশ-ভেদ ও ভন্মলক মতভেদের প্রমাণ ••• ••• ১

দর্বান্তিবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ই পরে "হান্যান" নামে কথিত হইয়াছেন। বিজ্ঞান-বাদী ও শৃত্যবাদী বৌদ্ধস্প্রদায় "মহানান" সম্প্রদায় নামে কথিত হইয়াছেন। দর্বান্তি বাদী বৌদ্ধস্প্রদায়ের মধ্যে বহু সম্প্রদায়ভেদ এবং তন্মধ্যে "দাংমিতীয়" সম্প্রদায়ের কথা। গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্বেও "বিজ্ঞানবাদ" প্রভৃতি অনেক নাত্তিক মতের প্রকাশ হইয়াছে। বৌদ্ধ প্রস্থ "ল্কাবতারস্থ্তের" কোন শ্লেকের কোন শব্দ বা প্রতিপাদ্য প্রহণ করিয়াই পরে স্থায়দর্শনে কোন স্থত রচিত ইইয়ালে, এইরূপ অনুমানে প্রকৃত হৈতু নাই … ১৭৯—১৮১

গৌতমের মতে মুক্তিতে নিতাস্থবের অণ্ণভূতির সমর্থক শ্রীবেদাস্তাচার্য্য বেশ্বট-নাথের কথা। জীবমূক্তি গৌতমেরও সমত। আচার্য্য শঙ্করের মতে জীবমূক্ত পুরুষেরও শরীরস্থিতি পর্যাস্ত অবিদ্যার লেশ থাকে। অবিদ্যার লেশ কি ? এ বিষয়ে শাঙ্কর মতের ব্যাখ্যাতা শ্রীগোবিন্দ ও চিৎস্থুখমুনির উত্তর ও উক্ত মতের প্রামাণ ...

ভগবদ্ভক্তি প্রভাবে ভোগ বাতীতও প্রারক্ত কর্মের ক্ষয় হয়, এই সিদ্ধান্তের প্রতি-পাদনে "ভত্তিরসামূত্রিক্স্" প্রস্থে শ্রীল রূপ গোস্থানীর কথা এবং গোবিন্দ ভাষ্যে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশরের কথার আলোচনা। শ্রীমদ্ভাগবভের "খাদোহিলি দদ্যঃ স্বনায় ক্লাভে" এই বাক্যের তাৎপর্য্যাধ্যায় টীকাকারগণের কথা ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা

মুক্তিলাতের জন্ম গৌতম যে, যম ও নিয়মের দ্বারা আত্মসংস্কার কর্ত্তব্য বলিয়াছেন, সেই যম ও নিয়ম কি ? এবং আত্মসংস্কার কি ? এই বিষয়ে ভাষ্যকার প্রভৃতির মতের জালোচনা। মনুসংহিতা, যাজ্ঞবন্ধাসংহিতা, শ্রীমভাগ্রত, গৌতমীয় তন্ত্র এবং যোগদর্শনে বিভিন্ন প্রকারে কথিত "যম" ও "নিয়মে"র আলোচনা। যোগদর্শনোক্ত বিষয়

পৃষ্ঠাঙ্ক

| ঈশ্বরপ্রণিধানের স্বরূপ ব্যাখ্যায় মততে চনঃ আলোচনা। ঈশ্বরে সর্ম্বকর্মের অর্পণক                            | প                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ঈশ্বপ্রপ্রিন গৌতমের মতেও মুক্তি লাভে অবতাবেশ্রক 🚥 😶                                                      | २०८—२०३                     |
| জিগীষামূলক "জল্ল" ও "বিত্তা"র প্রয়োজন কি 🕈 কিরূপ স্থলে কেন উহা কর্ত্তব                                  | J,                          |
| এ বিষয়ে গৌতমের স্তালুনারে বাচপেতি মিশ্র প্রভৃতির কথা এবং ভগবদ্গীতার ভাগে                                | वा                          |
| রামানুক্রের ব্যাথ্যানুবারে "ভারেশরিগুরি" গ্রন্থে বেলট্নাথের কথা 💮 🚥                                      | ₹/8 <del></del> 5/}         |
| পৃঞ্চম অধ্যায়                                                                                           |                             |
|                                                                                                          |                             |
| জাতি" শব্দের নানা অর্থে প্রমাণ ও প্রয়োগ। গৌতমের প্রথম স্থ্রোক্ত "জাতি                                   |                             |
| শব্দ পারিভাষিক, উহার অর্থ অবহুত্তরবিশেষ। পারিভাষিক "জাতি" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা                           |                             |
| ভাষ্যকাবের কথা এবং বৌদ্ধ দৈয়ায়িক ধর্মকীর্ত্তি ও ধর্মোত্তরাচার্য্যের কথার আলোচনা                        |                             |
| ভায়দর্শনে শেষে "জাতি"র স্বিশেষ নিরূপণের প্রয়োজন কি 💡 এ বিংয়ে বাৎস্ঠায়                                | ন,                          |
| উদ্যোতকর ও বাচপ্পতি নিশ্রের উত্তরের আখ্যা 👓 👓                                                            |                             |
| গৌতমোক্ত "সাধৰ্ম্যণম" ও "বৈধৰ্ম্যণম" প্ৰভৃতি নামে "সম" শব্দের অৰ্থ কি                                    |                             |
| উহার দারা "জাতি"র প্রয়োগ স্থলে কাহার কিরুণ দামা গৌতমের অভিপ্রেত, এ বিষ                                  | য়ে                         |
| বাৎস্তায়ন, উদ্দ্যেতকর, বাচ পতি মিশ্র এবং উদ্ধনাচার্য্য প্রভৃতির মতের আলোচনা                             | २७८—२७२                     |
| গৌতমোক্ত "জাতি"তত্ত্বের ব্যাখ্যার নানা গ্রন্থকারের বিচ'র ও মতত্তেদের কথা                                 | 11                          |
| "ভায়বার্ত্তিক" চতুর্দিণ জাতিবানীর মতের সমর্থনপূর্বক উক্ত মত থ <b>ণ্ডনে উদ্দোতিকরে</b>                   | ার                          |
| উত্তর ··· ·· ··· ··· ···                                                                                 | २७२—२७8                     |
| যথাক্রমে সংক্ষেপে গৌতমোক্ত "সংধর্ম্মাসমা" প্রভৃতি চতুর্বিংশতি প্রকার <i>"</i> জাতির                      | 1"                          |
| স্বরূপ, উনাহরণ ও অদহত্তরত্বের যুক্তি প্রক:শ \cdots \cdots                                                | ₹ <b>36</b> —₹ <b>8</b>     |
| "জাতি"র সপ্তাঙ্গের বর্ণন ও স্বরূপঝাখ্যা। "প্রবোধদিদ্ধি" গ্রন্থে উদয়নাচার্য্যে                           | ার                          |
| <b>"জাতি"র সপ্তাঙ্গপ্রকাশক শ্লোক এবং উহার জ্ঞানপূর্ণকৃত ব্যাধ্যা</b> •••                                 | ₹ <b>€</b> € — ₹ € <b>७</b> |
| "কার্য্যসমা" জাতির স্বরূপ ব্যাথায় বৌদ্ধ নৈয়ারিক ধর্মকীর্ত্তির কারিকা এন                                | <b>व</b> १                  |
| তাঁধার মত থণ্ডনে বাচস্পতি মিশ্রের কথা ••• •••                                                            | 840—c40                     |
| স্থপ্রাচীন অলেকারিক ভানহের "কব্যোবক্ষার" গ্রন্থে "সাধর্ম্মাসমা" প্রভৃতি জাতি                             | র                           |
| বহুজের উল্লেখ। "নর্কনশ্নদংগ্রহে" "নিতাদমা" জাতি-বিষয়ে উদয়ন'চার্যোর মতাঃ                                | ₹-                          |
| সারে মাধ্বদত্পদায়ের কথা                                                                                 | <b>6</b> bb                 |
| "নিগ্রহস্থান" শক্তের অস্তর্গত "নিগ্রহ" শব্দের অর্থ কি ?  কোথায়  কাহার কির                               | iপ                          |
| নি <b>গ্রহ হ</b> য় এবং <sup>শ</sup> বান" বিচারে বাদী ও প্রতিবাদীর জিগীয়া না থা <b>কা</b> য় কিরূপ নিগ্ | হ                           |
| হইবে, এই সমস্ত বিষয়ে উদ্যোতকর ও উদয়নাচার্য্য প্রভৃতির উত্তর 💮 🚥                                        | 809-807                     |
| যথাক্রমে সংক্ষেপে "প্রতিজ্ঞাহানি" প্রভৃতি নিগ্রহ <b>ন্থানের স্বরূপ-প্রকাশ</b>                            | 870—875                     |

| _  |   |    |
|----|---|----|
| ŀз | 4 | 7  |
| ١v | Q | Я. |

পৃষ্ঠীক

871

নিগ্রহখনের সামান্ত লক্ষণ-স্ত্রোক্ত "বিপ্রতিপত্তি" ও "অপ্রতিপত্তি"র শ্বরূপ বাধা। ও সামান্ত লক্ষণ-বাধাার মতভেন। নিগ্রহখনের সামান্ত-লক্ষণ-স্ত্র-বাধাার বরদরাজের কথা ও তাহার সমালোচনা। সামান্ততঃ নিগ্রহখন দ্বিধি হইলেও উহারই প্রতিজ্ঞাহানি প্রভৃতি ভেদ কথিত হইর'ছে। তাহাও অনন্ত প্রাথার সন্তব হওরার নিগ্রহখন অনন্ত প্রকার। উক্ত বিধ্রে উদ্দোতক্রের কথা ••• ৪:

"নিগ্রহন্থানে"র স্থরূপ ব্যাথার বৌর নৈরাতিক ধর্ম চার্ত্তির কারিক। ও ত'হ'র ব্যাথা। বৌরদম্প্রনার গৌতমোক্ত "প্রতিজ্ঞাহানি" প্রভৃতি মনে চ নিগ্রহন্থান স্থাকার করেন নাই। অনেক নিগ্রহন্থান উন্মন্ত প্রাণাপত্না বনিরাও উপেক্ষা করিয়াছেন। ধর্মকীর্ত্তি প্রভৃতির প্রতিবাদের ধন্তনপূর্দ্ধক পৌতমের মত-দমর্থনে বাচম্পতি মিশ্র ও জয়স্ত ভটের কথা ... ... ৪

"অর্থান্তরে"র উনাহরণে ভাষাকারোক্ত নাম, আথাা 5, উপনর্গ ও নিপাতের লক্ষণের
বাচম্পতি মিশ্রক্ত বাাথাার সমালোচনা এবং উক্ত বিষয়ে উদ্যোতকর ও নাগেশ ভট্ট
প্রভৃতির কথার আলোচনা ••• ••• ৪০১—380

গৌতমোক্ত "নির্থকে"র স্বরূপ ব্যাধায় বাচম্পতি মিশ্র প্রভৃতির মতের আলোচনা ৪৪১ উন্মনাচার্য্য প্রভৃতির কথিত ত্রিবিধ "অবিজ্ঞ তার্থে"র উদাহরণ আধ্যা · · · ৪৪১—৪৪৫

"অপার্থকে"র প্রকারভের ও উনাহরণের ব্যাখ্যা। পদগত ও বাক্যগত অপার্থকত্ব দোষ সর্বান্দ্রত। "কিরাভার্জুণার"কারে উক্ত দোষের উল্লেখ ও তাহার তাৎপর্য্যাব্যায় টীকাকার মলিনাথের কথা। ভামহের "কাব্যালক্ষার" গ্রন্থে "অপার্থকে"র লক্ষণ ও উদাহরণ। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে "অনর্থক" নামে অপার্থকের উল্লেখ ও তাহার উদাহরণ। "অপার্থকে"র উনাহরণ প্রদর্শন করিতে বাৎস্থায়ন ভাষ্যে মহাভাষ্যের সন্দর্ভই যথায়থ উক্ত হয় নাই

গৌত্মের চরম স্থান্তাক্ত "চ"শব্দ এবং হেড্রাডাদের ব্যাখ্যায় নানামতের কথা · · · ৪৮১—৪৮০ "তাৎপর্যানীক।"কার প্রাচীন বাচস্পতি মিশ্রই ৮৪১ খৃধীব্দে "তায়স্থ্নী-নিবন্ধ" রচনা

করেন, তিনি উদয়নাচার্যোর পূর্ববিছা। তাঁহার মতে ভারদর্শনের স্ত্রদংখ্যা ৫২৮। তাঁহার অনেক পরবর্ত্তী "স্থৃতিনিবন্ধ"কার বাচস্পতি মিশ্র "ভারস্থ্যোদ্ধার" প্রস্তের কর্তা। তাঁহার মতে ভারদর্শনের স্ত্রদংখ্যা ৫০১

ভাদ কবি তাঁহার "প্রতিম।" নাটকে নেধাতিথির ভারশাস্ত বলিয়া গৌতমের ক্লায়-শাস্ত্রেংই উল্লেখ করিয়াছেন। মেধাতিথি গৌতমেরই নামান্তর। উক্ত বিষয়ে প্রমাণ এবং ভাদকবির স্থপ্রাচীনত্ব-বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা

বৌদ্ধাচার্য্য বস্থবন্ধ ও দিঙ্নাগ এবং তাঁহাদিগের প্রবল প্রতিদ্বন্দী স্থায়াচার্ষ্য উদ্দ্যোতকরের সময় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আর্গোচনা ... ... ৪৮৫ — ৪৮৬

# ন্যায়দশ্ন

### বাৎস্থায়নভাষ্য

## চতুৰ্থ অথ্যায়

#### বিতীয় আহ্নিক

ভাষ্য। কিন্নু থলু ভো যাবন্তো বিষয়াস্তাবৎস্থ প্রত্যেকং তত্ত্ব-জ্ঞানমুৎপদ্যতে ? অথ কচিছ্ৎপদ্যত ইতি। কশ্চাত্র বিশেষঃ ? ন তাবদেকৈকত্র যাবিষয়মুৎপদ্যতে, জ্ঞেয়ানামানন্ত্যাৎ। নাপি কচিছ্ৎপদ্যতে,
যত্র নোৎপদ্যতে, তত্রানির্ভো মোহ ইতি মোহশেষপ্রদক্ষঃ। ন চান্যবিষয়েণ তত্ত্বজ্ঞানেনান্যবিষয়ে। মোহঃ শক্যঃ প্রতিষেদ্ধানিতি।

মিথ্যাজ্ঞানং বৈ খলু মোহো ন তত্ত্বজ্ঞানস্থানুৎপত্তিমাত্রণ, তচ্চ মিথ্যাজ্ঞানং যত্র বিষয়ে প্রবর্ত্তিশানং সংসারবীজং ভবতি, স বিষয়স্তত্ত্ত্তো জেয় ইতি।

অনুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) যাবং বিষয়, অর্থাৎ পূর্বেরাক্ত আত্মা প্রভৃতি যতসংখ্যক প্রামের আছে, সেই সমস্ত প্রমেরের অন্তর্গত প্রত্যেক প্রমেরেই কি (মুমুক্ষুর) তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়, অথবা কোন প্রমেয়বিশেষেই উৎপন্ন হয় ? (প্রশ্ন) এই উভয় পক্ষে বিশেষ কি ? (উত্তর) যাবং বিষয়ের এক একটি বিষয়ে অর্থাৎ প্রত্যেক বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় না । কারণ, জ্বেয় বিষয় অর্থাৎ আত্মাদি প্রমেয় অসংখ্যা। কোন বিষয়েও অর্থাৎ যে কোন আত্মাও যে কোন শরীরাদি বিষয়েও তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। (কারণ, তাহা হইলে) যে বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন না হয়, সেই বিষয়ে মোহ নিবৃত্ত্ব না হওয়ায় মোহের শেষাপত্তি হয় অর্থাৎ সেই সমস্ত বিষয়ে মোহ থাকিয়া যায়। কারণ, অ্যুবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান অ্যুবিষয়ক গোহকে নিবৃত্ত্ব করিতে পারে না।

<sup>&</sup>gt;। "বৈ" শব্দ: খলু পূর্বপ্কাক্ষময়ো', "খলু" শব্দো হেত্র্থে। অযুক্তঃ পূর্বেশকো যত্মান্মিপ জেনং সোহ ইতি!—তাৎপর্য টীকাঃ

(উত্তর) পূর্ববপক্ষ অযুক্ত, যে হেতু মিখ্যাজ্ঞানই মোহ, তত্বজ্ঞানের অনুৎপত্তিনাত্র মোহ নহে। সেই মিখ্যাজ্ঞান যে বিষয়ে প্রবর্ত্তমান (উৎপদ্যমান) হইয়া সংসারের কারণ হয়, দেই বিষয়ই তত্ত্বতঃ জ্ঞেয়, অর্থাৎ সেই বিষয়ের তত্বজ্ঞানই তিদ্বিয়ে মিখ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত করিয়া মোক্ষের কারণ হয়।

টিপ্লনী। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভ হইতে প্রমাণাদি ষোডশ পদার্থের নধ্যে "সংশয়", "প্রমাণ" ও "প্রমেয়" পদার্থ পরীক্ষিত হুইয়াছে। "প্রয়োজন" প্রভৃতি অবশিষ্ট অপরীক্ষিত পদার্থ বিষয়ে কোনরপ সংশয় হইলে ঐ সমস্ত পদার্গেরও পরেবাক্তরপে পরীক্ষা করিতে ইইবে, ইহা দিতীয় অধ্যায়ে সংশব্ধ পরীক্ষার পরেই "যত্ত সংশব্ধ:"—(১)°) ইত্যাদি স্থত্তের দ্বারা কথিত হইয়াছে।° এথানে স্থারণ করা স্মারশ্রক যে, স্থায়দর্শনের সর্ব্বপ্রথম স্থাত্তে যে, প্রমাণাদি যোড়শ পদার্থের তত্ত্তান মোক্ষের কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে দ্বিতীয় "প্রমেয়" পদার্থের অর্থাৎ আত্মাদি দ্বাদশ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষলাভের সাক্ষাৎ কারণ। প্রমাণাদি পঞ্চদশ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান ঐ প্রমের-ভত্তজানের সম্পাদক ও রক্ষক বলিয়া উহা মোক্ষলাভের পরম্পরা-কারণ বা প্রযোজক। মহর্ষি গ্রামদর্শনের "হঃথ-জন্ম" ইত্যাদি দ্বিতীয় স্থতের দারা তাঁহার ঐ তাৎপর্য্য বা দিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিরাছেন। যথাস্থানে মহর্ষির যুক্তি ও তাৎপর্য্য ব্যাথ্যাত হইগ্নছে। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে "অপবর্গ" পর্যান্ত প্রমেয়-পরীক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে। এখন এই দ্বিতীয় আহ্নিকের প্রাব্যম্ভ মহর্ষির পরীক্ষণীয় এই যে, আত্মা ও শরীর প্রভৃতি যে সমস্ত প্রমেয় কথিত হইয়াছে, উহাদিগের প্রত্যেকের তত্বজ্ঞানই কি মুমুক্ষুর উৎপন্ন হয়, অথবা যে কোন প্রমেয় বিষয়ে তত্বজ্ঞান উৎপন হয় ? অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের প্রত্যেক আত্মা ও প্রত্যেক শরীরাদির তত্ত্বজ্ঞানই কি মোক্ষের কারণ, অথবা যে কোন আত্মা ও যে কোন শরীরাদির ওহুজ্ঞানই মোক্ষের কারণ ? ভাষ্যকার প্রথমে প্রান্তরের এই পূর্ব্বপক্ষের প্রকাশ করিয়া, পরে উহা সমর্থন করিবার জন্ম প্রকাশ করিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত উভয় পক্ষে বিশেষ কি ? অর্থাৎ প্রত্যেক আত্মা ও প্রত্যেক শরীরাদির ত্বজ্ঞান, অথবা যে কোন আত্মা ও যে কোন শরীরাদির তত্বজ্ঞান মোক্ষের কারণ, এই উভয় পক্ষে

১। তাৎপর্যাটীকাকার এবানে "বত্ত সংশরং" ইন্ড্যানি স্ত্তের উক্তরপই তাৎপর্য বাক্ত করিরাছেন; কিন্ত দিতীর অধ্যারে ভাষ্য ও বার্ত্তিকের ব্যাঝান্থনারে অন্তর্গণ তাৎপর্যা ব্যাঝা করিয়াছেন। (ছিন্তীর খণ্ড, ৪০-৪১ পৃঠা জইবা)। বস্ততঃ মহর্ষি গোতার উংহার প্রথম স্ত্ত্তাক্ত "প্রয়োজন" প্রভৃতি অনেক পদার্থের পরীক্ষা করেন নাই। সংশর হইলে ঐ সমন্ত পনার্থের পরীক্ষাও বে কর্ত্ত্যা, ইহা । তাঁহার অবশ্য বক্তব্য। স্থারাং তিনি বে, "বত্ত সংশর্মাই", ইন্ত্যাদি স্ত্তের দ্বারা তাহাই বলিরাছেন এবং তাৎপর্যাটীকাকারও তাহার নিক্ষমতামুদারেই এখানে উক্ত স্ত্তের ইন্তর্পই। তাৎপর্যা ব্যক্ত করিরাছেন, ইহা আগ্রুই বুঝা যার। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও ঐ স্ত্তের উক্তরপই তাৎপর্যা ব্যাঝা। করিয়াছেন। তবে ভাষাকার ও বার্ত্তিককার অন্ত কারণে অন্তর্গণ তাৎপর্যা ব্যাঝা করিয়াছেন। বস্তুতঃ স্ত্তে বহা অর্থের স্থানা থাকে, ইহা স্ত্তের লক্ষণেও কথিও আছে। স্থতরাং উক্ত দ্বিধ অর্থই সহর্ষির বিশ্বন্দিত স্ত্রার্থ বলিরা। প্রবশ্বদ্বিদেশ আর কোন বক্তব্য থাকে না।

যদি কোন বিশেষ না থাকে অর্থাৎ ঐ উভয় পক্ষের যে কোন পক্ষই যদি নির্দোষ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে আর পূর্ব্বোক্ত বিচারের আবশুকতা থাকে না; কারণ, উহার যে কোন পক্ষই বলা যাইতে পারে। স্থতরাং পূর্ব্বাক্ত পূর্ব্বপক্ষের অবকাশই নাই। ভাষাকার এতহন্তরে পূর্ব্বপক্ষ সমর্থনের জন্ম পরে বিলিয়াছেন যে, প্রত্যেক জীবের প্রত্যেক আত্মাও প্রত্যেক শরীয়াদির তত্ত্বান উৎপন্ন হয় না। অর্থাৎ উহা মোক্ষলাভের কারণ বলা যায় না। কারণ, ঐ সমস্ত জ্বের বিষয় (আত্মাদি প্রত্যেক প্রমেয়) অনস্ত বা অসংখ্য। অর্থাৎ অনস্ত কালেও উহাদিগের তত্ত্বান সম্ভব নহে, এ জন্ম উহা মোক্ষলাভের কারণ বলা যায় না। আবার যে কোন আত্মাদি প্রমেয়ের তত্ত্বানও মোক্ষলাভের কারণ বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে অন্যান্ম যে সমস্ত প্রমেয় বিষয়ে তত্ত্বান জন্মিবে না, সেই সমস্ত প্রমেয় বিষয়ে মোহের নিবৃত্তি বা বিনাশ না হওয়ায় মোহের শেষ থাকিলে তামূলক রাগ ও দ্বেরও অবশ্রুই জন্মিবে। রাগ, দ্বের ও মোহ নামক দোষ থাকিলে জীবের সংসার অনিবার্য্য। স্থতরাং মোক্ষ অসম্ভব। কলকথা, পূর্ব্বাক্ত উত্তর পক্ষই যথন উপপ্ন হয় না, স্কতরাং প্রমাণাদি তত্ত্বান বা প্রমেয়তত্বক্তান যে মোক্ষের কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হয় না, ইহাই এখানে ভাষ্যাহারের বিবক্ষিত পূর্ব্বিক্ষ

ছাষ্যকার পূর্ব্বেজি পূর্ব্বপক্ষের থণ্ডন করিতে পরে বিনিয়াছেন যে, যেছেতু মিথ্যাজ্ঞানই মোহ, তর্বজ্ঞানের অন্থণেন্তি বা অভাব মোহ নহে, অতএব পূর্ব্বেজি পূর্ব্বপক্ষ অযুক্ত। ভাষাে "বৈ" শক্টি পূর্ব্বপক্ষের অযুক্তভাদ্যােতক। "থলু" শক্টি হেত্বর্থ। ভাষ্যকারের উদ্ভরের তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যেক জীবের প্রত্যেক আত্মা ও প্রত্যেক শরীরাদি বিষয়ে অথবা যে কোন আত্মাদি বিষয়ে তত্বজ্ঞানের অভাবই মোহ নহে। হৃত্বাং তর্বজ্ঞান যে নিজের অভাবরূপ অজ্ঞানকে নির্ভূত্ত করিয়াই মোক্ষের কারণ হয়, তাহা নহে। কিন্তু সংসারের নিদান যে মিথাা জ্ঞান, তাহাই মোহ। ঐ মিথাাজ্ঞানের উচ্ছেদ করিয়াই তত্বজ্ঞান মোক্ষের কারণ হয়। ভাষ্যকার শেষে ইহা স্পষ্ট করিতে বলিয়াছেন যে, সেই মিথাাজ্ঞান যে বিষয়ে উৎপার হইয়া সংসারের নিদান হয়, সেই বিষয়ই মুমুক্ষুর তত্বতঃ জ্ঞেয়। তাৎপর্য্য এই যে, জীবের নিজের আত্মা ও নিজের শরীরাদি বিষয়ে মিথাাজ্ঞানই তাহার সংসারের নিদান। হ্মতরাং সেই মিথাাজ্ঞানের উচ্ছেদ করিতে তাহার নিজের আত্মা ও নিজের শরীরাদি বিষয়ে তত্বজ্ঞান অনাবগ্যক। যাহা আবশ্যক, তাহা অসম্ভব নহে। শ্রবণ মননাদি উপায়ের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সংসারনিদান মিথাাজ্ঞানের বিনাশক তত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মুমুক্ষু ব্যক্তি মোক্ষলাত করেন। স্থতরাং পূর্ব্বাক্ত পূর্ব্বপক্ষ অযুক্ত। পরে ইহা পরিফাট হইবে।

প্রথম আহ্নিকে প্রান্ধা সমাপ্ত হইরাছে, আবার মহর্ষির এই দিতীর আহ্নিকের প্রয়োজন কি? এতছত্তরে এখানে "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি" প্রস্থে মহানৈরায়িক উদরনাচার্ষ্য বিলয়াছেন দে, প্রমেষ পরীক্ষার পরে এই আহ্নিকে দেই সমস্ত প্রমেয় পদার্থের তত্ত্তান পরীক্ষার। অর্থাৎ ঐ তত্ত্তানের স্বরূপ কি? এবং উহার বিষয় কি? কিরপে উহা উৎপন্ন হয়? কিরপে উহা

পরিপালিত হয় ? কিরূপে উহা বিবর্জিত হয় ? ইহা অবশ্য বক্তব্য। স্কুতরাং ঐরূপে ওয়ঞ্জানের পরীক্ষাই এই আছিকের প্রয়েজন। "তাৎপর্যাপরিশুদ্ধি"র টাকার বর্জনান উপাধ্যায় এখানে পূর্ব্ধাক্ষ প্রকাশ করিরছেন যে, ভারদর্শনে তয়্বঞ্জান উদ্দিপ্ত হয় নাই, লক্ষিত্ত হয় নাই। স্কুত্রাং মহর্ষি গোতম তয়্বজ্ঞানের পরীক্ষা করিতে পারেন না। উদ্দেশ ও লক্ষণ ব্যতীত পরীক্ষা হইতে পারে না। পরস্কু প্রথম ও দ্বিতীয় আছিকের বিষয়-সামা না থাকিলে উহা এক অধ্যায়ের ছইটি অবয়ব বা অংশ হইতে পারে না। এতর্ভরে বর্জনান উপধ্যায় বলিয়ছেন যে, ভায়দর্শনের প্রথম স্কুত্রেই তয়জ্ঞান উদ্দিপ্ত ইইয়াছে এবং দ্বিতীয় স্তেই উহা লক্ষিত হইয়াছে। স্কুতরাং এই আহিকে ঐ তয়্বজ্ঞানের পরীক্ষা হইতে পারে। এবং এই অধ্যায়ের প্রথম আছিকে কার্যারূপ ছয়টি প্রমেরের পরীক্ষা করা হইয়াছে। তয়্বজ্ঞানও কার্যারূপই অর্থাৎ জন্তু পদার্থ, স্কুতরাং প্রথম আছিকের বিষয় বয়্বজ্ঞানের কার্যায়্রিক সামাও আছে। তবে তয়্বজ্ঞান অপবর্ণের কারণ বলিয়া অপবর্ণের পরীক্ষার পূর্কেই উহার পরীক্ষা করা উচিত, এইরূপে আপত্তি ইইতে পরে। কিন্তু তয়্বজ্ঞানের পরীক্ষার পূর্কেই উহার পরীক্ষা করা উচিত, এইরূপ আপত্তি ইইতে পরির। কিন্তু তয়্বজ্ঞানের পরীক্ষা কর্তব্য, নতেৎ দেই তয়্বজ্ঞানের পরীক্ষা হইতে পারে না। তাই মহর্ষি প্রমেগরারীক্ষা সমাপ্ত করিরাই তয়্বজ্ঞানের পরীক্ষা করিয়াছেন।

ভাষ্য। কিং পুনস্তনিখ্যাজ্ঞানং ? অনাত্মস্যাত্মগ্রহঃ— অহমস্মীতি মোহোহহঙ্কার ইতি, অনাত্মানং খল্লহমস্মীতি পশ্যতো দৃষ্টিরহঙ্কার ইতি। কিং পুনস্তদর্থজাতং, যদ্বিয়োহহঙ্কারঃ ? শ্রীরেন্দ্রিয়-মনোবেদনা-বুদ্ধায়ঃ।

কথং তদ্বিষয়ে হিস্কার: দংদারবীজং ভবতি ? আয়ং থলু শরীরাদ্যর্থ-জাতমহমস্মীতি ব্যবসিত স্তত্নে ছেদেনালো ছেদেং মন্তমানো হ্নুছেদে-তৃষ্ণাপরিপ্লাভঃ পুনঃ পুনস্তত্নপাদতে, তত্নপাদদানো জন্মমরণায় যততে, তেনাবিয়োগায়াত্যন্তং তুঃখাদ্বিমুচ্যত ইতি।

যস্ত কু:খং কুখায়তনং তুঃখানুষক্তং স্থাঞ্চ দৰ্বনিদং কু:খনিতি পশ্চতি,
দ কু:খং পরিজানাতি। পরিজ্ঞাতঞ্চ তুঃখং প্রহীনং ভবত্যনুপাদানাৎ
দবিষান্নবং। এবং দোষান্ কর্ম চ কু:খহেতুরিতি পশ্চতি। ন
চাপ্রহীণেষ্ দোষেষ্ কু:খপ্রবন্ধোচেছদেন শব্যং ভবিতুমিতি দোষান্
জহাতি। প্রহীণেষ্ চ দোষেষ্ "ন প্রবৃত্তিঃ প্রতিসন্ধানায়ে"ত্যকং।

১। এখানে নিশ্চয়।বিক "বি" ও "অব" পুৰুকে "সে।" ধাতুর উত্তর কর্ত্বাচো "ও" প্রত্যন্তে "ব্যবাসত" শংকর প্রান্থে ইইয়াছে। জ্ঞানার্থ ধাতু ও গতার্থ ধাতুর মধ্যে পিটিগৃহীত হওরার এথানে কর্ত্বাচো ক্ত প্রভাব নিপ্তমাণ নহে। জান্যকারের উক্ত প্রয়োগও উহার সমর্থক।

প্রেত্যভাব-ফল-তুঃখানি চ জ্যোনি ব্যবস্থাপয়তি, কর্ম্মচ দোষাংশ্চ প্রহেয়ান্।

অপ্রর্গোহধিগন্তব্যক্তভাধিগনোপায়ন্তব্-জ্ঞানং।

এবং চতস্ভিব্বিধাভিঃ প্রায়েথ বিভক্তমাদেবমানস্থাভ্যস্ততো ভাব-য়তঃ সম্যুগ্দর্শনং যথাভূতাব্যোধস্তত্ত্বজ্ঞানমুংপদ্যতে।

সনুবাদ। (প্রশ্ন) সেই অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত মিথ্যাজ্ঞান কি ? (উত্তর) অনাক্মাতে আজুবুদ্ধি। বিশদার্থ এই যে, "আমি হই" এইরূপ মোহ সহস্কার, (অর্থাৎ) অনাক্মাকে (দেহাদিকে) "আমি হই" এইরূপ দর্শনকারী জীবের দৃষ্টি অহস্কার, অর্থাৎ ঐ অহস্কারই মিথ্যাজ্ঞান।

- (প্রশ্ন) যদ্বিষয়ক অহঙ্কার, সেই পদার্থসমূহ কি ? (উত্তর) শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বেদনা ও বৃদ্ধি।
- প্রেশ্ন) তদ্বিষয়ক অহস্কার সংসারের বীজ হয় কেন ? (উত্তর) যেহেতু এই জীব শরীরাদি পদার্থসমূহকে "আমি হই" এইরূপ নিশ্চয়বিশিষ্ট হইয়া সেই শরীরাদির উচ্ছেদপ্রযুক্ত আত্মার উচ্ছেদ মনে করিয়া অনুচ্ছেদতৃষ্ণায় অর্থাৎ শরীরাদির চিরস্থিতি-বাসনায় ব্যাকুল হইয়া পুনঃ পুনঃ সেই শরীরাদিকে গ্রহণ করে, তাহা গ্রহণ করিয়া জন্ম ও মরণের নিমিত্ত যত্ন করে, সেই শরীরাদির সহিত অবিয়োগ-বশতঃ ত্বঃশ হইতে অত্যন্ত বিমুক্ত হয় না।

কিন্তু যিনি হুঃখকে এবং হুঃখের আয়তনকৈ অর্থাৎ শরীরকে এবং হুঃখানুষক্ত সুখকে "এই সমস্তই হুঃখ", এইরূপে দর্শন করেন, তিনি হুঃখকে সর্ববভোভাবে জানেন। এবং পরিজ্ঞাত হুঃখ বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায় অগ্রহণবশতঃ "প্রহীণ" অর্থাৎ পরিত্যক্ত হয়। এইরূপ তিনি দোষসমূহ ও কর্দ্মকে হুঃখের হে হু, এইরূপে দর্শন করেন। দোষসমূহ পরিত্যক্ত না হইলে হুঃখপ্রবাহের উচ্ছেদ হইতে পারে না, এ জন্ম দোষসমূহকে ত্যাগ করেন। দোষসমূহ (রাগ, বেষ ও মোহ) পরিত্যক্ত হইলে প্রবৃত্তি (কর্মা) প্রতিসন্ধানের অর্থাৎ পুনর্জ্জনের নিমিন্ত হয় না"—ইহা (প্রথম আ্ছিকের ৬০ম সূত্রে) উক্ত হইয়াছে।

( অতএব মুমুকু কর্তৃক ) প্রেত্যভাব, ফল ও ছঃখও ভেয়ে বলিয়া (মহর্ষি)
ব্যবস্থাপন করিয়াছেন এবং কর্মা ও প্রকৃষ্টকপে হেয় দোষসমূহও ভেয়ে বলিয়া

ব্যবস্থাপন করিয়াছেন। অপবর্গ (মুমুক্ট্র) অধিগন্তব্য (লভ্য), তাহার লাভের উপায় তত্ত্বজ্ঞান।

এইরূপ চারিটি প্রকারে বিভক্ত প্রমেয়কে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত আত্মাদি দ্বাদশ পদার্থকে সম্যক্রপে সেবাকারী (অর্থাৎ) অভ্যাসকারী বা ভাবনাকারী মুমুক্ষুর সম্যক্ দর্শন (অর্থাৎ) যথাভূতাববোধ বা তত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার পূর্ব্বে যে মিথ্যাজ্ঞানকে মোহ বলিয়া জাবের সংসারের নির্দান বলিয়াছেন, 
ক মিথাজ্ঞানের স্বরূপ বিষয়ে এবং উহার বিরুদ্ধ ভত্বজ্ঞানের স্বরূপ বিষয়ে নানা মততের থাকার 
ভাষ্যকার পরে নিজমত ব্যক্ত করিতে প্রথমে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, সেই মিথাজ্ঞান কি ? তাৎপর্যাটীকাকার এখানে যথাক্রমে বৈদান্তিক, সাজ্যা ও বৌদ্ধসম্প্রানারের সম্মত ভত্বজ্ঞানের স্বরূপ বলিয়া
শেষে শরীর ও ইন্দ্রিয়ানি হইতে ভিন্ন নিত্য আত্মার দর্শনকেই "রুদ্ধাপ ভত্বজ্ঞান বলিয়াছেন, ইহা
প্রকাশ করিয়াছেন এবং পরে স্থায়মতের ব্যাখ্যায় তাহার পূর্ব্বোক্ত মত্রেয়ের খণ্ডন করিয়া ভাষ্যকারোক্ত স্থায়্মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন এবং জ মতকেই তিনি বৃদ্ধমত বলিয়া গিয়াছেন ।
ভাষ্যকার তাহার পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তরে নিজমত বলিয়াছেন যে, অনাত্মাতে আত্মবৃদ্ধিই নিথ্যাজ্ঞান।
পরে উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অনাত্মা দেহাদি পদার্থে আমি" বলিয়া যে মোহ, উহা অহঙ্কার।
পরে উহাই ব্যাইতে আবার বলিয়াছেন যে, জীব অনাত্মা দেহাদি গদার্থকে "আমি" বলিয়া যে
দর্শন করিতেছে, অর্পাৎ দেহাদি জড় পদার্থকেই আত্মা বলিয়া যে মানস প্রত্যক্ষ করিতেছে, উহাই
তাহার মহন্ধার, উহাই মোহ, উহাই মিথ্যাজ্ঞান।

ভাষ্যকার এখানে প্রধানতঃ কোন্ কোন্ পদার্থ বিষয়ে অহঙ্কারকে মিথাজ্ঞান বলিয়া জীবের সংসারের কারণ বলিয়াছেন, ইহা বাক্ত করিবার জন্ত পরে প্রপ্রপ্তক বলিয়াছেন যে, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বেদনা ও বৃদ্ধি। ভাষ্যকার প্রভৃতি স্থথ ও ছঃখকে অনেক স্থানে "বেদনা" শব্দের পারা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা প্রথম অধারে বলিয়াছি। এখানেও ভাষ্যকারোক্ত "বেদনা" শব্দের পারা ট্রক্তপ অর্থ গ্রহণ করা যায়। বস্তুতঃ জীবমাত্রই শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন লাভ করিলে বৃদ্ধি এবং স্থথ ও ছঃখ লাভ করে। তথন হইতে ঐ শরীরাদি সমষ্টিকেই "আমি" বলিয়া বোধ করে। শরীরাদি প্রমন্ত পদার্থে তাহার যে ঐ আত্মবৃদ্ধি, উহাই তাহার অহঙ্কার। ঐ অহঙ্কার তাহার সংসারের কারণ কেন হয়? ইহা যুক্তির দ্বারা বৃন্ধাইতে ভাষ্যকার পরে আবার প্রশ্নপূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, জীব, শরীরাদি পূর্কোক্ত পদার্থগুলিকেই "আমি" বলিয়া নিশ্চয় করিয়া, ঐ শরীরাদির উচ্ছেদকেই আত্মার উচ্ছেদ বলিয়া মনে করে। আত্মার উচ্ছেদ কাহারও কাম্য নহে, পরস্ত উহা সকল জীবেরই বিদ্বিষ্ট। স্মতরাং পূর্কোক্ত শরীরাদি পদার্থের কথনও উচ্ছেদ না হউক, এইরূপ আকাঙ্কাম আকুল হইয়া জীবমাত্রই পুনঃ পুনঃ ঐ শরীরাদি গ্রহণ করে। স্মতরাং জীবমাত্রই তাহার জন্ম ও মরণের জন্ম নিক্ষেই বন্ধ করে। তাই পূর্ব্বাক্ত কারণ থাকিলে তাহার ঐ শরীরাদির সহিত বিল্বোগ বা কিছেদ না হওয়ায় তাহার সাহার আত্মবিক হংগনিবৃত্তি বা মুক্তি হয়া। তাৎপর্য্য এই যে, জীবা বিছেদ না হওয়ায় তাহার স্কান্ত বা বিজ্বেদ না হওয়ায় তাহার স্কান্য বা বিছেদ না হওয়ায় তাহার স্বাত্য হয়ের স্বাত্য বা ব্যাক্তিক ছঃগনিবৃত্তি বা মুক্তি হয়ানা। তাৎপর্য্য এই যে, জীবা বা কিছেদ না হওয়ায় তাহার স্বাত্য বিলেগ

মাত্রই তাহার শরীরাদি পদার্থকেই "আমি" বলিয়া বুঝে। জনাদি কাল হইতে তাহার ঐ শরীরাদি পদার্থে আত্মবৃদ্ধিরূপ অহঙ্কারবশতঃই নানাবিধ কর্মাজ্য পুনঃ পুনঃ শরীরাদিপরিগ্রহরূপ সংসার হয়। স্থতরাং জীবমাত্রই পুর্বোক্তরূপ অহঙ্কারবশতঃ পুনঃ পুনঃ কর্মা দারা তাহার নিজের জন্ম ও মরণের করেণ হওয়ায় পুর্বোক্তরূপ অহঙ্কার তাহার সংসারের করেণ হয়। উক্ত অহঙ্কারেব বিপরীত তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত উহার উচ্চেদ না হওয়ায় জীবের সংসারের উচ্চেদ হইতে পারে না। এই বিধার গ্রামদর্শনের দিতীয় স্ত্তের ভাষাটিপ্রনীতে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে।

পুর্ব্বোক্তরূপ অহঙ্কারবিশিষ্ট তত্ত্বজ্ঞানশৃত্ত জীবের সংদার হয়, ইচা প্রথমে বলিয়া, পরে অহঙ্কারশৃত্ত তত্ত্বজ্ঞানীর ঐ সংসার নির্ত্তি হয়, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে ভাষাকার "বস্তু" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা বলিয়াছেন যে, যিনি ছঃখ এবং ছঃথের আয়তন নিজ শরীর ও স্থাকে ছঃখ বলিয়া দর্শন করেন, তিনি ছঃথের তত্ত্ব ব্রিয়া, ঐ সমস্ত পদার্থকে বিষমিশ্রিত অয়ের ভায় পরিত্যাগ করেন। এইরূপ রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ দোষসমূহ এবং শুভাশুভ কর্মাকে ছঃথের হেতু বলিয়া দর্শন করেন। পূর্বেলিক দোষসমূহ পরিত্যক্ত না হইলে জীবের ছঃখপ্রবাহের উচ্ছেদ হইতেই পারে না—এ জন্ত তিনি ঐ দোষসমূহকে পরিত্যাগ করেন। রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ দোষ বিনষ্ট হইলে তথন তাহার শুভাশুভ কর্মা তাহার পুনর্জ্জারের কারণ হয় না, ইহা মহর্ষি পুর্বেই বলিয়াছেন। স্কৃতরাং সেই তক্ত্রজানী ব্যক্তির সংসারনিবৃত্তি হওয়ায় তাহার অপবর্গ অবশ্রুষ্ঠানী।

ভাষ্যকার পূর্ব্বে মোহ ও তরজানকে বথাক্রমে সংসার ও মোক্ষের কারণ বলিয়া সমর্থন করিয়া, শেষে বলিয়াছেন যে, এই জন্মই শুভাশুভ কর্ম্মরূপ "প্রবৃত্তি" এবং রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ "দোষ" <sup>এবং</sup> "প্রেত্যভাব" "ফল" ও "হুঃখ" ও মুমুক্ষুর জ্ঞের বলিয়া মহর্ষি ব্যবস্থাপন করিয়াছেন। অর্থাৎ ঐ দমস্ত পদার্থও মুমুক্ষুর অবশ্র জ্ঞাতব্য বলিয়া প্রমেয়বর্গের মধ্যে উহাদিগের ও উল্লেখ করিয়াছেন। এবং দর্বদেষে অপবর্গের উল্লেখ করিলাছেন। কারণ, অপবর্গই মুমুক্তর অধিগন্তব্য অর্থাৎ চরম লভা। অপবর্গের জন্মই তাঁহার তত্ত্জান আবশ্রুক। কারণ, ঐ অপবর্গ লাভের উপায় তত্ত্বজান। ত্রজ্ঞানলভা অপবর্গও মুমুকুর জ্ঞেয়। অপবর্গলাভে অপবর্গের তত্ত্তানও আবশ্রক। স্তরাং অপবর্গও প্রমেয়মধ্যে উদ্বিষ্ট এবং লক্ষিত ও পরীক্ষিত হইয়াছে। এখানে স্করণ করা আবশ্র ক যে, মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ে (১)৯ ফুত্রে) (১) আত্মা, (২) শরীর, (৩) ইন্দ্রিয়, (৪) গন্ধাদি ইন্দ্রিয়র্গ, (৫) বৃদ্ধি, (৬) মন, (৭) প্রবৃত্তি, (৮' দোষ, (৯) প্রেত্যভাব, (১০) ফল, (১১) তুঃখ ও (১২) অপবর্গ —এই ঘাদশ পদার্থকে "প্রমেয়" বলিয়াছেন এবং তাঁহার মতে ঐ ঘাদশবিধ প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান যে মৃক্তির সাক্ষাৎ কারণ, ইহা তাঁহার 'চঃথজনা" ইত্যাদি দ্বিতীয় সূত্রের তাৎপর্য্য ব্যাথ্যার দারা ভাষ্যকার প্রভৃতি বুঝাইয়াছেন। ভাষ্যকার স্থায়দর্শনের প্রথম ফত্রের ভাষ্যেও প্রথমে ঐ সিদ্ধান্ত বাক্ত করিয়াছেন। এখন কিরুপে দেই প্রামেয়-ভত্তজানের উৎপত্তি হইবে, ইহা ব্যক্ত করিতে ভাষাকার দর্কদেষে বলিয়াছেন যে, চারিটি প্রকারে বিভক্ত পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ প্রমেয়কে সমাক্রপে শেবা করিতে করিতে অর্থাৎ উহাদিগের অভ্যাস বা উহাদিগের বথার্থ স্কর্মপ ভাবনা করিতে করিতে

"সমাক্দর্শন" উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ ঐ সমস্ত পদার্থের প্রকৃত স্বরূপ-সাক্ষাৎকরে হয়। উহাকেই বলে "তত্বজ্ঞান"। ভাষাকার ঐ স্থাল বিশ্বনবাধের জন্মই ঐরপ একার্থ-বোধক শক্তরের প্ররোগ করিয়াছেন এবং তাঁহার পূর্ব্বোক্ত দেবা, অভ্যাদ ও ভাবনা একই পদার্থ হইলেও পূর্ব্বোক্ত প্রমেয় পদার্থবিষয়ে মুম্কুর স্থাল্ ভাবনার উপদেশের জন্মই ঐরপ পূনক্ষিক্তি করিয়াছেন। ভাষাকার প্রথম অধ্যায়ে দিতীয় সভের ভাষে আত্মাদি দাদশবিধ প্রমেয়-বিষয়ে নানা-প্রকার মিথাজ্ঞানের বর্ণনা করিয়া, উহার বিপরীত জ্ঞানকেই দেই সমস্ত প্রমেয়-বিষয়ে তত্বজ্ঞান বিলিয়াছেন। তাঁহার মতে ঐ সমস্ত মিথাজ্ঞানই জীবের সংসারের নিদান এবং উহার বিপরীত জ্ঞানরূপ তত্বজ্ঞানই মুক্তির কারণ। দিতীয় স্পত্রের ভাষোর ব্যাখ্যায় ভাষাকারের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

এখন বুঝা আবশ্রক যে, ভাষাকার এখানে আত্মাদি দ্বাদশবিধ প্রমের পদার্থকৈ যে চারি প্রকারে বিভক্ত বলিয়াছেন, ঐ চারিটী প্রকার কি? ভাষাকারের পূর্ব্বোক্ত সন্দর্ভান্ত্রদারে কেই ব্রিয়াছেন যে, ভাষাকারের প্রথমোক্ত অহল্বারের বিষর শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বেদনা ও বৃদ্ধিরূপ প্রমেয়ই তাঁহার অভিপ্রেত প্রথম প্রকার। প্রেত্যভাব, ফল ও ছংগরূপ প্রমেয় "জ্ঞের", উহা দ্বিতীয় প্রকার। কর্ম্ম ও দোষরূপ প্রমেয় "হেয়", উহা তৃতীর প্রকার। অপবর্গ "অধিগন্তব্য", উহা চতুর্থ প্রকার। ইহাতে বক্তব্য এই যে, আত্মাদি দ্বাদশবিধ প্রমেয়ই ত মুমুক্ষ্র জ্ঞের, স্মতরাং কেবল প্রেতভাব, ফল ও ছংগ, এই তিনটী প্রমেয়কে ভাষাকার "ক্জের" বলিয়া একটি প্রকার বলিতে পারেন না। এবং ছংগ ও ছংগের হেতু সমস্ত প্রমেয়ই যথন "হেয়", তথন তিনি কেবল কর্ম্ম ও দোষরূপ প্রমেয়কে "হেয়" বলিয়া একটি প্রকার বলিতে পারেন না। পরস্ত ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বেদনা ও বৃদ্ধির মধ্যে প্রথম প্রমেয় আত্মা ও ইন্দ্রিয়ার্থ সাই। স্মতরাং আত্মা ও ইন্দ্রিয়ার্থ সূর্ব্বক্থিত কোন প্রকারের অন্তর্গত না হওয়ায় আত্মাদি দ্বাদশবিধ প্রমেয়কে পূর্ব্বোক্তরূপ চারি প্রকার বলিয়া বুঝা বায় না, ইহাও লক্ষ্য করা আবশ্রুক।

আমাদিগের মনে হয়, ভাষাকার আয়াদি য়াদশবিধ প্রমেয়কে (১) হয়, (२) অধিগন্তবা,
(৩) উপায় ও (৪) অধিগন্তা, এই চারি প্রকারে বিভক্ত বলিয়াছেন। আয়াদি য়াদশবিধ প্রমেয়ের মধ্যে
শরীর হইতে তঃগ পর্যান্ত দশটি প্রমেয় "হয়"। তঃগের তায় তঃগের হেতুগুলিও হয়, তাই ভাষাকার
ঐ দশটি প্রমেয়কেই (১) "হয়" বলিয়া একটি প্রকার বলিয়াছেন। হয় ও হয়য়হতু, এই উভয়ই
হয়। ভাষাকার তঃগের তায় এয়ানে রাগ, দেয় ও মোহরূপ দোষসমূহকেও "প্রহেয়" বলিয়াছেন, এবং
পরবর্তী স্থত্রের ভাষ্যে পরীর হইতে তঃগ পর্যান্ত দশটি প্রমেয়কেই ঐ দোষের হেতু বলিয়াছেন।
স্মতরাং হয় ও উয়র হেতু বলিয়া তাহার মতে শরীরাদি দশটী প্রমেয়ই "হয়" নামক প্রথম প্রকার,
ইয়া বয়া আয়া তাহার পরে চরম প্রমেয় অপবর্গ, "অধিগন্তবা" অর্থাৎ মুমুক্র লভ্যা, উয়া হয়
নহে, এই জন্য উয়াকে (২) "অধিগন্তবা" নামে দিতীয় প্রকার প্রদেয় বলিয়াছেন। পূর্বোক্ত শরীরাদি
দশবিধ প্রমেয়ের অন্তর্গত বে বৃদ্ধি, উয়ার মধ্যে মিথাজ্যানরূপ বৃদ্ধিই হয়, কিন্তু তল্পজ্ঞানরূপ যে যুদ্ধি,
তাহা ত হয় নহে, উয়া পূর্বোক্ত অপবর্গলান্তের উপায়— এই জন্ত পৃথক করিয়া ঐ তল্পজানরূপ

এখানে শ্বনণ করা অত্যাবস্থাক বে, ভাষাকার প্রধান এখান আল্লানি প্রায়োবর্গেরই তত্ত্বজানজন্ম মোদ্দলাভ হয়, ইচা সন্থিন উহা সমর্থন করিবার জন্ম পরে বলিয়াছেন বে,—"হেনং তন্ত নির্মিউকং, হাম্মাভান্তিকং, তন্ত্রাপার ভবিগন্তবা ইত্যেতানি চন্ত্রার্থপদানি সম্পর্কা নিংশ্রেমমধিগচ্ছতি" (প্রথম থণ্ড, ২ংশ পৃষ্ঠা দ্রেইরা)। বেখানে বাতিককারের ব্যাখ্যান্ত্রমারেই ভাষ্যকারেকে চারিটী "অর্থপদে"র ব্যাখ্যা করা হইরাছে। তাংপর্যাসীকাকার বাসম্পতি নিশ্র ও তাংপর্যাপরিভিদ্ধিকার উদ্যানাত্র্যা প্রভৃতিও ঐ ব্যাধ্যার অন্যানান করিয়া গিয়াছেন । কিন্তু দেখানে বার্ত্তিককার যে ভাষাকারেকে "হাম" শান্দ্র ম্যুণ্ডি ভক্ত্রান বলিবাছেন, তাৎপর্যাটীকাকার ঐ

<sup>&</sup>gt;। তকৈতহ্তরস্ত্রণান্শত ইতি ভাষাং। হেয়হানোপায়াধিসন্তব্তেলাচতর্ধির্থপাননি সমাগ্র্ছা নিঃশ্রেমমাধিসভাগতি। "হেয়" ত্রণা, "ওজ নির্করিক"মবিলাত্দে ধর্মাধর্মাবিতি। "হানং" তত্তলানং, "তজ্যোপায়ঃ" শাস্তা। "অধিগন্তবে,।" মোলঃ। এতানি চল্লার্ম্পানানি সর্কাষ্থা, য়বিল্লাস্থ স্কাচার্মার্শিন্ত ইতি। —ভার্বার্তিক।

নিংশ্রেষদহেত্ভাব ভিধানতা "অমু" প্রচাৎ উব্তে "অনুগতে"। তব্জানোৎপাবেহি সাক্ষাৎ তবিষদ্ধি আনাদিনিবৃত্তিক্ষেণাপ্রত্থিপান ইতি বিতীয়প্তাবান্দতে। তবেত্ব্ভাবাং "এতচেত", বিভাবাং "বিগছে তী"-তাত্মন্ব্য ব্যাচ্টে "হেয়" মিতি। মিথ 'জান্ম আদিবু এনেহেবু অবিষা। তমাুলং ত্বা। উল্লেখণ কৈতে,—
ব্যেহিপি অষ্ট্রা:। তমাুলে) চাধ্রিধ্যে । তবেতকেরং ॥

<sup>&</sup>quot;হানং তত্ত্ত্ত্বনং", হীংতে হ্নন তৎস্কং। তত্ত্ব প্রমাণত্ত্যোপারঃ শাত্রা, অধিগন্তবো মোকঃ। এবমবংবান্ বিজ্ঞা তাৎপর্য মাহ "এতানী" তি। এতানি চহ র্যাধিপানী পুরুষার্যস্থানীনি। ন কেবলং হেয়াধিগন্তবানিতেবন ঘাদশবিধং প্রমেরং মুর্গাইতত্ত্বিবৃহত্ত্বানায় চ নোপকরণতায়াভিধান প্রমাণবৃৎপাবনং স্কেকারত সম্মতম্পিত্ সর্কেষামেরাধাত্বিদ্মানার্যাণামিতি তাৎপ্রামিতার্যঃ।—তাৎপ্রাচীকা। [শেষ অংশ প্রস্ঠায় এইবা]

তত্তুজানকে বলিয়াছেন তত্তুজান্দাধন প্রনাণ, এবং ঐ প্রমাণের উপয়ে বলিয়াছেন শাস্ত্র। তাৎপর্যাসহিশুদ্ধিকার উদয়নাচার্য্য বাচম্পতি দিশ্রেব উক্তর্মে ব্যাধ্যার কারণ বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বার্ত্তিককার প্রস্তুতির উক্তরূপ ব্যাখ্যার যে কষ্টকল্পনা আছে এবং নানা কারণে এরূপ ব্যাখ্যা যে সকলে গ্রহণ করিবেন না, ইহা অবশ্রু স্বীকার্য্য। কারণ, ভাষ্যকারের পুর্ব্বোক্ত সন্দর্ভের দারা সরলভাবে বুঝা যায় বে, (১) হেয়, (২) হেয়হেতু, (৩) আত্যন্তিক হান অর্থাৎ হেয় ছঃথের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ মুক্তি এবং উহার জন্ম অধিগন্তব্য বা লভ্য (৪) 'উপায়" অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান, এই চারিটী অর্থপদকে সম্যুক ব্ঝিলে নোক্ষ লাভ করে। "হো" বলিয়া পরে "আতান্তিক হান" বলিলে যে, উহার দারা পুর্শ্বোক্ত হেয়ের আতান্তিক নিবৃত্তিই সরলভাবে বুঝা যায় এবং পরে উহার "উপায়" বলিলে উহার দ্বারা বে, পূর্বেকে সাত্যন্তিক ছঃখনিবতির উপায় তহজানই সরলভাবে বুঝা যায়, ইছা স্বীকার্যা। পরন্ত সমস্ত অব্যাল্পশাস্ত্রেই সমস্ত আচার্যাই বে, পূর্কোক্ত চারিটা অর্থপদ বলিয়াছেন, ইহা বার্ত্তিককারও পূর্ন্ধোক্ত স্থ:ন বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অন্তান্ত অধ্যাত্মবিদ্যাতে যে বার্ত্তিককারের ব্যাপ্যাত চারিটা অর্থপদই ক্থিত হইরাছে, ইহা দেখা বায় না। সাংখ্যাচার্য্য বিজ্ঞানভিদ্ধ সাংখ্যপ্র:চনভাষ্যের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, এই মোক্ষণাস্ত্র (সাংখ্যশাস্ত্র) চিকিৎশাশাস্ত্রের ভার চতুর হি। সেমন রোগ, আরোগা, রোগের নিদান ও ওয়ধ, এই চারিটী বাহ বা সমহ চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, তদ্ধপ হেয়, হান এবং হেয়হেতু ও হানোপায়, এই চারিটী বাহ নোক্ষশান্তের প্রতিপান্য। করেণ, ঐ চারিটী মুমুকুদিগের জিজ্ঞাদিত। তমধ্যে ত্রিবিধ ছঃথই (১) হেয়। উহার আত্যন্তিক নিবৃত্তিই (২) হান। অবিবেক বা অবিদ্যা (৩) হেয়হেতু। বিবেকখ্যাতি বা তত্ত্ব-জ্ঞানই (৪) হানোপার। বৌদ্ধাদিশাস্ত্রেও পূর্ব্বোক্ত হের, হান, হেরহেত্র ও হানোপার, এই চতুর্ব্যহের উল্লেখ দেখা নায় ৷ অভাতা অন্তার্ধাগণও অতােজিক ছঃধনিব্ভিকেই "হান" বলিয়াছেন, এবং তত্বজ্ঞানকেই উহার "উপায়" বলিরাছেন। বার্ত্তিককরে উদদ্যোতকরের হায়ে আর কেহ যে, "হানং তত্তুজ্ঞানং, তক্ষোপারঃ শাস্ত্রং" এইরূপ কথা বিশিষ্ট্রাছেন এবং বাচম্পতি মিশ্রের ভাষে আর কেহ যে, অর্গপদের ব্যাখ্যা করিতে "তত্বজ্ঞান" শক্ষের প্রামণ অর্গ বলিরাছেন, ইহা দেখা দায় না। অব্দ্র উদ্যোতকর "উপায়" শ.কর দারা শাস্ত্রকেই গ্রহণ করায় তজ্জ্যও বাচম্পতি মিশ্র "তত্ত্বান" শক্তের দ্বারা "তত্ত্বং জ্ঞায়তেখনন" এইকপ ব্যংপতি অন্তব্যারে তত্ত্বজ্ঞানের সাধন প্রমাণকেই গ্রহণ করিয়াছেন বুঝা বার। কারণ, তত্বজ্ঞানের সাধন প্রমাণ শাস্তেই উপনিষ্ট হওরার শ্রন্তকেই উহার উপার বলা যার। কিন্তু উদ্যোতকর ভ্যোকারেক্তে চারিটা অর্থপদের ব্যাখ্যা করিতে ''হানং ভত্নজানং" এই কথা লিখিয়াছেন কেন ? এবং বাচস্পতি মিশ্র প্রান্ততি সহাসনীষিগণই বা উহার সমর্থন করিয়াছেন কেন ? ইহা প্রণিধানপূর্ব্যক বুঝা আবশ্যক।

ন্দু "হান" দ্নাতা স্তিক পদসন ভিহারানপ্রর্গে বর্ততে, তৎ কগা তাইজ নমুদ্দত ইতাত আহ "হীয়তে হী"তি। করপর্পে পরিমান্ত্রিতানেন তাইজানং বিশিক্তং। ভাববুৎপত্তা তু আত্যন্তিকপদসন ভিবাহারাদপ্রর্গ ইত্যর্থঃ। তাৎপর্যাপ্রিস্থারি (এবিল্ল টিক্ দোস ইটি হইতে মুলিত "তাৎপ্রাপ্রি স্থারি" ২০৭—২৪০ পুঠা দুইবা)।

আমরা বুঝিলাছি লে, ভাষাকার এথানে পুর্দেরাক্ত ভাষ্যে "অপবর্গেহিবিগন্তবাঃ" এই কথা বলার তিনি প্রথম স্ত্রভাষ্যেও চারিটী অর্থদ বলিতে পূর্বোক্ত সন্দর্ভে স্বর্ধেষে "অধিগভব্য" শক্তের দ্বারা অপবর্গকেই প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রথম হুত্রেও "নিম্মেরন" শক্তের পরে ''অধিগম' শব্দের প্রয়োগ থাকার নিঃশ্রেষ বা অপবর্গই যে অধিগন্তব্য শব্দের দ্বারা ক্থিত হইরাছে, ইহা বুকা যায়। উদ্যোতকর প্রভৃতিও ভাষে।জে "অধিগন্তব্য" শদের অন্ত কেনেরূপ অর্থ ব্যাপ্যো করেন নাই। এখন যদি ভাষাকারোক্ত অধিগন্তব্য শক্তেব দ্বারা অপবর্গই বুকিতে হয়, তাহ। হইলে আর শেখানে ভাষ্যকারোক্ত ''হান'' শকের দ্বারা অপবর্গ বুঝা বায় না। স্কুতরং ববের হুইয়া ভাষ্যকারের "আতাস্তিকং হানং" এই কথার দারা যদ্বারা আতাস্তিক ছংথনিবৃত্তি হয়, এইরূপ অর্থে তত্বজ্ঞানই বুঝিতে হয়। এই জন্মই উদ্যোতকর দেখানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"হানং তত্বজ্ঞানং"। বাচস্পতি মিশ্র আবার ঐ তত্ত্বজ্ঞান শান্দের অর্থ বলিয়াছেন প্রমাণ। অব্শু তাঁহোর ঐক্তাব ব্যাথ্যার কারণ থাকিলেও উহা সর্ব্বদন্মত হইতে পারে না। কিন্তু ভাষ্যকার পূর্ব্বেক্তে স্থলে অধিগন্তব্য শক্তির দারা অপবর্গকেই চতুর্থ অর্থণদ বলিয়া প্রকাশ করিলে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত 'হান' শংকর দারা অন্ত অর্থই যে বুঝিতে হইবে, ইহা স্বীকার্য্য। ভাষ্যকারের পূর্ব্বেক্তে "তন্তোপায়ে হিগিন্তব্য ইত্যেতানি চত্বার্যার্থপদানি" এই সন্দর্ভে অধিগন্তব্য শক্ষী উপায়ের বিশেষণ মত্রে, উহা অপবর্গ বোধের জন্ত প্রযুক্ত হয় নাই, উহার পূর্বের "হানমাত্যন্তিকং" এই কথার দারাই তৃতীয় অর্থাদ অপবর্গ কথিত হইরাছে, ইহা বুঝিলে ভাষ্যকারোক্ত ঐ "অধিগন্তব্য" শক্ষ্যী ব্যর্থবিশেষণ হয়। ভাষ্যকার ঐ স্থান আর কোন অর্থপদেরই ঐরূপ কোন অনাবশ্রক বিশেষণ বলেন নাই, পরস্ত চারিটী অর্থপদ বলিতে সর্কশেষে অধিগন্তব্য শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাও প্রণিধানপূর্ক্তক চিন্তা করা আবশুক। এবং এখানে পূর্ব্বোক্ত ভাষ্যে "অপবর্গো, হধিগন্তবাঃ" এই কথার দ্বারা অপবর্গকেই ষে তিনি অধি-গন্তব্য বলিয়াছেন, ইহাও দেখা আবশ্রক। এখানে পরে ঐ অপবর্গ লাভেরই উপায় বলিতে শেবে বলিয়াছেন, "তদ্ধিগমোপায়তত্ত্বজানং"। কিন্তু প্রথম ত্ত্তভাষো পূর্বেকে দদর্ভে "তত্তোপায়ঃ" এই বাক্যের দারা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত আতান্তিক হানেরই উপায় বলিয়া সর্বশেষে অধিগন্তব্য শক্তের দ্বারা চতুর্থ অর্থপদ অপবর্গই প্রকাশ করিয়াছেন। ২স্ততঃ ভাষ্যকার ঐ স্থলে সর্বশেষে অধিগন্তব্য শুকুর প্রয়োগ করিয়া "ইত্যেতানি চত্বার্য্যর্থপদানি" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করায় তাঁহার শেষোক্ত অধিগস্তব্যই যে তাঁহার বিবক্ষিত চতুর্থ অর্থপদ, ইহাই সরণভাবে বুঝা যায়। ভাষ্যকার যে তাঁহার কথিত উপারেরই বিশেষণমাত্র বোধের জন্ম শেষে ঐ অধিগন্তব্য শব্দের প্রয়োগ করিয়াহেন, ইহা বুঝা যায় না। ঐ স্থলে ঐরপ বিশেষণ-প্রয়োগের কোনই প্রয়োজন নাই। পুর্বোক্তরণ চিন্তা করিয়াই বার্ত্তিককার পূর্ব্বোক্ত স্থলে ভাষ্যকারোক্ত "হান" শব্দের দ্বাবা তত্বজ্ঞানই ব্রিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন "হানং তত্ত্বজানং" এবং তিনি ভাষ্যকারোক্ত "হেন্নং তম্স নির্বর্ত্তকং" এই বাক্যের দ্বারা হের ছঃথ এবং উধার জনক বা হেয়হেতু শরীরাদিকেও হেয় বলিয়াই গ্রহণ **করিয়া প্রথম অ**র্থপদ বলিয়াছেন। **হে**য় ও হেয়হে তুকে পৃথক্ভাবে ছইটা অর্থপদ বলিয়া গ্রহণ করিলে ভাষ্যকারোক্ত চারিটী অর্গপদের সংগতি হয় না, তাহা হইলে শেষোক্ত অপবর্গকে

এহণ করিয়া অর্থপদ পাঁচটী হয়, ইহাও প্রণিধান করা আবেশ্রক। তাই বার্ত্তিককার ঐ স্থান লিথিয়াছেন, — "হের্হানোপায়াধিগন্তবা-ভেদ্ চেত্বার্য্য র্গবদানি"। পরে বিথিয়াছেন, — "এতানি চন্ধার্য্যপদানি সর্ব্বাস্থয়া মবিদ্যাস্থ সর্ব্বাচার্ট্যার্বর্গান্তে"। তাৎপর্য্য-টীকাকার ব্যাখ্যা করি-য়াছেন,—"অর্থপদানি পুরুষার্থস্থানানি"। "অর্থ" শক্তের অর্থ প্রয়োজন, "পদ" শক্তের অর্থ স্থান। পুরুষের ধাহা প্রয়োজন, তাহাকে বলে পুরুষার্থ। পরমপুরুষার্থ লোক্ষ পূর্বেরাক্ত হেয় প্রস্তুত চারিটাতে অবস্থিত। কারণ, ও চারিটাব তত্তরান মুম্ফুর সংসারনিদান মিয়াজ্ঞান ধ্বংস ক্রিয়া সেক্ষের কারণ হয়। তাই ঐ চারিটাকে "অর্পন" বা পুরুষার্থসান বলা হইয়াছে। তাৎপর্যাটীকাকার ঐ স্থান বার্ত্তিককারের শ্রেন কথার তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে বনিরাছেন বে, হের ও অধিগন্তব্যাদিভেদে দ্বাদশ্বিধ প্রদের প্রধর্ণন করিয়া, দেই দেই প্রদেষ্বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত সাঙ্গে ভাষেকথন ও প্রমাণ বাংপারন যে কেবল মহর্বি গোতামেরই সন্মত, তাহা নাহ। কিন্তু সমন্ত অধ্যাত্মবিৎ অচার্যাগণেরই মলাত, ইহাই পুর্মেক্তি বার্ত্তিক সন্দর্ভের তাৎপর্যা। এখানে দক্ষা করা আবহুক বে, ভাষাকার প্রভৃতি প্রর্মেবে চারিটী অর্থপদ বলিয়াছেন, তন্মধ্যে গোভামাক্ত শরীরাদি একাদশ প্রানম্ভ আছে। শরীরাদি দশটী প্রামের (১) হেয় এবং চরম প্রমের অপবর্গ (৪) অধিগন্তর। প্রথম প্রমেয় আলা ও চরম প্রমেয় অপবর্গ উপাদের। স্মৃতরাং হের ও উপাদের ভেদে আত্মাদি দ্বাদশ প্রদেয়কে ছই প্রকারও বলা যায়। আবার হেন, অধিগন্তব্য, উপান্ন ও অধিগন্তা, এই চারি প্রকারও বলা যান্ন। পূর্ব্বোক্ত তাৎপর্যাটীকাদনতে "হেরাধিগন্তব্যাদিভেদেন" এইরূপ পাঠই প্রকৃত মনে হয়। তাহা হইলে তাৎপর্যাটীকাকারও পূর্ব্বোক্ত ভাষ্যাত্মনারে হাদেশ প্রনেয়কে চতুর্ব্বিংই বলিয়াছেন বুঝা যায়। কেবল হেয় ও অধিগন্তব্য বলিলে শরীরাদি একাদশ প্রান্তের ছুইটা প্রকারই বুঝা বার। তন্মধ্য ত্রজ্ঞানরূপ বুরি ও প্রথম প্রমেষ আল্ল। না থাকার আরও ছুইটী প্রকার বলিতে হয়। তাহা হইলে ভাষ্যকার যে, এখানে আত্মাদি দাদেশ প্রান্যকে চারি প্রকারে বিভক্ত বলিরাছেন, তাহারও উপপত্তি হয়। কিন্তু ভাষ্যকার পূর্বের যে আত্মাদি দ্বাদ্শ প্রদেয়কেই চারিটী অর্থপদ বলিয়া দেখানেও প্রদেরের পূর্ব্বোক্ত চারিটা প্রকারই বলিয়াছেন, ইহা বুঝিবার কোন কারণ নাই। পরস্ত বার্ত্তিককার প্রভৃতির ব্যাখ্যাত্মনারে উহ। বুরিবার বাধকও আছে। কারণ, দেখনে ব্যর্ত্তিককার "উপায়" শব্দের দ্বারা শাস্ত্রকে প্রহণ করিয়াছেন। তাৎপর্যাটীকাকার দেখানে বার্ত্তিককারোক্ত তত্তক্তান" শক্তের দ্বারা প্রমাণকে গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ প্রমাণ ও শাস্ত্র প্রমেরবিভাগে বিবক্ষিত নহে। পরস্ত প্রথম প্রমের আত্মা পূর্ব্বোক্ত চারিটী অর্থ-দের মধ্যে নাই। স্মৃতরাং পূর্বে আত্মাদি দাদশ প্রমেরকেই যে চারিটা "অর্থাদ" বলা হইলছে, ইহা বুকা যার না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত চারিটী অর্থপদের মধ্যে শরীরাদি একাদশ প্রমের থাকায় ঐ সমস্ত প্রামেরের তত্তজানও যে মুক্তির কারণ, ইহাও ঐ কথার দ্বারা বলা হইয়াছে। দেখানে ভাষ্যকারের উহাই প্রধান বক্তব্য। আত্মার তত্বজ্ঞান যে মুক্তির কারণ, ইহা সর্ব্ধনশ্মত। আত্মারে স্থায় শরীরাদি একাদশ প্রাময়ের তত্বজ্ঞানও যে মুক্তির কারণ এবং অ্যাদর্শনের হিতীয় সূত্রের দারাই যে, উহাও অনুদিত হইলাছে, ইহা সমর্থন

করিতেই ভাষাকার প্রথম স্বভাষ্যে "হেডং" ইতাদি পুর্কেকে মন্দর্ভ ব্যিত্তেম। বাতিককার উহার তাংগ্র্যা ব্যাথ্যা ক্রিতে শোষ া, উক্ত চারিটী অগালে সমস্ত অধ্যাদ্ধবিদার সমস্ত অচোর্য্য কর্তৃক বর্ণিত, ইহা ব্রিয়াছন, ভাষাও অবতা মহে। তারণ, সমস্ত নে ফ্রশাস্ত্রেই তের ও অবিশন্তব্য বর্ণিত হইয়াছে এবং তত্বজ্ঞান ও উহার উগার শাস্ত্রও বর্ণিত হইগতেছ। নোকশাস্ত্রের আচ্বর্য্য দার্শনিক ঋষিণণ তত্বজ্ঞানের উপায় শাত্রাক আশ্রয় করিয়াই "ছেয়" প্রভৃতি। বর্ণন করিয়া। গিয়াছেন। স্বতরাং ইছেদিলের মতে শাস্ত্রও অর্থপেরের নাড় গ্রা। তংখ্রাট্রক,করে পুরেই,জেব্রিক-সন্দর্ভের মেরুণ তংশ্বর্যা ব্যাথ্যা করিচাছেন, তদরাবা সাঙ্গ ভাগে কথন ও প্রমাণ-চুংণানন মর্গ্র্য গেতিমর ভারে সমস্ত অধ্যায় বিং অভায়েরই স্থাত, ইহাই বজার। বুরা বারে। তাছ। ছইলে তিহোর মতে তরজনের মধেন প্রমাণ্ডেই বাডিককার "তর্জনে" শাক্ষর দারা প্রদাশ কবিলাছেন, ইহা বলা যায়। দে বাহা হউক, কল কথা কে,ফাশ স্ত্রে লোন বিজ্ঞানভিজ্ব এড়ভিব কবিত (১) কেন, (২) হান, (৩) হেলাহতু ও (৪) হানাগাল, এই চতু চুহি প্রতিগালরপে কথিত হইর হে, ততাগ (১) হেন, (২) হান, (৩) উল্লাও (৪) অনিগন্তবা, এই জানিনীও "অংশিন"বাং ক্থিত হইলছে। ভাষ্যবার প্রথম স্তরভাষ্টো "গ্রেং" ইত্যানি সন্দাহের হারা পূর্ণেক্তি সেই চারিট অর্থপুরই প্রকাশ করিলাছন। কেক্সোপ্রগতিপারা পূর্কোতে চতুর্যুহ তিনি ঐ তাল প্রকাশ করেন নাই। স্তরাং বার্ত্তিকলারের পূর্ণবিক্তিরণ অর্থনিসভূষ্টরন্যা,খ্যা একেবারে অপ্রাহ্ম বনা বলে না। বার্ত্তিককারের পূর্যের জ "হানং তহজ্ঞানং" এই আগ্যার গূড় করেণ্ড পূর্যে ব্যক্তিছি। উহা বিশেষরূপে লক্ষ্য করা আবশুক। পরিশেষে ইহাও বক্তান এই যে, এচলিত বার্ত্তিক গ্রান্থের মে পাঠ অন্ত্রণারে পূর্বের ভাষ্যকারে জে "অর্থপ্র"চতু ইয়ের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, ঐ পাঠ বিষয়ে উদয়নাচার্যোর সমারও যে বিবাদ ছিল, তথ্যও লোন কেনে বাভিকপ্রস্তাক ঐ পঠে ছিল না, ইহা তাৎপর্যাপরিভাষি প্রান্থ উদরনাচার্যার নিজের কণ র' বারাই স্পাই বুকা যায়। তাৎপর্যা-টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র নিঃনদেহে ঐ প্রঠের উত্থাপন করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এই হেতুর দ্বারা উদ্যুদ্ধান্ত্র্যা দেখানে ঐ পাতের প্রকৃত্ত্ব স্বর্থন করিয়াছেন। কিন্তু প্রথম মুদ্রিত তাংপ্র্যাতীকা প্রায়ে ঐ অংশ দেখা বার না। পরে এনিরাটিক সোনাইটী ইইতে প্রকাশিত স্টাক তাংপর্য্য-পরিওদ্ধি এ.ছ নিমে (২০৭ পুর্ছার) এ অংশ মুক্তিত হইগাছে। কিন্তু তাহাতেও অঙ্ধি আছে। ভবে ভাৎপর্যাপরিশুদ্ধিকার উদ্দ্রাচার্য্য ঐ অংশের টীকা করার তাঁহার মতে বার্ত্তিক ও তাৎপর্যাটীকার ঐ সমন্ত পাঠ যে প্রকৃত, ইহা অংশ্য স্বীকার্যা। কিন্তু যাহারা বার্ত্তিককারের পূর্ব্বে: ক্রেন্স ব্যাখ্যাকে বর্থার্থ ব্যাখ্যা বলিয়া ছীকার করেন না, তাঁহার। বার্ত্তিকের পূর্ব্বেলি বিব দাস্পদ পঠিকে প্রক্ষিপ্ত বলিচাও বার্ত্তিককারের নহামে রক্ষা করিতে পারেন। স্থবীগণ ঐ স্থাক বার্ত্তিকাদি গ্রন্থের মূল সন্দর্ভগুলি দেখিয়া উক্ত বিষয়ে বিচার কবিবেন।

১। অত্তে "হেছে" গ্রাদাকুরাদর জি হং নাজ্যেরে গ্রানার জনীয়ে। গ্রীকাকৃতা সিল্লবন্ধাপিততার। ক্রিলিপ্র-ভারেদ্য লেখকদেরে বাপুলপ্রতেঃ। অন্তর্গ ভারতের বার্থি কুরাদক হার"—ইত্যাদি তার পর্যাপরি ছলি। ২০৮ পৃষ্ঠা। অত্র ভাষ্যাকুর দতার নিষ্ধাতান বুজাত ইতি বাজিক মেবৈর জীতা শৃক্ষাই অত্র তেওি। বর্ষাদক্ত সিকা।

ভাষ্য । এবঞ্চ —

# সূত্র। দোষনিমিতানাৎ তত্ত্তানাদহক্ষারনির্বিতঃ॥১॥৪১১॥

অনুবাদ। এইরূপ হইলেই "দোষনিমিত্ত"সমূহের অর্থাৎ শরীরাদি ছুঃখ পর্যান্ত প্রমেয়সমূহের তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত অহস্কারের নির্ক্তি হয়।

ভাষ্য। শরীরাদিত্রংখান্তং প্রেমেরং দোষনিমিত্রং তদ্বিষয়ত্বানিথ্যা-জ্ঞানস্থা। তদিদং তত্ত্বজ্ঞানং তদ্বিষয়মূৎপশ্নমহঙ্কারং নিবর্ত্তরতি, সমানে বিষয়ে তয়োর্কিরোধাৎ। এবং তত্ত্বজ্ঞানাদ্"ত্রংখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামূত্তরোত্তরাপায়ে তদন্তরাপায়াদপ্রবর্গ" ইতি। স চায়ং শাস্ত্রার্থসংগ্রহোহনুন্যতে নাপুর্কো বিধায়ত ইতি।

অনুবাদ। শরীরাদি তুঃখ পর্যান্ত প্রমেষ দোষনিমিত্ত; কারণ, মিথ্যাজ্ঞান সেই শরীরাদিবিষয়ক হয়। সেই এই তত্বজ্ঞান অর্থাৎ শরীরাদি তুঃখ পর্যান্ত প্রমের-বিষয়ক তত্বজ্ঞান সেই সমস্ত প্রমেরবিষয়ক উৎপন্ন অহঙ্কারকে (মিথ্যাজ্ঞানকে) নিবৃত্ত করে। কারণ, একই বিষয়ে সেই তত্বজ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞানের বিরোধ আছে। এইরূপ হইলে তত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত "তুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ ও মিথ্যাজ্ঞানের উত্রোভ্রের বিনাশ হইলে তদনভ্রের অর্থাৎ ঐ মিথ্যাজ্ঞানাদির অব্যবহিত পূর্ব্বোক্ত দোষাদির বিমাশপ্রযুক্ত অপবর্গ হয়।" সেই ইহা কিন্তু শাস্ত্রার্থসংগ্রহ অনুদিত হইয়াছে, অপূর্ব্ব (পূর্ব্বে অনুক্ত) বিহিত হয় নাই।

টিপ্পনা। ভাষ্যকার প্রথমে বৃক্তির দ্বারা এই স্থান্ত্রে সিদ্ধান্তই সমর্থন করায় পরে "এবঞ্চ" বিলিয়া এই স্থান্তর অবতারপা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই বে, পূর্ব্বেক্ত সমস্ত যুক্তি অনুসারেই মহর্ষি এই স্থান্তর দ্বারা বিদ্ধান্ত বিলিয়াছেন বে, "দোষনিমিত্ত" শক্ষের দ্বারা শরীরাদি জংখপর্যন্ত প্রমেষ্ট মহর্ষির বিবক্ষিত। বস্তুতঃ মহর্ষি প্রথম অব্যারে (১৯ স্থান্ত) আল্লা প্রভৃতি অপবর্গ পর্যান্ত হে দ্বাদশ প্রমেষ বলিয়াছেন, তন্মধ্য শরীর, ইক্রিয়ার্থ, বৃদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রত্যভাব, কল ও ছংখ, এই দশ্টী প্রমেষ্ট দোষের নিমিত্ত। জীবের ঐ শরীরাদি থাকা পর্যান্তই তাহার রাগ, দ্বের ও মোহরূপ দোষ জন্মে। দোষও দোষান্তরের কারণ হয়। প্রথম প্রমেষ আল্লা ও চরম প্রমেষ অপবর্গকৈ দোষের নিমিত্ত বলা যায় না। কারণ, মৃক্ত পুরুষের আল্লা ও অপবর্গ বিদ্যমান থাকিলেও কোন দোষ জন্মে না। স্থান্তরাং শরীরাদি ছংখপর্যান্ত দশ্টী প্রমেষ্ট এই স্থান্ত "দোষনিমিত" শক্ষের দ্বারা কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে মিথাজ্ঞানরূপ বৃদ্ধিই দোষের

সাক্ষাৎ নিমিত। প্রথম অধ্যারে "তুঃগজন্ম" ইতাদি ছিতীর স্ত্রে মিপ্যক্রোনের অব্যবহিত পূর্বেই দোষের উল্লেখ করিয়া মহর্ষি তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। শরীধনি ছঃখপর্য্যন্ত প্রমেরগুলি দোষের নিমিত্ত কেন হয় ? ভাষ্যকার ইহার হেতু বলিয়াছেন—মিথাজ্ঞানের শরীরাদিবিষয়কত্ব। তার্গাৎ যে মিথাক্সান জীবের দোষের সাক্ষাৎ করেণ, উহা শরীবাদিবিধরক হওয়ায় তৎসম্বন্ধে ঐ শরীবাদি দোষের নিমিত্ত হর। ভাষ্যকার প্রথম অধ্যায়ে পূর্বেকি কি বিভীয় স্থাত্তর ভাষ্যে ঐ শরীরাদি ছঃখ-পর্যান্ত প্রমেষবিষয়েও নানাপ্রকার নিথাজ্ঞানের বর্ণনা করিয়া, উহার বিপরীত জ্ঞানগুলিকেই সেই শরীরাদিবিষয়ক তত্ত্বনে বলিয়াছেন! এখানে মহর্ষি এই স্থাত্রের দ্বারা ঐ শরীরাদির তত্ত্বজ্ঞান যে, তদ্বিষয়ক মিথাজ্ঞেনের নিবর্ত্তক হল, ইচা বলিলাছেন; উহা সমর্থন করিতে ভাষাকার এখানে পরে বলিয়াছেন বে, বেছেতু একই বিষয়ে তত্তজান ও নিখাজ্ঞানেব বিরোধ আছে, অতএব শরীরানিবিষয়ক যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহা দেই শরীবাদিবিষয়েই যে নিগাজ্ঞানকপ সহস্কার উৎপন্ন হয়, তাহাকে নিবৃত্ত করে। অর্থাং মিধ্যাজ্ঞানের বিপরীত জ্ঞানই তত্ত্প্রদা। স্কুতরাং একই বিষয়ে মিথাজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান পরপোর বিরোধী। পরজাত তত্ত্বজ্ঞান পূর্মজাত মিথাজ্ঞানকে বিনষ্ট করে। শরীরাদিবিধার আল্লেব্রিকাপ যে নিথাজ্ঞান, তাহা ঐ শরীরাদিবিধার অনাত্মবুদ্ধিরূপ তত্ত্বজান উৎপন্ন হইলেই বিনষ্ট হয়। ঐ তত্বজ্ঞান না হওবা প্র্যান্ত ঐ নিথা।জ্ঞানের কিছুতেই নিবৃত্তি হইতে পারে না। এক বিষয়ে ভত্তজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও অন্তবিষয়ক নিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না। কারণ, একই বিষয়েই তত্বজ্ঞান ও মিগাজ্ঞান পরস্পার বিবোধী। স্মতরাং শরীরাদি ছঃখ পর্য্যন্ত প্রমেরবিষয়েও যথন জীবের নানাপ্রকার বিখ্যাজ্ঞান আছে এবং তৎপ্রযুক্ত জীবের সংদার হইতেছে, তথন ঐ শরীরাদি-বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানও তদ্বিষয়ক নিথাক্সিনে নিবৃত্তি করিলা জীবের সংসারনিবৃত্তি বা মোক্ষের কারণ হয়, ইহা স্বীকার্য্য। তাই মহর্ষি এই ফুত্রের দারা এ শরীরাদিবিষদক তত্বজ্ঞান প্রযুক্ত তদ্বিষদক অহন্ধারের নিবৃত্তি হয়, ইহা বলিয়া শরীরাদিবিষয়ক তত্ত্তানেও যে মুমুকুৰ আবেশুক অর্থাৎ উহাও যে মুক্তির কারণ, এই দিদ্ধান্ত প্রকাশ করিবাছেন। মহরি "গ্রহণজন্ম" ইত্যাদি বিতীয় স্থান্তর দ্বারাই যে তাঁহার এই দিন্ধান্ত সংক্ষেপ্রে প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা প্রকাশ করিবার জন্ম ভাষ্যকার শেষে এথানে "এবং তত্ত্বজ্ঞানাৎ" এই বাকোর প্রারোগপুর্বক মহনির "ছঃগছল্ল" ইত্যাদি দিতীয় সূত্রটি উদ্ধৃত করিরাছেন এবং দর্বশেষে বলিগছেন যে, এগানে মহর্ষি "দোগনিমিছানাং তত্ত্তানাদহঙ্কাবনিবৃত্তিঃ" এই ফুত্রের দারা বাহা ব্লিয়াছেন, তাহা তাঁহার পুর্বোক্ত বিতীয় ফুত্রার্থেরই অন্ত্রাদ, ইহা অপূর্বে বিধান নছে। অর্থাৎ পূর্ন্ধে ঐ দিতীয় স্থান্তর দারা যে শাস্ত্রার্থদংগ্রহ্ বা দংক্ষেপে শাস্ত্রার্থ প্রকাশ হইয়াছে, তাহাই প্পষ্ট করিয়া বলিবার জন্ম এথানে এই ফুব্রটি বলা হইয়াছে। বাহা অপূর্ব্ব অর্থাৎ মহর্ষি পুরের যাহা বলেন নাই, এমন কোন নূতন দিদ্ধান্ত এই স্থাত্রের দারা বলা হয় নাই। ভাষাকারের গুঢ় তাৎপর্য্য এই যে, "গ্রঃথজন্ম" ইত্যাদি দিতীয় স্থাত্তর দাবা নিথাজ্ঞোনের নিত্তি হইলে "দোষের" নিবৃত্তি হয়, দোষের নিবৃত্তি হইলে ধর্মাধর্মজপ প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয়, ঐ প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইলে জন্মে র নিবৃত্তি হয়, "জ্মের" নিবৃত্তি হইলে "ছঃপের" নিবৃত্তি হয়, স্মুতরাং তথন অপ্বর্গ হয়, ইহা বলা হইয়াছে। কিন্তু ঐ মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্ত্তক কি ? এবং কোন পদার্থবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান দেখানে মিথ্যাজ্ঞান শব্দের

ছারা বিব্যক্ষিত, ইহা স্পষ্ট করিয়া বিহা আবিশ্রাক। অবশ্র তত্ত্বজ্ঞান্ট যে মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্ত্তক, ইহা যুক্তিদিদ্ধই আছে। কিন্তু কোন্ প্রাণ্বিধ্যক তত্তজ্ঞান ঐ মিথাজ্ঞোনের নিতৃত্তি করিয়া মুক্তির কারণ হয়, ইহা দিতীয় সূত্রে স্পষ্ট বহা হয় নাই। তাই মহর্দি এই সূত্রের দারা এখানে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন । মহর্ষির এই অনুবাদের দারা ব্যক্ত হইগ্নাছে যে, দ্বিতীয় স্থান্তোক নিথাজ্ঞান কেবল আত্মবিষরক মিথাজান নহে। শরীরাদিবিষ্যক মিথাজানও সংঘারের নিদান। স্থতরাং উহাও ঐ ভূত্রে মিলাক্সনে শাক্তর হারা প্রিগৃহীত হইগাছে। শ্রীরাদিবিধ্যক তত্ত্বসামই উহার নিবর্ত্তক। এইরূপ নিজের আত্মবিষ্যক মিথাজ্ঞান যে সংসারের নিবান, ইহা সিদ্ধাই আছে। স্মতরাং ঐ বিধ্যুক্তনে শক্ষের দ্বারা নিজের আত্মবিষরক নিগাজ্ঞানও পরিপৃত্তীত হইয়াছে। ঐ আত্মবিষরক তত্বজ্ঞানই দেই মিথাজ্ঞানের নিবর্ত্তক। এইরূপ অপবর্গবিষয়ক নানাপ্রকার মিথাজ্ঞানও অপবর্গ-লাভের ঘোর অন্তরার হইয়া সংগারের নিবান হয়। স্মতরাং অপবর্গবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা উহারও নিবৃত্তি ক্রিতে হইবে। ফলক্ল', যে দক্ল পদার্থবিষয়ে যেরূপ নিথা'জ্ঞান সংসারের নিনান বলিয়া যুক্তিদিদ্ধ, ঐ সমস্ত পদার্থবিষ্যে ঐ মিখ্যজ্ঞোনের বিপরীত তত্মজ্ঞানই ঐ মিথ্যজ্ঞানের নিবৃত্তি করিরা মুক্তির কারণ হয়, ইহাই মহর্ষি গোতনের দিন্ধান্ত। মহর্ষি ঐ সমন্ত পদার্থকৈই "প্রমের" নামে পরিভাবিত করিরাছেন। মহর্তিপতিত প্রথম প্রমের জীব্যা। তাঁহার মতে জীব্যা প্রতি শরীরে ভিন্ন। তন্যারা জীবের নিজশন্তীরাবিছিন্ন অন্মেট্ নিজের আস্মা। দেই নিজের জাত্মবিষয়ক মিথাজোনই ভাষার সংঘারের নিধান। সমস্ত অংক্সবিষয়ক মিথাজ্ঞান তাহার সংস্তরের নিদ্দে নতে। করেণ, জীব তাহার নিজের শ্বীর নিকেই তাহরে আত্মা বলিয়া বঝিরা, ঐ নিহা,জানবশতঃ রাগারহাদি দোষ লাভ করিলা, তজ্ঞা নানাবিধ শুভাশুভ ক্ষাদলে নানাবিধ জন্ম পরিগ্রহ করিগ নানাবিধ স্থপত্তং ভোগ করিতেছে। স্ততরাং তাহার দংদারের নিদান ঐ মিথ্যাজ্ঞান নিত্রতি বরিতে তাহার নিজের আত্ম-বিষয়ক তত্বজ্ঞানই আবশুক। তাহা হুইলেই তাহার শরীরানি অনাত্ম পদার্থে আত্মবৃদ্ধিরূপ মিপাজ্ঞান নিবৃত্ত হয়। স্মৃতরাং নিজের অমেবিষয়ক তত্বজানই পূর্পেশক্তরণ নিথাজেনে নিবৃত্তি করিয়া মুক্তির কারণ হয়, ইহাই স্থীকার্যা। জতির দ্বারাও উক্ত নিদ্ধান্ত বুঝা ব্রেমা। কিন্তু মহর্ষি গোতম বর্থন এই স্থাত্তর দ্বারা শরীরাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকেও মিখা জ্ঞানের নিবর্ত্তক বলিয়াছেন, তথন তাঁহেরে মতে কেবল আত্মতভ্রজানই মুক্তির করেণ নহে। তাঁহার মতে প্রথম প্রামের আত্মার ভত্নজান, ঐ আত্মান্ত শরীরাদি একাদশ প্রমেষবিষয়ক (সমূহালহন তম্বজ্ঞান) হইরাই ঐ আত্মাদি দাদশ প্রমেষবিষয়ক সর্বপ্রকার নিথাজ্ঞানের নিত্রতি করিয়া মুক্তির কারণ হয়, ইহাই বলিতে হইবে। এই বিষয়ে অন্তান্ত কথা এই আহ্নিকেব শেষভাগে পাওণা ঘটেল।

শতারাবা আরে জন্তবিঃ ভোতবে। নতব ঃ" ইত্যাবি:—বৃহদরেণাক, ২,৪,৫।
 শতারান্থে বিজ্নীরাদ্রমন্ত্রীতি পূক্ষঃ। কিনিছেন্ কস্ত কামার শ্রীলমন্ত্রেং"।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি কেহু কেহু মহর্ষি গোতনের প্রমেষ্বিভাগস্ত্রে (১)১৯ স্ত্রে) "আত্মন" শব্দের দারা জীবাত্মা ও প্রমায়া, উভয়কেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং "আয়ন" শব্দের দারা যে, ঐ উভর আত্মাকেই গ্রংণ করা যার, ইহা পুরের বিনিয়ছি (চতুর্থ থণ্ড, ৬০—৬৪ পৃঞ্চা দ্রষ্টবা)। কিন্তু ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ ঐ "আয়ন" শংকর দ্বারা কেবল জীবাত্মাকেই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে ভারদর্শনে প্রানরমধ্যে এবং ব্যোড়শ প্রার্থের মধ্যেই প্রমাত্মা ঈশ্বরের বিশেষরূপে উল্লেখ হয় নাই কেন ? এ বিষয়ে প্রথম খণ্ডে (৮৭—৯১ পূর্চার) বথামতি কারণ বর্ণন করিয়াছি। দে সকল কথার সার মর্ম্ম এই *বে, যে সমস্ত প*রার্থবিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান জীবের সংসারের নিদান হওয়ায় উহাদিগের তত্ত্বজ্ঞান ঐ মিথ্যাজ্ঞান নিবুত করিয়া মুক্তির কারণ হয়, সেই সমস্ত পদার্থই মহর্ষি গোতম স্থায়দর্শনে "প্রমেয়" নামে পরিভাষিত করিয়া বলিয়াছেন। জগৎস্রস্থা পরমেশ্বর তাঁহার মতে জগতের নিমিত্তকারণ ও জীবাম। হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন বলিয়াই স্বীকৃত। স্বতরাং ঈশরবিষয়ক মিখ্যাজ্ঞান তাঁহার মতে জ্বীবের সংগারের নিদান না হওরার তিনি প্রমেয়বিভাগস্থতে প্রথমে "আত্মন" শব্দের দ্বারা কেবল জীবাত্মাকেই গ্রহণ করিয়াছেন। ফলকথা, তাঁহার মতে ঈশ্বর দামান্ততঃ প্রমেয় হইলেও "হেয়" ও "মধিগন্তব্য" প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত কোন প্রকার প্রমেয় নহেন। স্থতরাং ঈশ্ব:রের তত্ত্বজ্ঞান জীবের সংসারের নিদান মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত করিয়া মুক্তির সাক্ষাৎকারণ না হওয়ায় তিনি তাঁহার পুর্ব্বোক্ত পরিভাষিত "প্রমেয়" পদার্থের মধ্যে ঈশ্বরের উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার মতে মুমুকুর পক্ষে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত জীবাঝাদি অপবর্গ পর্যান্ত দাদশবিধ প্রমেয় পদার্থের তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের জন্ম ঐ প্রমের পদার্থের বে মনন আবশ্রুক, ঐ মননের নির্বাহ ও তত্ত্ব-নিশ্চয় রক্ষার জন্তুই এই ন্যারদর্শনের প্রকাশ হইরাছে। তাই **উহার জন্তুই** ন্যারদর্শনে প্রমাণাদি পঞ্চনশ পদার্থেরও উল্লেখপূর্ব্বক ঐ সমস্ত পদার্থেরও তত্ত্বজানের আবশুকতা কথিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন "প্রস্থান" অর্থাৎ অনাধারণ প্রতিপাদ্য আছে। প্রস্থানভেদেই শাস্ত্রের ভেদ হইয়াছে। সংশয় প্রভৃতি চতুর্দশ পদার্থ ভাষশান্তেরই পৃথক্ প্রস্থান। উহা অন্ত শাত্তে কথিত হয় নাই। কিন্তু অন্ত শাস্ত্রেও ঐ চতুর্দ্ধ পদার্থ স্বীকৃত। এইরূপ **ঈশ্বর প্রভৃতি বেদসিদ্ধ সমস্ত পদার্থ** মহর্ষি গোতমেরও স্বীরুত। তিনি যোড়শ পদার্থের নধ্যে "সিদ্ধান্তে"র উল্লেখ করায় সিদ্ধান্তত্বরূপে ক্ষর্যরেরও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে উন্দেশ্রে যে ভাবে প্রমাণাদি পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে তন্মধ্যে বিশেষরূপে ঈশ্বরের উল্লেখ অনাবশ্রক। কারণ, তাঁহার মতে ঈশ্বর জীবের সংসারনিদান মিথ্যাজ্ঞানের বিষয় কোন প্রমেয় নহেন; মুমুকুর কর্ত্তব্য তাদুশ প্রমেয় মননের নির্বাহক বিচারাঙ্গ কোন পদার্থও নহেন।

তবে কি মহর্বি গোতমের মতে মুক্তিলাতে ঈশ্বরতব্বজ্ঞানের কোন অপেক্ষা নাই ? কেবল তাঁহার পরিভাষিত জীবাত্মাদি প্রেমেয়তব্বজ্ঞানই কি মুক্তির কারণ ? এতহ্বরে বক্তব্য এই যে, মহর্ষি গোতমের মতেও মুক্তিলাতে ঈশ্বরতব্বজ্ঞানের আবেশুকতা আছে। ঈশ্বরতব্বজ্ঞান যে মুক্তিলাতে নিতাস্ত আবেশ্যক, ইহা শ্রোত দিদ্ধান্ত। স্বতরাং শ্রুতিপ্রামাণ্যসমর্থক মহর্ষি গোতমেরও যে উহা সন্মত, এ বিষয়ে সংশয় নাই। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে "বেদাহমেতং পুরুষং পুরাণমাদিত্য-

বর্ণং তমদঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিস্বাহ্তিমৃত্যুমেতি নাত্তঃ পন্থা বিদ্যুতেহ্যুনায়"।—( ০৮ ) এই শ্রুতিবাক্যে ঈশ্বরতত্বজ্ঞান যে, মুক্তিলাভে নিতান্তই আবগুক, ইহা ম্পষ্ট কথিত হইয়াছে। মুক্তির অন্তিত্ব প্রতিপাদনের জন্ম ভাষ্যকার বাৎস্থায়নও পূর্ব্বে উক্ত শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। (চতুর্থ থণ্ড, ২৮৪ পৃষ্ঠা দ্রস্টব্য)। ফল কথা, ঈশবতস্বজ্ঞানও যে সুক্তিলাভে অত্যাবশুক, ইহা সমস্ত স্থায়াচার্যাগণেরই দম্মত। কারণ, উহা শ্রুতিদম্মত সতা। এই জন্মই মহানৈয়ারিক উদয়নাচার্ষ্য তাঁহার ভাষকুস্তমাঞ্জলিঞ্জে মুমুক্ত্র পক্ষে ঈশ্বরতত্ত্ত্তান সম্পাদনের জভ্য ঈশ্বর মননের উপার বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দিতীয় কারিকার টীকার বরদরাজ প্রথমে পূর্ব্বপক্ষের উত্থাপন-পূর্ব্বক সমাধান করিয়াছেন যে, পরমেশ্বের সাক্ষাৎকার হইলে তাঁহার স্কুগ্রহসহক্ত জীবাত্মতত্ব-**জ্ঞানই মু**ক্তি**র কা**রণ। বরদরা**জ উহা সমর্থন করিতে শেষে "দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে** পরঞ্চাপরঞ্চ" এবং "দ্বা স্থপর্ণা সমুজা সপায়া" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন! অর্থাৎ তাঁহার মতে উক্ত শ্রুতির দারা পরবন্ধ পরমাত্মা ও অপরব্রন্ধ জীবাত্মা, এই দিবিধ ব্রহ্মের জ্ঞানই মুক্তিলাভে আবশ্রুক বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাঁহার পরবর্তী স্কুপ্রসিদ্ধ টীকাকার মহানৈয়ান্ত্রিক বৰ্দ্ধমান উপাধ্যায়ও ঐ স্থলে "দ্বে ব্ৰহ্মণী বেদিতব্যে" এই শ্ৰুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া, পরব্ৰহ্ম পরমাত্মা ও অপরব্রহ্ম জীবাত্মা, এই উভয়ের জ্ঞানই যে মুক্তির কারণ বলিয়া শ্রুতিদিদ্ধ, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত শ্রুতিবাক্যে জীবাত্মাকেই যে অপরব্রহ্ম বলা হইয়াছে, ইহা আর কেহই ব্যাখ্যা করেন নাই। এক্সপ ব্যাখ্যার কোন মূলও পাওয়া যায় না। আমরা মৈতায়ণী উপনিষদে **দেখিতে পাই,—"দ্বে ত্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দত্রহ্ম পরঞ্চ যৎ। শব্দত্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ত্রহ্মাধিগচ্ছতি" ॥** ( युष्ठ थ्र, २२ )। এখানে শন্ধবন্ধকেই অপরবন্ধ বলা হইয়াছে। প্রাণেনিয়নে দেখিতে পাই, —"এতদৈ সত্যকাম প্রমপ্রঞ্চ ব্রহ্ম বদোঙ্কারঃ" (৫।২)। ভগবান শঙ্করাচার্য্য সপ্তণ ও নিগুর্ণ-ভেদে দ্বিবিধ ব্রহ্ম স্বীকার করিয়া, সগুণ ব্রহ্মকেই অপরব্রহ্ম বলিয়াছেন :—( বেনান্তনর্শন, চতুর্থ স্থাঃ, তৃতীয় পাদ, ১৪শ স্থতের শারীরকভাষ্য দ্রন্তিরা)। অবশ্র "ব্রহ্মন্" শব্দের দারা কোন স্থলে জীবাত্মাও ব্যাথ্যাত হইয়াছে। নতানৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণিও কোন হলে এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ( চতুর্থ থণ্ড, ৩৫১ পৃষ্ঠা দ্রস্টব্য )। বেদান্তনর্শনের "সামীপ্যান্ত্র তন্তাপদেশঃ" (৪।০)১) এই স্থতের দারা ব্রহ্মের সামীপ্য অর্থাৎ সাদৃশ্রবশতঃ জীবাত্মাতেও "ব্রহ্মন্" শব্দের প্রয়োগ হইরাছে, এইরূপ অর্থও নৈয়ায়িকগণ ব্যাখ্যা করিতে পারেন। কিন্তু "দে ব্রন্ধণী বেদিভব্যে" ইতাাদি শ্রুতিবাক্যে যে, জীবাত্মাকেই অপরব্রন্ধ বলা হইরাছে, ইহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। দে বাহাই হউক, উক্ত দিন্ধান্তে "দে ব্ৰহ্মণী বেদিতবো" ইত্যাদি পূৰ্বেক্সিক শ্ৰুতিবাক্য প্ৰমাণ

১। নকু দেহাদিবাতিরিকস্ত নিতাস্তাপরস্থাত্মনস্তব্জানং সংসাধনিদানত্বিবন্নমিথাজ্ঞানাদিনিবৃত্তিদারে নিকাশকবিবন্নমিথাজ্ঞানাদিনিবৃত্তিদারে নিকাশকবিবন্নমিথাজ্ঞানাদিনবৃত্তিদারে নিকাশকবিবন্ধ বর্ণ বর্ণ বর্ণ কর্মান্ত নিকাশকবিবেশ ইতি কিমনেন প্রমাত্মনিকপণেতাত্রাহ "বর্গাপবর্গহোণ,রিত। সাক্ষাৎকৃতপ্রমেশ্বর-অসাদসহক্তমেবহি জীবাত্মজ্ঞাননপ্রস্থানাত। তথা চামনন্তি—"বে এক্ষণী বেদিতব্যে পর্ঞাপর্ঞ্ণ, "বা ক্পর্ণা সকুজা স্বাহাণ ইত্যাদি —ব্রদ্রাজকৃত চীকা।

না হইলেও বৃহদারণ্যক উপনিষদের "আত্মানঞ্চেদ্বিজানীয়াদয়মন্মীতি পূর্ব্বঃ" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্য এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের "তনেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উক্ত দিন্ধান্তে প্রমাণরপে প্রদর্শন করা যার। বর্দ্ধমান উপাধ্যায় মুক্তিলতে নিজের আত্মসান্ধাংকারের স্তায় ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানকেও মুক্তির কারণ বলিয়া সমর্গন করিয়া, শেষে নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের পরাম্পরাপ্রাপ্ত দিন্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন যে," ঈশ্বরমনন মুমুক্তর নিজের আত্মসান্ধাংকার সম্পাদন করিয়াই পরম্পরায় মুক্তির কারণ হয়। উহার সম্পাদক ঈশ্বরমননের স্তায় ঈশ্বরদান্ধাংকার কারও ঐকপে পরম্পরায় মুক্তির কারণ হয়। কারণ, ঈশ্বরসান্ধাংকার ঈশ্বরিষয়ক মিথাজ্ঞান নিত্ত করিলেও উহা সংসারের নিদান মিথ্যজ্ঞানের নিবর্ত্তক না হওয়ায় মহর্ষি গোতমোক্ত প্রকারে মুক্তির সান্ধাং কারণ হয় না। কিন্ত উহা গোতমোক্ত মুক্তির সান্ধাং কারণ "প্রমেয়"-তত্ত্ব- সান্ধাংকার সম্পাদন করিয়া মুক্তির প্রথোজক বা পরম্পরাকারণ হইয়া থাকে, ইহাই তাৎপর্য্য।

দ্বীরতত্ত্বজ্ঞান মুমুক্ষুর নিজের আত্মসাক্ষাৎকারের সম্পাদক হইবে কিরূপে ? দ্বীর্মরের মননই বা কিরূপে নিজের আত্মদাক্ষাৎকারে উপযোগী হইবে ? ইহার ত কোন যুক্তি নাই ? ইহা চিন্তা করিয়া শেষে বর্দ্ধমান উপাধ্যায় বলিয়াছেন যে, অথবা ঈশ্বরের মননরূপ উপাসনা করিলে তজ্জন্ত একটী অদৃষ্টবিশেষ জন্মে, অথবা ঈশ্বরতত্বজ্ঞানজগুই অদৃষ্টবিশেষ উৎপন্ন হয়, তদ্মারাই উহা মুক্তির কারণ হয়। শ্রুতির দারা যথন ঈশ্বরতত্বজ্ঞান মুক্তির হেতু বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, তথন উহার উপপত্তির জন্ম অদৃষ্টবিশেষই উহার দ্বাররূপে কল্পনা করিতে হইবে। অর্থাৎ ঈশ্বরতত্বজ্ঞান কোন অদৃষ্টবিশেষ উৎপন্ন করিয়া তদ্হারাই মুক্তির হেতু হয়, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য বুরিতে হইবে। নচেৎ ঈশ্বরতত্বজ্ঞান সংসার্নিদান মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্ত্তক না হওয়ায়, উহা সেই মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি দারা মুক্তির কারণ হইতে না পারায় অন্ত কোনরূপে মুক্তির কারণ হইতে পারে না। স্বতরাং উহা অদৃষ্টবিশেষ উৎপন্ন করিয়া তদ্বারাই মুক্তির কারণ হয়, ইহাই বুঝিতে হইবে। প্রাচীন টীকা-কার বরদরাজ কিন্তু ঐরূপ কল্পনা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, শ্রুতিতে যথন ঈশ্বরদাক্ষাৎ-কারও মুক্তির কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে, তথন সাক্ষাৎকৃত পরমেশ্বরের অন্তগ্রহ মুক্তির সহকারী কারণ, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য বুঝা যায়। পরনেশ্বরের সাক্ষাৎকার হইলে তথন তাঁহার অনুগ্রহে মুমুক্তুর নিজের আত্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হইয়া, ঐ আত্মবিষয়ক সর্ব্ধপ্রকার মিথাাজ্ঞান নিবৃত্ত করিয়া উহা মুক্তির কারণ হয়। প্রমেশ্বরের সাক্ষাৎকার ও তাঁহার অনুগ্রহের নহিমায় মুম্কুর আবশুক জ্ঞানের উৎপত্তি ও অভিল্যিতিসিদ্ধি অবশুই হইতে পারে, এ বিষয়ে অন্ত যুক্তি অনাবশ্রুক। বস্তুতঃ "ভিদ্যতে হৃদরশ্বস্থিঃ.....তিমান্ দৃষ্টে পরাবরে ।"—( মুণ্ডক, ২।২ ) এই শ্রুতিবাক্যে পরমেশ্বর-

<sup>&</sup>gt;। ঈশ্বর্ষননঞ্ মোক্তেত্ত্, "ত্রেব বিদিল্পাহতিমৃত্যুনোত নাজঃ প্র। বিদাতেহর্নার" ইতি শ্রুতা বাক্সজানজের ঈশ্বরজ্ঞানজাপি তদ্ধেত্ত্প্পতিপাদনাৎ, "ছে অক্ষণী বেনিতবে " ইঙাতে বেদনম ত্রুজ আকাজ্জিতবেন প্রকৃত্ত্বি, "প্রোতবায় মন্তবা" ইঙাদেরম্বাচা। ঈশ্বর্ষননঞ্চ বদাপি মিধা;জ্ঞানোনা লুনাবারা মোপ্যেনি, তথাপি স্বাক্সাক্ষাংকার এব উপান্তাতে। বনালঃ "সহি তক্তো জ্ঞাতঃ বাক্সাংকাংকারজেগেকরোতী" ডি। বরা শ্রুতা তদ্কেত্বে প্রমাপিতে তদ্মুপ্পত্তা হৃদ্ধির ও দ্বাবং কল্পতে। ~ বর্মানকৃত টীকা।

সাক্ষাৎকার যে "হৃদয়গ্রন্থি"র ভেদক, অর্থাৎ জীবের অনাদিদিদ্ধ মিথাজ্ঞান বা ভজ্জনিত **সংস্কারের বিনাশক, ইহা স্পর্ছই কথিত হই**য়াছে। স্কুতরাং ঈশ্বরণাক্ষাৎকারও বে মুমুক্লুর নিজের **আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি করিয়াই মুক্তির কারণ হয়, ইহা অবগ্রাই বলা যাইতে পারে। তবে ঈশ্বরশাক্ষাৎকার মুমুক্ষুর নিজের আত্মবিষয়ক মিখ্য,জ্ঞানের বিপরীত জ্ঞান না হওয়ায় উহা নিজে**র আত্মবিষয়ক তত্ত্বজানের তায় সাক্ষাৎভাবে ঐ মিথাজ্ঞানের নিবৃত্তি করিতে পারে না। স্ততরাং **ঈশ্বরদাক্ষাৎকার বা ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান মুমুক্ষুর নিজে**র আত্মদাক্ষাৎকার সম্পাদন করিয়া তদদারাই **সংসারনিদান ঐ মি**থাাজ্ঞানের নিবৃত্তি করিয়া মুক্তির কারণ হয়, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য বুঝিতে হুইবে। তাই প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ বলিয়া গিয়াছেন,—"দহি তত্ততো জ্ঞাতঃ স্বাত্মসাক্ষাৎকার-স্তোপকরোতি"। অর্থাৎ ঈশ্বরতত্বজ্ঞান মুমুকুর নিজের আত্মদাক্ষাৎকারের সহায় হয়। পুর্বোক্তরপ কার্য্যকারণভাব শ্রুতিসিদ্ধ হইলে ঈশ্বরতত্ত্ত্তনেজন্ম অদুষ্টবিশেষের অনাবশুক। বরদরাজ ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আর কোন প্রাচীন নৈরাদ্রিকও এরূপ অদৃষ্টবিশেষের ক্লনা করেন নাই। "প্রকাশ" টীকাকার বর্দ্ধনান উপধ্যোরের শেষোক্ত বা চরম কল্পনায় তাঁহার নিজেরও আন্থা ছিল না, ইহাও বলা যায়। সে যাহাই হউক, ফলকথা, নৈয়ায়িকদম্প্রদায়ের মতে পূর্ব্বোক্তরূপে ঈশ্বরতত্বজ্ঞান্ত বে মুক্তির কারণ, ইহা স্বীকৃত সত্য। মহানৈয়াত্রিক উদয়নাচার্য্য এই জন্মই তাঁহার "ন্যায়কুস্তমাঞ্জলি" এছে মুমুক্ষুর পক্ষে **ঈশ্বরের মননক্র**প উপাসনার নির্ব্বাহের জন্ম বিবিধ তত্ত্ব বিচার করিয়া গিয়াছেন। তিনি বিচার**পূর্ব্ব**ক **ঈশ্বরের অন্তিত্ব সমর্থন** করিয়াও ঐ মননের সাহাধ্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে শ্রুতিতে জীবাত্মার ভাষ প্রশাত্মারও শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাদন বিহিত হইয়াছে। প্রমাত্মার তত্ত্ত্তান বা সাক্ষাৎকারের জন্ম তাঁহারও যথাক্রমে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন কর্ত্তব্য।

কেনি নৈয় দ্বিক্দম্প্রদায় উদয়নাচার্য্যের "ভারকু স্থমা গ্রণি" এই জ্লারে এক দময়ে ইহাও দর্থন করিয় ছিলেন যে, কেবল ঈশ্বরদাক্ষাৎকারই মুক্তির কারণ। তাঁহাদিগের কথা এই যে, ঈশ্বর অতীক্রিয় হইলেও যোগজ সন্নিকর্ষের দ্বারা তাঁহার সাক্ষাৎকার হইতে পারে। "আত্মা বা অরে দ্রন্তবাঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে "আত্মন্" শব্দের দ্বারা যদিও জীবাত্মাকেও বুঝা যার, কিন্তু "বেদাহমেতং পুরুষং পুরাণমাদিতাবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিছাহতিমূ হামেতি নাভঃ পছা বিদ্যুতিহয়নায়"। এই শ্রেতাশ্বর-শ্রুতিবাক্যের দ্বারা কেবলমাত্র ঈশ্বরদাক্ষাৎকারই মোক্ষের কারণ বলিয়া স্পষ্ট কথিত হওরায় "আত্মা বা অরে দ্রন্তবাঃ" এই শ্রুতিবাক্যেও "আত্মন্" শব্দের দ্বারা পরমাত্মাই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে উদয়নাচার্য্যের ভারকু সুমাঞ্জলি গ্রন্থের—"ভারচর্চের্যমীশস্ত্র মননবাপদেশভাক্। উপাসনৈব ক্রিয়তে প্রবানন্তরাগতা।"—এই কারিকাও সংগত হয়। কারণ, মুমুক্ষুর নিজের আত্মাক্ষাক্ষাক্র কারণ হইলে তাহাতে পরমাত্মার মননরূপ উপাদনা জনাবশ্রুক। নিজের আত্মাক্ষাক্রকারই মুক্তির কারণ হইলে তাহাতে পরমাত্মার মননরূপ উপাদনা জনাবশ্রুক। নিজের আত্মাক্ষাক্রকার দ্বারাই ক্রের্যা উদয়নাচার্য্য পরমাত্মা পরমেশ্বরের মনন করিবেন কেন? স্কুতরাং তাহার মতেও পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকারই যে যুক্তির কারণ, ইহাই বুঝা যায়। যদিও ঈশ্বরদাক্ষাৎকার মুমুক্ষুর নিজের আত্মবির্য্বক মিথ্যাজ্ঞানের বিগরীত জ্ঞান না হঙ্গের উহা ঐ মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্ত্তক

হইতে পারে না, তথাপি স্বতম্বভাবে উহা ঐ মিথ্যাজ্ঞানজন্ত সংস্কারের বিনাশের কারণ হয়, ইহা স্বীকার করা যায়। অথবা সংসারনিদান ঐ নিথাজ্ঞ নজ্ঞ সংস্কার নাশের জন্মই মুমুক্র নিজের আত্মতত্ত্বদাক্ষাৎকারের আবশুকতা স্বীকার্য্য। কিন্তু মুক্তিলাভে প্রমাত্মার দাক্ষাৎকারই কারণ। যদি বল, বোগজ স্নিকর্ষের দ্বারা প্রমান্তার সাক্ষাৎকার হইলে তথন ঐ যোগজ স্নিকর্ষজ্ঞ সম্প্র বিশ্বেরই সাক্ষাৎকার হইবে। তাহা হইলে "তমেব বিদিয়া" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে "এব" শব্দের দ্বারা ষে, অন্ত পদার্থের ব্যবচ্ছেদ হইয়াছে, তাহা সংগত হর না। কারণ, যোগজ দলিকর্ষজন্ত ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার কেবল ঈশ্বরমাত্রবিষয়ক নহে। স্কুতরাং উক্ত শ্রুতিবাক্যের দারা যে, যোগজ সন্নিকর্ষ-**জন্ম ঈশ্বরদাক্ষাৎকারই মুক্তির কারণরূপে কথিত হইয়াছে,** ইহা বলা যায় না। এতত্তরে তাঁহারা বলিয়াছেন বে, বাহারা মুমুকুর নিজের আত্মদাক্ষাৎকারকেই মুক্তির দাক্ষাৎ কারণ বলিবেন, তাঁহা-নিগের মতেও ত ঐ আত্মদাক্ষাৎকার দেহাদিভেনবিষরক হওয়ায় কেবল আত্মবিষয়ক হইবে না। স্কুতরাং "তমেব বিদিস্বা" এই শ্রুতিবাক্যে তাঁহাদিগের মতেও "তৎ" শব্দের দ্বারা নিজের আত্মমাত্রের গ্রহণ কোনরূপেই দন্তব নহে। বস্ততঃ ঐ শ্রুতির উপক্রমে পুরাণ পুক্ষ প্রমেশ্বরেরই উল্লেখ হওয়ায় উহার পরার্দ্ধে "তৎ" শাব্দর দারা পরমেশ্বরই যে বুদ্ধিস্ত, এ বিষয়ে সংশগ্ন নাই। স্বতরাং "তমেব বিদিয়া" এই বাক্যের দারা পরমেশ্বরবিষয়ক নির্কিবকল্পক প্রত্যক্ষই গ্রহণ করিলা, উহাকেই মুক্তির কারণ বলিয়া ব্ঝিতে হইবে। যোগজ সন্নিকর্ষজ্ঞ ঐ নির্ব্যিকল্পক প্রত্যক্ষ কেবল পরমেধরমাত্র-বিষয়ক। স্থতরাং "তমেব" এই স্থলে "এব" শব্দ প্রয়োগের অন্নপপত্তি নাই। আর ঐ "এব" শব্দকে "বিদিত্বা" এই পদের পরে যোগ করিয়া "তং বিদিহৈত্ব" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া যে সমাধান, তাহা উভয় মতেই তুল্য। অর্থাৎ অস্ত সম্প্রদায়ের স্থায় আমরাও ঐরপ ব্যাথ্যা করিতে পারি। কিন্ত ঐরপ ব্যাখ্যা আমরা সংগত মনে করিনা। কারণ, "তং বিদিত্বৈব" এইরপ ব্যাখ্যা করিলে ঐ শ্রুতিস্থ "এব" শব্দের সার্থক্য থাকে না। কারণ, উক্ত পক্ষে পরে "নান্তঃ পছা বিদ্যাতেহয়নায়" এই বাক্যের দ্বারাই "এব" শব্দ প্রয়োগের ফলসিদ্ধি ইইয়াছে। আমাদিগের মতে ঐ "এব" শব্দের অন্তত্ত্র যোগ করিতে হয় না, উহার বৈয়র্থ্যও নাই। যদি বল, "তত্ত্বমদি" ইত্যাদি নানা শ্রুতিবাক্যের দারা "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞানই মুক্তির কারণ বলিয়া স্বীকার্য্য হইলে, ঐ জ্ঞান ত কেবল ঈশ্বরবিষয়ক নহে ? স্মৃতরাং "তমেব বিদিত্বা" এই বাক্যে "এব" শব্দের উপপত্তি কিরূপে হইবে ? এতছভ্তরে বক্তব্য এই বে, "তত্ত্বমদি" ইত্যাদি নানা শ্রুতিবাক্যের দারা "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞানই মুক্তির কারণ, ইহা উপদিষ্ট হর নাই। কিন্তু জীব ও ত্রন্দের অভেদচিন্তনরূপ যে যোগবিশেষ, উহার অভ্যাদের দারা পরে ঈশ্বরমাত্রবিষয়ক নির্ব্ধিকর্ম্ব দাক্ষাৎকার দম্পন্ন হয়, ইহাই ঐ সমস্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্তরূপ ঈশ্বরদাক্ষাৎকারই মুক্তির কারণ। স্থতরাং "তমেব বিদিত্বা" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের যথাশ্রতার্থে ই সামঞ্জন্ত হয়। নব্যনৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য্য পুর্বেধাক্তরূপ বিচারের সহিত পুর্ব্বোক্ত মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্ত উহার কোন প্রতিবাদ বা প্রশংসা করেন নাই। উক্ত মতে বক্তব্য এই যে, সূহদারণ্যক উপনিনদের "আত্মা বা অরে দ্রষ্টবাঃ" ইত্যাদি

শ্রুতিবাক্যে "আত্মন্" শব্দের দ্বারা যে প্রমাত্মাই বিব্হিন্ত, ইহা বুঝা যায় না। প্রস্তু উহার পুর্বের্ব

"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনম্ভ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যে "আত্মন্" শব্দের ছারা জীবাত্মাই কথিত হওয়ায় দেখানে পরেও "আত্মন্" শব্দের ছারা পূর্ব্বোক্ত জীবাআই গৃহীত হইরাছে, ইহাই বুঝা যার। অবশ্র শুদ্ধাটের তমতে জীবাআ ও পর্মাত্মার বাস্তব অভেদবশতঃ পরমাত্মাক্ষাৎকার হইলেই জীবাত্মদাক্ষাৎকার হয়। স্থতরাং দেই মতে এ "আত্মন্" শব্দের দারা প্রমান্ন। বুঝিলেও সামঞ্জ হইতে পারে। কিন্ত দৈতবাদী পূর্ব্বোক্ত নৈয়ায়িকসম্প্রদায়বিশেষের মতে উক্ত শ্রুতিবাক্যে "আত্মন্" শব্দের দারা প্রমাত্মাকেই গ্রহণ করিলে সামজ্ঞ হয় না। কারণ, জাবের নিজের আত্মবিষয়ক মিথাজ্ঞান, যাহা তাহার সংসারের নিদান বলিয়া যুক্তি ও শাস্ত্রসিদ্ধ, ঐ মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তির জন্ম উহার বিপরীত জ্ঞানরূপ নিজের আত্মদাক্ষাৎকার যে মুমুক্ষুর অবশু কর্ত্তব্য, ইহা উক্ত দম্প্রদায়েরও স্বীকার্য্য। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত "আত্মা বা অরে দ্রপ্টবাঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দারা যে, মুমুকুর নিজের আত্মদাক্ষাৎকার কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হয় নাই, ইহা কিরূপে বলা যায় ? খেতাখতর উপনিষদে "তমেব বিদিদ্ধা" ইত্যাদি শ্রুতিবাকোর দ্বারাও যে, কেবল প্রমাত্মনাক্ষাৎকারই মুক্তির কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে, ইহাই বা কিরপে বুঝা যায় ? কারণ, মুমুক্ষুর নিজের আত্মদাক্ষাৎকারও মুক্তির কারণ বলিয়া শ্রুতি ও যুক্তিসিদ্ধ। পরন্ত মহানৈয়ানিক উদয়নাচার্য্যও "আত্মতত্ত্ববিবেক" ও "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি" গ্রন্থে মুমুক্ষুর নিজের আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানকে তাহার সংসারের নিদান বলিয়া, উহার নিবর্ত্তক নিজের আব্মদাক্ষাৎকারকে মুক্তির কারণ বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। স্থতরাং তিনি "গ্রায়কুস্থমাঞ্জলি" গ্রন্থে ঈশ্বর মননের উপদেশাদি করায় কেবল ঈশ্বরতত্ত্তানকেই মুক্তির কারণ বলিয়া দিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, ইহা কিছুতেই বলা যায় না। স্থতরাং তাঁহার মতেও মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ নিজের আত্মদাক্ষাৎকার সম্পাদন করিতেই ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান আবশ্রক। তাহার জন্ম ঈশ্বরের শ্রবণ, মনন ও নিদিখাদন আবশ্রক ) তাই তিনি স্থায়কু স্থমাঞ্জলি গ্রন্থে বিচারপূর্বক ঈশ্বর মননের উপদেশাদি করিয়া গিরাছেন, ইহাই বুঝা যায়। ট্রকাকার বরদরাজ ও বর্দ্ধান উপাধ্যায়ের কথা পূর্ট্বেই বলিয়াছি। তাঁহারাও উদয়নের মতে প্রমাত্মদাক্ষাৎকারকেই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই।

গদাধর ভট্টাচার্য্য "মৃক্তিবাদ" গ্রন্থে পূর্বের্যক্ত নত প্রকাশের পরে রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণের মত প্রকাশ করিয়াছেন বে, বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবন্ধা-নৈত্রেরী-সংবাদে "স হোবাচ নবা অরে পত্যুঃ কামার পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্ক কামার পতিঃ প্রিয়ো ভবতি" (২।৪।৫) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে "আত্মন্" শব্দের দ্বারা নিরতিশন্ধ প্রিয় নিজের আত্মাই উপক্রাস্ত হওয়ার উহার পরজাগে "আত্মা বা অরে দ্রন্থীয়ে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে "আত্মন্" শব্দের দ্বারা নিজের আত্মাই বিবক্ষিত বুঝা যায়। তাহা হইলে উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা মুমুক্তর নিজের আত্মার সাক্ষাৎকারই মৃক্তির সাক্ষাৎকারণ এবং তাহার সম্পাদক ঐ আত্মার শ্রুবণাদিই মুক্তির পরম্পরা কারণ, ইহাই বুঝা যায়। উহার দ্বারা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার ও শ্রুবণ-মননাদি বে মুক্তির কারণ, ইহা বুঝা যায়। বিদ্বান, উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা তাহা বুঝা না গেলেও "ত্যেব বিদিহাইতিমৃত্যুক্তি"

ইত্যাদি শ্রুতিবাকোর দ্বারা ঈশ্বরদাক্ষাৎকারও যে মুক্তির করেণ, ইহা ত স্পষ্টই বুঝা যায়। এতফুত্তরে তাঁহারা বলিবাছেন যে, মুমুকুর নিজের আত্মদাক্ষংকার হইলে তথন তাঁহার মিথাজ্ঞান-জন্ম দংস্কার ও ধর্মাংর্মের উচ্ছেদ হওয়ার মূক্তি হইয়াই বায়। স্থতরাং তাঁহার ঐ মুক্তিতে আর প্রমাত্মশাক্ষাৎকারকে কারণ বলিয়া স্থাকার করার কোন প্রায়েজন বা যুক্তি নাই। অতএব "তমেব বিদিত্বা" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের ইহাই তাৎপর্য্য ব্রিতে হইবে যে, জীব ও ব্রন্ধের অভেদ-চিন্তন রূপ বোগাভ্যাস মুমুক্তুর নিজের আয়ার দাক্ষাৎকার সম্পানন করিয়া, তদবারা মুক্তিতে উপযোগী হয়। ঐ যোগাভ্যাস ব্যতীত মুমুক্ষুর নিজের আঝার সাক্ষাৎকার হয় না, এই তত্ত্ব প্রকাশ করিতেই উক্ত শ্রুতিবাক্যে "এব" শক্ষের প্রয়োগ হইয়াছে এবং "বিদ" ধাতুর দারা পুর্বোক্তরূপ অভেদ জ্ঞানরূপ যোগই প্রকটিত হইয়াছে। বৈতবাদী নৈয়ায়িক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মতে ঐ অভেনজ্ঞান আহার্য্য ভ্রমাত্মক হইলেও উহার অভ্যান মুমুকুর নিজের আত্মসাঞ্চাৎকার সম্পাদন করে। উক্ত শ্রুতিবাক্যের এইরূপ তাংপর্যাই যুক্তিসিদ্ধ হইলে "তমেব বিদিত্বা" এই স্থলে "তং বিদিতৈ ।" এইরূপ ব্যাখ্যাই করিতে হইবে। তাহতে "নাভঃ প্রা বিদ্যতে হয়নায়" এই প্রভাগও বার্গ হয় না। কারণ, ঐ পরভাগ পুর্স্নোক্ত "এব" শব্দেরই তাৎপর্যা প্রকাশের জন্ম কথিত হইরাছে। বেমন কালিদাস রব্বংশে "মহেশ্বরস্তামক এব নাপরঃ" (৩)৪৯) এই বাকে। "এব" শব্দের প্রয়োগ করিয়াও পরে আবার "নাপরঃ" এই বাক্যের দ্বারা উহারই তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। গদাধর ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বোক্তরূপে রবুনাথ শিরোমণি প্রভৃতির মত সমর্থন করিয়া, উক্ত মতে দোষ বলিতে কেবল ইহাই বলিয়াছেন যে, "গোগিনস্তং প্রপশুস্তি ভগবন্তম্যোক্ষজং" ইত্যাদি শাস্ত্রের দারা পরমত্রন্ধামণংকারই যোগাভাবের ফল, ইহাই দর্লভাবে বুঝা বার। স্বতরাং মুমুক্র নিজের আত্মদাক্ষাৎকারকেই পূর্ব্বোক্ত যোগাভ্যাদের ফল বলিলে পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রবিরোধ হয়।

এখানে গদাধর ভট্টাচার্য্যের এইরপই তাংপর্য্য হইলে বিচার্য্য এই যে, পরমব্রহ্মদাক্ষাৎকার অনেক যোগাভাগের ফন, ইহা শাস্ত্রাহ্মদারে পূর্ব্বোক্ত মতবানী রযুনাথ শিরোনণি প্রভৃতিরও স্বীক্ত । কিন্তু তাঁহারা যে জাব ও ব্রক্ষের অভেদচিভারপ যোগবিশেষের অভাগের দারা মুমুক্স্র নিজের আত্মদাক্ষাৎকার সম্পন্ন হল বলিয়াছেন, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রবিরোধ হইবে কেন ? পরস্ত পূর্ব্বোক্ত মতবাদিগণ তিমেন বিদিন্বাহৃতিমৃত্যুমেতি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের কেন যে পূর্ব্বোক্তর রূপ তাৎপর্য্য কর্মনা করিতে গিয়ছেন, তাহাও বুঝিতে পারি না । উক্ত শ্রুতিবাক্যের দারা দিখারতব্রজ্ঞান বাতীত মুক্তি হইতে পারে না, অর্থাৎ দিখারতব্রজ্ঞানশৃন্ত ব্যক্তির মুক্তিলাভে অন্ত কোন পদ্থা নাই, ইহাই সরলভাবে বুঝা যায় । উহার দারা একমাত্র দ্বাহ্মবিরার কোন কারণ নাই । পরস্ত মুক্ত্র্র নিজের আত্মদাক্ষাৎকার যে তাহার সংদারনিদান মিথাজ্ঞান নিয়ন্ত করিয়া মুক্তির কারণ হয়, ইহাও শ্রুতি ও যুক্তিসিদ্ধ হওয়ায় "তমেব বিদিন্বাহৃতিমৃত্যুমেতি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দারা যে, মুক্তির প্রতি উক্ত কারণেরও নিষেধ করা হইয়াছে, ইহা বলা যায় না । কিন্তু দ্বিহার দারা যে, মুক্তির প্রতি উক্ত কারণেরও নিষেধ করা হইয়াছে, ইহা বলা যায় না । কিন্তু দ্বিহার সংলাবিনার হইতে

পারে না, অর্থাৎ ঈশ্বরত বজ্ঞান না হইলে আর কোন উপায়েই মুমুক্ষ্ নিজের আয়ায়ায়াৎকার করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারেন না, ইহাই উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য বুঝিলে আর কোন বিরোধের আশঙ্কা থাকে না। উক্ত শ্রুতিবাক্যে "তমেব" এই স্থলে "এব" শন্তের দ্বারা উহার পূর্বের পুরাণ পুরুষ পরমাত্মার যে স্বরূপ কথিত হইয়াছে, দেই রূপেই তাঁহাকে জানিতে হইবে, অন্ত কোন কল্লিত রূপে তাঁহাকে জানিলে উহা মুমুক্ষুর নিজের আয়্মনাক্ষাৎকার সম্পাদন করে না, ইহাই প্রকটিত হইয়াছে, বুঝিতে পারা যায়। ঐ "এব" শন্তের দ্বারা যে জীবাত্মার ব্যবছেদ করা হইয়াছে, ইহা বুঝিবার কোন কারণ নাই। অথবা দেই পুরাণ পুরুষ পরমাত্মার যাহা নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ অর্থাৎ যাহা যোগজসলিকর্ববিশেষজন্ত, কেবল দেই পরমাত্মবিষরক সক্ষাৎকার, তাহাই উক্ত শ্রুতিবাক্যে "তমেব বিদিছা" এই বাক্যের দ্বারা বিবক্ষিত বলিয়া উক্ত স্থলে "এব" শন্তের যোগ করিয়া ''তং বিদিছিব" এইরূপে ব্যাখ্যা করা অনাবশ্রুক এবং উক্ত শ্রুতিপাঠান্থসারে ঐ শ্রুতির ঐরূপ তাৎপর্য্যও প্রকৃত বলিয়া মনে হয় না।

তাৎপর্যাটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র কিন্তু পূর্বের বলিয়াছেন যে, উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা ঈশ্বর-প্রাণিধান মুক্তির উপায়, ইহা কথিত হইয়াছে (চতুর্থ খণ্ড, ২৮৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। কিন্তু "তমেব বিদিত্বা" এই বাক্যের দ্বারা ঈশ্বরদাক্ষাংকার পর্যান্তই বিবক্ষিত, ইহাই বুঝা যায়। অবশ্র ঈশ্বর-প্রশিধানও মুক্তিজনক তত্বজ্ঞান সম্পাদন করিয়া পরম্পরায় মুক্তির কারণ হয়, ইহা স্বীকার্য্য। মহর্ষি গোতমও পরে "তদর্থং যমনিরমাভাগাত্মবংস্বারো বোগাচ্চাধাত্মবিধ্যুপার্টিয়ঃ" (৪৬শ) এই স্থত্তের দ্বারা মুক্তিলাভে যোগশাস্ত্রোক্ত "নিয়নের" অন্তর্গত ঈশ্বরপ্রণিধানও যে আবশ্রুক, ইহা বলিয়া গিয়াছেন। স্ততরাং তাঁহার মতে মুক্তির সহিত ঈখরের কোনই সম্বন্ধ নাই, ঈশ্বর না থাকিলেও প্রমাণাদি ষোড়শ-পদার্থতত্ত্ত্তান হইলেই তাঁহার মতে মুক্তি হইতে পারে, ইহা কথনই বলা বার না; পরে ইহা ব্যক্ত হুইবে। পরন্ত পর্মেশ্বরে পরাভক্তি ব্যতীত বেদবোধিত পরমাত্মতত্ত্বের যথার্থ বোধ ইইতেই পারে না ; স্বতরাং ঐ ভক্তি ব্যতীত মুক্তিলাভ অসম্ভব, ইহা বেদাদি সর্ব্বশান্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। স্বতরাং বেদপ্রামাণ্যদমর্থক পরমভক্ত মহর্ষি গোতনেরও যে উহাই দিদ্ধান্ত, এ বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। তবে তাঁহার মতে ঐ পরাভক্তি মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ বা চরম কারণ নহে। পূর্ব্বোক্ত প্রমেয়তত্তজ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎকারণ। ঈশ্বরে পরাভক্তি ও তজ্জ্য তাঁহার তত্ত্বসাক্ষাৎকার ঐ প্রমেয়তত্ত্বজ্ঞানের সম্পাদক হইয়া পরম্পরায় মুক্তির কারণ হয়। ভক্তি যে জ্ঞানেরই সাধন এবং জ্ঞানের তুল্য পবিত্র বস্তু এই জগতে নাই, জ্ঞান লাভ করিলেই শান্তিলাভ হয়, এই সমস্ত তত্ত্ব ভগবদগীতাতেও স্পষ্ট কথিত হইয়াছে। অবশু পূজাপাদ শ্রীধর স্বামী ভগবদগীতার টীকার দর্বদেষে "গীতার্থসংগ্রহ" বলিয়া ভক্তিকেই মুক্তির কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও সেধানে পরমেশ্বরের অন্ত্রহন্ত্রর আ্ত্রজানকে ঐ ভক্তির ব্যাপার বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাহা হইলে ভক্তিজন্য আত্মজ্ঞান, তজ্জন্য মুক্তি, ইহাই ফলতঃ স্বীকার করিতে হইয়াছে। তিনি আত্মজানকে ত্যাগ করিয়া নির্ব্যাপার কেবল ভক্তিকেই মুক্তির কারণ বলিতে পারেন নাই, ইহা মুক্তির কারণ বিষয়ে আর একটা স্থপানীন প্রসিদ্ধ মত আছে,—তাহার নাম "জ্ঞানকর্মান সমৃচ্চরবাদ"। এই মতে কেবল তত্বজ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎ করেণ বা চরম কারণ নহে। কিন্তু শাস্ত্রবিহিত নিত্ত-নৈমিত্তিক কর্মানহিত তত্বজ্ঞান অর্থাৎ ঐ কর্মা ও তত্বজ্ঞান, এই উভয়ই তুল্যভাবে মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ। স্মতরাং মুক্তির পূর্বে পর্যান্ত সামর্থ্য ও অবিকারাস্ক্রসারে নিত্ত-নৈমিত্তিক কর্মান্ত্র্যানও কর্ত্তব্য । আচার্য্য শক্ষারের বহু পূর্বে হইতেই সম্প্রারবিশেষ উক্ত মতের সমর্থনি করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে আবার বিশিষ্টাবৈত্তবাদের উপদেষ্টা যামুনাচার্য্য উক্ত মতের সমর্থন ও প্রচার করেন। তাঁহার পরে রামান্ত্রজ বিশ্ব বিচারপূর্ব্বক উক্ত মতের বিশেষরূপ সমর্থন ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার "বেদার্থনংগ্রহে" উক্ত বিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া শেরে পরমণ্ডক ষামুনা-

# ভগবদ্ভ জিবুকস্ত তং প্রদান। য়বোধতঃ। ক্থং বন্ধবিমুক্তিঃ স্তা নিভি গী হার্থনং গ্রহঃ ॥

তথাহি "পুক্ষঃ দ পাগং পার্থ ভালা লভ খনভায়া। ভালা খনভায়া শকা অহমেবংবিধে হর্জ্ন" ইভানে ভাগবদ্ভজেনিক কেন্দ্রি প্রতি দাধকতনত্ম গণাং, তদেক ভাজতির তথপ্রদাদোশজ্ঞানাব ভারমান্ত্রমান্ত্র নি ক্ষেত্রি জি ক্ষু টুং প্রতীয়তে। জ্ঞানভাচ ভাজবান্তব্যাপারত্মেব হুলং, "ভাষ'ং সভভ্যুক্তানাং ভালতাং প্রীভিপুর্বকং। দনামি বৃদ্ধিবাগং তং যেন সম্প্রাভি ভো মন্ভাজ এত হিজ্ঞার মন্ভাব রোপাননতে"ইভানিবিচনাং। নচ জ্ঞানমেব ভাজিরিতি যুক্তং, "সমং দর্কেষ্ ভূতের মন্ভাজ গভাচ পরাং ভাজা মামভিজানাতিয়াবান্ যন্তামি তত্তঃ"—ইভানে ভিলেন নির্দ্ধেশ। ন বৈং সভি "তমেব বিনিহ হতিম্ভূমেতি নাভাং গভা বিন্তেহংনারে" তি শ্রু উবিরোধঃ শক্ষনীয়া, ভাজাবান্তরবা গারত্ম জ্ঞানভা, নহি কাঠিঃ পাচতীত্ম জে ভালামান্ত্রমান্তর ভাতি। কিঞ্জালতে নবে পারা ভাজিবিং। দেবে ভাগা ভারো। ভাজতে কথিতা হার্থাং প্রকাশতে মহাজনঃ ॥" (খেতাখ্তর), "দেহান্তে নেবঃ পারমং এক্ষা ভারকং বাচ্টে" (নুনিংই-পুর্বভাগনী সাণ), "হামবৈর বুণতে তেন লভ ঃ" (কঠ) ইভানিক্রিভ্তিম্ভিপ্রাণ্বচনান্ত্রং সভি সমপ্রসানি ভারি ভাষান্ত্রমন্ত ভালিবন্ত ভালিবন্ত ভালিবন্ত স্থিতি সিদ্ধান্ত ন্যান্ত্রমন্ত ভালিবন্ত ভালিবন্ত বিলি হানিকার নেয়।

でき、この日の中には人間を見なるといるというというというというということ

চার্য্যপাদের উক্তির দারাও উহার সমর্থন করিয়াছেন। তিনি শ্রীভাষ্যে তাঁহার ব্যাখ্যাত মতের প্রামাণিকত্ব ও অতিপ্রাচীনার সমর্থন করিতে বেলস্তম্পুত্রের। বোধায়নক্ষত স্থপ্রাচীন বৃদ্ধির উল্লেখ করায় বৃত্তিকার বোধারনই প্রথমে বেদা স্বস্থতের দার। উক্ত সতের ব্যাখ্যা করিলাছিলেন, ইহাও বুঝা ফাইতে পারে। দে যাহা হউক, উক্ত বিশিষ্টাবৈতবাদী সম্প্রদায়ের প্রথম কথা এই যে, "ঈশ" উপনিষ্কর "অবিনায়া মৃত্যুং তীর্বা বিদায়ামূতমানুতে" এই শ্রুতিবাক্যে অবিদ্যার দারা মৃত্যু-তরণের উপদেশ থাকায় কর্মাও মুক্তির সাক্ষাৎকারণ। কারণ, ঐ "অবিদ্যা" শক্ষের অর্থ বিদ্যাভিন্ন নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম, ইহাই বুঝাবার। আর কোন অর্থ ঐ স্থলে সংগত হয় না। "বিদ্যা" শক্তের অর্থ তত্ত্তবেন। উহা ভক্তিরূপ ধান বা "প্রবাল্লস্বতি"। স্ত্রং উক্ত শ্তিবাকোর দার: কর্মসহিত জ্ঞান্ই মুক্তির সাক্ষাৎকাবণ, এই সিদ্ধান্তই বুঝা বায়। বস্তুতঃ স্মৃতি পুঝানানি শাস্ত্রে এমন অনেক বচন পাওয়া যায়, যুদুৰারা সরলভাবে উক্ত নিদ্ধান্তই বুঝা যায়। নবানৈয়াগ্রিকাচার্য্য গঙ্গেশ উপাধ্যান্ত "ঈধরান্ত্রমানচিন্তামণি"র শোষ প্রথমে উক্ত মত সমর্থন করিতে ভগবদ্গীতার "স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ" (১৮।৪৫) ইত্যাদি বচন এবং বিষ্ণুপুরাণের "তন্মান্তংপ্রাপ্তরে যত্নঃ কর্ত্তব্যঃ পণ্ডিতৈন রৈঃ। তৎ প্রাপ্তিরে চ্বিজ্ঞানং কর্মা চোক্তং মহামতে ॥" এই বচন এবং হারীতদংহিতার সপ্তম অব্যায়ের "উভাভ্যানের পক্ষাভ্যাং বথা থে পক্ষিণাং গতিঃ। তথৈর জ্ঞানকর্মভ্যাং প্রাপ্যাতে ব্ৰহ্ম শাৰ্ষতং।" এই (১০ম) বচন এবং "জ্ঞানং প্ৰধানং নতু কৰ্ম্ম হীনং কৰ্ম্ম প্ৰধানং নতু বৃদ্ধিহীনং। তমাদ্ৰয়োৱেব ভবেৎ প্ৰদিদ্ধিন ছেকপকো বিহগঃ প্ৰণতি 🗥 ইত্যাদি শাস্ত্ৰবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। বৈশেষিকাচার্য্য শ্রীধর ভট্টও তাঁহার নিজমতাত্মণ রে বহু বিচারপুর্মক উক্ত মত সমর্থন করিতে অনেক শাস্ত্রবচনও উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহরে প্রথম যুক্তি এই যে, শাস্ত্রবিহিত নিতানৈমিত্তিক কর্মা পরিত্যাগ করিলে শাস্তান্ত্রসারে প্রতাহ পাপ রন্ধি হওরার ঐরূপ ব্যক্তির মুক্তি হইতেই পারে না ("গ্রারকন্দনী" ২৮৩—৮৫ পৃষ্ঠা দ্রন্থবা)।

কিন্ত ভগবান্ শলরচোর্য্য উক্ত মতের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া, কেবল তর্প্তানই অবিদ্যানিবৃত্তি বা ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিরূপ মুক্তির সাক্ষাং কারণ, এই সিদ্ধান্তেরই সদর্যন করিয়াছেন। তাঁহার মতে সম্যাসাশ্রমের পূর্বে নিদ্ধানভাবে অন্ত্র্ভিত নিত্যনৈত্রিক কর্ম চিত্তগুদ্ধি সম্পাদন করিয়া তত্ত্বজানেরই সাধন হয়। প্রথমে চিত্তগুদ্ধর জন্ম কর্মান্তিন না করিলে তহ্বজ্ঞানলভে অধিকারই হয় না। স্কতরাং কর্মা ব্যতীত চিত্তগুদ্ধর অভাবে তত্ত্বজ্ঞান সন্তব না হওয়ায় মুক্তিলাভ অসম্ভব,—এই তাৎপর্যোই শাল্রে অনেক স্থানে কর্মাকে এরূপে মুক্তির সাধন বলা হইয়াছে। কিন্তু কর্মাও বে জ্ঞানের ভারে মুক্তির সাক্ষাৎ সাধন, স্কতরাং মুক্তির পূর্বে পর্যান্ত কর্মা কর্ত্তব্য, ইয়া শাল্রার্থ নহে। কারণ, ক্রতিতে মুমুকু সম্যাদীর পক্ষে নিত্যনৈমিত্রিক কর্মাত্যাগেরও বিধি আছে। এবং "ব্রহ্মসংস্থে।ইমুত্ত্বমেতি" এই প্রতিবাক্ষের দ্বারা কর্মাত্যাগী সন্যাদীই মুক্তি লাভ করেন, ইয়া ক্র্যান্ড। স্ক্রনাং তাহার পক্ষে নিত্যনৈমিত্রিক কর্মাণ্রিত্যাগঙ্গন্ত পাপ বৃদ্ধিরও ক্রেন সম্ভাবনা নাই। তিনি পূর্ব্বাশ্রমে নিত্যনৈমিত্রিক কর্মাণ্রেইনে দ্বারা চিত্তগুদ্ধি লাভ বরিয়াই ব্রন্ধাজ্ঞাম্ম হইয়া থাকেন। "অথাতো ব্রন্ধজ্ঞিলা" এই ব্রন্ধাত্তে "অথ" শ্বের দ্বারাও ঐ সিদ্ধান্তই স্থুচিত

ছইগ্নাছে। পরস্তু "ন কর্ম্মণা ন প্রজ্ঞা ধনেন" ইত্যাদি শ্রুতি এবং "কন্মতিশ্যৃত্যমূষ্যে। নিষেহঃ" ইত্যাদি বহু শ্রুতিবাকোর দারা কর্ম্ম দারা যে মুক্তিলাভ হয় না, ইহাও স্পষ্ট কথিত হইগাছে (চতুর্থ ওও, ২৮০ পৃষ্ঠা দ্রস্টব্য 🗓 অবশ্র বহোরা জনেকর্মদমুচ্চরবাদী, তাঁহোরা ঐ দমন্ত শ্রুতি-বাক্যে "কর্মান্" শব্দের ছারা কাম্য কর্মাই ব্যাখ্যা করেন এবং তাঁহোর আসোর্য্য শব্দরের স্থায় কেবল সন্ত্রাসাশ্রমীই মুক্তিলাভে অবিকারী, এই সিদ্ধান্তও স্থাকার করেন না। কিন্তু আচ্র্য্যে শঙ্কর আরও বহু বিচার করিয়া পূর্কোক্ত "জ্ঞানকর্মাদমুক্তরবাদে"র থণ্ডন করিয়াছেন। ভগবদ্গীতার ভাষ্যে উক্ত বিষয়ে বিশেষ বিচার করিয়া নিজ মত সমর্থন করিয়া গিয়।তেন। তিনি ভগবদ্গীতার দিতীয় অধ্যায়ের "অশোসানেয়াশাসঙ্কং" ইত্যাদি (১১শ) শ্লোকের অবতারণার পূর্বেও উক্ত মতের প্রকাশ ও সমর্থন করিল, পরে গীতার্থ পর্য্যাকোচনার দারা উক্ত মতের খণ্ডনপূর্ব্বক উপনংহারে অতিবিশ্বাসের সহিত নিথিয়াছেন,—"তত্মাদগীতাশাস্ত্রে কেবলাদেব তত্বজ্ঞানামোক্ষপ্রাপ্তিন কর্মাসমুচিচ তালিতি নিশ্চিতে। হর্থঃ। বুগা চারমর্থস্তথা প্রকরণ্যশা বিভক্ষা তত্র তত্র দর্শবিধানঃ"। ফলকথা, আচার্য্য শঙ্কর ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত সন্নানিদস্প্রনায় দকলেই উক্ত জ্ঞানকর্মাসমুচ্চরবাদের প্রতিবাদই করিয়া গিরাছেন। যোগবাশিষ্ট রামায়ণের বৈরাগ্যপ্রকরণের প্রথম নর্গেও "উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং" ইত্যাদি । ন ) শ্লোক দেখা যায়। কিন্তু দেখানে টীকাকার আনন্দবোধেক সরস্বতী শঙ্করের সিদ্ধান্ত রক্ষার জ্ঞা পরবর্ত্তী মণিকাচোপাখ্যান হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, যোগবাশিষ্ঠেও কেবল তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ, ইহাই পরে বাবস্থাপিত হইয়াছে। স্বতরাং এথানে ''জ্ঞানকর্মানমূচ্চরবদে'' যোগবাশিষ্ঠের সিদ্ধ ত্তরূপে গ্রহণ করা যায় না। যোগ-বাশিষ্ঠের পাঠকগণ টীকাকারের ঐ কথাতেও লক্ষ্য করিবেন। নহর্ষি গোতমও জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়-বাদের কোন কথা বলেন নাই। পরস্ত তাঁহার "হুঃগজন্ম" ইত্যাদি দ্বিতীয় হতা ও এথানে এই স্ত্রের দ্বারা তাঁহার মতেও যে কেবল প্রনেয়তভ্জ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাংকারণ, এই সিদ্ধান্তই বুঝা যায়। ভাষ্যকার বাংস্থারন প্রভৃতি ভাষ্যাচার্য্যগণও উক্ত মতেরই দন্ধন করিরা গিরাছেন। "তত্ত্ব-চিন্তামণি"কার গঙ্গেশ উপাধারে প্রথমে জ্ঞানকর্মাদম্ভেরবাদের দমর্থন করিলেও পরে তিনিও ঐ মত পরিত্যাগ করিরা, কেবল তত্ত্বজানই মুক্তির সাক্ষাৎকারণ, - কর্ম ঐ তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদন করিয়া মুক্তির জনক, ইহাই সম'ন করিয়াছেন'। তাহা হইলে কর্মা ও জ্ঞান যে, তাঁহার মতে তুলাভাবেই মুক্তির জনক নহে, ইহা তিনি পরে স্বীকার করার তাঁহাকে আর জ্ঞান-কর্মাসমুচ্চন্ববাদী বলা যায় না। তবে বৈশেবিকাচার্য্য প্রীধর ভট্ট বে, জ্ঞানকশাসমূচ্চন্ববাদী ছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি মহর্ষি কণাদ বা প্রশস্তপাদের কোন উক্তির দ্বারা উক্ত মত সমর্থন করিতে পারেন নাই। বৈশোষকস্থত্র ও যোগস্থতার দারাও উক্ত মত বুঝা যার না।

১। বস্তুতন্ত্র দৃচ্ভূমিসবাসনমিণ্যাজ্ঞানোলালনং বিনা ন মেক ইত্যুভয়বাদিদিয়ং "

ক্রেন্ত্র দুচ্ভূমিসবাসনমিণ্যাজ্ঞানোলালনং বিনা ন মেক ইত্যুভয়বাদিদিয়ং "

ক্রেন্ত্র দুচ্ভূমিসবাসনমিণ্যাজ্ঞানোলালনালন

বারাণি মুক্তি জনবত্রসভব, প্রমাণবতো গৌরবঞ্চন দোবায়"

ইত্যুদ্দি স্বর্গ ক্রমান চিত্ত, মণির শেবভাগ ।

সাংখাস্তে উক্ত সম্চেরবাদের ব্রুনও দেখা বার্ণ। মূল্কথা, ভর্জানই মুক্তির চরম কারণ, ইহাই বহুসমতে সিদ্ধান্ত। অব্ধান্ত ভর্জানের স্বরূপ বিষয়ে আরও নানা মতের প্রকাশ হইরাছে। বাহুলাভয়ে দে বিষয়ে আলোচনা করিতে পারিশান না॥ ১॥

ভাষ্য। প্রসংখ্যানানুপূকী তু খলু —

অনুবাদ। "প্রসংখ্যানে"র অর্থাৎ তর্জ্ঞানের আনুপূর্বী (ক্রম) কিন্তু (প্রবন্তী সূত্রদারা ক্ষিত হইতেছে)

সূত্র। দোষনিমিত্তং রূপাদয়ো বিষয়াঃ সংকণ্প-কুতাঃ ॥২॥৪১২॥

অনুবাদ। রূপাদি বিষয়সমূহ "সংকল্পকৃত" অর্থাৎ মিথ্যাসংকল্পের বিষয় হইয়। দোষসমূহের নিমিত্ত অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও মোহের জনক হয়।

ভাষ্য। কামবিষয়া ইন্দ্রিয়ার্থা ইতি রূপাদয় উচ্যন্তে। তে মিথ্যা-সংকল্পামানা রাগ-দ্বেষ-মোহান্ প্রবর্ত্তিরন্তি, তান্ পূর্ববং প্রদঞ্চ্ফাত। তাংশ্চ প্রদঞ্চ্ফাণস্থ রূপাদিবিষয়ো মিথ্যাসংকল্পো নিবর্ত্তি। তন্মির্ত্তা-বধ্যাত্মং শরীরাদি প্রসঞ্চ্জাত। তৎপ্রসংখ্যানাদধ্যাত্মবিষয়ে হহস্কারো নিবর্ত্তি। সোহ্যমধ্যাত্মং বহিশ্চ বিবিক্তচিত্তো বিহরন্ মুক্ত ইত্যুচ্যতে।

অনুবাদ। ইন্দ্রিয়ার্থগুলি কাম অর্থাৎ অনুরাগের বিষয়, এ জন্ম "রূপাদি" কথিত হয়। সেই রূপাদি, মিথ্যা সংকল্পের বিষয় হইয়া রাগ, দেষ ও মোহকে উৎপন্ন করে। সেই রূপাদি বিষয়সমূহকে প্রথমে "প্রসংখ্যান" করিবে। সেই রূপাদি বিষয়সমূহকে প্রসংখ্যানকারা মুমুক্লুর রূপাদিবিষয়ক মিথ্যা সংকল্পের নির্ভ হয়। সেই মিথ্যা সংকল্পের নির্ভ হইলে আত্মাতে শরীরাদিকে "প্রসংখ্যান" করিবে, অর্থাৎ সমাধির দ্বারা এই সমস্ত শরীরাদি আত্মা নহে, এইরূপ দর্শন করিবে। সেই শরীরাদির প্রসংখ্যানপ্রযুক্ত অধ্যাত্মবিষয়ক অহঙ্কার নির্ভ হয়। সেই এই ব্যক্তি তর্থাৎ যাঁহার পূর্বেরাক্ত অহঙ্কার নির্ভ হইয়াছে, তিনি আত্মাতে ও বাহিরে অনাসক্তচিত্ত হইয়া বিচরণ করত "মুক্ত" ইহা কথিত হন, অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তিকে জীবন্মক্ত বলে।

টিপ্লনী। শরীরাদি ছঃখপর্যান্ত শোষনিষিত্তসমূহের তত্বজ্ঞানপ্রাযুক্ত অংক্ষারের নিবৃষ্টি হয়, স্কুতরাং ঐ তত্বজ্ঞান মুমুক্ষুর অবশু কর্ত্তব্য, ইহা প্রথম ফুল্রের দ্বারা কথিত হইয়াছে। এখন

<sup>&</sup>gt;। তানালুকিঃ। বলোবিপ্যয়ও। নিয়তক্বিশহার সমূক্রবিকরো।— সাপোদশন, ওয় আঃ, ২৩শ, ২৪শ, ২০শ হত জট্যা।

ঐ তত্ত্বজানের আরুপূর্বর্ন অর্ণাৎ ক্রম কিরূপ ৭ কোন প্রাণ্ডের তত্ত্বজ্ঞান প্রথমে কর্ত্তব্য, ইহা প্রকাশ করিতেই মহর্ষি এই বিতীয় ভূত্রটি বলিয়াছেন। ভাষ্যকারও প্রথমে "প্রসংখ্যানাত্মপূর্কী তু থলু" এই কথা বলিয়া এই স্তাত্রর অবতারণা করিয়াছেন। তাৎপর্যাটীকাকার বাখ্যো করিয়া-ছেন,—"প্রসংখ্যানং সমাধিজং তত্ত্ত্তানং"। প্রপুর্বেক "চক্ষ" ধাতু হইতে এই "প্রসংখ্যান" শক্টি দিদ্ধ হইয়াছে। উহাব অর্থ-প্রকৃষ্ট জ্ঞান অর্থাং তত্ত্বজ্ঞান। শ্রবণ ও মননের পারে সমাধি-জাত তত্ত্বৰাক্ষাংকারন্ত্রপ তত্ত্বজনই সর্বপ্রেক্ষা প্রকৃষ্ট জ্ঞান, উহাই মুক্তির কারণ। উহা না হওয়া পর্য্যন্ত অনাদি দিখ্যাজ্ঞানের স্বাত্যন্তিক নিবৃতি হয় না। তাই তাৎপর্য্যাটীকাকার এখানে প্রদংখান শদের পূর্ম্বাক্তরণ অর্থেরই ব্যাখ্যা করিরছেন। যোগনর্শনেও "প্রদংখ্যানেপ্য-কুদীদস্ত" ইত্যাদি—(৪।২১) ভূত্রে "প্রসংখ্যান" শাস্তর প্রায়াত হইরাছে। স্থার্থ বাংখ্যা করিতে ভাষ্যকার প্রথমে ব্যান্ত্রন বে, ইন্দ্রিয়ার্গগুলি কামবিষ্র, এ জন্ত "রূপাদি" কথিত হয়। তাৎপর্য্য এই যে, প্রথম অধ্যারে গন্ধ, রদ, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ, এই যে পঞ্চ পদার্গ ইন্দ্রিয়ার্থ বলিয়া কথিত হইরাছে, উহারা কামবিষর বা কমে, এ জন্ম রূপানি নামে কথিত হয়। শাস্ত্রে অনেক স্থানে ঐ গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্থগুলিই রূপ, রদ, গন্ধ স্পর্শ ও শন্দ, এই ক্রমে এবং ঐ দমন্ত নামে কথিত হইয়াছে। ঐ রূপাদি বিষয়গুলিতে যে সময়ে মিথা সংকল্প বা নোহবিশেষ জন্মে, তথন উহারা ঐ সংকল্পান্তবারে বিষয়বিশেষে রাগ, দ্বেষ ও মেহে উৎপন্ন করে। মুমুকু দেই রূপাদি বিষয়সমূহকেই সর্কাণ্ডে প্রসং-খ্যান করিবেন। অর্গাৎ রাগাদি দোষজনক বলিয়া প্রাথমে ঐ সমস্ত বিষয়েরই তত্ত্ব দাক্ষাৎ করিবেন। তাৎপর্য্যানীকাকার ইহার যুক্তি ব্যাখ্যা করিবছেন বে, সমাধিজাত তত্ত্বপাক্ষাৎকাররূপ বে প্রবংখ্যান, তাহা রূপাদি বিষয়েই স্কুকর, এ জন্ম প্রাথমিক সাধকের ঐ রূপাদি বিষয়ের তত্ত্বনাক্ষৎকারেই সর্ব্বাঞে প্রযত্ন কর্ত্তব্য। ভাষাকার উক্ত যুক্তি অনুদারে রূপাদি বিষয়ের তত্ত্বাক্ষাৎকারেরই প্রথম কর্ত্তব্যতা প্রকাশ করিয়া, পরে বলিয়াছেন যে, রূপাদি বিষয়ের তত্ত্বাক্ষাৎকরেজন্ত ঐ রূপাদি বিষয়ে মিখ্যা সংবল্প বা মোহবিশেষ নিবৃদ্ধ হয়। তাহার পরে আত্মাতে শরীরাদির প্রাবংখ্যান কর্ত্তব্য। তজ্জন্ত আত্মবিষয়ে অহস্কার নিবৃত্ত হয়। আত্মাতে শরীরাদির প্রশংখ্যান কি ? এতহুত্তরে উদ্যোতকর বলিয়া-ছেন যে,—"এই শরীরাদি আত্মা নহে" এইরূপে যে ব্যতিরেক দর্শন, অর্থাৎ আত্মা ও শরীরাদির ্রেদসাক্ষাৎকার, উহাই আ্লাতে শরীর্দির প্রসংখ্যান। উহাই মোক্ষজনক তত্ত্বজ্ঞান। শরীরাদি পদার্থে আত্মার ভেদ দর্শনই উপনিষত্বক্ত আত্মদর্শন, ইহাই উদ্লোভকর প্রভৃতি স্থায়াচার্যাগণের সিদ্ধান্ত। ফলকথা, শরীরাদি ছঃখণর্যান্ত দোষনিমিত্ত বে সমন্ত প্রামেরে তত্ত্বজ্ঞানের কর্ত্তবাত। প্রথম ত্রে ত্রিত হইলাছে, তন্মধ্যে রূপাদি বিষয়ের তর্প্পানই প্রথম কর্ত্তবা। তাহার পরে শরীরাদি ও আত্মার তত্ত্বজান কর্ত্তব্য। তত্ত্বজানের এই ক্রেন প্রান্ধনের জন্মই মহর্ষি এই দিতীয় সূত্রটি বলিয়াছেন, ইহাই ভাষ্যকার প্রভূতির তাংপ্র্যা।

ভাষ্যকার এই স্থাত্র "দংকত্ন" শদ্দের দারা যে মিথ্যা দংকত্ন গ্রহণ করিরাছেন, উহা তাঁছার মতে মোহবিশেষ, ইহা পূর্বে তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন (চতুর্থ থণ্ড, ১১শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। উক্ত বিষয়ে ভাষ্যকার ও বার্তিককারের মত্তেন ও বাত্তম্পতি মিশ্রের সমধানত চতুর্থ থণ্ডে লিখিত হুইবাছে (চতুর্থ খণ্ড, ৩২৭—২৮ পৃষ্ঠা দ্রম্ভিরা)। কিন্তু বার্ত্তিককার পূর্ব্বে অমুভূত বিষয়ের প্রার্থনাকে "সংকল্প" বলিলেও এথানে তিনিও এই স্থাত্রোক্ত সংকল্পকে নোহবিশেষই বলিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও এখানে লিথিরাছেন,—"দংবল্লঃ স্মীচীনত্বেন ভাবনং, তদ্বিষ্মীক্ষতা রূপাদ্রো দোষস্থা রাগানেনিমিত্তং''। অর্থাৎ সন্যক কল্পনা বা স্মীচীন বলিয়া বে ভাবনা, উহাই এখানে স্থাজ্রাক্ত "দংকল্প"। রূপাদি বিষয়গুলি ঐরূপ ভাবনার বিষয় হইলে তথন উহারা রাগাদিদোষ উৎপন্ন করে। এথানে বৃত্তিকারের ব্যাখ্যাত ঐ সংকল্প প্রার্থণ্ড যে মোহবিশেষ, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভগবদগীতার "সংকল্পপ্রধান কামান" (১।২৪) ইত্যাদি শ্লোকেও "সংকল্ল" শব্দ ঐ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। ভাষ্যকার শঙ্কর ও টীকাকার শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি উহা ব্যক্তনা করিলেও আনল্গিরি উহা হাক্ত করিয়া বলিয়াছেন,—"দংকল্প: শোভনাধ্যাদঃ"। যাহা শোভন নহে, ভাহাকে শোভন বলিলা যে ভ্রম, তাহাকে বলে শোভনাধাদে। টীকাকার মধুস্থদন সরস্বতী ঐ স্থলে সুবাক্ত করিয়া লিখিয়াছেন,—"সকল্প ইব সংকল্পো দুষ্টেম্বলি বিষয়েষু শোভনতাদি-দর্শনেন শোভনাধানেঃ"। স্থতরাং তাঁহার মতেও ভগবদ্গীতার ঐ শ্লোকোক্ত "সংকল্প" যে মোহবিংশৰ বা ভ্রমজ্ঞানবিংশন, এ বিষয়েও সংশার নাই। কিন্তু টীকাকার নীলকণ্ঠ ঐ স্থলে লিখিয়াছেন, – "দংকল ইদং মে ভুয়াদিতি চেতোবৃত্তিঃ"। তাঁহার মতে "ইহা আমার হউক," এইরূপ আকাজ্ঞাত্মক তিত্তবৃত্তিবিশেষই সংকল্প। বস্তুতঃ সংকল্প শব্দের ঐ অর্থ ই স্কুপ্রসিদ্ধ। ভগবদ্গীতার ঐ ষষ্ঠ অধ্যাদের দিতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে ঐ স্কপ্রসিদ্ধ অর্থে ই সংকল্প শক্তের প্রয়োগ হইয়াছে। কিন্তু পরে ২৪শ শ্লোকে "সংকল্পপ্রভাবানু কামানু" এই স্থাল নোহবিশেষ অর্থেই সংকল্প শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, ইহাই বহুদক্ষত। কারণ, মোহবিশেষ হইতেই কামের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এখানেও ভাষ্যকার প্রভৃতি সকলেই হুত্রকারোক্ত রাগাদির জনক সংকল্পকে মোহ-বিশেষই বলিয়াছেন। ভাষ্যকার এখানে "মিথা।" শব্দের প্রয়োগ করিয়া স্থত্রোক্ত "দংকল্প" শক্তের ঐ অর্থবিশেষ ব্যক্ত করিয়াছেন। বার্ত্তিককারও এখানে উহাই ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, "এই নমন্ত রূপাদি আমারই" এইরূপে অনাধারণভাবে প্রতীতির জনক যে নিশ্চর অর্থাৎ ঐরূপ ভ্রমবিশেষ, তাহাই রূপাদি বিষায়র মিথা। সংকল্প। স্কুতরাং "এই সমস্ত আমারই নতে, উহা তন্তর, অগ্নি ও জ্ঞাতিবর্গদাধারণ" এইরূপে সাধারণ বলিয়া ঐ রূপাদি বিষয়ের প্রদংখ্যান করিতে হুইবে। উহার দ্বরোই রূপাদিবিষয়ক পূর্ব্বোক্ত মিথাা সংকল্প বা মোহবিশেষের নিবৃত্তি হয়।

ভাষাকার সর্কাশ্যের বলিয়াছেন যে, আত্মত্তবাাক্ষাৎকারের ফলে আত্মবিষয়ক সর্বপ্রেকার অহল্পার নির্দ্তি হইলে, তথন তিনি আত্মাতে ও বাহিরে অনাসক্তচিত্তে বিচরণ করত মুক্ত বলিয়া কথিত হইয় থাকেন। অর্থাৎ মুক্তির জন্ম তথন তাঁহার আর কিছুই কর্ত্তবা থাকে না। এরপা ব্যক্তিবেই জীবমুক্ত বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ ভগবদ্গীতার ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন,—"মতেক্রিয়্মনাব্দ্দিমুনিমেলিকপরায়ণঃ। বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥" (৫।২৮)। টীকাকার পূজাপদে শ্রীবর স্থানী ব্যাথ্যা করিয়াছেন,—"স সদা জীবন্ধপি মৃক্ত এবেত্যর্থঃ।" অর্থাৎ প্রক্রপ ব্যক্তি জীবিত থাকিয়াও মুক্তই। বার্তিককার উদ্যোতকরও এথানে স্ক্রেশেষে "জীবন্ধেন

বহি বিদ্বান্ সংহর্ষায়াসা ভাগং মুচ্যতে" এই শাস্ত্রবাক্য বা শাস্ত্রমূলক প্রাচীন বাক্য উদ্ধৃত করিয়া উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভারদর্শনের দ্বিতীয় স্থত্তের অবতারণার পূর্কে যুক্তির দারা উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, মুক্তি দ্বিবিধ, পরা ও অপরা। তত্ত্বকোৎকারের অনন্তরই কাহারও পরা মুক্তি অর্থান বিদেহমুক্তি হয় না। কারণ, তাহা হইলে চেই তত্ত্বদুশী ব্যক্তি তাঁহার পরিদৃষ্ট তত্ত্বের উপদেশ করিয়া যাইতে পারেন না। অতত্ত্বর্শী ব্যক্তির উপদেশ শাস্ত্র হইতে পারে না - তত্ত্বদর্শীর উপদেশই শাস্ত্র। স্কুতরাং ইহা স্বীকার্য্য যে, তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিরাই জীবিত থাকিয়া শাস্ত্র বলিয়া গিয়াছেন। তত্ত্বশাক্ষাৎকার মূক্তির চরম কারণ। স্কুতরাং তাঁহারাও তত্ত্বসাক্ষাৎকারের পরে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। উহ্ন অপরা মুক্তি, ঐ অপরা মুক্তির নামই জীবন্মুক্তি। উল্যোতকর ইহা দমর্থন করিতে দেখানেও শেষে "জীবন্নেবহি বিদ্বান্" ইত্যাদি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন ( প্রথম থণ্ড, ৭৫—৭৬ পৃষ্ঠ। দ্রাষ্টব্য )। সাংখ্যনশ্নের তৃতীয় মধ্যায়ের শেষেও "জীবনুক্ত\*6" (१৮) এই স্থাত্রের পরে ৫ স্থাত্রের দারা জীবনুয়ক্তের অন্তিত্ব সম্থিত হইগাছে। তন্মধ্যে প্রথমে "উপদেক্তোশনদেষ্ট্র রাথ তথদিদ্ধিঃ" (৭৯) এবং "ইতরথাহন্ধপরম্পরা" (৮১) এই ভূত্রের দ্বারা জীবন্মুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহ প্রাক্তত তত্ত্বের উপদেষ্টা হইতে পারেন না; স্মতরাং তত্ত্বদর্শী জীবনুক্তের অন্তিত্ব স্বীকার্য্য, এই যুক্তিই প্রদর্শিত হইয়াছে। এবং "শ্রুতিশ্চ" (৮০) এই স্থাত্রর দ্বারা পূর্বোক্ত যুক্তি বা অনুমানপ্রমাণের ভার ফাতিতেও বে, জীবনাক্তের অভিত্রবিষরে প্রমাণ আছে, ইহা কথিত হইয়াছে। তত্ত্বদাক্ষাৎকার হইলে তচ্ছত্ত কৰ্মক্ষয় হওৱায় আৰু শরীরধারণ বা জীবন রক্ষা কিরপে হইবে ? এতহত্তরে শেষে "চক্রভ্রমণবদ্ধৃতশরীরঃ" ১৮২) এই স্ত্তের দ্বারা কথিত হইয়াছে যে, যেমন কুম্বকারের কর্মানিবৃত্তি হইলেও পুর্ব্বকৃত কর্মজন্ম বেগ্রণতঃ কিন্নৎকাল পর্যান্ত স্বরংই চক্র ভ্রমণ করে, ভদ্রপ ভত্নাক্ষাৎকারের পরে সঞ্চিত কর্মান্দর হইলেও এবং অন্ত শুভাণ্ডভ কর্ম উৎপন্ন না হইলেও প্রারন্ধ কর্মাজন্ত কিছু কাল পর্যান্ত শ্বীর ধারণ বা জীবন রক্ষা হয়। পরে "সংস্কারলেশতন্তৎসিদ্ধিং" (৮৩) এই ফুত্রের দ্বারা কথিত হইচাছে যে, তত্ত্বনর্শী জীবনুক্ত ব্যক্তিদিগেরও অল্পাবশিষ্ট বিষয়দংস্কার থাকে, উহা তাঁহাদিগের শরীর ধারণের হেতু। কেহ কেহ ঐ "সংস্কার" শব্দের দ্বারা অবিদ্যাসংস্কার বুঝিয়া জীবন্মুক্ত বাক্তিদিগেরও অবিদ্যা-সংস্কারের লেশ থাকে, এইরূপ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। অন্তান্ত কোন কোন প্রস্তেও উক্ত মতান্তরের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু সাংখ্যাচ্যো বিজ্ঞানভিক্ষু উক্ত মত থণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, অবিলা কেবল জ্মাদিরূপ কর্মবিপাকাং ছেই কারণ। যোগদর্শনভাষ্যে ব্যাদদেবও ঐরপই বলিয়া গিয়াছেন। প্রারদ্ধ কর্মফল ভোগে অবিদ্যাদংস্কারের কোন আবশুকতা নাই। মৃঢ় জীবের যে কর্মাফলভোগ, তাহাই অবিদ্যাসংস্কারসাপেক্ষ। তর্দশী জীবনুক্ত ব্যক্তিদিগের উৎকট রাগাদি না থাকায় তাঁহাদিগের স্থত্থভোগ প্রকৃত ভোগ নহে; কিন্তু উহা ভোগাভাষ। পরস্ত তত্ত্বনশী জীবনাক্ত ব্যক্তিদিগেরও অবিদ্যাশংস্থারের েশ থাকিলে তাঁহাদিগেরও কর্মাজ্য ধর্মাধ্যের উৎপত্তি হইবে। স্মতরাং তাহাদিগকে মুক্ত বলা বাইতে পারে না ৷ পরস্ত তাঁহাদিগেরও অবিদ্যা থাকিলে তাঁহাদিগের তত্ত্বেপদেশ বথার্থ উপদেশ হইতে পারে

না। স্থতরাং অন্ধপরম্পরাপত্তি-দোষ অনিবার্যা। বিজ্ঞানভিক্ শেষ কথা বিদ্যাছেন যে, জীবন্তুক্দিগের অবিদ্যাদংস্থারের লেশ স্থীকাবে কিছুমাত্র প্রয়াজন ও প্রনাণ নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের বিষয়-সংস্কারলেশ অবশ্র স্থীকার্যা। উহাই তাঁহাদিগের শরীর ধারণের হেতু। পুর্বেক্তে সাংখ্যম্ত্রে "সংস্কারলেশ" শন্দের দারা ঐ বিষয়সংস্কারলেশই কথিত হইরাছে বিজ্ঞানভিক্ত্ তাহার ব্রন্দামাংসাভাষ্যে উক্ত মত বিশাদর্গে সমর্থন করিরাছেন। মূলকথা, জীবন্তুক্তি শাস্ত্র ও যুক্তিদিদ্ধ। সাংখ্যদর্শনের আর যোগদর্শনেও শোষে "তহু ক্লেশকর্মনিস্তিঃ" (৪।২০) এই ফ্রের দারা জীবন্তুক্তি স্থিকি হিছাদের প্রায় জীবন্তুক্তি হইরাছে। ভ্রেকার ব্যাসদের দেখানে "ক্লেশকর্মনিস্তেট জীবান্নব বিদ্যান্ বিমুক্তো ভবতি ইত্যাদি সন্দর্ভের দারা জীবন্তুক্তি সমর্থন করিরছেন। "জীবন্তুক্তিবিক্ত" প্রস্থে বিদ্যারণ্য মূনি কঠোপনিষদের "বিমুক্তণ্চ বিমুচ্যতে" এই ক্রতিবাক্য এবং বহুলারণ্যক উপনিষদের 'বদা সর্বেশ প্রমুচ্যন্তে কামা বেহস্ত ছদি স্থিতাঃ। অথ মর্তোহ্যাতা ভবত্যত্র ব্রন্ধ সমগ্রুতে"। এই ক্রতিবাক্য এবং বাশিষ্ঠ রামায়ণের অনেক বচন জীবন্তুক্তিবিবর প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিরছিন। (জীবন্তুক্তিবিবেক, আনন্দাশ্রম দংস্করণ, ১৬২—১৭৪ পৃষ্ঠা স্তিইব্যা )। দল্ভাত্রেরপ্রাক্ত "জীবন্তুক্তিগীতা" প্রভৃতি আরও নানা শাস্ত্রগ্রন্থ জীবন্তুক্র স্বরপাদি বর্ণিত হইরছে।

বস্তুতঃ ছান্দোগ্য উপনিষ্দের "তম্ম তাব্দেব চিরং যাবর বিমোক্ষ্যেন্থ সম্পণ্যেম্ব" (৬1১৪1২) এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা তত্ত্বদর্শী ব্যক্তির বে মুক্তির জন্ম আর কোন কর্ত্তব্য থাকে না, কেবল প্রারন্ধ-কর্মভোগের জন্মই তিনি কিছুকাল জীবিত থাবেন, এই সিদ্ধান্ত কথিত হইরাছে। ঐ শ্রৌত সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিবার জন্ম বেদান্তদর্শনের চতুর্গ অধ্যারের প্রথম পাদের সর্ব্ধশেষে—"ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বাহথ সম্পদ্যতে" (১৯শ) এই স্থাত্তর দ্বারা তত্ত্বদর্শী থ্যক্তি ভোগেদ্বারা প্রায়েন্ধ পুণ্য ও পাপত্রপ কর্ম ক্ষয় করিয়া মুক্ত হন, ইহা কথিত ইইনাছে। উহার পূর্বের্ম অনারন্ধ কার্য্যে এব তু পূর্বের্ম তদব্যধঃ" (১৫শ) এই স্থাত্রের দ্বারাও ঐ শ্রোত দিদ্ধান্ত ব্যক্ত করা হইরাছে। তংংপর্য্য এই যে, পুণা ও পাপরূপ কর্মা দ্বিবিধ—(১) দক্ষিত ও (২) প্রারক। যে কর্মের কার্য্যের অর্থাৎ ফলের আরম্ভ হয় নাই. তাহার নাম সঞ্চিত কর্মা। পূর্ব্জোক্ত বেদান্তত্ত্ত্রে "অনারব্ধকার্যোঁ" এই দ্বিবচনান্ত পদের দ্বারা ঐ দঞ্চিত পুণ্য ও পাপরূপ দ্বিবিধ কর্ম্ম প্রকাশিত হইরাছে। তাই শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি "অনারন্ধ কার্য্য" এই শব্দের দ্বারা ঐ দ্বিবিধ সঞ্চিত কর্মকেই গ্রহণ করিয়াছেন। আর যে কর্মের কার্ম্যের অর্থাৎ ফলের আরম্ভ হইরাছে অর্থাৎ যে কর্ম্নারা দেই জন্মলাভ বা শরীরারম্ভ হইরাছে, তাহার নাম প্রারন্ধ-কর্ম। পূর্কে: ক্র বেনান্ত ফ্রান্ত্রনারে শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ঐ কর্মকে বলিয়াছেন—"আরক্কার্য্য"। পুর্ব্ধোক্ত "ভোগেন ত্বিতরে" ইত্যাদি শেষ ফুত্রে "ইতরে" এই দ্বিস্কনান্ত পদের দারা ঐ আরব্ধকার্য্য পুণা ও পাপরূপ দ্বিষি প্রারন্ধ কর্মাই গৃহীত হইয়াছে। যগে পূর্ব্বোক্ত অনারন্ধকার্য্য সঞ্চিত কর্ম্মের ইতর, তাহাই অরেজকার্য্য প্রারেজ কর্ম। ইহার সংখ্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মান্তর্দঞ্চিত এবং ইহজন্মেও তত্ত্ব-জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বপর্যান্ত দক্ষিত পুণ্য ও পাপরূপ কর্মাই বেদান্তক্তোক্ত "অনার্ব্বকার্য্য" দক্ষিত কর্ম্ম । তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ চরম তত্ত্জান উৎপন্ন হইলে তথনই ঐ সমস্ত সঞ্চিত কর্ম্ম বিনষ্ট হইরা যার। বেদান্তদর্শনে এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইষাছে। ভগবদগীতায় খ্রীভগবানও ঐ তাৎপর্য্যেই বলিয়াছেন,

"জ্ঞানাগ্রিঃ দর্বকর্ম্মাণি ভখ্মাৎ কুরুতে তথা" ( ৪।১৮ )। কিন্ত পূর্ব্বোক্ত স্থারব্ধ-কার্য্য পুণা ও পাপরূপ প্রার্ব্ধকর্ম ভোগমাত্রনাশ্র। ভোগ ব্যতীত কোন কালেই উহার ক্ষয় হয় না। তাই ঐ প্রারন্ধ কর্মকেই গ্রহণ করিয়া শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈর্পি"। বেদান্তদর্শনে পুর্ব্বোক্ত "ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপদ্বিত্বাহথ সম্পদ্যতে" এই স্থত্তের দ্বারা তন্ত্বদাক্ষাৎকার হইলেও ভোগের দারা দঞ্চিত কর্মা হইতে "ইতর" প্রারন্ধকর্মা ক্ষয় করিতে হইবে, তাহার পরে দেহ-পাত হইলে বিদেহমুক্তি বা পরামুক্তি লাভ হইবে, এই দিদ্ধান্ত শ্বব্যক্ত হইরাছে। "তম্ম তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষোহথ সম্পৃৎস্তে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উক্ত সিদ্ধান্তের মূল। যাহারা শীঘ্রই প্রাারন্ধ কর্মাক্ষয় করিয়া বিদেহমুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যোগবলে কারবাহ নির্মাণ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই ভোগদারা সমস্ত প্রারন্ধ কর্ম্মক্ষর করেন, ইহাও শান্ত্রসিদ্ধান্ত। ভাষ্যকার বাৎস্থায়নও ষ্মন্ত প্রদক্ষে ঐ নিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াছেন ( তৃতীয় খণ্ড, ২২৯ পূর্চ্চা দ্রম্ভর্য)। এইরূপ শাস্ত্রে "ক্রিয়মাণ," "দঞ্চিত" ও "প্রারক্ক" এই ত্রিবিধ কর্মাবিভাগও দেখা যায়। দেবীভাগবতে ঐ ত্রিবিধ কর্ম্মের পরিচয়াদি বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে। বর্ত্তমান কর্ম্মকে "ক্রিয়মাণ" কর্ম্ম এবং অনেক-জন্মকৃত পুরাতন কর্ম্মকে সঞ্চিত কর্ম্ম এবং ঐ সঞ্চিত কর্মানমূহের মধ্যেই দেহারম্ভকালে কাল-প্রেরিত হইয়া দেহারম্ভক কতকগুলি কর্মনিশেষকে প্রারেন্ধ কর্ম্ম বলা হইয়াছে (দেবী ভাগবত. ভা১০।৯, ১ হানা২১।২২—৪ দ্রন্তবা)। ফলকথা, যে কর্মবারা জীবের সেই জন্ম বা দেহবিশেষের স্থাষ্ট হইয়াছে, উগ প্রারন্ধকর্ম এবং উহা ভোগনাত্রনাস্থা। তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিও উহা ভোগ করিবার **জন্ম** দেহ ধারণ করিয়া থাকেন। কারণ, ভোগ ব্যতীত কিছুতেই উহার ক্ষন্ন হর না, ইহাই প্রাচীন দিদ্ধান্ত।

কিন্তু বিদ্যারণ্য মুনি "জীবন্তু জিবিবেক" গ্রন্থে ( আনন্দাশ্রম সংস্করণ, ১০১ পৃষ্ঠার ) চরমকল্লে প্রারন্ধ কর্মি হইতেও যোগা ভাগের প্রাবদ্য স্থাকার করিয়াছেন। তিনি উহা সমর্থন করিতে সেখানে বিলিয়াছেন যে, যোগা ভাগের প্রাবদ্যতংই উদ্দালক, বীতহব্য প্রভৃতি যোগী দিগের যোগপ্রভাবে স্বেচ্ছার দেহতাগে উপপন্ন হয়। পরে তিনি যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের অনেক বচন উদ্ভূত করিয়া তদ্ধারাও উক্ত দিন্ধান্ত সমর্থন করিলাছেন। বিশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন,—"এই সংসারে সকলেই সম্যক্ অনুষ্ঠিত শাস্ত্রবিহিত কর্মান্ধণ পুরুবকারের দারা সমন্তই লাভ করিতে পারে" । যোগবাশিষ্ঠের মুমুক্ত্রপ্রকরণে দৈববাদীর নিন্দা ও শাস্ত্রবিহিত পুরুবকারের সর্ব্রদাধ্যক্ত বিশেষরূপে ঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রবিহ্নিক পুরুবকার যে, অনর্থের কারণ, ইহাও ক্থিত হইয়াছে। বিদ্যারণ্য মুনি তাঁহার "পঞ্চনশী" গ্রন্থে "হপ্তিদীপে" দৈবের প্রাধান্ত সমর্থন করিতে বলিয়াছেন,— "অবশ্রম্ভাবিভাবানাং প্রতীকারো ভবেদ্বি। তদা ছংগৈর্ম লিপ্যেরন্ নলরামবৃধিষ্ঠিয়াঃ।" কিন্তু জীবন্মুক্তিবিবেক গ্রন্থে পরে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের বচন দারা বিরুদ্ধ মত সমর্থন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার "অন্তভ্তিপ্রকাশ" গ্রন্থও প্রারন্ধকর্ম ও জীবন্মুক্তি বিষয়ে আরও বহু বহু কথা বিলিয়াছেন। "জীবন্মুক্তিবিবেক"র বহুবিজ্ঞ টীকাকার নানা প্রনাণ ও বিস্তৃত বিচারের দারা

 <sup>।</sup> সর্বাদ্রেববহি সদা সংসারে রঘুনন্দন।
 সম ক্প্রযুক্তাৎ সংক্রির পৌরুবাৎ সববাপাতে।—যে,গরাশিষ্ঠ—মুমুক্ত্রকরে, চতুর্ব সর্ব।

বিরোধ ভঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহার চরম দিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। অনুদর্নিংস্থ পাঠক ঐ সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিলে উক্ত বিষয়ে সমস্ত কথা জানিতে পারিবেন। কিন্তু উক্ত সিদ্ধান্তে বক্তব্য এই যে, যদি যোগপ্রভাবে ভোগ বাতীতও প্রারন্ধ কর্মক্ষয় হয়, তাহা হইলে "নাভ্তুং ফীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটি-শতৈরপি" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য এবং "ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপ্ত্রিত্বা" ইত্যাদি ব্রহ্মত্ত্র ও ভগবান্ শঙ্করা-চার্য্যের ব্যাখ্যার কিরূপে সামঞ্জ্ঞ হইবে, ইহা চিন্তা করা আবশুক। পরস্ত যদি ভোগ ব্যতীতও যোগপ্রভাবেই সমস্ত প্রারন্ধ-কর্ম্মের ক্ষন্ন হন, তাহা হইলে তত্ত্বনাক্ষাৎকার করিয়াও যোগীর কান্ধ-ব্যুহনির্মাণের প্রয়োজন কি? এবং যোগদর্শনে উহার উল্লেখ আছে কেন ? ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। যোগপ্রভাবে যোগীর যে কায়বূ।হ নির্মাণে সামর্য্য জন্মে এবং ইচ্ছা হইলে তিনি অতি শীঘ্রই সমস্ত প্রারক্তক্ষ ভোগের জন্ম কায়বৃাহ নির্ম্মাণ করেন, ইহা ত বোগশাস্তানুসারে সকলেরই স্বীকার্য্য। তাহা হইলে উদ্দালক ও বাতহব্য প্রভৃতি যে সমস্ত যোগী স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করিয়াছি-লেন, তাঁহারাও নানা স্থানে অতি শীঘ্রই কায়বৃাহ নির্দ্মাণপূর্বক ভোগ দ্বারাই সমস্ত প্রারক্ক কর্মা কর করিয়াছিলেন, ইহাও ত অবশ্র বলা যাইতে পারে। তাঁহারা যে তাহাই করেন নাই, ইহা নির্ণন্ন করিবার কি প্রমাণ আছে ? এইরূপ দর্মত্রই ভোগদারাই প্রারেদ্ধ কর্মবিশেষের ক্ষন্ন স্থীকার করিলে কোন অন্নপপত্তি হয় না। নচেৎ "নাভুক্তং ক্ষায়তে কর্ম্ম কল্পকোটশতৈরপি॥" "অবশুমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুভং।" ইত্যাদি শাস্ত্রব্যনের কিরূপে উপপত্তি হইবে? কেহ কেই উক্ত স্মৃতিকে শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া উহার প্রামাণ্যই নাই, এইরূপ বিচারেরও অবতারণা করিয়াছেন। কারণ, "ফীয়ন্তে চাস্ত কর্মাণি" এই (মুণ্ডক)-শ্রুতিবাক্যের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান সর্বকর্মেরই নাশক, ইহাই বুঝা যায়। স্থতরাং উহার বিক্র'র কোন স্থতি প্রমাণ হইতে পারে না ; এইরূপ কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু "তম্ম তাবদেব চিরং" ইত্যানি (ছান্দোগ্য)-শ্রুতি-বাক্যের সহিত সময়ের উক্ত শ্রুতিবাক্যেও "কর্মন্" শব্দের দ্বারা প্রারব্ধ ভিন্ন সমস্ত কর্মাই বিবক্ষিত বুঝিলে উক্ত শ্রুতির সহিত উক্ত স্মৃতির কোন বিরোধ নাই। পুর্বের্বাক্ত "ভোগেন দ্বিতরে ক্ষপয়িত্ব৷" ইত্যাদি বেদাস্তস্থতের দারাও উক্তরূপ শ্রোত দিদ্ধাস্তই ব্যক্ত ভগবদ্গীতার "জ্ঞানাগ্রিঃ দর্বকর্মাণি" (৪।৩৮) এই শ্লোকে ভাষ্যকার শঙ্কর ও শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি টীকাকারগণও দর্বকর্ম বলিতে প্রারক্ষ ভিন্ন সমস্ত কর্মই ব্যাথ্যা করিয়াছেন। কিন্ত "তত্ত্বচিন্তামণি"কার গঙ্গেশ উপাধ্যায় "ঈশ্বরান্তুমানচিন্তামণি"র শেষে উক্ত বিষয়ে অনেক বিচার করিয়া, সর্বশেষে তত্ত্বজ্ঞানকে সর্ববিশ্বনাশক বলিয়াই দিদ্ধান্ত করিয়াছেন'। তাঁহার মতে ভোগ তব্বজ্ঞানেরই ব্যাপার। অর্থাৎ তত্বজ্ঞানই ভোগ উৎপন্ন করিয়া তদ্বারা অবশিষ্ঠ প্রারক্ষ কর্মের নাশক হয়। স্কুতরাং "ফীরস্তে চাস্ত কর্মাণি" এই শ্রুতিবাক্য ও ভগবদ্গীতার "জ্ঞানাগ্লিঃ সর্বাকশ্বাণি" এই বাক্যে "কর্মান্" শক্তের অর্থসংকোচ করা অনাবশ্রুক। কিন্তু তাঁহার উক্ত মত পূর্ব্বোক্ত "ভোগেন দ্বিভরে" ইত্যানি বেদান্ত-

<sup>&</sup>gt;। উচাতে কর্মণো ভে,গন, শ্রাজেই পি জ্ঞান্সা কর্মনাশৃকজং । ভোগ্য তত্ত্বজ্ঞানব্যাধারত্ব ।— "ঈশ্বগান্ধনি চিস্তা-মণি"র শেষ।

স্তাবিক্তম হয় কি না, উক্ত স্থাত্ত "তু" শক্তের দারা ভোগই প্রারক্ত কর্মের নাশক, তত্বজ্ঞান উহার নাশক নহে, ইহাই স্থৃচিত হইগাছে কি না, ইহা স্ক্রধীগণ প্রাণিধনপূর্ব্বক চিন্তা করিবেন।

অবশ্র যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের মুমুক্ষুপ্রকরণে (৫,৬।৭।৮ দর্গে) ইহজন্মে ক্রিয়মাণ কর্ম প্রবল হইলে উহা প্রাক্তন কর্ম্মকে নিবৃত্ত করিতে পারে, ঐতিক শান্ত্রীর পুরুষকারের দ্বারা প্রাক্তন দৈবকে নিবৃত্ত করিয়া, ইহলোকে ও পরলোকে পূর্ণকান হওয়া যায়, এই দিদ্ধান্ত কথিত হইয়াছে। কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম ভিন্ন প্রাক্তন অন্যান্ত দৈবই শাস্ত্রীয় পুরুষকারের দ্বারা নিবৃত্ত হয়, ইহাই দেখানে তাৎপর্য্য বুঝিলে কোন শাস্ত্রবিরোধের সম্ভাবনা থাকেনা। "ভোগেন স্বিভরে ক্ষপম্বিত্বা" ইত্যাদি বেদাস্তত্ত্তাত্ত্বারে ভগবানু শঙ্করাচার্য্য বে শ্রেণত দিদ্ধান্তের ব্যাথ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিতও বিরোধের কোন আশন্ধা থাকে না। ভগবানু শঙ্করাচার্য্য যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের কোন বচন উদ্ধৃত করিয়া উক্ত মতের বিচার বা সমর্থন না করিলেও তাঁহার সম্প্রদায়রক্ষক বিদ্যারণ্য মুনি কেন তাহা করিয়াছেন, ইহাও চিন্তনীয়। পরস্ত শাস্ত্রবিহিত এহিক পুরুষকারের দ্বারা সমস্ত প্রাক্তন কর্ম্মেরই নিবৃত্তি হইতে পারে, ইহাই যোগবাশিষ্ঠের নিদ্ধান্ত হইলে ঐ শাস্ত্রীর কর্মবিশেষ ইহজন্মেই সমস্ত প্রারন্ধ কর্মের ভোগ সম্পাদন করিয়াই স্থলবিশেষে উহার বিনাশ সাধন করে, ইহাও তৎপর্য। বুঝা যাইতে পারে। অর্থাৎ ঐ সমস্ত কর্মবিশেষ ইহ জন্মেই সমস্ত প্রারন্ধ কর্ম্মের ফ্লভোগ জন্মাইয়া পরম্পরায় সমস্ত প্রারন্ধ নাশের কারণ হয়। আর যোগ-বাশিষ্ঠে যে, দৈৰবাদীর নিন্দা ও শাস্ত্রীয় পুরুষকারের প্রাথান্ত বোষিত হইয়াছে, তাহাতে দৈৰমাত্রবাদী অকর্মা ব্যক্তিদিগের কর্মে প্রবর্তনই উক্ষেগ্র বুঝা যায়। কারণ, পূর্ব্বতন দেহোৎপন্ন দৈব না থাকিলেও কেবল শান্ত্রীর পুরুষকারের দারাই ইহকালে দর্ব্বদিদ্ধি হয়, ইহা আর্ষ দিদ্ধান্ত হইতে পারে না। উক্ত বিষয়ে মহর্ষি ঘাজ্ঞবন্ধ্য যে বেদমূলক প্রাক্তত সিদ্ধান্ত বলিয়া গিয়াছেন, উহার বিরুদ্ধ কোন সিদ্ধান্ত আর্য সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। পরন্ত যোগবাশিষ্ঠে যে শাস্ত্রীয় পুরুষকারের সর্বাধকত্ব ঘোষিত হইয়াছে, এবং প্রতিকূল দৈবধবংদের জন্ত শাস্ত্রে বে নানাবিধ কর্ম্মের উপদেশ হইয়াছে, ঐ সমস্ত কর্ম্ম বা ঐতিক পুরুষকারও কি দৈব ব্যতীত হইতে পারে ? এবং সকলেই কি বিশ্বামিত্র সাবিত্রী প্রভৃতির হ্রায় উৎকট তপস্থা করিতে পারে ? প্রবন্ন দৈবের প্রেরণা ব্যতীত ঐ সমস্ত কর্ম্মে কাহারও প্রবৃত্তিই জন্মে না। অনাদি সংসারে সকল জীবই দৈবের প্রেরণাবশতঃই পুরুষকার করিতেছে, ইহা পরম সত্য। শাস্ত্রীয় পুরুষকারও অপর দৈবকে অপেক্ষা করে। স্থতরাং এই ভাবে দৈবের প্রাধান্তও দমর্থিত হয়। ফলকথা, সমস্ত কর্মাদিদ্ধিতেই পুরুষকারের ন্তায় দৈবও নিতান্ত আবশুক। তাই মহর্ষি যাজ্ঞবন্ধা তুলাভাবেই বলিয়া গিয়াছেন,—"দৈবে পুরুষকারে চ কর্মাসিদ্ধিক্যবস্থিত। " ভারতের কবিও ভারতীয় শাস্ত্রসিদ্ধান্তারুদারে বর্থার্থ ই বনিয়া গিয়াছেন, — "প্রতিকূলতামুপগতে হি বিধৌ বিফলত্বমেতি বহুদাধনত।"।

 <sup>)।</sup> বৈবে পুরুষকারে চ কর্ম্ম দিন্ধির্বাবস্থিতা।
 তত্ত্ব নৈবমভিবাক্তং পৌরুষং পৌর্বদেহিকং।

মূল কথা, তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি প্রারন্ধ কর্ম ভোগের জন্ম যে কিছুকাল জীবনধারণ করেন এবং ভোগ ব্যতীত যে কাহারই প্রারন্ধ কর্মক্ষয় হয় না, ইহাই বহুদম্মত প্রাচীন দিদ্ধান্ত। অবশ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় বৈষ্ণবিদিদ্যায়ে গোবিন্দভাষ্যে পরম আতুর ভক্ত বিশেষের সম্বন্ধে ভোগ ব্যতীতই শ্রীভগবানের ক্লপায় সমস্ত প্রারন্ধ কর্মের ক্ষয় হয়, ইহা শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন' এবং বেদান্তর্গনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের শেষোক্ত "উপপদ্যতে চাপাপলভাতে চ" এবং "দর্বধর্মোপপত্তেশ্চ" এই স্তত্ত্বয়ের ব্যাখ্যান্তর করিয়া শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন যে, শ্রীভগবানের পক্ষপাত না থাকিলেও ভক্তবিশেষের প্রতি তাঁহার পক্ষপাত আছে এবং উহা তাঁহার দোষ নহে,—পরস্ত গুণ। কিন্তু শ্রীভগবান্ পরম আতুর ভক্ত-বিশেষের প্রতি পক্ষপাতবশতঃ তাঁহার প্রারক্ষ কর্ম্মদমূহ তাঁহার আত্মীয়বর্গকে প্রদান করিয়া জাঁহাকে নিজের নিকটে লইয়া যান। তথন হইতে তাহার আত্মীয়বর্গই তাঁহার অবশিষ্ট প্রাবন্ধ কর্মভোগ করে, ইহাই বিদ্যাভূষণ মহাশন্ত্র পরে সিদ্ধান্তরূপে সমর্থন করিনাছেন এবং উক্ত বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ্ড প্রদর্শন করিরাছেন, ইহাও দেখা আবশ্রক'। স্মৃতরাং স্থলবিশেষে অন্সের ভোগ হুইলেও প্রার্ক্কর্ম যে আঞা ভে,গা, ভে,গ বাতীত যে উহার ক্ষয় হুইতেই পারে না, ইহা বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়েরও স্বীকৃত, সন্দেহ নাই। নচেং শ্রীভগবান্ রূপাময় হইয়াও তাঁহার প্রম আতুর ভক্তবিশেষকে নিজের নিকটে লইবার জন্ম তাঁহার আগ্নীমবর্গকে ভোগের জন্ম তাঁহার প্রারন্ধ কর্ম্মসমূহ দান করিবেন কেন? বিদ্যাভূষণ মহাশগ্রই বা উহা সমর্থন করিতে বাধ্য হইয়াছেন কেন ? অবশ্য করুণাময় শ্রীভগবানের করুণাগুণে ভক্তবিশেষের পক্ষে দমস্তই হইতে পারে। কিন্ত ভাষাকার বাৎস্থায়ন এখানে যে তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিকে "মুক্ত" বলিয়াছেন, সেই জীবন্মুক্ত ব্যক্তি প্রারন্ধ কর্ম্ম ভোগের জন্ম কিছু কাল জীবনধারণ করিয়া অনাসক্তচিত্তে বিচরণ করেন এবং তাঁহার উপলব্ধ তত্ত্বে উপদেশ করেন, ইহাই পূর্ব্বাচার্য্যগণ সমর্থন করিয়াছেন। সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরক্লফণ্ড উক্ত সিদ্ধান্ত স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন<sup>°</sup>। উক্ত সিদ্ধান্ত সন্বৰ্থন করিতে

কেচিদৈবাৎ বভাষাচ্চ কালাৎ পুরুষকারতঃ।
সংযোগে কেচিদিছে স্তি ফলং কুণলবুদ্ধরঃ।
যথা ছেকেন চক্রেণ ন রখস্য-সতির্ভবে ।
এবং পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিধ্যতি।
—যাজ্ঞবন্ধানংহিতা, ১ম অঃ, ৩৪৯, ৫০, ৫১॥

- ১। এইনাকরতানাং পরমাতুরাণাং কেষাঞ্চিরিরপেক্ষাণাং বিট-ব ভোগমূভয়েঃ পুণাপাপয়ের্কিলেবঃ স্থাৎ।
- ২। তল্মাদতিপ্রেইসাং বং স্তর্শার্ডানাং কেয়াঞ্চিল্ভজানাং বাতিংলিখনসংফুরীখঃতংগ্রাহ্রানি তদীয়েজ্যঃ প্রদায় তান্ ৰান্তিকং নয়তীতি বিশেষাধিকরবে বক্ষাতে"।—বেদান্তদর্শন, চতুর্থ জঃ, প্রথম পাদের ১৭শ ক্ত্রের গোবিন্দ-ভাষ্য।
  - সম্প্রান্ধিগমাদ্ধর্মাদীনামকারণপ্রাণ্ডৌ।
     হিন্তি সংস্কারবশাচক্রন্দণংদ্যুত্শরীয় (— দাংখ্যকারিকা, ( ৬৭ম কারিকা )।

বেদান্তদর্শনের পূর্ব্বোক্ত "অনারব্ধকার্য্যে এবতু" ( ৪।১।১৫ ) ইত্যাদি স্থত্তের ভাষো ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, "অপিচ নৈব্যত্ত বিবদিতব্যং ব্রহ্মবিদা কঞ্চিৎকাল্ং শরীরং প্রিয়তে ন বা ধ্রিয়তে"। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি কিছুকাল শরীর ধারণ করেন কি না, এই বিষয়ে বিবাদই করা যায় না। শঙ্করাচার্য্য সর্কশেষে চরম থা বলিয়াছেন যে, শ্রুতি ও স্মৃতিতে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ নির্দেশের দ্বারা জীবন্মুক্তের লক্ষণই কথিত হইরাছে। বস্ততঃ শ্রীমন্তগবদ্গীতার দ্বিতীয অধ্যায়ে "প্রজহাতি যদা কামান" ইত্যাদি (৫৫শ) শ্লোকের দ্বারা স্থিতপ্রজ্ঞের যে লক্ষণ কথিত হইয়াছে, তদ্বারা জীবনুক্ত ব্যক্তিরই স্বরপবর্ণন হইরাছে। টীকাকার নীলকণ্ঠ ঐ শ্লেকের টীকায় উহা সমর্থন করিতে মহর্ষি গোতমের এই স্থত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ছী দেখানে জীবন্মুক্তির শ্রুতিপ্রমাণ প্রবর্শন করিতে বৃহনারণাক উপনিষদের "যদা দর্বের প্রমূচান্তে কামা যেহস্ত হদি স্থিতাঃ। অথ মর্ক্তোহমূতো ভবতাত্র ব্রন্ধ সমশ্লুতে।" (৪।৪।৭) এই শ্রুতিবাক্য উদ্ভুত করিয়াছেন। ফলকথা, জীবন্মক্তি বেদাদিশাস্ত্রদিদ্ধ। অনেক জীবন্মুক্ত ব্যক্তি স্ক্রদীর্ঘ কাল পর্য্যন্তও দেহধারণ করিয়া বর্ত্তমান ছিলেন এবং এথনও অবশ্য অনেক জীবন্মুক্ত ব্যক্তি বর্ত্তমান আছেন, ইহাও অবশ্র স্বীকার্য্য। পুরের্বাক্ত "অনারব্ধকার্য্যে এবতু" (৪।১।১ঃ) ইত্যাদি বেদান্ত-স্থারের ভাষা-ভামতীতে শ্রীমদ্বাচম্পতি মিশ্রও হিরণাগর্ভ, মন্থ ও উন্ধালক প্রভৃতি দেবর্ষিগণের অবিদ্যাদি নিখিল ক্লেশনিবৃত্তি ও ব্রহ্মজ্ঞতা এবং শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণে তাঁহাদিগের তত্ত্বজ্ঞতা ও মহাকল্প, কল্প ও ময়ন্তরাদি কাল পর্যান্ত জীবনধারণ যে শ্রুত হয়, ইহারও উল্লেখ করিয়া পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন ॥२॥

ভাষ্য। অতঃপরং কাচিৎ সংজ্ঞা হেয়া কাচিদ্ভাবয়িতব্যেত্যুপ-দিশ্যতে, নার্থ-নিরাকরণমর্থোপাদানং বা। কথমিতি ?

অনুবাদ। অনন্তর কোন্ সংজ্ঞা হেয়, কোন্ সংজ্ঞা চিন্তনীয়, ইহা উপদিষ্ট হইতেছে, অর্থের নিরাকর। অথবা অর্থের গ্রহণ হইতেছে না ( অর্থাৎ পরবর্ত্তী সূত্রের দ্বারা বাহ্যবিষয়ের খণ্ডন বা সংস্থাপন করা হয় নাই, কিন্তু পূর্বেবাক্ত বিষয়ে উপদেশ করা হইয়াছে।) (প্রশ্ন) কিরূপে ?

#### সূত্র। তন্নিমিতস্থবয়ব্যভিমানঃ॥৩॥৪১৩॥

অমুবাদ। (উত্তর) সেই দোষসমূহের নিমিত্ত অর্থাৎ মূল কারণ কিন্তু এবয়বি-বিষয়ে অভিমান।

ভাষ্য। তেষাং দোষাণাং নিমিত্তত্ত্বয়ব্যভিমানঃ। সা চ খলু স্ত্রীসংজ্ঞা সপরিকারা পুরুষস্থা, পুরুষসংজ্ঞা চ স্ত্রিয়াঃ সপরিকারা, নিমিত্তসংজ্ঞা অনুব্যঞ্জনসংজ্ঞা চ। নিমিত্তসংজ্ঞা—রসনাশোত্রং, দন্তেচিং, চক্ষুর্নাসিকং। অনুব্যঞ্জনদংজ্ঞা—ইত্থমোষ্ঠাবিতি। দেয়ং দংজ্ঞা কামং বর্দ্ধয়তি তদুকু-যক্তাংশ্চ দোষান্ বিবর্জ্জনীয়ান্, বর্জ্জনস্থুস্থাঃ।

ভেদেনবিয়বদংজ্ঞা— কেশ-লোম-মাংদ-শোণিতান্থি-স্নায়্-শিরা-কফ-পিত্তোচ্চারাদিদংজ্ঞা, তামশুভদংজ্ঞেত্যাচক্ষতে। তামশু ভাবয়তঃ কামরাগঃ প্রহীয়তে।

সত্যেব চ দ্বিবিধে বিষয়ে কাচিৎ সংজ্ঞা ভাবনীয়া কাচিৎ পরিবর্জ্জ-নীয়েত্যুপদিশ্যতে,—যথা বিষসম্পৃত্তেহ্নেহ্মসংজ্ঞোপাদানায় বিষসংজ্ঞা প্রহাণায়েতি।

অনুবাদ। সেই দোষসমূহের নিমিত্ত অর্থাৎ মূল কারণ কিন্তু অবয়বিবিষয়ে অভিমান। সেই অভিমান, যথা—পুরুষের সম্বন্ধে সপরিষ্কারা দ্রীসংজ্ঞা অর্থাৎ এই প্রী স্থানরা, এইরূপ বুদ্ধি, এবং স্ত্রীর সম্বন্ধে সপরিষ্কারা পুরুষসংজ্ঞা, অর্থাৎ এই পুরুষ স্থানর, এইরূপ বুদ্ধি। এবং নিমিত্তসংজ্ঞা ও অনুব্যঞ্জনসংজ্ঞা। নিমিত্তসংজ্ঞা যথা—রসনা ও শ্রোত্র, দন্ত ও ওষ্ঠ, চক্ষু ও নাসিকা (অর্থাৎ স্ত্রী বা পুরুষের পরস্পারের রসনা, শ্রোত্র ও দন্তাদি বিষয়ে যে সামান্যজ্ঞান, তাহার নাম নিমিত্তসংজ্ঞা)। অনুব্যঞ্জনসংজ্ঞা যথা—দন্তসমূহ এই প্রকার,—ওষ্ঠিষয় এই প্রকার ইত্যাদি (অর্থাৎ স্ত্রী বা পুরুষের দন্তাদিতে অন্য পদার্থের সাদৃগ্যমূলক আরোপবশতঃ পূর্বেবাক্তরূপ যে বৃদ্ধি, তাহার নাম অনুব্যঞ্জনসংজ্ঞা)। সেই এই সংজ্ঞা কাম বর্দ্ধন করে এবং সেই কামানুষক্ত বিবর্জ্জনীয় দোষসমূহ বর্দ্ধন করে, এই সংজ্ঞার কিন্তু বর্জ্ভন কর্ত্রব্য।

ভিন্নপ্রকার অবয়বসংজ্ঞা,—কেশ, লোম, মাংস, শোণিত, অস্থি, স্নায়ূ, শিরা, কফ, পিত্ত ও উচ্চারাদি (মৃত্রপুরাষাদি ) সংজ্ঞা, সেই অবয়বসংজ্ঞাকে (পণ্ডিতগণ ) "অশুভ সংজ্ঞা" ইহা বলেন। সেই অশুভসংজ্ঞাকে ভাবনা করিতে করিতে তাহার কাম-রাগ অর্থাৎ কামমূলক রাগ প্রহীণ (পরিত্যক্ত) হয়।

দ্বিধ বিষয়ই বিদ্যমান থাকিলেও কোন সংজ্ঞা ভাব্য, কোন সংজ্ঞা বর্জ্জনীয়, ইহা উপদিষ্ট হইয়াছে, যেমন বিষমিশ্রিত অন্নে অন্নসংজ্ঞা—গ্রহণের নিমিত্ত হয়, বিষসংজ্ঞা পরিত্যাগের নিমিত্ত হয়।

টিপ্পনী। রূপাদি বিষয়সমূহ মিথ্যাসংকল্পের বিষয় হইলে দোষের নিমিত্ত হয়, ইহা পূর্বস্থে ব উক্ত হইয়াছে। তদ্বারা সর্বাগ্রে ঐ রূপাদি বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞানই কর্ত্তব্য, ইহা উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু রাগাদি দোষসমূহের মূল কারণ কি ? এবং উহার নিতৃত্তির জন্ম বর্জনীয় ও চিন্তুনীয় কি ? ইহা বলা আবশ্রক। তাই মহর্ষি পরে এই স্থত্তের দ্বারা অবয়বিবিষয়ে অভিধানকে দোষদমূহের মূলকারণ বলিয়া কোন্ সংজ্ঞা বর্জ্জনীয় ও কোন্ সংজ্ঞা চিন্তনীয়, ইহার উপদেশ করিয়াছেন। ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার এই স্থত্তের অবতারণা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, এই স্থত্তের দ্বারা কোন সংজ্ঞা বর্জ্জনীয় এবং কোন সংজ্ঞা চিন্তনীয়, ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহার দ্বারা জ্যুর্থের অর্থাৎ বাহ্যবিষয় বা অবয়বীর থণ্ডন অথবা স্থাপন হয় নাই।

বস্ততঃ মহর্ষি পরবর্ত্তী প্রকরণের দারাই বিশেষ বিচারপূর্ব্বক অবয়বীর দংস্থাপন করায় প্রকরণায়দারে এই স্থে তঁ,হার পূর্ব্বেক্তরণ উদ্দেশ্তই বুঝা বায়। কিন্তু অবয়বী না থাকিলে তদিময়ে অভিমান বলাই বায় না। স্পতরাং বাঁহারা অবয়বী মানেন না, তাঁহাদিগের প্রত্যাথান এই স্থেরর উদ্দেশ্য না হইলেও ফলে ইহার দারা তাহাও হইয়াছে। তাৎপর্যাটী কাকারও এখানে এরাপ কথা বলিয়াছেন। তবে অবয়বীর থগুন বা সংস্থাপন যে এখানে মহর্ষির উদ্দেশ্য নহে, ইহা স্থীকার্যা। বার্ত্তিককারও এখানে লিখিয়াছেন যে, যথাব্যবস্থিত বিষয়েই কিছু চিন্তনীয় ও কিছু বর্জনীয়, ইহাই উপদিপ্ত হইয়াছে। এই স্থের "তৎ" শদ্দের দারা পূর্বস্থ্রোক্ত সংকরেই মহর্ষির বৃদ্ধিস্থ বিলিয়া সরলভাবে বুঝা বায়। তাহা হইলে অবয়বিবিদয়ে অভিমান পূর্বস্থ্রোক্ত সংকরের নিমিত্র, ইহাই স্থ্রার্থ বুঝা বায়। "ভায়স্থ্রবিবয়ণ"কার রাধামোহন গোম্বামিভট্টাচার্য্য নিজে উক্তরূপই স্থ্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়া, পরে বৃত্তিকার বিশ্বনাথের ব্যাখ্যারও উল্লেথ করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার হইতে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ পর্যান্ত সকলেই এই স্থ্রে "তৎ" শন্দের দারা রাগানি দোষণমূহই গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককারের তাৎপর্য্যাথ্যা প্রথমেই লিথিত হইয়াছে।

অবয়বিবিষয়ে অভিমান কিরূপ ? ইহা একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যক্ত করিবার জন্য ভাষ্যকার বিলিয়াছেন বে, বেমন পুরুবের পক্ষে স্থান্দরী দ্রীতে স্পরিকারা দ্রীনাহজা এবং স্ত্রার পক্ষে স্থান্দর পুরুবে সপরিকারা পুরুবেংজ্ঞা, ইহা তাহানিগের অবয়বিবিষয়ে অভিমান। "সংজ্ঞা" বলিতে এখানে জ্ঞান বা বৃদ্ধিবিশেষই বুঝা যায়। বার্ত্তিককারও এখানে শেষোক্ত "অসুবাঞ্জনসংজ্ঞা"কে মোহ বলিয়া "সংজ্ঞা" শব্দের জ্ঞান বা বৃদ্ধিবিশেষ অর্থই ব্যক্ত করিয়াছেন। "পরিকার" শব্দের বিশুদ্ধতা অর্থ গ্রহণ করিলে উহার দ্বারা প্রারুত স্থানে স্ত্রী ও পুরুবের সৌন্দর্য্যই বিবিক্ষিত বুঝা যায়। তাহা হইলে সপরিকারা স্ত্রীনাংজ্ঞা ও পুরুবসংজ্ঞা, এই কথার দ্বারা সৌন্দর্য্যবিনয়ণী স্ত্রাবৃদ্ধি ও পুরুববৃদ্ধি বুঝা যায়। স্ত্রাবৃদ্ধি ও পুরুবসংজ্ঞা, এই প্রকার পরিদ্ধার অর্থিং সৌন্দর্য্য বিষয় হইলে 'এই স্ত্রী স্থান্দরী' এবং 'এই পুরুষ স্থান্দর্য এই প্রকার বৃদ্ধি জ্বান। ঐ বৃদ্ধিকে সপরিদ্ধারা স্ত্রীনংজ্ঞা ও পুরুবসংজ্ঞা বলা যায়। ঐ পরিকার বা সৌন্দর্য্য তখন স্ত্রী ও পুরুব্যব আদক্তিরূপ বন্ধনের প্রয়োজক হওয়ায় যদ্বারা ঐ বন্ধন হয়, এই অর্থে সৌন্দর্য্যকেও বন্ধন বলা যায়। তাই বার্ত্তিককার লিথিয়াছেন,—"পরিকারো বন্ধনং।" কোন কোন পুস্তকে "পরিক্ষার"চ নিমিত্তনংজ্ঞা অনুবাঞ্জনসংজ্ঞা চ" এইরূপ ভাষ্যপাঠ দেখা যায়। কিন্তু বার্ত্তিকর পার্যান্ত্রের পার্যান্থার উহা প্ররুত্ত পার্চ বিনিয় গ্রহণ করা যায় না। বার্ত্তিকরার পূর্ব্যোক্তরণ

স্ত্রীসংজ্ঞা ও পুরুষদংজ্ঞার উল্লেখ করিয়া পরে বলিগাছেন,—"ত ত্রাপি চ দে সংজ্ঞে—নিমিত্তসংজ্ঞা অনুবাঞ্জনসংজ্ঞা চ।" স্ত্রীসংজ্ঞা ও পুরুষসংজ্ঞা স্থলে স্ত্রী ও পুরুষের দন্তাদি বিষয়ে দন্ততাদি নিমিত্ত নিবন্ধন দন্তত্বাদিরূপে যে বুদ্ধি, তাহাকে "নিমিত্তদংক্তা" বলা হইয়াছে। এবং ঐ দন্তাদি বিষয়ে "দন্তদমূহ এই প্রকার", "ওছ্টাংয় এই প্রকার", ইত্যাদিরূপ যে বুদ্ধি, তাহাকে "অনুবাঞ্জন-সংজ্ঞা" বলা হইয়াছে। মুদ্রিত "বৃত্তি"পুস্তকে যে "অমুরঞ্জনসংজ্ঞা" এইরূপ পাঠ এবং "অতএব ভাষ্যাদৌ পরিষ্কারবৃদ্ধিরত্বরঞ্জননংজ্ঞা" ইত্যাদি পাঠ দেখা যায়, উহা প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কারণ, ভাষ্যাদি গ্রন্থে "অনুব্যঞ্জনসংজ্ঞা" এইরূপ পাঠই আছে। তাৎপর্যাটীকাকার উহার ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে,' "বাঞ্জন" শব্দের অর্থ এখানে অবয়বীর অবয়বসমূহ। কারণ, অবয়বদমূহের দহিত অবয়বীর উপদ্ধি হয় অর্থাৎ অবয়বদমূহই দেই অবয়বীর বাঞ্জক হইয়া থাকে। স্থতরাং বদ্রারা অবয়বী বাক্ত হয়, এই অর্থে "বাঞ্জন" শব্দের দারা অবয়বীর অবয়বদমূহ বুঝা যায়। "অন্নু" শব্দের সাদৃগু অর্থ গ্রহণ করিয়া "অন্নুব্যঞ্জন" শব্দের দারা অবয়বসমূহের সাদৃগ্য বুঝা ৰাষ। দেই সাদৃশ্যবশতঃই অবয়বদমূহে অস্ত পদার্থের আরোপ হইয়া থাকে। যেমন দম্ভসমূহে দাড়িম্বীজের সাদৃশ্যবশতঃ তাহাতে দাড়িম্বীজের আরোপ করিয়া এবং বিম্বফলের সহিত ওষ্ঠরমের সাদৃশ্যবশতঃ তাহাতে বিষকলের আরোপ করিয়া যে সংজ্ঞা অর্থাৎ বৃদ্ধিবিশেষ জ্বনে, উহাকে পূর্বোক্ত অর্থে "অত্ব্যঞ্জনদংজ্ঞা" বলা যায়। বার্ত্তিককারও "অত্ব্যঞ্জনদংজ্ঞা" ম অন্ত পদার্থের আরোপের উল্লেখ করিয়া ঐ সংজ্ঞাকে মোহ বলিয়াছেন এবং উহা রাগাদির কারণ বলিয়া বর্জনীয়, ইহা বলিয়াছেন। পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যাখ্যানুদারে তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে পৃথী ছন্দের একটি ও মালিনী ছন্দের একটি শৃঙ্গাররণাত্মক উৎকৃষ্ট কবিতার উল্লেখ করিয়া পুর্ব্বোক্ত "অত্ম্বাঞ্জননংজ্ঞা"র উদাহরণ প্রকাশ করিরাছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ভাষ্যকারোক্ত "অত্ম্যুঞ্জন-সংজ্ঞা"র কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি উহার উনাহরণ প্রকাশ করিতে শ্লোক লিখিয়াছেন, — (খলৎখঞ্জননরনা পরিণতবিশ্বাধরা পৃথ্গ্রোণী। কমলমুকুলস্তনীয়ং পূর্ণেন্দুমুখী স্থায় মে ভবিত।"। পুরুষের পক্ষে কোন স্ত্রীতে ঐরূপ সংজ্ঞা বা বুদ্ধিবিশেষ কামাদিবৰ্দ্ধক হওয়ায় অনিষ্ট সাধন করে, স্কুতরাং উহা বর্জ্জনীয়। ভাষ্যকার প্রথমে পূর্ব্বোক্তরূপ স্ক্রীসংজ্ঞা ও পুরুষসংজ্ঞা বলিয়া, পরে ঐ স্থলেই নিমিত্তদংজ্ঞা ও অনুব্যঞ্জনদংজ্ঞা, এই সংজ্ঞান্বরের উল্লেখ ও উদাহরণ প্রদর্শন-পূর্বাক বলিয়াছেন বে, পূর্বোক্ত সংজ্ঞা কাম ও কামমূলক বর্জনীয় দোষদমূহ বৰ্দ্ধন করে। স্মৃতরাং ঐ সংজ্ঞা বে বর্জনীয়, ইহা যুক্তিদিন্ধ। তাই ভাষাকার পরেই বলিয়াছেন, "বর্জ্জনস্বস্থাঃ"। অর্থাৎ পূর্বেক্তি প্রকার যে সংজ্ঞা, যাহাকে মহর্ষি এই স্থত্তে অবয়বিবিষয়ে অভিমান বলিয়াছেন, উহাই বর্জ্জনীয় বা হেয়, উহা ভাবনীয় বা চিন্তনীয় নহে। কারণ, উহার ভাবনায় কামাদির বৃদ্ধি হয়। স্থতরাং তত্ত্বজ্ঞানার্থী উহা বর্জ্জন করিবেন।

ভাষ্যকার পরে "ভেদেনাবয়বদংজ্ঞা" ইত্যাদি সন্দর্ভের দারা পূর্ব্বোক্ত স্থলে স্ত্রী ও পুরুষের

<sup>&</sup>gt;। বাঞ্জনান্যবয়বিনেংহবয়বাইতঃ সহোপলছাৎ, তেবামকুবাঞ্জনং তৎসাদৃখ্যং তেব তদারোপঃ ;—ভাৎপর্ব্য-টীকা।

শরীরে কেশলোমাদি সংজ্ঞাকে ভিন্নপ্রকার "অবয়বসংজ্ঞা" বলিয়া উহার নাম "অভ্তসংজ্ঞা" এবং ঐ সংজ্ঞাকে ভারনা করিলে স্ত্রী ও পুরুষের ক্ষেত্নক রাগ বা অসেক্তির ক্ষর হয়, ইহা বলিয়াছেন। স্কুতরাং ঐ সংগ্রবশংক্ষা বা সভ্তনংক্ষাই রে ভাবনীয়, ইহাই ঐ কথার দ্বারা ব্যক্ত করা হইরাছে। বস্ততঃ স্ত্রী ও পুক্রের শ্বীবের বেশিদ্র্য্যানি চিন্তা না ক্রিয়া যদি তাহতে অবস্থিত কেশ, শোম, মাংল, রক্ত, অস্থি, স্বায়ু, শিরা, কক্, পিত ও মুত্র পুরীবাদি প্রার্থগুলির চিন্তা করা বার এবং ঐ সংজ্ঞাবা কেণানিবৃত্তির পুনঃ পুনঃ ভাবনা করা যায়, তাহা হইলে কামমূলক আস্ত্রি কয়ে ক্রমণঃ বৈরাগ্য জন্ম, ইহা স্বীকার্য্য। বিবেকী ব্যক্তিগণ পূ:র্মাক্ত "অওভদংজ্ঞা"কেই ভাবনা করেন, যোগবাশিষ্ঠ রামারণের বৈরাগ্যপ্রকরণে উহা নানরেপে বর্ণিত হইরাছে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ উহার উদাহরণ প্রবর্শন করিতে শ্লোক বলিয়াছেন,—"চর্মানির্মিতপাত্রীরং মাংসাস্ক্পুরপুরিতা। অস্তাং রক্সতি যো মৃঢ়ঃ বিশান্তঃ কস্ততোহধিকঃ ॥' পুরুষ স্ত্রীকে এই ভাবে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিলে ক্রমশঃ তাহার স্ত্রীতে বৈরাগ্য জন্ম, সন্দেহ নাই। বৃত্তিকার পরে বলিয়াছেন যে, তত্বজ্ঞানার্থী নিজের দেহাদিতেও পূর্ণেক্তিরূপ "অশুভদংজ্ঞা" ভাবনা করিবেন। কোপনীয় শক্ততে বেব। র্কিক যে সংজ্ঞা ব। বৃদ্ধিবিশেষ, তাহাও বর্জনীয়। বৃত্তিকার ইহার উনাহরণ প্রবর্ণন করিতে শ্লোক বলিরাছেন,—"মাং দ্বেষ্টানী ত্রাচার ইষ্টানিযু যথেষ্টতঃ। কণ্ঠ-পীঠং কুঠারেণ ছিত্বাহন্ত তাং স্থা কদা।" মর্গাং এই ছুরাচার সর্বাত্র জন্ম আমাকে দেব করে। আমি কুঠারের দ্বারা করে ইহার কণ্ঠপীঠ ছেদন করিয়া স্থা ইইব—এইরূপ বুদ্ধি দ্বেষ।দ্ধিক, স্মতরাং উহা বর্জ্জনীর। কিন্তু এ বিষয়ে অণ্ডভদংজ্ঞাই ভাবনীয়। বৃত্তিকার উক্ত স্থলে অশুভদংজ্ঞার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে শ্লোক বলিগাছেন,—"মাংদাস্ক্কীকসময়ো দেহঃ কিং মেহপরাধ্যতি। এতস্মাদপরঃ কর্ত্ত। কর্ত্তনীরঃ কথং মরা॥" স্বর্গাৎ ইহার মাংদ-রক্তাদিমর দেহ আমার সম্বান্ধ কি অপরাধ করিয়াছে ? এই দেহ হইতে ভিন্ন পদার্থ যে কর্ত্তা, অর্থাৎ মাছেরা অবাহ্ নিতা মামা, তাহাকে আমি কিরাপে ছেবন করিব ? এইরাপ বৃদ্ধিই পূর্বেল্কে স্থলে "মণ্ডভনংজ্ঞা"। ঐ মণ্ডভনংজ্ঞা ভবেনা করিলে ক্রমশঃ শত্রুতে দেব নিবৃত্ত হয়; স্নতরাং উহাই ভাবনীয়। পূর্মোক্ত দেববর্দ্ধক যে সংজ্ঞা, উহা বর্জ্জনীয়। বৃত্তিকার উহাকে "শুভদংজ্ঞা" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ত্রাকার প্রভৃতিও ভাবনীয় সংজ্ঞাকে "অশুভ-সংজ্ঞা" বলার বর্জনীরসংজ্ঞার প্রাচীন নাম "ও ভদংজ্ঞা" ইহা বুঝা যায়।

বার্ত্তিকাদি গ্রন্থে ভাষ্যকারের "ভেদেনাবয়বদংজ্ঞা" ইত্যাদি দন্দর্ভের কোন ব্যাখ্যাদি পাওয়া যায়
না। ঐ স্থলে ভাষ্যকারের প্রকৃত পাঠ কি, তিষিধয়ও দংশয় জয়ে। ভাষ্যে "বর্জনম্বস্থা ভেদেন"
এই পর্যান্তই বাক্য শেষ হইলে ভেদ করিয়া অর্থাৎ পৃথক্ করিয়া বা বিশেষ করিয়া ঐ দংজ্ঞার বর্জন কর্ত্তব্য, ইহা ভাষ্যকারের বক্তব্য বৃঝা যায়। অথবা পূর্ব্বোক্ত স্ত্রীসংজ্ঞা ও প্রক্ষসংজ্ঞার ভেদ বা বিশেষ যে নিমিন্তদংজ্ঞা ও অনুবাজনদংজ্ঞা, তাহার দহিত ঐ সংজ্ঞার বর্জন কর্ত্তব্য, ইহাও ভাষ্যকারের বক্তব্য বুঝা যাইতে পারে। আর যদি "বর্জনম্বস্থাঃ" এই পর্যান্তই বাক্য শেষ হয়, তাহা হইলে পরে "ভেদেনবিয়বদংজ্ঞা" ইত্যাদি পাঠে "ভেদেন" এই স্থলে বিশেষণে তৃত্তীয়া বিভক্তি বৃঝিয়া ভেদ-

বিশিষ্ট অর্ধাৎ পূর্ব্বোক্ত অবরবদংজ্ঞা হইতে ভিন্ন প্রকার অব্যবদংজ্ঞা—কণ্ণোনাদিনংজ্ঞা, উহার নাম অভ্যন্ত জ্ঞা, ইহাই ভাষাকারের তাৎপর্য্য ব্ঝা যার। কারণ, ভাষ্যকার প্রথমে বে, নিমিন্তসংজ্ঞা বলিরাছেন, উহাও বস্তুতঃ একপ্রকার অব্যবদংজ্ঞা। তাৎপর্য্যাকির প্রথমে বে, ঐ নিমিন্তসংজ্ঞার ব্যাখ্যা করিতে স্ত্রার দন্ত ওঠ নানিকানিকে অবরব বলিরাছেন। এবং পরেও তিনি নিমিন্তসংজ্ঞাকেই "অবরবদংজ্ঞা" বলিরাছেন ব্ঝা যার। স্কৃতরাং ঐ নিমিন্তসংজ্ঞারণ অবরবদংজ্ঞা হইতে শেষোক্ত কেশলোমানি অবরবদংজ্ঞা ভিন্ন প্রকার, ইহা ভাষ্যকার বলিতে পারেন। "চরকদংহিতা"র শারীরস্কানের ৭ম অব্যারে শরীরের সমস্ত অক ও প্রত্যাক্তর বর্ণন দ্রেষ্টব্য। স্ক্রথীগণ এখানে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য নির্ণর করিবেন।

তবে কি পূর্ব্বোক্ত নিমিত্তনংজ্ঞারণ অবরবদংজ্ঞা ও অর্বাঞ্জনদংজ্ঞার বিষয়ই নাই? কেবল শেষোক্ত অশুভবংজ্ঞার বিষয়ই অংছে, অর্থাৎ যে সংজ্ঞা বর্জনীয়, তাহার বিষয় পনার্থের অন্তিত্বই নাই, ইহাই কি স্বীকার্য্য ? এতহত্তরে সর্ব্বশেষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, বর্জ্জনীয় সংজ্ঞার বিষয় এবং ভাবনীয় অঞ্চভসংজ্ঞার বিষয়, এই দ্বিবিধ বিষয়ই বস্তুতঃ বর্ত্তমান আছে। কিন্তু দেই বাবস্থিত বিষয়েই কোন সংজ্ঞা ভাবনীয়, কোন সংজ্ঞা বর্জনীয়, ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। বেমন বিষমিশ্রিত অনে অনুসংজ্ঞা, গ্রহণের নিমিত্ত হয়, বিষসংজ্ঞা পরিত্যাগের নিমিত্ত হয়। তাৎপর্য্য এই বে, বিষমিশ্রিত অন্ন বা মধুতে বিষব্দ্ধি হইলে উহা পরিত্যাগ করে, অন্নাদিব্দ্ধি হইলে উহা গ্রহণ করে। ঐ স্থলে বিন ও জনাদি, এই দিবিধ বিনরই পরসার্থতঃ বর্ত্তমান আছে। কিন্তু উহাতে বৈরাগ্যের নিমিত্ত বিষদংজ্ঞাই দেখানে গ্রহণ করিবে। এইরূপ পূর্দেরাক্ত স্ত্রীসংজ্ঞার বিষয় স্ত্রীপদার্থ পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ সংজ্ঞার বিষয় হইয়া দ্বিবিধই আছে, তথাপি উহাতে বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্ম পূর্ন্বোক্ত বর্জ্জনীয় সংজ্ঞার বিষয়ত্ব পরিত্যাগ কবিয়া শেষোক্ত অশুভ সংজ্ঞার বিষয়ত্বই গ্রহণ করিতে হইবে। এই ভাবে তত্ত্বজ্ঞানার্থী দকল বিষয়েই বর্জনীয়দংজ্ঞাকে পরিত্যাগ করিয়া ভাবনীয় অশুভদংজ্ঞাকে ভাবনা করিবেন। ঐ ভাবনার দ্বার। ক্রদশঃ তাঁহার সেই বিষয়ে বৈরাগ্য জিন্মবে। ফলকথা, পূর্বেলভক্রপ স্ত্রীসংজ্ঞা, পুরুষসংজ্ঞা এবং নিমিত্তসংজ্ঞা ও অনুবাঞ্জন-সংজ্ঞাই ঐরূপ স্থাল অবয়বিবিবার অভিমান, উহাই সেই বিষয়ে রাগাদি দোষের নিমিত্ত, স্মুতরাং উহা বর্জনীয়, ইহাই মহর্ষির গুড তাৎপর্য্য ॥ आ

#### তত্বজ্ঞানোৎপত্তি-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ১॥

১। তৎ কিমিদ্যনীমবয়বায়ুবাঞ্জনসংজ্ঞারিকিরয়ে নান্তি? অশুস্তসংজ্ঞাবিষয় এব পরমন্তীত্যত আহ, "সভ্যেবচ্ছিরিধে বিবয়" ইতি। ছিবিধ এশসে) কামিনীলক্ষণে। বিবয়ত্তবানি রাগাদিপ্রশার্থনবয়বাদিসংজ্ঞাগোচরত্বং পরিত্যিকা অশুস্তসংজ্ঞাগোচরত্বমজ্ঞাপাদীয়তে বৈরয়গোৎপাদনায়েজ্যই। অত্রের দৃষ্টান্তমাহ বধা "বিষসংস্পৃত্তি" ইতি। নহি বিষমধুনী পরমার্থতো ন স্তঃ, অপিতু বৈরাগাায় বিবসংজ্ঞা ত্রোপাদীয়ত ইতর্থঃ —তাৎপর্যটিকা।

ভাষ্য ৷ অথেদানীমর্থং নিরাকরিষ্যতাহ্বয়বি-নিরাকরণমুপপাদ্যতে ।\*

অনুবাদ। অনন্তর এখন যিনি "অর্থ"কে নিরাকরণ করিবেন অর্থাৎ বাহ্য পদার্থের খণ্ডন যাঁহার উদ্দেশ্য, তৎকর্ত্ত্বক অবয়বীর নিরাকর। উপপাদিত হইতেছে। (অর্থাৎ মহর্ষি এখন তাঁহার যুক্তি অনুসারে প্রথমে পূর্ববপক্ষরূপে অবয়বীর অভাব সমর্থন করিতেছেন)।

## সূত্র। বিজাঽবিদ্যাদ্বৈবিধ্যাৎ সংশয়ঃ ॥৪॥৪১৪॥

অনুবাদ। বিত্যা ও অবিদ্যার (উপলব্ধি ও অনুপলব্ধিব) দৈবিধ্য অর্থাৎ সদ্বিষয়কত্ব ও অসদ্বিষয়কত্ববশতঃ (অবয়বিবিষয়ে) সংশয় হয়।

ভাষ্য। স্দদতোরুপলস্তাদ্বিদ্যা দ্বিধা। সদদতোরসুপলস্তা-দবিদ্যাপি দ্বিধা। উপলভ্যমানেহ্বয়বিনি বিদ্যাদ্বৈবিধ্যাৎ সংশয়ঃ। অনুপলভ্যমানে চাবিদ্যা-দ্বৈবিধ্যাৎ সংশয়ঃ। সোহ্যমব্য়বী যত্যুপলভ্যতে অধাপি নোপলভ্যতে, ন কথঞ্চন সংশয়ান্ম্চ্যতে ইতি।

অনুবাদ। সৎ ও অসতের উপলব্ধিবশতঃ বিদ্যা (উপলব্ধি) দ্বিবিধ। সৎ ও অসতের অনুপলব্ধিবশতঃ অবিদ্যাও (অনুপলব্ধিও) দ্বিবিধ। উপলভ্যমান অবয়বি-বিষয়ে বিদ্যার দ্বৈবিধ্যবশতঃ সংশয় হয়। অনুপলভ্যমান অবয়বিবিষয়েও অবিদ্যার দ্বৈবিধ্যবশতঃ সংশয় হয়। (তাৎপর্ন্য) সেই এই অবয়বী যদি উপলব্ধ হয় অথবা উপলব্ধ না হয়, কোন প্রকারেই সংশয় হইতে মুক্ত হয় না।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বাহ্নতে বে অবয়বিবিষয়ে অভিনানকে রাগাদি দোষের নিমিত্ত বলিরাছেন, সেই অবয়বিবিষয়ে স্প্রপ্রাচীন কাল হইতেই বিবাদ থাকায় এখন এই প্রকরণের দ্বারা বিচারপূর্ব্বক অবয়বীর অন্তিত্ব সমর্থন করিয়াছেন। কারণ, অবয়বীর অন্তিত্বই না থাকিলে তদ্বিষয়ে অভিমান বলাই যায় না। কিন্তু অবয়বীর অন্তিত্ব সমর্থন করিতে হইলে তদ্বিষয়ে সংশন্ধ প্রদর্শনপূর্ব্বিক পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করা আবশ্রক। তাই মহর্ষি প্রথমে এই স্ত্তের দ্বারা অবয়বিবিষয়ে সংশায় সমর্থন করিয়াছেন। পরবর্ত্তী পূর্ব্বপক্ষ স্ত্তেগুলির দ্বারা অবয়বীর অভাবই সমর্থন করায় এই স্ত্তে

শুরুত্বপ্র দতে এবং "অবয়্রিয়ুপ্রাদতে" এইয়র রাজি রাই মুদ্রি নানা পুস্তকে দেখা যায়। কিন্তু
তির প্রকৃত পাঠ বলিয়া য়ুঝা যায় না। এখানে তাৎপর্বাটাকালুমারেই ভাষপ্র গৃহীত হইল। "তদেবং সমতেন
প্রমাধানোগ্রেশমুজ্ব। প্রাভিমতপ্রস্থানাং নিবাব জুম্প্রস্ততি—অংগদানীমর্থং নিবাকরিকাত। বিজ্ঞানবাদিনা
অবয়্বিনিয়াকর্বমুগ্রাদ্রতে"।— ৪,২৭য়টীকা।

অবয়বিবিষয়ে সংশয়ই যে মহর্ষির বিবক্ষিত, ইহা বুঝা যায়। তাৎপর্যাটীকাকার এখানে বলিয়াছেন যে, মহর্ষি পূর্ব্ধপ্রকরণে নিজমতে তত্বজ্ঞানের উপদেশ করিয়া, এখন বাঁহারা অবয়বীর অস্তিত্ব স্থীকার করেন না এখন পরমাণ্ড স্থীকার করেন না, কেবল জ্ঞানমাত্রই স্থীকার করেন, সেই বিজ্ঞানবাদীদিগের অভিমত তত্বজ্ঞান খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগের মতামুশারে প্রথমে অবয়বীর নিরাকরণ উপপাদন করিতেছেন। কারণ, তাঁহারা বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত অবয়বদংজ্ঞা ও অমুবাঞ্জনদংজ্ঞা অর্থবিশেষেই হইতে পারে। কিন্তু জগতে অর্থমাত্রই অলীক, জ্ঞানের বিয়য় "অর্থ" অর্থাৎ বাহ্য বস্তার বাস্তার কোন সন্তাই নাই। জ্ঞানই একমাত্র সৎপদার্থ। স্মৃতরাং বাহ্য পদার্থের সন্তান না থাকায় তদ্বিষয়ে পূর্ব্বাক্তরূপ সংজ্ঞাদ্বয় সন্তবই হয় না। তাই মহর্ষি এখানে পূর্ববিশ্ব অবয়বিপ্রকরণের আরম্ভ করিয়া প্রথমে সংশয় ও পূর্ববিশ্ব সমর্থন করিয়াছেন। পরে পূর্বাক্ষর বৃক্তি খণ্ডনপূর্বাক তাঁহার পূর্বাক্তির অবয়বীর অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াছেন। তদ্বারা তাঁহার পূর্বাক্তরে অবয়বি-বিয়য় অভিমান (স্ত্রাসংজ্ঞা পুরয়্বদংজ্ঞা প্রভৃতি) উপপাদিত হইয়াছে।

স্থত্তে "বিদ্যা" শংকর অর্থ উপলব্ধি এবং "অবিদ্যা" শংকর অর্থ অনুপল্ধি। "বিদ্যাহ্বিদ্যা" এই দ্বন্দানের শেষোক্ত "দৈবিধ্য" শব্দের পুর্ব্বোক্ত "বিদ্যা"ও "অবিদ্যা"শব্দের প্রত্যেকের সহিত সম্বন্ধবশতঃ উহার দারা ব্ঝা যায়, উপলব্ধি দিবিধ এবং অহুপলব্ধিও দিবিধ। দিবিধ বলিতে এখানে (১) সন্বিষয়ক ও (२) অসন্বিষয়ক। অর্থাৎ সৎ বা বিদ্যাদান পদার্থেরও উপলব্ধি হয়, আবার অবিদ্যমান পদার্থেরও ভ্রমবশতঃ উপলব্ধি হয়। দেমন তড়াগাদিতে বিদ্যমান জলের উপলব্ধি হয়, এবং মরীচিকায় ভ্রমবশতঃ অবিদ্যান জালর উপলব্ধি হয়। সেই উপলব্ধি অসদ্বিষয়ক। এইরূপ ভূগর্ভস্থ জল বা রক্লাদি বিদ্যমান থাকিলেও তাহার উপলব্ধি হয় না, এবং অনুৎপন্ন বা বিনষ্ট ও শশশৃলাদি অবিদামান পদার্থেরও উপলব্ধি হয় না। স্থতরাং অব্য়বীর উপলব্ধি হইলেও ঐ উপলব্ধি কি বিদ্যমান অবয়বিবিষয়ক ? অথবা অবিদ্যমান অবয়বিবিষয়ক ? এইক্ৰপ সংশয় জন্মিতে পারে। তাহার ফলে অবয়বিবিষয়েই সংশয় উৎপন্ন হয়। এইরূপ অবয়বীর উপলব্ধি না হইলেও ঐ অন্ত্রপলিকি কি বিদ্যমান অবয়বীরই অন্ত্রপলিকি, অথবা অবিদ্যমান অবয়বীরই অন্ত্রপলিকি ? এইরূপ সংশয়বশতঃ শেষে অবয়বিবিষয়েই সংশয় জ্মো। উপলব্ধি ও অমুপলব্ধির পূর্ব্বোক্তরূপ বৈবিধাই ঐরপে অবগবিবিষয়ে সংশরের প্রযোজক হওয়ায় মহর্ষি হত্ত বলিয়াছেন,—"বিদ্যাহবিদ্যাদৈবিধ্যাৎ সংশয়ঃ"। ফলকথা, **অ**বয়বী থাকিলে এবং না থাকিলেও বথন তাহার উপলব্ধি হইতে পারে, এবং ঐ উভয় পক্ষে তাহার অমুপল্রিও হইতে পারে, তথন উপল্রি ও অমুপল্রির পূর্ব্বোক্তরূপ দৈবিধাবশতঃ অবয়বীর অন্তিত্ববিষয়ে সংশয় অবশুই হইতে পারে। ভাষাকারের মতে মহর্ষি প্রথম অধায়ের প্রথম আহ্নিকের ২০শ হত্তে শেষে উপলব্ধির অবাবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থাকে সংশর্মবিশেষের পৃথক্ কারণ বলিয়াছেন। কিন্তু বার্ত্তিককার প্রভৃতি ভাষ্যকারের ঐ ব্যাখ্যা স্বীকার করেন নাই। এ বিষয়ে প্রথম অধ্যায়ে যোস্থানে বার্ত্তিককার প্রভৃতির কথা লিখিত ইইয়াছে ( প্রথম খণ্ড, ২১৫—১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টবা)। বার্ত্তিককার এথানেও তাঁহার পুর্ব্বোক্ত মতের উল্লেখ করিয়া বিদ্যা ও অবিদ্যার দৈবিধ্য যে, সংশ্রের পৃথক্ কারণ নহে, ইহা বলিয়াছেন। কিন্ত তিনি এথানে অহা কোন প্রকারে এই ফুত্রের রাখ্যান্তরও করেন নাই।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা গ্রহণ না করিয়া, এই ফ্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, "বিদ্যা" শব্দের অর্থ প্রমান বা যথার্থ জ্ঞান। "অবিদ্যা" শব্দের অর্থ ভ্রমজ্ঞান। প্রমা ও ভ্রম-ভেদে জ্ঞান ছিবিধ। স্কুতরাং ঐ ছৈবিধ্যবশতঃ অবয়বিবিষয়ে সংশয় জ্ঞান। কারণ, অবয়বীর জ্ঞান হইলে ঐ জ্ঞানে প্রমা ও ভ্রম্জ্ঞানের সাধারণ ধর্ম যে জ্ঞানছ, তাহার জ্ঞানবশতঃ এই জ্ঞান কি প্রমা অথবা ভ্রম ? এইরূপে ঐ জ্ঞানের প্রামাণ্য-সংশয় হওয়ায় তৎপ্রযুক্ত শেষে অবয়বিবিষয়ে সংশায় জ্ঞান। তাৎপর্যা এই যে, কোন বিষয়ে জ্ঞান জ্ঞানিই সেই বিষয়ের অন্তিত্ত সিদ্ধ হয় না। কারণ, ঐ জ্ঞান যথার্থও হইতে পারে, ভ্রমও হইতে পারে। স্কুতরাং সেই জ্ঞান কি বথার্থ অথবা ভ্রম ? এইরূপে সংশায়ও অবশ্রেই হইতে পারে। তাহা হইলে সেই স্থানে সেই জ্ঞানের বিষয় পদার্থও তথন সন্দিশ্ব হয়্যা যায়। বৃত্তিকার এখানে জ্ঞানের প্রমাণাসংশ্যকেই ঐ জ্ঞানবিষয়ের সংশ্রের হেতু বিলয়াছেন। কিন্তু তিনি প্রথম অধ্যারে সংশ্রেমায়ভালক্ষণ-ফ্রের ব্যাখ্যার প্রথমে ঐরূপে ব্যাখ্যা করিয়াও পরে জ্ঞানের প্রামাণাসংশ্যকে বিষয়ের সংশ্রের হৈতু বিলয়ার করেন নাই।

বৈশেষিক দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে মহর্ষি কণাদ অন্তর্ক্ষিয়ক সংশয় ও উহার কারণ প্রদর্শন করিতে স্ত্র বলিয়াছেন,—"বিদ্যাংহবিদ্যাতশ্চ সংশয়ঃ" (২০শ)। শঙ্কর মিশ্র শেষে এই স্থারে "বিদ্যাং শক্ষের অর্থ ভ্রমজ্ঞান বলিয়া ব্যাথ্যা করিয়াছেন যে, জ্ঞান কথনও বিদ্যা অর্থাৎ যথার্থ হয়, আবার কথনও অবিদ্যা অর্থাৎ ভ্রমও হয়। স্কুতরাং কোন বস্তু জ্ঞানের বিষয় হইলে ঐ বস্তু সৎ অথবা অসং ? অথবা ঐ জ্ঞান হথার্থ, কি ভ্রম? এইরূপ সংশয় জন্মে। কিন্তু সেথানেও ঐরূপ সংশয় সাধারণ ধর্মজ্ঞানজন্মই হইয়া থাকে। উহার প্রতিও পৃথক্ কোন কারণ নাই।

শক্ষর মিশ্র শেষে মহর্ষি গোতমের "দমানানেকথর্মোগিপত্তেঃ" ইত্যাদি (১০০০) দংশ্রসামান্তকক্ষণ-স্থতের উদারপূর্বক ভাষাকার বাৎস্থায়ন যে, ঐ স্থতের বাণ্যা করিতে উপলব্ধি ও অনুপলব্ধির
কব্যবস্থাকে দংশ্রের পৃথক কারণ বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত কণাদস্ত্র-দক্ষত নহে বলিয়া উপেক্ষা
করিয়াছেন। কিন্তু এখানে লক্ষ্য করা আবশুক যে, মহর্ষি গৌতমের "দমানানেকথর্মোপপত্তেও"
ইত্যাদি স্থতে "উপলব্ধি" ও "অনুপলব্ধি" শব্দের পরে "অবারস্থা" শব্দের প্রেরাগ আছে, এবং এই
স্থত্রে "উপলব্ধি" বোহক "বিদ্যা" শব্দ ও অনুপলব্ধিবাহক "অবিদ্যা" শব্দের পরে "হৈবিধা" শব্দের
প্রেরাগ আছে। মহর্ষি কণাদের পূর্ব্বোক্ত স্থত্রে "হৈবিধা" শব্দের প্রেরাগ নাই। মহর্ষি গোতমের
এই স্থত্যেক্ত "বিদ্যা"র হৈবিধা ও "অবিদ্যা"র হৈবিধা কিন্তুপে হইতে পারে এবং উহা কিন্তুপেই বা
সংশ্রের প্রেরাক্ত হইতে পারে, ইহাও চিন্তা করা আবশ্রক। গোতমের এই স্থত্রে "হৈবিধা" শব্দের
প্রেরাগ থাকার বিদ্যা ও অবিদ্যা, এই উভয়বেই তিনি ছিবিধ বলিয়াছেন, ইহা স্বীকার্য্য হইলে
ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাই প্রন্তুত ব্যাখ্যা বলিয়া স্থীকার্য্য কি না, ইহাও স্থবীগণ প্রেণিবাস্থ্রক চিন্তা
করিবেন ॥৪৭

### সূত্র। তদসংশয়ঃ পূর্বহেতুপ্রসিদ্ধত্বাৎ ॥৫॥৪১৫॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) পূর্ব্বোক্ত হেতুর দারা প্রকৃষ্টরূপে সিদ্ধ হওয়ায় সেই অবয়বিবিষয়ে সংশয় হয় না।

ভাষা। তিমানসুপপনঃ সংশঃ:। কম্মাৎ? পূর্বোক্তহেতুনা-মপ্রতিষেধাদন্তি দ্রব্যান্তরারম্ভ ইতি।

অমুবাদ। সেই অবয়বি-বিষয়ে সংশয় উপপন্ন হয় না। (এশ) কেন ? (উত্তর) পূর্বেবাক্ত অর্থাৎ দ্বিতীয়াধ্যায়োক্ত অবয়বিসাধক হেতুসমূহের প্রতিষেধ (খণ্ডন) না হওয়ায় দ্রব্যান্তরের আরম্ভ অর্থাৎ অবয়ব হইতে পৃথক্ দ্রব্যের উৎপত্তি আছে অর্থাৎ উহা স্বীকার্য্য।

টিপ্রনী। মহর্ষি এখন নিজমতান্ত্রদারে পূর্বস্ত্রোক্ত সংশ্যের খণ্ডন করিতে এই স্থানের দ্বারা পূর্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, অবয়বিবিয় সংশয় হইতে পারে না। কারণ, পূর্বে দিজীয়াধায়ে (১১)৩৪।৩৫,৩৬) অনেক হেতুর দ্বারা অবয়বী "প্রানিদ্ধ" অর্থাৎ প্রকৃত্তরূপে দিদ্ধ করা হইয়াছে। মাহা দিদ্ধ পদার্থ, তদ্বিয়ের সংশয় হইতে পারে না। কারণ, যে পদার্থবিয়য়ের সংশয় হইতে, সেই পদার্থের দিদ্ধি বা নিশ্চয় ঐ সংশয়ের প্রতিবন্ধক। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, অবয়বীর সাধক পূর্ব্বোক্ত হেতুগুলির খণ্ডন না হওয়ায় অবয়ব হইতে পৃথক্ দ্রব্য অবয়বীর য়ে অ'রস্ক বা উৎপত্তি হয়, ইহা স্বীকার্য্য। স্বীকার মর্গ প্রকাশের জন্ম ভাষ্যকার অন্যত্রও "অন্তি" এই অবয় শক্ষের প্রারোগ করিয়াছেন ব্রা বায় ( দ্বিতীয় খণ্ড, ৮৬ পৃঞ্চী ক্রেইবা) ॥৫॥

### সূত্র। রত্যরুপপতেরপি ন সংশয়ঃ॥৬॥৪১৬॥

অমুবাদ। (উত্তর) "বৃত্তির" অর্থাৎ অবয়বীতে অবয়বসমূহের এবং অবয়ব-সমূহে অবয়বীর বর্ত্তমানতা বা স্থিতির অনুপ্রপতিবশতঃও (অবয়বীর নাস্তিত্ব সিদ্ধ হওয়ায় অবয়বিবিষয়ে) সংশয় হয় না।

ভাষ্য। বৃত্ত্যনুপপত্তেরপি তর্হি সংশয়ানুপপত্তির্নাস্ত্যবন্ধবীতি। অনুবাদ। তাহা হইলে "বৃত্তির" অনুপপত্তিপ্রযুক্তও সংশয়ের অনুপপতি, (যেহেডু) অবয়বী নাই।

টিপ্পনী। পূর্ব্বস্ত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে মহর্ষি এই স্ত্রের মারা অবয়বীর নাজিত্ববাদীদিগের কথা বলিয়ছেন যে, যদি বল, অবয়বীর অন্তিত্ব সিদ্ধ হওয়ায় তদ্বিষয়ে সংশয়ের উপপত্তি হয় না, তাহা হইলে আমরা বলিব, অবয়বীর নাজিত্বই সিদ্ধ হওয়ায় তদ্বিষয়ে সংশয়ের উপপত্তি হয় না। কারণ, অবয়বী স্বীকার করিতে হইলে ঐ অবয়বীতে তাহার অবয়বদমূহ বর্ত্তমান থাকে, অথবা সেই অবয়বদমূহে সেই অবয়বী কর্ত্তমান থাকে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু অবয়বীতে

অবয়বসমূহের অথবা অবয়বসমূহে অবারীর বৃত্তি বা বর্ত্তমানতা কোনকপেই উপপন্ন হইতে পারে না। স্কৃতরাং অবয়বী নাই অর্থাৎ অবয়বী অলীক, ইহাই সিদ্ধ হওরার তদ্বিবর সংশ্র হইতে পারে না। কারণ, অবয়বীর সিদ্ধি বা নিশ্চর বেমন তদ্বিরে সংশ্রের প্রতিবন্ধক। ফলকথা, অবয়বীর অভাব নিশ্চর বা অলীকত্ব নিশ্চরও তদ্বিরে সংশ্রের প্রতিবন্ধক। ফলকথা, আমানিগের মতে যথন অবয়বী অলীক বলিয়াই নিশ্চিত, তথন আমানিগের মতেও অবয়বিবিষয়ে সংশ্রের উপপত্তি না হওয়ার তিবিরের আর বিচার ইইতে পারে না। অবয়বীর অভাব নিশ্চর বা অলীকত্ব নিশ্চরেই স্ব্রোক্ত "বৃত্তায়পত্তি" সাক্ষাং প্রয়েলক। তাই ভাষাকার বাাথ্যা করিয়াছেন, "সংশয়ায়পপত্তির্নিস্তাবরবীতি"। কিন্ত স্বরেক্তে "বৃত্তায়পপত্তি" অবয়বীর অভাবনিশ্চরের প্রয়োজক হওয়ার উহা পরস্পরায় সংশয়ায়পপত্তিরও প্রয়োজক বলিয়া এবং এখানে উহার উল্লেথের অত্যাবশ্রকতাবশতঃ স্বত্রে ও ভায়ের উহা সংশয়ায়পপত্তির প্রয়োজকরূপে উল্লিথিত হইয়াছে। এধানে বার্ত্তিকার ও বৃত্তিকার "বৃত্তায়পপত্তেরপি তর্হি সংশয়ায়পপত্তিং" এইরূপ স্বত্রপাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। "প্রায়স্বর্তান্ধার" গ্রন্থে "বৃত্তায়পপত্তেরপি ন সংশয়ঃ" এইরূপ স্বত্রপাঠ বিদ্বা যায়। কিন্ত "ভায়স্ক্রীনিবন্ধ" "বৃত্তায়পত্তেরপি ন সংশয়ঃ" এইরূপ স্বল্লাকর স্বত্রপাঠ হৃত্বিত হইয়াছে। স্ব্রে "বৃত্তায়পত্তরিপি ন সংশয়ঃ" এইরূপ স্বর্লাকর স্বত্রপাঠ হৃত্বিত হইয়াছে। স্ব্রে "বৃত্তায়পত্তরিপি ন সংশয়ঃ" এইরূপ স্বলাকর স্বত্রপাঠ হৃত্বিত হইয়াছে। স্ব্রে "বৃত্তায় শক্রের মর্গ বর্ত্তনানিতা বা স্বাস্থিতি ।।।।

#### ভাষ্য। তদ্বিভদ্ধতে-

অনুবাদ। তাহা বিভাগ করিতেছেন অর্থাৎ পূর্ববসূত্রে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা পরবর্ত্তী কতিপয় সূত্রের দারা বিশদ করিয়া বুঝাইতেছেন।

### সূত্র। কুৎস্কৈকদেশারতিত্বাদবয়বানামবয়ব্যভাবঃ॥ ॥৭॥৪১৭॥

অমুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) কৃৎস্ন ও একদেশে অর্থাৎ অবয়বীর সর্ব্বাংশ ও একাংশে অবয়বসমূহের বর্তুমানতার অভাববশতঃ অবয়বী নাই।

ভাষ্য। একৈকোহবয়বো ন তাবৎ কুৎস্নেহবয়বিনি বর্ত্ততে, তয়োঃ পরিমাণভেদাদবয়বান্তরসম্বন্ধাভাবপ্রসঙ্গাচ্চ। নাপ্যবয়ব্যেকদেশেন, ন হুস্থান্তেহবয়বা একদেশস্থূতাঃ সন্তীতি।

অনুবাদ। (১) এক একটি অবয়ব সমস্ত অবয়বীতে থাকে না। যেহেতু, সেই অবয়ব ও অবয়বীর পরিমাণের ভেদ আছে এবং ( একাবয়বব্যাপ্ত ঐ অবয়বীতে ) অন্য অবয়বের সম্বন্ধের অভাবের আপত্তি হয়। (২) অবয়বীর একদেশাবচ্ছেদেও অর্থাৎ এক এক অংশেও এক একটি অবয়ব থাকে না। যেহেতু, এই অবয়বীর অন্য অর্থাৎ অবয়বসমূহ হইতে ভিন্ন একদেশভূত অবয়ব নাই।

টিপ্লনী। "বৃত্তানুপপত্তি"প্রযুক্ত অব্যবীর অভাব দিয় হওরার তদ্বির সংশ্র হইতে পারে না, ইহা পুর্বস্থুত্রে উক্ত হইরাছে। এখন ঐ "বৃত্তারু শপত্তি" কেন হয় ? ইহা প্রকাশ করিয়া পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিতে মহর্ষি প্রথমে এই হাত্র বা বলিয়াছেন বে, অবয়বীর সর্বাংশে এবং একাংশেও তাহার অবয়বগুলির বৃত্তিম বা বর্ত্তন নতা নাই। অর্থাৎ অবয়বীর সর্বাংশ বাাপ্ত করিয়াই তাহাতে অবয়বগুলি বর্ত্তমান থাকে, ইহা বেনন বলা যায় না, তদ্রপ অবয়বার একাংশেই তাহার এক একটি অবরব বর্ত্তনান থ'কে, ইহাও বলা যায় না। স্থতরাং অবরবীতে অবরবসমূহের বর্ত্তমানতার কোনকাপে উপপত্তি না হওয়ার অব্যব্তির অভাব, অর্থাৎ অব্যব্তী নাই, ইহাই দিদ্ধ হয়। তাৎপর্য্য এই যে, "অবয়বী" স্বীকার করিতে হইলে তাহা অব্যববিশিষ্ট, অর্থাৎ তাহাতে তাহার অবয়বগুলি বর্ত্তমান খ্যকে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। যেমন বৃক্ষকে অবয়বী এবং উহার শাথাদিকে উহার অবয়ব বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। তাহা হইলে বৃক্ষ শাথাদি অবয়ববিশিষ্ট অর্থাৎ বুক্ষে শাথাদি আছে, ইহাও স্বীকার করা হইরাছে। কিন্তু ইহাতে প্রশ্ন এই যে, ঐ বৃক্ষ-রূপ একটি অবয়বীর সর্বাংশেই কি তাহার এক একটি অবয়ব থাকে ? অথবা ঐ বৃক্ষরূপ অবয়বীর এক এক অংশে তাহার এক একটি অবয়ব থাকে ? বৃক্ষরূপ অবয়বীর সর্বাংশ ব্যাপ্ত করিয়া তাহার এক একটি অবয়ব থাকে, ইহা বলা যায় না। কারণ, ঐ বৃক্ষরূপ অবয়বী, তাহার শাথাদি অবরব হইতে বৃহৎপরিমাণ। শাথাদি অবরব তদপেকায় ক্ষুদ্রপরিমাণ। স্কুতরাং অবরব ও অব্যব্যব্য প্রিমাণের ভেদ্বশতঃ ঐ বৃক্ষের কোন অব্যব্ই সমস্ত বৃক্ষ ব্যাপ্ত করিয়া তাহাতে থাকিতে পারে না। বৃক্ষের দর্কাংশে তাহার কোন অবয়বেরই "বৃত্তি" অর্থাৎ বর্ত্তমানতা সম্ভব নহে। ক্ষুদ্রপরিমাণ দ্রব্য তদুপেক্ষার মহংপরিমাণ দ্রব্যের সর্ব্বাংশে বর্ত্তনান থাকিতে পারে না। স্কুত্রাং প্রত্যেক অবয়ব অবয়বীর সর্ব্বাংশে বর্ত্তমান আছে, ইহা কিছুতেই বলা যায় না। ভাষ্যকার উক্ত পক্ষ সমর্থন করিতে অরেও একটি হেতু বলিগছেন যে, কোন অবয়ব যদি সেই অবয়বীর সর্ব্বাংশেই বর্ত্তনান থাকে, তাহা হইলে নেই অবয়বীতে অহা অবয়বের দমনা ভাবের প্রদান হয়। অত এব অবরবীতে তাহার দর্সাংশে কোন অবরব নাই, ইহা স্বীকার্য্য। তাৎপর্য্য এই যে, যদি অবরবীর সর্বাংশেই তাহার অবয়বের বর্ত্তনানতা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে যে অবয়ব অবয়বীর সর্বাংশ ব্যাপ্ত করিয়া বর্ত্তমান আছে, দেই অবয়বের দহিতই ঐ অবয়বীর দমন্ধ স্বীকার্য্য। অন্ত অবয়বের সহিত তাহার সম্বন্ধ হইতে পারে না। কারণ, ঐ অন্যবী সেই এক অব্যবদারা ব্যাপ্ত হওয়ায় তাহাতে অন্য অবয়বের স্থান হইতে পারে না। কোন আদনের সর্ব্বাংশ ব্যাপ্ত করিয়া কেহ উপবেশন করিলে তাহাতে যেমন অন্ত ব্যক্তির দংযোগনম্বন্ধ সম্ভব হয় না, তদ্রাপ অবয়বীতে তাহার সর্বাংশ ব্যাপ্ত করিরা কোন অবরব বর্ত্তমান থাকিলে তাহাতে অন্ত অবরবের সম্বন্ধ সম্ভব হয় না। স্তত্তরাং তাহাতে অন্ত অবন্ধবন্ধ সম্বন্ধ নাই, ইহাই স্বীকান ক্রিতে হয়। কিন্ত তাহা ত স্বীকান ক্রা যাইবে না।

যদি পূর্ম্বোক্ত কারণে বলা যায় যে, অবয়বীর একদেশ বা একাংশেই তাহাতে অবয়বগুলি বর্ত্তমান থাকে, অর্থাৎ এক একটি অবয়ব, ঐ অবয়বীর এক এক অংশে বর্ত্তমান থাকে, তাহা ইইলে ত

আর পূর্বোক্ত মনুপপতি ও অপেতি নাই। কি ও এই দিতীয় পক্ষও বলা বাব না। কারণ, যে সমস্ত পদার্থকে ঐ অবয়বীর একদেশ বলিবে, ঐ সমস্ত পদার্থ ত উহার অবয়ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঐ সমস্ত অবয়ব ভিন্ন ইহার একদেশ বলিয়া পৃথক্ অবয়ব ত নাই। তাৎপর্য্য এই রে, কোন অবয়ব যদি অবয়বীর একদেশে থাকে, ইহা বৃণিতে হয়, তাহা হইলে সেই অবয়ব সেই অবয়ব-রূপ একদেশেই থাকে, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক অবয়বই সেই সেই অবয়ব-রূপ একদেশ বা অংশবিশেষেই অব্যবীতে বর্ত্তমান থাকে, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহাও সম্ভব নহে। কারণ, কোন প্রার্থই নিজে বেমন নিজের আধার হর না, তদ্রপ অন্ত আধারে থাকিতেও निः इहे निः इत अवराष्ट्रक्त ९ इत ना। कनकथा, अवत्रवीत এकालान ए अवत्रव के अवत्रवीत থাকিবে, ঐ অবয়ব হইতে ভিন্ন পদার্থ যদি ঐ একনেশ হয়, তাহা হইলেই উহ। সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু উহ। হইতে ভিন্ন একদেশভূত অবয়ব ত নাই। অবশ্য কুফাদি অবয়বীর ভিন্ন ভিন্ন বহু অবয়ব আছে। কিন্তু তন্মধ্যে এক অবয়ব অন্ত অবয়বন্ধপ একনেশে – সেই অবয়বীতে বর্ত্তনান আছে. ইহা ত বলা যাইবে না। কারণ, বৃক্ষের নিম্নস্থ শাখা উহার উচ্চস্থ শাখারূপ প্রদেশে ঐ বৃক্ষে আছে, ইহা সম্ভবই নহে। স্কুতরাং বৃক্ষের দেই নিমন্ত শাখা দেই শাখারূপ একদেশেই ঐ বৃক্ষ থাকে, ইহাই দিতীয় পক্ষে বনিতে হইবে। কিন্তু তাহা ত বলা যায় না। বার্ত্তিককার এই পক্ষে শেষে পূর্ব্ববৎ ইহাও বলিয়াছেন যে, যদি কোন অবয়ব দেই অবয়বন্ধপ একনেশেই ঐ অবয়বীতে বর্ত্তমান থাকে, তহো হইলেও উহা কি দেই অবয়বের দর্ব্বাংশে অথবা একাংশে অবয়বীতে বর্ত্তমান থাকে, ইহা বক্তব্য। কিন্তু পূর্ব্ববৎ উহার কোন পক্ষই বলা ঘাইবে না। উক্ত উভয় পক্ষেই পূর্ব্বোক্তরূপ দোষ অনিবার্যা। স্থতরাং অবয়ব অবয়বীতে তাহার একদেশে বর্ত্তনান থাকে, এই ষিতীয় পক্ষও কোনরূপে সমর্থন করা যায় না। স্কুতরাং অবয়বীতে কোনরূপেই অবয়বসমূহের বৃত্তি বা বর্ত্তমানতার উপপত্তি না হওয়ার অবয়বী নাই, ইহাই সিদ্ধ হয় ॥৭॥

#### ভাষ্য। অথাবয়বেম্বেবাবয়বী বর্ত্ততে—

অনুবাদ। যদি বল, অবয়বসমূহেই অবয়বী বর্ত্তমান থাকে, ( এতজুভরে পূর্ব্ব-পক্ষবাদী বলিতেছেন)—

#### সূত্র। তেষু চারতেরবয়ব্যভাবঃ॥৮॥৪১৮॥

অনুবাদ। সেই অবয়বসমূহেও (অবয়বীর) বর্তুমানতা না থাকায় অবয়বী নাই।

ভাষ্য। ন তাবৎ প্রত্যবয়বং বর্ত্তে, তয়োঃ পরিমাণভেদাৎ, দ্রব্যস্থ চৈকদ্রব্যস্থপ্রসঙ্গাৎ। নাপ্যেকদেশৈঃ, দর্ক্ষেন্যাবয়বাভাবাৎ। তদেবং ন যুক্তঃ সংশয়ো নাস্ত্যবয়বীতি। অনুবাদ। প্রত্যেক অবয়বে (অবয়বী) বর্ত্তমান থাকে না। যেহেতু সেই অবয়ব ও অবয়বীর পরিমাণের ভেদ আছে এবং দ্রব্যের অর্থাৎ অবয়বী বলিয়া স্বীকৃত বৃক্ষাদি দ্রব্যের একদ্রব্যবের আপত্তি হয় (অর্থাৎ বৃক্ষাদিদ্রব্য ভাহার প্রত্যেক অবয়বরূপ এক এক দ্রব্যে অবস্থিত হওয়ায় উহা একদ্রব্যাশ্রিত, ইহা স্বীকার করিতে হয়)। একদেশসমূহে সমস্ত অবয়বেও (এক অবয়বী) বর্ত্তমান পাকে না, যেহেতু অহ্য অবয়ব নাই। (অর্থাৎ বৃক্ষাদি অবয়বীর একদেশগুলিই ভাহার অবয়ব, উহা হইতে পৃথক্ কোন অবয়ব ভাহার নাই)। স্কৃতরাং এইরূপ হইলে (অবয়বিবিষয়ে) সংশ্য় যুক্ত নহে, (কারণ) অবয়বী নাই।

টিপ্পনী। অবয়বিবাদী অবশ্রন্থ বিলবেন যে, অবয়বীতে তাহার অবয়বদমূহ বর্ত্তমান থাকে, ইহাত আমরা বলি না। কিন্ত অবয়বদমূহেই অবয়বী বর্ত্তমান থাকে, ইহাই আমরা বলি। "অবয়বী" বলিলে অবয়বের দম্ফাবিশিষ্ট, এই অর্থ ই বুঝা বায়। অবয়ব ও অবয়বীর আধারাধ্যে ভাব সম্বন্ধ আছে। তন্মধ্যে অবয়বই আধার, অবয়বী আধেয়। স্থতরাং অবয়বীতে তাহার অবয়বগুলি কোনরূপে বর্ত্তশান থাকিতে না পারিলেও অবয়বগুলিতেই অবয়বী বর্ত্তনান থাকে, এই দিদ্ধান্তে কোন অনুপপত্তি বা আপত্তি না থাকায় অবয়বী নাই, ইহা আর সমর্থন করা যায় না। এতত্ত্বরে মহর্ষি এই স্থত্তের দ্বারা অবোর পূর্ব্রপক্ষবাদীর কথা বলিরাছেন যে, অব্যবসমূহেও অব্যবীর "বৃত্তি" বা বর্ত্তমানতা দন্তব না হওয়ার ঐ পক্ষও বলা বায় না, স্কুতরাং অবরবী নাই। অবয়বসমূহেও অবয়বীর বর্তুনানতা কেন সম্ভব নহে ? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার পূর্ব্ববং প্রথম পক্ষে বলিয়াছেন যে, সম্পূর্ণ অবয়বী তাহা হইতে ক্ষুদ্রপরিমাণ প্রত্যেক অবয়বে বর্ত্তনান থাকিতে পারে না। কারণ, ক্ষুদ্রপরিমাণ দ্রব্য কথনই বহৎপরিমাণ দ্রব্যের আধার হইতে পারে না। পরন্ত তাহা স্বীকার করিলে মবয়বীর একদ্রবাত্ব বা একদ্রব্যাশ্রিতহ স্বীকার করিতে হয়। করেণ, মবয়বগুলি পুথক পৃথক্ এক একটি দ্রবা। ঐ এক এক দ্রবোই যদি সম্পূর্ণ অবয়বীর বর্ত্তনানতা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ঐ অবরবী যে একদ্রব্যাঞ্জিত, এক দ্রব্যেই উণার উৎপত্তি হইরাছে, ইহা স্বীকার ক্রিতে হয়। ভাষো "একং দ্রবাং আশ্রানা ষ্ঠা" এই আর্থে "একদ্রবা" শব্দটি বহুত্রীহি সমাস। উহার অর্থ একদ্রব্যাপ্রিত। স্কুতরাং "একদ্রব্যত্ব" শব্দের দ্বারা বুকা বার—এক দ্রাপ্রিতত্ব। অব্যুৱী একদ্রব্যাপ্রত, ইহা স্বাকার করিলে মবরবা নেই একদ্রবাজ্ঞ, ইহাও স্বাকার করিতে হয়। তাহা স্বীকার করিলে দোষ কি ? ইহা বুঝাইতে বার্ত্তিককার পূর্ব্ববং এথানে বলিয়াছেন যে, যে অবয়বটি অবয়বীর আশ্রম বলিয়া গ্রহণ করিবে, ঐ অবয়বই দেই অবয়বীর জনক, ইহাই তথন বলিতে হইবে। তাহা হইলে দেই অবয়বীর দর্মনা উৎপত্তির আপত্তি হয়। তাৎপর্য্যটীকাকার এই আপত্তির কারণ বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, একাধিক দ্রয়ের পরস্পার সংযোগেই এক অবয়বী দ্রয়ের উৎপত্তি স্বীকার করিলে, সেই একাধিক অবয়বরূপ দ্রব্যাই সেই অবয়বীর আধার ও উপাদান-কার্গ হয়, ইহা স্বীকার

করা যায়। তাহা হইলে দেই একাধিক দ্রব্যের পরস্পার সংযোগের উৎপত্তির কারণ সর্বানা সম্ভব না হওয়ায় দর্মাদা অবয়বীর উৎপত্তি হইতে পারে না, ইহা বল। বায়। কিন্তু যদি পুথক্তাবে প্রত্যেক অবয়বকেই অবয়বীর আশ্রয় বলিয়। ঐ স্থালে প্রত্যেক অবয়বকৈই পৃথক্ ভাবে ঐ অবয়বীর উপাদান-কারণ বলিতে হয়, তাহা হইলে আর উহার উৎপত্তিতে অনেক অবয়বের সংযোগের কোন অপেক্ষা না থাকায় এক অবয়বজন্তই সর্বানা দেই অব্যবীর উৎপত্তি হইতে পারে। কারণ, ঐ অবয়বীর জনক সেই অবয়বদাতে যে পর্যান্ত মাতে, সে পর্যান্ত উহার উৎপত্তি কেন হইবে না গ বার্ত্তিককার শেষে পূর্ব্বপফবাদীর কথানুসারে তাঁহার পক্ষ সমর্থনের জন্ত আরও বলিরাছেন যে, অবয়বিবাদী যে পরমাণ্ডবয়ের সংযোগে ছাওক নামক অব্যবীর উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন, ঐ পরমাণ্ন তাঁহার মতে নিতা বলিয়া উহার বিনাশ নাই। স্বতরাং কারণের বিনাশজ্ঞ দ্বাণুকের বিনাশ হয়, ইহা তিনি বলিতে পারেন না। করেণের বিভাগজন্মই দ্বাণুকের নাশ হয়, ইহাও তিনি বলিতে পারেন না। কারণ, তাঁহার মতে ঐ দ্বুণুক নামক অবরবী যদি উহার অবরব প্রমাণ্ডত পথক ভাবেই বর্ত্তমান থাকে অর্থাৎ বিশ্লিষ্ট প্রত্যেক প্রমাণুই বনি তাহার মতে ঐ দ্বাণুকের আশ্রয় হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক পরমাণুই পৃথক ভাবে ঐ দ্বাণুকের উপাদান-কারণ হন্ন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে আর উহাতে পরমাগৃদ্ধরের পরস্পার সংযোগের অপেক্ষা না থাকায় সংযুক্ত পরমাগুরুয়ের বিভাগকেও দ্বাগুক নাশের কারণ বলা যায় না। স্কুতরাং তাঁহার উক্ত পক্ষে দ্বাগুক নাশের কোনই কারণ সম্ভব না হওয়ার দ্বাণুকের অবিনাশিত্বন্ধ নিতাত্বের আপত্তি কিন্তু দ্বাগুকের উৎপত্তি হওয়ায় উহাকে অবিনাশী নিতা বলা যায় না। উৎপত্তিবিশিষ্ট ভাব পদার্থ অবিনাশী, ইহার দৃষ্টাস্ত নাই। অবয়বিবাদীরাও দ্বাণুকের অবিনাশিত্ব স্বীকার করেন না।

# সূত্র। পৃথক্ চাবয়বেভ্যোইরতেঃ॥৯॥৪১৯॥

অনুবাদ। এবং অবয়বসমূহ হইতে পৃথক্ স্থানেও ( অবয়বার ) "বৃত্তি" অর্থাৎ বর্তুমানতা না থাকায় অবয়বী নাই।

ভাষা। "শ্বর্ষন্তভাব" ইতি বর্ত্তে। ন চারং পৃথগবয়বেভ্যো বর্ত্ততে, অগ্রহণান্নিত্যস্থপ্রসাচ্চ। তম্মান্নাস্ত্যবন্ধবীতি।

অনুবাদ। "অবয়ব্যভাবঃ" ইহা (পূর্বব্যূত্রে) আচে, অর্ধাৎ পূর্বব্যূত্র হইতে ঐ পদটি এই সূত্রে অনুবৃত্ত হইতেছে। (সূত্রার্থ) এই অবয়বী অবয়বসমূহ হইতে পৃথক্ স্থানেও বর্ত্তমান নাই। যে হেতু (অন্যত্র ) প্রত্যক্ষ হয় না এবং নিত্যুত্বর আপত্তি হয় (অর্থাৎ অনাধার অবয়বী স্বীকার করিলে উহার নিত্যুত্ব স্বীকার করিতে হয় ) অতএব অবয়বী নাই।

টিপ্রনী। যদি কেহ বলেন যে, অবর্ধী তাহার অব্যবসমূহ হইতে পৃথক্ কোন স্থানেই বর্ত্তমান থাকে, ইহাই স্বীকার করিব,— অবয়বদমূহে বর্ত্তমান ন। থাকিলেই বে অবয়বী অলীক, ইহা কেন হইবে ? এতত্ত্তরে পূর্ব্বপক্ষদমর্থক মহর্বি আবার এই স্থত্তের দ্বারা বলিয়াছেন যে, অবয়বদমূহ ইইতে পৃথক্ কোন স্থানেও অবয়বী বৰ্ত্তমান থাকে না, অতএব অবয়বী নাই। অবয়ব ব্যতিরেকে অন্তত্ত্র অবয়বী নাই, ইহা কিরূপে বুঝিব ? ভাষ্যকার ইহার হেতু বলিয়াছেন,—"অগ্রহণাৎ"। অর্থাৎ অবয়বসমূহ হইতে পুথকু কোন স্থানে অবয়বীর প্রত্যক্ষ না হওয়ায় অন্তত্ত্রও অবয়বী নাই, ইহা বুঝা যায়। বার্ত্তিককার ঐ তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন,—"অবয়বব্যতিরেকেণাগুত্র বর্ত্তমান উপ-লভোত ?" অর্থাৎ অবয়বী যদি অবয়ব ব্যতিরেকে অন্ত কোন স্থানে বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে দেই স্থানে তাহার প্রতাক্ষ হউক ? কিন্তু তাহা ত হয় না। অবয়ব ব্যতিরেকে কেহই অবয়বীর প্রত্যক্ষ করে না। অবয়বিবাদী পরিশেষে যদি বলেন যে, আচ্ছা, অবয়বী কোন স্থানে বর্ত্তমান না হইলেই বা ক্ষতি কি ? আমরা অগত্যা অনাধার অবয়বীই স্বীকার করিব ? এ জন্য ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন, — "নিতাত্বপ্রদক্ষাচ্চ"। অর্গাৎ তাহা হইলে অবয়বীর নিতাত্বাপত্তি হয়। কারণ, যে দ্রব্যের কোন আধার নাই, যাহা কোন দ্রান্তা বর্ত্তনান থাকে না, সেই অনাধার দ্রব্যের নিতাত্বই অবয়বিবাদীরা স্বীকার করেন। বেমন গগন প্রভৃতি নিতাদ্ব্য। কিন্তু অবয়বীর নিতাত্ব তাহারাও স্বীকার করেন না। ফলকথা, অবয়বদমূহ হইতে পৃথক্রপে বোন স্থানে অবয়বীর বৃত্তি বা বর্ত্তমানতাও কোন-রূপেই উপপন্ন না হওরায় অবর্ষিনামক জন্ম ত্রব্য কে:নরুপেই ধিদ্ধ হইতে পারে না। অবয়বীর অভাব বা অলীক বই দিদ্ধ হয়।

বৃত্তিকার বিশ্বনথে এই স্থাত্রের গোখ্যা করিয়াছেন যে, যদি বল, অবৃত্তি বা অনাধার অবস্থবীই 'দ্বীকার করিব ? এই জন্ম পূর্ব্ধেপক্ষ সমর্থক মহনি এই স্থাত্রের দারা আবার বলিয়াছেন যে, অবস্থব-



সমূহ হইতে পৃথক্ অবয়বী নাই। কেন নাই ? এতজ্ভরে স্ত্রশেষে বলা হইয়াছে "অব্ডেঃ"। অর্থাৎ অবয়বীর "বৃত্তি" বা কোন স্থানে বর্ত্তমানতা না থাকায় তাহার নিতায়ের আপত্তি হয়। বৃত্তিকার শেষে আবার বলিয়াছেন যে, অথবা অবয়বী তাহার অবয়বদমূহে সর্বাংশে অথবা একাংশে থাকে না, কিন্তু স্বয়্বরপেই থাকে, ইহা বলিলে পূর্ব্রপক্ষবাদী এই স্ত্রের দ্বারা ঐ পক্ষেও নিজ মত সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, অবয়বদমূহ হইতে পৃথক্ অবয়বী নাই। কারণ, "অবড়েঃ" অর্থাৎ যেহেতু অবয়বীর বৃত্তি বা বর্ত্তমানতা নাই। অবয়বী কোন স্থানে বর্ত্তনান না থাকিলে উহা অনাধার দ্বব্য হওয়ায় উহার নিতায়ের আপত্তি হয়। বৃত্তিকার পূর্ব্বোক্ত সপ্তম ও অষ্টম স্তর্ভ্রকে ভাষ্যকারের বাক্য বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন এবং আনেকের মতে উহা মহর্ষির স্ত্রে, ইহাও শেষে বলিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সপ্তম স্ত্রের অবতারণায় ভাষ্যকার "তদ্বিভজতে" এই বাক্যের প্রয়োগ করায় এবং এই স্ত্রের ভাষ্যারস্তে অষ্টম স্ত্র হইতে "অবয়ব্যভাবঃ" এই পদের অন্তর্ভির উল্লেখ করায় প্রবং এই স্ত্রের ভাষ্যারস্তে অষ্টম স্ত্র হইতে "অবয়ব্যভাবঃ" এই পদের অন্তর্ভির উল্লেখ করায় স্তর্পানি ভাষ্যকারের মতে যে ঐ জুইটী ন্যায়্বত্ত্ব, এ বিষয়ে সংশয় হয় না। তথাপি বৃত্তিকারের যে, কেন ঐ বিষয়ে সংশয় ছিল, তাহা স্ক্রীগণ চিন্তা করিবেন। মুদ্রিত "ন্যায়বার্ত্তিক" পুত্তকে "পৃথক্ চাবয়বেভাগহ্বয়ব্যবৃত্তে" এইরূপ স্ত্রপাঠ দেখা য়য় য় ৯ য়

#### সূত্র। ন চাবয়ব্যবয়বাঃ ॥১০॥৪২০॥

অমুবাদ। অবয়বী অবয়বসমূহও নহে অর্থাৎ অবয়বসমূহে অবয়বীর ভেদের ন্যায় অভেদও আছে, ইহাও বলা যায় না।

ভাষ্য। ন চাবয়বানাং ধর্মোহ্বয়বী, কমাৎ ? ধর্মমাত্রস্থ ধর্মিভি-রবয়বৈঃ পূর্ববং সম্বন্ধানুপপত্তেঃ পৃথক্ চাবয়বেভ্যো ধর্মিভ্যো ধর্মস্থাগ্রহণাদিতি সমানং।

অনুবাদ। অবয়বী অবয়বসমূহের ধর্ম্মাত্রও নহে। প্রেশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু ধর্ম্মাত্রের অর্থাৎ ধর্ম্মাত্র বলিয়া স্বীকৃত অবয়বীর ধর্মী অবয়বসমূহের সহিত পূর্ববিৎ সন্বন্ধের উপপত্তি হয় না এবং ধর্মী অবয়বসমূহ হইতে পৃথক স্থানে ধর্ম্ম অবয়বীর প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা সমান অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত হেতুর দ্বারা পূর্ববিৎ এই পক্ষেরও অনুপপত্তি সিদ্ধ হয়।

টিপ্পনী। কাহারও মতে অবরবী অবরবদন্হের ধর্মমাত্র, কিন্তু উহা অবরবদমূহ হইতে অত্যস্ত ভিন্ন পদার্থও নহে, অত্যন্ত অভিন্ন পদার্থও নহে। কারণ, অত্যন্ত ভিন্ন এবং অত্যন্ত অভিন্ন পদার্থদ্বরের মধ্যে একে অপরের ধর্ম বা ধর্মী হয় না। ঐরপ পদার্থদ্বরের ধর্মধিমিভাব হইতে পারে না। স্কুৎরাং অবরবী অবরবদমূহ হইতে কথঞিং ভিন্নও বটে, কথঞিং অভিন্নও বটে। তাহা হইলে অবরবী তাহার অবরবদমূহে কথঞিং অভেদ-সম্বন্ধে বর্তুমান থাকে, ইহাও বলা যাইতে পারে। সংকার্য্বাদী সাংখ্যাদি সম্প্রদারও স্ত্রাদি অবরব ইইতে বস্ত্রাদি অবরবীর আত্যন্তিক ভেদ

স্বীকার করেন নাই। সর্ব্ধশাস্ত্রজ্ঞ বৈয়াকরণ নাগেশ ভট্ট প্রভৃতিও উহা থণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন কাল হইতেই উক্ত বিষয়ে নানা বিচার ও মতভেদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কোন সম্প্রদায় অবয়ব ও অবয়বীর অভেদবাদী। কোন কোন সম্প্রদায় ভেলাভেদবাদী। অসৎকার্যাবাদী সম্প্রদায় আতান্তিক ভেদবাদী। এথানে পূর্ব্বপক্ষ সমর্থনের জন্য সর্ব্বশেষ মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত মতেরও থণ্ডন করিতে এই স্থত্তের দ্বারা বলিয়াছেন যে, অবয়বী অবয়বদমূহও নছে। অর্থাৎ উহা অবয়বদমূহ হইতে ভিন হইরাও যে অভিন, ইহাও বলা বায় না। অবশ্র অবরবী যদি অবরবদমূহের ধর্মা হন, ত'হা হইলে পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুদারে কেহ উহাকে অবয়বসমূহ হইতে কথঞ্চিৎ অভিন্নও বলিতে পারেন। কিন্তু অবয়বী অবয়বদমুহের ধর্ম হইতে পারে না। ভাষ্যকার পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথা সমর্থন করিতে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত হেতুর উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, অবয়বী যদি অবয়বসমূহের ধশ্মমাত্র হয়, তাহা হইলেও ত ধর্ম অব্যবসমূহে উহার সতা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু অব্যব-সমূহে যে অবয়বী কোনরপেই বর্ত্তমান হয় না, ইহা পূর্রেই উক্ত হইয়াছে। স্কুতরাং ধর্মী অবয়ব-সমূহের সহিত অবয়বীর সম্বন্ধের উপপত্তি না হওয়ার অবরবী অবয়সমূহের ধর্ম, ইহাও বলা যায় না। আর যদি কেহ বলেন যে, অবয়বী অবয়বনমূহের ধর্মাই বটে, কিন্তু উহা ধর্মী অবয়বনমূহ হইতে পৃথক্রপে বা পৃথক্ স্থানেই বর্ত্তমান থাকে। এতত্বভরে ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, ধর্মী অবয়বদ মূহ হইতে পৃথক্ রূপে বা পৃথক্ স্থানে উহার ধর্ম অবয়বীর বে প্রত্যক্ষ হয় না, এই হেতু পূর্ববং এই মতেও তুলা। অর্থাৎ ঐ হেতুর দারা ধর্ম অবরবী যে, ধর্মী অবরবসমূহ হইতে পৃথক্ স্থানে বর্ত্তমান থাকে না, ইহা পূর্ব্ববৎ দিদ্ধ হয়। স্কুতরাং এই মতেও পূর্ব্ববৎ ঐ কথা বলা যায় না। অবয়বদমূহের ধর্ম অবয়বী কোন স্থানেই বর্ত্তমান থাকে না, উহার কোন আধার নাই, ইহা বনিলে পূর্ব্বিৎ উহার নিতাত্ত্বের আপত্তি হয়, ইহাও এখানে বার্ত্তিককার বলিমাছেন। এবং পরে তিনি আরও বলিয়াছেন যে, অবয়বী সমস্ত অবয়বে একদেশে বর্ত্তমান থাকে, ইহা বলিলে অবয়বী অবয়বসমূহ মাত্র, ইহাই ফলতঃ স্বীকৃত হয়। তাৎপর্যাটীকাকার বার্ত্তিককারের ঐ কথার গুঢ় তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অবয়বী অবয়বসমূহে একদেশে বর্ত্তমান থাকে, ইহা বলিলে অবয়বীর দেই একদেশগুলি অবয়বদমূহে বর্ত্তগান থাকে কি না, ইহা বক্তবা। একদেশগুলি যদি অবয়বদমূহে বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে ঐ একদেশগুলিই বস্তুতঃ অবয়বী, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ঐ একদেশগুলি নানা পদার্থ, উহা অবয়বদমষ্টি হইতে কোন পৃথক্ পদার্থ নহে। স্থতরাং অবয়বী ঐ একদেশ বা অবয়বদমষ্টি মাত্র, ইহাই ফলতঃ স্বীকৃত হয়। বার্ত্তিককার সর্ব্বশেষে আরও বলিয়াছেন যে, অবয়বী এক অবয়বে একদেশে বর্ত্তমান থাকে, ইহা বলিলে কোন এক অবয়বের প্রতাক্ষ হইলেই তৎস্থানে দেই অবয়বীর প্রত্যক্ষ হউক? কিন্তু তাহা ত হয় না। বেমন বস্ত্রের অবয়ব স্ত্তরাশির মধ্যে একটি স্থত্তের প্রত্যক্ষ হইলে কথনই বস্ত্রের প্রত্যক্ষ হয় না। তাৎপর্যাটীকাকার পূর্ব্বোক্ত মতবিশেষের উল্লেখ ও সমর্থনপূর্ব্বক উহার খণ্ডনার্থ এই ফ্রের

অবতারণা করিয়া পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতামুদারে উক্ত মতের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, অবয়বীতে অবয়বসমুহর ভেদের স্থায় অভেদও আছে, ইহাবলাধায় ন। কারণ, ভেদের অভাব অভেদ, মতেদের মতাব তেন। স্কৃতরাং উচা পরম্পর-বিরুক্ধ বলিয়া কথনই একাধারে থাকিতে পারে না। পরস্তু যদি অবয়বী ও অবয়বসমূহের আত্যন্তিক অতদেই স্থীকার করা যায়, তাহা হইলে অবয়বীকে অবয়বসমূহের ধর্ম বলা যায় না। করেশ, আত্যন্তিক অতির পদার্থবয়ের ধর্মধর্মিতাব হইতে পারে না। স্কৃতরাং অবয়বী ও অবয়বসমূহের আত্যন্তিক তেনই স্থীকার্মা। তাহা হইলে অবয়বীকে অবয়বসমূহের ধর্মাও বলা যাইতে পারে। কারশ, যেমন আত্যন্তিক তেন থাকিলেও কোন কোন পদার্থের কার্মকারণভাব স্থীকৃত হইয়াছে, তত্রপ আত্যন্তিক তেন থাকিলেও কোন কোন পদার্থের কার্মকারণভাব স্থীকৃত হইয়াছে, তত্রপ আত্যন্তিক তেন থাকিলেও কোন কোন পদার্থের কার্মকারণভাব স্থীকার্ম্ম হত্তরাং অবয়বী অবয়বসমূহ হইতে অত্যন্ত তির পদার্থ, কিন্তু উহার ধর্ম্ম ইহাই স্থীকার্ম্ম হইলে পূর্ব্বোক্ত দোব অনিবর্ম্ম। কারণ, অবয়বী যে অবয়বসমূহে কোনরূপে বর্ত্তনান হইতে না পারিলে উহা অবয়বসমূহের ধর্ম্ম হইতে পারে না। ব্রত্তিকার বিধানাথ এই স্ত্তের সরলভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অবয়বী ও অবয়বসমূহ যে অতির পদার্থ, অর্থনি ঐ উভয়ের তাদাল্ম বা অভেনই সম্বন্ধ, ইহাও বলা যায় না। কারণ, কেহ স্থতকেই বস্তু বলিয়া এবং স্তন্ত্তকেই গৃহ বলিয়া বৃর্মে না। পরস্তু অভেন সম্বন্ধ আধারাধের ভাবেরও উপপত্তি হয় না। স্ত্র ও বস্তু অভিয়, কিন্তু স্ত্র ঐ বস্তের আধার, ইহা বলা যায় না। চতুর্থ থণ্ডে সৎকার্যা-বাদের সমালোচনার উক্ত বিষয়ে অন্তান্ত কথা দেইবা। ১০।

#### সূত্র। একস্মিন্ ভেদাভাবাদ্ভেদশব্দপ্ররোগান্ত্রপাত্ত-রপ্রশ্বঃ ॥১১॥৪২১॥

অমুবাদ। (উত্তর) এক পদার্থে ভেদ না থাকায় ভেদ শব্দ প্রয়োগের অনুপপত্তি-বশতঃ ( পূর্বেবাক্ত ) প্রশ্ন হয় না।

ভাষ্য। কিং প্রত্যবয়বং কৃৎস্নোহ্বয়বী বর্ত্ততে অথৈকদেশেনৈতি নোপপদ্যতে প্রশ্নঃ। কম্মাৎ ? একস্মিন্ ভেদাভাবাদ্ভেদশবদ-প্রয়োগামুপপত্তেঃ। কৃৎস্কমিত্যনেকস্থাশেষাভিধানং, একদেশ ইতি নানাত্বে কস্থাচিদভিধানং। তাবিমৌ কৃৎস্নৈকদেশশব্দৌ ভেদবিষয়ৌ নৈকস্মিন্ন্পপদ্যতে, ভেদাভাবাদিতি।

অনুবাদ। কি প্রত্যেক অবহবে সমস্ত অবয়বী বর্ত্তমান থাকে ? অথবা এক-দেশ দ্বারা বর্ত্তমান থাকে ? এই প্রশ্ন উপপন্ন হয় না। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু এক পদার্থে ভেদ না থাকায় ভেদ শব্দ প্রয়োগের উপপত্তি হয় না। বিশদার্থ এই যে, "কৃৎস্ন" এই শব্দের দ্বারা অনেক পদার্থের অশেষ কথন হয়। "একদেশ" এই শব্দের দ্বারা নানাত্ব সর্থাৎ পদার্থের ভেদ থাকিলে কোন একটি পদার্থের কথন হয়। সেই এই "কুৎস্ন" শব্দ ও "একদেশ" শব্দ ভেদবিষয়, একমাত্র পদার্থে উপপন্ন হয় না। কারণ, ভেদ নাই। অর্থাৎ অবয়বা একমাত্র পদার্থ, স্থুভরাং তাহাতে "কুৎস্ন" শব্দ ও "একদেশ" শব্দের প্রয়োগ উপপন্ন না হওয়ায় পূর্বেবাক্তরূপ প্রশ্নই হইতে পারে না।

টিপ্লনী। মহর্ষি পূর্কোক্ত দপ্তম স্থত হইতে চারি চূত্র দ্বারা অবয়বী নাই অর্থাৎ অবয়বী অলীক, এই পূর্ব্বপক্ষের সমর্থন করিয়া, এখন ভাঁহার নিজ দিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে এই সূত্র ও পরবর্তী দাদশ হত্তের দারা পূর্ব্বপক্ষবাদীর যুক্তি খণ্ডন করিয়াছেন। সপ্তম হত্তের দারা পূর্ব্বপক্ষ-বাদীর কথা বলা হইয়াছে যে, অবয়বদমূহ সমস্ত অবয়বীতে বর্ত্তমান থাকে না এবং অবয়বীর এক-দেশেও বর্ত্তমান থাকে না, অত এব অবয়বী নাই। কিন্তু অবয়বীতে যে তাহার অবয়বসমূহ বর্ত্তমান থাকে, ইহা মহর্ষি গোতম ও তন্মতারুবর্জী কাহারই সিদ্ধান্ত নহে। তাঁহাদিগের মতে সমবায়ি-কারণেই সমবায় সম্বন্ধে তাহার কার্য্য বর্ত্তমান থাকে। অব্যবসমূহই অব্যবীর সমবায়িকারণ। স্নতরাং ঐ অবরবসমূহেই সমবার সম্বন্ধে অবরবী বর্ত্তমান থাকে, ইহাই দিদ্ধাস্ত। কিন্তু উক্ত দিদ্ধান্তেও পূর্ব্বণক্ষবাদী অবশুই পূর্ব্বৎ প্রশ্ন করিবেন যে, কি প্রত্যেক অবয়বে দমস্ত অবয়বীই বর্ত্তমান থাকে ? অথবা একদেশের দারা বর্ত্তমান থাকে ? এতগ্রন্তরে মহর্ষি এই স্থক্তের দারা বলিয়াছেন যে, এরূপ প্রশ্নই হয় না। কারণ, বৃক্ষাদি অবয়বীগুলি পৃথক্ পৃথক্ এক একটি পদার্থ। যে কোন একটি অবয়বীকে গ্রহণ করিয়া এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না। কারণ, তাহাতে ভেদ নাই। অনেক পদার্থে ই পরস্পার ভেদ থাকে, একমাত্র পদার্থে উহা থাকে না। স্থতরাং তাহাতে ভেদ শব্দ প্রয়োগের উপপত্তি না হওয়ায় পূর্কো,ভরপ প্রশ্ন হইতে পারে না। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, "ক্লৎস্ন" শব্দের দ্বারা অনেক পদার্থের অশেষ বলা হইয়া থাকে। এবং "একদেশ" শব্দের দারা অনেক পদার্থের মধ্যে কোন একটা বলা হইয়া থাকে। অর্থাৎ পদার্থ অনেক হইলে সেখানেই ঐ সমস্ত পদার্থের সমস্তকে বলিবার জন্ম "ক্রংম" শক্তের প্রয়োগ হইয়া থাকে এবং ঐ স্থলে তন্মধ্যে কোন একটি প্রদার্থ বক্তব্য হইলেই "একদেশ" শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। স্নতরাং "রুৎস্ন" শব্দ ও "একদেশ" শব্দ ভেদ শব্দ বা ভেদবিষয়। অর্থাৎ পদার্থের ভেদ স্থলেই ঐ শব্দদ্বয়ের প্রয়োগ হইয়া থাকে। স্থতরাং বৃক্ষাদি এক একটি অবয়বী গ্রহণ করিয়া কোন অবয়বীতেই "রুৎস্ন" শব্দ ও "একদেশ" শব্দের প্রয়োগ উপপন্ন হয় না। কারণ, এক পদার্থ বলিয়া ঐ অবয়বীর ভেদ নাই। যাহা বস্ততঃ এক, তাহাতে "রুৎস্ন" ও "একদেশ" বলা যায় না। অবশ্য এক অবয়বীরও অনেক অবয়ব থাকায় সেই অবয়বসমূহে "রুৎস্ন" শব্দের প্রয়োগ এবং উহার মধ্যে কোন অবয়ব গ্রহণ করিয়া "একদেশ" শব্দের প্রয়োগ ইইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষবাদী যে, এক অবয়বীকেই গ্রহণ করিয়া তাহাতেই "রুৎম্ন" শব্দ ও "একদেশ" শব্দ প্রয়োগ-পূর্ব্বক এরূপ প্রশ্ন করিবেন, তাহা কোনরূপেই হইতে পারে না, ইহাই উত্তরবাদী মহর্ষির তাৎপর্য্য।

ফলকথা, পৃথক্ পৃথক্ এক একটি অবয়বী তাহার সমবায়িকার বর্ষরসমূহে সমবায় সহকে বর্ত্তমান থাকে। তাহাতে "কৃৎস্ন" ও "একদেশে"র কোন প্রসন্ধ নাই। যেমন দ্রব্যে দ্রব্য জাতি এবং ঘটাদি দ্রব্যে ঘটজাদি জাতি নিরবচ্ছিন্নরপেই সমবায় সম্বন্ধে বর্ত্তমান থাকে, তজ্রপ অবয়বসমূহেও অবয়বী নিরবচ্ছিন্নরপেই সমবায় সম্বন্ধে বর্ত্তমান থাকে, ইহাই দিদ্ধান্ত। স্কৃতরাং অবয়বী অবয়ব-সমূহেও কোনরূপে বর্ত্তমান থাকে না, ইহা বলিয়া অবয়বী নাই, অবয়বী অলীক, ইহা কথনই সমর্থন করা যায় না ॥১১॥

ভাষ্য। অন্যাবয়বাভাবামৈকদেশেন বর্ত্তে ইত্যহেতুঃ— অনুবাদ। অন্য অবয়ব না থাকায় ( অবয়বা ) একদেশ দারা বর্ত্তমান থাকে না, ইহা অহেতু অর্থাৎ হেতু হয় না।

#### সূত্র। অবয়বান্তরভাবেইপ্যরতেরহেতুঃ ॥১২॥৪২২॥\*

অনুবাদ। (উত্তর) অন্য অবয়ব থাকিলেও (অবয়বার) অবর্ত্তমানতাবশতঃ ("অবয়বাস্তরাভাবাৎ" ইহা) অহেতু অর্থাৎ উহা হেতু হয় না।

ভাষ্য। অবয়বান্তরাভাবাদিতি। যদ্যপ্যেকদেশোহবয়বান্তরভূতঃ স্থা-তথাপ্যবয়বেহ্বয়বান্তরং বর্ত্তে, নাবয়বীতি। অন্যাবয়বভাবেহপ্যব্তে-রবয়বিনো নৈকদেশেন বৃত্তিরন্যাবয়বাভাবাদিত্যহেতুঃ।

বৃত্তিঃ কথমিতি চেৎ ? একস্থানেকতাশ্রয়াশ্রিতসম্বন্ধলক্ষণা প্রাপ্তিঃ। আশ্রয়াশ্রিতভাবঃ কথমিতি চেৎ ? যস্ত যতোহস্থতাত্মলাভাত্মপপতিঃ স্থাশ্রয়ঃ। ন কারণদ্রব্যেভ্যোহস্তত্ত কার্যাদ্রব্যমাত্মানং লভতে। বিপর্যয়স্ত কারণদ্রব্যেষিতি। নিত্যেষু কথমিতি চেৎ ? অনিত্যেষু দর্শনাৎ সিদ্ধং। নিত্যেষু দ্রব্যেষু কথমাশ্রয়াশ্রিতভাব ইতি চেৎ ? অনিত্যেষু দ্রব্যগুণেষু দর্শনাদাশ্রয়াশ্রিতভাবস্থা নিত্যেষু দিদ্ধিরিতি।

তস্মাদ্বয়ব্যভিমানঃ প্রতিষিধ্যতে নিঃশ্রেয়দকামস্তা, নাবয়বী, যথা রূপাদিযু মিথ্যাদঙ্কপ্রো ন রূপাদ্য ইতি।

অনুবাদ। "অবয়বান্তরাভাবাৎ" এই বাক্য অহেতু। ( কারণ ) যদিও অবয়-

<sup>\*</sup> মুক্তিত অনেক পুস্তকে এবং "ভারব-ত্তিক" ও "ভারস্ফর্টনিবকোঁ এই স্থাল "অব্যৱস্থানাতাবেংশি" এই জ্বপ পাঠাদেশা যায়। কিন্তু উহা যে প্রসূত পাঠানহে, ইহা এই স্থাত্তর অর্থ প্যালোচনা করিলে সহজেই বৃক্ষা যায়। ভাষাকারের ব্যাপারে দ্বিগও উহা স্পষ্ট বৃক্ষা যায়।

নান্তরভূত একদেশ থাকে, তাহা হইলেও অবয়বে অন্য অবয়বই থাকিতে পারে, অবয়বী থাকিতে পারে না। ( সূ্ত্রার্থ ) অন্য অবয়ব থাকিলেও অবয়বীর অবর্ত্তমানতাবশতঃ (অবয়বসমূহে) অবয়বীর একদেশদারা বর্ত্তমানতা নাই, (স্তুতরাং) "অন্যাবয়বাভাবাৎ" ইহা অহেতু [অর্থাৎ অবয়বী তাহার অবয়বসমূহে একদেশ দ্বারাও বর্ত্তমান থাকে না, এই প্রতিজ্ঞার্থ সাধন করিতে পূর্ব্বপক্ষবাদী যে "অন্যাবয়বাভাবাৎ" এই হেতুবাক্য বলিয়াছেন, উহা হেতু হয় না। কারণ, ঐ অবয়বীর একদেশ হইতে ভিন্ন অবয়ব থাকিলেও এক অবয়বে অপর অবয়বই থাকিতে পারে, তাহাতে অবয়বী থাকিতে পারে না। স্কুতরাং উক্ত হেতুর দ্বারা পূর্ব্বপক্ষবাদীর সাধ্যসিদ্ধি হয় না, উহা হেতুই হয় না]।

প্রেশ্ন) বৃত্তি কিরূপ,ইহা যদি বল ? (উত্তর) অনেক পদার্থে এক পদার্থের আশ্রয়া-শ্রিত সম্বন্ধরূপ প্রাপ্তি অর্থাৎ সমবায়নামক সম্বন্ধ। আশ্রয়াশ্রিত ভাব কিরূপ, ইহা যদি বল ? (উত্তর) যে পদার্থ হইতে অন্যত্র যাহার আত্মলাভের অর্থাৎ উৎপত্তির উপপত্তি হয় না, সেই পদার্থ তাহার আশ্রয়। কারণদ্রব্য হইতে অন্যত্র অর্থাৎ জন্ম দ্রেরের সমবায়িকারণ অবয়বসমূহ হইতে ভিন্ন কোন পদার্থেই জন্মদ্রব্য আত্মলাভ করে না অর্থাৎ উৎপন্ন হয় না। কিন্তু কারণদ্রব্যসমূহে বিপর্যায় [ অর্থাৎ কারণদ্রব্যসমূহ, (অবয়ব) জন্মদ্রের ( অবয়বীতে ) উৎপন্ন হয় না, উহা হইতে অন্যত্র উৎপন্ন হয়, স্কতরাং জন্মদ্রব্য কারণদ্রব্যের আশ্রয় নহে ] (প্রশ্ন) নিত্যপদার্থে কিরূপ, ইহা যদি বল ? (উত্তর) অনিত্য পদার্থবিশোষে দর্শনবশতঃ সিদ্ধ হয়। বিশ্বদার্থ এই যে, (প্রশ্ন) নিত্যদ্রব্যসমূহে কিরূপে আশ্রয়াশ্রিতভাব সিদ্ধ হয়, ইহা যদি বল ? (উত্তর) অনিত্য দ্রব্য ও গুণপদার্থসমূহে আশ্রয়াশ্রিতভাবের দর্শনবশতঃ নিত্য দ্রব্য ও গুণে আশ্রয়াশ্রিতভাবের দর্শনবশতঃ নিত্য দ্রব্য ও গুণে আশ্রয়াশ্রিতভাবের দর্শনবশতঃ নিত্য দ্রব্য ও গুণে

অতএব মুক্তিকামী ব্যক্তির পক্ষে অবয়বিবিষয়ে অভিমানই নিষিদ্ধ হইয়াছে, অবয়বী নিষিদ্ধ হয় নাই। যেমন রূপাদি বিষয়ে মিথ্যাসংকল্পই নিষিদ্ধ হইয়াছে, রূপাদি বিষয় নিষিদ্ধ হয় নাই।

টিপ্পনী। অবয়বী তাহার নিজের সর্ব্বাবয়বে একদেশ দ্বারাও বর্ত্তমান থাকে না—এই পক্ষ
সমর্থন করিতে পূর্ব্বপক্ষবাদী হেতুবাক্য বলিয়াছেন,—"অন্তাবয়বাভাবাৎ"। পূর্ব্বোক্ত অষ্টম স্ত্রভাষ্যে
ভাষ্যকার ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন। মহর্ষির এই স্থত্তের দ্বারাও পূর্ব্বপক্ষবাদীর উক্তর্বনপ প্রভিজ্ঞাবাক্য ও হেতুবাক্য ব্ঝিতে পারা যায়। কারণ, মহর্ষি এই স্থত্তের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষবাদীর কোন হেতুবাক্য যে হেতু হয় না, ইহা সমর্থন করিতে "অবয়বান্তরভাবেহপ্যবৃত্তেঃ" এই কথার দ্বারা অন্ত অবয়ব থাকিলেও অবয়বী তাহার নিজের অবয়বদমূহে একদেশদারা বর্ত্তমান থাকিতে পারে না, ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন। স্থতরাং পূর্ব্বপক্ষবানীর "অস্তাবয়বাভাবাৎ" এই হেতুবাক্যকেই গ্রহণ করিয়া মহর্ষি বে, এই স্থত্রের দ্বারা উহাকেই অহেতু বলিয়াছেন, ইহা স্পঠই বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকারও প্রথমে মহর্ষির উক্তরূপ তাৎপর্য্যই ব্যক্ত করিয়া মহর্ষির এই স্থাত্রের অবতার্ণা করিয়াছেন। এবং পরে ভাষ্যারস্তে "অন্তাবয়বাভাবাৎ" এই পূর্ব্বোক্ত হেতুবাক্যের অর্থাত্মবাদ করিয়া বলিয়াছেন, "অবয়বান্তরাভাবাদিতি"। স্থত্যোক্ত "অহেতু" শব্দের পূর্ব্বে ঐ বাক্যের যোগ করিয়া স্থার্থ ব্যাথ্যা করিতে হইবে, ইহাই ভাষ্যকারের বিবন্ধিত। ভাষ্যকার পরে মহর্ষির "অবয়বা-স্তরভাবেহপার্ত্তেঃ" এই কথার তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যদিও অবয়বাস্তরভূত একদেশ থাকে, তাহা হইলেও অবয়বে দেই অবয়বান্তরই থাকিতে পারে, তাহাতে অবয়বী থাকিতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে, অবয়বী তাহার নিজের অবয়বসমূহে একদেশ দ্বারা বর্ত্তনান থাকে না, ইহা সমর্থন করিতে পূর্ব্বপক্ষবাদী হেতু বলিয়াছেন,—অবয়বান্তরাভাব। অর্থাৎ অবয়বী যে সমস্ত অবয়বে এক-দেশ দারা বর্ত্তমান থাকিবে, সেই সমস্ত অবয়বই তাহার একদেশ,উহা হইতে ভিন্ন কোন অবয়ব তাহার একদেশ নাই। তাহা হইলে বুঝা যায় যে, উহা হইতে ভিন্ন কোন অবয়ব থাকিলে দেই একদেশ দ্বারা অবয়বী তাহার সর্ব্বাবয়বে বর্ত্তমান থাকিতে পারে, ইহা পূর্ব্বপক্ষবাদী স্বীকার করেন। তাই মহর্ষি বলিয়াছেন যে, অবয়বীর সেই সমস্ত অবয়ব ভিন্ন আর অবয়ব নাই, ইহা সত্য, কিন্তু তাহা থাকিলেও ত তদ্বারা অবয়বী তাহার সর্বাবয়বে বর্ত্তনান হইতে পারে না। কারণ, সেই অবয়বীর পৃথক্ কোন অবয়ব স্বীকার করিলে সেই পৃথক্ অবয়বই উহার অগ্রান্ত অবয়বে বর্ত্তমান থাকিতে পারে; তাহাতে অবয়বী বর্ত্তনান থাকিতে পারে না। অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদীর যুক্তি অনুসারে অবয়বীর অন্ত অবয়ব থাকা না থাকা, উভয় পক্ষেই অবয়বে অবয়বীর বর্ত্তমানতা সম্ভব হয় না। স্কুতরাং তিনি যে, অবয়বী তাহার দর্বাবয়বে একদেশদারাও বর্ত্তমান থাকে না, এই প্রতিজ্ঞার্থ সাধন করিতে "অক্সবেশ্ববাভাবাৎ" এই হেতুবাকা বলিয়াছেন, উহা হেতু হয় না।

পূর্ব্বেজি (১১শ ১২শ) ছই স্ত্রের দ্বারা মহর্ষি কেবল পূর্ব্বপক্ষবাদীর বাধক যুক্তির থণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নিজমতে অবয়বীতেই তাহার অবয়বদমূহ বর্ত্তনান থাকে, অথবা অবয়বদমূহেই অবয়বী বর্ত্তনান থাকে এবং দেই বর্ত্তনানতা কিরূপ ? তাহা মহর্ষি এথানে বলেন নাই। স্তায়দর্শনের সমান তন্ত্র বৈশেষিকদর্শনে মহর্ষি কণাদ তাহা বলিয়াছেন। তদন্মণারে ভাষাকার নিজে এথানে পরে আবশুক বাধে প্রশ্নপূর্ব্বক মহর্ষি গোতমের দিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, অনেক পদার্থে এক পদার্থের আশ্রমাশ্রিত সম্বন্ধরূপ যে প্রাপ্তি, তাহাই ঐ উভয়ের বৃত্তি বা বর্ত্তনানতা। "প্রাপ্তি" শব্দের অর্থ সম্বন্ধ। প্রাচীন কালে সম্বন্ধ ব্রাহ্মত "প্রাপ্তি" শব্দের প্রয়োগ হইত। প্রকৃত স্থলে অরয়বসমূহই অবয়বীর আশ্রয়, অবয়বী তাহার আশ্রিত। স্থতরাং অবয়বসমূহেই অবয়বী বর্ত্তমান থাকে। ঐ স্থলে আশ্রয় ও আশ্রিতের সম্বন্ধরূপ প্রাপ্তি সমবায় নামক সম্বন্ধ। বার্ত্তিক কার উদ্যোতকর এই দিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিতে নিধিয়াছেন,—"বৃত্তিরবয়বের্থ আশ্রয়াশ্রমানতার সম্বন্ধর উর্বেশ ভাষাকার পরে

বলিয়াছেন যে, যে পদার্থ হইতে ভিন্ন পদার্থে যাহার উৎপত্তি হয় না অর্থাৎ যে পদার্থেই যাহা উৎপন্ন হইয়া থাকে, দেই পদার্থই ভাহার আশ্রয়। জন্ম দ্রবোর সমবায়িকারণ যে সমস্ত দ্রব্য অর্থাৎ ঐ জন্ম দ্রব্যের অবয়বসমূহ, তাহাতেই ঐ জন্ম দ্রব্য অর্থাৎ অবয়বী দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে; উহা হইতে অন্ত কোন দ্রব্যে উৎপন্ন হয় না। স্কুতরাং অবয়বীর সমবায়িকারণ অবয়বসমূহই তাহার আশ্রয়। কিন্তু সেই অবয়বসমূহ অবয়বী দ্রব্যে উৎপন্ন না হওয়ায় অবয়বী দ্রব্য সেই অবয়বসমূহের আশ্রয় নহে। অবয়বসমূহ ও তজ্জ্য অবয়বী দ্রব্যের এই যে আশ্রয়াশ্রিতভাব, ইহা ঐ উভয়ের সমবায়নামক সম্বন্ধ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অর্থাৎ অবয়বসমূহে যে অবয়বী আশ্রিত বা বর্ত্তমান হয়, তাহাতে উভয়ের কোন সম্বন্ধ আবিশ্রক। কিন্তু ঐ উভয়ের সংযোগসম্বন্ধ উপপন্ন হয় না। কারণ, সংযোগদম্বন্ধ স্থলে দ্রবাদারের "যুতদিদ্ধি" থাকে অর্থাৎ অসংযুক্ত ভাবেও ঐ দ্রব্য-দ্বয়ের বিদ্যমানতা থাকে। কিন্তু অবয়বদমূহ ও অবয়বীর অদম্বন ভাবে কথনই বিদ্যমানতা শন্তব হয় না। অবয়বদমূহ ও অবয়বীর কখনও বিভাগ হয় না। স্থতরাং অবয়ব ও অবয়বীর সংযোগসম্বন্ধ কথনই উপপন্ন হয় না। তাই মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন, "যুত্রসিদ্ধা ভাবাৎ কার্য্যকারণয়োঃ সংযোগবিভাগে ন বিদ্যোত ।" "ইহেদমিতি যতঃ কার্য্যকারণুরোঃ স সমবায়ঃ" (বৈশেষিক-দর্শন, ৭ম অঃ, ২য় আঃ, ১৩শ ও ২৬শ হত্ত্র )। ফলকথা, অবয়বদমূহরূপ কারণ এবং অবয়বী দ্রব্যরূপ কার্য্যের অন্ত কোন সম্বন্ধ উপপন্ন না হওয়ায় সমবায়সম্বন্ধ অবশ্র স্বীকার্য্য, ইহাই মহর্ষি কণাদের সিদ্ধান্ত। শেষোক্ত স্থাত্তর ব্যাখ্যায় "উপস্কার"কার শঙ্কর মিশ্র বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থাত্ত "কার্য্যকারণয়োঃ" এই বাক্যটি উপলক্ষণ অর্থাৎ প্রদর্শনমাত্র। উহার দ্বারা কার্য্য ও কারণ ভিন্ন অনেক পদার্থও মহর্ষি কণাদের বিবক্ষিত। কারণ, কার্য্য-কারণভাবশৃত্ত অনেক পদার্থেরও সমবায় সম্বন্ধেই আশ্রয়াশ্রিতভাব স্বীকার করিতে হইবে। অস্ত কোন সম্বন্ধে তাহা সম্ভব হয় না। বেমন গোপ্রভৃতি দ্রব্যে যে গোত্ব প্রভৃতি জাতি বিদামান **আছে, তাহা স**মবায় ভিন্ন অন্ত কোন সম্বন্ধে উপপন্ন হয় না। শঙ্কর মিশ্র ইহা সমর্থন করিতে শেষে প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদের উক্তি' উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার কথিত যুক্তি অনুদারে বিচার দ্বারা সমবায় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। এবং তিনি বে পূর্ব্বেই "প্রতাক্ষময়ূথে" বিচার দারা "দমবায়প্রতিবৃদ্ধি" নিরাস করিয়াছেন, ইহাও সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন। ''সমবায়" সম্বন্ধ স্বীকার করিতে গেলে তুল্যযুক্তিতে অভাব পদার্থের ''বৈশিষ্ট্য" নামক অতিরিক্ত সম্বন্ধও স্বীকার করিতে হয়, এইরূপ আপত্তিও ''সমবায়প্রতিবন্ধি"। ভাট্ট সম্প্রদায় ঐ "বৈশিষ্ট্য" নামক অতিরিক্ত সম্বন্ধ স্বীকার করিতেন, ইহা বলিয়া শঙ্কর মিশ্র ''উপস্থারে" উক্ত মতেরও সংক্ষেপে থণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। তিনি ''প্রত্যক্ষময়ূৰেই" বিশেষ বিচার করিয়া, উক্ত বিষয়ে সমস্ত আপত্তির **থও**ন করিয়াছেন। গ্রে**কণ উপাধ্যায়ের** ''তত্বচিন্তানণি'র শঙ্কর নিশ্রকৃত টীকার নাম ''চিন্তামণিমর্থ''। তন্মধ্যে প্রথম প্রত্যক্ষধণ্ডের টীকাই "প্রত্যক্ষময়থ"নামে কথিত হইয়াছে ; উহা শঙ্কর মিশ্রের পৃথক্ কোন গ্রন্থ নহে। মূলকথা,

<sup>&</sup>gt;। অবৃত্যিকান,মাধ্যাধ্রভূত,নাং । সম্বক ইছেতি প্রতার্ভতঃ স সমব্যরঃ। প্রশ্বপাদ-ভা্ষ্দেবে সম্বায়প্রার্থনিকাগে জইবে। "অস্মক্ষেরিকামানহম্মূর্কিছি।"—উপ্সার ।

প্রকৃত স্থলে অবরবসমূহে বে অবরবীজব্য বিদ্যান থাকে, তাহা কোন সম্বন্ধ ব্যতীত সন্তব হয় না। কিন্তু সংযোগাদি অন্ত কোন সম্বন্ধও ঐ স্থলে স্বীকার করা বায় না। তাই মহর্ষি কণাদ সমবায় নামক অতিরিক্ত একটি নিতাদম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন। উক্ত যুক্তি অন্তদারে মহ্র্ষি গোতমও উহা স্বীকার করিয়াছেন, এ বিষয়েও সন্দেহ নাই। কারণ, তিনিও কণাদের ভালে আরম্ভবাদেই সমর্থন করিয়াছেন এবং অসংকার্যাবাদ সমর্থন করিয়া উপাদানকারণ ও কার্য্যের আত্যন্তিক ভেদই সমর্থন করিয়াছেন। পরস্ত তৃতীয় অধ্যায়ে "অনেকন্দ্রবাদমবায়াৎ" (১০০৮) ইত্যাদি স্থত্তেও "সমবায়" সম্বন্ধবাধক সমবায় শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। মহর্ষি কণাদও ঐরপ ক্তই বলিয়াছেন (তৃতীয় থণ্ড—১০৭ পৃষ্ঠা জন্তব্য)। আরও নানা কারণে মহর্ষি গোতমও যে সমবায়ন্মন্বন্ধ স্বীকার করিতেন, ইহা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা যায়।

কিন্তু সৎকার্য্যবাদী সাংখ্যাদি সম্প্রদায় "সমবায়" সম্বন্ধ স্বীকার করেন নাই। সাংখ্যস্থাকার বিলিয়াছেন,—"ন সমবায়েইন্তি প্রমাণাভাবাৎ" (৫।৯৯)। পরবর্তী স্থা তিনি সমবায় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষর অম্যানপ্রমাণ নাই, ইহা সমর্থন করিয়া প্রমাণাভাব সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকরে বিজ্ঞানভিক্ষ্ উহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে (১২।২৩) ছই স্থান্তের দ্বারাও ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য ও রামান্ত্রভা প্রভৃতি সমবায় সম্বন্ধর থণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য কণাদস্থান্তে যুক্তির সমালোচনাদি করিয়া বিশেষ বিচারপূর্ব্যক সমবায় সম্বন্ধ থণ্ডন করিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালে বৈশেষিক ও নৈয়ারিকসম্প্রদায়ের হছ আচার্য্য উক্ত বিষয়ে বছ আলোচনা করিয়া সমবায় সম্বন্ধ সমর্থন করায় শঙ্করাচার্য্যের মত সমর্থনের জন্ম মহানৈয়ায়িক চিৎস্থথ মুনি "তত্ত্বপ্রদীণিক।" (চিৎস্থা) প্রস্থে সমবায়সমর্থক প্রশন্তপ্রদান, উদয়নাচার্য্য, প্রীধর ভট্ট, বল্লভাচার্য্য, বাদীশ্বর, সর্ব্যদেব ও শিবাদিত্য প্রভৃতি আচার্য্যগণের উক্তির প্রতিবাদ করিয়া সমবায় সম্বন্ধর কোন লক্ষণই বলা যায় না এবং তদ্বিয়ের কেনে প্রমাণ্ড নাই, ইহা বিস্তৃত স্ক্র্ম বিচার দ্বারা সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তাহার ঐ বিচার স্ক্র্যীগণের অবশ্য পাঠ্য। বাহুলাভয়ে তাহার সেই সমস্ত বিচারের প্রকাশ ও আলোচনা করিতে পারিলাম না।

চিৎস্থথ মুনির কথার প্রত্যুক্তরে সংক্ষেপে বক্তব্য এই যে, সম্বন্ধিভিন্ন যে নিত্যসম্বন্ধ, তাহাই সমবায়, ইছাই সমবায় সম্বন্ধের লক্ষণ বলা যাইতে পারে। গগনাদি নিত্যপদার্থে যে সম্বন্ধ অভাব পদার্থ বিদ্যমান থাকে, তাহা ঐ গগনাদিস্থরূপ; স্কতরাং উহা অভাবপদার্থের সম্বন্ধী অর্থাৎ আশ্রন্ধ হওয়ায় নিত্যসম্বন্ধ হইলেও সম্বন্ধিভিন্ন নহে। অতএব ঐ সম্বন্ধ পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত হয় না। আকাশাদি বিভূ পদার্থের পরস্পর নিত্য সংযোগসম্বন্ধ স্বীকার করিলে ঐ সম্বন্ধ পূর্ব্বোক্ত সমবায়-লক্ষণাক্রান্ত হইতে পারে। কিন্তু ঐরূপ নিত্য সংযোগ প্রমাণসিদ্ধ হয় না। কারণ, উহা স্বীকার করিলে নিত্য বিভাগও স্বীকার করিতে হয়। পরন্ত চিৎস্থেমুনির প্রদর্শিত অন্ধমানের দ্বারা নিত্যসংযোগ সিদ্ধ বিলিয়া স্বীকার করিলেও উহার সম্বন্ধত্ব স্বীকার করা বায় না। বিশিষ্টবৃদ্ধির জনক না হওয়ায় উহার সম্বন্ধত্বই নাই। আর যদি উহার সম্বন্ধত্বও স্বীকার করা বায়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত সমবায়লক্ষণে সংযোগভিন্নত্ব বিশেষণ প্রবেশ করিয়াও উক্ত অভিযাপ্তিন্প দেশে বারণ করা বাইতে

পারে। সমবায় সম্বন্ধের যে, কোন লক্ষণই বলা যায় না, ইহা বলা যাইতে পারে না। আর চিৎস্থথমূনি যে ভাবে বিচার করিয়া সমস্ত লক্ষণের থণ্ডন করিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিলে তাঁহার ঐ সমস্ত বিচারই অসম্ভব হয়, ইহাও প্রণিধান করা আবশ্যক।

সমবায় সম্বন্ধে প্রমাণ কি ? এতছভবে নৈয়ায়িকসম্প্রদায় অনেক স্থলে সমবায়সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, ইহাই বলিয়াছেন এবং তাঁহারা উক্ত সম্বন্ধের সাধক অনুমানপ্রমাণ্ড প্রদর্শন করিয়াছেন। "গ্রায়লীলাবতী" গ্রন্থে বৈশেষিক বন্ন গ্রাচার্য্য বৈশেষিক মতে সমবায়ের প্রত্যক্ষতা অস্বীকার করিয়া তদ্বিষয়ে অনুমানপ্রমাণ্ট প্রদর্শন করিয়াছেন। পরবর্ত্তী "দিদ্ধান্তমুক্তাবলী" প্রভৃতি নব্য গ্রন্থেও সেইরূপ অনুমানই প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই অনুমান বা যুক্তির সার মর্ম্ম এই যে, গুণ, কর্ম্ম ও জাতি-বিষয়ক যে বিশিষ্ট জ্ঞান, তাহা বিশেষ্য ও বিশেষণের কোন সম্বন্ধবিষয়ক। কারণ, ঐরপ কোন সম্বন্ধকে বিষয় না করিয়া বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মে না। যেমন কোন শুক্ল ঘটে চক্ষুঃসংযোগ হইলে "এই ঘট শুক্লরপবিশিষ্ট" এইরূপ যে বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মে, তাহাতে ঐ ঘট ও তাহার শুক্ল রূপের কোন সম্বন্ধও অবশ্রুই বিষয় হয়। কিন্তু ঘট ও তাহার রূপের কথনই বিভাগ সম্ভব না হওয়ায় ঐ উভয়ের সংযোগদযন্ধ কিছুতেই বলা যায় না। ঐ উভয়ের তাদাত্ম্য বা অভেদ দমন্ধও বলা যায় না। কারণ, ঘট ও তাহার রূপ অভিন্ন পদার্থ নহে। কারণ, অভিন্ন পদার্থ হইলে ত্বগিন্দ্রিয়ের দারা ঘটের প্রতাক্ষকালে উহার দেই রূপেরও প্রতাক্ষ হইতে পারে। অন্ধ ব্যক্তিও ত্বগিন্দ্রিরের দ্বারা ঘট প্রত্যক্ষকালে উহার রূপের প্রত্যক্ষ কেন করে না? স্কুতরাং ঘট এবং তাহার রূপ ও তদগত রূপদ্বাদি জাতি যে অভিন্ন পদার্থ, ইহা বলা ষায় না; স্থায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় তাহা স্বীকার করেন নাই। স্থতরাং পূর্ব্বোক্ত বিশিষ্ট জ্ঞানে "দমবায়" নামক অতিরিক্ত একটা সম্বন্ধই বিষয় হয়, সমবার সম্বন্ধেই ঘটে শুক্ল রূপ থাকে, ইহাই স্বীকার্য্য।

সমবায়বিরোধীদিগের চরম কথা এই যে, সমবায় দম্ম স্থীকার করিলে উহা কোন্ দম্দ্রে বিদ্যমান থাকে? কোন্ দম্ম বিষর করিয়া তিরিষরে বিশিষ্ট জ্ঞান জন্ম? ইহাও ত বলিতে হইবে। অন্ত কোন্ দম্ম স্থীকার করিলে দেই দম্ম আবার কোন্ দম্মে বিদ্যমান থাকে? ইহাও বলিতে হইবে। এইরূপে অনস্ত দম্ম স্থীকার করিতে হইলে অনবস্থা-দোষ অনিবার্য্য। যদি স্থারপদ্যমেই সমবায়দম্ম বিন্যমান থাকে, ইহাই শেষে বাধ্য হইরা বলিতে হয়, তাহা হইলে গুণ, কর্ম ও জাতি প্রভৃতিও স্বরূপদম্মেই বিদ্যমান থাকে, ইহাই বলিব। অবয়ব ও অবয়বীর এবং দ্রব্য ও গুণাদির স্বরূপদম্মের স্থীকার করিলেই উপপত্তি হইতে পারে। অতিরিক্ত একটি সমবায় নামক সম্ম কল্পনার কোন কারণই নাই। এতহত্তরে সমবায়বাদী নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকদম্প্রদারের কথা এই যে, ঘটাদি দ্রব্যে যে রূপাদি গুণ ও কর্মাদি বিদ্যমান থাকে, তাহা স্বরূপ-দম্মেই থাকে বলিলে ঐ সম্ম কাহার স্বরূপ, তাহা নির্দ্রিরণ করিয়া বলা যায় না। কারণ, ঘটাদি দ্রব্যও অনস্ত, তাহার গুণকর্মাদিও অনস্ত। অনস্ত পদার্থকেই স্বরূপদম্ম বিদ্যা কয়না করা যায় না। কিন্তু আমাদিগের স্বীকৃত সমবায় নামক যে অতিরিক্ত সম্মান, তাহা দর্ম্বত্র এক। স্প্ররাং উহা স্বন্ধিক স্বরূপদম্মেই বিদ্যমান থাকে, ইহা স্বর্গ্যই বলা যায়। কারণ, ঐ স্বরূপদম্মেই উহা স্বন্ধিক স্বরূপদম্মের বিন্যা কারণ, ঐ স্বরূপদম্মের উহা স্বন্ধিক স্বরূপদম্মের বিদ্যমান থাকে, ইহা স্বর্গ্যই বলা যায়। কারণ, ঐ স্বরূপদম্মম্ম উহা স্বন্ধিক স্বর্গ্যক স্বরূপদম্মের বিদ্যমান থাকে, ইহা স্বর্গ্যই বলা যায়। কারণ, ঐ স্বরূপদম্মম্ম উহা স্বন্ধিক স্বরূপদম্মের বিদ্যমান থাকে, ইহা স্বর্গ্যই বলা যায়। কারণ, ঐ স্বরূপদম্মের উহা স্বন্ধিক স্বরূপদম্মের বিদ্যমান থাকে, ইহা স্বর্গ্যই বলা যায়। কারণ, ঐ স্বরূপদম্মের বিদ্যমান থাকে, ইহা স্বর্গ্যই বলা যায়। কারণ, ঐ স্বরূপদম্মের

মেই এক সমবায় হইতে বস্ততঃ অভিন প্লার্থ। তাহ'র স্থক্কও উহা হইতে অভিন পদার্থ। স্মতরাং ঐরপ স্থলে অনবস্থা বা কল্পনগৌরবের কোন অশেষ্কা নাই। পরস্ত যে স্থাল অস্ত সম্বন্ধের বাধক আছে, মত্ত কোন সম্বন্ধ সন্তবই হয় না, সেই স্থানেই বাধ্য হইয়া স্বরূপসম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। গুণ ও কর্ম্মাদি পদার্থের সম্বায় নামক অতিরিক্ত সম্বন্ধই অনুভব্সিদ্ধ ও সম্ভব, স্কুতরাং ঐ স্থলে স্থার্রপদম্বন্ধ বলা যায় না। কিন্তু অভাবপদার্থস্থলে আমরা যে স্থার্রপদম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছি, তাহা অনেক স্থানে অভাবের অনম্ভ আধারস্বরূপ হইলেও স্বীকার্যা। কারণ, ঐ স্তলে সমবায়সম্বন্ধ বলা যায় না। ঐরপ অতিরিক্ত কোন সম্বন্ধ স্থীকরেও করা যায় না। পরবর্ত্তী কালে নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি অভাব পনার্থের ভাট্টদল্মত "বৈশিষ্ট্য" নামক অতিরিক্ত সমন্ধও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পরেও সিদ্ধান্তমুক্তাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে নব্য নৈয়ান্ত্রিক বিশ্বনাথ পঞ্চানন প্রভৃতি উক্ত সম্বন্ধের অনুপ্রপত্তি সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। বৈশেষিকাচার্য্য শঙ্কর মিশ্র যে প্রত্যক্ষমন্ত্র্থে উক্ত বিষয়ে বিশেষ বিচার করিয়া সমবান্ত্রমন্ত্রের বাধক নিরাদ করিয়া গিরাছেন, ইহা পূর্ন্বেই বলিয়াছি। তবে ইহাও বক্তব্য বে, সমবায়সম্বন্ধ স্বীকার করিতে গেলে যদি তুল্য যুক্তিতে অভাব পদার্থের "বৈশিষ্ট্য" নামক অতিরিক্ত সম্বন্ধ স্বীকার্য্যই হয় এবং উহা প্রমাণ্সিদ্ধই হয়, তাহাতে সমবায়সম্বন্ধের খণ্ডন হয় না, ইহাও প্রণিধান করা আবশুক। "পদার্থতত্ত্বনিরূপণ" এছে রযুনাথ শিরোমণি সমবায়সম্বর্ম এবং উহার নানাত্ব স্থীকার করিয়াই অভাবের "বৈশিষ্ট্য" নামক অতিরিক্ত সমন্ধ স্থীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি দেখানে ইহাও স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে, অভাব পদার্থের বৈশিষ্ট্য নামক সম্বন্ধ অস্বীকার করিয়া স্বরূপদম্বন্ধই স্বীকার করিলে দমবায়দম্বন্ধের উচ্ছেদ হয়। করেণ, দমবায় স্থলেও স্বরূপসম্বন্ধই বলা যাইতে পারে।

পরস্ত কেবল স্থায়বৈশেষিকসম্প্রাদারই যে সমবায়দয়ন্ধ স্বীকার করিয়াছেন, আর কোন
দার্শনিক সম্প্রাদারই উহা স্বীকার করেন নাই; তাঁহারা সকলেই সমবায় সম্বন্ধের সাধক যুক্তিকে
অক্সান্থ করিয়াছেন, ইহাও সত্য নহে। প্রতিভার অবতার মীমাংসাচার্য্য গুরু প্রভাকরও স্থায়বৈশেষিকসম্প্রদায়ের স্থায় ব্যক্তি হইতে ভিন্ন দ্বাতির সমর্থন করিয়া জাতি ও ব্যক্তির সমবায়সম্বন্ধ
স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তবে তিনি সমবায়ের নিত্যত্ব স্বীকার করেন নাই। তাঁহার
সম্প্রদায়রক্ষক মহামনীবী শালিকনাথ "প্রকরণপঞ্চিকা" গ্রন্থে "জাতি-নির্ণয়" নামক তৃতীয় অধ্যায়ে
বিচারপূর্ব্বক প্রভাকরের মতের প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সেথানে অবয়বীর ওওনে
বৌদ্ধসম্প্রদায়ের পূর্ব্বোক্ত বৃত্তিবিকল্লাদিরও উল্লেখ করিয়া বিচার দ্বায়া খণ্ডনপূর্ব্বক অবয়বীরও
সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। শালিকনাথের উক্ত গ্রন্থে অবয়বী এবং সমবায়ের সমর্থনে গুরু প্রভাকরের
ব্যক্তিই বর্ণিত হইয়াছে।

ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত কথায় অবশুই প্রশ্ন হইতে পারে যে, গগনাদি নিতা দ্রব্যের আশ্রয় কোন

<sup>&</sup>gt;। "সমবায়ঞ্চ ন বয়ং কাশ্রপীয়। ইব নিতামূপেমঃ" ইতাদি "প্রকরণপঞ্জিক,"—২৯ পৃষ্ঠ জ্ঞার। বৈশেবিকদর্শনের স্থাম অধায়ের শেষ স্থানের "উপস্থার" জ্ঞান।

অবয়ব না থাকায় উহার উপাদানকারণ বা কোন কারণই নাই। স্কুতরাং ঐ সমস্ত দ্রব্যে আশ্রয়া-শ্রিতভার কিরণে দিদ্ধ হইবে ? আশ্রয়াশ্রিতভাব না থাকিলেও ত প্রাথেরি সভা স্বীকার যায় না। কারণ, যে প্লার্থের কোন আশ্রয় বা আধার নাই, তাহার অস্তিহই সম্ভব হয় না। ভাষ্যকার শেষে নিজেই উক্তরূপ প্রগ্ন করিলা, তত্ত্তরে বলিলাছেন যে, অনিতা দ্রব্যাদিতে যথন আশ্রয়াশ্রিতভাব দেখা যায়, তথন তদ্দৃষ্ঠান্তে নিতা দ্রব্যাদিতেও উহা দিদ্ধ হয়। স্বর্থাৎ দ্রবাদাদি হেতুর দ্বারা উহা নিত্য দ্রব্যাদিতে অনুমানপ্রমাণ্সিক, স্কতরং স্বীকার্য্য। ভাষ্যকারের এই কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, গগনাদি নিতা দ্রবোর সমবায়দম্বন্ধে কোন আশ্রর বা আধার না থাকিলেও কালিক সম্বন্ধে মহাকালই উহার আশ্রন্থ আছে। স্কুতরাং গগনাদি নিত্য দ্রব্যেরও আশ্রন্থাশ্রিত-ভাব অসম্ভব নহে। কালিক সম্বন্ধে মহাকাল যে, নিত্যদ্রব্য গগনাদিরও আধার, ইহা প্রাচীন মত বলিয়া ভাষ্যকারের ঐ কথার দারাও বুঝা যায়। কারণ, উক্ত মত স্বীকার না করিলে এথানে ভাষ্যকারের সিদ্ধান্ত সমূর্থন করা যায় না। নব্যনৈয়ায়িক বিশ্বনাথ পঞ্চাননও কিন্তু উক্ত মত গ্রহণ করিয়াছেন এবং নব্যনৈরায়িক রঘুনাথ শিরোমণিও উক্ত মতের উল্লেখ করিয়া, তদমুদারে গ্রেশোক্ত ব্যাপ্তির দিদ্ধান্তলক্ষণের অগ্রন্ত্রপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন<sup>১</sup>। নিতাদ্রব্যের সমবায়দ**মন্ধে** আশ্রয়াশ্রিতভাব না থাকিলেও নিত্য দ্রব্য ও তদ্গত নিত্যগুণ পরিমাণাদির সমবায় সমস্কেই আশ্রয়া-শ্রিতভাব আছে। এইরূপ যে যুক্তির ছারা দ্রবা ও গুণের আশ্রাশ্রিতভাব দিদ্ধ হয়, সেই যুক্তির দারা কর্ম ও জাত্যাদি পদার্থের সম্বন্ধেও আশ্রয়শ্রিত ভাব দিদ্ধ হয়। ঘটহাদি জাতি ও "বিশেষ" নামক নিতা পদার্থও উহাদিগের আশ্রয় দ্রব্যাদিতে সমবায়সম্বন্ধেই বর্ত্তমান থাকে। মহর্ষি কণাদের উক্ত দিদ্ধান্ত ও তাহার কথিত দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্ত, বিশেষ ও সমবার নামক ষট্পদার্থ বে মহর্ষি গোতমেরও সন্মত, ইহা ভাষ্যকারের উক্তির দারাও সমর্থিত হর (প্রথম খণ্ড--১৬১ পৃষ্ঠা দ্ৰষ্টব্য )।

ভাষ্যকার উপসংহারে মূল বক্তব্য প্রকাশ করিরাছেন যে, অত এব মুমুক্ষর পক্ষে অবরবিবিষয়ে অভিমানই নিষিদ্ধ হইরাছে —অবরবী নিষিদ্ধ হয় নাই। তাৎপর্যা এই যে, এখানে অবরবীর বাধক যুক্তি খণ্ডিত হওয়ায় এবং দ্বিতীর অধ্যায়ে সাধক যুক্তি কথিত হওয়ায় অবয়বীর অসভা বলা যায় না এবং উহার অলীকত্বজ্ঞানকেও তত্বজ্ঞান বলা যায় না। তাই মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় স্ত্তে অবয়বিবিষয়ে অভিমানকেই রাগাদি দোষের মূল কারণ বলিয়া, ঐ অভিমানকে বর্জ্জনীয় বলিয়াছেন। ভাষ্যকার পরে ইহা দৃষ্ঠান্ত দ্বারা ব্ঝাইয়াছেন যে, যেমন পূর্ব্বোক্ত দিতীয় স্থতে মিথাাসংকল্লের বিষয় রূপাদিকে রাগাদি দোষের নিমিত্ত বলিয়া, ঐ মিথাাসংকল্লকেই প্রতিষেধ করা হইয়াছে, রূপাদি বিষয়কে প্রতিষেধ করা হয় নাই, তত্রপ অবয়বিবিষয়ে পূর্ব্বোক্তরূপ অভিমানকেই প্রতিষেধ করা হইয়াছে—অবয়বী সেই সমন্ত পদার্গের প্রতিষেধ করা হয় নাই। কারণ, অবয়বী ও

<sup>&</sup>gt;। অন্তর নিতারবাজা আগ্রিতসমিহোচাতে।—ভাষাপরিচেছ্র । আগ্রিতস্থ সমবায়াদিসম্বন্ধন বৃত্তিমন্থ। বিশেষণত্যা নিতাবোমপি কালানে) বৃত্তো :—বিখনাথকত সিদ্ধান্তমূক্তাবলী। "ফলপ্সম্বন্ধন গগ্নাদের ত্রিমন্ত্যুক্ত ইতাদি। রম্বাপ শিরোমণিকত বাাপ্তিসিদ্ধান্তলকণ-দীধিতি।

রূপাদি বিষয় প্রমাণ্যির প্রার্থ । উচ্চ প্রমার্থ তঃ বিদ্যালন আছে । স্কুতরং উচ্চানিগের অবভা বা অলীকায় সিম্নান্ত হুইতে পারে না ।

প্রবর্তী বৌদ্ধদশ্রনায় মহর্ষি গোড়মের পণ্ডিত পূর্নেকাকে মতই বিচ্যেপূর্বকে নিক্তেরপ্র সমর্থন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে হীনবানসম্প্রদারের অন্তর্গত সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক সম্প্রদার বাহা পদার্থ স্থীকার কবিরাই উহতেক প্রদণ্পুঞ্জ ব্যিতেন। উত্যাদিগের মাত প্রমণ্পুঞ্জ ভিন পুথক অবয়বী নাই। ভাষাকার বাংস্কারন হিতীয় অধ্যায়ে বিশেষ বিচারপূর্বাক উক্ত মতেরই পঞ্জন ক্রিয়া অতিরিক্ত অব্যবীর দংস্থাপন ক্রিয়াছেন। দেখানে মহর্ষির সূত্রের হারাও উক্ত মতকেই পূর্ব্বপক্ষরপে ব্রিতে গারা যায়। এখানে মহর্বির গরবর্তা সূত্রের ছারাও উক্ত মতেরই আবার সমর্থন ও খণ্ডন ব্রাষার। অব্ভা বিজ্ঞানবাদীরাও অব্রবী দানিতেন না। কিন্তু তাহারা প্রমাণ্ড অস্বীকার করিয়। জ্ঞানকেই একমাত্র দংগদার্থ বলিয়া সমর্থন করিতেন। তাৎ-পর্যাটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র এই প্রকরণে বিজ্ঞানবদীকেই পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষির পরবর্তী সূত্র ও ভাষ্যকারের বিচারের ছারা তাহা ব্রাধার না। দে বাহাই ইউক, বৌদ্ধসম্প্রদারের মধ্যে দকলেই যে, নামা প্রকারে অব্যবীর গওন করিয়া মহর্দি গোতম ও বাৎস্থায়নের সিদ্ধান্ত অস্বীকার করিলাছিলেন, ইহা ব্রাবার। বৌদ্ধ মুগে অপর কোন নৈয়ায়িক ভারদর্শনের মধ্যে পূর্নের্বাক্ত স্ত্রগুলি রচনা করিয়া দরিবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, এইরূপে কল্পনার কোন প্রনাণই নাই। ভাষাকারের পরবর্তী বৌদ্ধ দার্শনিকগণ অব্যবীর খণ্ডন করিতে আরও অনেক যুক্তি প্রদর্শন করায় তৎকালে নুয়ানৈয়ারিক উচ্চ্যাতেকর দিতীয় অধ্যয়ে বিশেষ বিচার দারা ঐ সমস্ত যুক্তিও খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। তিনি এখানেও পরে তাহাদিগের আর একটি বিশেষ কথার উল্লেখ করিয়াছেন যে, যদি অতিরিক্ত অবয়বী থাকে, তহে৷ হইলে উহাতে অবয়বের রূপ হইতে পুথক রূপ থাকা আবশুক। নচেৎ উহরে চাকুব প্রতাক্ষ হইতে পারে না। কারণ, রূপশূভ জব্যের চাক্ষুৰ প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু অব্যবীতে অব্যবের রূপ হইতে পূথক্ কেনে রূপ দেখা যায় না। স্বতরাং অবয়ব হইতে অতিরিক্ত অবয়বী নাই। এতছতুরে উল্লোতকর বলিয<sup>া</sup>ছেন যে, অবয়বীর যথন প্রত্যাক্ত হইতেছে, তথন তাহাতে পৃথক্ রূপও অবশুই আছে। অবয়াবর রূপ হইতে পৃথক ভাবে তাহার প্রত্যক্ষ না হইলেও উহা প্রত্যক্ষিত্র। উহা স্বাকার না করিলে অব্যবীর সার্ব্ব-জনীন প্রত্যক্ষের অপলাপ হব। অবশ্র অবয়বীর প্রত্যক্ষের ন্যায় অবয়বেরও প্রত্যক্ষ হওয়ায় তাহারও রপের প্রতাক্ষ স্থীকার্যা। কিন্তু দেই রূপপ্রযুক্তই অবয়বীর প্রতাক্ষ বলা যায় না। কারণ, অভ জব্যের রূপপ্রযুক্ত রূপশৃত জব্যের চাক্ত্র প্রতাক্ষ হইলে বক্ষানি জব্যের রূপপ্রযুক্ত ঐ বৃক্ষাদিগত বাযুরও চাজুষ প্রতাক্ষ হইতে পারে। কিন্তু বৃক্ষাদি অব্যবীর বর্থন প্রতাক্ষ ইইতেছে, উহা যথন প্রমণ্পুঞ্জ বা অনীক হইতেই পারে না, তথন উহতেে অব্যবেদ রূপ হইতে পুথক্ ক অবশ্রাই আছে, এবং দেই অবয়বের রূপই দেই অবয়বীর রূপের অসমবায়িকরেণ, এই দিছান্তই স্বীকার্য্য। পূর্ব্বেক্তিরূপ কার্য্যকারণভাব স্বীকার করায় পূর্ব্বেক্তি দিদ্ধান্তে কোন বিরোধ নাই। কিন্তু বিনি অবয়বীর অন্তিত্ব অস্বীকার করিয়া উহার রূপান্তর নির্দেশ করিতে বলিবেন, তাঁহার দিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ হইবে। কারণ, অবয়বীর রূপান্তর-নির্দেশ করিতে বলিলে অবয়বীর অন্তিত্ব স্বীকরে ক্রিয়াই লইতে হইবে। তাহা হইলে তাহার দিদ্ধান্তহানি হওয়ায় নিগ্রহ অনিবার্য্য।

উদ্যোতকর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অবয়বের রূপজ্য অবয়বীর পৃথক্ রূপ সমর্থন করিতে শেষে কোন কোন অবয়বীতে চিত্ররূপও স্বীকার করিয়াছেন। নীল পীতাদি পৃথক্ পৃথক্ বিজাতীয় রূপবিশিষ্ট স্থ্যসমূহের দ্বারা যে বস্ত্র নির্মিত হয়, সেই বস্ত্ররূপ অবয়বীতে নীল পীতাদি কোন বিশেষ রূপ জ্মিতে পারে না। কারণ, উহার উপদোনকারণ স্ত্রসমূহে দর্ম্বত্রই নীল পীতাদি কোন বিশেষ রূপ নাই। অব্যাপ্যবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন রূপও জ্মি:ত পারে না। কার<sup>ু</sup>, রূপ মাত্রই ব্যাপাবৃত্তি। অর্থাৎ রূপ নিজের আশ্রয়-দ্রব্যকে ব্যাপ্ত করিয়াই থাকে, ইহাই দেখা যায়। স্থতরাং পূর্বোক্ত বস্ত্রে "চিত্র" নামে বিজাতীয় ব্যাপাত্তি একটি রূপবিশেষই জন্মে, ইহাই স্বীকার্য্য। অত নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের মতে পূর্ব্বোক্ত ঐ ব্যস্ত্র ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে নীল পীতাদি ভিন্ন ভিন্ন অব্যাপার্ত্তি রূপবিশেষ্ট জ্লে। সেই রূপসম্টিই "চিত্র" বলিয়া প্রতীত হয় এবং "চিত্র" নামে ক্থিত হয়। উহার কোন রূপই ঐ বস্ত্রের সর্ববংশ ব্যাপ্ত করিয়া না থাকায় ঐ সমস্ত রূপ দেখানে অব্যাপাবৃত্তি। উক্ত বিষয়ে প্রাচীন কাল হইতেই এইরূপ মতভেদ আছে। দর্কশাস্ত্রজ্ঞ বৈয়াকরণ নাগেশ ভট্ট "বৈয়াকরণ গ্রুমঞ্জ্ব।" গ্রন্থে শেষোক্ত মতই গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের টীকাকার তাঁহার মতের সম্থন করিয়াছেন। কিন্ত তাঁহাদিগের পূর্নের তাৎপর্যাদীকাকার বাচম্পতি মিশ্র শেষোক্ত মতের খণ্ডন করিয়া এখানে "চিত্র" রূপেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, রূপত্ব হেতুর দারা নীল পীতাদি সমস্ত রূপেরই ব্যাপার্ভিত্ব অনুমান-প্রমাণসিদ্ধ। রূপ ক্থনই অব্যাপ্যবৃত্তি হইতে পারে না। স্কুতরাং নীল পীতাদি নানা রূপবিশিষ্ট ফ্রুসমূহ-নির্শ্বিত বস্ত্রে "চিত্র" নামে একটি ব্যাপাত্তি পুথক রূপই আমরা স্বীকার করি। তাহা হইলে বৌদ্ধ-সম্প্রদায় ঐ স্থলে অবয়বীর রূপান্তরের যে অনুপ্রপতির সমর্থন করিয়াছেন, তাহাও থাকে না। কিন্ত নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি তাঁহার নিজমতপ্রতিপাদক "পদার্থতত্ত্বনিরূপণ" গ্রন্থে বাচম্পতি মিশ্রের থণ্ডিত ঐ মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। উহা তাঁহারই নিজের উদ্বাবিত নব্য মত নহে। তিনি রূপমাত্রই ব্যাপ্যকৃতি, এইরূপ নিয়ম অস্বীকার করিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্রাদিতে স্থাদি অবয়বের নীল পীতাদি ভিন্ন ভিন্ন রূপ-জন্ম অব্যাপাবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন নীলপীতাদি রূপবিশেষই শ্বীকার করিয়া, সেই রূপসমষ্টিই "চিত্র" বলিয়া প্রতীত ও "চিত্র" নামে কথিত হয়, ইহাই বলিয়াছেন। তিনি রূপমাত্রেরই ব্যাপাবৃত্তিত্ব নিষ্কম অস্বীকার করিয়া উক্ত মত সমর্থন করিতে "পদার্থতত্ত্বনিরূপণ" গ্রন্থে শোষে শাস্ত্রোক্ত পারিভাষিক নীল ব্যের এক্ষণ-বোধক বচনটী'ও উদ্ধৃত

লোহিতো বস্তু বর্ণেন মূথে পুচছে চ পাওঃ।
 খেতঃ পুরবিষাণাজনং স নীলবুন উচাতে॥

<sup>&</sup>quot;শুদ্ধিতেরে" আর্ত্রিয়ুন্দানের উদ্ধার্তন থাবজন। এখন প্রচলিত মুদ্রিত "শুখানাহিত,"; উক্তাবচন দেখা যায় না। "লিপিতসংহিত্য"র পারিভাষিক নাল রবের লক্ষণ-রে,ধক অন্তর্জার বচন (১৪শ) দ্রেজান

\*

করিরাছেন। শ্বৃতি ও পুরাণে অনেক স্থানে এ পারিভাষিক নীল ব্যের উরেথ দেখা যার'। উহার ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপের দত্তা শাস্তে কথিত হওয়ায় রূপমাত্রই ব্যাপ্যসৃত্তি, এইরূপ ব্রুমান শাস্ত্রবাধিত, ইহাই রঘুনাথ শিরোমণির চরম বক্তরা। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণি উক্ত মত সমর্থন করিলেও জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রভৃতি নব্য নৈয়ায়িকগণ উহা স্বীকার করেন নাই। "তর্কামৃত" প্রস্থে জগদীশ তর্কালঙ্কার এবং "দিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী"তে বিশ্বনাথ পঞ্চানন এবং "তর্কসংগ্রহে" ব্যাকার করিয়া গিয়াছেন। রঘুনাথ শিরোমণির "পদার্থতত্ত্ব-নিরূপণে"র টীকাকারহান্ত চিত্ররূপই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। রঘুনাথ শিরোমণির "পদার্থতত্ত্ব-নিরূপণে"র টীকাকারহান্ত চিত্ররূপবাদী প্রাচীন সতের যুক্তি সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। বিশেষ জিজ্ঞান্ত এটিকাছয় এবং "তর্কসংগ্রহ"-দীপিকার নীলক্ত্রী টীকার ব্যাখ্যা "ভাস্করোদয়া" দেখিলে উক্ত বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত মতভেদের যুক্তি ও বিচার জানিতে পারিবেন ১২।

ভাষ্য। ''সর্ব্ধাগ্রহণমবয়ব্যসিদ্ধে''রিতি প্রত্যবস্থিতোইপ্যেতদাহ—

অনুবাদ। "পর্ববাগ্রহণমবয়ব্যসিদেও" (২।১।৩৪) এই সূত্রের দ্বারা (পূর্ববপক্ষ-বাদী) "প্রত্যবস্থিত" হইয়াও অর্থাৎ দৃশ্যমান ঘটাদি পদার্থ পরমাণুপুঞ্জমাত্র, উহা হইতে ভিন্ন কোন অবয়বী নহে, এই মতে উক্ত সূত্রের দ্বার দোষ কথিত হইলেও (পূর্ববপক্ষবাদী আবার) ইহা অর্থাৎ পরবর্ত্তিসূত্রোক্ত উত্তর বলিতেছেন—

#### সূত্র। কেশসমূহে তৈমিরিকোপলব্ধিবতত্বপলব্ধিঃ॥ ॥১৩॥৪২৩॥

অনুবাদ। "তৈমিরিক" তথাৎ "তিমির" নামক নেত্ররোগগ্রস্ত ব্যক্তির কেশ-সমূহ বিষয়ে প্রত্যক্ষের ন্যায় সেই পরমাণুসমূহের প্রত্যক্ষ হয়।

ভাষ্য। যথৈকৈকঃ কেশস্তৈমিরিকেণ নোপলভাতে, কেশসমূহ-স্ত্রপলভাতে, তথৈকৈকে হণুর্নোপলভাতে, অণুসমূহস্ত্রপলভাতে, তদিদ-মণুসমূহবিষয়ং গ্রহণমিতি।

অনুবাদ। যেমন "তৈমিরিক" ব্যক্তি কর্ত্বক এক একটি কেশ প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু কেশসমূহ প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রপ (চক্ষুমান্ ব্যক্তি কর্ত্বক) এক একটি পরমাণু প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু পরমাণুসমূহ প্রত্যক্ষ হয়, সেই এই প্রত্যক্ষ পরমাণু-সমূহবিষয়ক।

গুল : বছৰ: পূঞ্জ: বলোকে,হণি গন্ধা, ব্যাগ্য ।

যাগেত লালেখামানেল লানালৈ, ব্যাধ্যপ্তাপে ।

টিপ্লনী। মহর্ষি প্রমাণুপুঞ্জ ভিন্ন অবয়বীর অন্তিত্ব সমর্থন করিতে দ্বিতীয় অধ্যায়ে "দর্ব্বাগ্রহণমবয়ব্যদিকে:" এই স্থতের দ্বরো যে যুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত পঞ্চম স্থতের দারা তাহা স্মরণ করাইয়া, পরে কতিপয় সুত্রের দ্বারা অবয়বি-বিষয়ে বাধক যুক্তির উল্লেখপূর্ন্মক থণ্ডন করিয়াছেন। এখন যিনি অবয়বী অস্বীকার করিয়া দুগুমান ঘটাদি পদার্থকে পরমাণুপুঞ্জমাত্র বলিয়াই সমর্থন করিয়াছিলেন, সেই পূর্ব্রপক্ষবাদী অন্ত একটী দৃষ্ঠান্ত দারা মহর্ষি-কথিত অবয়বীর সাধক পূর্ব্বোক্ত যুক্তির থণ্ডন করার, ভাহারও উল্লেখপূর্ব্বক থণ্ডন করা এখানে আবশ্রক বুৰিয়া, এই স্থত্তের দ্বারা পূর্ত্তপক্ষবাদীর দেই কথা বলিয়ছেন যে, যেনন যাহার চকু তিমির-রোগপ্রস্ত, ঐ ব্যক্তি ফীণদৃষ্টিবশতঃ একটি কেশ দেখিতে না পাইতেও কেশপুঞ্জ দেখিতে পায়, তজ্রপ চক্ষুদ্মান ব্যক্তিরা এক একটি পর্মাণু দেখিতে না পাইলেও পর্মাণপুঞ্জ অর্থাৎ সংযুক্ত পরমাণুদমূহ দেখিতে পার। দৃশুদান ঘটানি পদার্থের প্রতাক্ষ আমরাও স্বীকার করি, কিন্তু উহা পরমাণুপুঞ্জবিষয়ক। তাৎপর্য্য এই যে, নহর্ষি দ্বিতীয় অক্রায়ে "সর্ব্রাগ্রহণ্মবয়বাদিদ্ধেঃ" (২।১।৩৪) এই স্থত্তের দ্বারা বলিয়াছেন যে, যদি অবরবী সিদ্ধ না হয় অর্থাৎ প্রমাণুপুঞ্জ ভিন্ন অবরবী না থাকে, তাহা হইলে কোন প্লার্গেরই প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, প্রমাণু অতীক্রির প্লার্থ; স্কুতরাং উহার প্রত্যক্ষ অনস্কর। ঘটাদি পদার্থ বৃদি বস্তুতঃ প্রমাণুনাত্রই হয়, তাহা হইলে কোনরপেই উহার প্রত্যক্ষের উপপত্তি হয় না। সর্বান্ধনদিদ্ধ প্রত্যক্ষের অপলাপ করাও যায় না। প্রত্যক্ষ না হইলে তন্মূলক মন্তান্ত জ্ঞানও হইতে পারে না। স্থতরাং ঘটাদি পদার্থ যে, পরমাণুপুঞ হইতে ভিন্ন প্রত্যক্ষণোগা সুল অব্যবী, ইহা স্বীকার্যা। মহর্ষি উহার পরবর্তী স্থত্তের দারা দেখানে ইহাও বলিয়া আদিয়াছেন যে, যদি বল—দূরস্থ দেনা ও বনের ভায় পরমাণুদ**স্**হের প্রতা**ক হ**য়, কিন্তু তাহাও হইতে পারে না। কারণ, প্রনাণুগুলি দমস্তই অতীক্রিয়। কোনরূপেই উহাদিগের প্রতাক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু পূর্ম্মাক্ত "দর্মাগ্রহণমবয়বাদিদ্ধেঃ" এই সূত্রের দ্বারা পূর্ম-পক্ষবাদীকে মহর্ষি প্রতাবস্থান করিলেও অর্থাৎ তাহার মতে দোষ বলিলেও তিনি যথন আবার অন্ত একটি দৃষ্টান্ত দারা প্রত্যক্ষের উপপত্তি ননর্থন করিরাছিলেন, তথন তাঁহার দেই বথারও উল্লেখ-পূর্ব্বক মহর্ষির পূর্ব্বোক্ত যুক্তির সমর্থন করা আবগুক। তাই মহর্ষি এধানে আবার ছুইটি স্থত্তের দ্বারা তাহাই করিরাছেন। সপ্ররোজন পুনক্তির নাম অন্তবাদ, উহা পুনক্তি-দোষ নহে, ইহাও দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের শেষে মহবি বলিয়াছেন। ভাষ্যকারও এই ফ্ত্রের অবতারণা করিতে "প্রত্যবস্থিতোহপোতদাহ" এই কথার দারা পূর্ম্বোক্তরূপ প্রয়োজনই ব্যক্ত করিয়াছেন বুঝা যায়। প্রথম অধ্যায়ের শেষে "সাধর্ম্মাইবধর্ম্মাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতিঃ" এই স্থত্তের ব্যাখ্যায় বৃত্তিকার বিশ্বনাথ লিথিয়াছেন,—"প্রভাবস্থানং দূষণাভিধানং"। অর্থাৎ "প্রভাবস্থান" শক্তের ফলিতার্থ দোষকথন। তাহা হইলে যাহাকে ভাহার মতে দোষ বলা হল, তাহাকে "প্রত্যবস্থিত" বলা যায়। পূর্ব্বপক্ষবাদী পূর্ব্বোক্ত ফুত্রের দারাই "প্রত্যবস্থিত" হইয়াছেন। তথাপি আবার অন্ত একটি দৃষ্টান্ত দারা তিনি তাঁহার মতে প্রমাণুপুঞ্জরপ ঘটাদি প্লার্থের প্রত্যক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। "তৈমিরিক" ব্যক্তির কেশপ্জবিষয়ক প্রতাক্ষই তাঁহরে দেই দৃঠান্ত। "স্কুক্রতন্ত্রের উত্তরতন্ত্রের

প্রথম অধ্যান্তে এবং মাধ্য করের "নিদান" প্রস্তেও "তিমির" নামক নেত্র-রোগের নিদানাদি কথিত হইরাছে। "তিমির" শব্দের উত্তর স্বার্থে তিমিত প্রতান্ত্র-নিপ্সান্ধ "তৈমির" শব্দের দারাও ঐ "তিমির" রোগ বুঝা যায়। যাহার ঐ রোগ জন্মিরাছে, তাহাকে "তেমিরিক" বনা হয়। তাহার ঐ রোগবশতঃ দৃষ্টিশক্তি ফাল হওরার কুদ্র এক একটি কেশের প্রতাফ না হইলেও আনক কেশ সংযুক্তাবস্থার কোন স্থানে থাকিলে সেই কেশপ্রেজর প্রতাফ হইরা থাকে। দৃষ্টিশক্তি ফাল হইলে কুদ্র দ্রবার প্রতাফ হর না। কিন্তু স্থুল হইলে প্রতাফ হর, ইহা অভ্যত্রও দেখা বার। যেমন বৃদ্ধ ব্যক্তির যুবকের ভার কুদ্র অক্ষর দেখিতে পারেন না, কিন্তু স্থুল অক্ষর দেখিতে পারেন। এইরূপে পূর্ব্ধপক্ষরাদীর মতে আমরা প্রত্যেক প্রমাণু দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু আনেক প্রমাণু একত্র সংযুক্ত হইলে সেই পরমাণুপুঞ্জ আমরা দেখিতে পাই। পূর্ব্ধাক্তি তৈমিরিক ব্যক্তির কেশপুঞ্জ প্রত্যক্ষের ভারে আমানিগের পরমাণুপুঞ্জর প্রতাফ হইতে পারে এবং তাহাই হইন। থাকে। অর্থাৎ আমানিগের ঘটাদি পনার্থবিষ্যক যে প্রত্যক্ষ, তাহা বস্তুতঃ পরমাণুপুঞ্জবিষ্যক। স্থুতরাং উহার অনুপ্রপত্তি নাই। ভাষ্যবার উপসংহারে পূর্ব্ধপক্ষবানীর ঐ মূন সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিরাছেন । তা

### সূত্র। স্ববিষয়ানতিক্রমেণেন্দ্রিয়স্ত পটুমন্দভাবাদ্-বিষয়গ্রহণস্ত তথাভাবো নাবিষয়ে প্রবৃত্তিঃ ॥১৪॥৪২৪॥

অনুবাদ। (উত্তর) নিজ বিষয়কে অতিক্রম না করিয়া ইন্দ্রিয়ের পটুতা ও মন্দতাবশতঃ বিষয়-প্রত্যক্ষের "তথাভাব" অর্থাৎ পটুতা ও মন্দতা হয় ; অবিষয়ে অর্থাৎ ষে পদার্থ সেই ইন্দ্রিয়ের বিষয়ই নহে, তাহাতে ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি হয় না।

ভাষা। যথাবিষয়নি ক্রিয়াণাং পটুমন্দ ভাবাদ্বিষয় প্রহণানাং পটুমন্দ ভাবো ভবতি। চক্ষুঃ খলু প্রক্ষামাণং নাবিষয়ং গন্ধং গৃহ্লাতি, নিক্ষামাণঞ্চন স্ববিষয়াৎ প্রচাবতে। সোহয়ং তৈমিরিকঃ কন্চিচক্ষুর্বিষয়ং কেশং ন গৃহ্লাতি, গৃহ্লাতি চ কেশদমূহং, উভয়ং ছতৈমিরিকেণ চক্ষুষা গৃহতে। পরমাণবস্থতী ক্রিয়া ইন্রিয়াবিষয়ভূতা ন কেনচিদিক্রিয়েণ গৃহতে, সমুদিতাস্ত গৃহতে ইতাবিষয়ে প্রভিরিক্রিয়ন্ত প্রদজ্যেত। ন জাত্বগান্তরমণুভাো গৃহত ইতি। তে খলিমে পরমাণবঃ সন্নিহিতা গৃহ্মাণা অতীক্রিয়ন্থং জহতি। বিষুক্তাশ্চাগৃহ্মাণা ইন্রিয়বিষয়ন্থং ন লভন্ত ইতি। সোহয়ং দ্রব্যান্তরাকুৎপতাব্তিমহান্ ব্যাঘাত ইত্যুপ্রপাতে দ্রব্যান্তরং, যদ্প্রহণক্ষ বিষয় ইতি।

সঞ্চরমাত্রং বিষয় ইতি চেৎ ? ন, সঞ্চরস্য সংযোগভাবা-ভুসা চাতীন্দ্রিয়াপ্রয়স্যাপ্রহণাদযুক্তং। সঞ্চয়ং খলনেকস্থ সংযোগঃ, স চ গৃহ্মাণাপ্রয়ো গৃহতে, নাতীন্দ্রিয়াপ্রয়ঃ। ভবতি হীদমনেন সংযুক্ত-মিতি, তত্মাদযুক্তমেতদিতি।

গৃহ্মাণস্থেন্তিয়েণ বিষয়স্থাবরণাদ্যনুপলব্ধিকারণমুপলভ্যতে। তত্মামেন্তিয়দৌর্বল্যাদনুপলব্ধিরণূনাং, যথা নেন্তিয়দৌর্বল্যাচ্চকুষা--হনুপলব্ধির্গনাদীনামিতি।

অনুবাদ। যথাবিষয়ে অর্থাৎ স্ব স্ব গ্রাহ্ম বিষয়েই ইন্দ্রিয়সমূহের পটুতা ও মন্দতাবশতঃ বিষয়ের প্রত্যক্ষসমূহের পটুতা ও মন্দতা হয়। যেহেতু প্রকৃষ্ট চক্ষুও নিজের অবিষয় গন্ধকে গ্রহণ করে না। নিকৃষ্ট চক্ষুও নিজ বিষয় হইতে প্রচ্যুত হয় না ি অর্থাৎ উহাও কেবল তাহার নিজের গ্রাহ্য বিষয়েরই প্রত্যক্ষ জন্মায়। তাহার অগ্রাহ্য গন্ধাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মাইতে পারে না ]। সেই এই অর্থাৎ পূর্ববসূত্রোক্ত কোন তৈমিরিক ব্যক্তি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় একটি কেশ প্রত্যক্ষ করে না,—কিন্তু কেশ-সমূহ প্রত্যক্ষ করে। "অতৈমিরিক" (তিমিররোগশূন্ম ) ব্যক্তি কর্তৃক চক্ষুর দারা উভয়ই অর্থাৎ প্রত্যেকটি কেশ এবং কেশপুঞ্জ, এই উভয়ই গৃহীত হয়। কিন্ত পরমাণুগুলি সমস্তই অতীক্রিয় (অর্থাৎ) ইন্দ্রিয়ের বিষয়ভূতই নহে বলিয়া কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই গৃহীত হয় না। "সমুদিত" অর্থাৎ পরস্পার সংযুক্ত বা পুঞ্জীভূত প্রমাণুসমূহই গৃহীত হয়—ইহা বলিলে অবিষয়ে অর্থাৎ যাহা ইন্দ্রিয়ের বিষয়ই নহে, এমন পদার্থে ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি প্রদক্ত হউক ? (কারণ, পূর্ববপক্ষবাদীর মতে) কখনও পরমাণুসমূহ হইতে ভিন্ন কোন পদার্থ গৃহীত হয় না। ( পরন্ত পূর্বের্বাক্ত মতে ) সেই এই সমস্ত প্রমাণুগুলিই সন্নিহিত অর্থাৎ প্রস্পর সংযুক্ত বা সংশ্লিক হইয়া গৃহ্মাণ ( প্রত্যক্ষবিষয় ) হওয়ায় অতীন্দ্রিয়ত্ব ত্যাগ করে এবং বিযুক্ত অর্থাৎ বিভক্ত বা বিশ্লিষ্ট হইয়া গৃহ্মাণ না হওয়ায় ইন্দ্রিয়বিষয়ত্ব লাভ করে না, অর্থাৎ তখন আবার ঐ সমস্ত পরমাণুই অতীন্দ্রিয় হয়। দ্রব্যান্তরের অর্থাৎ পরমাণুপুঞ্জ ভিন্ন অবয়বী দ্রব্যের উৎপত্তি না হইলে সেই ইহা অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ অতি মহান্ ব্যাঘাত (বিরোধ) হয়, এ জন্ম যাহা প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, এমন দ্রব্যান্তর ( অবয়বী ) উপপন্ন ( সিদ্ধ ) হয়।

(পূর্কপেক্ষ) সঞ্জমাত্র বিষয় হয় অর্থাৎ প্রমাণুগুলি প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না,

たらなられて からって

কিন্তু উহাদিগের সঞ্চয়ই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, ইহা যদি বল ? (উত্র ) না,—
(কারণ) সঞ্চয়ের সংযোগরূপতাবশতঃ এবং অতীন্দ্রিয়াশ্রিত সেই সংযোগের প্রত্যক্ষ
না হওয়ায় অযুক্ত। বিশদার্থ এই যে, অনেক দ্রব্যেব সংযোগই সঞ্চয়, সেই
সংযোগও "গৃহ্মাণাশ্রেয়" হইলেই অর্থাৎ যাহার আশ্রয় বা আধার গৃহ্মাণ অর্থাৎ
প্রত্যক্ষের বিষয়, এমন হইলেই গৃহীত হয়। "অতীন্দ্রিয়াশ্রম" অর্থাৎ যাহার আধার
অতীন্দ্রিয়, এমন সংযোগ গৃহীত (প্রত্যক্ষ) হয় না। যেহেতু "এই দ্রব্য এই
দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত" এইরূপেই (সংযোগের প্রত্যক্ষ) হয়। অতএব ইহা অর্থাৎ
পূর্বেবাক্ত সমাধানও অযুক্ত।

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহ্যমাণ বিষয়েরই (কোন স্থলে) অনুপলর্নির কারণ আবরণাদি উপলন্ধ হয় [ অর্থাৎ প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক কোন আবরণাদি থাকাতেই প্রত্যেক পর-মাণুর প্রত্যক্ষ হয় না, ইহাও বলা যায় না। কারণ, যে দ্রব্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহার সম্বন্ধেই কোন স্থলে প্রত্যক্ষ প্রতিবন্ধক আবরণের উপলব্ধি হয়। অতীন্দ্রিয় পরমাণুর সম্বন্ধে উহা বলা যায় না ]।

অতএব যেমন চক্ষুর দারা গন্ধাদি বিষয়ের অপ্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ের দৌর্বল্যপ্রযুক্ত নহে, তদ্রুপ প্রমাণুসমূহের অপ্রত্যক্ষও ইন্দ্রিয়ের দৌর্বল্যপ্রযুক্ত নহে।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্ধপক্ষবাদীর বিতীর দৃষ্টান্তমূলক পূর্বহুত্রোক্ত সমাধানের খণ্ডন করিতে এই স্তার্বারা সর্ব্ধসন্মত তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইক্রিয়সমূহের নিজ নিজ বিষয় ব্যবস্থিত আছে। সকল বিষয়ই সকল ইক্রিয়ের প্রায়্থ না হওয়ায় ইক্রিয়বর্গের বিয়য়ব্যবস্থা সকলেরই স্বীয়ত সতা। স্তারাং যে ইক্রিয়ের বারা যে বিয়য়ের প্রত্যক্ষ হয়, সেই ইক্রিয় পটু বা প্রয়য়্ঠ হইলেই তজ্জ্য সেই বিয়য়-প্রত্যক্ষও পটু বা প্রয়য়্ঠ হয় এবং সেই ইক্রিয় মন্দ বা নিয়য়্ঠ হইলেই তজ্জ্য সেই বিয়য়-প্রত্যক্ষও মন্দ বা নিয়য়্ঠ হয়। কিন্ত যে বিয়য় যে ইক্রিয়ের প্রায়্টই নহে, তাহাতে ঐ ইক্রিয়ের প্রস্তৃত্তিই হয় না। ভাষ্যকার একটি দৃষ্টান্তয়ারা এখানে মহর্ষির ঐ তাৎপর্যা ব্যক্ত করিয়াছেন য়ে, প্রয়য়্ঠ চক্ষ্প গল্পের প্রত্যক্ষ জন্মায় না এবং নিয়য়্ঠ অর্থাৎ রোগাদিবশতঃ ক্ষীণশক্তি চক্ষ্প নিজ বিয়য় হইতে প্রচ্যাত হয় না। অর্থাৎ উহাও উহার নিজের অবিয়য় গ্রহার প্রবৃত্তি হইতেই পারে না। কিন্তু ইক্রিয়ের পটুতাবশতইে তাহার নিজ বিয়য়ের প্রত্যক্ষ পটু হয়। মন্দতাবশতইে তাহার নিজ বিয়য়ের প্রত্যক্ষ মন্দ হয়। উদ্দোত্তকর পটু ও মন্দ প্রত্যক্ষর স্বয়ণ-ব্যাখ্যা করিয়াছেন য়ে, সামান্ত, বিশেষ ও তদ্বিশিষ্ঠ সেই সম্পূর্ণ বিয়য়টির প্রত্যক্ষই পটু প্রত্যক্ষ। আর সেই বিয়য়টির সামান্তমাত্রের অলোচনই হাহার মন্দ প্রত্যক্ষ। মহর্ষি এই ত্ত্ত ন্বারা পূর্বোক্ররণ তত্ত্ব প্রকাশ নির বিয়য়াইন যে, তৈমিরিক ব্যক্তি একটি কেশ দেখিতে পায় না, কিন্তু

কেশপুঞ্জ দেখিতে পার—এই দৃষ্ঠান্তে প্রত্যেক পরমণ্ড্র প্রত্যক্ষ না হইলেও পরমণ্পুঞ্জের প্রত্যক্ষ হইতে পারে, ইহা সমর্থন করা যায় না। কারণ, কেশ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ। তৈমিরিক ব্যক্তি তাহার চক্ষুরিজ্রিরের নৌর্ব্লিয়বশতঃ একটি কেশ প্রত্যক্ষ করিতে না পারিলেও তিমিররোগশ্ভ ব্ভিগিণ প্রত্যেক কেশ ও কেশপুঞ্জ, উভয়েরই প্রত্যক্ষ করে। স্কুতরাং প্রত্যেক কেশ চক্ষ্-রিক্রিয়ের অবিষয় পদার্থ নহে। কিন্তু পরমাণুগুলি সমস্তই অতীক্রিয় পদার্থ—উহা কোন ইক্রিয়ের বিষয়ই নহে। স্কুতরাং প্রত্যক্ষ বিষয় কেশ উহার দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। সমুদিত বর্থাৎ পরস্পর সংযুক্ত পরমাণুদমূহের প্রতাক হয়, ইতা বলিলেও ইন্দ্রিরের অবিষয়ে ইন্দ্রিরের প্রবৃত্তি স্বীকার করিতে হয়। কারণ, যে পদার্থ কোন ইন্দ্রিরে বিষয়ই নহে, তাহা পরস্পর সংযুক্ত হইলেও ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে পারে না। পূর্ব্বপক্ষবাদীদিগের মতে প্রমাণুদমূহ ভিন্ন কোন দ্রব্যান্তরের প্রত্যক্ষ হয় না। কারণ, তাঁহোরা দেই দ্রব্যান্তর অর্থাৎ আমাদিগের সন্মত পৃথক্ মবরবী স্বীকার করেন না। কিন্তু প্রত্যেক প্রমাণু যে অতীন্ত্রিয় পদার্থ, ইহা তাঁহারাও স্বীকার করেন। যদি তাঁহারা বলেন যে, প্রত্যেক প্রমাণু অতীন্দ্রির হইলেও উহারা সন্নিহিত অর্থাৎ পরস্পার সংযুক্ত হইলে তথন আরে অতীক্রির থাকে না। তথন উহারা অতীক্রিয়ত্ব ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিগ্রহাহত। লাভ করে। কিন্তু উহারা বিযুক্ত বা বিশ্লিষ্ট হইলে তথন আবার অতীন্দ্রির হর। ভাষ্যকার এই কথার উল্লেখপূর্ব্বক বলিগ্রাছন যে, প্রমাণ্ হইতে দ্রবাস্তরের উৎপত্তি অস্বীকার করিয়া পূর্ন্ধোক্তরূপ সমাধ্যন করিতে গোল অতি মহান ব্যাঘাত অর্থাৎ বিরোধ হয়। কারণ, অতীন্দ্রিয়ত্ত ও ইন্দ্রিগ্রাহাত্ত পরস্পার বিরুদ্ধ পদার্থ। উহা একাধ্যের কথনই থাকিতে পারে না। স্মৃতরাং প্রমাণ্যত কোন সময়ে মতীন্দ্রিয় ও কোন সময়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্নত্ব কথনই সম্ভব নহে। পূর্ব্বোক্তরূপ বিরোধনশতঃ উহা কোনরূপেই স্বীকার করা যায় না। স্কুতরাং প্রমাণু হইতে দ্রব্যান্তরের উৎপত্তি অবশ্র ধীকার্য। দেই দ্রব্যান্তর অর্থাৎ ইন্দ্রিরগ্রাহ্য স্থল অবর্যবীই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। পরমাণ অতীক্রিয় হইলেও উহা হইতে ভিন্ন অবয়বীর ইক্রিয়ঞ্চতা স্বীকারে কোন বিরোধ নাই। ফলকথা, ঘটাদি দ্রব্যের দর্মজন্সিদ্ধ প্রত্যাক্ষের উপপত্তির জন্ম প্রমণ্রপুঞ্জ হইতে जिन अवनवी खीकार्या, देशहे महर्वित मृत वक्तवा।

পূর্ব্ধপক্ষবাদী শেষে যদি বলেন যে, পরমাণ্র অতীক্তির হবশতঃ পরস্পার সংযুক্ত পরমাণুসমূহেরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, ইহা স্থীকার করিনান। কিন্তু আমরা বলিব যে, পরমাণ্র যে সঞ্চয়, তাহারই প্রত্যক্ষ হয়। পরমণ্গুলি দঞ্চিত বা মিনিত হইলে তথন তাহাদিগের ঐ সঞ্চয়মাত্রই প্রত্যক্ষর বিষয় হইয়া থাকে। তাষ্যকার শেষে এই কথারও উল্লেখ করিয়া তত্ত্তরে বলিয়াছেন যে, উহাও বলা যায় না। কারণ, পরমণ্ডমমূহের পরস্পর সংযোগেই উহাদিগের "সঞ্চয়"; উহা ভিন্ন উহাদিগের "সঞ্চয়" বলিয়া আরে কোন পদার্থ হইতে পারে না। কিন্তু ঐ সংযোগের আশ্রেয় যদি অতীক্রিয় পদার্থ হয়, তাহা হইলে তদাপ্রিত ঐ সংযোগেরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। যে সংযোগের আশ্রেয় বা আধার গৃহ্মাণ অর্থাৎ প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, সেই সংযোগেরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে ও ইইতে পারে। কারণ, যে জবার্ময়র পরস্পার সংযোগ জন্মে, সেই জবার্মমকে প্রত্যক্ষ করিয়াই "এই জবা

এই দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত" এইরূপে সেই সংখোগের প্রত্যক্ষ করে। সেই দ্রব্যার্যের প্রত্যক্ষ ব্যতীত ঐরূপে তদ্গত সেই সংযোগের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। স্কৃতরাং প্রমাণ্গুলি যথন অতীক্সিয়, তথন তদ্গত সংযোগেরও প্রত্যক্ষ কোনরূপেই সম্ভব নহে। স্কৃতরাং পূর্দ্ধপক্ষবানীর পূর্দ্ধোক্ত সমাধানও অযুক্ত।

পূর্ব্বপক্ষবাদী অগত্যা শেষে যদি বলেন যে, বেমন ভিত্তি প্রভৃতি কোন আবরণ বা ঐরপ অগ্র
কোন প্রতিবন্ধক থাকিলে দেখানে বটাদি দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় না, তদ্রণ আবরণাদি প্রতিবন্ধক বশতঃই
পরমাণুর প্রত্যক্ষ হয় না। বস্ততঃ পরমাণু প্রত্যক্ষের অযোগ্য বা অতীন্ত্রিয় পদার্থ নহে। উহারা
পরস্পর সংযুক্ত হইলে তথন আবরণাদি প্রতিবন্ধকের অপগম হওয়ায় তথন উহাদিগের প্রত্যক্ষ হয়।
ভাষ্যকার শেষে উক্ত অসৎকল্পনারও থগুন করিতে বিনিয়াছেন যে, যে পদার্থ ইন্তিয়ের দ্বারা গৃহমাণ
হয়, কর্যাৎ অনেক স্থানে যে পদার্থের প্রত্যক্ষ হইতেছে, দেই পদার্থেরই কোন স্থানে আবরণাদিকে
অপ্রত্যক্ষের কারণ বিনিয়া বুঝা যায়। অর্থাৎ দেই পদার্থেরই কোন স্থানে প্রত্যক্ষ না হইলে
সেখানেই প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধকর্মপে আবরণাদি স্থীকার করা যায়। কিন্তু যে পদার্থের কোন কালে
কুরাপি কাহারই প্রত্যক্ষ না, তাহার সম্বন্ধে আবরণাদি কল্পনা করা যায় না। পরমাণ্ড্র
কোন কালে কুরাপি কাহারই প্রত্যক্ষ না হওয়ায় উহা অতীন্তিয় পদার্থ, ইহাই দিদ্ধ আছে। উহা
অতীন্তিয় নহে, কিন্তু সর্ব্বদা সর্ব্বত্র উহা কোন পদার্থের দ্বারা আবৃত্ব আছে, অথবা বিযুক্তাবস্থায় উহার প্রত্যক্ষের কোন প্রতিবন্ধক অবশ্রেই থাকে, সংযুক্তাবস্থায় আবার সেই প্রতিবন্ধক
থাকে না, এইরপ কল্পনায় কিছুমাত্র প্রমাণ নাই এবং উহা অসন্তব।

ভাষাকার উপসংহারে পূর্বহুত্রোক্ত দৃষ্টান্ত থণ্ডন করিতে মহর্ষির এই হুজোক্ত মূল যুক্তি ব্যক্ত করিয়াছেন যে, অতএব যেনন চক্ষর দারা গন্ধানি বিষয়ের অপ্রত্যক্ষ কাহারই চক্ষুরিল্রিয়ের দৌর্মলাপ্রযুক্ত নহে, তজ্ঞপ পরমাণুসমূহের যে প্রত্যক্ষ হয় না, তাহাও কাহারও ইল্রিয়ের দৌর্মলাপ্রযুক্ত নহে। তাৎপর্য্য এই যে, গন্ধানি বিষয়গুলি চক্ষুরিল্রিয়ের প্রাহ্ম বিষয়ই নহে, এই জহ্মই চক্ষুর দারা কোন ব্যক্তিরই কোন কালে ঐ গন্ধানি বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয় না। তৈমিরিক ব্যক্তির চক্ষুরিল্রিয়ের দৌর্মলারশতঃ যেমন একটি কেশের প্রত্যক্ষ হয় না, তজ্ঞপ সকল ব্যক্তিরই চক্ষুরিল্রিয়ের দৌর্মলারশতঃই চক্ষুর দারা গন্ধানি বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা যেমন কোনরূপেই বলা যাইবে না। কিন্তু পরমাণুগুলি সর্ম্বেল্রিয়ের অবিষয় বা অতীল্রেয় বলিয়াই কোন ইল্রিয়ের দারা উহাদিগের প্রত্যক্ষ হয় না, ইহাই স্বীকার্য্য। মহর্ষি দ্বিতীয় অধ্যায়ে (২০১০শ হত্ত্রে) "নাতীল্রিয়্রাদণূনাং" এই বাক্যের দারা পূর্ব্বেলক্ত মত-থণ্ডনে যে মূল্যুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, এই স্ত্রেও ঐ মূল যুক্তিই অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বপক্ষবাদীর পূর্বস্থ্রেক্ত দৃষ্টান্ত থণ্ডন করিয়া অবয়নবীর অন্তিত্ব সমর্থন করিয়াছেন।

ভাষ্যকার বাৎস্থায়ন প্রমাণুপুঞ্জবাদী তৎকালীন বৈভাষিক বৌদ্ধদম্প্রদায়ের সমস্ত কথারই খণ্ডন ক্রিতে দ্বিতীয় অধ্যায়ে (১ম আ০, ৩৬শ স্ত্রভাষ্যে ) এবং এই স্ত্রের ভাষ্যে উক্তরূপ বিচার কৈরিয়াছেন। কিন্তু প্রমাণুপুঞ্বাদী বৌদ্ধদম্প্রদায়ের মধ্যে শেষে অনেকে বিচারপূর্ধক দিদ্ধান্ত বলিয়াছিলেন যে, সংযুক্ত প্রমাণ্সমূহই উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়। অর্থাৎ তাঁহাদিগের মতে প্রতি-ক্ষণে প্রমাণুর উৎপত্তি ও বিনাশ হইলেও অসংযুক্ত ভাবে প্রত্যেক প্রমাণুর উৎপত্তি ও বিনাশ হয় না। স্বতরাং স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যাক পরমাণুর প্রত্যক্ষ সম্ভবই নহে। কারণ, স্বতন্ত্রভাবে স্বসংযুক্ত অবস্থার উহার কোন স্থানে সন্তাই নাই। ভবন্ত শু দগুপ্ত এই মতের সমর্থন করিয়াছিলেন, ইহা বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ মহাদার্শনিক শান্ত ব্লিতের "তত্ত্বংগ্রহে"র পঞ্জি কাকার বৌদ্ধ মহাদার্শনিক কমল-শীলের উক্তির দারা জানা যায়?। শাস্ত রক্ষিতও "তত্ত্বংগ্রহে" তাঁহার সন্মত বিজ্ঞানবাদ সমর্থনের জন্ম ভদন্ত শুভগুপ্তের উক্ত মতও থণ্ডন করিয়া গিয়াছেন<sup>ই</sup>। তিনি বলিয়াছেন যে, পর-মাণুদমূহ যদি সংযুক্ত হইরাই উৎপন্ন হর এবং ঐ অবস্থার স্বরূপতঃই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, তাহা ছইলে আর উহাদিগের নিরংশত্ব থাকে না। অর্থাৎ পরমাণুবমুহের বে অংশ নাই, ইহা আর বলা যায় না। কারণ, দংযুক্ত প্রমাণ্বমূহেরই উৎপত্তি হইলে প্রত্যেক প্রমাণ্ই উহার অংশ হওয়ায় উহা নিরংশ হইতে পারে না। আর যদি ঐ পরমাণুনমূহ নিরংশই হয়, তাহা হইলে উহা মূর্ত্ত হইতে পারে না। মূর্ত্ত না হইলেও উহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। অত্রব সংযুক্ত হইয়াই প্রমাণুদমূহ উৎপন্ন হয়, ইহা বলিলে উহা দাংশ ও মূর্ত্ত, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে । তাহা হইলে আর উহাকে পরমাণু হইতে অভিন্ন বলা যাইবে না। পরমাণু হইতে ভিন্ন দাংশ পদার্থ স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেও তাঁহাদিগের দিন্ধান্তহানি হইবে। এখানে ভাষ্যকার বাৎস্থায়নের "দম্দিতাস্ত গৃহু স্তে" ইত্যাদি সন্দর্ভের দারা উক্ত মতেরও থণ্ডন হইয়াছে। কারণ, তিনি বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বপক্ষ বাদীর মতে পরমাণু হইতে ভিন্ন কোন প্রাহর্থির প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু প্রমাধুমুহ্ প্র:ত চকেই অতীন্ত্রিয় ব্রিয়া সংযুক্ত হইরাও ইন্দ্রির প্রায় হইতে পারে না। যাহা স্বভাবতঃই অতীন্দ্রির, তাহাই আবার কোন অবস্থায় লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, ইয়া কথনই সম্ভব নহে। অতীক্রিয়ত্ব ও ইক্রিয়গ্রাহাত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম। স্কতরাং পরমাণুসমূহ সংযুক্ত হইরাই উৎপন্ন হয় এবং প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, এই মতও সমর্থন করা যায় না। ভাষ্যকারের দিতীয়াধ্যায়োক্ত বিচারের দারাও উক্ত মতের খণ্ডন বুঝা যায় ॥১৪॥

<sup>&</sup>gt;। অথাপি স্থাৎ সম্দিতা এবে,ৎপদান্তে বিনশুতি চেতি সিদ্ধান্তারৈকৈকপরমাণুপ্রতিভাগ ইতি, যপোক্তং ভদন্ত-শুভগুপ্তেন,—"প্রত্যেকপরমাণুনাং স্বাহরে নান্তি সম্ভবঃ। অতে ২পি প্রমাণুন্দেনকৈকা প্রতিভাগনং" । ইতি। তদেত-দুকুরব্যিতি দুর্শবিয়াই; বাহিতেনাপী "তি।।—তত্ত্ব-সংগ্রহপঞ্জিক।।

২। ৄ্চা ুদাহিতে,নাপি ভ্রান্ত তেতু স্বরূপে গৈবঃ ভা সিনঃ।
তাজন্ত নংশরপান্ধ , নচ, তাহা দশ স্বেমী।
লব্বাপচরপর্যান্তং, রূপং। তেবং সমস্তি ুচেৎ।
কথং নামান তে, মুর্ত্তা ভবেযুর্ক্দেন। দিবং॥

<sup>—</sup> তব্দংগ্রহ।।। গাইকোয়াড়,ওরিয়েন্টাল]দিরিজ— ৫৫১।পৃষ্ঠা ।

### সূত্র। অবয়বাবয়বি-প্রদঙ্গ দৈচবমাপ্রলয়াৎ॥ ॥১৫॥৪২৫॥

অনুবাদ। পরন্ত এইরূপ অর্থাৎ পূর্ববিপক্ষবাদীর পূর্বেবাক্তরূপ অবয়বাবয়বি-প্রসঙ্গ "প্রলয়" অর্থাৎ সর্ব্বাভাব পর্যান্ত ( অথবা পরমাণু পর্যান্ত ) হইবে [ অর্থাৎ পূর্বব-পক্ষবাদীর পূর্ববক্থিত যুক্তি অনুসারে অবয়বীর ন্যায় অবয়বেরও অবয়বে সর্বব্যা বর্ত্তমানত্বের অভাববশতঃ অবয়বেরও অভাব সিদ্ধ হওয়ায় একেবারে সর্ব্বাভাব অথবা পরমাণুমাত্র স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে প্রত্যক্ষের বিষয় না থাকায় প্রত্যক্ষের অভাবে পূর্ববিপক্ষবাদীর পূর্ববক্থিত "রুত্তি-প্রতিষেধ" সম্ভবই হয় না। আশ্রায়ের অভাবে উহার অন্তিওই থাকে না ]।

ভাষ্য। যঃ ২ল্লবয়বিনোঽবয়বেয়ু র্ত্তিপ্রতিষেধাদভাবঃ সোহয়মবয়বস্থাবয়বেয়ু প্রদজ্যনানঃ সর্বপ্রশায় বা কল্পেত, নিরবয়বাদা
পরমাণুতো নিবর্ত্তে। উভয়থা চোপলব্ধিবিষয়স্থাভাবঃ, তদভাবাত্রপলব্যভাবঃ। উপলব্যাপ্রয়শ্চায়ং র্তিপ্রতিষেধঃ—স আশ্রয়ং
ব্যাল্মাত্মঘাতায় কল্পত ইতি।

অনুবাদ। অবয়বসমূহে অবয়বীর বর্ত্তমানত্বের অভাবপ্রযুক্ত যে অভাব, সেই ইহা অবয়বসমূহে অবয়বের সম্বন্ধেও (বর্ত্তমানত্বের অভাবপ্রযুক্ত) প্রসজ্যমান (আপাছ্যমান) হইয়া সকল পদার্থের অভাবের নিমিত্ত সমর্থ হইবে অর্থাৎ উহা সর্ব্বাভাবেরই সাধক হইবে, অথবা নিরবয়ব পরমাণু হইতে নির্ত্ত হইবে। উভয় প্রকারেই অর্থাৎ সর্ব্বাভাব অথবা পরমাণুমাত্র, এই উভয় পক্ষেই প্রত্যক্ষের বিষয়ের অভাব, সেই বিষয়াভাবপ্রযুক্ত প্রত্যক্ষের অভাব হয়। কিন্তু এই "রুত্তিপ্রতিষেধ" অর্থাৎ অবয়বীর অভাব সমর্থন করিতে পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথিত অবয়বসমূহে অবয়বীর সর্ব্বথা বর্ত্তমানস্থাভাব প্রত্যক্ষাশ্রিত, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ব্যত্তীত উহা সম্ভবই হয় না, (স্ত্তরাং) সেই বৃত্তিপ্রতিষেধ আশ্রয়কে (প্রত্যক্ষকে) ব্যাহত করায় আত্মনাশের নিমিত্তই সমর্থ হয়। [অর্থাৎ সর্ব্বাভাব অথবা পরমাণুমাত্র স্বীকার্য্য হইলে প্রত্যক্ষের উচ্ছেদ হওয়ায় তন্মূলক "বৃত্তিপ্রতিষেধ" সম্ভবই হয় না। কারণ, উহা নিজের আশ্রয় প্রত্যক্ষকে উচ্ছেদ করিয়া নিজেরই উচ্ছেদ করে, উহার অস্তিত্বই থাকে না। স্থতরাং উহা অবয়বীর অভাবের সাধক হইতেই পারে না]।

টিপ্রনী। মহর্ষি পূর্ব্বস্থতের হারা অবয়বীর অন্তিত্ব সমর্থনে তাঁহার দিতীয়াধ্যায়োক্ত মূল যুক্তির সমর্থন করিয়া, এখন তদমুদারে এই ফুত্রদারা পূর্ব্বপক্ষবাদীর পূর্ব্বোক্ত বাধক যুক্তির খণ্ডনে তাঁহার বক্তব্য চরম কথা বলিয়াছেন যে, অবয়বী তাহার অবয়বসমূহে সর্ব্বাংশেও বর্ত্তমান থাকে না, এক-দেশের দ্বারাও বর্ত্তমান থাকে না, অতএব অবয়বী নাই, ইত্যাদি কথার দ্বারা পূর্ব্বপক্ষবাদী যেরূপ অবয়বাবয়বি-প্রদক্ষ উদ্ভাবন করিয়াছেন, ঐরূপ অবয়বাবয়বি-প্রদক্ষ "প্রলয়" অর্থাৎ সর্ব্বাভাব পর্যাম্ভ হইবে। অর্থাৎ উক্তরূপ যুক্তি অনুদারে অবয়বীর ন্যায় অবয়বেরও অভাব দিদ্ধ হইলে সর্ব্বা-ভাবই দিম্ধ হইবে। তাৎপর্য্য এই বে, পূর্ব্ধপক্ষবাদী তাঁহার পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অন্তপারে অবয়বীর অভাব সমর্থন করিয়া অবয়বের অন্তিত্ব স্বীকার করিলে ঐ অবয়ব সম্বন্ধেও ঐরূপে জিজ্ঞাম্ম এই বে, ঐ অবয়বগুলি কোথায় কিরূপে বর্তুমান থাকে ? যদি এক অবয়ব অন্ত অবয়বে বর্তুমান থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্ববং জিজ্ঞান্ত এই যে, উহা কি সর্ব্বাংশে বর্ত্তমান থাকে, অথবা একাংশের দারা বর্ত্তমান থাকে ? পূর্ব্বপক্ষবাদী তাঁহার পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে উহার কোন পক্ষই সমর্থন করিতে পারিবেন না। স্থতরাং উক্ত যুক্তি অনুসারে অবয়বীর ক্যায় অবয়বেরও অভাব খীকার করিতে তিনি বাধ্য। ভাষ্যকার ইহাই প্রকাশ করিতে স্ত্রকারের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় প্রথমে বলিয়াছেন যে, অবয়বসমূহে অবয়বী কোনরূপেই বর্ত্তমান হইতে পারে না, এই যুক্তির দারা পূর্ব্বপক্ষবাদী যে অবয়বীর অভাব সমর্থন করিয়াছেন, উহা তাঁহার ঐ যুক্তি অনুসারে অবয়বসমূহে অব্যবের সম্বন্ধেও প্রদক্ত হইয়া সর্ব্বাভাবের নিমিত্ত সমর্থ হইবে অর্থাৎ উহা দর্বাভাবের সাধক হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত যুক্তি অন্থপারে যদি অবয়বসমূহে অবয়বীর অভাব দিদ্ধ হয়, তাহা হইলে অবয়বদমূহে অবয়বের অভাবও দিদ্ধ হইবে। তাহা হইলে অবয়বী ও অবয়ব, উভয়ই না থাকায় একেবারে সর্ব্বাভাবই সিদ্ধ হইবে। অবশুই বলিবেন যে, ঘটাদি অবয়বীর ভায় উহার অবয়ব এবং তাহার অবয়ব প্রভৃতি যে সমস্ত অবয়ব তোমাদিগের মতে দাবয়বত্ববশতঃ অবয়বী বলিয়াও স্বীকৃত, তাহাত পূর্ব্বোক্ত মুক্তিতে আমরাও স্বীকার করি না। আমাদিগের মতে ঐ সমস্ত অবয়বও নাই। কিন্ত আমরা পরমাণু স্বীকার করি। আমাদিগের মতে ঘটাদি পদার্থ সমস্তই পরমাণুপুঞ্জমাত্র। পরমাণু নিরবয়ব পদার্থ। স্মৃতরাং তাহার অংশ না থাকায় সর্বাংশ ও একাংশ গ্রহণ করিয়া, তাহাতে পুর্বোক্তরূপ প্রশ্নই হইতে পারে না। স্থতরাং পুর্বোক্ত যুক্তিতে পরমাণুর অভাব সিদ্ধ হইতে পারে না। ভাষ্যকার পূর্ব্বপক্ষবাদীর এই কথা মনে করিয়া তদতুসারে দ্বিতীয় বিকল্প বলিয়াছেন,—"নিরবয়বাদ্বা পরমাণ্ডো নিবর্ত্তেও'। তাৎপর্যাটীকাকার বলিয়াছেন যে, অবয়বসমূহে অবয়বীর সর্ব্বথা বর্ত্তমানত্ত্বের অমুপপত্তিবশতঃ পূর্ব্বপক্ষবাদী যে অবয়বীর অভাবপ্রদক্ষের আপত্তি করিয়াছেন, উহা (১) দর্কাভাব হইতে নিবৃত্ত হইবে, অথবা (২) পরমাণু হইতে নিবৃত্ত হইবে, অথবা (৩) কুতাপি নিবৃত্ত হইবে না, এই তিনটি পক্ষ উক্ত বিষয়ে সম্ভব হয়। তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় বিকল্পকে আশ্রয় করিয়াই মহর্ষি এই স্থতটি বলিরাছেন। তাৎপর্যাটীকাকার প্রথম বিকল্পের অনুপপত্তি সমর্থন করিয়া, দ্বিতীয় বিক্ষের অরুপপত্তি বুঝাইতে প্রথমে লিথিয়াছেন,—"উপলক্ষণক্ষৈতদাপ্রলয়াদিতি—আপর্মাণো-

রিতাপি দ্রষ্টবাং।" অর্থাৎ এই স্থতে "আপ্রলয়াৎ" এই বাকাটি উপলক্ষণ। উহার দারা পরে "আপরমাণোর্কা" এই বাক্যও মহর্ষির বুদ্ধিস্ত বুঝিতে হইবে। বার্ত্তিকবারও এথানে পরে "নিরবয়বাদা পরমাণুতো নিবর্ত্তেত" এই বাক্যৈর দারা পূর্ব্বোক্ত দিতীয় বিকল্পও এথানে স্ত্রকারের বৃদ্ধিস্থ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত বিকল্লদ্বরে উল্লেখপূর্ব্বক মহর্ষির নিগৃঢ় মূল বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, উক্ত উভয় পক্ষেই প্রত্যক্ষের বিষয় না থাকায় প্রত্যক্ষ হইতেই পারে না। কারণ, যদি একেবারে সর্ব্বা ভাবই স্বীকৃত হয়, জগতে কোন পদার্থই না থাকে, তাহা হইলে কাহার প্রত্যক্ষ হইবে ? উক্ত মতে প্রত্যক্ষ ও তন্মূলক কোন জ্ঞানই ত থাকে না। আর যদি পরমাণুমাত্রই স্বীকৃত হয়, তাহা হইলেও প্রতাক্ষের বিষয়াভাবে প্রতাক্ষ থাকে না। কারণ, প্ররমাণু অতীন্দ্রিয় পদার্থ, উহার প্রতাক্ষ অসম্ভব। প্রতাক্ষ না থাকিলে তন্মূলক অন্ত জ্ঞানও থাকে না। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষবাদী যে, অব্যবসমূহে অব্যবীর সর্ব্বথা বর্ত্তমানত্বের অভাব বলিয়াছেন, উহা প্রত্যক্ষ ব্যতীত কোনরূপেই বলা যার না। একেবারে প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকিলে তন্মূলক অন্তান্ত জ্ঞানও অসম্ভব হওয়ায় অবয়বী কি তাহার অবয়বদমূহে সর্ববিংশে বর্ত্তমান থাকে অথবা একাংশের দ্বারাই বর্ত্তমান থাকে ? এইরূপ বিকল্পই করা বায় না। স্থতরাং অবয়বী তাহার অবয়বসমূহে কোনরূপেই বর্ত্তমান থাকে না, ইহা নির্দ্ধারণ করাও যায় না। ফলকথা, পূর্ব্বপক্ষবাদীর পূর্ব্বকথিত অবয়বদমূহে অবয়বীর যে বৃত্তিপ্রতিষেধ, উহা নিজের আশ্রম প্রত্যক্ষকে ব্যাহত করায় নিজের বিনাশেরই কারণ হয়, অর্থাৎ উহা নিজের অন্তিত্বেরই ব্যাঘাতক হয়। স্নত্রাং উক্ত মতে উহা অবয়বীর অভাবের সাধক কিরুপে হইবে ? অর্থাৎ যে "বুত্তি-প্রতিষেধ" প্রতাক্ষ ব্যতীত সম্ভবই হয় না, প্রতাক্ষ যাহার আশ্রয়, তাহা যদি ঐ প্রতাক্ষের উচ্ছেদেরই কারণ হয়, তাহা হইলে উহার নিজের উচ্ছেদেরও কারণ হইবে। উহার অন্তিম্বই সম্ভব হইবে না। স্কুতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদী উহাকে অবয়বীর অভাবের সাধকরূপে উল্লেখ করিতেই পারেন না। অন্তান্ত কথা পরবর্তী স্থভ্রম্মের ব্যাখ্যাম ব্যক্ত ইইবে ॥১৫॥

ভাষ্য। অথাপি—#

#### সূত্র। ন প্রলয়োহণুসন্তাবাৎ ॥১৬॥৪২৬॥

অনুবাদ। "প্রলয়" অর্থাৎ সর্ববাভাব নাই, যেহেতু পরমাণুর অস্তিত্ব আছে।

ভাষ্য। অবয়ববিভাগমাশ্রিত্য বৃত্তিপ্রতিষেধাদভাবঃ প্রদজ্যমানো নিরবয়বাৎ পরমাণোর্নিবর্ত্তে ন সর্ব্বপ্রলয়ায় কল্পতে। নিরবয়বত্বন্ত পরমাণো'র্বিভাগেহল্লতরপ্রদক্ষত্য যতো নাল্লীয়স্তত্তাবস্থানাৎ। লোফিস্ত

 <sup>\* &</sup>quot;অথাপী"তি অপি চেতার্থঃ। অপিচ প্রলয়্মভাপেতেদ"মাপ্রলয়া"দিতি, বস্ততয় "ন প্রলয়োহণুসদ্ভাবাৎ"।
 —তাৎপর্যাচীকা।

<sup>🔰 ।</sup> নিরবর্বত্বে প্রমাশমাহ "নিরবর্বত্বন্ত প্রমাণোরিতি।—তাৎপর্য চীকা।

খলু প্রবিভজ্যনানাবয়বস্থাল্পতরমল্পতরমূত্তরং ভবতি। স চায়মল্পতর-প্রসঙ্গো যন্মাল্লাতরমন্তি যঃ পরমোহল্লপ্তত্ত নিবর্ত্ততে, যতশ্চ নাল্লীয়োহন্তি, তং পরমাণুং প্রচক্ষাহে ইতি।

অনুবাদ। অবয়ব-বিভাগকে আশ্রা করিয়া "বৃত্তিপ্রতিষেধ"প্রযুক্ত ( অবয়ব-পরম্পরার ) অভাব প্রসজ্যমান হইয়া নিরবয়ব পরমাণু হইতে নির্ত্ত হয়, (স্ত্তরাং) সর্ববাভাবের নিমিত্ত সমর্থ হয় না [ অর্থাৎ পরমাণুর অবয়ব না থাকায় তাহার আর পূর্বোক্তরূপে "বৃত্তিপ্রতিষেধ"প্রযুক্ত অভাব সিদ্ধ হয় না । স্ত্তরাং পরমাণুর অস্তিত্ব অব্যাহত থাকায় সর্ববাভাব সিদ্ধ হয় না ]। পরমাণুর নিরবয়বত্ব কিন্তু বিভাগ করিলে অল্লতরপ্রসঙ্গের যে দ্রব্য হইতে অতি ক্ষুদ্র নাই, সেই দ্রব্যে অবস্থানপ্রযুক্ত সিদ্ধ হয়। যেমন বিভজ্যমানাবয়ব অর্থাৎ যাহার অবয়বের বিভাগ করা হয়, সেই লোফ্টের উত্তর উত্তর অল্লতর ও অল্লতম হয়। সেই এই অল্লতরপ্রসঙ্গ, যাহা হইতে অল্লতর নাই, যাহা পরম অল্ল অর্থাৎ সর্ববাপেক্ষা ক্ষুদ্র, তাহাতে নির্ত্ত হয়। যাহা হইতে অতিক্ষুদ্র নাই, সেই পদার্থকে আমরা পরমাণু বলি।

টিপ্লনী। পূর্ব্বপক্ষবাদীর পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে মহর্ষি "প্রালয়" অর্থাৎ সর্ব্বাভাব স্বীকার করিয়াই পূর্ব্বস্থত্তে "আপ্রলয়াৎ" এই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ঐ যুক্তিতে পরমাণুর অভাব দিন্ধ না হওরার সর্ব্বাভাব সিদ্ধ হর না। পূর্ব্বপক্ষবাদীও পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার করার মহর্ষি <mark>তাঁহার মতে</mark> "প্রলয়" বলিতেও পারেন না। তাই মহর্ষি পরে আবার এই স্থত্ত দারা বলিয়াছেন যে, বস্ততঃ প্রলয় নাই। কারণ, প্রমাণুর অন্তিত্ব আছে। ফলকথা, মহর্ষি পরে এই স্থ**ত্ত দারা পূর্ব্বস্থ**ক স্চিত প্রথম পক্ষ ত্যাগ করিয়া, তাঁহার বৃদ্ধিস্ত দ্বিতীয় পক্ষকেই গ্রহণ করিয়া, ঐ পক্ষেও পূর্ব্বপক্ষ-বাদীর প্রর্মক্থিত "বৃত্তিপ্রতিষেধে"র অনুপপত্তি স্থচনা করিয়া গিয়াছেন। তাই ভাষ্যকারও মহর্ষির এই স্থঙ্কারুদারেই পূর্ব্বস্থিতভাষ্যে পরে "নিরবয়বাদা পরমাণুতো নিবর্ত্তেত" এই দিতীয় বিকল্পের উল্লেখ করিয়া, ঐ পক্ষেও প্রত্যক্ষ সম্ভব না হওয়ায় পূর্ম্বপক্ষবাদীর কথিত "বৃত্তিপ্রতিষেধ" যে উপপন্নই হয় না, আশ্রায়ের ব্যাঘাতক হওয়ায় উহার যে অন্তিত্বই থাকে না, ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। তাৎপর্যাটীকাকারও স্থত্রকারের ন্যানতা পরিহারের জন্ম পূর্ব্বস্থতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, ঐ স্থাত্র "আপ্রলয়াৎ" এই বাক্যটি উপলক্ষণ ; উহার দ্বারা উহার পরে "আপরমাণোর্বা" এই বাক্যও মহর্ষির বুদ্ধিন্ত বুঝিতে হইবে। ভাষাকার মহর্ষির এই স্থত্তের পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্যই বাক্ত করিতে প্রথনে বলিয়াছেন যে, অবয়ববিভাগকে আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে "বৃত্তিপ্রতিষেধ"প্রযুক্ত অবয়ব-পরম্পরার যে অভাবের প্রসক্তি বা আপত্তি হয়, ঐ অভাব নিরবয়ব পরমাণু হইতে নিরুক্ত হওয়ায় সর্ব্বাভাবের নিমিত্ত সমর্থ হয় না, অর্থাৎ উহা সর্ব্বাভাবের সাধন করিতে পারে না। তাৎপর্য্য এই মে,

অবয়বী তাহার অবয়বদমূহে কোনরূপে বর্তমান হয় না অর্থাৎ অবয়বীতে সর্প্রথা বর্ত্তমানস্থা তাবই পূর্ব্বপক্ষবাদীর পূর্ব্বক্থিত "বৃত্তিপ্রতিষেধ"। উহা স্বীকার করিলে নেই স্বর্বধীর অবয়বনমূহেরও বিভাগকে আশ্রয় করিয়া দেই সমস্ত অবরবও ত'হার অবসবে কেনেকাস বর্ত্তবান হয় না, ইহা বলিয়া পূর্ববিৎ "বৃত্তিপ্রতিষেধ"প্রযুক্ত দেই অবরবনমূহের অভাব বিদ্ধ হইলেও ঐ মতাব পরনাথ হইতে নিবৃত্ত হয়। অর্থাৎ অবয়বের বিভাগকে আত্রা করিয়া দেই অবয়বের অবয়ব, তাহার অবয়ব, তাহার অবয়ব প্রভৃতি অবয়বপরম্পরাকে গ্রহণ করিয়া পূর্বেলিজ "ব্রভিপ্রতিষেধ"প্রযুক্ত প্রমাণুর পূর্ব্ব পর্যান্ত অবয়বপরম্পরার অভাবই দিন্ধ হইতে পারে, প্রমাণুর অভাব দিন্ধ হইতে পারে না। কারণ, প্রমাণুর অবয়ব না থাকায় তাহাতে পূর্বোক্ত "বৃত্তিপ্রতিষেব" সম্ভবই হয় না। প্রমাণু তাহার অবয়বে কিরূপে বর্ত্তনান হয় ? এইরূপ প্রশ্নই করা যার না। ভাষ্যকার এখানে "নিরবয়বাৎ পরমাণোর্নিবর্ত্ততে" এই বাক্যে "নিরবয়বাৎ" এই হেতুগর্ভ বিশেষণ-পদের দ্বারা পরমাণুর নিরবয়বত্ত প্রকাশ করিয়া প্রতিপাদ্য বিষয়ে হেতু প্রকাশ করিয়াছেন। এখন যদি পরমাণুর অভাব সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে দর্ব্বাভাব দিল্ধ হয় না। পূর্ব্বোক্ত মতেও পর্মাণুর অস্তিত্ব অব্যাহত থাকায় দকল প্লার্থেরই অভাব বলা যায় না। তাই মহর্ষি পরে স্মাবার নিজেই বলিগাছেন,—"ন প্রলয়োহণুসদ্ভাবাৎ"। পর্মাণুর্যের সংযোগে উৎপন্ন অদুগ্র দ্বাণক এবং দৃগ্র দ্রব্যের মধ্যে ক্ষুদ্র দ্রব্যও অনেক স্থানে "অণু" শব্দের দ্বারা ক্থিত হইরাছে। অভিধানেও "লব," "লেশ", "কণ" ও "অণু" শব্দ এক পর্য্যায়ে উক্ত হইপ্লাছে'। মহর্ষি নিজেও তৃতীয় অব্যায়ে "মহন্পুগ্রন্থ" (১.৩০ ) এই হত্তে প্রত্যক্ষােগ্য ক্ষুদ্র দ্রব্যবিশেষ মর্থেও "অণু" শব্দের প্রায়াগ করিয়াছেন। কিন্তু এই স্থাতি "অণু" শব্দ যে নিরবন্ধর অতীক্রিয় পরমাণু তাৎ শর্য্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা এখানে বক্তব্য বিষয়ে প্রণিধান করিলেই বুঝা যায়। মহর্ষি দ্বিতীয় অব্যায়ের প্রথম আহ্নিকের ৩৬শ স্থাত্রও "নাতীক্রিয়ন্তানণূনাং" এই উত্তর-বাক্যে "এণু" শব্দের দ্বারা প্রমাণুকেই গ্রহণ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। স্থতরাং কেবল "অণু" শব্দ যে স্থায়স্ত্তে প্রমাণু তাৎপর্যোও প্রযুক্ত হইগ্নাছে, ইহা স্বীকার্য্য।

ভাষ্যকার পূর্বে যে পরমাণুকে নিরবয়ব বলিয়াছেন, তাহা কিলপে ব্রিব ? পরমাণুর নিরবয়বছ বিষয়ে যুক্তি বলা আবশুক। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, কোন দ্রবের এবং তাহার অবয়বগুলির বিভাগ করিলে সেই বিভক্ত অবয়বগুলি পর পর পূর্বাপেক্ষায় ক্ষ্প্র হয়। পরে যাহা হইতে আর ক্ষ্পুর নাই, যাহার আর বিভাগ হয় না, সেই দ্রবেরই ঐ ক্ষ্পুতরম্ব প্রাপ্তের অবয়ব না থাকায় উহা হইতে আর ক্ষ্পুতর দ্রা সম্ভব হয় না, এ জন্ত পরমাণুর নিরবয়বছ দিদ্ধ হয়। ভাষ্যকার পরে একটি দৃষ্টান্ত হারা পূর্বেক্তি কথা ব্রাইয় পরমাণুর হয়প বাক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, একটি লোস্টের অবয়বদমূহের যথন পর পর বিভাগ করা হয়, তথন প্রথম বিভক্ত অবয়ব ঐ লোষ্ট অপেক্ষায় ক্ষ্পুতর হয়, তাহার অবয়ব উহা হইতে ক্ষ্পুতম হয়। এইরূপে ইবলিগ করা যয়, ক্রমণঃ

১। স্তিয়াং মাত্রা ক্রটিঃ পুংসি লব-লেশ-কণাণবঃ।।—অমরকোব, বিশেষানিপ্রবর্গ, ৬২ম গ্রোক।

পূর্বাপেকার ক্ষুদ্র দ্রবাই উন্তুত হর। কিন্তু ঐ বে ক্ষুদ্রতর বা ক্ষুদ্রতমন্তের প্রবৃদ্ধ, উহার অবশ্র কোন স্থানে নিবৃত্তি আছে। ঐরণ বিভাগ করিতে করিতে এমন স্থানে পৌছিবে, যাহার আর বিভাগ হয় না। স্থাতরাং দেই স্থানেই মর্থাং বে দ্রারার স্থার বিভাগ হয় না, যাহা হইতে আর ক্ষুদ্র নাই, দেই নির্বয়র দ্রবাই পূর্বোক্ত ক্ষুদ্রতরত্ব প্রশক্ষের নিবৃত্তি হয়। দেই সর্বাপেকা ক্ষুদ্র নির্বয়ব দ্রবাই প্রমাণু।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ চরম কল্লে পূর্বিত্তকে পূর্বিশক্ষত্ত্ররূপে গ্রহণ করিরা বাাখ্যা করিরাছেন বে, অবরবিবানীর প্রলম্ন পর্যান্ত অবরব্বেরবিপ্রনাহ স্থাকার করিতে হইবে। কিন্তু প্রশক্ষে শমস্ত পৃথিব্যানির বিনাশ হওয়ার পুনর্মার স্টেই হইতে পারে না। মহর্ষি উক্ত পূর্ষপক্ষের খণ্ডন করিতে এই হত্ত দ্বারা বনিয়াছেন যে, "প্রলম্ন" অগতি দনন্ত পৃথিব্যানির নশ হর না। কারণ, পরমাণুর অন্তিম্ব থাকে। স্ত্তরাং ঐ নিত্য পরমাণু হইতে দ্বাণুকানিক্রমে পুনর্মার স্টেই হয়। "ভায়স্ত্র-বিবরণ"কার রাধানোহন গোস্থানিভট্ট হর্ষেও বৃত্তিকারের এই চরম ব্যাধ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য মহর্ষির পূর্মস্ত্রটিকে পূর্মপক্ত্রক্রপে গ্রহণ করিয়া, এই স্ত্রের দ্বারা উত্তরপক্ষের ব্যাধ্যা করিলে মহর্ষির বক্তরা স্থগম ও স্থাবংগত হয়। কিন্তু মহর্ষি পূর্মস্ত্রে "চ" শক্ষের প্রয়োগ করার উহার দ্বারা তিনি যে, পূর্মোক্ত মতে দোষান্তরই স্থানা করিয়াছেন অর্থাত অন্তর্মপে পূর্মপক্ষরানীর পূর্মক্থিত যুক্তি প্রভানর জন্মই যে তিনি ঐ স্থাট বনিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। মনে হয়, ভায়াকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ পূর্মস্ত্রে "চ" শক্ষের প্রতি মনোযোগ করিয়াই উহাকে পূর্মিকস্ত্রক্রপে গ্রহণ করেন নাই। তাই পূর্মেক্তর্মপেই পূর্মস্ত্র ও এই স্থের ব্যাধ্যা করিয়া গিয়াছেন। বৃত্তিকারও প্রথম পূর্মস্ত্রকে পূর্মিকস্ত্রক্রপে গ্রহণ করেন নাই। তাই পূর্মিকস্ত্রক্রপে গ্রহণ করেন নাই। ১৬॥

## সূত্র। পরং বা ক্রটেঃ ॥১৭॥৪২৭॥\*

অনুবাদ। "ক্রটি"র অর্থাৎ দৃশ্য দ্রব্যের মধ্যে সর্ববপ্রথম "ত্রসরেণু" নামক
ক্ষুদ্র দ্রব্যের পরই পরমাণু।

ভাষ্য। অবয়ববিভাগস্থানবস্থনোদ্দ্রব্যাণামসংখ্যেয়ত্বাৎ ক্রটিত্বনিবৃত্তি-রিতি।

অনুবাদ। অবয়ববিভাগের অনবস্থানবশতঃ সাবয়ব দ্রব্যসমূহের অসংখ্যেয় **ঃ-**প্রযুক্ত ক্রটি হনিবৃত্তি হয় [ অর্থাৎ যদি লোফ্ট প্রভৃতি সাবয়ব দ্রব্যের অবয়ব-

<sup>\*</sup> অথানত এবায়মবয়বাবয়৻বিবভাগঃ কয়ায় ভবতীত ত আহ "পরং বা ক্রটেঃ"। ক্রটিপ্রসরেপুরিত নর্থান্তরং। "জালস্থানরীটয়ং এসয়েপু রজঃ স্মতং"। যদি ক্রটেঃ পয়ং দ্বিত্রিপদকেহবয়ববিভাগো ন বাবতিয়ঠতে, ততেহিবয়ব-বিভাগভানবয়ানাদ্দ্রবাণামদংখেয়য়৻
ক্রটিয়নির্ভিঃ, ক্রটিয়িপি স্থেমকণা তুলাপরিমাণঃ স্থাৎ। ন ধ্র্নভাবয়ববে ক্রিটিশেষ ইত্র্থঃ।—ভাংগর্থজীকা।

বিভাগের কোন স্থানে অবস্থান না হয়, যদি ঐ বিভাগের শেষই না থাকে, তাহা হইলে ঐ সমস্ত দ্রব্য অসংখ্যের অর্থাং অনন্তাবয়ব হওয়ায় যাহা "ক্রটি" নামক দৃশ্য ক্ষুদ্র দ্রব্য, উহার ক্রটিশ্বই থাকে না ]।

টিপ্ননী। পূর্বাস্থ্যভ্রাক্ত বিদ্ধান্তে অবশুই প্রশ্ন হইতে পারে বে, অবয়বাবয়বিবিভাগ অনস্ত, অর্থাৎ উহার অন্ত বা শেষ নাই, ইহা কেন বলা যায় না ? অর্থাৎ সমস্ত অবয়বেরই বিভাগ থাকায় সমস্ত অবরবেরই অবরব অছে। স্কুতরাং যাহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে, তাহারও অবরব আছে এবং ঐ অবয়বেরও অবয়ব আছে। এইরূপে অবয়ববিভাগের কুরাপি বিশ্রাম বা নিবৃত্তি না থাকিলে নিরবয়ব পরমাও কিরূপে দিন্ধ হইবে ? মহর্ষি এই জন্মই শেষে আবার এই স্থতের দারা পূর্বস্থোক্ত "মণ্ড' মর্থাৎ পরমণ্ডের পরিচর প্রকাশ করিরা, তাঁহার উক্ত দিদ্ধান্তে যুক্তি স্চনা করিতে বলিগাছেন যে, "ক্রটি"র পরই পরমার। পূর্বাস্থ্যেক্তে পরমার্ট এই স্থাত্র মহর্ষির লক্ষা। তাই এই ফুত্রে "পর" শক্ষের দারা ঐ পরমাণুরই প্রিচয় ফুচিত হইয়াছে বুঝা যায়। এবং "পর" শব্দের দারা মহর্ষিব মতে "ক্রটি"ই যে পরমাধু নহে, উহার পরে উহা হইতে ভিন্ন পদার্থই পরমাণ, ইহাও স্তৃতিত হইষ্টেছ। "বা" শব্দের অর্থ এখানে অবধারণ। উহার দ্বারা "ক্রটি"র অবয়ববিভাগের যে বিশ্রাম বা নিবৃত্তি আছে, তাহার অবধারণ করা হইয়াছে। "ক্রটি" শব্দের দারা এ অবধারণের যুক্তি স্থাচিত হইরাছে। অর্থাৎ যে ক্ষুদ্র দ্রব্যবিশেষকে "ক্রাট" বলা হয়, উহারও অবয়ব বিভাগের যদি কুত্রাপি বিশ্রাম বা নিরুত্তি না থাকে, তাহা হইলে উহাকে "ক্রাট"ই বলা যায় না, উহার ক্রটি মই থাকে না। মহর্বি "ক্রটি" শব্দের দ্বারাই পূর্ব্বোক্তরূপ যুক্তির স্থচনা করিয়া নিরবয়ব পরমাণুর অন্তিত্ব সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকার মহর্ষির ঐ যুক্তি প্রকাশ করিতে বলিগ্নাছেন যে, অবয়ববিভাগের যদি অবস্থান অর্থাৎ কোন স্থানে অবস্থিতি বা বিশ্রাম না থাকে, অর্থাৎ যদি "ক্রাট" নামক কুদ্র দ্রব্যেরও অবয়বের অবয়ব, তাহার অবয়ব, তাহার অবয়ব, এইরূপে অনন্ত অবয়ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সাবয়ব দ্রব্যমাত্রেরই অসংখ্য অবয়ব হওয়ায় অসংখ্যেয়তাবশতঃ ক্রটিস্বই থাকে না। বার্ত্তিককার উক্ত যুক্তির ঝাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, অবয়ববিভাগ অনন্ত হইলে ঘাহা "ক্রটি" নামক ক্ষুদ্র দ্রব্য, তাহা "অমেয়" হইয়া পড়ে। অর্থাৎ সংখ্যা, পরিমাণ ও গুরুত্ববিশিষ্ট "ক্রটি" নামক দ্রবো কিরূপ গুরুত্ব আছে ও কত সংখ্যক প্রমাণুর দারা উহা গঠিত হইয়াছে, ইহা অবধারণ করা যায় না। কারণ, উহার অন্তর্গত পরমাণুর সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা বায় না। স্থতরাং বেমন অসংখ্য পরমাণুর দারা গঠিত হিমালয় পর্বত অমের, তদ্রপ ক্রটিও মনের হইরা পড়ে। কিন্তু "ক্রটি"ও বে, হিমালর পর্বতের ন্যার অসংখ্য পরমাণুগঠিত, স্কুতরাং অনের, ইহা ত কেহই বলিতে পারেন না। তাৎপর্যাটীকাকার বাচম্পতি মিশ্র মহর্ষির যুক্তির ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, যদি "ক্র'ট" মর্থাৎ "অসরেণু" নামক ক্ষুদ্র দ্রব্যের পরে দিতীয় বা তৃতীয় মবয়বেই অবয়ব-বিভাগ বাবস্থিত না হয়, তাহা হইলে উহার অনবস্থানপ্রযুক্ত সাব্যব দ্রবাসমূহ অসংখ্যের বা অনন্তঃব্যববিশিষ্ট হওয়ায় "ক্রটি"র ক্রটিস্বই থাকে না এবং তাহা হইলে ত্রুটিও স্থামক পর্কতের সহিত তুলাপরিমাণ হইয়া পড়ে। কারণ, উক্ত মতে স্থামেক পর্কতের

অবরবপরস্পরার বেমন সংখ্যা করা যায় না, উহার অন্ত নাই, তদ্রপ "ক্রটি"রও অবরবপরস্পরার অন্ত না থাকিলে অনেক ও ক্রটির পরিমাণগত কোন বিশেষ থাকে না। শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র শারীরকভাষ্যের "ভানতী" টীকাতেও (২।২।১১) "পরমাণুকারণবাদ" বুলাইতে পরমাণুর নিরবরবিষ সমর্থনে বলিয়াছেন যে, পরমাণুর অবরব থাকিলে অনন্তাবরবিষ্বশতঃ স্থামেক পর্বত ও রাজসর্বপের ভুলাপরিমাণাপতি হয়। পরমাণুকারণবাদ সমর্থন করিতে অস্তান্ত গ্রন্থ পরমাণুর সাব্যবত্বপক্ষে উক্ত চরম আপতি প্রকাশ করিয়াছেন। (চতুর্থ থণ্ড, ২৭শ পুঠা দ্রেষ্টির)।

কেছ কেছ এই ফ্রোক্ত "ক্রাট" শাদের অর্গ দ্বাণুক বিলয়। ব্যাথ্যা করেন যে, ক্রাটর পরই অর্গাহ দ্বাণুকের মর্দাংশই পর্যাণু। অবশ্র এই ব্যাথ্যায় প্রকৃতার্থ স্থাগন হয়। কিন্তু "ক্রাট" শাদের দ্বাণুক মর্গে কোন বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। তাৎপর্যানীকাকার প্রভৃতি প্রামাণিক ব্যাথ্যাকারগণ অসংগ্রেকেই ক্রাট বলিয়াছেন। উহাদিগের মতে পরমাণ্ররের সংযোগে যে দ্বাণুক নামক দ্ব্য জ্বান, ঐ দ্বাণুক্তরের সংযোগে অসরেণ্ড নামক দ্প্র দ্বান্য জ্বান্য। গ্রাক্ষরক্ষ্যাত স্থাকিরণের মধ্যে যে ফ্রাক্করের সংযোগে অসরেণ্ড নামক দ্প্র দ্বান্য ক্রিণ্ড বন্ধান । বন্ধান্য কর্মের মধ্যে যে ক্রাক্তরের সংযোগে অসরেণ্ড ম্বানি প্রিথণ অমরেণ্ড বলিয়াছেন। মহানহিতার ঐ পরিমাণকে দ্প্র পরিমাণের নধ্যে সর্বপ্রথম বলিয়া ক্রিত হইয়াছে'। পরে আট অসরেণ্ড এক লিন্ফা, তিন লিন্ফা রাজ্যর্বণ, তিন রাজ্যর্বণ গৌর সর্বান, ইত্যাদিরণে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণবিশেষের সংজ্ঞা উক্ত হইয়াছে। বিল্ব ভারতেও প্রথম গ্রাক্ষরক্ষ্যাক হিলাবের মধ্যন্ত ভিন্ন সংস্ক্রা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ভারতেও প্রথম গ্রাক্ষরক্ষ্যাক স্থাকিরণের মধ্যন্ত দ্প্রমান রেণ্ডকেই অসরেণ্ বলা হইয়াছে। যাজ্রবন্ধানংহিতার অপরার্ক টাকাও "বারমিজোন্য" নিবন্ধে উক্ত বচনের ব্যাথ্যায় ভার-বৈশেষিকশাস্ত্র-স্থাত অসরেণ্ট মাজ্রবন্ধার অতিত অসরেণ্ডর স্থান্য বাজ্যাত হইয়াছেই। তাৎপর্যানীকাকার বাচম্পতি মিশ্রও এখানে ভারার কথিত অসরেণ্ডর স্থান্য বাজ্য করিতে বাজ্ঞবন্ধার ঐ বচনের পূর্ণান্ধি উদ্ধৃত করিয়াছেন। চিকিৎসাশোস্ত্রে জ্বোর পরিমাণ বা গুরুত্ববিশেষেরই "অসরেণ্ড" প্রভৃতি পরিভাষা উক্ত হইয়াছেই এবং শ্রীমন্তাগ্রতের ভূতীর ক্ষরের একদাশ স্বধ্যয়ে ভিন্ন ক্যাক্রিবেশেষের

<sup>&</sup>gt;। জালান্তরগতে ভানো যথ সূল্মং দৃহ্যতে রজ:। প্রথমং তথ প্রমাণানাং অসংখ্যু প্রসক্ষতে ঃ—মনুসংহিতা, ৮ম আঃ ১০২ প্রেকি ।

अधिकः उर अभागानाः अवारस्य अञ्चलका ॥—सञ्चलसम्म । २। ज्ञालस्यामहोहिन्दः जनदत्रभृतज्ञः सूजरः।

তেংগ্রে লিক্ষা ত ত: স্তিপ্রে। রাজনর্থন উচ তে ॥— মৃক্তাক নংছিতা, স্থাচাৰ অধ্যয়ে, রাজকুর প্রক্রণ— ৩৯০ম রোকে।

গ্ৰাক্¤বিষ্টাদিতাকিরণেৰ যং *কাক্ক*ে বৈশেলিকে,জনীতা। স্বাধ্কত্রারেকং দৃশুতে রজঃ, তং ত্রমবেণ্রিতি মহাবিভিঃ স্বতং ঃ—অপরাক টাক ।

গ্রাক্সপ্রবিষ্টাদিত কিরণেষ যথ জক্ষা বৈশেষিকোজেরীত। ছাণ্ক্রথান্দ্র রজে। দৃগ্যতে তথ অস্বেণ্রিতি মহাদিভিঃ স্মৃতং ॥—বীরমিজোদ্য, ২৯৪ পৃষ্ঠ ।

শঙালাভরগতৈ তথ্যক রৈথিশী বিলে।কাতে।

ক্রেণ্ড বি.ভয়য়ৢয়িংশতা প্রমাণ্ডিঃ।

য়েশবেশ ৬ প্রিধ্নায়। বংশী নিল্পাতে " দ—প্রিভায়াপ্রদীপ্র ১ম বঙায়

স্বরূপ বুরাইতে ঐ কালের পরম. ৭, অণ, অনরেণ্ ও ক্রটি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দংজ্ঞা উক্ত হইরাছে। কিন্তু দেখানেও প্রথম শ্লোকে জন্ম দ্বোর চরম অংশকে প্রমাণু বলিয়া পার্থিবাদি প্রমাণুর অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। টীকাকার বীর রাঘবাচার্য্য প্রভৃতি কেহ কেহ ইহার প্রতিবাদ করিলেও প্র চীন টীকাকার পূজাপাদ শ্রীধর স্বামী, বিজয়ধ্বজতীর্থ, বল্লভাচার্য্য এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী উক্ত লোকে "পরমাণ্" শব্দের ছারা কাল ভিন্ন পার্থিবাদি পরমাণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন। বিশ্বনাথ চ কবর্ত্তী প্রচলিত ভার-বৈশেষিক মতারুলারে গ্রাক্ষরদ্ধে দুশুমান অসরেণ্র ষষ্ঠ অংশই যে প্রমণ্ডে, ইং। ও ঐ স্থানে লিথিয়াছেন। কিন্তু উক্ত শ্লোকের চতুর্থ পাদে ''নৃণানৈকান্রমো হতঃ" এই বাক্যের দারা শ্রীধর স্থামী প্রমাণুদ্সূত্তকই এক অবরবী বলিয়া ভ্রম হয়, বস্ততঃ প্রমাণুদ্মষ্টি ভিন্ন পৃথক্ কোন অবয়বী নাই, ইহাই শ্রীনন্তাগবতের বিদ্ধান্তরূপে ব্যাখ্যা করিয়ছেন এবং পঞ্চন স্কন্ধের "বেষাং সমূহেন ক্লতো বিশেষঃ" এই' বাক্যের দ্বরো যে অবয়বীর নিরাকরণপূর্বাক উক্ত সিদ্ধান্তই ক্থিত হইরাছে, ইহা বলিয়া তাঁহার উক্তরূপ ব্যাখ্যার সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার টীকার ব্যাখ্যা করিতে "নীপিনী" টীকায় রাধারমণনাদ গোস্বামীও উক্তরণ তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু বল্লভাচার্য্য ও বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি টীকাকরেগণ উক্ত প্রেকের চতুর্গ প্রদের অন্তর্জপ অর্থের ব্যাখ্যা করিয়া-ছেন। তাঁহারা প্রমাণুসমষ্টিকেই যে অবর্বী বণিলা ভ্রম হইতেছে, বস্তুতঃ উহা হইতে ভিন্ন অবর্বী নাই, ইগ শ্রীমভাগবতের সিদ্ধান্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই। বস্ততঃ শ্রীমভাগবতের প্রথম স্কন্ধে করৈতমতান্থবারেই পরমাণুবমূহকে অবিদ্যাকল্পিত বলা হইলছে, ইহাই সরবভাবে ব্ঝা বাল। এবং উক্ত শ্লোকের চতুর্থ পাদে "যেবাং সমূহেন ক্তো বিশেষঃ" এই ব্যক্যের দ্বারা যে, প্রমাণ্ড্রমান্টি ভিন্ন অবরবীর অসত্তেই কথিত হইরাছে, ইহাও নির্দ্ধিবাদে প্রতিপন্ন করা যায় না। পরস্তু প্রমাণুদ্দাষ্টি ভিন্ন অব্যবী না থাকিলে ঘটাদি বাফ পদার্থের বে প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, ইহাও স্মরণ করা আব-শুক। বেদান্তদর্শনেও "নাভাব উপলক্ষেঃ" (হাহাহ৮) ইত্যাদি স্থতের দ্বারা বাহ্য প্রাহের অলীকত্ব খণ্ডিত ইইরাছে। স্পতরাং বেনান্তরশনের ঐ স্থ্যোক্ত যুক্তির দারাও ঘটাদি অবয়বী যে অলীক নহে এবং পরমার্নমষ্টিরূপও নহে, ইহা স্বীক্ষ্যে হইলে শ্রীমন্ত্রগবতেরও উহাই দিদ্ধান্ত ব্লিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তবে অবৈতনতারুদারে প্রনাণু ও শ্বরবী, সমস্তই অবিদ্যা-কলিত। শ্রীধর স্বামি-পাদের ঐ ব্যাপ্যা অহৈত্মতান্ত্রনারেই এবং কার্যা ও কারণের অভেদ পক্ষ গ্রহণ করিয়াই সংগত ক্রিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও প্রমণ্ড ও অব্যবীর ব্যবহারিক সন্তা অবশ্রই আছে। অদৈত-মতেও উহা একেবারে অদৎ বা অলীক নহে। স্থবীগণ শ্রীমন্তাগবতের উক্ত শ্লোকের সমস্ত টীকা দেখিয়া ইহার বিচার করিবেন।

২ । চলেও সন্বিশেষ্ণামনেকে,ংকার্ড, স্ব : পরিমান্ত ব বিজেরে। ল্গামৈক জমে বত, (---ইমেডুল্বত (০১১)১।

এবং নিকন্তং কিতিশক্রতমস্থিতান্থ প্রমান্রে যে।
 অবিস্থা নন্দ্র, ক্লিত্তে বেলং সন্তেন কুতে। বিশেত ।।

<sup>—</sup> ইমন্ভাগৰত গগম সক ২২শ অ<sub>ব ৯ম ব</sub>লকে ৷

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ শেষে এই সূত্রে "বা" শব্দের বিকল্প অর্থ গ্রহণ করিয়া চরম কল্পে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ত্রুটি হইতে পর অর্থাৎ ফুল্ম প্রমাণু, অথবা ক্রচিতেই বিশ্রাম, এই বিকল্পই স্থত্ত-কারের অভিমত। "ভারস্ত্তবিবরণ"কার রাধামোহন গোস্বাদী ভট্টগেট্ড এথানে বৃত্তিকারের সমস্ত ব্যাথারেই অনুবাদ করিয়া, পরে "নবাস্তে" ইত্যাদি দক্ষতের দারা অভিনব ব্যাথা। প্রকাশ করিয়াছেন যে, "ক্রটেহেঁতোঃ পরং প্রদর্গায়ং জন্মতারিতার্গঃ"। সর্গাৎ হুত্রে "পর" শব্দের দ্বারা প্রলয়ের পরে পুনঃ স্থাইতে প্রথম বে দ্রবা জন্মে, তাহাই বিবন্দিত। ঐ দ্রবা ক্রটিংহতুক অর্থাৎ এদরেণুই উহার উপাদান-কারণ। ঐ এসরেণুরও যে অবয়ব মাছে, তিষিয়ে কোন প্রমাণ নাই। উহার সাব্যবস্থাধক হেতু অপ্রোজক। বৃত্তিকার প্রভৃতি ন্রাগণ পরে রগুনাথ শিরোমণির মতাকুসারেই উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিরছেন বুঝা যায়। করেণ, রঘুনাথ শিরোমণি উহার "প্লার্থতত্ত্বনির্প্রণ" গ্রন্থে "ক্রেটি" অর্থাৎ ত্রসরেগুতেই বিশ্রাম সমর্থন করিলা প্রমাণু ও দ্বাণুক অস্বীকার ক্রিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, চাকুষ দ্বাত্ববশতঃ অস্বেগুরও অব্যব আছে, ইত্যাদি প্রকারে অনুমান করিতে গেলে ঐরপ অনুমান দারা অনস্ত অব্যবপরস্পরা বিদ্ধ হইতে পারে, তাহা হইলে অনবস্থাদোষ হয়। স্মৃতরাং যথন কোন দ্রব্যে বিশ্রাম স্বীকার করিতেই হইবে, তথন প্রত্যক্ষদিদ্ধ অ্সরেণ্যুত্ই বিশ্রাম স্বীকার করা উচিত। ঐ অসরেণ্ট নিতা নিরব্য়ব দ্রব্য। উহাতে প্রত্যক্ষজনক নিতা মহত্তই আছে। তথাপি অফাফ দ্রবা হইতে অপ্রকৃষ্টপরিমাণ বা ক্ষুদ্র পরিমাণপ্রযুক্তই উহাকে "জগু" বলিয়া ব্যবহার হয়। কারণ, মহৎ পদার্থেও মহত্তম পদার্থ হইতে কুদ্র-পরিমাণ-প্রযুক্ত অণু বলিয়া ব্যবহার হইয়া থাকে। বস্তুতঃ মহর্ষি গোতমও তৃতীয় অধ্যায়ে "মহদণুগ্রহণাৎ" (১)১৩) এই স্থাত্র প্রত্যক্ষাবোগ্য ক্ষুদ্র দ্রাবোও "অণু" শক্ষের প্রায়োগ করিয়াছেন। কিন্তু এথানে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে, রঘুনাথ শিরোমণির সমর্থিত উক্ত মত গৌতম-মতবিরুদ্ধ। কারণ, মহর্ষি গোতম অতীক্রিয় প্রমাণুই স্বীকার করিয়াছেন। দিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আছিকে ৩৬শ স্থাত্র "নাতী-ক্রিয়ত্বাদ্বনাং" এই বাক্যের দ্বারা তাঁহার ঐ দিদ্ধান্ত স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি পরে এথানে চরম কল্পে ত্রমরেণুকেই প্রমাণু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, ইহাও বলা যায় না। কারণ, তাহা হুইলে ঘটাদি দ্রব্যকে বাহারা প্রমাণুপুঞ্জ বলিয়াছেন, তাহাদিগের মতে তিনি ঘটাদি দ্রব্যের অপ্রত্যক্ষের আপত্তি করিতে পারেন না। কারণ, ত্রসরেণ্ট পরমাণু হইলে উহা অতীন্দ্রিয় নহে। গ্রাক্ষরন্ধ গত স্থ্যাকিরণের মধ্যে যে জ্ল্ম রেণু দেখা যায়, তাহাই "অসরেণু", ইহা মন্ত্রাদি ঋষিগণও বিদ্যা গিয়াছেন। স্নতরাং উহার প্রত্যেকেরই প্রত্যক্ষ হওয়ায় পুঞ্জীভূত অনরেএর প্রত্যক্ষ জবশুই হইতে পারে। তাহা হইলে মংশি আর কোন্ যুক্তির বারা অবয়বীর অস্তিত্ব সমর্থন করিবেন ? তাহা বলা নিতান্ত আবেশুক। কিন্তু মহর্ষি এথানে তাহা কিছুই বলেন নাই। স্বতরাং তিনি যে, শেষে কল্পান্তরেও অসরেপুকেই পরমাধু বলিয়া স্বীকার করেন নাই, তাঁহার মতে "ক্রটি"

১। পরমাণুদ্ধপুকয়েশে মানাভাবঃ, জাইবের বিশ্রামাৎ। জাইঃ সমবেতা চ ক্ষুবজবাদ্ধরইবং, তে চ সমবায়িনঃ
সমবেতা-চালুন্দককসমবায়িয় বিতি চাপ্রবিধান কর । অভ্যাত ত কুশ্রমির রিসমবাদি রাজিভিন্নবিভিন্ন করে।
তালুশ্রমাণ বিশ্বাস্থান বিশ্বাস্থান মহতালৈ মহতাল সংবিদ্যান বিশ্বাস্থান বিশ্বাস্থান করে।
তালুশ্রমাণ বিশ্বাস্থান বিশ্বাস্থান মহতাল মহতাল সংবিদ্যান বিশ্বাস্থান বিশ্বাস্থ্য বিশ্বা

অর্থাৎ "অসরেণু" হইতে ভিন্ন অতীক্রিয় অতি সৃক্ষা দ্রবাই পরমাথু, এ বিষয়ে দংশয় নাই। তিনি এই সৃত্ত্রে "পর" শব্দের দারাও তাহাই স্থচনা করিয়াছেন, ইহাই বুঝা যায়। মূলকথা, বৃত্তিকার বিশ্বনাথ শেষে কল্লান্তরে ঐক্রপ ব্যাথ্যা করিলেও উহা মহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্ত নহে, ইহা স্থীকর্ষ্যে। র্যুনাথ শিরোমণি স্থাধীন ভাবে তাহার নিজের মত সমর্থন করিলেও মহর্ষি গোতমের এই স্থাত্রর দারা উক্ত মতের ব্যথ্যা ও সমর্থন করা যায় না। বিশ্বনাথ "সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে কিন্তু নহরি

গৌতম মতব্যাখ্যাতা নৈয়ায়িকগণ "অদরেণুঃ সাবয়বঃ চাক্ষদ্রবাজাৎ বটবং" এইকপে অন্তমান দারা অসরেণুর সাবয়বত্ব সমর্থন করিয়াছেন। অসরেণুর অবয়ব থাকিলে তাহারও অবয়ব আছে। কারণ, বাহা চাকুষ দ্রবেগর অবয়ব, তাহারও সাবয়বত্ব গটের অবয়বে সিদ্ধ আছে। স্থতরাং

শেলীকাবয়বাল্প পরমাণুভেদেন,পরিষ পোষ্ ভবস্তা,তবছার,বতিযোজা ৪০, কেইব স্ত তারি । —শালীকাব,বা,
 শম আঃ, শেষ ২৪শ ।

২। একে তুবাতায়ন,ছাদ্ৰুখ্য ক্ৰটিং প্ৰমাণু বৰ্ণয়তি, তয় যুক্তং, তন্ত ভোলাহং। আভেলঃ প্ৰমাণুভিলাতে, তাটি-বিতি : কথ্যবৰ্গমাতে ভিলাতে ক্ৰটিৱিতি ৷ জুবাফে সতাক্ষ্যাধিক জ্বাকাণ্ডত ক্ষাহাৰ্ণ উবলিতি ৷ ইত্যাধি—ছিত্যীয় এব : যু, এথ্য অফিকে শিষ্ধ মুক্ৰম্বিনি সাক্ষয়ে"—এই ত্ৰেক্ত তিক । ২০২ সুষ্ঠ । শক্ষা

-(-)

The state of the s

"অসরেশোরবয়বঃ দাবয়বঃ ঘটাবয়ববৎ" এইরূপে অনুমান দারা ত্রদরেণ্র অবয়বেরও অবয়ব দিদ্ধ হয়। কিন্তু ঐরপে তাহারও অবয়ব দিদ্ধ করিতে গেলে অনস্ত অবয়বপরম্পরার দিন্ধির আপত্তিমূলক অনবস্থা-দোষ হয়, তাহাতে স্থানের পর্বতে ও দর্ষপের তুল্যপরিমাণাপত্তি নোষও হয়। এ জন্ম স্থায়-বৈশেষিকসম্প্রনার পূর্ব্বোক্ত ভ্রমরেণুর অবয়বের অবরবেই বিশ্রাম স্বীকার করিয়া, উহাকেই পরমাণু বলিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ যথন কোন দ্রব্যে অবয়ববিভাগের বিশ্রাম বা নিবৃত্তি স্বীকার করিতেই হইবে, তখন অন্তরপুর অবগবের অবগবে বিশ্রাম স্বীকার করার বাধা কি আছে ? ঘটাদিদ্রব্য অনরেণু অপেক্ষায় অনেক বড়, স্কুতরাং তাহার অবয়বের অবয়বও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় হওয়ায় তাহারও অবয়ব অবশ্র স্বীকার্য্য এবং উহা প্রতাক্ষদিদ্ধ। কিন্তু এদরেপুর অবয়বের যে অবয়ব, তাহারও অবয়ব স্থীকারের কোন কারণ নাই। আর ধদি পুর্ফোক্তরূপে অনুমান করিয়া তাহারও অবয়ব দিদ্ধ করা যায়, তাহা হইলেও নিরবয়ব প্রমাণুর অন্তিত্ব খণ্ডিত হইবে না। কারণ পুর্ব্বোক্ত যুক্তিতে বাধা হইয়া যথন কোন স্থানে অবয়ব-বিভাগের বিশ্রাম বা নিবৃত্তি স্বীকার করিতেই হইবে, তথন সেই দ্বাই নিরবয়ব প্রমাণু বলিয়া সিদ্ধ হইবে। স্মৃতরাং অসরেণ্ডর অবয়বের অবহুবে বিশ্রাম স্বীকার করিয়া উহাই পরমাণু বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে ৷ অসরেণুর অবয়ব দ্বাণুক, ঐ দ্বাণুকের অবরবই পরনাণু। পরমাণুদ্ররের সংযোগে প্রথমে যে দ্বাণুকেরই উৎপত্তি হয়, ইহা প্রশন্তপাদের উক্তির দারাও প্রাচীন দিদ্ধান্ত বলিয়া বুলা যায় (প্রশন্তপাদ ভাষা, ৪৮ পূর্চা দ্রষ্টবা)। শ্রীমন্-বাচস্পতি মিশ্র "ভাষতী" এন্তে বেদাস্তদর্শনের "মহন্দীর্ঘবদ্বা" ( ২।২।১১ ) ইত্যাদি স্থাত্রের অবতারণায় যে বৈশেষিকসম্প্রদায়দিদ্ধ প্রনাণুবাদপ্রক্রিয়ার বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনিও দ্বাথুকের অবয়বকেই পর্নাণু বলিয়া এবং দ্বাণুকত্রয়াদি হইতেই ত্রাণুকাদির উৎপত্তি হয় বলিয়া বৈশেষিকসম্প্রদারের পরম্পরাপ্রাপ্ত যুক্তির ছালা সমর্থন করিগ্নছেন। "গ্রায়ক-দলী"কার শ্রীধর ভট এবং "ভারমঞ্রী"কার জয়ন্ত ভটও উক্ত দিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে ঐ সমন্ত যুক্তিরই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ("ভায়কন্দলী" ৩২ পৃষ্ঠা ও "ভায়মঞ্জরী" ৫০৩ পৃষ্ঠা দ্রাইবা)।

"ভামতী" গ্রন্থে শ্রীমদ্বাচাপতি মিশ্রের স্থব্যক্ত যুক্তির সার মর্ম্ম এই যে, বহু পরমাণ্ কোন দ্বেরর উপাদান হইতে পারে না। কারণ, কোন ঘটের নির্বাহক পরমাণ্ গুলিকেই যদি ঐ ঘটের উপাদান-কারণ বলা যায়, তাহা হইলে মুদ্গরপ্রহার দ্বারা ঐ ঘট চুর্ণ করিলে তথন একেবারে তাহার উপাদান-কারণ ঐ সমস্ত পরমাণ্ গুলিরই পরাপের বিভাগ হইবে। কারণ, তাহা না হইলে ঐ স্থলে ঐ ঘটের বিনাশ হইতে পারে না। উপাদান-কারণের বিভাগ বা বিনাশ ব্যত্তীত জন্ম দ্বেরর বিনাশ হর না। কিন্তু যদি মুদ্গর প্রহারের পরেই সমস্ত পরমাণ্রই বিভাগ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তথন আর কিছুরই প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, সেই বিভক্ত পরমাণ্যসমূহ সমস্তই অতীন্দ্রে। কিন্তু মুদ্গর প্রহারের দারা ঘট চুর্ণ বা বিনাই হইলেও তথন শর্করাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুতিকার প্রত্যক্ষ হইরা থাকে। স্বতরাং ইহা স্বীকার্য্য যে, ঘট চুর্ণ হইয়া বিনাই হইলেও তথন একেবারে পরমাণ্-শুলির পরম্পর বিভাগ হয় না। অত এব ঐ সমস্ত পরমাণ্ই ঐ ঘটের উপাদান-কারণ নহে। পরমাণ্ হইতে দ্বাণ্কাদিক্রমেই ক্রমশঃ ঘটের উৎপত্তি হইয়া থাকে, ইহাই স্বীকার্য্য। (ভূতীয় থও, ৯৫

পৃষ্ঠা দ্রপ্টবা )। পূর্বেলে যুক্তিতে বহু পরমাণ্ কোন দ্রবোর উপানোন-করেণ হল না, ইহা দিন্ধ হইলে পরমণ্ড্রেরর সংযোগেও কোন দ্রান্তের জন্মে না, ইহাও স্বীকার করিতে হইরে। কারণ, পরমাণুক্রেরও বছত আছে। স্কুতরাং প্রথমে প্রমাণুক্রের সংযোগেই দ্বাণুক নামক দ্রব্য জন্মে, ইহাই স্বীকার্য্য। কিন্তু ঐ ব্যগুক্ষারর দংগোগে কোন দ্রব্যান্তরের উৎপত্তি স্বীকার করিলে ঐ দ্রবাতের বার্গ হয়। কারণ, ঐ দ্রবাতের মার একটি দ্বাণুক্রিশেষ্ট হয়, উহঃ পূর্বেজাত দ্বাণুক হইতে স্থল হইতে পাবে না। কারণ, উপাদান-কারণের বহুত্ব ও মহৎপ্রিমাণাদি বাহা বাহা জ্ঞ দ্রব্যের স্থলত্ব বা মহৎপরিমাণের উৎপাদক হল, স্বাণুকদ্বরে তাহার কিছুই নাই। সাণুকদ্ররে বছত্বও নাই, মহৎপরিমাণও নাই, "প্রাচর" নামক সংযোগবিশেষও নাই। স্কুতরাং দ্বাণুকদ্বরজাত দ্রব্যান্তরে মহত্ব বা স্থলত্বের উৎপত্তি দন্তব না হওয়ার উহার উৎপত্তি নিক্ষন হয়। দ্বাণ্কের পরে আবার অপর দ্বাণুকবিশেষের উৎপত্তি স্বীকার অন্বেশ্রক। অতএব দিল্ধান্ত এই যে, প্রমাণুরয়ের সংযোগে প্রথমে দ্বাণুক নামক অবয়বীৰ উৎপত্তি হইলে, উহার পরে ঐ দ্বাণুকতারের সংযোগেই "ত্রাণ্ড " নামক অব্যবীর উৎপত্তি হয়। এইরপে স্বাণ্ড চত্ ইয়ানির সংযোগে "চতুরণ্ড" প্রভৃতি অবয়বী দ্রব্যের উৎপত্তি হয়। দ্বাণুক ক্রয়ে বছফ্ব সংখ্যা থাকায় উহা হইতে উৎপন্ন ত্রাণুক বা অদরেণর স্থলত্ব অর্থাৎ মহৎপরিমাণ জন্মিতে পারে। দেখানে উপাদান-কারণ, দ্বাণুকত্ররের বহুত্ব সংখ্যাই ঐ মহৎপরিমাণের কারণ। প্রীমদ্বাসম্পতি মিশ্র, উদয়নাচার্য্য, শ্রীধর ভট্ট ও জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণ **অনেক স্থানে ত্র**ণরেণুকে "ত্রাণুক" শব্দের ছারাও উল্লেখ করিয়াছেন ৷ বস্ততঃ প্রমাণ্ডব ভাগ্ন দ্বাণুকেরও নহত্ত্ব না থাকার দ্বাণুককেও "অণু" বলা হইয়াছে। স্তুতরাং তিনটি "অণু" অর্থাৎ দ্বাগুকের সংযোগে উৎপন্ন, এইরূপ মর্থে "ত্রসঙ্গেণ্ড "ত্রাগুক"ও বলা বার। বাচম্পতি মিশ্র প্রভৃতিও এরপ অর্থেই তাহা বলিয়াছেন। কিন্তু উহার "এদরেণ্" নামই প্রসিক। মন্ত্রাদি সংহিতাতেও ঐ নামেরই উল্লেখ আছে। কেহ কেহ "ত্রিভিঃ সহিতো রেণঃ" এই অর্থে "অনুবেণ্ড" শব্দটি নিপাতনে দিদ্ধ বুলিয়া প্রমাণুত্রর দৃহিত রেণু অর্থাৎ যে রেণতে অব্যবক্ষে তিন্টি পরমাণু থাকে, তাহাই "এদরেণ্" শান্দর ব্যংপত্তিলভা অর্থ বলিয়াছেন। কিন্তু ঐরূপ ব্যংপত্তিত কোন প্রমাণ নাই। মনে হয়, গবাক্ষরস্কুগত তুর্ঘ্যকিরণের মধ্যে যে রেণ পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করে বলিয়া "ত্রদ" অর্থাৎ চরিষ্ণু বা জঙ্গদ, তাহাকে ঐ জন্তই "ত্রদরেণু" বলা হইগাছে। "ত্রদ" শব্দের জঙ্গম অর্থে প্রমাণ ও প্রয়োগ, তৃতীর খণ্ডের ২৬৬ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য। দে যাহাই হউক, মূলকথা, পূর্বেলক ত্রসরেণর অবয়ব স্বাণুক এবং ঐ দ্বাণুকের অবয়বই নিরবয়ব পরমাণ এবং নিরবয়বস্ববশতঃ ঐ প্রমাণ নিত্য, ইহাই তায় বৈশেষিক দম্প্রনায়ের সিদ্ধান্ত। স্কুতরাং এই তৃত্রে সর্মনাম "পর" শব্দের দারা অপরেণ্র অবরবের অবরবই মহর্ষির বৃদ্ধিন্ত, ইহাই বৃঝিতে হইবে। বিতার অধ্যায়ের দিতীর

১। করণবছদ্বং ক্রেণ্মতদ্বং প্রচয়বিশেশকে মহং। বেল স্তর্ননিবে (২(২)১১শ জ্ঞোন) শারীরক ভাষো শক্ষরাচার্যের উদ্ধৃত কণাদক্তর। কিন্তু এখন প্রচলিত বৈশে বিক্লেশিন ঐবাপ প্রত্র নাই। ঐ স্থানে "কারণবছ্ত্রাচ্চ" (৬)১১৯) এইরূপে ক্তর দেখা বায়ে। শক্ষর মিশ্রের জনেক পূর্বেই আচার্যা শক্ষরের উদ্ধৃত পূর্বেক্তি কণাদক্তর বিল্পু চইয়াছে, ইই উক্ত স্থারের "উদ্দেশন" দ্বিলেই বৃধা যাইয়ে।

আহ্নিকে "নাণুনিতাত্বাৎ" (২3শ) এই স্থাত্ত্রর দ্বারা এবং পরবর্ত্তী "অন্তর্বাহিশ্চ" ইত্যাদি বিংশ স্থুত্রের দ্বারা প্রমাণুর নিত্যত্বই যে, মহর্ষি গোতমের সম্মত, স্মুতরাং মহর্ষি কণাদের ন্যায় তিনিও ষে, আরম্ভবাদেরই দমর্থক, ইহাও বুঝা যায় ( ৪র্থ থণ্ড, ১৫৯—৬১ পুষ্ঠা দ্রষ্টবা )। তিনি এই অখ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে "বাক্তাদব্যক্তানাং প্রত্যক্ষ প্রামাণ্যাং" (১১শ) এই স্থত্তের দ্বারা তাঁহার নিজ সিদ্ধান্ত আরম্ভবাদের প্রকাশও করিরাছেন। স্মৃতরাং তাঁহার মতে প্রমাণু যে, নিরবয়ব ও নিত্য এবং ঐ পর্মাণু হইতেই দ্বাণুকাদিক্রনে স্বষ্টি হয়, এ বিষয়ে সন্দেই নাই। তাঁহার উক্ত দিদ্ধান্তামুদারেই নৈয়ায়িকদম্প্রদায়ও প্রমাণুরয়ের সংযোগে প্রথমে দ্বাণুক্নামক অবয়বীর উৎপত্তি এবং ঐ দ্বাণুক্তয়ের সংবোগে "অসরেণ্" বা "আণুক" নামক অবয়বীর উৎপত্তি হয়, ইহা পূর্বোক্তরূপ যুক্তির দারা নির্ণয় করিয়াছেন। রবুনাথ শিরোমণি স্বাধীন ভাবে ত্রসরেণুতে বিশ্রাম স্বীকার করিলেও গৌতম-মতব্যাখ্যাতা পূর্ব্বাচার্য্যগণ তাহ। করেন নাই। "অসরেগুর" ষষ্ঠ ভাগই যে প্রমাণু, এ বিষয়ে একটি বচনও পূর্বকাল হইতে প্রানিদ্ধ আছে। "ভায়কোষে"ও উক্ত বচনটী উদ্ধৃত হইয়াছে'। "দিদ্ধান্তমুক্তাবলী"র টীকার দাক্ষিণাত্য মহাদেব ভট্ট গবাক্ষরর গত স্থ্যাকিরণের মধ্যে দৃশ্বমান রেণ্রকে "দ্বাণ্ডক" বলাই উচিত বলিয়া শেষে যে নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা নিস্প্রমাণ ও প্রমাণবিক্ষ। মন্বাদি ঋষিগণ যে, ঐ রেণুকে "ত্রসরেণু" বলিয়াছেন এবং তাৎপর্যাটীকাকার বাচম্পতি নিশ্র যে, এই স্থক্রোক্ত "ক্রটি"ও ত্রদরেণু একই পদার্থ বলিয়া উহার স্বরূপবোধক যাজ্ঞঃল্যা-বচনের পূর্ব্বার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। "ক্রটি" শব্দের অর্থ অতিকুদ্র, ইহা অভিধানেও কথিত হইয়াছে। তদত্মারেও দৃশ্য পদার্থের মধ্যে যাহা সর্বাপেক্ষা কুদ্র, সেই ত্রসরেণকেও "ক্রটি" বলা যায়। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণ বিশেষ করিয়া ঐ ত্রসরেণুকেই ''ক্রটি'' বলিয়াছেন। রয়ুনাথ শিরোমণি ও অন্তান্ত নৈয়ায়িকও ত্রদরেণু অর্থেই ''ক্রটি'' শব্দের প্রয়োগ করিয়া গিম্নছেন। শ্রীদদ ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ে যে "ত্রদরেণু"র পরে ''ক্রটি''র উল্লেখ হইরাদে, তাহা কালবিশেষের সংজ্ঞা। অর্থাৎ দেখানে কালবিশেষকেই ত্রদরেণু ভিন্ন "ক্র'ট" নামে প্রকাশ করা হইয়াছে। স্কুতরাং উহা পূর্ব্বোক্ত দিদ্ধান্তের বিরোধী নহে ৷

মূলকথা, মহর্ষি এই স্থাত্র "ক্রাটি" শাব্দের দ্বারা নিরবর্য মতীন্ত্রির পরমাণ্র মন্তিদ্বে পূর্ব্বোক্তরূপ যুক্তি স্চনা করিরা, ঘটাদি অবয়বী যে, ঐ পরমাণুপুঞ্জমাত্র নহে—কারণ, তাহা হইলে উহার
প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, প্রত্যক্ষ না হইলেও পূর্ব্বপক্ষবাদীর পূর্ব্বক্থিত "র্ত্তিপ্রতিবেধ"ও সম্ভব
হয় না, স্বতরাং উহার দ্বারা অবয়বীর অভাব সমর্থনি করাও সম্ভবই হয় না, ইহাও স্কুচনা করিয়া
গিরাছেন। তিনি বিতীয় অব্যায়ে অম্ম প্রদক্ষে অবয়বীর অন্তিত্ব বিষয়ে সাধক যুক্তি প্রকাশ করিলেও
তিন্বিয়ে অস্তায়্য বাধক যুক্তির থণ্ডন বাতীত উহা সিদ্ধ হইতে পারে না। স্থপ্রাচীন কাল হইতেই
অবয়বীর অন্তিত্ব বিষয়ে বিবাদ হইয়াছে। যোগদর্শনের ব্যাদ-ভাষোও অবয়বীর অন্তিত্ব বিষয়ে বিচার

চালক্র্মরী চিহ্ন মং ক্লং দৃগতে রজ:।
 তন্ত ষঠতমে ভাগঃ পরমাণুঃ দ উচাতে ।

ও সমর্থন দেখা যায়। বিষ্ণুপুরাণেও (৩)১৮) বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের উল্লেখ দেখা যায়। স্কুতরাং অবয়বীর অস্তিত্ব বিবাদগ্রস্ত বা দন্দিগ্ধ হইলেও নহর্ষি পূর্ব্বোক্ত তৃতীর হৃত্রে অবয়বিবিষয়ে অভিমানকে রাগাদি দোষের নিমিন্ত বলিয়া উপদেশ করিতে পারেন না। তাই তিনি ঐ হৃত্রের পরেই এখানে এই প্রকরণের আরম্ভ করিয়া অবয়বিবিষয়ে বাধক যুক্তির উল্লেখপূর্ব্বক উহার খণ্ডন দারা আবার অবয়বীর অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াছেন এবং পরবর্তী প্রকরণের দারা নিরবয়ব নিতা পরমাণ্র অস্তিত্বব বাধক যুক্তির খণ্ডনপূর্ব্বক তাঁহার পূর্ব্বোক্ত অবয়বীর অস্তিত্ব স্কুদৃড় করিয়া গিয়াছেন ॥১৭।

#### অবয়বাবয়বিপ্রকরণ সমাপ্ত ।২॥

### ভাষ্য। অথেদানীমানুপলম্ভিকঃ সর্বাং নাস্তীতি মন্তমান আহ—

অনুবাদ। অনন্তর এখন সমস্ত পদার্থই নাই অর্থাৎ অবয়বার ভায়ে প্রমাণুও নাই, উপলব্ধিও বস্তুতঃ নাই, এই মতাবলম্বা "আনুপ্রস্তিক" ( স্ববিশৃত্তাবাদা ) বলিতেছেন—

## সূত্র। আকাশব্যতিভেদাত্তদরুপপতিঃ॥১৮॥৪২৮॥

অনুবাদ। (পূর্ববিপক্ষ) "আকাশব্যতিভেদ" প্রযুক্ত অর্থাৎ প্রমাণুর অভ্যন্তর ও বহির্ভাগে আকাশের সহিত সংযোগ প্রযুক্ত তাহার অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত নিরবয়ব পরমাণুর উপপত্তি হয় না।

ভাষ্য। তস্থাণোর্নিরবয়বস্থানুপপত্তিঃ। কম্মাৎ ? আকাশ-ব্যতিভেদাৎ। অন্তর্কাহিশ্চাণুরাকাশেন সমাবিফো ব্যতিভিন্নঃ। ব্যতিভেদাৎ সাবয়বঃ, সাবয়বহাদনিত্য ইতি।

অনুবাদ। সেই নিরবয়ব পরমাণুর উপপত্তি হয় না। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) "আকাশব্যতিভেদ"-প্রযুক্ত। বিশদার্থ এই যে, পরমাণুর অভ্যন্তরেও ও বহির্ভাগে আকাশ কর্ত্ত্বক সমাবিষ্ট হইয়া ব্যতিভিন্ন অর্থাৎ অভ্যন্তরেও বহির্ভাগে আকাশের সহিত সংযুক্ত। ব্যতিভেদপ্রযুক্ত সাবয়ব, সাবয়বত্বপ্রযুক্ত অনিত্য।

টিপ্পনী। মহর্ষি এখন নিরবয়ব পরমাণুর অন্তিত্বের বাধক যুক্তি থওন করিয়া, উহার অন্তিত্ব স্থান্ট করিতে প্রথমে এই স্থাত্রের বারা পূর্ববিপক্ষ বলিয়াছেন যে, পূর্বেলিজ নিরবয়ব পরমাণুর উপপত্তি বা সিদ্ধি হয় না। এই স্থাতে "তৎ" শব্দের দ্বারা নিরবয়ব পরমাণুই যে মহর্ষির বৃদ্ধিন্ত, ইহা তাহার এই বিচারের দ্বারাই বৃঝা যায়। স্থাতরাং পূর্বেস্থ্যে যে, তিনি নিরবয়ব পরমাণুর কথাই বলিয়াছেন, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, তাহা বলিলেই তিনি এই স্থাত্তে "তৎ" শব্দের দ্বারা ঐ নিরবয়ব পরমাণুকেই

প্রহণ করিতে পারেন। নিরবয়ব পরমাণ্ডর দিন্ধি কেন হয় ন। ? ইহা সমর্থন করিতে পূর্ব্বপক্ষবাদী হেতু বলিরাছেন — "আকাশব্যতিভেদাং"। ভাষাকার উহার ব্যাথ্যা করিরাছেন যে, প্রমাণ্ডর অভা-স্তব্যে ও বহির্ভাগে যে আকাশের সমাবেশ অর্থাৎ সংযোগবিশেষ আছে, উহাই এথানে পূর্মপক্ষ বানীর অভিমত "আকাশব্যতিভেদ"। এই ব্যতিভেদ আছে বলিয়া প্রমণ্ড দাব্যুব, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, প্রমাণুব অভ্যন্তর ও বহিভাগ উহ'র অব্রব্ধিশেব। উহার সহিত আকাশের সংযোগ चीकार्या रहेत्न के व्यवस्तुत व्यक्ति व्यक्त चीकार्य। जाश रहेत्न প्रतमार्थ य मायस्य भागर्थ, हेरा স্বীকার করিতে হইবেই। অর্গাৎ প্রমাণু স্বীকার করিতে গেলে উহারও অব্যব স্বীকার করিতে হুইবে। স্কুতরাং উহার অনিতাত্বও স্বীকার করিতে হুইবে। কারণ, সাবন্তব দ্রব্য নিতা হুইতে পারে না। স্মতরাং পূর্বোক্তরূপ বাধক যুক্তিবশতঃ নিরবয়ব নিতা পরমাণুব দিদ্ধি হয় না। ভাষ্যকার প্রথমে উক্তমতকে "মানুপনন্তিকে"র মত বলিয়া এই পূর্বপকত্রের অবতারণা করিয়াছেন। বিনি "উপশ্রন্ত" অর্থাৎ প্রত্যক্ষানি কোন জ্ঞানের ই বাস্তব সন্তা মানেন না, স্থতরাং প্রমাণুও মানেন না, এতাদুণ সর্বাশৃন্ত তাবাদীকে "আহুপ্রভিক" বলা যায়। ভাষ্যকার "আহুপ-লম্ভিক" শন্দের প্রয়োগ করিয়া পরে "দর্মবং নাস্তাতি মন্ত্রদানঃ" এই বাক্যের দারা উহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ যিনি সর্ব্বাভাববাদী, তিনিই এখানে ভাষ্যকারোক্ত ''আমুপলম্ভিক"। তাঁহার গুঢ় অভিনন্ধি এই যে, পরমাণুর অবয়ব না থাকিলে পরমাণু তাহার অবয়বে কিরূপে বর্ত্তমান থাকে ? এইরূপ প্রশ্ন করা যায় না। স্মৃতরাং পরমাণু তাহার অবয়বে কোনরূপেই বর্তুমান থাকিতে পারে না, ইহা বলিয়া পূর্ব্বোক্ত "বৃত্তিপ্রতিষেধ"প্রযুক্ত প্রমাণুর অভাব দিদ্ধ করা যায় না। কিন্তু যদি প্রমাণুৰ অবয়ৰ আছে, ইহা দিদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে ঐ যুক্তিতে তাহারও অবয়ব প্রভৃতি অবয়বপরম্পরা দিদ্ধ করিয়া ঐ পরমাণ্ড ও তাহার অবয়ব পরম্পরা নিজ নিজ অবয়বে কোনরপেই বর্ত্তমান থাকিতে পারে না, ইহা সনর্থন করিয়া পূর্ব্বোক্ত "বৃত্তিপ্রতিষেধ" প্রযুক্ত ঐ প্রমাণু ও উহার অবয়বপরম্পরারও অভাব সিদ্ধ করা যাইবে। তাহা হইলে আর কোন পদার্থেরই অন্তিত্ব থাকে না—"দর্বং নান্তি" ইহাই দিদ্ধ হয় । মহর্ষি পূর্বে "দর্বমভাবঃ" ইত্যাদি (৪।১।৩৭) ম্বুত্রের দ্বারা যে মতের প্রকাশ করিয়াছেন, উহা হইতে এথানে এই মতের অবশ্রুই বিশেষ আছে। কিন্তু তাৎপর্য্যটীকাকার সেই স্থলের স্থায় এখানেও ''শুস্ততাবাদে"র কথাই বলিয়াছেন। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করিব। চতুর্থ খণ্ড—১৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ॥১৮॥

## সূত্র। আকাশাসর্গতত্বং বা॥১৯॥৪২৯॥

অনুবাদ। পক্ষান্তরে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত "আকাশব্যতিভেদ" নাই, ইহা বলিলে আকাশের অসর্ববগতত্ব ( অসর্বব্যাপিত্ব ) হয়।

ভাষ্য। অথৈতমেষ্যতে—পরমাণোরন্তর্নান্ত্যাকাশমিত্যদর্ব্বগতত্বং প্রসজ্যতে ইতি। অমুবাদ। আর যদি ইহা স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে পরমাণুর অভ্যন্তরে আকাশ নাই, এ জন্ম ( আকাশের ) অসর্বিগতত্ব প্রসক্ত হয়।

টিপ্ননী। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে "আকাশব্যতিভেদ"কে হেতু করিয়া প্রমাণুর সাবয়বত্ব সমর্থন করিয়াছেন, উহা অস্বীকার করিলে ত তিনি আর নিজ মত সমর্থন করিলে পারেন না, তাই তিনি ঐ পক্ষে এই স্থত্রের দ্বারা পরেই বলিগ্নাছেন যে, তাহা হইলে আকাশের সর্ব্বগতত্ব সিদ্ধাপ্ত ব্যাহত হয়। অর্থাৎ আমরা আকাশাদি কিছুই না মানিলেও তোমরা যথন আকাশকে সর্ব্বগত বলিয়াই স্বীকার করিয়াছ, এবং প্রমাণুক্তর মূর্ত্ত দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছ, তথন প্রমাণুর অভ্যন্তরেও আকাশের সংযোগ তোমাদিগের স্বীকার্য। কারণ, তোমাদিগের মতে সমস্ত মূর্ত্ত দ্রব্যের সহিত সংযোগই সর্ব্বগতত্ব। স্কতরাং প্রমাণুর অভ্যন্তরের সহিত আকাশের সংযোগ না থাকিলে উহার সর্ব্বগতত্ব থাকে না। উহার অন্বর্বগতত্বেরই আপত্তি হয়। কিন্তু উহা স্বীকার করিলে তোমাদিগের দিদ্ধান্তহানি হইবে। স্কতরাং প্রমাণুর অভ্যন্তরের এবং বহির্ভাগেও আকাশের সংযোগ অবশ্র স্বীকার্য্য হওয়ায় তোমাদিগের মতেও প্রমাণুর সাবয়বত্ব অনিবার্য্য।১০।

## সূত্র। অন্তর্বহিশ্চ কার্য্যদ্রব্যক্ত কারণান্তরবচনা-দকার্য্যে তদভাবঃ ॥২০॥৪৩০॥

অনুবাদ। (উত্তর) "অন্তর্" শব্দ ও "বহিস্" শব্দের দ্বারা জন্ম দ্রব্যের কারণান্তর অর্থাৎ উপাদান-কারণ অবয়ববিশেষ কথিত হওয়ায় অকার্য্য দ্রব্যে (নিত্যদ্রব্য পরমাণুতে) তাহার অভাব (অর্থাৎ পরমাণুর অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ না থাকায় তাহার সহিত আকাশের সংযোগ বলাই যায় না। স্কৃতরাং ঐ হেতুর দ্বারা পরমাণুর সাবয়বত্ব সিদ্ধ করা যায় না)।

ভাষ্য। "অন্ত''রিতি পিহিতং কারণান্তরৈঃ কারণমূচ্যতে। "বহি"-রিতিচ ব্যবধায়কমব্যবহিতং কারণমেবোচ্যতে। তদেতৎ কার্যদ্রবাস্থা সম্ভবতি, নাণোরকার্য্যস্থাৎ। অকার্য্যে হি পরমাণাবন্তর্কহিরিত্যস্থাভাবঃ। যত্র চাস্থা ভাবোহণুকার্য্যং তৎ, ন পরমাণুঃ। যতো হি নাল্পতরমন্তি, সপরমাণুরিতি।

অনুবাদ। "অন্তর্" এই শব্দের দ্বারা কারণান্তরগুলির দ্বারা "পিহিত" অর্থাৎ বহির্ভাগস্থ অবয়বগুলির দ্বারা ব্যবহিত কারণ (মধ্যভাগস্থ উপাদান-কারণ অবয়ব-বিশেষ) কথিত হয়। "বহিস্" এই শব্দের দ্বারাও ব্যবধায়ক অব্যবহিত কারণই অর্থাৎ যাহা মধ্যভাগের ব্যবধায়ক, কিন্তু অন্য কোন অবয়ব দ্বারা ব্যবহিত নহে, সেই বহির্ভাগস্থ অবয়ববিশেষই কথিত হয়। সেই ইহা অর্থাৎ পূর্বের্জ্জ "অন্তর্"

শব্দ ও "বহিস্" শব্দের বাচ্য অবয়বরূপ উপাদান-কারণ, জন্ম দ্রব্যের সন্ধন্ধে সম্ভব হয়, অকার্য্যন্থ অর্থাৎ অজন্মন্থ বা নিত্যন্থ প্রয়ুক্ত পরমাণুর সন্ধন্ধে সম্ভব হয় না। যেহেতু "অকার্য্য" পরমাণুতে অর্থাৎ যাহার উৎপত্তিই হয় না, যাহা কোন কারণের কার্য্যই নহে, আমাদিগের সম্মত সেই পরমাণু নামক নিত্য দ্রব্যে অভ্যন্তর ও বহির্ভাগে, ইহার অভাব। যাহাতে কিন্তু এই অভ্যন্তর ও বহির্ভাগের "ভাব" অর্থাৎ সন্তা আছে, তাহা পরমাণুর কার্য্য অর্থাৎ পরমাণু হইতে ক্রমশঃ উৎপন্ন দ্যুণুকাদি জন্ম দ্ব্য, পরমাণু নহে। যেহেতু যাহা হইতে সূক্ষ্মতর নাই, অর্থাৎ যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সৃক্ষ্ম দ্ব্য, যাহার কোন অবয়ব বা অংশই নাই, তাহাই পরমাণু।

টিপ্লনী। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের থণ্ডন করিতে এই স্থত্তের দ্বারা বলিয়াছেন যে, "অন্তর্" শব্দ ও "বহিদ্" শব্দ জন্ম-দ্রব্যের উপাদান-কারণ অবয়ববিংশধেরই বাচক। স্কুতরাং নিত্য দ্রব্য পরমাণুতে "অন্তর্" শব্দ ও "বহিদ্" শব্দের বাচ্য দেই উপাদান-কারণ থাকিতে পারে না। পরমাণুর সম্বন্ধে "অন্তর" শব্দ ও "বহিনৃ" শব্দের বথার্থ প্রয়োগই হইতে পারে না। স্থত্তে "অন্তর" ও "বহিদ্য" এই ছুইটি অব্যয় শব্দের দ্বারা মহর্ষি ঐ ছুইটি শব্দকেই এথানে প্রকাশ করিয়াছেন এবং স্ত্তত্বৰণতঃই উহার পরে তৃতীয়া বিভক্তির লোপ হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। উত্তরবাদী মহর্ষির তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বপক্ষবাদী পরমাণুর সাবয়বত্ব সাধন করিতে যে "আকাশব্যতিভেদ"কে হেতু বলিয়াছেন, উহা অসিদ্ধ। কারণ, পরমাণুর অভ্যন্তর ও বহির্ভাগের সহিত আকাশের সংযোগই তাঁহার অভিমত "আকাশব্যতিভেদ"। কিন্তু প্রমাণুর অভ্যন্তরও নাই, বহির্ভাগ্ত নাই। স্থুতরাং তাহার সহিত আকাশের সংযোগ সম্ভবই নহে। যাহা নাই, যাহা অলীক, তাহার সহিত সংযোগও অলীক। স্থতরাং উহার দারা প্রমাণ্ডর সাবয়বত্ব দিদ্ধ হইতে পারে না। প্রমাণ্ডর অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ নাই কেন ? ইহা বুঝাইতে মহর্ষি এই স্থতের দ্বারা বলিয়াছেন যে, প্রমাণু অকার্য্য অর্থাৎ নিত্যদ্রব্য, তাহার কোন কারণই না থাকায় "অন্তর্" শব্দ ও "বহিদ্য" শব্দের বাচ্য যে উপাদানকারণবিশেষ, তাহাও নাই। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ, জন্ম দ্রব্যের সম্বন্ধেই দন্তব হয়। কারণ, জন্মদ্রব্যের অবয়ব আছে। ঐ সমস্ত অবয়বই তাহার উপাদান বা সমবাগ্নিকারণ। তন্মধ্যে যাহা বাহ্য অবয়বের দ্বারা আচ্ছাদিত বা ব্যবহিত, তাহাই "অন্তর্" শব্দের বাচ্য, তাহাকে মধ্যাবয়ৰ বলা যায়। আরু যাহা ঐ মধ্যাবয়বের ব্যবধায়ক বা আচ্ছাদক, এবং অন্ত অব্যবের দারা ব্যবহিত বা আচ্ছাদিত নহে, তাহাই "বহিদ্" শব্দের বাচ্য, তাহাকে বাহ্যবিষ্ক বলা যায়। স্কুতরাং "মস্তর্" শব্দ ও "বহিন্" শব্দের বাচ্য যে পূর্ম্বোক্ত উপাদানকারণ, যাহাকে অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ বলা হয়, তাহা নিতাদ্রব্য পরমাণুর সম্বন্ধে কোনরূপেই সম্ভব হইতে পারে না। যাহাতে উহা আছে, তাহা পরমাণুর কার্য্য দ্বাণুক প্রভৃতি স্বিয়ব জন্তদ্রবা, তাহা ত পর্মাণু নহে। কারণ, বাহা স্ব্রাক্ষেপা স্ক্র্ম অর্থাৎ বাহার আরু অবয়ব নাই, তাহাই পর্মাণু।

বার্ত্তিককার এথানে বিশদ বিচারের জন্ম বলিয়াছেন যে, যিনি "আকশেব্যতিভেদ"প্রযুক্ত প্রমাণু অনিতা, ইহা বলিতেছেন, তাহাকে ঐ "ব্যতিতেল" কি, তাহা জিজ্ঞান্ত। যদি প্রমাণু ও আকাশের স্থন্ধনাত্রই "আকাশব্যতিভেদ" হয়, তাহা হইলে উহা প্রনাণুর অনিত্যতার সাধক হয় না। আর যদি সম্বন্ধ বা সংযোগমাত্রই প্রমাণুর অনিতাতার সাধক হয়, তাহা হইলে "আকাশ"শকের প্রয়োগ ব্যর্থ। পরস্ত পরে "দংযোগোপপতে ক্ট" এই স্থতের দ্বারা উহা কথিত হওয়ায় এখানেও আবার উহাই বলিলে পুনুক্তি-দোষ হয়। স্কুতরাং প্রমাণু ও আক্রণের সম্বন্ধমাত অথবা সংযোগ-মাত্রই "আকাশব্যতিতেদ" নহে। বদি বল যে, প্রমাণুর অভ্যন্তরে সম্বন্ধ অথবা প্রমাণুর অব্যবের সহিত আকাশের সম্বন্ধই "আকাশবাতিভেদ", কিন্তু তাহাও বলা যায় না। কাবণ, প্রমাণু নিতাদ্রবা, তাহার অবয়ব নাই। যদি বল, প্রমণ্ড্র অব্যবসমূহের বিভাগই "আকাশব্যতিভেদ" অর্থাৎ আকাশ প্রমাণুর অব্যবগুলিকে ভেদ ক্রিয়া উহাদিগের যে বিভাগ জন্মায়, তাহাই "আকাশব্যতি-ভেদ"—কিন্তু ইহাও সন্তব নহে। কারণ, প্রমাণু নিতাদ্রবা, তাহার অবয়বই নাই। জন্ম দ্রবারে অবয়ব থাকায় তাহারই বিভাগ হইতে পারে। পরস্ত পরমাণুর অবয়ব স্বীকার করিলেও ত আকাশ তাহার বিভাগের কারণ হয় না। কারণ, ঐ বিভাগ কর্ম্মজন্ত। তাহাতে আকাশ নিমিত্ত নহে। यদি বল, অভ্যন্তরে যে ছিন্দ্র, তাহাই ''বাতিভেদ"; কিন্তু ইহাও এথানে বলা যায় না। কারণ, সাবয়ব যে দ্রবোর মধ্যে অববব নাই, সেই দ্রবোর মধ্যস্থানকেই ছিদ্র বলে। কিন্ত পরমাণুর অবয়ব না থাকায় তাহার ছিদ্র সম্ভবই হয় না। ফলকথা, পূর্ব্বপক্ষবাদী তাঁহোর কথিত "আকাশব্যতিভেদ"কে যাহাই বলিবেন, তাহাই তাঁহার সাধাসাধক হয় না। কারণ, যাহা ব্যভি-চারী বা অসিদ্ধ, তাহা কখনও সাধ্যসাধক হয় না। বার্ত্তিককার শেষে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বপক্ষ-বাদী "সর্ব্বগতত্ব" শব্দের অর্থ না বুঝিয়াই পক্ষাস্তরে আকাশের অসর্ব্বগতত্বের আপত্তি বলিয়াছেন। কিন্তু ঐ আপত্তিও হইতে পারে না। কারণ, সমস্ত মূর্ত্ত দ্রোর সহিত সংযোগই সর্বাগতজ। মূর্ত্ত দ্রব্য প্রমাণুর সহিত্ত আকাশের সংযোগ থাকার তাহার সর্ব্যাত্ত অবাহতই আছে। প্রমাণুর অভ্যন্তরে ঐ সংযোগ না থাকায় আকাশের সর্ব্বগতত্ব থাকে না, ইহা বলা যায় না। কারণ, পরমাণুর অভ্যন্তরই নাই। যাহা নাই, যাহা অলীক, তাহার সহিত সংযোগ অদস্ভব, এবং অনীক পদার্থ দর্কশব্দের বাচ্যও নহে। স্কৃতরাং যে দমন্ত মূর্ত্ত দ্রব্যের দত্তা আছে, তাহাই "দর্ব্ব"শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলে আকাশের দর্ব্বগতত্বের কোন হানি হইতে পারে না। উদর্নাচার্য্যের "মাত্মবিবেকে"র টীকার নবানৈরা্রিক রঘুনাথ শিরোমণিও উদয়নের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় ঐরূপ কথাই লিখিয়াছেন। তিনি আকাশের সহিত পরমাণ্ডর অভান্তরে সংযোগকেই "আকাশবাতিতেদ" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া প্রমাণুর মভান্তর অংলীক বলিয়াই উহা সম্ভব নহে, ইহা বলিয়াছেন। উদয়নাচার্য্য দেখানে পূর্ব্দেশকাদীর "পরনাণুঃ সাবয়বঃ" এই

<sup>&</sup>gt;। আকাশেন প্রমাণোর্নতিভেদঃ অভান্তরে সংযে গঃ, অভান্তরাভ্রাজ্বাদেব অসম্ভবি। সর্ক্রগতহন্ত বিভ্নাং সর্ক্র্কুক্সংযোগিতামাত্রং। নিরবয়বস্ত অ,গাঃ প্রমাণ্শকার্থহাৎ "প্রমাণ্" সাবয়বঃ" ইতি প্রতিভাপদয়োবিহাত ইতার্থঃ |—আস্কুত্রবিবেক্দীধিতি।

প্রতিজ্ঞাবাক্যে "পরমাণ্রঃ" এবং "দাবয়বঃ" এই পদদ্বয়ের যে ব্যাঘাত বলিয়াছেন, তাহা বুঝাইতে রঘুনাথ শিরোমণি বলিয়াছেন দে, যিনি পরমাণু মানেন না, তিনি উহাকে পক্ষরূপে গ্রহণ করিতেই পারেন না। আর যদি তিনি পক্ষগ্রহণের অন্তরোধে বাধা হইয়া উহা স্বীকার করেন, তাহা হইলে "দাবয়বঃ" এই পদের দ্বারা উহাকে দাবয়ব বলিতে পারেন না। কারণ, নিরবয়ব অণুই পরমাণু শক্ষের অর্থ। স্কৃতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদী এরপ প্রতিজ্ঞাই করিতে পারেন না। অস্তান্ত কথা পরে ব্যক্ত হইবে॥ ২০॥

## সূত্ৰ। শব্দ-সংযোগ-বিভবাচ্চ সৰ্বগতং ॥২১॥৪৩১॥

অনুবাদ। শব্দ ও সংযোগের "বিভব" অর্থাৎ আকাশে সর্ববত্র উৎপত্তিবশতঃই (আকাশ) সর্বব্যত।

ভাষ্য। যত্র কচিত্ত্ৎপন্নাঃ শব্দা বিভবন্ত্যাকাশে তদাশ্রয়া ভবন্তি। মনোভি: প্রমাণুভিন্তৎকার্য্যেশ্চ সংযোগা বিভবন্ত্যাকাশে! নাসংযুক্ত-মাকাশেন কিঞ্চিন্মূর্ত্তদ্রব্যমুপলভ্যতে, তম্মান্নাসর্বগ্রমতি।

অনুবাদ। যে কোন প্রদেশে উৎপন্ন সমস্ত শব্দই আকাশে সর্বত্র উৎপন্ন হয় ( অর্থাৎ ) আকাশাশ্রিত হয়। সমস্ত মন, সমস্ত পরমাণু ও তাহার কার্য্যন্তব্য-সমূহের ( দ্যুণুকাদি জন্ম দ্রব্যের ) সহিত সংযোগও আকাশে সর্বত্র উৎপন্ন হয়। আকাশের সহিত অসংযুক্ত কোন মূর্ত্ত দ্রব্য উপলব্ধ হয় না। অতএব আকাশ অস্ববিগত নহে।

টিপ্পনী। পূর্ব্ধপক্ষবাদী পক্ষান্তরে আকাশের যে, অসর্ব্বগতত্বের আপত্তি বলিয়াছেন, তাহা পরিহার করিতে মহর্ষি পরে এই স্থ্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, শব্দ ও সংযোগের বিভববশতঃই আকাশ সর্ব্বগত, ইহা দিদ্ধ হয়। "বিভব" শব্দের অর্থ এখানে বিশিষ্ট উৎপত্তি অর্থাৎ সর্ব্বত্রে উৎপত্তি। অর্থাৎ যে কোন প্রদেশেই শব্দ উৎপন্ন হইলে ঐ শব্দ আকাশেই সর্ব্বত্র উৎপন্ন হয়। আকাশই সর্ব্বত্র শব্দের সমবায়িকারণ বলিয়া আশ্রয়। তাই শব্দমাত্রই আকাশাশ্রিত হয়। ভাষ্যকার "বিভবন্ত্যাকাশে" এই বাক্য বলিয়া উহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"তদাশ্রয়া ভবন্তি"। সেই আকাশ যাহার আশ্রয়, এই অর্থ বহুব্রীহি সমাসে "তদাশ্রয়" শব্দের দ্বারা বৃঝা যায় আকাশাশ্রিত। তাৎপর্য্য এই যে, সর্ব্বত্রই শব্দ উৎপন্ন হওয়ায় সর্ব্বত্রই তাহার আশ্রয় আকাশ আছে, ইহা দিদ্ধ হয়। কারণ, আকাশ ব্যতীত কুত্রাপি শব্দ জন্মিতে পারে না। সর্ব্বত্র আকাশই শব্দের সমবান্ধিকারণ বলিয়া আশ্রয়। স্কৃতরাং সর্ব্বদেশে সর্ব্বত্রই যথন শব্দ উৎপন্ন হইতেছে, তথন সর্ব্বত্র আকাশের সন্ত্রান্ত থীকার্য্য। তাই আকাশকে সর্ব্বন্যব দ্বারান্ত আকাশের সর্ব্বন্তত্ব ও নিত্যন্থ সিদ্ধান্ত-ব্রাক্রেশ্ব ব্রিত্বে পারা যায়। (চতুর্গ থণ্ড, ১৬১—৬৪ পূর্চা দ্রন্ত্রীর।)

এইবাপ শব্দের তার সংযোগের "বিভব'বশতঃও অকোশের সর্বাগতত্ব নির হ: ৷ ভাষাক ব ইহা বুঝাইতে জীবের সমস্ত মন এবং পার্থিবাদি সমস্ত প্রমাণ্ড এবং উহার কর্ম্যে দ্বন্যু ছাদি জন্ম দ্রবাদমূহের সহিত সংযোগকে স্থাত্রাক্ত "সংযোগ" শাক্ষর দারা প্রহণ করিবা বলিয়াছেন ষে, ঐ সমন্ত মূর্ত্ত দ্রব্যের সহিত সমন্ত সংযোগও আকাশে সর্ব্বর উৎপন্ন হয়। আকাশের সহিত সংযুক্ত নহে, এমন কোন মূর্ত্ত দ্রোর উপলব্ধি হয় না। অতএব আকাশ অন্বর্ধিত হইতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত মূর্ত্ত্ররোর সহিত সংযোগই সর্বাগতত্ব। নববিধ দ্রব্যের মধ্যে পার্থিবাদি পরমাধু এবং ত'হার কার্য্য দ্বাধু ছাদি নমস্ত জন্ম দ্রায় এবং মন, এই গুলিই মূর্ত্তদ্রবা। ঐ সমস্ত মূর্ত্তদ্রব্যের সহিত সর্ব্বগ্রহ আকাশের সংযোগ থাকায় আকাশের সর্ব্বগতত্ত্বর হানি হয় না। প্রমাণুর অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ অলীক বলিয়া উহার সহিত সংযোগ অসম্ভব। কিন্তু পরমাণুর সহিত আকাশের সংযোগ অবগ্রাই আছে। অত এব আকাশের অসর্ব্রগতত্ত্বে আপত্তি হইতে পারে না। বার্ত্তিককারের মতে এখানে "সর্ব্বসংযোগশব্দবিভবাচ্চ সর্ব্বগতং" ইহাই স্থ্রপাঠ। সমস্ত মূর্তিদ্রোর সহিত সংযোগই তিনি "সর্ল্যবংগোগ" শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্য-কারের ব্যাখ্যার দারা তাঁহার মতে "শক্দাংযোগবিভবাচ্চ" এইরূপই স্ত্রপাঠ বুঝা যায়। শ্রীমদ্-বাচস্পতি মিশ্রের "গ্রায়স্থচীনিবন্ধ" এবং "গ্রায়স্থত্রাদ্ধারে"ও "শব্দসংযোগবিভবাচ্চ" এইরূপই স্থত্ত্র-পঠি আছে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও ঐরূপই ফুত্রপাঠ গ্রহণ করিয়া ব্যাথ্যা করিয়াছেন যে, শব্দ ও সংযোগের যে "বিভব" অথবা শব্দজনক সংযোগের যে বিভব, অর্থাৎ সার্ব্বত্রিকত্ব, তৎপ্রযুক্ত আকাশ সর্ব্বগত, ইহা দিদ্ধ হয়। অর্থাৎ সর্ব্বদেশেই শংকর উৎপত্তি হওয়ায় সর্ব্বদেশেই শব্দ-জনক সংযোগ স্বীকার্য্য। স্কুতরাং আকাশের সর্ব্বমূর্ত্তনংযোগিত্বরূপ সর্ব্বগতত্ব সিদ্ধ হয়। রাধা-মোহন গোস্বামিভট্টাচার্য্যও বৃত্তিকারের পূর্ব্বোক্তরূপ দ্বিবিধ ব্যাখ্যারই অন্তবাদ করিয়া গিয়াছেন। আকাশের ও আত্মার সর্ব্ধগতত্ব সমর্থনে বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদ স্থত বলিয়াছেন,— "বিভবান্মগনাকাশন্তথাচাত্মা (৭ ১।২২)। শঙ্কর মিশ্র এই স্থানোক্ত "বিভব" শক্তের অর্থ বলিয়াছেন, সমস্ত মূর্ত্তদ্রের সহিত সংযোগ। কিন্তু মহর্ষি গোত্তমের এই স্থাত্তে "বিভব" শব্দের পূর্বের "সংযোগ" শব্দের প্রয়োগ থাকায় "বিভব" শব্দের ঐরপ অর্গ বুঝা যায় না। তাই বৃত্তিকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"বিভবঃ দার্কত্রিকত্বং" 1২১1

# সূত্র। অব্যহাবিষ্টম্ভ-বিভুত্বানি চাকাশধর্মাঃ ॥২২॥৪৩২॥

অমুবাদ। কিন্তু অবৃৃৃৃহ, অবিফস্ত ও বিভুত্ব আকাশের ধর্ম [ অর্থাৎ কোন সক্রিয় দ্রব্যের দারা আঘাত করিলেও আকাশের আকারান্তরের উৎপত্তি ( বৃৃৃহ ) হয় না এবং আকাশের সহিত সংযোগবশতঃ কোন সক্রিয় দ্রব্যের ক্রিয়ানিরোধও ( বিফস্ত ) হয় না। স্কুতরাং আকাশের বিভুত্ব ও ( সর্বব্যাপিত্ব ) সিদ্ধ হয় ]।

ভাষ্য। সংস্পতা প্রতিঘাতিনা দ্রব্যেণ ন ব্যুহ্নতে—যথা কাষ্ঠে-

নোদকং। কম্মাৎ ? নিরবয়বস্থাৎ। সংদর্পচ্চ প্রতিঘাতি দ্রব্যং ন বিষ্টভাতি, নাস্থা ক্রিয়াহেতুং গুণং প্রতিবগ্গাতি। কম্মাৎ ? অস্পর্শস্থাৎ। বিপর্যায়ে হি বিষ্টস্ভো দৃষ্ট ইতি — স ভবান্ স্পর্শবিতি দ্রব্যে দৃষ্টং ধর্মাং বিপরীতে নাশঙ্কিতুমইতি।

অনুবাদ। সম্যক্ ক্রিয়াবিশিক্ট অর্থাৎ অভিবেগজন্ম ক্রিয়াবিশিক্ট প্রতিঘাতিদ্রব্য কর্ত্বক (আকাশ) ব্যহিত হয় না অর্থাৎ আকারান্তর প্রাপ্ত হয় না, য়েমন কাষ্ঠ
কর্ত্বক জল বৃাহিত হয়। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) নিরবয়বত্বপ্রযুক্ত (অর্থাৎ)
আকাশের অবয়ব না থাকায় উহা ব্যহিত হইতে পারে না এবং (আকাশ) সম্যক্
ক্রিয়াবিশিক্ট প্রতিঘাতি দ্রব্যকে বিক্টর্র করে না। (অর্থাৎ) ঐ দ্রব্যেব ক্রিয়ার কারণ
গুণকে (বেগাদিকে) প্রতিবন্ধ করে না। (প্রশ্ন)—কেন ? (উত্তর) স্পর্শশূন্যতাপ্রযুক্ত। (অর্থাৎ আকাশের স্পর্শ না থাকায় আকাশ কোন সক্রিয় দ্রব্যের ক্রিয়ার
কারণ বেগাদি রুদ্ধ করিতে পারে না)। মেহেতু বিপর্যায় থাকিলে অর্থাৎ অস্পর্শবের
অভাব (স্পর্শবত্য) থাকিলে বিক্টম্ভ দেখা য়য়। সেই আপনি অর্থাৎ স্পর্শবিপক্ষবাদী
স্পর্শবিশিক্ট দ্রব্যে দৃষ্ট ধর্ম্মকে (বিক্টম্ভকে) বিপরীত দ্রব্যে অর্থাৎ স্পর্শশূন্য দ্রব্যে
আশক্ষা করিতে পারেন না।

টিপ্পনী। আপত্তি হইতে পারে যে, আকাশ যদি সর্ব্বগত হয়, তাহা হইলে যেমন জলমধ্যে কার্চাদি নিঃক্ষেপ করিলে অথবা নৌকাদি আনিলে ঐ জলের বাহন হয়, তজ্ঞপ সক্রিয় প্রতিঘাতিদ্রবামাত্রেরই সংযোগে সর্ব্বের আকাশের বাহন কেন হয় না ? এবং আকাশ সর্ব্বিত্র গমনকারী মন্থ্যাদির গমনক্রিয়ার কারণ বেগাদি রুদ্ধ করিয়া ঐ গমনক্রিয়া রুদ্ধ করে না কেন ? তাৎপর্য্যটীকাকার এইরূপ আপত্তির নিবারক বলিয়াই এই ফ্রেরে অবতারণা করিয়াছেন। তিনি পূর্বের "ব্যহনে"র ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পূর্ব্বোৎপন্ন দ্রব্যের আরম্ভক সংযোগ নপ্ত করিয়া দ্রব্যাস্তরের আরম্ভক সংযোগের উৎপাদনই ব্যহন। ( হতীয় খণ্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা দ্রস্ত্রিরা)। যেমন জলমধ্যে কার্চাদি নিঃক্ষেপ করিলে তখন সেই জলের আরম্ভক অবয়বসংযোগ নপ্ত হয় এবং তখন সেই জলের অবয়বেই পরম্পার অস্তা সংযোগ উৎপন্ন হয়; তজ্জ্যা সেখানে তজ্জাতীয় অস্তা জলেরই উৎপত্তি হয় । সেখানে ঐ কার্চাদি কর্ত্বক সেই অস্তা জলের আরম্ভক অবয়বসংযোগের যে উৎপাদন, উহাই ব্যহন। কিন্তু আকাশে উহা হয় না। অর্থাৎ আকাশে কার্চাদি নিঃক্ষেপ করিলেও তাহার কোন অংশে কিছুন্মাত্র আকাবের পরিবর্ত্তন হয় না। তাযাকার "ন ব্যহতে" এই বাক্যের দ্বারা উহাই প্রকাশ করিয়াছেন। এবং পরে "যথা কার্টেনোদকং" এই বাক্যের দ্বারা ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। অতঃ করে "যথা কার্টেনোদকং" এই বাক্যের দ্বারা ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত প্রকাশ করিয়াছিন। অত্যন্ন ক্রিয়াবিশিষ্ট যে কোনরূপ দ্রব্যের সংযোগে আকাশে পূর্ব্বোক্ত "ব্যহনের" প্রসন্তির বা আপত্তি হয় না। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"সংস্পতা প্রতিবাতিনা দ্রব্যেণ"। "সং"পূর্ব্বক "স্প্প"

ধাতুর অর্থ দিমাক্ গতি। স্কুতরাং উহরে দারে। অতিবেগজ্ঞ ক্রিনাবিশেষও বুঝা ঘাইতে পারে। তাহা হইলে "দংদর্পং" শব্দের দারা ঐরূপ ক্রিয়াবিশিষ্ঠ, ইহা বুঝা যায়। প্রমাণু প্রভৃতি ফুল্ল দ্রবো অতিবেগজন্ম ক্রিয়াবিশেষ উৎপন্ন হইলেও উহরে সংষোগে আকাশে ব্যহনের আপত্তি করা যায় না। কারণ, এরূপ ফুল্মদ্রর প্রতিবাতী দ্রব্য নহে। কাষ্ট্রনি প্রতিবাতী দ্রব্য কর্তৃক আকাশে বৃ৷হন কেন হয় না ? এতহুত্তরে ভাষ্যকার বলিগাছেন,—"নিরবয়বত্বাৎ"। অর্থাৎ আকাশের অবয়ব না থাকায় তাহাতে বাহন হইতে পারে না। দ্রব্যাস্তরের জনক অবয়বদংযোগের উৎপাদনরূপ বু।হন নিরবয়ব দ্রবো সম্ভবই নহে। স্থত: ( অবু।হ' আকা:শর স্বাভাবিক ধর্মা। এবং আকাশ, পূর্ম্বোক্তরূপ প্রতিঘত্তা কোন দ্রব্যেরই বিষ্টম্ভ করে না। স্কুতরাং "মবিষ্টম্ভ"ও আকাশের স্বাভাবিক ধর্ম। অবিষ্টস্ত কি ? ইহা বুঝাইতে ভাষাকরে পার নিজেই উহার ব্যাখ্যা করিগাছেন যে, ঐ দ্রবোর ক্রিয়ার কারণ বেগাদি গুণের অপ্রতিবন্ধই 'অবিষ্ঠম্ভ'। ভাষ্যকার তৃতীর অধ্যায়ে ইহাকে "অবিঘাত" নামে উল্লেখ করিয়া দেখানেও ঐরপই ব্যাখ্যা কবিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য দেখানেই ব্যক্ত হইয়াছে (তৃতীয় খণ্ড, ১২০-২৪ পৃষ্ঠা দ্রেইব্যা)। মূল কথা, আকাশ ভিত্তি প্রভৃতি দাবয়ব জবোর স্থায় মনুষ্যাদির গমনাদিক্রিয়ার কারণ বেগাদি রুদ্ধ করিয়া ঐ গমনাদিক্রিয়া রুদ্ধ করে না। কেন করে না ? এতহ্ রবে ভাষ্যকার হেতু বলিয়াছেন "অস্পর্শস্বাৎ"। পরে তিনি উহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, অস্পর্শন্তের বিপর্যায় ( অভাব ) স্পর্শবর থাকিলেই বিষ্টম্ভ দেখা বার । অর্থাৎ ভিত্তি প্রভৃতি স্পর্শবিশিষ্ট দ্রবাই মন্ত্রাপের গ্রনপের ক্রিয়ের কারণ বেগাদি রুদ্ধ করিয়। ঐ ক্রিয়া রুদ্ধ করে, ইহাই প্রত্যক্ষদিদ্ধ। স্কুতরং পূর্দ্মণক্ষর নী স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্যেই যে বিষ্টস্ত দুষ্ট হয়, নিঃস্পর্শ দ্রব্য আকাশে তাহার আপত্তি করিতে পারেন না। বার্ত্তিক কার এথানে "দ ভগান দাবরবে স্পর্শবতি দ্রবো" এইরূপ পাঠ লিথিয়াছেন। ভাষাকারের ও ঐরূপ পাঠ হইতে পারে। কিন্তু বার্ত্তিক-কার অব্যূহ ও অবিষ্ঠন্ত, এই উভয় ধর্ম দমর্শন করিতেই "অম্পর্শত্বাৎ" এই একই হেতুবাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি প্রথমে ভাষাকারের ভাষ "নিরবরবন্ধাৎ" এই হেতুবাকা বলেন নাই। ভাষাকার বে ক্রিরা হেতু গুণ বলিয়াছেন, তাহা প্রশন্তপাদোক্ত গুরুহাদি গুণের মধ্যে কোন গুণ'। পূর্বেক্তি "অবুন্হ" ও "অবিষ্ঠিন্ত" অকেশের স্বাভাবিক ধর্ম বনিরা বিদ্ধ হওরায় আকাশের বিভূত্বও নির্দ্ধিবাদে সিদ্ধ হয়। আকাশ পূর্ণেরাক্ত ধর্মত্রয়বিশিষ্ঠ বলিয়াই প্রমাণ্সিদ্ধ হওয়ায় তাহার সম্বন্ধে কাহারও স্বেচ্ছানুশারে নিয়োগ এবং প্রতিষেধ্ও উপপন্ন হয় না (তৃতীয় অধ্যায়, প্রথম আহ্নিকের ৫১শ হত্ত দ্রন্তব্য ।) এই হত্তের "চ" শন্দটি "তু" শন্দের সমানার্থ।

ভাষ্য। অণ্বয়বস্যাণুতরত্ব-প্রসঙ্গাদণুকার্য্যপ্রতিষেধঃ। সাবয়বত্বে চাণোরণুবয়বোহণুতর ইতি প্রসঙ্গাতে। কম্মাৎ ? কার্য্য-

১। গুৰুত্ব-স্ত্ৰবন্ধ্ৰ-বৰ্গ-প্ৰণক্ত-ধৰ্মধৰ্ম্ম-নংযোগৰিশেষঃ ক্ৰিয়াহেত্বঃ।—প্ৰশস্তপানভাষা, কাশী সংস্ক্ৰণ, ১০১ পৃত্ত স্ত্ৰীয়া

কারণ-দ্রব্যয়েঃ পরিমাণভেদদর্শনাৎ। তন্মাদগুবয়বস্থাণুতরত্বং। যস্ত সাবমবোহণুকার্য্যং তদিতি। তন্মাদণু চার্যমিদং প্রতিষিধ্যত ইতি।

কারণবিভাগাচ্চ কার্যস্যোনিত্যত্বং নাকাশব্যতিভেদাৎ। লোফস্থাবয়ব-বিভাগাদনিত্যত্বং নাকাশদ্যাবেশাদিতি।

অনুবাদ। (উত্তর) প্রমাণুর অবয়বের অণুত্রত্ব-প্রদঙ্গবণতঃ অণুকার্য্যের অভাব, অর্থাৎ প্রমাণুরপ কার্য্য নাই। বিশ্বার্থ এই যে, প্রমাণুর সাবয়বত্ব হইলে প্রমাণুর অবয়ব অণুত্র অর্থাৎ ঐ প্রমাণু হইতেও ক্ষুদ্র, ইহা প্রসাল্ভ হয়। (প্রামাণ কেন ? (উত্তর) যেহেতু কার্য্যদ্রব্য ও কারণ দ্রব্যের পরিমাণ ভেদ দেখা যায়। অতএব প্রমাণুর অবয়বের অণুত্রত্ব (প্রসক্ত হয়)। কিন্তু যে পদার্থ সাবয়ব, তাহা প্রমাণুর কার্য্য অর্থাৎ প্রমাণু হইতে উৎপন্ন ঘ্যুণুকাদি দ্রব্য। অতএব এই অণুকার্য্য অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদীর অভিমত প্রমাণুরপ কার্য্য প্রতিষিদ্ধ হইতেছে।

পরন্ত কারণের বিভাগপ্রযুক্ত কার্য্যের অনিত্যত্ব সিদ্ধ হয়, "আকাশব্যতিভেদ"-প্রযুক্ত নহে। (যথা) লোফ্টের অব্যব্যবিভাগ-প্রযুক্তই অনিত্যত্ব সিদ্ধ হয়, স্মাকাশের সমাবেশপ্রযুক্ত নহে।

টিপ্লনী। পূর্বপক্ষবাদী শেষে বলিতে পারেন বে, পরমাণু নিত্য ছইতে পারে না। কারণ, জ্গতে প্রার্থ থাকিলে সেই সমস্ত প্রার্থই কার্য্য অগ্ন, জ্লু হইবে। স্কুতর ং প্রমাণ্ড থাকিলে উহাও কার্য্য। তাহা হইলে "প্রমাধ্বনিতাঃ কার্য্যভাদ্বটবং" এইকপে অলুমান দারা প্রমাধুব অনিতাত্বই দিদ্ধ হইবে ৷ ভাষাকার ইহা মনে করিয়া পারে এখানে উক্তরূপ অনুমানের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, প্রমাণু কার্য্য হইতে পারে না। প্রমাণুক্প কার্য্য নাই। স্থতরাং প্রমাণুতে কার্যাত্ব হেতুই অদিদ্ধ হওয়ায় উক্তরণ অনুমানের দারা প্রমণ্ড্র অনিতাত্ব দিদ্ধ হইতে পারে না। ভাষ্যে "অণুকার্য্য প্রতিষেধঃ" এবং "অণুকার্যামিদং" এই ছই স্থাল "অণুকার্যা" শল্টি কর্ম্মধারয় সমাস। "অণুকার্যাং তৎ" এই স্থলে ষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস। ভাষো এখানে প্রমাণু তাৎ-পর্ব্যেই "এণু" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। পরমাণুক্ত বার্গি নাই কেন, ইহা যুক্তির দারা সমর্থন করিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, যদি পর্মাণু কার্যা, হায়, তাহা হইলে অবশু উহার অবয়ব স্বীকার করিয়া সেই অবয়বকে প্রমাণ্র উপাদান বা সম্বায়িকারণ বলিতে হইবে। কিন্ত তাহা হইলে সেই সম্বায়ি-কারণ অবয়ব যে অণুতর, অর্থাৎ ঐ পরমাণু হইতেও ক্ষুদ্র, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, দর্বতেই কার্য্য-রূপ দ্রব্য ও কারণরূপ দ্রব্যের পরিমাণভেদ দেখা যায়। কার্য্যদ্রব্য অপেক্ষায় তাহার কারণদ্রব্য ষে অবয়ব, তাহা ক্ষুদ্রই হইয়া থাকে। স্মৃতরাং প্রমাণুরূপ কার্যোর অবয়ব যে উহা হইতে ক্ষুদ্রই ছইবে, ইহা স্বীকার্যা। কিন্তু তাহা স্বীকার করিলে দেই অবয়বের অবয়ব এবং তাহার অবয়ব, ইত্যাদিরূপে অনন্ত অবয়বপরম্পরা স্বীকার করিয়া স্কুল্ল পরিমাণের কুত্রাপি বিশ্রাম নাই, সর্ব্বাপেক্ষা

रुक्त रकान ज्वरा नारे, देशरे चौकात कतिए स्ट्रित। जाश स्ट्रिल जनवर्श-रनाष এবং স্কুমেরুপর্বত ও সর্ধপের তুলাপরিমাণাপত্তি-দোষ অনিবার্য। পরস্ত তাহা হইলে "পরমাণু" শব্দের প্রয়োগই হইতে পারে না। কারণ, যাহা অণুর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্থন্ন, তাহাকেই প্রমাণু বলা হইয়া থাকে। নচেৎ "পরম" এই বিশেষণ-পদের প্রায়োগ বার্থ। কিন্তু যদি সমস্ত অণুরই অবয়ব থাকে, তাহা হইলে মেই সমস্ত অবলবই তাহার কার্য্য অণু হইতে অণুতর হইবে। সর্বাপেক্ষাল অণু অর্থাৎ বাহা হইতে আর অণুত্র নাই, এমন কিছুই থাকিবে না। তাহা হইলে। পূর্ব্ধপক্ষবাদী কাহাকে প্রমাণু বলিবেন ? তিনি "পরমাণ্ড" শব্দের দারা যাহাকেই পক্ষরূপে গ্রহণ করিবেন, তাহাই তাঁহার মতে যথন সাবয়ব, তথন তাহা ত সর্বাপেক্ষায় অণু হইবে না ? সর্বাপেক্ষায় অণু না হইলেও আমরা তাহাতে "পরমাণু" শব্দের মুখ্য প্রয়োগ স্বীকার করিতে পারি না। কুত্রাপি মুখ্য প্রয়োগ সম্ভব না হইলে গৌণ প্রয়োগও বলা যায় না। ভাষ্যকার "অণুতরত্বপ্রদক্ষাৎ" এই বাক্যের দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ অনুপ্রপত্তিরও স্থচনা করিয়াছেন। মূলকথা, পরমাণুরূপ কার্য্য নাই, উহা হইতেই পারে না। যাহা পরমাণু, তাহা অবশ্রুই নিরবয়ব। স্থুতরাং তাহা উৎপন্ন হইতেই পারে না। অতএব তাহাতে কার্যাত্ব হেতুই অদিদ্ধ হওয়ায় ঐ হেতুর দ্বারা প্রমাণুর অনিতাত্ব দিদ্ধ হইতে পারে না ৷ পরস্তু প্রমাণুত্ব হেতুর ছারা সমস্ত প্রমাণুতে নির্বয়ব্ছ দিন্ধ হওয়ায় নির্বয়ব দ্রব্যাহ্ব হেতুর দ্বারা প্রমাণুর নিতাত্বই দিদ্ধ হইতে পারে। কারণ, যাহা প্রমাণ্ড, তাহা সাব্যব হইতেই পারে না। যাহা সাব্যব, তাহা পরমাণুর কার্য্য দ্বাণুকাদি দ্রব্য। ভাষ্যকার "হস্ত সাবয়বঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা উক্তরূপ অহুমানেরও স্থচনা করিয়তেছন বুঝা যায়। অর্থাৎ বাহা নিরবয়ব নহে, তাহা পরমাণু নহে—যেমন দাপুকাদি, এইরূপে ব্যতিরেকী উদাহরূপের বারা প্রমাণ্ডর হেতুতে নিরবয়বন্ত্রের ব্যাপ্তি-নিশ্চয়বশতঃ "প্রমাণ্নিরবয়বঃ প্রমাণ্ডাৎ" এইরূপে প্রমাণুতে নিরবয়ব্**ত দিরু** হয়। সমস্ত প্র<mark>মাণুতে</mark> নিরবয়বত্বের অনুমানে প্রমাগ্রন্ত হেতু হইতে পারে।

ভাষাকরে শেষে পরমাণ্ড বিনাশিষ্কপ অনিতান্তর যে দিক্ষ হল না, ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন বে, কারণের বিভাগপ্রযুক্তই কার্যা দ্বোর বিনাশিষ্করপ অনিতান্ত দিক্ষ হয়। আকাশবাতি-ভেদপ্রযুক্ত উহা দিল্ক হয় না। শেষন লোষ্টের অব্যববিভাগপ্রযুক্তই উহার বিনাশিষ্করপ অনিতান্ত দিক্ষ হয়, লোইমধ্যে আকাশ-সমাবেশ-প্রযুক্ত উহা দিল্ল হয় না। তাংগ্রহা এই যে, যেমন বিনষ্ট লোষ্টের অব্যবকাপ উপাদান-কারণের বিভাগ হওয়ায় উহরে বিনাশে স্বীকার করা যায়, লোষ্ট-মধ্যে আকাশসমাবেশ আছে বলিয়াই যে উহার বিনাশ দিল্ল হয়, তাহা নহে। এইরূপ প্রমাণ্ডে আকাশসমাবেশ আছে বলিয়াই যে উহার বিনাশ দিল্ল হয়, তাহা বলা যাঘ না। অর্থাৎ প্রমাণ্ড্রে সহিত আকাশের সংযোগমাত্রই যদি আকাশব্যতিভেদ হয়, তাহা হইলে উহা প্রমাণ্ড্র অব্যবহুই আছে। কিন্তু উহার দ্বারা প্রমাণ্ডর বিনাশিন্থ দিল্ল হয় না। প্রমাণ্ডর অব্যব না থাকায় অব্যবহুর প্রমাণ্ডিরেরির স্ত্রে না হওয়ায় লোষ্টের তায়ে উহার বিনাশিন্ত দিল্ল হয় না। পরমাণ্ডর অব্যব না নিরবন্ধর প্রমাণ্ডিরেরিরী পূর্ব্বশক্ষবনীদিনের অন্যান্ত বিশেষ কথা ও তাহার উত্তর প্রবর্ত্তী তিনটি স্থ্রে প্রাথ্য মাইবেন্থ্য

## সূত্র। মৃতিমতাঞ্চ সংস্থানোপপত্তেরবয়ব-সদ্ভাবঃ॥ ॥২৩॥৪৩৩॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) কিন্তু, মূর্ত্ত অর্থাৎ স্পর্শবিশিষ্ট পরিচ্ছিন্ন দ্রব্যসমূহের "সংস্থান" অর্থাৎ আকৃতির সতা থাকায় (প্রমাণুসমূহের) অবয়বের সতা আছে।

ভাষ্য। পরিচ্ছিন্নানাং হি স্পার্শবিতাং সংস্থানং ত্রিকোণং চতুরস্রং সমং পরিমণ্ডলমিত্যুপপদ্যতে। যত্তৎ সংস্থানং সোহবয়বদন্ধিবেশঃ। পরিমণ্ডলাশ্চাণবস্তুম্মাৎ সাবয়বা ইতি।

অমুবাদ। স্পর্শবিশিষ্ট পরিচ্ছিন্ন দ্রব্যসমূহের অর্থাৎ পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়ের ত্রিকোণ, চতুরস্র, সম, পরিমণ্ডল, এই সমস্ত "সংস্থান" আছে। সেই যে "সংস্থান," তাহা অবয়বসমূহের সন্নিবেশ অর্থাৎ বিলক্ষণ-সংযোগরূপ আকৃতি। প্রমাণু-সমূহ কিন্তু "পরিমণ্ডল" অর্থাৎ পরিমণ্ডলাকৃতিবিশিষ্ট, অতএব সাবয়ব।

টিপ্লনী। মহর্ষি পরমাণুর সাবয়বস্থ-সাধনে পূর্ব্বোক্ত হেতু (আকাশব্যতিভেদ) খণ্ডন করিয়া এখন এই স্তত্ত্বে দারা অপর হেতুর উল্লেখপূর্ব্বক পুন্র্বার পূর্ব্বপক্ষরূপে প্রমাণুসমূহের দাবরবত্ব সমর্থন করিরাছেন। "সংস্থানে"র উপপ্তি মর্থাৎ সংস্থানবতা বা আকৃতিমভাই দেই "সংস্থান" বলিতে অবয়বসমূহের সলিবেশ অর্থাৎ পরস্পার বিলক্ষণ-সংযোগ। বেমন বস্ত্রের উপাদান-কারণ স্ত্রসমূহের যে পরম্পের বিলক্ষণ-সংযোগ, বাহা ঐ বস্ত্রের অসমবায়ি কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহাই ঐ ব্যস্ত্রের ''সংস্থান"। উহাকেই আক্তি বলে। উহা গুণ পদার্থ। স্থাত্র ''উপপত্তি" শব্দের অর্থ এখানে সতা। প্রমাণুসমূহে সংস্থানের সত্তা আছে, অতএব অবয়বের সন্তাব অর্থাৎ সন্তা আছে। কারণ, অবয়ব না থাকিলে পূর্ব্বোক্ত সংস্থান বা আকৃতি থাকিতে পারে না, ইহাই পূর্ব্বপক্ষবাদীর বক্তব্য। পরমাণুসমূহে বে সংস্থান আছে, তাহা কিরূপে বুঝিব ? তাই সূত্রে বলা হইয়াছে যে, মূর্ত্ত দ্রব্যমাত্রেরই সংস্থান আছে। যে পরিমাণ কোন পরিমাণ হইতে অপকৃষ্ট, তাহাকে "মূর্ত্তি" ও "মূর্ত্তত্ব" বলা হইয়াছে। সর্ব্বব্যাপী আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মা ভিন্ন পৃথিব্যাদি সমস্ত দ্রব্যেই ঐ মূর্ত্তি বা মূর্ত্তত্ব আছে। কিন্তু ভাষ্যকার এথানে মনকে ত্যাগ করিয়া স্পর্শবিশিষ্ট মূর্ত্ত দ্রব্য অর্থাৎ, পৃথিব্যাদি ভূত্ততুষ্টমকেই স্থগ্রোক্ত ''মূর্ত্তিমং" শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"পরিচ্ছিন্নানাং হি স্পর্শবতাং"। কারণ, মূর্ত্তত্ব বা পরিচ্ছিন্নত্ব হেতু স্পর্শশূন্ত মনেও আছে। তাহাতে ব্যতিচার প্রবর্শন করিলে পূর্ব্বপক্ষবাদীর উহাতেও সংস্থানবতার সাধন করিতে হইবে। কিন্তু তাহা অনাবশুক। কেবল স্পর্শবত্ব হেতু গ্রহণ করাই তাঁহার কর্ত্তব্য ; উহাতে লাঘবও আছে, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য মনে হয়। সূত্রোক্ত "মৃত্তি"বিশিষ্ট বা মূর্ত্ত দ্রব্যাকেই পরিচ্ছিন্ন দ্রবা বলে। ভাষাকার বলিয়াছেন যে, স্পর্শবিশিষ্ট

পরিচ্ছিন্ন দ্রবাদমূহের মর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু, এই ভূতচতুষ্টরের ত্রিকোণ, চতুরস্র, সম, ও পরিমণ্ডল অর্থাৎ বর্ত্তুল, এই দমস্ত "দংস্থান" আছে ৷ পরমাণ্দমূহে "পরিমণ্ডল" নামক শংস্থান আছে। তাই পরে প্রমাণুদমূহকে প্রিমণ্ডল বলিয়াছেন। বদিও পূর্ন্দোক্ত ত্রিকেণে প্রভৃতি সংস্থানেরই প্রকারবিশেষ। স্থতরাং ত্রিকোণত্ব প্রভৃতি ঐ সংস্থান বা অফেতিরই ধর্ম। কিন্তু ঐ আকৃতিবিশিষ্ট দ্রব্যকেও "ত্রিকোণ" প্রভৃতি ২লা হয়। অর্থাৎ যে দ্রব্যের সংস্থান ত্রিকোণ, তাহাতে ঐ ত্রিকোণত্ব ধর্মের পরম্পারা সম্বন্ধ গ্রহণ করিয়া, দেই দ্রব্যকেও ব্রিকোণ বলা হয়। এবং যে দ্রব্যের সংস্থান "পরিমণ্ডল", তাহাকেও পরিমণ্ডল বলা হয়। সেথানে 'পরিমণ্ডল' শব্দের অর্থ পরিমণ্ডলাক্তিবিশিষ্ট। ভাষ্যকার ঐ অর্থেই পরে পরমণ্ড্রম্প্রক পরিমণ্ডল বলিগাছেন এবং তজ্জ্যাই ঐ স্থলে পুংলিঙ্গ "পরিমণ্ডল" শব্দের প্রারোগ করিয়াছেন। করেণ, ঐ স্থলে "পরি-মণ্ডল" শব্দ প্রমাণুর বিশেষণ্বোধক। মূলকথা, পূর্ব্বপক্ষবাদী প্রমাণুতে পরিমণ্ডলাকৃতি আছে, ইহা বলিয়াই প্রমাণুরও সাবর্বত্ব সমর্থন করিরাছেন। উন্দোত্রের কিন্তু এথানে স্ত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে লিথিয়াছেন,—"দাবরবাঃ প্রমাণবো মূর্ত্তিমন্বাদিতি, সংস্থানবল্লাচ্চ দায়ববা ইতি"। অর্থাৎ তাঁহার মতে প্রমাণুসমূহের সাব্যবত্ব-সাধনে মূর্ত্তিমত্ব অর্থাৎ মূর্ত্তত্ব বা পরিচ্ছিনত্ব প্রথম হেতু, এবং সংস্থানবত্ব দ্বিতীয় হেতৃ, ইহাই এখানে পূর্ব্নপক্ষদর্থক মহবির তাৎপর্য্য। কিন্তু স্ত্রপাঠ ও ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দারা দবগভাবে ইহা বুঝা বার ন।। ভাষ্যকার পূর্ব্পক্ষ-ব্যাখ্যার সংস্থানবন্ধ হেতুর দ্বারাই প্রমাণ্রসমূহের সবেরবন্ধ স্বাধন ক্রিন্তেন। প্রমাণ্রসমূহের ঐ সংস্থানের নন্ "পরিমণ্ডল"। ভার-বৈশেষিকমতে প্রমাণুব দে অতি হল্প পরিমাণ, তাহাকেই "পরিমণ্ডল" বলা হইয়াছে। বৈশেষিকদর্শনে মহধি কণাদ "নিতাং পরিমণ্ডলং" (৭।১।২০) এই স্থত্রের দারা পরমাণুর পরিমাণকেই "পরিমণ্ডল" বলিয়া নিতা বলিরাছেন। প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্ত-পাদ ও গ্রায়কন্দলীকার শ্রীধরভট্ট প্রভৃতি উহাকে "পারিমাওন্য" বলিয়াছেন ৷ কণাদস্থগ্রেক্ত "পরি-মণ্ডল" শব্দের উত্তর স্বার্গে তদ্ধিত প্রত্যায় ঐ "পারিমাণ্ডল্য" শব্দের প্রয়োগ হইরাছে। তাৎপর্য্য-টীকাকার এই স্থত্রে "5" শব্দকে "তু" শব্দের সমানংর্থক বলিয়া পুর্ব্বোক্ত দিন্ধান্তের নিবর্ত্তক বলিয়াছেন ৷২৩৷

### সূত্র। সংযোগোপপতে\*চ॥২৪॥৪৩৪॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) এবং সংযোগের উপপত্তিপ্রযুক্ত অর্থাৎ প্রমাণু-সমূহে সংযোগের সভা বা সংযোগবভাপ্রযুক্ত (প্রমাণুসমূহের) অবয়বের সভা আছে।

ভাষ্য। মধ্যে সন্নণুঃ পূর্কাপরাভ্যামণুভ্যাং সংযুক্তস্তরোব্যবধানং ক্রেড। ব্যবধানেনাত্মীয়তে পূর্কাভাগেন পূর্কোণাণুনা সংযুদ্ধতে,

পরভাগেন পরেণাণুনা সংযুজ্যতে। যৌ তৌ পূর্ব্বাপরো ভাগো তা-বস্থাবয়বো। এবং সর্ব্বতঃ সংযুজ্যমানস্থ সর্ব্বতো ভাগা অবয়বা ইতি।

অমুবাদ। মধ্যস্থানে বর্ত্তমান প্রমাণু পূর্ববি ও অপর অর্থাং ঐ পরমাণুর পূর্ববিদেশস্থ ও পশ্চিমদেশস্থ পরমাণুদ্বয় কর্ত্ত্বক সংযুক্ত হইয়া, সেই পরমাণুদ্বয়ের ব্যবধান করে। ব্যবধানের দ্বারা অমুমিত হয়—(ঐ মধ্যস্থ পরমাণু) পূর্ববিভাগে পূর্ববিপরমাণু কর্ত্ত্বক সংযুক্ত হয়। সেই যে, পূর্ববিভাগ ও অপরভাগ, তাহা এই পরমাণুর অবয়ব। এইরূপ সর্বত্র অর্থাৎ অধঃ ও উদ্ধি প্রভৃতি দেশেও (অত্য পরমাণুর কর্ত্ত্বক) সংযুক্ত্যমান হওয়ায় সেই পরমাণুর স্ববিত্র ভাগ (অর্থাৎ) অবয়বসমূহ আছে।

টিপ্লনী। মহবি পরে এই স্থত্তের দ্বারা পূর্ব্ধপক্ষবাদীর চরম হেতুর উল্লেখ করিয়া। পূর্ব্ধাক্ত পূর্ব্ব-পক্ষ সমর্থন করিরাছেন। পূর্বাহত হইতে "অবয়বদদ্যবঃ" এই বাক্যের অনুবৃত্তি এথানে মহর্ষির অভিপ্রেত বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে "সংযোগোপপত্তে শ্চাবয়বদভাবঃ" ইহাই মহর্ষির বিবক্ষিত বাক্য বুঝা যায়। "উপপত্তি" শব্দের অর্থ এখানে সত্তা বা বিদ্যামনতা। তাহা হইলে সংযোগিত্বই এথানে পূর্ব্বপক্ষবাদীর অভিমত হেতু বুঝা বায়। তাই বার্ত্তিক্কার প্রথমেই ব্যাথা করিয়াছেন,— "দাবয়বত্বং দংযোগিত্বাদিতি ফ্তার্থঃ"। পরে তিনি বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বস্থ্তে "দংস্থান" শক্তের দ্বারা সংযোগবিশেষই হেতুরূপে গৃহীত হুইয়ছে। কারণ, অবয়ব-সংযোগবিশেষই "সংস্থান" শন্দের অর্থ। কিন্তু এই সূত্রে "নংযোগ" শব্দের দ্বারা সংযোগমাত্রই হেতুরূপে গৃহীত হইরাছে। স্মৃতরাং পুনকক্তি-দোষ হল নাই। বস্ততঃ এই ক্তের দারা সরলভাবে পূর্বপক্ষ বুঝা যাল লে, যে হেতু প্রমাণুতে সংযোগ জনো,—কারণ, প্রমাণুবাদীদিণের মতে প্রমাণুব্যের সংযোগে দ্বাণুক নামক অবয়বীর উৎপত্তি হয়, অতএব প্রমাণ দাবয়ব। করেণ, নিরবয়ব দ্রারে দংযোগ জ্বিতে পারে না। সংযোগ জ্মিলেই কেনে অব্যব্বিশেষের সহিত্ই উহা জ্যো। স্মত্রাং প্রমাগুর অব্যব্দা থাকিলে ভাহাতে দংযোগোৎপত্তি হইতেই পারে না। "পরমাগুকরেণবাদ" থগুন করিতে শারীরকভাষে। ভগবান শঙ্করাচার্য্যও উক্ত যুক্তির দ্বারা নিরবয়ব পরমাণুর সংযোগ থণ্ডন করিয়া উক্ত মতেরই থওন করিয়াছেন। কিন্ত তাঁহার বহু পূর্ফেই ভায়দর্শনে পূর্বেপক্ষরূপে প্রমাণুর দাব্যবন্থ দ্মর্থন করিতে এই স্থরে উক্ত যুক্তির উল্লেখ হইয়াছে। পরে বিজ্ঞানবাদী ও সর্ব্যশূক্তবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায় নানারূপে উক্ত যুক্তির ব্যাখ্যা ও সমর্থন করিয়া উহার দ্বারা পরমণ্ডের সাবরবন্ধ সাধন করিতে বহু প্রয়াস করিয়া গিয়াছেন। তদত্মপারে ভাষাকার বাৎস্থায়ন এথানে পূর্ব্নপক্ষের সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, কোন একট প্রমাণু মধাস্থানে বর্তনান আছে, এমন দ্বায়ে তাহার পূর্বে ও পশ্চিম-স্থানস্থ অর্থাৎ বামস্থ ও দক্ষিণস্থ জুইটি পরমাগু আসিয়া তাহার সহিত সংযুক্ত হুইয়া, প্রাথার

বাবধান করে। ঐ বাববানের দ্বারা অবগ্রই অর্থান করা বার বে, দেই মধ্যন্ত প্রনাণু তাহার পূর্বভাগে পূর্ববিত্ত সংযুক্ত হয়, এবং পরভাগে পশ্চিণন্থ পরনাণুর দহিত সংযুক্ত হয়। তাহা হইলে দেই মধ্যন্থ পরনাণুর পূর্বভাগে ও অপরভাগ দির হওয়ায় উহার হইট অবয়বই দিয় হয়। কারণ, দেই পূর্বভাগে ও অপর ভাগকে তাহার অবয়বই বলিতে হইবে। এইরূপ দেই মধ্যন্থ পরমাণুর অবয় ও উর্দ্ধ প্রভাগে ও অপর ভাগকে তাহার সবয়বই বলিতে হইবে। এইরূপ দেই মধ্যন্থ পরমাণুর অবয় ও উর্দ্ধ প্রভাগ ও অবয় পরমাণুর দহিতও তাহার সংযোগ হওয়ায় উহার দব্বিতই 'ভাগ' অর্থাৎ অবয়ব আছে, ইহা অত্যাননির হয়। অত এব পূর্বোক্ত রূপে সমস্ত পরমাণুতেই ঐরপে অক্তান্ত পরমাণুর সংযোগ হওয়ায় দেই সংবোগরন্ধ হেতুর দ্বারা সমস্ত পরমাণুই সাবয়ব, অর্থাৎ সমস্ত পরমাণুরই নানা অবয়র আছে, ইহা দিয় হয়।

পুর্বোক্ত যুক্তি বুঝাইতে 'ক্যায়বার্ত্তিকে' উদ্দ্যেতকর ''ষট্কেন যুনপদ্যোগাং' ইতানি বৌদ্ধ কারিকা উদ্ধৃত করিরা উহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা কবিয়াছেন বে, একটি পরমাণু একই সময়ে ছয়টি প্রমাণুর সহিত সংযুক্ত হওয়ার ষড়ংশ, ইহা স্বীক্র্য্য ৷ করেণ, একই স্থানে ছয়টি সংযোগ হইতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন কেশেই ভিন্ন ভিন্ন সংকোগ হ'টনা থাকে। আনে যদি ঐ প্রমাণ্ব একই প্রানেশে ছয়টি প্রমাণুর ছয়টি সংবোগ জানা, ইলা স্বীকারে করা বার, তারা ইইলে 'প্রিণ্ডঃ স্থান্থ-মত্রেকঃ" অর্থাং ঐ দতেটি প্রমাণুর প্রপোর দণ্যোগে যে পিও উৎপর হইবে, তাহা প্রমাণুমাত্রই হয়, অর্থাৎ উহাস্থ্য হইতে পাৰে না। স্কৃত্যাং দুগু হইতে পারে না। কারণ, প্রমাণুব ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ প্রকিলেই তাহার স্থিত অভাত প্রনাগুর সংযোগনশতঃ উৎপন্ন ক্রবোর প্রথিমা বা বিস্তৃতি হইতে পারে। কিন্তু প্রমণুর কোন প্রাদেশ না থাকিলে তাহা হইতে পারে না। একই প্রদেশে বহু পর্মাণুব সংযোগ হইলেও তাহা হইতে পারে না। বস্তুতঃ একই প্রদেশে অনেক সংযোগ জ্মি ওই প্রে না এবং প্রমাণু। কোন প্রদেশ বা অবয়ব না থাকিলে তাহার সহিত বহ প্রমাণুর সংযোগই জ্মিতে পাবে না। কিন্তু মধ্যস্থানে বর্ত্তনান একটি প্রমাণুর চতুম্পার্শ এবং অধঃ ও উদ্ধি, এই ছয় দিক হইতে ছয়টি প্রমাণ্ড আসিয়া যুগপং অর্থাৎ একই সময়ে যথন ঐ প্রমাণুর নিক্টব্র্রী হয়, তথন সেই ছয় প্রমাণুর স্হিত নেই প্রমাণুর যুগপ্ সংযোগবশতঃ উহার বে ছয়টি সংশ ব অবয়ব অ ছে, ইহা স্বীকার্য। তাই বলা হইছাছে, "ষট্কেন যুগপদ্যোগাৎ প্রমাণোঃ ষ্ডংশতা। ষ্থাং স্থান্দশ্ব ২ পিণ্ডঃ স্থান্গুনাত্রকঃ॥"

উদ্যোতকর এথানে "অরমেবার্গঃ কারিকরা গীরতে" এই কথা বলিয়া বিজ্ঞানমাত্রবাদী বৌদ্ধানি চার্য্য বস্থবন্ধুব "বিজ্ঞপ্রিমাত্রতাদিদ্ধি" প্রস্থেব "বিংশতিকা" কারিকার অন্তর্গত উক্ত কারিকাই উদ্ধৃত করিরাছেন সন্দেহ নাই। ঐ প্রস্থে উক্ত কারিকার তৃত্রীর পাদে "বয়াং সমানদেশত্বাং" এইরূপ পাঠ আছে। ঐ পাঠই বে প্রক্রত, ইহা বস্থবন্ধুব নিজের ব্যাখ্যার দ্বারাও নিঃসন্দেহে বুঝা যার। স্থতরাং এখানে "ভায়েবার্ত্তিক" পুস্তকে মুদ্রিত "য়য়াং সমানদেশত্বে" এইরূপ পাঠ এবং "নর্ব্দর্শনসংগ্রহে" (বৌদ্ধান্দিনে) মাধ্বাচার্য্যের উদ্ধৃত ঐ কারিকায় "তেষামপ্যেকদেশত্বে" এইরূপ পাঠ প্রকৃত নহে। ভায়েবার্ত্তিকে পরে উদ্যোতকরের "য়য়াং সমানদেশত্বাদিতিবাক্যং" এইরূপ উক্তিও দেখা যায়। স্থতরাং তাহার পূর্পেন্দিন্ত কারিকায় অন্তরূপ পাঠ, সংশোধকের মনবধানতামূলক সন্দেহ নাই। উদ্যোতকর

পরেও বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করিতে বস্ত্বন্ধুৰ "বিংশ্তিক। কারিকা"র অন্তর্গত তৃতীয় কারিকার**' প্রতি**-পাদ্য বিষয়ের থণ্ডন পূর্ব্বক সপ্তম কারিকার পূর্ব্বার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়া উহার ব্যাখ্যা প্রকাশপূর্ব্বক নিজ দিদ্ধান্তে দোষ পরিহার করিয়াছেন। স্ততরাং উদ্বোতকর যে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচার্য্য বস্তবন্তুর "বিংশতিকা কারিকার"ও প্রতিবাদ করিয়া নিজমত সমর্থন করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই বস্তুবন্ধু বিজ্ঞানবাদের প্রধান আচার্য্য অদক্ষের কনিষ্ঠ দহোদর। তিনি প্রথমে হীন্যান বৌদ্ধদম্প্রদারের অন্তর্গত দর্ব্বাস্তিবাদী বৈভাষিকদম্প্রদারে প্রবিষ্ট থাকিয়াও পরে ছোর্চ অনক কর্ত্তক বিজ্ঞানবাদী যোগাসারমতে দীক্ষিত হইয়া মহাধানসম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হন। বৌদ্ধনৈয়ায়িক দিঙ্নাগ তাঁহারই প্রধান শিষ্য। তিনিও প্রথমে নাগদভের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া হীন্যান্দস্প্রার্যেই প্রবিষ্ট ছিলেন। পরে বস্কুবন্ধুর পাণ্ডিত্যাদি-প্রভাবে মহাযান-সম্প্রদায়ের অপুর্ন্ন অভাদরে তিনিও তাঁহার শিষাত্ব গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞানবাদেরই সমর্থন ও প্রচার করিয়া গিরাছেন। হীনযানদম্প্রনায়ের প্রবর্ত্তক দৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক বিজ্ঞান ভিন্ন বাফ প্রাথেরি সভা সমর্থন করিয়া ঐ বাফ্ প্রাথিক প্রমণ্পুঞ্জমাত্র বলিতেন। বস্তুবন্ধু "বিংশতিকা কারিকা"র দারা বিজ্ঞানবাদ সমর্থন করিতে পরমাণ্ড খণ্ডন করিয়া উক্ত মত খণ্ডন করিয়াছেন এবং পরে "ত্রিংশিকা-বিজ্ঞপিকারিক।"র দরো বিজ্ঞানবাদ সম্থন করিয়াছেন। বেছিনার্টার ন্তিরমতি উতার ভাষা করিয়া বিশ্বভাবে বিজ্ঞানব্যবের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৈভাষিক বৌদ্ধনম্প্রনায়ের সহিত বিজ্ঞানবাদী বেন্দ্রাচার্য্য বস্তুবন্ধ প্রভতির তৎকালে অতি প্রবন্ধ বিবাদ ঘটিয়াছিল, ইহা তাঁহাদিগের ঐ সমস্ত প্রান্থের দারাই স্পষ্ট বুঝা ষায়। বৈভাষিক বৌদ্ধ-সম্প্রনারের দল্মত বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্ন বিষয় খণ্ডন করিতে বস্তবন্ধ বলিরাছেন যে, ঐ সমস্ত বিষয় বৈশেষিকাদি মতাত্মসারে অবয়বিরূপ একও বলা যায় না ; অনেক প্রমাণুও বলা যায় না ; সংহত অর্থাৎ পুঞ্জীভূত বা মিলিত প্রমাণুদ্মষ্টিও বলা যায় না। কারণ, প্রমাণুই দিদ্ধ হয় না। কেন দিদ্ধ হয় না ? তাই পরে "ষ্ট্রেন যুগপদদোগাৎ" ইত্যাদি কারিকার দারা নিরবর্ব প্রমাণ্র অণিদ্ধি সমর্থন করিয়াছেন ৷ হীন্যানসম্প্রদায়ের সংরক্ষক কাশ্মীরীয় বৈভাষিকগণ প্রমাণুর সংঘাতে সংযোগ স্বীকার করিয়া নিজমত সমর্থন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তাঁহানিগের মতে সংহত বা পুঞ্জীভূত প্রমাণ্ডনমূহে সংযোগ হইতে পারে। বস্তবন্ধ্ পরে উক্ত মতেরও থণ্ডন করিতে "প্রমাণো-রুশংযোগে" ইত্যাদি কারিকার দ্বারা বলিরাছেন যে, যথন প্রত্যেক পর্মাণ্তেই সংযোগ অসম্ভব, তথন উহার সংঘাতেও সংযোগ হইতে পারে না। কারণ, উক্ত মতে ঐ সংঘাত বা সমষ্টিও নিরবয়ব প্রত্যেক প্রমাণু হইতে কোন পৃথক্ পদার্থ নহে। বস্কবন্ধু পরে "দিগ্ভাগভেদে। বস্থান্তি" ইত্যাদি কারিকার

দেশাদি নিয়মঃ সিদ্ধং অপ্লবৎ প্রেতবং প্নঃ।
 দন্তানানিয়মঃ সবৈর্ধঃ প্রনদা দিবর্শনে ॥৩॥—বিংশতিকা কারিকা ॥

২। কর্মণো বাসনান্তত ফলমন্তত বলতে। তাত্ত্ব নেসতে যত্র বাসন্ধাকিং তু কারণং ॥৭॥—বিংশ্তিকা কারিক।॥

দারা প্রমাণুর একত্ব যে সম্ভব হর না এবং প্রমাণু নিরব্যব হইলে ছারা ও আবরণ সম্ভবই হয় না, ইহাও বলিয়াছেন<sup>2</sup>। প্রে ইহা ব্যক্ত হইবে।

বস্থবন্ধর অনেক পরে সম্ভবতঃ খৃষ্টীর অষ্টম শতান্ধীতে তাঁহার সম্প্রদাররক্ষক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচার্য্য শাস্ত রক্ষিতও "তত্ত্বসংগ্রহ" পুস্তকে পরমার্থগুনে বস্থবন্ধর যুক্তিবিশেষের সমর্থন করিরাছেন<sup>ই</sup>। পরে তিনি তাঁহার মূল যুক্তি ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যাহা একস্বভাবশৃত্ত এবং

১। ন তদেকং ন চানেকং বিবয়ঃ পরমাণ্শঃ। নচ তে সংহত যক্ষ ২ পরমাণ্শ নিধ তি ॥১১
বট্কেন যুগপদ্যোগাং পরমাণোঃ বড়ংশত।। বয়াং সমানেদেশত্বাং পিওঃ ভাদণ্মাত্রকঃ ॥১২॥
পরমাণোরসংযোগে তৎসংবাতেহ তি কহা সঃ। ন চানবয়বয়েন তৎসংযোগো; ন নিধ তি ॥১৩॥
দিগ ভাগভেদে বহাতি তহৈতকরং ন যুজাতে। ছায় রতী কথং বাহতো। ন পিওদের তহা তে ॥১৪॥
—বহাবয়ুলুত বিংশতিক।কারিকা ॥।

ষড়ু ভো দিগ্ভাঃ বড়ু ভিঃ পরমণু ভিয় গণদ্যোগে সতি পরমণে। বড়ংশত। প্রাপ্লোতি। একস্থা গো দেশস্ততান্ত-স্তানস্তবাং। অথ যত্র চৈক্ত পরমণে। দেশিঃ সাএব বয়াং ?— তেন সর্কেবিং সমানচেশত্বাং সর্কাঃ পিওঃ পরমণ্যাত্রে স্তাং পরস্পরাবাতিরেকাদিতি নাক-শিচং পিওো দৃত্যঃ স্তাং। নিব হি প্রমাণবঃ সংযুক্ত স্তে, নিরবম্ব হাং ॥>২॥

মাভূদের দেরেপ্রসঙ্গঃ, সংহত্যস্ত পরস্পরং সংযুজন্ত ইতি কাশ্মীরবৈভাষিকান্ত ইনং প্রষ্টবাঃ, যা প্রমাণুনাং সংবাচোন স তেভাহির্থান্তরমিতি পরমাণোবসংযোগে "তৎসংগতিহন্তি কন্তা সংযাগ ইতি বর্ততে। "ন চানবয়বছেন তৎসংযোগো ন সিধাতি" (১৩)। অথ সংঘাতা অপান্তোভাই ন সংযুজাতে, ন তাই পরমাণুনাং নিরবয়বহাং সংযোগো ন সিধাতিতি বক্তবাং, সাবয়বভাগি হি সংঘাতভা সংযোগানভূগোগমাং। তত্মাং গ্রমাণুনেকং জ্বাং ন সিধাতি, যনিচ প্রমাণো সংযোগ ইবাতে যদি বা নেগতে ১৩৩

"দিগ্দেশভেদে, যন্তাতি তান্তাকরং ন যুজাতে"। অন্তাঃ তি গ্রমাণেঃ পূর্বনিগ্ভাগো যাবদধেদিগ্ভাগ ইতি।
দিগ্ভাগভেদে মতি কথা তদাল্লকন্তা প্রমাণোগেরকন্তাং নােক্ষতে। "ছায়ারতী কথা বা'—শদোককন্তা পরমাণোদিগ্ভাগভেদে।
ভেদেন স্তাদাদিতাোদরে কথমন্তার ছায়া ভবতান্তারতিং। নহি তন্তান্তা প্রদেশান্তি যার্ভাগে। ন ন্তাং আবরণঞ্চ কথা ভবতি পরমাণোঃ পরভাগে। আবরণঞ্চ কথা ভবতি পরমাণোঃ পরভাগে। বিদিগ্ভাগভেদে। নেলতে। নহি কশিচদিপ পরমাণোঃ পরভাগে। পরভাগে। তাল সমানাদন্তানাল্ভাভ প্রতীঘাতঃ ভাগ। অনতি চ প্রতীঘাতে সর্বেষণা সমানাদন্তান স্বাহাতঃ প্রমাণ্যান্তঃ ভাগিতঃ ভাগি। কমাণারিতি,—কিং খল্ পরমাণ্ডাহন্তাং পিও ইবাতে, যন্তাতে নতাছে "লভা। ন পিওশ্চের ভন্তাতে" (১৪)। যদি নানাঃ পরমাণ্ভাগ পিও ইবাতে, ন তে তন্তেতি বিদ্ধাং ভবতি ইত্যাদি। (উদ্ধৃত কারিকাল্যেরের বন্ধবন্ধকৃত বৃত্তি )। প্রবিদে মুজিত লেভি সাহেবের সম্পাদিত "বিজ্ঞানিয়তাদিদ্ধি" জন্তা।

২। সংযুক্তং দূরদেশকং নৈরত্বাবাবস্থিতং।
একঃ ভিমুখং রূপং সদদেশে ধ্বার্তিনঃ ।
অপুন্তরাভিমুখোন তাদের যদি করাতে।
প্রচয়ো ভূধরাদীনামেবং সতি ন যুক্তাতে।
অপুন্তরাভিমুখোন রূপঞ্চেদক্তদিবাতে।
কথং নাম ভবেদেকঃ প্রমাণুত্থা সতি।

—"তত্ত্বন ংগ্রহ", গাইকোয়াড় ওবিয়েন্টাল সিরিজ, ৫৫১ পৃষ্ঠা।

অনেকস্বভাবশূন্ত, অর্থাৎ যাহা একও হইতে পারে না, আনেকও হইতে পারে না, তাহা দৃৎ প্রার্থ নহে। তাহা অন্থ-নুমন প্রন্ধা। প্রন্ধ, একস্বভাব্ও নহে, অনেকস্বভাব্ও নহে। স্থতরাং উহা গগনপলোর ভার অসং<sup>3</sup>। প্রমাণুরাদীদিগের মতে কোন প্রমাণুই অনেক নহে। কিন্তু কোন প্রমাণু একও হইতে পারে না। শান্ত রক্ষিত ইহা সমর্থন করিতে বস্তুবন্ধর ন্তায় প্রত্যেক পরমাণুরই বে অধঃ ও উর্দ্ধ প্রভৃতি দিগ্ভাগে ভেদ আছে, স্কুতরাং উহার একত্ব সম্ভব নহে, ইহা বুঝাইরাছেন। শান্ত রক্ষিতের উপযুক্ত শিষা মহামনীয়ী কমলশীল "তত্ত্বসংগ্রহ-পঞ্জিকা"র বহু বিচার করিয়া শান্ত রক্ষিতের যুক্তি সমর্গন কবিয়া গিয়াছেন। তিনি সেথানে প্রমাণ্-বাদী বৈভাষিকনপ্রান্ত্রের মধ্যে মত্ত্রর প্রকাশ করিরাছেন বে, প্রমাণ্সমূত প্রস্পার সংযুক্তই থাকে, ইহা এক সম্প্রদায়ের মত। অপ্র সম্প্রদায়ের মত এই যে, প্রমাণুসমূহ সতত সাপ্তরই থাকে অর্পাৎ কোন প্রমাণুই অপর প্রমাণুকে স্পর্ম করে না। অতা সম্প্রদায়ের মৃত এই যে, পরমাণ্সমূহ নথন নিরন্তব হয়, অর্থাৎ উহাদিগের মধ্যে ব্যবধান থাকে না, তথন উহাদিগের "স্পৃষ্ট" এই সংজ্ঞা হয়। তন্মধো ভারত শুভ গুপ্ত প্রথমোক্ত মতের সমর্থক। প্রমাণুসমূহের প্রস্পার দ্রি-ধান হইলেও সংযোগ জন্মে না, কোন প্রমাণুই অপ্র প্রমাণুকে স্পর্শ করে না, এই দ্বিতীয় মতটী অমরা অনেক দিন হইতে শুনিতেছি। কিন্তু উহা কাহার মত, তাহা কমলশীলও ব্যক্ত করিয়া বলেন নাই। তৃতীয় মতও দ্বিতীয় মতের মন্ত্রকাণ। পূর্ব্বোক্ত মতন্ত্রেই মধ্যবর্তী প্রমাণু অস্তান্ত বছ পরমাণুর দারা পরিবেষ্টিত ২ইলে নিগ্ভাগে দেই পরমাণুর ভেদ স্বীকার্য্য। নচেৎ গুচয় বা স্থানতা ছইতে পারে না। কাৰণ, প্রমাণুরাদীদিণের মতে প্রমাণুর সংশ বা অবয়ব নাই। শান্ত রক্ষিতের কারিকাব ব্যাপনার দারা। কমন্শীন ইহা বিশ্বরূপে ব্যাইগ্রেন এবং উহা সম্প্র ক্রিতে ব্সবন্ধুব "দিগ্ভাগভেদে। যথাতি তিখেকদ্বং ন সুভাতে" এই কারিকার্দ্ধও সেখানে উদ্ধৃত কবিয়াছেন। প্রার্ক্ তিনি উক্ত বিষয়ে ভদত্ত শুভ শুপ্তের সমাধ্যনের উল্লেখ করিয়াও খণ্ডন করিয়াছেন। পরে অতি মুক্ষ প্রদেশই পরমাণু, উহার অবহব কল্পনা করিলে দেট সমস্ত অব্য়বও অতি ফুক্ষই হইরে, অনবস্থা হইলেও ক্ষতি নাই, ইহাও অপর সম্প্রদায়ের ১০ বলিয়া প্রকাশ করিয়া শাস্ত রক্ষিতের কারিকার দারা উক্ত মতেরও থণ্ডন করিগাছেন। অনুসন্ধিৎস্থ তাঁহার অপূর্ব্ব প্রস্থ "তত্ত্বণগ্রহ-পঞ্জিকা" পাঠ করিলে পরমাগুরাদী বৈভাষিক বেছিদায়ের আচার্যাগণ কত প্রকারে যে প্রমাগুর অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াহিলেন এবং তাঁহাদিগের দহিত বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমস্প্রাদায়ের দীর্ঘকাল যাবৎ কিরূপ বিবাদ চলিয়াছিল, নানা দিক্ হইতে নানা প্রকারে সর্ব্বান্তিবাদের প্রবল প্রতিবাদে হীন্যান-সম্প্রদায় ক্রমণঃ কিরুপে হীন হইয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারিবেন। বিজ্ঞানবাদের প্রচারক মহাবান-সম্প্রনায়ের পণ্ডিতগণ প্রমাণুর শ্বর্ব দমর্থনে আরও আনেক হেতুব উ:ল্লেথ ক্রিলাছেন। ভার-বার্ত্তিকে উদ্দ্যোতকর তাহারও উয়েথ করিয়াছেন। উদয়নাচার্য্যের "আত্মতত্ত্ববিকে"র চীকায় নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির উদ্ধৃত "ষ্ট্রেন যুগপদ্যোগাৎ" ইত্যাদি কারিকার পরার্দ্ধে অস্তান্ত

তদ্রিশচয়য়েগেশেততঃ পংমাগুরিপশিচতাং।
 একংনেকসভাবেন শৃক্তয় দ্বিদদজাং ।—ভর্গগগভ, ০০৮ পৃষ্ঠা।

হেত্রও উল্লেখ দেখা যার; পরে তাহা ব্যক্ত হইবে। ফলকণা, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধনম্প্রদায় নানা হেত্র দারা পরমাণুর সাবয়বত্ব সাবন করিলাছেন। নর্লাভাববাদীও ঐ সমন্ত হেত্র দারা পরমাণুর সাবয়বত্ব সমর্থন করিলাছেন। পরনাণুর অবরবপরস্পরা দিদ্ধ হইলে নেই সমন্ত অবরবও তাহার অবরবে কোনকপে বর্ত্তনান হইতে পারে না, স্কতরাং পরনাণু নাই, এইকপে পূর্ববিৎ বিচার করিলা পরমাণুর অভাব সাবন করাই বিজ্ঞানবাদীর ভাগ সর্কা ভাববাদীরও গুড় উদ্দেশ্য। অভঃপর পরমাণুর পূর্বোক্ত বাধক যুক্তিসমূহের খণ্ডন পাওলা ঘাইবে।

ভাষ্য। যতাবং মূর্দ্তিমতাং সংস্থানোপপত্তেরবয়বসদ্ভাব ইতি, অত্যোক্তং, কিমুক্তং? বিভাগেংল্পতরপ্রসঙ্গস্য যতো নাল্লীয়স্তত্র নির্বতে ৪,—অণুবয়বস্য চাণ্তরত্ব-প্রসঙ্গাদণ্কার্য্য-প্রতিষেধ ইতি।

যং পুনরেতং ''সংযোগোপপত্তেশ্চে''তি—

স্পর্শবিত্বাদ্ব্যবধানমাশ্রয়স্য চাব্যাপ্ত্যা ভাগভজিঃ, উজ্জনিত্র। স্পর্শবিনশুঃ স্পর্শবিচারশ্যে প্রতিঘাতাদ্ব্যবধারকো ন সাবয়বত্বাৎ। স্পর্শবিত্রাচ্চ ব্যবধানে সত্যপুসংঘোগো নাশ্রয়ং ব্যাপ্নোতীতি ভাগভক্তির্ভবিতি ভাগবানিবায়মিতি। উক্তঞ্চাত্র—"বিভাগেইল্লতর-প্রস্ক্রস্য যতো নাল্লীয়স্তত্রাবস্থানাৎ" তদ্বয়বস্য চাণুতরত্ব-প্রস্কাদপুকার্য্যপ্রতিষেধ ইতি।

অনুবাদ। (উত্তর) মূর্ত্ত দ্রব্যসমূহের সংস্থানবদ্ধপ্রযুক্ত ( প্রমাণুর ) অবয়ব আছে, এই যে ( পূর্ববিপক্ষ কথিত হইরাছে ), এ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে। ( প্রশ্ন ) কি উক্ত হইয়াছে ? (উত্তর ) "বিভাগ হইলে ক্ষুদ্রতর প্রসঙ্গের যাহা হইতে ক্ষুদ্রতর নাই, তাহাতেই নির্ভিপ্রযুক্ত" এবং "প্রমাণুর অবয়বের অণুতরত্বপ্রসন্থবশতঃ প্রমাণুরূপ কার্য্য নাই," ইহা উক্ত হইয়াছে।

আর এই যে, সংযোগবন্ধ-প্রযুক্ত ( পরমাণুর ) স্বর্য আচে, ইহার ( উত্র )—
স্পর্শবন্ধপ্রযুক্ত ব্যবধান হয় এবং সাশ্রেয়ের অব্যান্তিবশঙঃ ভাগভক্তি হয়। এই
বিষয়েও উক্ত হইয়াছে।

বিশদার্থ এই বে, স্পর্শবিশিষ্ট প্রমাণু স্পর্শবিশিষ্ট প্রমাণুদ্ধরের প্রতিঘাত-প্রযুক্ত ব্যবধায়ক হয়, সাবয়বত্বপ্রযুক্ত ব্যবধায়ক হয় না। এবং স্পর্শবত্বপ্রক্ত ব্যবধান হউলে প্রমাণুর সংযোগ আশ্রাধ্যক (প্রমাণুকে) ব্যাপ্ত করে না, এ জন্ত ভাগভক্তি আছে ( অর্থাৎ ) এই প্রমাণু ভাগবিশিষ্টের ন্যায় হয়। এ বিষয়েও ( পূর্বের ) উক্ত হইয়াছে — "বিভাগ হইলে ক্ষুদ্রতর প্রসঙ্গের যাহা হইতে ক্ষুদ্রতর নাই, তাহাতে অবস্থানপ্রযুক্ত" এবং "সেই প্রমাণুর অবয়বের অণুতরত্ব প্রসঙ্গবশতঃ প্রমাণুরাপ কার্য্য নাই।"

টিপ্লনী। পুর্বোক্ত "মূর্ত্তিমভাঞ্চ" ইত্যাদি স্থত্র এবং "সংযোগোপপত্তে**\*চ"** এই স্থতের দারা মহর্ষি পরে আবার যে পূর্ব্ধপক্ষের সমর্থন করিয়াছেন, পরবর্ত্তী স্থাত্তের দ্বারা তিনি তাহার খণ্ডন করিগ্নাছেন। ভাষাকার পূর্ব্বেই এথানে স্বতন্ত্রভাবে ঐ পূর্ব্বপক্ষের উত্তর বলিয়াছেন। ভাষ্যকার আরও অনেক স্থলে স্বতন্ত্রভাবে পূর্ব্বপঞ্চের উত্তর বলিয়া, পরে মহর্ষির উত্তরস্থত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকার এথানে প্রথমে প্রথমোক্ত "মূর্ত্তিমতাঞ্চ" ইত্যাদি (২০শ) সূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উল্লেখ করিয়া তত্ত্তরে বলিয়াছেন বে, এ বিষয়ে পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। কি উক্ত হইয়াছে? এই প্রশার উত্তরে ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত ষোড়শ হত্ত এবং দ্বাবিংশ হত্তের ভাষ্যশেষে প্রমাণুর নিরবয়বন্ধ সাধক যে যুক্তি বলিয়াছেন, তাহাই যথাক্রমে প্রকাশ করিয়াছেন। বোড়শ স্থ্রভাষ্যে ভাষ্যকার পরমাণুর নিরবয়বস্থদাধক যুক্তি বলিয়াছেন যে, জন্ম জবোর বিভাগ হইলে সেই বিভক্ত দ্রবাগুলি ক্রমণঃ ক্ষুদ্রতর হয়। কিন্তু ঐ ক্ষুদ্রতর প্রসঙ্গের অবশুই কোন স্থানে অবস্থান বা নিবৃত্তি আছে। স্কুতরাং যাহা হইতে আর কুন্দ নাই, যাহা সর্বাপেক্ষা কুন্দ, তাহাতেই তাহার নিবৃত্তি স্বীকার্য্য। তাহা হইলে সেই দ্রব্য যে নিরবয়ব, ইহাও স্বীকার্য্য। কারণ, সেই দ্রব্যেরও অবয়ব থাকিলে তাহাতে ক্ষতরপ্রাবেশ্বর নিবৃত্তি বলা যায় না। কিন্তু ক্ষুদ্রতরপ্রাবেশ্বর কোন স্থানে নিবৃত্তি স্বীকার না করিলে অনবস্থাদি দোষ অনিবার্য্য। দ্বাবিংশ স্থতের ভাষ্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, প্রমাণুর অবয়ব স্বীকার করিলে ঐ অবয়ব ঐ পরমাণু হইতে অবশ্য ক্ষুদ্রতর বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা স্বীকার করিলে আবার দেই অবয়বেরও অবয়ব উহা হইতেও ক্ষুদ্রতর বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে অনস্ত অবয়বপরম্পরা স্বীকার করিয়া পরমাণুর কার্য্যন্থ বা জন্তন্ত স্বীকার कद्रा संग्र ना । कांत्र, তारा रहेला कांन भागिर्कहे भव्नभाग वना गात्र ना । यारा मर्खारभक्षा व्या অর্থাৎ যাহা হইতে আর অণু বা ফল্ম নাই, তাহাই ত "পর্মাণু" শব্দের অর্থ। স্থতরাং যাহাকে প্রমাণু বলিবে, তাহার আর অবয়ব নাই। স্নতরাং তাহা কার্য্য অর্থাৎ অন্ত কোন অবয়বজন্ত পদার্থ নহে. ইহাই স্বীকার্যা। ফণকথা, পূর্ব্বোক্তরূপ স্থদৃ দুক্তির দারা যথন প্রমাণুর নিরবয়বত্ব দিদ্ধ ইইয়াছে, তথন পরমাণ্ডর যে সংস্থান নাই, ইহাও দিদ্ধ হইরাছে। স্মৃতরাং প্রমাণ্ডত সংস্থানবত্ব হেতৃই অদিক্ষ হওয়ায় উহার দ্বারা প্রমাণ্ডর সাব্যব্দ দিক্ষ হইতে পারে না, ইহাই এথানে ভাষ্যকারের চর্ম ভাৎপর্য্য।

ভাষ্যকার পরে "বং পুনরেতং • সংযোগোপপছেশ্চেতি" ইত্যন্ত সন্দর্ভের দ্বারা সংযোগবত্বপ্রযুক্ত পরমাণুর অবয়ব আছে, এই শেষোক্ত পূর্ব্বপক্ষ গ্রহণ করিয়া "স্পর্শবিদ্বাদ্ব্যবধানং" ইত্যাদি "উক্তঞ্চাত্র" ইত্যন্ত সন্দর্ভের দ্বারা উহারও উত্তর বলিয়াছেন। পরে ভাষ্যলক্ষণাত্মসারে "স্পর্শবানণুঃ" ইত্যাদি

সন্দর্ভের দারা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কথারই তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত সন্দর্ভের পরে **"উক্তঞ্গাত্র"** এই কথার দ্বারা যাহা তাঁহার বিব্হ্নিত, পরে "উক্তঞ্গাত্র" ইত্যাদি সন্দর্ভের **দ্বা**রা উহাই প্রকাশ করিয়াছেন এবং উহা প্রকাশ করিবার জন্তই পরে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "উক্তঞ্চাত্র" এই কথার পুনকল্লেথ করিতে হইয়াছে। ভাষাকার "সংযোগোপপত্তেন্চ" এই স্থত্যেক্ত পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিতে যেরূপ যুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তদমুদারে উহার থণ্ডন করিতে এখানে বলিয়াছেন যে, মধাস্থ পরমাণু যে, তাহার উভর পার্শব্স পরমাণুলয়ের ব্যবধায়ক হয়, তাহা ঐ পরমাণুত্রের স্পর্শবন্ত্র-প্রযুক্ত, সাবয়বত্বপ্রযুক্ত নহে। অর্থাৎ পরমাণুর স্পর্শ থাকায় মধ্যন্ত পরমাণুতে উভয় পার্শন্ত পরমাণুর প্রতীঘাত বা সংযোগবিশেষ জন্মে। তৎপ্রযুক্তই ঐ মধ্যস্থ পরমাণু সেই পার্মস্থ পরমাণুর্য়ের ব্যবধান করে। ঐ ব্যবধানের দারা ঐ পরমাণুর যে অবয়ব আছে, ইহা অনুমানসিদ্ধ হয় না। কারণ, ঐ ব্যবধান অবয়বপ্রযুক্ত নহে। অবয়ব না থাকিলেও স্পর্শবত্তপ্রযুক্তই ঐ ব্যবধান হইতে পারে এবং ঐ স্থলে তাহাই হইয়া থাকে। অর্থাৎ স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্যের উভয় পার্শ্বে ঐরূপ দ্রব্যবয় উপস্থিত হইলেই তাহার ব্যবধান হইরা থাকে। স্কুতরাং প্রমাণুর অবয়ব না থাকিলেও ম্পর্শ আছে বলিয়া তাহারও ব্যবধান হয়। কিন্তু অক্সান্ত সাবয়ব দ্রব্যের সংযোগ যেমন তাহার আশ্রম দ্রব্যকে ব্যাপ্ত করে না, ভক্রপ পরমাণুর সংযোগও পরমাণুকে ব্যাপ্ত করে না। সংযোগের স্বভাবই এই যে, উহা কুত্রাপি নিজের আশ্রয়কে ব্যাপ্ত করে না, এ জন্ত পরমাণুর ভাগ অর্থাৎ অংশ বা অবয়ব না থাকিলেও উহাতে ভাগের "ভক্তি" আছে। অর্গাৎ পরমাণু ভাগবান্ ( সাবয়ব ) দ্রব্যের সদৃশ হয়। যে পদার্থ তথাভূত নহে, তাহার তথাভূত পদার্থের সহিত সাদৃশ্র থাকিলে ঐ সাদৃশ্রতিশেষই "ভক্তি" শব্দের দারা কথিত হইয়াছে। উদ্যোতকর পূর্বের ঐ "ভক্তি" শব্দের ঐরূপই অর্থ বলিয়াছেন ( দ্বিতীয় খণ্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা দ্রাষ্টব্য )। বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদও (৭।২।৬ ফুত্রে) "ভক্তি" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। ঐ "ভক্তি" শব্দ হইতেই "ভাক্ত" শব্দ দিদ্ধ হইয়াছে। ভারদর্শনেও ( ২।২।১৫ সূত্রে ) "ভাক্ত" শব্দের প্রায়োগ হইয়াছে। মূলকথা, অস্তাত্ত সাবয়ব পদার্থের সংযোগ যেমন তাহার আশ্রহকে ব্যাপ্ত করে না, তদ্রপ প্রমাণ্র সংযোগও প্রমাণুকে ব্যাপ্ত করে না। এইরূপ দাদৃশ্যবশতঃই প্রমাণু দাব্যব না হইলেও সাব্যবের ভাষ কথিত হয়। পূর্ব্বেক্তিরূপ দাদৃশুই উহার মূল। ভাষ্যকার প্রমাণুর পূর্ব্বেক্তিরূপ দাদৃশুক্ই তাহার "ভাগভক্তি" বলিয়াছেন। অর্থাৎ ভাগ ( অংশ ) নাই, কিন্তু ভাগবান্ পদার্থের সহিত এক্রপ সাদৃশ্য আছে, উহাকেই বিনিয়াছেন "ভাগভক্তি"। ভাষ্যকার পরে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত যুক্তি প্রকাশ করিবার জন্ম "উক্তঞ্চাত্র" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "উক্তঞ্চাত্র" এই কথারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত ষোড়ণ স্থত্তর ভাষ্যে এবং দ্বাবিংশ স্থত্তর ভাষ্যে পূর্বের্ব পরমাণুর নিরবয়বন্ধনাধক যে যুক্তি বলিয়াছি, তদ্বারাই পরমাণুর নিরবয়বন্ধ সিদ্ধ হওয়ার এবং পূর্ব্বপক্ষবাদী সেই পূর্ব্বোক্ত যুক্তির খণ্ডন করিতে না পারায় আর কোন হেতুর দ্বারাই পরমাণ্র দাবয়বত্ব দিন্ধ হইতে গারে না। কারণ, পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে যথন জন্ম দ্রুরোর বিভাগের কোন এক স্থানে নিবৃত্তি স্বীকার করিতেই হইবে, কোন দ্রব্যকে সর্ব্বাপেকা শ্রুদ্র বলিতেই

হইবে, তথন আর তাহার অবরব স্বীকার করাই যাইবে না। স্কুচরাং তাহাকে কার্য্য বলাও যাইবে না। অতএব প্রমাণু নিরবয়ব হইলেও তাহাতেও সংযোগোৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে। সংযোগবন্ধপ্রফুক্ত তাহার সাবরবন্ধ সিদ্ধ হইতে পারে না॥২৪॥

ভাষ্য। "মূর্ত্তিমতাঞ্চ সংস্থানোপপতেঃ" "সংযো-গোপপত্তেশ্চ" পরমাণ্নাং সাবয়বত্বমিতি হেডোঃ—

## সূত্র। অনবস্থাকারিত্বাদনবস্থারুপাপতেশ্চাপ্রতিষেধঃ॥ ॥২৫॥৪৩৫॥

অনুবাদ। (উত্তর) মূর্ত দ্রব্যসমূহের সংস্থানবত্বপ্রবৃক্ত এবং সংযোগবত্ত্ব-প্রমাণুসমূহের সাবয়বন্ধ,—এই পূর্ববিপক্ষে হেতুদ্বরের অনবস্থাকারিত্ববশতঃ এবং অনবস্থার অনুপপত্তিবশতঃ (পর্মাণুসমূহের নিরব্যবত্বের) প্রতিষ্ধে হয় না।

ভাষ্য। যাবন্মূর্ত্তিমদ্যাবচ্চ সংযুজ্যতে, তৎ সর্ববং সাবয়বমিত্যনবস্থা-কারিণাবিমৌ হেভূ। সা চানবস্থা নোপপদ্যতে। সত্যামনবস্থায়াং সত্যো হেভূ স্থাতাং। তম্মাদপ্রতিষেধোহয়ং নিরবয়বত্বস্থেতি।

বিভাগস্থ চ বিভজ্যমানহানিমে পিপদ্যতে — তম্মাৎ প্রলয়ান্ততা নোপপদ্যত ইতি।

অনবস্থায়াঞ্চ প্রত্যধিকরণং দ্রব্যবিষ্ক্রবানামানন্ত্যাৎ পরিমাণভেদানাং গুরুত্বস্থ চাগ্রহণং, সমানপরিমাণত্বঞাবয়বাবয়বিনোঃ পরমাণুবয়ব-বিভাগাদূদ্ধিমিতি।

অনুবাদ। যত বস্তু মূর্ত্তিবিশিষ্ট অর্থাৎ মূর্ত্ত এবং যত বস্তু সংযুক্ত হয়, সেই সমস্তই সাবয়ব, ইহা বলিলে এই হেতুদ্বয় অনবস্থাকারী অর্থাৎ অনবস্থাদোষের আপাদক হয়। সেই অনবস্থাও উপপন্ন হয় না। অনবস্থা "সতী" অর্থাৎ প্রামাণিকী হইলে (পূর্বেবাক্ত) হেতুবয় "সত্য" অর্থাৎ প্রমাণুর সাব্য়বহুসাধক হইতে পারিত। অতএব ইহা (প্রমাণুর) নিরবয়বত্বের প্রতিষেধ নহে।

বিভাগের সম্বন্ধে কিন্তু "বিভজ্যমানহানি" অর্থাৎ বিভাগাধারদ্রব্যের অভাব উপপন্ন হয় না। অতএব বিভাগের প্রলয়ান্ততা উপপন্ন হয় না। অনবস্থা হইলে কিন্তু প্রত্যেক আধারে দ্রব্যের অবয়বের অনস্ততাবশতঃ পরিমাণভেদের এবং শুরুত্বের জ্ঞান হইতে পারে না এবং পরমাণুর অবয়ববিভাগের পরে অবয়ব ও অবয়বীর তুল্য-পরিমাণতা হয় ।

টিপ্লনী। মহর্ষি শেষে এই স্থত্তের দারা তাহার পূর্বোক্ত "মূর্রিমতাঞ্চ" ইত্যাদি স্থ্যাক্ত এবং "দংযোগোপপতেশ্চ" এই স্থ্যোক্ত হেতুবয় যে প্রমাণুর দাব্যবত্বের দাধক হইতে পারে না, স্থতরাং উহার দ্বারা প্রমাণ্ব নির্বয়ব্দ দিলান্তের **বণ্ডন হ**য় না, ইহা বলিয়া তাঁহার নিজ দিলান্ত স্মর্থন করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকারও প্রথমে "হেত্বেঃ" ইত্যস্ত সন্দর্ভের অধ্যাহার করিয়া মহর্ষির এই শিদ্ধাস্তস্ত্তের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের "হেস্বেঃ" এই বাক্যের সহিত স্থত্তের প্রথমোক্ত 'অনবস্থাকারিয়াৎ" এই বাক্যের যোগই তাঁহার অভিপ্রেত বুঝিতে হইবে এবং স্থাত্রের শোষোক্ত "অপ্রতিষেধঃ" এই বাক্যের পূর্ব্বে "প্রমাণূনাং নিরবর্বস্বস্তু" এই বাক্যের অধ্যাহার ক্রিয়া স্থ্তার্থ বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে মহর্ষির বক্তব্য ব্ঝা যায় যে, যেহেতু পূর্ব্বোক্ত "সংস্থানবত্ব" ও "দংযোগৰত্ব" এই হেতুষণ্ণ অনবস্থাদোধের আপাদক এবং ঐ অনবস্থাও প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার্য্য নহে, অত এব উহার দারা পরমাপুদমূহের নিরবয়ব্যের প্রতিষেধ অর্থাৎ সাবয়বত্ব সিদ্ধ হয় না। ভাষ্যকার পরে স্থার্থ ব্যাখ্যাব দারা ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যত বস্ত মূর্ত্ত এবং যত বস্ত সংযোগ-বিশিষ্ট, সেই সমস্তই সাবরব, এইরূপ ব্যাপ্তি স্বীকার করিয়া মূর্ত্তত্ব অথবা সংস্থানবত্ব এবং সংযোগ-বন্ধ হেতুর দারা প্রমাণুর সাবয়বন্ধ সিদ্ধ করিতে গেলে উহার দারা প্রমাণুর অবয়বের অবয়ব এবং তাহারও অব্যব প্রভৃতি অনন্ত অব্যবপরম্পরার দিদ্ধির আপত্তি হওরায় অনবস্থা-দোষ অনিবার্ষ্য। স্কৃতরাং উক্ত হেতুদর অনবস্থাকারী হওয়ায় উহা পরমণ্ডের সাব্যুক্তের সাধক হইতে পারে না। অবশ্র অনবস্থা প্রমাণ দারা উপপন্ন হইলে উহা নোম নহে, উহা স্বীকার্য্য। কিন্তু এখানে ঐ অনবস্থার উপপত্তিও হর না ৷ তাই মহর্ষি পরে এই স্ত্রেই বলিয়াছেন,—"অনবস্থাত্মপণত্তেশ্চ।" ভাষ্যকার মহর্ষিব তাৎপর্য। ব্যক্ত করিতে বলিগ্নাছেন বে, অনবস্থ। "পতী" অর্থাৎ প্রমাণসিদ্ধ হইলে উক্ত হেতুদ্বয় "দত্য" অর্থাৎ দাধ্যদাধক হইতে পারিত। কিন্তু উহা প্রমাণ্সিদ্ধ হয় না। এখানে মহর্মির ঐ কথার দ্বারা প্রমাণ্দিদ্ধ অনবস্থা যে দোব নহে, উচা স্বীকার্য্য, এই দিদ্ধান্তও স্থৃচিত হইরাছে। তাই পূর্বাচার্য্যগণ প্রানাণিক মনবস্থা নোষ নহে, ইহা বলিয়া অনেক স্থলে উহা স্বীকারই করিয়া গিয়াছেন। নব্যনৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রামাণিক অনবস্থাকে অনবস্থাদোয়ই বলেন নাই। তিনি এ জন্ম অনবস্থার লক্ষণবাকো "অপ্রামাণিক" শব্দের প্রোয়োগ করিয়াছেন (দ্বিতীয় খণ্ড, ৮৯ পৃষ্ঠা দ্রন্থব্য )।

পূর্ব্বপক্ষবাদী অবগ্রন্থ বিলবেন বে, আমরাও বিভাগকে অনন্ত বলি না। আমাদিগের মতে বিভাগ প্রনয়ান্ত। অর্থাৎ জন্ম দ্রবোর বিভাগ করিতে করিতে দেখানে প্রনয় বা সর্ব্বাভাব হইবে, আর কিছুই থাকিবে না, দেখানেই বিভাগের নিবৃত্তি হইবে। স্মতরাং পরমাণুর অবয়বের নায় তাহার অবয়ব প্রভৃতি অনন্ত অবয়বপরম্পরার দিদ্ধি হইতে পারে না। কারণ, পরমাণুর বিভাগ করিতে গেলে যেখানে আর কিছুই থাকিবে না, দেখানে আর অবয়বদিদ্ধি সন্তবই হইবে না। ভাষ্যকার এ জন্ম তাঁহার পূর্ব্বক্থিত অনবস্থা সমর্থনের জন্ম পরে বলিয়াছেন যে, বিভাগ প্রকয়ান্ত,

ইহা উপপন্ন হয় না। কারণ, যাহার বিভাগ হইবে, দেই বিভাজ্যমান দ্রব্য বিদ্যমান না থাকিলে ঐ বিভাগ থাকিতে পারে না। বিভাজ্যমান দ্রব্যের হানি (অভাব) হইলে দেই চরম বিভাগের আধার থাকে না। স্থতরাং বিভাগ কোথায় থাকিবে ? অতএব বিভাগ স্বীকার করিতে হইলে উহার আধার দেই দ্রব্যও স্বীকার করিতে হইবে। স্থতরাং দেই দ্রব্যেরও বিভাগ গ্রহণ করিয়া ঐরূপে বিভাগকে অনুস্কুই বলিতে হইবে। তাহা হইলে অনবস্থা-দোষ অনিবার্য্য।

शुर्व्वशक्रवानी यनि दालन ए।, के अनवन्न। श्रीकांद्रहे कदिव ? डेश श्रीकांद्र मात्र कि ? এতছন্তরে ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, অনবস্থ। স্বীকার করিলে প্রত্যেক আধারে দ্রব্যের অবয়ব অনস্ত হওয়ায় ঐ সম্বন্ধ দ্রব্যের পরিমাণ-ভেদ ও গুরুত্বের জ্ঞান হইতে পারে না। অর্থাৎ জন্ত দ্রব্যে যে নানাবিধ পরিমাণ ও গুরুত্ববিশেষ আছে, তাহা ঐ সমস্ত দ্রব্যের অবয়বপরম্পরার नानाधिका वा मध्या वित्मायत निर्मत वातारे दूवा याता। किन्छ यनि के ममन्त करवात व्यवस्थ পরম্পরার অন্তই না থাকে, তাহা হইলে উহার পরিমাণবিশেষ ও গুরুত্ববিশেষ বুঝিবার কোন উপায়ই থাকে না। ভাষ্যকার শেষে আরও বলিয়াছেন যে, প্রমাণুর অবয়ব স্বীকার করিলে ঐ অবয়ববিভাগের পরে অবয়ব ও অবয়বীর তুলাপরিমাণত্বেরও আপত্তি হয়। তাৎপর্য্য এই বে, পরমাণুর অবয়ব স্বীকার করিয়া, সেই অবয়বেরও বিভাগ স্বীকার করিলে অর্থাৎ অনস্ত অবয়ব-পরম্পারা স্বীকার করিলে ঐ সমস্ত অবয়বকে অবয়বীও বলিতে হইবে। কারণ, যাহার অবয়ব আছে, তাহাকেই অবয়বী বলে। তাহা হইলে ঐ সমস্ত অবয়ব ও অবয়বীকে তুলাপরিমাণ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, ঐ দমস্ত অবয়বেরই অনস্ত অবয়বপরম্পরা স্বীকৃত হইয়াছে। যদি অবয়ব ও অবয়বী, উভয়ই অনন্তবেয়ব হয়, তাহা হইলে এ উভয়েরই তুলাপরিমাণত স্বীকার্যা। কিন্তু তাহা ত স্বীকার করা যায় না। কারণ, অবয়বী হইতে তাহার অবয়ব ক্ষুদ্রপরিমাণ্ট হইয়া থাকে, ইহা অন্তত্র প্রত্যক্ষদিদ্ধ। স্কুতরাং প্রমাণুর অবয়ব স্বীকার করিলে ঐ অবয়ব প্রমাণু হইতে ক্ষুদ্র, এবং তাহার অব্যব উহা হইতেও ফুদ্র, ইহাই স্বীকার্যা। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অনবস্থা স্বীকার করিলে উহা সম্ভবই হয় না। কারণ, সমস্ত অবয়বেরই অনন্ত অবয়ব থাকিলে ঐ সমস্তই তুলাপরিমাণ হয়। মূল কথা, পূর্ব্বোক্ত অনেক দোষবশতঃ পূর্ব্বোক্তরূপ অনবস্থা কোনরূপেই উপপন্ন না হওয়ায় উহা স্বীকার করা যায় না। অতএব প্রমাণুতেই বিভাগের নিবৃত্তি স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে উহার নিরব্যবস্থই দিদ্ধ হওয়ায় আর কোন হেতুর দ্বারাই উহার সাবয়ব্দ্ব দিদ্ধ হইতে পারে না। উহাতে দাব্যব্যত্ত্ব অনুমানে সম্ভ হেতুই ছুষ্ট, ইহাই এথানে মহর্ষির মূল তাৎপর্য্য। মহর্ষি পূর্ব্ধপ্রকরণে "পরং বা ক্রটেঃ" এই শেষ সূত্রে "ক্রটি" শব্দের প্রয়োগ করিয়া যে যুক্তির সূচনা করিয়াছেন, এই প্রকরণের এই শেষ ফ্রের দারা দেই যুক্তি ব্যক্ত করিয়াছেন। মহর্ষির এই স্তানুসারেই ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের সংরক্ষক আচার্যাগণ প্রমাণুর সাবয়বত্ব পক্ষে অনবস্থাদি দোষের উল্লেখপুর্ব্বক প্রমাণুর নির্বয়বত্ব দিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন।

বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর পরমাণুর নিরবয়বস্থদাধক পূর্ব্বোক্ত যুক্তি বিশদভাবে ব্ঝাইবার জন্ত এখানে বলিয়াছেন যে, জন্ত দ্বোর বিভাগের অন্ত বা নির্ত্তি কোথায় ? ইহা বিচার করিতে গেলে

ঐ বিভাগ (১) পরমাধন্ত অধবা (২) প্রেরান্ত অধবা (৩) অনন্ত, এই পক্ষরর ভিন্ন আর কোন পক্ষ প্রহণ করা ধায় না। কারণ, উহা ভিল আর কোন পক্ষই নাই। কিন্তু যদি ঐ বিভাগকে **"প্রলয়াপ্ত"ই** বলা বায়, তাহা হইলে প্রলয় অর্থাৎ একেবারে দর্বলে চাব হইলে তথ্ন বিভ্ছামান কোন দ্রব্য না থাকার ঐ চরম বিভাগের কোন আধার থাকে না; বিভাগের অনাধারত্বাপতি হয়। কিন্ত অনাধার বিভাগ হইতে পারে না। স্তরংং "প্রলয়ান্ত" এই পক্ষ কোনজপেই উপপন্ন হয় না। বিভাগ "অনন্ত" এই তৃতীয় পক্ষে অনবস্থা-দোষ হয়। তাহাতে অসরেগুর অসময়ত্বা-পত্তি ও তন্মূলক স্কুমেরু ও সর্বপের তুলাপরিমাণাপত্তি নেষে পূর্পেই কথিত হইয়াছে। স্কুতরং বিভাগ "পরমাণন্ত" এই প্রথম পক্ষই সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ পরমাণুতেই বিভাগের নিবৃত্তি হয়। পরমাণ্র আর বিভাগ হয় না। স্কুতরাং প্রমাণ্র যে অব্যব নাই, <mark>ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। তাহা হ</mark>ইলে আর কোন হেতুর দারা প্রমাণুতে সাব্যবত্ব সাধন করা যায় না। কারণ, নিরবয়ব প্রমাণ স্থীকার করিয়া তাহাকে দাব্যব বলাই যাইতে পারে না। স্থতরাং "পরমাণঃ সাবয়বং" এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্যে ছুইটি পদই ব্যাহত হয়। "আত্মতত্ব-বিবেক" গ্রন্থে উদয়নাচার্য্যও শেষে ঐ কথা বলিয়াছেন। উদ্দ্যোতকর "সাবয়ব" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্যে পদন্বয়ের ব্যাঘাত ব্র্থাইতে বলিয়াছেন যে, প্রমাণ্ সাবয়ব, ইহা বলিলে প্রমাণ্কে কার্য্যবিশেষই বলা হয়। কিন্তু কার্য্যত্ব ও পরমাণুত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ । যাহা পরমাণু, তাহা কার্য্য হইতে পারে না। উদ্দোতকর পরে বলিয়াছেন যে, যদি বল, প্রত্যেক পরমাণু তৎপূর্ব্বজাত অপর পর-মাণুর কার্য্য। প্রতিক্ষণে এক প্রমাণু হইতেই অন্ত এক প্রমাণুব উৎপত্তি হয়। কিন্তু ইহা বলিলেও কোন পরমাণ্ডকেই সাবয়ব বলিতে পারিবে না। পূর্বেক্সিক ঐ প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগই করিতে হইবে। কারণ, বাহার অবয়ব অনেক, তাহাকেই দাবয়ব বলা হয়। বদি বল, পরমাণুর কার্য্যন্তই আমাদিগের সাধ্য, পরমাণ্-জন্তত্বই হেতু। কিন্তু ইহাও বলা যায় না। কারণ, একমাত্র কারণজন্ত কোন কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। কার্য্য জন্মিতেছে, কিন্তু তাহার কারণ একটিমাত্র পদার্থ, ইহার কোন দৃষ্টান্ত নাই। পরস্ত তাহা হইলে সর্ব্বদাই পরমাণুর কারণ যে কোন একটি পরমাণু থাকায় সর্ব্বদাই উহার উৎপত্তি হইবে। কোন সময়েই উহার প্রাগভাব থাকিবে না। কিন্তু যাহার প্রাগভাবই নাই, তাহার উৎপত্তিও বলা যার না। স্থতরাং পূর্ব্বোক্ত প্রকারেও প্রমাণুব কার্য্যন্ত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। পরস্ত যদি এক পরমাণ্যুকই পরমাণুর কারণ বলিয়া এবং ঐ কারণকেই অবয়ব বলিয়া পরমাণুকে সাবয়ব বল, তাহা হইলে বক্তব্য এই বে, তোমাদিগের মতে কোন পনার্থ ই এক ক্ষণের অধিক কাল স্থায়ী না হওয়ায় কার্য্য পরমাণ্ডর উৎপত্তিকালে পূর্ব্বজাত সেই কারণ-পরমাণ্টি না থাকায় তোমরা ঐ পরমাণুকে সাবয়ব বলিতে পার না। কারণ, যাহা অবয়ব সহিত হইয়া<sup>র</sup>বিদামান, তাহাই ত "দাবয়ব" শব্দের অর্থ। প্রমাণুর উৎপত্তিকালে তাহার অবয়ব বিনষ্ট হইলে তাহাকে দাবয়ব বলা যায় না। অতএব তোমাদিগের মতে "দাবয়ব" শব্দের অর্থ কি ? তাহা বক্তব্য। কিন্তু তোমরা তাহা বলিতে পার না। উদ্দ্যোতকর পরে "মূর্ত্তিম্ত্বাৎ সাবয়বঃ পরমাণুঃ" এই বাক্যবাদীকে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, তোমার মতে পরমাণু যদ্দারা মূর্ত্তিমান, ঐ মূর্ত্তিপদার্থ কি ? এবং উহা কি

প্রমাণু হইতে ভিন্ন অথবা অভিন্ন প্রার্থ ? যদি বল, রূপানিবিশেষই মূর্ত্তি, তাহা হইলে ভূমি প্রমাণুকে মূর্ত্তিমান বলিতে পার না। কারণ, তোমার মতে সর্ব্ধাপকর্ষপ্রাপ্ত রূপাদিই প্রমাণ্। উহা হইতে ভিন্ন কোন প্রমাণ্ তুমি স্বীকার কর না। তাহ। হইলে প্রমাণ্ মূর্ত্তিনান্, ইহা বলিলে রূপাদি রূপাদিবিশিষ্ট, এই কথাই বলা হয়। কিন্তু তাহাও বলা বায় না। পরন্তু তাহা বলিলে ঐ "মৃত্তি" শব্দের উত্তর "মতুপ্" প্রত্যায়ও উপপন্ন হয় না। কারণ, ভিন্ন প্রার্থ না হইলে "মতুপ্" প্রত্যায় হয় না। ফলকথা, প্রমাণুর মূর্ত্তি যে, প্রমাণু হইতে পৃথক্ প্রার্থ, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে ঐ মূর্ত্তি কি ? তাহা এখন বক্তব্য। উদ্দ্যোতকর পূর্কের পরিচ্ছিন্ন দ্রব্যের অণু, মহৎ, দীর্ঘ, হ্রস্ব, পরমহ্রস্ব ও পরম অণু, এই ষট**্প্রকার পরিমাণকে "মূর্ত্তি" বলিয়াছেন।** তন্মধ্যে পরমহ্রস্বত ও প্রমাণুত্ব প্রমস্ক্রন্ম দ্রব্যেই থাকে। তাৎপর্যাতীকাকার ইহা বলিয়া আকাশাদি সর্বব্যাপী দ্রব্যে পরমমহত্ত্ব ও পরমদীর্ঘত্ত, এই পরিমাণদ্বর গ্রহণ করিয়া অষ্টবিব পরিমাণ বলিয়াছেন। পরিমাণদ্বর "মূর্ত্তি" নহে, ইহাও তিনি সমর্থন করিয়াছেন। প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশন্তপাদ কিন্তু উদ্দোতকরের পরিমাণ-বিভাগ স্বীকরে না করিয়া অণু, মহৎ, দীর্ঘ, হ্রস্ব, এই চতুর্ব্বিধ পরিমাণই বলিয়াছেন। সাংখ্যস্ত্রকার তাহাও অস্বীকার করিয়া ( ৫ম আঃ, ৯০ স্ত্ত্রে ) পরিমাণকে দিবিধই বলিয়াছেন। দে যাহ। হউক, পরিচ্ছিন জ্রোর যে প রিমাণ, উহাই মূর্ত্তি ব। মূর্ত্তত্ব বলিয়া 🗸 স্তাম-বৈশেষিকসম্প্রদান পরমাণু ও মনেও উহা স্থাকার করিবাছেন। কিন্ত উহা তাঁহাদিগের মতে সাবয়বত্বের সাধক হয় না। কারণ, মূর্ত্ত দ্রব্য হইলেই যে ত'হা সাবয়ব হইবে, এমন নির্ম নাই। উদ্যোতকর পরে বলিয়াছেন বে, "দংস্থানবিশেববত্ব" হেতু পর্বাণ্তে মদিদ্ধ। কারণ, সংস্থান-বিশেষবত্ব ও সাবরবত্ব একই পদার্থ। স্কুতরাং উহার দ্বারাও প্রমাণ্ব সাবরবত্ব সিদ্ধ ইইতে পারে না। যদি বল, পরিচ্ছিন্ন দ্রব্যের পূর্কোক্ত পরিমাণই "দংস্থান" শব্দের অর্থ। কিন্তু তাহা হইলে প্রথমে "মূর্ত্তিমত্বাৎ" এই বাক্যের দ্বারাই ঐ হেতু কথিত হওয়ায় আবার "সংস্থানবিশেষবত্বাচ্চ" এই হেতুবাক্যের পৃথক প্রয়োগ বার্থ হয়। স্মৃতরাং "মূর্ত্তি" ও "দংস্থান" যে ভিন্ন পদার্থ, ইহা স্বীকৃতই হওয়ায় পরে আবার উহা অভিন্ন পদার্থ, ইহা বলা যায় না।

উদ্যোতকর পরে পরমাণুব নিরবয়বন্ধাধক মূল যুক্তির পুনরুরেপপূর্ব্বক "ধট্কেন যুগপদ্ধাগাৎ" ইত্যাদি কারিকার উদ্ধার ও তাৎপর্য্যাখ্যা করিয়া উক্ত বাধক যুক্তি থপ্তন করিতে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম এই বে, মধ্যস্থ পরমাণুর উর্দ্ধ, অধঃ এবং চতুপ্পার্শ্ববর্তী ছয়টী পরমাণুব সহিত যে সমস্ত সংযোগ জন্মে, তন্মধ্য ছই ছইটী পরমাণু গ্রহণ করিয়া বিচার করিলে বক্তব্য এই যে, সেই মধ্যস্থ পরমাণুটীর পূর্ব্বস্থ পরমাণুর সহিত যে সংযোগ জন্মে, উহা কেবল সেই ছইটী পরমাণুতই জন্মে, পশ্চিমস্থ পরমাণুতে জন্ম না। এবং মধ্যস্থ পরমাণুর পশ্চিমস্থ পরমাণুর সহিত যে সংযোগ জন্মে, উহাও কেবল সেই উভন্ন পরমাণুতেই জন্মে, পূর্বস্থ পরমাণুর সহিত জন্মে না। এইরূপে ক্রেল সমস্ত সংযোগই ভিন্নদেশস্থ হওয়ায় সমানদেশস্থ বিলয়া যে আগত্তি করা হইয়াছে, তাহা করা যায় না। আর যদি ঐ স্থলে সেই মধ্যস্থ পরমাণুতেই যুগপৎ ছয়টি পরমাণুর সংযোগ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও সেই মধ্যস্থ পরমাণুর প্রদেশ বা বিভিন্ন অবয়ব দিদ্ধ হইতে পারে না।

কারণ, ঐরপ স্থলে সেই এক প্রমাণুতেই ষট্প্রমাণুর সংযোগ একই স্থানে স্বীকার করা যায়। তাহাতে ঐ সংযোগের সমানদেশত্ব স্বীকার করিলেও ঐ পরমাণুসমূহের সমানদেশত্ব সিদ্ধ না হওয়ায় পূর্বেলাক্ত আপত্তি হইতে পারে না। বস্তুতঃ যে দিকে পরমাণুতে অপর পরমাণুর সংযোগ জন্মে, দেই দিক্কেই ঐ পরমাণ্র প্রদেশ বলিয়া কল্পনা করা হয়। কিন্তু পরমাণুর অবয়ব না থাকায় তাহার বাস্তব কোন প্রদেশ থাকিতে পারে না। কারণ, জন্ম দ্রবের উপাদান-কারণ অবয়ব-রূপ দ্রবাই "প্রদেশ" শব্দের মুখ্য অর্থ। মহর্ষি নিজেও দ্বিতীয় অধ্যায়ে "কারণদ্রবাস্ত প্রদেশ-শব্দেনাভিধানাৎ" (২।১৭) এই ফ্ত্রের দ্বারা তাহা বলিরাছেন। স্থতরাং পূর্ব্বোক্ত স্থলে প্রমাণুর সম্বন্ধে কল্লিত প্রদেশ গ্রহণ করিয়া তাহার সাবেয়বন্ধ দিন্ধ করা যায় না। উদ্দোতকর পরে "দিগ্ৰ-দেশভেদো যস্তান্তি তকৈ বং ন মুজ্যতে" এই কারিকার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়া, তত্ত্তরে বলিয়াছেন যে, আমরা ত পরনাণ্ব দিগ্দেশভেদ স্বীকার করি না। পরমাণ্র পূর্বদিকে এক প্রদেশ, পশ্চিমদিকে অপর প্রদেশ, ইত্যাদিজপে প্রমাণুতে দিগদেশতের নাই। দিকের সহিত প্রমাণুর সংযোগ থাকায় ঐ সমস্ত সংযোগকেই প্রমাণুর দিগ্দেশভেদ বলিলা কল্পনা করিলা প্রমাণুর দিগ্দেশভেদ বলা হয়। কিন্তু মুখ্যতঃ প্রমাণুর দিগ্দেশভেদ নাই। দিকের সহিত প্রমাণুর সংযোগ থাকিলেও পরমাণুর সাবয়বত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, উহাতে অবয়বের কোন অপেক্ষা নাই। পূর্ব্বোদ্ধূত বস্থবন্ধুর (১৪শ) কারিকার কিন্তু "দিগ্রভাগভেদো যস্তান্তি" এইরূপ পাঠ আছে। বস্থবন্ধ উক্ত কারিকার ব্যাখ্যা করিরাছেন যে, পরমাণুর পূর্ব্বদিগ্ভাগ, অধোদিগ্ভাগ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দিগ্ভাগ আছে। স্থতরাং তৎস্বরূপ পরমাণুর একত্ব সম্ভব নহে। যদি প্রত্যেক পরমাণ্ড্রই দিগ্ভাগভেদ না থাকে, তাহা হইলে স্থাগোদয়ে কোন স্থানে ছায়া এবং কোন স্থানে আতপ কিরূপে থাকে ? কারণ, উহার অন্ত প্রদেশ না থাকিলে সেথানে ছায়া থাকিতে পারে না এবং দিগ্ভাগভেদ না থাকিলে এক প্রমাণুর অপ্র প্রমাণুর দ্বারা আবরণও হইতে পারে না। কারণ, পরমাণুর কোন অপর ভাগ না থাকিলে দেই ভাগে অপর পরমাণুর সংযোগবশতঃ প্রতিঘাত হইতে পারে না। প্রতিঘাত না হইলে সমস্ত প্রমাণুরই সমানদেশত্বশতঃ সমস্ত প্রমাণুদংঘাত পরমার্মাত্রই হয়, উহা স্থুল পিও হইতে পারে না। ফলকথা, প্রত্যেক প্রমার্রই যদি দিগ্ভাগভেদ অর্থাৎ ছয় দিকে দংযোগবশতঃ ব্যক্তিভেদ স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে উহাকে ছয়টী পরমাণুই বলিতে হয়। স্কুতরাং কোন প্রমাণুরই একত্ব থাকে না। তাৎপর্য্যাটীকাকারও ঐরূপই তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তদমুদারে উন্দ্যোতকর যে, "দিগ্ভাগভেদো যস্তান্তি" এইরূপ পাঠই উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, ইহা বুঝা যায়। তবে তিনি ঐ স্থলে পরমাণুর দিগদেশভেদ খণ্ডন কয়িয়াও নিজমত সমর্থন করিয়াছেন এবং ছায়া ও আবরণকেও প্রমাণুর সাব্যব্যের সাধকরূপে উল্লেখ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, মূর্ত্তত্ব ও স্পর্শবন্ধপ্রযুক্তই ছায়া ও আবরণ হইয়া থাকে, উহাতে অবয়বের কোন অপেক্ষা নাই। স্পর্শবিশিষ্ট মূর্ত্ত দ্রবাই অন্ত দ্রব্যকে আবৃত করে, ইহাই দেখা যায়। ঐ আবরণে তাহার অবয়ব প্রযোজক নহে। কোন দ্রব্যে অপর দ্রবোর সম্বন্ধের প্রতিষেধ করাই "আবরণ" শব্দের অর্থ। যেথানে অল্লসংখ্যক তৈজদ পরমাঞ্জ আবরণ হয়, দেখানে ছায়া বোধ

হইরা থাকে। উদ্যোতকর পরে ইহাও বলিয়াছেন যে, বেখানে অল্ল তেজঃপদার্থ থাকে, **অর্থাৎ সর্ব্বতঃ** সম্পূর্ণরূপে আলোকের অভাব থাকে না, নেই স্থানীয় দ্রব্য, গুণ ও কর্ম "ছায়া" বলিয়া কথিত হয়, এবং বেখানে তেজঃ পদার্থ সর্ব্ধতো নিবৃত্ত অর্থাৎ প্রত্যক্ষের যোগ্য বিশিষ্ট আলোক যেখানে কুত্রাপি নাই, দেই স্থানীয় দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম "অন্ধকার" নামে কথিত হয়। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বোক্তরূপ দ্রব্য, গুণ ও কর্মকেই লোকে "ছায়া" নামে প্রকাশ করে এবং পূর্ব্বোক্তরূপ দ্রব্য, গুণ ও কর্মকেই লোকে "অন্ধকার" নামে প্রকাশ করে। বস্ততঃ পূর্ব্বোক্তরূপ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মই যে ছায়া ও অন্ধকার পদার্থ, তাহা নহে। উদ্যোতকরও এখানে তাহাই বলেন নাই। কারণ, তিনিও প্রথম অধ্যায়ের বিতীয় আহ্নিকের অষ্ট্রম স্থতের বার্ত্তিকে ভাষ্যকারের স্থায় ছায়া যে দ্রব্যপদার্থ নহে, কিন্তু অভাব পদার্থ, এই সিদ্ধান্তই প্রকাশ করিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচম্পতি মিশ্র দেখানে স্থায়-বৈশেষিকমতামুদারে অন্ধকার যে কোন ভাব পদার্থের অন্তর্গত হয় না, কিন্তু উহা তেজঃ পদার্থের অভাব, ইহা বিচারপূর্ব্বক প্রতিপন্ন করিয়াছেন। মূলকথা, দিগদেশতেদ এবং ছায়া ও আবরণকে হেতু করিয়া তদ্বারাও প্রমাণুর দাব্যবত্ব দিদ্ধ হইতে পারে না, ইহাও উদ্দোতকর বুঝাইয়াছেন। বৈশেষিকদর্শনের "অবিদ্যা" (৪।১।৫) এই স্থাত্রর "উপস্থারে" শঙ্কর মিশ্রও পূর্ব্বপক্ষরূপে প্রমাণুর সাবয়বত্ব সাধনে "ছায়াবত্বাৎ" এবং "আবৃতিমত্বাৎ" এই হেতুবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। সেথানে মুদ্রিত পুস্তকে "আবৃত্তিমন্বাৎ" এই পাঠ এবং টীকাকারের "আবৃত্তিঃ স্পন্দনভেদঃ" এই ব্যাখ্যা ভ্রম-কল্পিত। "আত্মতত্ত্ববিবেক" গ্রন্থে মহানৈগ্রান্ত্রিক উদয়নাচার্য্য লিথিগ্রাছেন,—"সংযোগব্যবস্থাপনেনৈব ষটকেন যুগপদযোগাদদিগদেশভেদাচ্ছারাবৃতিভানিত্যাদয়ো নিরস্তাঃ"। অর্থাৎ নিরবয়ব প্রমাণুতে সংযোগের ব্যবস্থাপন করায় তদ্প্রারাই যুগপৎ ষট্ পরমাণুর সহিত সংযোগ, দিগ্দেশভেদ এবং ছায়া ও আবরণ প্রভৃতি হেতু নিরস্ত হইয়াছে। টীকাকার রযুনাথ শিরোমণি ঐ স্থলে "ষট্রেকন যুগপদ্যোগাৎ" ইত্যাদি যে কারিকাটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার পরার্দ্ধে দিগ্দেশভেদ এবং ছায়াও আবরণ ও পরমাণুর সাব্যবহের সাধকরূপে কথিত হইগ্নাছে। এবং উদয়নাচার্য্যের পুর্ব্বোক্ত সন্দর্ভান্মশারে তৎকালে বিজ্ঞানবাদী কোন বৌদ্ধ পণ্ডিত যে, উক্তরূপ করিবার দ্বারাই তাঁহার বক্তব্য সমস্ত হেতু প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। রঘুনাথ শিরোমণি সেথানে উক্ত কারিকা উষ্কৃত করিয়া উদয়নাচার্য্যের উক্ত সন্দর্ভের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে ঐ সমস্ত হেতুর দ্বারা কেন যে প্রমাণুর "দাংশতা" বা দাব্যবন্ধ দিদ্ধ হয় না, তাহা বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যে দ্রব্যে সংযোগ জন্মে, সেই দ্রব্যের স্কর্পই অর্থাৎ সেই দ্রব্যাই ঐ সংযোগের সমবায়িকারণ। উহার

বচ কেন বুগপন্যোগাৎ প্রমাণোঃ ষড়ংশতা।
 বিগ দেশভেদতশ্ছায়ার্তিভ্যাঞ্চাত সাংশতা।

২। তদেত্রিরস্ততি "নংযোগে" ত। স্বর্গনিবন্ধনং সংযোগিত্বং নাংশনপেক্ষতে। যুগপদনেকমুর্তুসংযোগিত্ব-ঞানেকদিগবচ্ছেদেনাবিক্ষাং। প্রাচ্যাদিবাপদেশোহলি প্রতীচ্যাদ্যসংযোগিত্বে দতি প্রাচ্যাদিসংযোগিত্বাং। দাবার্বেহিলি দীর্ঘদণ্ডাদৌ নবাবর্তিননপেকা প্রাচ্যাদিবাবহারবিরহাং। ছায়াপি যদি প্রামাণিকা, তদা তেজোগতিপ্রতিবন্ধক-সংযোগভেদাং। এতেনাবরণ বাোনাতা —"আন্নতত্ব বিবেক মিবিভি।।

অংশ বা অবয়ব উহাতে কারণই নহে। স্থতরাং সংযোগ দ্রুব্যের অংশকে অপেক্ষা করে না। স্থতরাং নিরবয়ব পরমাণুতেও সংযোগ জন্মিতে পারে। যুগপৎ, অনেক মূর্ত্ত দ্রব্যের সহিত সংযোগও ভিন্ন ভিন্ন দিগ্রিশেষে হইতে পারে। তাৎপর্য্য এই যে, সংযোগমাত্রই অব্যাপাবৃত্তি, ইহা সতা। কিন্ত তাহাতে অবরবের কোন অপেফা নাই। কারণ, যে দিগ্রিশেষে প্রমাণুর্ব্ধের সংযোগ জন্মে, সেই দিগবিশেষাবচ্ছিন্ন হওয়াতেই ঐ সংযোগের অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব উপপন্ন হয়। কোন প্রদেশ বা অবয়ববিশেষাবচ্ছিন্ন না হইলেই যে সংযোগ বাাপ্যবৃত্তি হইবে, ইহা ত বলা যাইবে না। তবে আর নিরবরব দ্রব্যে সংযোগ হইতে পারে না, ইহা কোন প্রমাণে বলা বাইবে ? অবশ্র সাবয়ব দ্রব্যের সংযোগ সর্বব্রই অবয়ববিশেষাবচ্ছিন্নই হইয়া থাকে। কিন্তু তন্ধারা সংযোগ-মাত্রই অবয়ববিশেষাবচ্ছিন্ন, এইরূপ অনুমান করা যায় না। নিরবয়ব আত্মা ও মনের সংযোগ স্বীকার্য্য হইলে এরপে অনুমানের প্রানাণাই নাই। ফনকথা, নিরবয়ব দ্রব্যেরও পরস্পর সংযোগ স্বীকারে কোন বাধা নাই। ঐ সংযোগের আশ্রন পরমাণু প্রভৃতি দ্রব্যের অবয়ব না থাকায় উহা অবয়ববিশেষাবচ্ছিন্ন হইতে পারে না ৷ কিন্তু দিগ্রিশেষাবচ্ছিন্ন হওয়ায় উহার অব্যাপাবৃত্তিত্ব উপপন্ন হয়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও এথানে এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। রবুনাথ শিরোমণি শেষে পরমাণুতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রভৃতি ব্যবহারেরও উপপাদন করিয়া দিগুদেশভেদ যে, পরমাণুর সাবয়বত্বের সাধক হয় না, ইহা বুঝাইয়াছেন এবং পরে বলিয়াছেন বে, যদি পরমাণু-প্রযুক্ত কোন স্থানে ছায়া প্রমাণ দারা দিদ্ধ হয় অথবা পরমাণুতে ছায়া প্রমাণ দারা দিদ্ধ হয়, তাহা হইলে বলিব যে, পরমাণুতে তেজঃ পদার্থের গতিপ্রতিবন্ধক কোন সংযোগবিশেষপ্রযুক্তই ঐ ছায়ার উপপত্তি হয় এবং তৎপ্রযুক্তই আবরণেরও উপপত্তি হয়। উহাতে পরমাণুর অবয়বের কোন অপেক্ষা নাই। স্থতরাং ছায়া ও আবরণ পরমাণ্র সাবয়বত্বের সাধক হয় না। এ বিষয়ে উদ্যোতকরের কথা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। উদ্যোতকর পরে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ পরমাণ্ডতে বে, ক্রিয়াবত্ব প্রভৃতি হেতুর দ্বারা সাবরবত্ব সাধন করিয়াছিলেন, ঐ সমস্ত হেতুও নানা-দোষহন্ত, ইহা প্রতিপন্ন করিয়া, বাহারা ঐ সমস্ত হেতুর দ্বারা পরমণ্ড্র অনিতাত্ব সাধন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিতে ঐ সমস্ত হেতু অনিত্যত্তের জনকও নহে, ব্যঞ্জকও নহে, ইহা বিচারপূর্ব্বক প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সর্বাশেষে চরম কথা বলিয়াছেন নে, পূর্ব্বপক্ষবাদীরা পূর্ব্বোক্ত কোন পদার্থ ই প্রমাণিসিদ্ধ বলিয়া না ব্ঝিলে তাঁহাদিগের মতে ঐ সমস্ত পদার্থেরই সভা না থাকার তাঁহারা পরমত খণ্ডনের জন্ম ঐ সমন্ত পদার্থ গ্রহণ করিতেই পারেন না। যে পদার্থ নিজের উপলব্ধই নহে, তাহা পণ্ডনের জন্মও ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। আর যদি তাহার! ঐ সমস্ত পদার্থ প্রমাণ দারা বুঝিয়াই পরপ্রতিপাদনের জন্ম গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ত উহা স্বমত্দিদ্ধই হইবে। ঐ সমস্ত পদার্থকে আর পরপক্ষদিদ্ধ বলা যাইবে না। বিজ্ঞানবাদী ও শূক্তবাদী বৌদ্ধদম্প্রদায় কিন্ত অপরপক্ষ-সম্মত প্রমাণাদি পদার্থ অবলম্বন করিয়াই বিচার করিয়াছেন এবং নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহা-নিগের মতে প্রমাণ প্রমেয় ব্যবহার বাস্তব নহে। স্থমেক ও সর্বপের বিষদ-পরিমাণত্বাদি ব্যবহারও কান্সনিক। অনাদি মিথা। সংস্কারের বৈচিত্রাবশতঃই জগতে বিচিত্র মিথা। ব্যবহাবাদি চলিতেছে।

স্কুতরাং তদ্বারা প্রমাণু প্রভৃতি বস্তু দিন্ধি হইতে পারে না। প্রবর্তী প্রকরণে তাহাদিগের এই মূল মত ও তাহার থঞ্জন পাওরা যাইবে।

নিরবয়ব প্রমাণু সমর্থনে ভার-বৈশেষিক সম্প্রনায়ের সমস্ত কথার দার মর্ম এই যে, প্রমাণের সম্ভা ব্যতীত কেহ কোন দিদ্ধন্তেই স্থাপন করিতে পারেন না। কারণ, বিনা প্রমাণে বিপরীত পক্ষও স্থাপন করা যায়। অতএব প্রমাণের সভা সকলেরই স্বীকার্য্য। প্রমাণ দ্বারা নিরবয়ব প্রমাণ্ সিদ্ধ হওয়ায় উহার সংযোগও সিদ্ধ হইয়াছে। কারণ, জন্ম দ্রবোর বিভাগ করিতে করিতে যে স্থানে ঐ বিভাগের নিবৃত্তি স্বীকার করিতে হইবে, তাহাই পরমাণু। তাহাতে সংযোগ সম্ভব না হ**ই**লে বিভাগ থাকিতে পারে না। কারণ, বে দ্রবাদ্রের দংবোগই হয় নাই, তাহার বিভাগ হইতে পারে না। স্কুতরাং প্রমাণুদ্বয়ের দংবোগও অবশুই স্বীকার্য্য। ঐ দংবোগ কোন প্রদেশবিশেষাবিচ্ছিন্ন না হইলেও দিগ্রিশেষাব্যক্তির হওয়ার উহাও অব্যাপাবৃত্তি। সংযোগমাত্রই অব্যাপাবৃত্তি, এইরূপ নিয়ম সতা। কিন্তু সংযোগমাত্রই কোন প্রদেশবিশেষাবচ্ছিন্ন, এই নিয়ম সতা নহে। কারণ, নিরবয়ব আত্মা ও মনের পরস্পর সংযোগ অবশ্র স্বীকার্যা। কোন প্রমাণুর চতুস্পার্শ এবং হুধঃ ও উর্দ্ধ, এই ছয় দিক্ হইতে ছয়টা প্রমাণুর সহিত যুগপ্ৎ সংযোগ হইলেও ঐ সংযোগ দেই সমস্ত দিগ্রিশেষাবচ্ছিন্নই হইবে। তদ্ধারা প্রমাণ্ডর ছয়টা অবয়ব দিদ্ধ হয় না এবং ঐ স্থলে সেই সাতটী পরমাণুর যোগে কোন দ্রব্যবিশেষেরও উৎপত্তি হয় না। কারণ, বহু পরমাণু কোন দ্রব্যের উপাদান-কারণ হয় না। এ বিষয়ে বাচম্পতি নিশ্রের কথিত যুক্তি পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। স্থতরাং "পিণ্ডঃ স্থাদণুমাত্রকঃ" এই কথার দারা বস্ত্রবন্ধ যে আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও করা যায় না। কারণ, ঐ স্থাল কোন দ্রব্যপিগুই জন্ম না। দ্বাপুকত্রের সংযোগে যে এসরেণু নামক পিগু জ্মে, তাহাতে ঐ দ্বাণুকত্ররের বহুত্ব সংখ্যাই মহৎ পরিমাণ উৎপন্ন করে। কারণ, উপাদান-কারণের বহুত্বসংখ্যাও জন্ম দ্রব্যের প্রথিমা অর্থাৎ মহৎ পরিমাণের অন্মতম কারণবিশেষ। পরমাণ্-ছয়ের সংযোগে উৎপন্ন দ্বাণুক নামক দ্রুব্যে ঐ মহৎ পরিমাণের কোন কারণই না থাকায় উহা জন্মে না। স্কুতরাং ঐ দ্বাপুক্ত অণু বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব প্রমাণুদ্ধের সংযোগ হইলেও তজ্জা দ্রবোর প্রথিমা হইতে পারে না, এই কথাও অমূলক। প্রত্যেক পর-মাণুরই দিগ্ভাগভেদ আছে, স্থতরাং কোন প্রনাণ্ই এক হইতে পারে না, এই কথাও অমূলক। কারণ, প্রত্যেক প্রমাণুর দম্বন্ধে ছয় দিক্ থাকিলেও তাহাতে প্রমাণুর ভেদ হইতে পারে না। অর্থাৎ তদ্বারা প্রত্যেক পরমার্থই ষট্পরমার্থ, ইহা কোনরূপেই দিদ্ধ হইতে পারে না। বস্ততঃ প্রত্যেক পরমাণুই এক। স্থতরাং পরমাণু একও নহে, অনেকও নহে, ইহা বলিয়া গগন-পদ্মের স্থায় উহার অলীকত্বও নুমর্থন করা করা যায় না।

পূর্ব্বোক্ত পরমাণু বিচারে আন্তিকসম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই প্রশ্ন করিবেন যে, "নাণুনিত্যতা তৎকার্যাত্মক্রতে?" (৫৮৭) এই সাংখ্যক্তরে পরমাণুর কার্যাত্ম শ্রুতিসিদ্ধ বলিয়া পরমাণুর অনিতাত্বই সম্থিত হইরাছে। স্কৃতরাং পরমাণুতে বে কার্যাত্ম হেতুই অসিদ্ধ এবং উহা যে নিত্য, ইহা কিরূপে বলা যায় ? যাহা শ্রুতিসিদ্ধ, তাহা ত কেবল তকের দারা অস্বীকার করা ঘাইবে না ?

এতহন্তরে তার-বৈশেষিকসম্প্রনারের বক্তব্য এই বে, প্রমণ্ড্র কার্য্যন্ত্র বা জন্তব্যোধক কোন শ্রুতি-বাক্য দেখা যায় না। সাংখ্যস্থত্তর বৃত্তিকার অনিক্ষম ভট্টের উদ্ধৃত প্রকৃতিপুরুষাদন্তং সর্বাদ মনিতাং" এই বাক্য যে প্রকৃত শ্রুতিবাক্য, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। সংখ্যস্থাত্তরে ভাষ্যকার বিজ্ঞান ভিক্ষুও প্রমাণুর জন্মত্ববাধক কোন শ্রুতিবাকা দেখাইতে পারেন নাই। তাই তিনি প্রব্যোক্ত দাংখ্যস্থতের ভাষ্যে নিথিরছেন যে, যদিও কালবশে নোপাদিপ্রযুক্ত আনরা দেই শ্রুতি দেখিতে পাইতেছি না, তথাপি আচার্য্য কপিলের উক্ত ফুত্র এবং মনুস্মৃতিবশতঃ ঐ শ্রুতি অনুমের। তিনি পরে মহুদংহিতার প্রথম অধ্যারের "অবেচ মাত্রাবিনাশিক্তো দ্শার্দ্ধানাঞ্চ বাঃ স্মতাঃ" ( ২৭শ) ইত্যানি বচনটি উদ্ধৃত করিয়া উক্ত বচনের দ্বারা যে, প্রমাণুব ভাষ-বৈশেষিক শাস্ত্রদল্লত নিতাত্ব নিরাক্কত হইরাছে, ইহা নিজ মতান্ত্রারে ব্রাইরাছেন। মন্ত্রম্ব তিতে এক তির সিদ্ধান্তই ক্থিত হওয়ার উক্ত মন্তু-বচনের স্মানার্থক কোন শ্রুতিবাধ্য অবগুই ছিল বা আছে, ইহা মনুমান করিয়া প্রমাণুর কার্য্যন্তবাধক দেই শ্রুতিবাক্যকে তিনি মনুমের শ্রুতি বলিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে বক্তব্য এই বে, পুর্ব্বোক্ত মন্তু-বচনে "মাত্রা" শব্দের দ্বারা সাংখ্যাদি শাস্ত্রবর্ণিত পঞ্চত্তরাত্রা গ্রহণ করিয়া, উহারই বিনাশিত্ব কথিত হইয়াছে। এবং প্রথমে ঐ "মাত্রা"রই বিশেষণ-বোধক "অধী" শব্দের প্রয়োগ করিয়া উহাকে অণুপরিমাণবিশিষ্ট বলা হইয়াছে। ঐ স্থনে পরমাণু অর্থে "ম্বরু" শব্দের প্রয়োগ হর নাই। "গ্রী ম্রো" এইরূপ প্রারোগের ভার "অধী মাত্রা" এই প্রয়োগে গুণবাচক "অণু" শব্দেরই স্ত্রীলিকে "অথী" এইরূপ প্রয়োগ হইয়াছে। স্কুতরাং উহার দারা দ্রব্যাত্মক প্রমাণু গ্রহণ করা যায় না। নেধাতিথি প্রভৃতি ব্যাথ্যাকারগণও উক্ত বচনের দ্বারা বিজ্ঞান ভিক্ষুর ক্যায় কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। সাংখ্যাদি শাস্ত্রবর্ণিত পঞ্চ তন্মাত্রার বিনাশ কথিত হইলেও তদ্বারা ভাষ-বৈশেষিক-সন্মত প্রমাণুর বিনাশিব প্রতিপন্ন হয় না। কারণ, স্থায় বৈশেষিক-সন্মত নিত্য পরমণ্ড ঐ পঞ্চন্ম আও নহে, উহা হইতে উৎপন্নও নহে। ফল কথা, উক্ত মন্ত্রবচনের দ্বারা ভাগ্ন-বৈশেষিক-সন্মত প্রমাণুর কার্য্যন্ত্র বা জভাত্ববোধক শ্রুতির অনুমান করা যায় না। পরস্ত বিজ্ঞান ভিন্দু প্রথমে যে আচার্য্য কপিলের বাক্যের দারা ঐব্ধপ শ্রুতির অন্মনান করিয়াছেন, তাহাও নির্কিবাদে স্বীকৃত হইতে পারে না। কারণ, উক্ত সাংখ্যস্থতটি যে, মহর্ষি কপিলেরই উচ্চারিত, ইহা বিবাদগ্রস্ত। পরন্ত যদি উক্ত কপিল-স্থতের দ্বারা প্রমাণুর অনিতাত্ববাধক শ্রুতিধাক্যের অনুমান ক্রা ধায়, তাহা হইলে আচার্য্য মহর্ষি গোতমের স্থুত্তের দ্বারাও প্রমাণুর নিত্যত্বরোধক শ্রুতিবাক্যের অনুমান করা যাইবে না কেন ? মহর্ষি গোতমও দ্বিতীয় **অ**ধ্যায়ে "নাণুনিত্যত্বাৎ" (২।২৪) এই স্থাত্তর বারা প্রমাণুর নিতাত্ব স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন এবং পূর্ব্বোক্ত ''অন্তর্ব্বহিশ্চ" ইত্যাদি (২০শ) ফুত্রে পরমাণুকে ''অকার্য্য" বলিয়াছেন। মহর্ষি কণাদও "দদকারণব্রিতাং" (৪,১1১) ইত্যাদি স্থত্রের দ্বারা প্র্যাণুর নিতাত্ব দিদ্ধান্তই প্রকাশ করিয়াছেন। মহর্ষি কপিলের বাক্যের দ্বারা শ্রুতির অনুমান করা যায়, কিন্তু মহর্ষি গোতম ও কণাদের বাক্যের দ্বারা তাহা করা যায় না, ইহা বলিতে গেলে কেনে দিনই বিবাদের অবদান হইবে না। বেদ-প্রামাণ্যসমর্থক মহর্ষি গোতম ও কণাদ বুদ্ধিমাত্রকল্পিত কেবল তর্কের দ্বারা ঐ সমস্ত অবৈদিক দিদ্ধান্তেরও সমর্থন

করিয়া গিয়াছেন, ইহাও কোনরূপে বলা যায় না। কারণ, মহর্ষি গোতম তৃতীয় অধ্যায়ে "শ্রুতি-প্রামাণ্যাচ্চ" (১০১) এই সূত্রের দ্বারা শ্রুতিবিরুদ্ধ অনুমান প্রমাণই নহে, ইহা তাঁহারও দিদ্ধান্তরূপে স্থচনা করিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকার বাৎস্থারন প্রভৃতি গ্রায়াচার্য্য ও বৈশেষিকাচার্য্যগণও শ্রুতিবিরুদ্ধ অনুমানের অপ্রামাণ্যই দিক্তান্তরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। তাই মহানৈরায়িক উদয়নাচার্য্য "ত্যায়-কুমুমাঞ্জলি"র পঞ্চম ভবকে ভারমতাকুদারে ঈ্থর বিষয়ে অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া, তাঁহার ঐ অনুমান যে, শ্রুতিবিক্লন্ধ নাহে, পরস্তু শ্রুতিদন্মত, ইহা দেখাইতে শ্বেতাশ্বতর উপনিধনের "বিশ্বত-শ্চকুকত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতে বছেকত বিশ্বতঃ পাৎ। সংবাহভাগে ধমতি সম্পততৈশ্যাবাভূমী জনয়ন দেব একঃ 🖐 (৩,৩) এই শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তিনি উক্ত শ্রুতিবাক্যে ''পতত্ত্ব" শব্দের দ্বারা মহর্ষি গ্রোতম-সন্মত নিতা প্রমাণুকেই গ্রহণ ক্রিয়া ব্যাথ্যা ক্রিয়াহেন যে, পরমেশ্বর স্থাষ্ট্রর পূর্বের ঐ নিত্য পরমাণুদমূহে অধিষ্ঠান করতঃ স্থাষ্ট্রর নিমিত্ত উহাদিগের দ্বাণুকাদিজনক পরস্পর দংযোগ উৎপন্ন করেন। ঐ শ্রুতিবাক্যে "পতত্তৈঃ পরমাণুভিঃ "দংজনয়ন" দমুৎপাদয়ন "দংধমতি" দংযোজয়তি" এইরূপ ব্যাথ্যা দমর্থন করিতে তিনি বলিয়াছেন যে, প্রমাণুসমূহ সতত গমন করিতেছে, উহারা গতিশীল। এ জন্ত ''পতন্তি গছন্তি" এই অর্থে পত্রাতুনিপার 'পিত্র" শব্দ পরমাণুর সংজ্ঞা। অর্থাৎ উক্ত শ্রুতি-বাক্যে 'পতত্র' শব্দের দারা প্রমাণুই ক্থিত হইয়াছে। ফলক্থা, উদয়নাচার্য্যের মতে উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা প্রমাণুর নিতাত্বও সিদ্ধ হওয়ার উহার নিতাত্বসাধক অনুমান শ্রুতিবিকৃদ্ধ নহে, পরত্ত শ্রুতিসম্মত। অবশ্র উদয়নাচার্য্যের উক্তরূপ শ্রুতিব্যাথ্যা অন্ত সম্প্রদায় স্বীকার করেন না। উহা সর্ব্ধদন্মত ব্যাথ্যা হইতেও পারে না। কিন্তু তিনি বে, তাঁহার ব্যাথ্যাত গৌতম মতের শ্রুতিবিরুদ্ধতা স্থীকার করেন নাই, পরস্ত উহা শ্রুতিদম্মত বলিয়াই দমর্থন করিয়াছেন, ইহা স্বীকার্য্য। শ্রুতিব্যাখ্যার মততেদ চিরদিনই আছে ও চিরদিনই থাকিবে। উদরনাচার্য্য বেমন উক্ত শ্রুতিবাক্যে "পত্ত্র" শন্দের দ্বারা প্রমাণুর ব্যাথ্যা করিয়াছেন, তজ্ঞপ স্বমত সমর্থনের জন্ম অন্তান্ম দার্শনিকগণও মনেক স্থলে শ্রুতিস্থ অনেক শব্দের দারা ক্ষ্টিকল্পনা করিয়া অনেক অপ্রসিদ্ধ অর্থেরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহাও অস্বীকার করা ধাইবে না। তন্মধ্যে কাহার কোন বাাথ্যা প্রক্বত, কোন বাাথ্যা কাল্লনিক, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে দেই ভগবান বেদপুরুষের বহু সাধনা করা আবশুক। কেবল লৌকিক বৃদ্ধি ও লৌকিক বিচারের দ্বারা নির্ব্বিবাদে কোন দিনই উহার নির্ণয় হইতে পারে না।

এখন এখানে স্মরণ করা আবশুক যে, ভাষ্যকার এই প্রকরণের প্রারম্ভে "আরুপলম্ভিক"কেই পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিয়া দেখানে বাহার মতে "দর্বাং নাস্তি"অর্থাৎ কোন পদার্থেরই সন্তা নাই, তাহাকেই "আরুপলম্ভিক" বলিয়াছেন। কিন্তু তাৎপর্যাটীকাকার বাচম্পতি মিশ্র ঐ স্থলে আরুপলম্ভিকের মতে

<sup>&</sup>gt;। ষটেন প্রমাণ্রপ-প্রধানাধিটেয়রং,—তেইি গতিশীলয়াৎ পতত্রবাপদেশাঃ,—পতন্তীতি। সং ধ্মতি সং জনয়নিতিচ বাবহিতোপসর্গসম্বর্কঃ। তেন সংযে জয়তি সম্ৎপাদয়নিত্যর্থঃ।—ভায়কুস্থমাঞ্জলি, পঞ্ম তব্ক, তৃতীয় কারিকার বাধাার শেষ ভাগ অইবা।

শূক্তাই সকল পদার্থের তত্ত্ব, ইহা বলিয়াছেন এবং তিনি প্রথম আহ্নিকের "দর্বমভাবঃ" (৪।১।৩৭) ইত্যাদি স্থতোক্ত মতকেও শূঅতাবানীর মত বলিয়া প্রকাশ করিমাছেন। এই শূঅতাবাদের প্রাচীন কালে নানারপে ব্যাখ্যা হইরাছিল। তক্ষ্য শ্রাতবারীবি:গ্র মধ্যে স্প্রান্তর ও মতভেদ হইরাছিল, ইহা বুঝিতে পারা যায়। বৌদ্ধ নগোর্জ্ন শৃপ্ত বাদের বেরূপ ব্যাথ্যা করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, কোন পদার্থের অন্তিত্বও নাই, নান্তিত্বও নাই, ইহাই তাঁহার সন্মত শূক্তবাদ। স্মতরাং কোন পদার্থের অন্তিত্বই নাই, একেবাবে "নর্ব্বং নাত্তি", এই মত একপ্রকার শৃগুতাবাদ নামে ক্ৰিত হইলেও উহা নাগাৰ্জ্জনের আধ্যতে শূক্তবাদ নহে; যে মতে "সর্বাং নাস্তি" উহাকে সর্ব্বাভাববাদও বলা যাইতে পারে। এই সর্ব্বাভাববাদিগণও বিজ্ঞানবাদীদিগের যুক্তিকে আশ্রয় করিয়াই পরমাণুর অভাব সমর্থন করিয়াছিলেন। তাই ভাষাকার প্রথান "মানুপলম্ভিক"কেই পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিয়াছেন। পূর্ব্বে "সর্ব্বমভাবঃ" (৪।১।৩৭) ইত্যাদি স্থ্রের দারা যে সকল পদার্থের অসভাবাদের বিচার ও খণ্ডন হইগছে, উহা "অনুদ্বাদ" নামেও কথিত হইগছে। উক্ত মতে সমস্ত ভাব পদার্থ ই অসং, ইহা বাবস্থিত। অর্থাং ভাবপদার্থ বলিয়া যে সমস্ত পদার্থ প্রতীত হইতেছে, উহা অভাবই, ইহাই এক প্রকার একান্তবান বলিরা দেখানে ভাষাকার বলিয়াছেন। উক্ত মতে অসৎ পদার্থেরই বাস্তব উপলব্ধি হয়, ইহাই বুঝা যায়। কিন্তু ভাষ্যকার এই প্রকরণের প্রারম্ভে যাহাকে "আতুপলম্ভিক" বলিয়াছেন, তাহার মতে উপলব্ধি পদার্থও বস্ততঃ নাই, ইহা ঐ "আতুপ-লম্ভিক" শব্দের দ্বারাও বুঝা যায়। তাহা হইলে পূ:র্রাক্ত মত হইতে তাহার মতে যে কিছু বিশেষ আছে, ইহাও বলা যায়। স্থবীগণ এ বিষয়ে প্রশিধান করিবেন। পরে ইহা আরও ব্যক্ত হইবে ।২৫॥

#### নিরবয়ব-প্রকরণ সমাপ্ত ॥৩॥

ভাষ্য। যদিদং ভবান্ বুদ্ধীরাপ্রিত্য বুদ্ধিবিষয়াঃ সন্তীতি মন্ততে, মিথ্যাবুদ্ধয় এতাঃ। যদি হি তত্ত্ব-বুদ্ধয়ঃ স্থ্যব্দুদ্ধ্যা বিবেচনে ক্রিয়মাণে যাথাত্মাং বুদ্ধিবিষয়াণামূলভ্যত ?

অনুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) এই যে আপনি নানা বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া বুদ্ধির বিষয়সমূহ আছে, ইহা স্বীকার করিতেছেন, এই সমস্ত মিথ্যাবুদ্ধি অর্থাৎ ভ্রম। কারণ, যদি ঐ সমস্ত বুদ্ধি তত্ত্ববৃদ্ধি ( যথার্থ বুদ্ধি ) হয়, তাহা হইলে বুদ্ধির দারা বিবেচন করিতে গেলে তখন বুদ্ধির বিষয়সমূহের যাথাত্ম্য ( প্রকৃত স্বরূপ ) উপলব্ধ হউক ?

সূত্ৰ। বুদ্ধ্যা বিবেচনাত্ৰ ভাবানাং যাথাত্মগ্ৰপ-লব্ধিস্তত্ত্বপকৰ্ষণে পটসদ্ভাবাত্বপলব্ধিবতদত্বপলব্ধিঃ॥

**||20||800||** 

অমুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) কিন্তু বুদ্ধির দারা বিবেচন করিলে তৎপ্রযুক্ত ভাব-

সমূহের অর্থাৎ বুদ্ধির বিষয় বলিয়া স্বীকৃত সমস্ত পদার্থেরই যাথান্ম্যের ( স্বরূপের ) উপলব্ধি হয় না। তন্তুর অপকর্ষণ করিলে অর্থাৎ বস্ত্রের উপাদান বলিয়া স্বীকৃত সূত্রগুলির এক একটি করিয়া বিভাগ করিলে বস্ত্রের অস্ত্রিস্থের অনুপলব্ধির স্থায় সেই অনুপলব্ধি অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত সমস্ত পদার্থেরই স্বরূপের অনুপ্রবিধি হয় ।

ভাষ্য। যথা অন্নং তন্ত্তরন্নং তন্ত্তরিতি প্রত্যেকং তন্ত্তর্ বিবিচ্য-মানেষু নার্থান্তরং কিঞ্চিত্রপলভ্যতে যং পটবুন্ধের্কি বিরঃ স্থাৎ। যাথাত্মা-মুপলক্ষেরদতি বিষয়ে পটবুন্ধির্ভবন্তী মিধ্যাবুন্ধির্ভবৃত্তি, এবং সর্বাত্তেতি।

অমুবাদ। যেমন ইহা সূত্র, ইহা সূত্র, ইহা সূত্র—এইরূপ বুদ্ধির ধারা প্রত্যেকে সমস্ত সূত্রগুলি বিবিচ্যমান হইলে তথন আর কোন পদার্থ উপলব্ধ হয় না—যাহা বস্ত্রবুদ্ধির বিষয় হইবে। যাথাত্ম্যের অতুপলব্ধিবনতঃ অর্থং সমস্ত সূত্রগুলির এক একটি করিয়া অপকর্ষণ করিলে তথন বস্ত্রের স্বরূপের উপলব্ধি না হওয়ায় অসং বিষয়ে জায়মান বস্ত্রবৃদ্ধি মিশ্যাবৃদ্ধি হয়। এই মণ সর্বিত্রই মিথ্যাবৃদ্ধি হয়।

টিপ্পনী। স্ত্রে "তু" শব্দের দ্বারা প্রকরণান্তরের আরম্ভ স্তিত হইরাছে। উদ্যোতকর প্রভৃতির মতে এই প্রকরণের নাম "বাহা,র্যভঙ্গনিরাকরণপ্রকরণ"। অর্থাৎ উাহাদিগের মতে জ্ঞান ভিন্ন উহার বিষয় বাহা পর্নার্থের সন্তা নাই, এই বিজ্ঞানবানই প্রধানতঃ এই প্রকরণের দ্বারা নিরাক্কত হইরাছে। তাই তাৎপর্যাতী কাকার বাচম্পতি মিশ্র এখানে ভাষাকারের প্রথমোক্ত "যদিদং ভবান্" ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতে লিখিয়াছেন,—"বিজ্ঞানবাদ্যাহ"। কিন্তু ভাষাকারের ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহার মতে এই প্রকরণে বিজ্ঞানবাদ্যাই যে পূর্ব্বপক্ষবাদী, ইহা বুঝা যায় না । পরন্ত তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "আন্থপলন্তিক" বা সর্ব্বাভাববাদীই পূর্ব্বপক্ষবাদী, ইহাই বুঝা যায় । ভাষ্যকার এখানে প্রথমে "যদিদং ভবান্" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা বে যুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, উহা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "আন্থপলন্তিকে"র পরিগৃহীত চরম যুক্তি বলিয়াও গ্রহণ করা যায় । তাই ভাষ্যকার এখানে বিশেষ করিয়া অন্ত পূর্ব্বপক্ষবাদীর উল্লেখ করেন নাই । পরবর্ত্তী ৩৭শ স্ত্রের ভাষ্যটিপ্পনীতে ইহা ব্যক্ত হইবে।

মহর্ষি পূর্ব্দশক্ষ সমর্থন করিতে এই স্থতে প্রথমে বলিয়াছেন বে, বুদ্ধির দারা বিবেচন করিলে তৎপ্রযুক্ত দকল পদার্থেরই স্বরূপের অন্তপলব্ধি হয়। পরে একটি দৃষ্টান্ত দারা উহা বুঝাইতে বলিয়াছেন বে, বেমন স্থত্তদমূহের অপকর্ষণ করিলে বস্ত্রের অন্তিছের অন্তপলব্ধি, ভজ্রপ সর্বত্তি পদার্থেরই স্বরূপের অন্তপলব্ধি। ভাষাকার স্থ্রার্থ-ব্যাধ্যায় মহর্ষির ঐ দৃষ্টাস্থের ব্যাধ্যা

করিতে বলিয়াছেন যে, যেমন কোন বস্ত্রের উপাদান স্ত্রগুলিকে এক একটি করিয়া ইহা স্ত্র, ইহা স্তত, ইহা স্তত, এইরূপ বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিলে সর্বলেষে ঐ সমস্ত স্থত্ত ভিন্ন আর কিছুরই উপলব্ধি হয় না। স্পতরাং সেখানে "বস্ত্র" এইরূপ বুদ্ধির বিষ কিছুই নাই, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, যদ্বি ঐ সমস্ত ফুত্র হইতে ভিন্ন বস্ত্র বলিয়া কোন পদার্থ থাকিত, তাহা হইলে ঐ স্থলে অবশ্রুই তাহার স্বন্ধপের উপলব্ধি হইত। কিন্তু ঐ স্থলে বস্ত্রের স্বন্ধপের উপলব্ধি না হওয়ায় ইহা স্বীকার্য্য যে, বস্ত অসং। অসং বিষয়েই "বস্ত্র" এইরূপ বুদ্ধি জন্ম। স্থতরাং উহা ভ্রমাত্মক বুদ্ধি। অবশ্রত প্রশ্ন হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত স্থলে বস্ত্রের হরূপের উপলব্ধি না হওয়ায় স্থ্র হইতে ভিন্ন বস্ত্র বলিয়া কোন পদার্থ নাই, ইহা স্বীকার করিলেও স্থতের যথন স্বরূপের উপলব্ধি হয়, তথন স্থতের সতা অবশ্ স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে হুত্রবৃদ্ধিকে মিথাাবৃদ্ধি বলা ঘাইবে না। ভাষ্যকার এই জন্ত শেষে বলিয়াছেন, "এবং দৰ্মত্ৰ"। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, যেমন স্থ্রগুলিকে পূর্ব্বোক্ত-রূপ বৃদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিলে শেষে আর বস্ত্রের স্বরূপের উপলব্ধি হয় না, তদ্রুপ ঐ সমস্ত স্থতের অবয়ব বা অংশগুলিকেও এক একটী করিয়া বৃদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিলে শেষে ঐ সমস্ত স্থতেরও ম্বরূপের উপলব্ধি হয় না! এবং সেই সমস্ত অংশের অংশগুলিকেও পূর্ব্বোক্তরূপে বুদ্ধির দারা বিবেচন করিলে শেষে উহাদিগেরও শ্বরূপের উপলব্ধি হয় না। এইরূপে সর্ব্বতই কোন বস্তুরই স্বরূপের উপলব্ধি না হওয়ায় দকল বস্তুই অসং। স্কুতরাং দকল বস্তুবিষয়ক জ্ঞানই ভ্রম, ইহা স্বীকার্য্য। বার্ত্তিককার পূর্ব্বপক্ষবাদীর চরম অভিসন্ধি ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্তরূপে বজ্রের অবয়ব সূত্র এবং তাহার অবয়ব অংশু এবং তাহার অবয়ব প্রভৃতি পরমাণু পর্যাস্ত বুদ্ধির দারা বিবেচন করিলে যেমন ঐ সমস্ত পদার্থের স্বরূপের উপলব্ধি হয় না, তজ্ঞপ পরমাণুদমূহেরও অবয়ব প্রভৃতির এরপে বিবেচন করিলে শেষে প্রলয় অর্থাৎ সর্কাভাবই হয়। স্থতরাং সকল পদার্থেরই অসন্তাবশতঃ সমস্ত বৃদ্ধিই ভ্রম, ইহা স্বীকার্য্য। সর্ব্বাভাববাদীও অবয়ববিভাগকে "প্রলয়ান্ত" বলিয়া পরমাণুর অভাব সমর্থন করিয়াছেন। পূর্ব্বপ্রকরণে তাঁহার অন্ত যুক্তির সমর্থন ও খণ্ডন হইয়াছে। পরে এই প্রকরণে দকল পদার্থের অসন্তাসমর্থক পূর্ম্বোক্ত যুক্তির দারাও পুনর্মার তাঁহার উক্ত মত পূর্ব্বপক্ষরূপে সমর্থিত হইয়াছে, ইহাও বার্ত্তিককারের ব্যাথ্যার দারা বুঝা বায়। তাৎপর্যাটীকাকার, ভাষাকার ও বার্ত্তিককারের "যদিদং ভবান" ইত্যাদি প্রথমোক্ত সন্দর্ভের দারা বিজ্ঞানবাদেরই ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, বস্ত্র যদি স্থত্র হইতে ভিন্ন পদার্থ হইত, তাহা হইলে স্থুত্র হইতে ভিন্নরূপেই বস্ত্রের উপলব্ধি হইত। এইরূপ ফুত্রের অবয়ব অংশু এবং তাহার অবয়ব প্রভৃতি এবং পরমাণুও পূর্ব্বোক্তরূপে বৃদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিলে উহাদিগের পৃথক্ কোন স্বরূপের উপল্কিনা হাওয়ায় সুল বা ক্ষুদ্র কোন বাহ্ন বস্তুই বস্তুতঃ নাই। সমস্ত বৃদ্ধিই নিজের অবাহ্ আকারকে বাহাত্ত্বরূপে বিষয় করায় নিথ্যাবুদ্ধি। বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে মহাযানসম্প্রদায়ের পরিপোষক যোগাচারসম্প্রদায় বিজ্ঞানবাদেরই সমর্থন ও প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের কথা পরে ব্যক্ত হইবে। বিজ্ঞানবাদের ব্যাখ্যা করিতে বৌদ্ধ গ্রন্থ "লঙ্কাবতারস্ত্তে"ও মহর্ষি গোতমের এই স্থ্যোক্ত যুক্তির উল্লেখ দেখা যায়। "দর্কদর্শনসংগ্রন্থে" নহামনীয়ী মাধবাচার্য্য বিজ্ঞানবাদের ব্যাখ্যা করিতে

"লঙ্কাবতারস্থ্রে"র ঐ শ্লোক উদ্ভূত করিয়াছেন<sup>2</sup>। কিন্তু গৌতম বুদ্ধের পুর্বেও ঐ সমস্ত মতের প্রচার ও নানা প্রকারে সমর্থন হইয়াছে। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করির ॥২৬॥

### সূত্র। ব্যাহতত্বাদহেতুঃ ॥২৭॥৪৩৭॥

অনুবাদ। (উত্তর) ব্যাহতত্ব প্রযুক্ত অহেতু [ অর্থাৎ পূর্ববিপক্ষবাদী যে সকল পদার্থের স্বরূপের অনুপলিরিকে তাঁহার নিজমতের সাধক হেতু বলিয়াছেন, এবং বুদ্ধির দ্বারা বিবেচনকে উহার সাধক হেতু বলিয়াছেন, উহা ব্যাহত অর্থাৎ পরস্পার বিরুদ্ধ বলিয়া হেতু হয় না ]।

ভাষ্য। যদি বুদ্ধ্যা বিবেচনং ভাবানাং, ন সর্ব্বভাবানাং যাথাত্মানুপলব্ধিঃ। অথ সর্বভাবানাং যাথাত্মানুপলব্ধিন বুদ্ধ্যা বিবেচনং।
ভাবানাং বুদ্ধ্যা বিবেচনং যাথাত্মানুপলব্ধিশ্চেতি ব্যাহ্মতে। তত্তক"মবয়বাবয়বি-প্রসঙ্গাইশ্চবমাপ্রালয়া"দিতি।

অনুবাদ। যদি পদার্থসমূহের বুদ্ধির দারা বিবেচন হয়, তাহা হইলে সকল পদার্থের স্বরূপের অনুপলির্ধি হয় না। আর যদি সকল পদার্থের স্বরূপের অনুপলির্ধি হয়, তাহা হইলে বুদ্ধির দারা বিবেচন হয় না। (অতএব) পদার্থসমূহের বুদ্ধির দারা বিবেচন এবং স্বরূপের অনুপলির্ধি ব্যাহত অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধ হয়। "অবয়বাবয়বি-প্রসঙ্গ শৈচবমাপ্রলয়াৎ" (১৫শ) এই সূত্রের দারা তাহা উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ উপলব্ধির বিষয়াভাবে উপলব্ধি না থাকিলে আশ্রয়ের অভাবে কোন হেতুই যে থাকে না, স্কৃতরাং কোন হেতুর দারা অভিমত সিদ্ধি যে সপ্তবই হয় না, ইহা ঐ সূত্রের দারা পূর্বের কথিত হইয়াছে]।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্বাহ্নজে পূর্বাপক্ষের খণ্ডন করিতে এই হৃত্তের দ্বারা বলিয়াছেন যে, পূর্বাপক্ষবাদীর কথিত হেতু হেতুই হয় না। কারণ, উহা ব্যাহত অর্থাৎ বিরুদ্ধ। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্বাপক্ষবাদী বৃদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিলে সকল পদার্থেরই স্বরূপের উপলব্ধি হয় না, এই কথা বলিয়া সকল পদার্থের স্বরূপের অনুপলব্ধিকেই উহার অভাবের সাধক হেতু বলিয়াছেন এবং বৃদ্ধির দ্বারা বিবেচনকে সেই অনুপলব্ধির সাধক হেতু বলিয়াছেন। কিন্তু ঐ উভয় হেতু পরস্পর বিরুদ্ধ। ভাষ্যকার এই বিরোধ বৃষ্ধাইতে বলিয়াছেন যে, যদি বৃদ্ধির দ্বারা সকল পদার্থের বিবেচন হয়, তাহা

১। তহুক্তং ভগৰতা লক্ষাৰতাৱে—বুদ্ধা বিবিচামানানাং স্বভাৰো নাৰধায়তে।

অতে৷ নিরভিলপাতে নিঃশ্বভাবাশ্চ দর্শিতাঃ ॥

ইদং বস্তবলায়।তং যদ্বদ্স্তি বিপশ্চিতঃ।

যথা গথাৰ্থনিচ্ভাতে বিশীৰ্যতে তথা তথা ।—স্ক্ৰিশ্নুদংগ্ৰহে বৌদ্ধদৰ্শন ।

হুইলে স্বরূপের অনুপলব্ধি থাকে না। কারণ, বুদ্ধির দারা বিবেচন হুইলে অরূপের উপলব্ধিই হয়। কোন পদার্থের স্বরূপ না থাকিলে বৃদ্ধির দারা বিবেচন হইতেই পারে না। স্বরূপের অনুপলব্ধি হইলে বুদ্ধির দারা বিবেচনও হয় না। স্থতরাং পদার্থসমূহের বুদ্ধির দারা বিবেচন ও স্বরূপের অমুপলি কি একতা সম্ভব না হওয়ায় উহা পরস্পার বিরুদ্ধ। ফলকথা, পূর্ব্বপক্ষবাদী পদার্থসমূহের বৃদ্ধির দারা বিবেচনকে হেভুরূপে স্বীকার করায় স্বরূপের উপলব্ধি স্বীকার করিতে বাধ্য। স্থভরাং পদার্থের স্বরূপ স্বীকার করিতেও তিনি বাধ্য হওয়ায় তাঁহার অভিমত দিদ্ধি হইতে পারে না। তাৎপর্যাটীকাকার সিদ্ধান্তবাদী মহর্ষির গূঢ় তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যে পদার্থকে বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিয়া তাহার স্বরূপের অনুপল্জি সমর্থন করিবে, ঐ পদার্থকে কোন পদার্থবিশেষ হইতেই বিষেচন করিতে হইবে। যে পদার্থ হইতে ঐ বিবেচন হয়, তাহাকে ঐ বিবেচনের "অবধি" বলা হয়। ঐ "অবধি" না থাকিলে সেই বিবেচন হইতেই পারে না। স্থতরাং ঐ বিবেচন-নির্বাহের জন্ম যে পদার্থ অবশ্র স্বীকার্য্য, এ পদার্থেরই স্বরূপের উপলব্ধি ও সভা তাঁহার অবশ্র স্বীকার্য্য। মেই পদার্থের কোন স্থানে অবস্থান স্বীকার না করিলে অনবস্থা-দোষ ও তন্মূলক অভাস্ত দোষ অনিবার্যা। ফলকথা, পূর্ব্বোক্তরূপে বৃদ্ধির দারা বিবেচন স্বীকার করিতে গেলেই ঐ বিবেচনের "অবধি" কোন পদার্থ স্বীকার করিতেই হইবে। স্থতরাং বৃদ্ধির শ্বারা বিবেচন ও সকল পনার্থের অনুপলব্ধি পরস্পার বিশ্বদ্ধ। পূর্দের্যক্ত ১৫শ হতের ভাষ্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, **উপলব্ধির বিষয় না থাকিলে উপলব্ধিরও অভাব হও**য়ায় সেই উপলব্ধিকে আশ্রয় করিয়া যে **হেতু** -সিদ্ধ করিতে হইবে, তাহা আশ্রয়ের ব্যাঘাতক হওয়ায় আত্মঘাতী হয়, উহা আত্মদাত করিতেই পারে না। ভাষ্যকার এথানেও তাঁহার ঐ যুক্তি স্মরণ করাইবার জন্ম শেষে পূর্ব্বোক্ত ঐ ফ্তেরও উল্লেখ করিয়াছেন। বার্ত্তিককার দর্বশেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, পুর্ব্বোক্ত "দর্ব্বমভাবঃ" ( ৪।১।৩৭ ) ইত্যাদি স্থ্যোক্ত মতে ধে দোষ বলিয়াছি, তাহা এথানেও বুঝিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত মতে যে ব্যাখাতচতুষ্টম প্রদর্শন করিয়াছি, তাহা এই মতেও আছে। এই হুত্রোক্ত ব্যাখাতের স্থায় সেই বাাঘাতচভুষ্টয়ও এখানে পূর্ব্ধপক্ষবাদীর স্বমত-সিদ্ধির বাধক। বার্ত্তিককারের পূর্ব্বপ্রদর্শিত সেই ব্যাঘাতচতুষ্টমের ব্যাখ্যা চতুর্থ খণ্ডে ২০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ং২৭

## সূত্র। তদাশ্রারাদপৃথগ্তাহণং ॥২৮॥৪৩৮॥

অনুবাদ। (উত্তর) তদাশ্রিতত্ববশতঃ অর্থাৎ কার্য্যদ্রব্যের কারণ-দ্রব্যাশ্রিতত্ব-যশতঃ (কারণ-দ্রব্য হইতে) পৃথক্রপে জ্ঞান হয় না।

ভাষ্য। কার্যান্দ্রব্যান্ত্রিতং, তৎকারণেভ্যঃ পৃথঙ্ নোপলভ্যতে। বিপর্যায়ে পৃথগ্রহণাৎ! যত্রাশ্রমান্ত্রভাবো নান্তি,

<sup>&</sup>gt;। ব\*চ "সর্ক্মভাবে। ভাবেছি চনে তরাপেক সিদ্ধে"। এতঃ তল্মিন্বাগে রেঃ উত্তঃ সুইহাপি দ্রষ্টুবা ইতি। —ভারেণাতিক।

তত্র পৃথগ্গ্রহণমিতি। বুদ্ধা বিবেচনাত্ত্ব ভাবানাং পৃথগ্গ্রহণমতীন্দ্রিয়ে-মণুষু। যদিন্দ্রিয়েণ গৃহুতে তদেতয়। বুদ্ধা বিবিচ্যমানমশুদিতি।

অনুবাদ। কার্যাদ্রব্য কারণদ্রব্যাশ্রিত, সে জন্ম কারণ-দ্রব্যসমূহ হইতে পৃথক্রূপে উপলব্ধ প্রত্যক্ষ) হয় না। যেহেতু বিপর্যায় থাকিলে অর্থাৎ পূর্বেরাক্ত
বিপরীত স্থলেই পৃথক্রূপে জ্ঞান হয়। (তাৎপর্য্য) যে স্থলে আশ্রয়াশ্রিতভাব
নাই, সেই স্থলে পৃথক্রূপে জ্ঞান হয়। কিন্তু পদার্থসমূহের (বস্ত্রাদি পদার্থের)
বুদ্ধি দ্বারা বিকেনপ্রযুক্ত অতীন্দ্রিয় পরমাণুসমূহ বিষয়ে পৃথক্রূপে জ্ঞান হয়।
(তাৎপর্য্য) যায় (বস্ত্রাদি) ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়, তাহা এই বুদ্ধির দ্বারা
বিবিচামান হইয়া অন্য অর্থাৎ পূর্বেরাক্ত পরমাণুসমূহ হইতে ভিন্ন বলিয়া গৃহীত
হয়।

টিপ্লনী। পূর্ব্বপক্ষবাদী অবশুই আপত্তি করিবেন যে, বস্ত্রাদি দ্রব্য যদি তাহার উপাদান স্থ্রাদি হইতে ভিন্ন পদার্থ ই হয়, তাহা হইলে ঐ স্থ্রাদি দ্রব্যকে বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিলে বস্ত্রাদি দ্রব্যের পৃথক্ উপলব্ধি হউক ? কিন্তু তাহা ত হয় না। কুত্রাপি সূত্র হইতে পৃথক্রপে বস্ত্রের প্রত্যক্ষ হয় না। এতহন্তরে মহর্ষি এই স্থতের দ্বারা বলিয়াছেন যে, তদাশ্রিতত্ববশতঃ পৃথক্রপে জ্ঞান হয় না। পূর্ব্রপক্ষবাদী যে স্থাদি দ্রব্যকে বৃদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিয়া বস্ত্রাদি দ্রব্যের স্বরূপের অন্তুপলব্ধি বলিয়াছেন, ঐ স্ত্রাদি দ্রব্যই এই স্থক্তে "তৎ" শব্দের দারা মহর্ষির বুদ্ধিস্থ এবং দেই স্থ্রাদি দ্রব্য যাহার আশ্রয়, এই দর্থে বহুত্রীহি দমাদে "তদাশ্রয়" শব্দের দারা তদাশ্রিত, এই **অর্থ ই মহ**র্ষির বিবক্ষিত। স্থ্রাদি দ্রব্য হইতে বস্ত্রাদি দ্রব্যের যে পৃথক্রপে জ্ঞান হয় না, মহর্ষি এই স্থুত্রে তাহার হেতু বলিয়াছেন—তদাশ্রিতত্ব। ভাষ্যকার মহর্ষির যুক্তি ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, কার্য্যন্তব্য কারণ-দ্রব্যাশ্রিত, এই জন্মই ঐ কারণ-দ্রব্য হইতে কার্যাদ্রব্যের পৃথক্তমপে জ্ঞান হয় না। কারণ, উহার বিপরীত স্থলেই অর্থাৎ যে স্থানে উভয় দ্রব্যের আশ্রয়াশ্রিতভাব নাই, সেই স্থলেই উভয় দ্রব্যের পৃথক্রপে জ্ঞান হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই মে, যে সমস্ত স্থত্র হইতে বস্ত্রের উৎপত্তি হয়, ঐ সমস্ত স্তুত্র সেই বস্তের উপাদান কারণজ্বা। বস্তু উহার কার্যাজ্বা। উপাদান-কারণ-জুবাই কার্যাজ্বার উৎপত্তি হয়। স্মৃতরাং কার্যান্ডব্য তাহার উপাদান-কারণেই সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যুমান থাকে। উপাদান-কারণই কার্যাদ্রব্যের আশ্রন্ন হওয়ায় স্থ্রসমূহ বস্ত্রের আশ্রন্ন এবং বস্ত্র উহার আশ্রিত। স্থ্ত্ত্ত্ব ও বস্ত্রের ঐ আশ্রয়শ্রেতভাব আছে বলিয়াই স্থ্ত্ত্ত্বতে বস্ত্রের পৃথক্রপে জ্ঞান হয় না। কারণ, বস্তে চক্ষু:সংযোগকালে উহার আশ্রর স্থত্তেও চক্ষু:সংযোগ হওরার স্থত্তেরও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এবং ঐ সমস্ত স্থ্যেই ব্যম্ত্রের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, স্থ্য হইতে ভিন্ন কোন স্থানে ব্যম্ত্রের প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু গো এবং অশ্বাদি দ্ৰব্যের ঐরূপ আশ্রয়াশ্রিতভাব না থাকায় পৃথক্রপেই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। স্ত্র হইতে বস্ত্রের অপৃথক্ ধাহণ কি ? এইরূপ প্রশ্ন করিয়া তাৎপ্র্যাটীকাকার এথানে কএকটা পক্ষ খণ্ডনপূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, হত্ত হইতে ভিন্ন স্থানে বস্ত্রের অদর্শনই ঐ অপৃথক্গ্রহণ

#### সূত্র। প্রমাণত\*চার্থ-প্রতিপত্তেঃ ॥২৯॥৪৩৯॥

অনুবাদ। (উত্তর) এবং যেহেতু প্রমাণের দারা পদার্থের উপলব্ধি হয় ( অতএব পূর্ব্বপক্ষবাদীর হেতু অহেতু )।

ভাষ্য। বুদ্ধ্যা বিবেচনাদ্ভাবানাং যাথাত্মোপলবিঃ। যদন্তি যথাচ, যন্নান্তি যথাচ, তৎ দৰ্বাং প্ৰমাণত উপলব্ধ্যা দিখ্যতি। যাচ প্ৰমাণত উপলব্ধিন্ত দুৰ্দ্ধ্যা বিবেচনং ভাবানাং। তেন দৰ্ব্বশাস্ত্ৰাণি দৰ্ব্বকৰ্মাণি দৰ্বেচ প্ৰাণিনাং ব্যবহারা ব্যাপ্তাঃ। পরীক্ষমাণো হি বুদ্ধ্যাহখ্যবস্থাতি ইদমন্তীদং নাস্তাতি। তত্ৰ দৰ্বব ভাবাকুপপত্তিঃ।

অনুবাদ। বৃদ্ধির দ্বারা বিকেনপ্রযুক্ত পদার্থসমূহের স্বরূপের উপলব্ধি (স্বীকার্য্য)। কারণ, যে বস্তু আছে ও যে প্রকারে আছে, এবং ষাহা নাই ও যে প্রকারে নাই, সেই সমস্ত, প্রমাণ দ্বারা উপলব্ধি প্রযুক্ত সিদ্ধ হয়। যাহা কিন্তু প্রমাণ দ্বারা উপলব্ধি, তাহাই সকল পদার্থের বৃদ্ধির দ্বারা বিবেচন। তদ্বারা সর্ববশাস্ত্র, সর্ববকর্ম ও প্রাণিগণের সমস্ত ব্যবহার ব্যাপ্ত অর্থাৎ সর্বব্রেই বৃদ্ধির দ্বারা বিবেচন থাকে। কারণ, পরীক্ষক ব্যক্তি "ইহা আছে," "ইহা নাই" ইহা বৃদ্ধির দ্বারাই নিশ্চয় করে। তাহা হইলে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত সত্য অবশ্য স্বীকার্য্য হইলে সকল পদার্থের অনুপ্রপত্তি (অসত্তা) নাই।

こう そのなる となるをないがて ここ

টিপ্লনী। পূর্বোক্ত "বাহত্ত্ব নহেতু," (২৭৭) এই সূত্র হইতে "অহেতুঃ" এই পদের অমুবৃত্তি এই স্থত্তে মহর্ষির অভিপ্রেত বুঝা যার। পূর্ণের ক্র প্রত্যে পূর্ণ্য প্রাণালীর হেতুকে মহর্ষি বিক্তম বলিয়া অহেতু বলিয়াছেন। শেষে এই তৃ.ত্র হুরা প্রত্নত ক্যা বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বপক্ষবানীর ঐ হেতুই অদিদ্ধ। স্নতরাং উহা আহতু। ঐ হেতু অনিদ্ধ কেন ? ইহা বুঝাইতে এই স্থত্তের দ্বারা মহর্ষি বলিয়াছেন বে, বেহেতু প্রমাণ দ্বারা প্রবার্থের উপলব্ধি হয়। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বপক্ষ-বানী বুদ্ধির দারা বিবেচনপ্রযুক্ত সকল পনার্থের স্বরূপের অন্তুপলব্ধিকে তাঁহার স্বনতের সাধক হেতু বলিয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধির দ্বারা বিবেচনপ্রযুক্ত দ কল পরার্থের স্বরূপের উপলব্ধিই স্বীকার্য্য হইলে ঐ হেতু তাঁহার নিজের কথানুনারেই অসিত্ধ হইবে। ভাষাকার প্রথমে মহর্ষির সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া, পরে উহা সমর্থন করিতে মহর্ষির অভিমত যুক্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে বস্তু আছে এবং যে প্রকারে অর্থাৎ যেরূপ বিশেষগরিশিষ্ট হইয়া আছে, এবং যাহা নাই এবং যে প্রকারে অর্থাৎ যেরূপ বিশেষণবিশিষ্ট হইয়া নাই, সেই সমস্তই প্রমাণ দ্বারা উপনব্ধিপ্রযূক্তই সিদ্ধ হয়, প্রমাণ দারা উপলব্ধি বাতীত কোন বস্তুরই সভা ও মদভা প্রভৃতি কিছুই দিদ্ধ হয় না। পূর্ব্ধপক্ষবাদীও বুদ্ধির ঘারা বিবেচন স্বীকার করিয়া প্রমাণের দারা উপলব্ধি স্বীকার করিয়াছেন। কারণ, প্রমাণ দারা যে উপলব্ধি, তাহাই ত বুদ্ধির দারা বিবেচন। এবং দর্মশাস্ত্র, দর্মকর্ম ও সমস্ত জীবব্যবহার উহার দারা ব্যাপ্ত। অর্থাৎ সর্মত্রই বুদ্ধির দারা বিবেচন আছে। উহা ব্যতীত শাস্ত্র, কর্ম ও জীববাবহার কিছুই হইতে পারে না। পরীক্ষক অর্থাৎ তত্ত্ব-নির্ণন্নকারী ব্যক্তিও "ইহা আছে" এবং "ইহা নাই", ইহা বুদ্ধির দারাই নির্ণন্ন করেন। স্মৃতরাং বুদ্ধির দারা বিবেচন সকলেরই অবশ্র স্বীকার্য্য হওরায় প্রমাণ দরে। বস্তুস্থরূপের উপলব্ধি হয় না, ইহা কেহই বলিতে পারেন না। স্থতরাং দকল পদার্থের অদন্ত। হইতে পারে না। কারণ, প্রমাণ দারা বস্তুস্তরূপের যথার্থ উপলব্ধিই স্বীকার্য্য হইলে দেই সমস্ত বস্তুর সত্তাই সিদ্ধ হয়। বস্তুস্বরূপের অনুপলব্ধি অসিদ্ধ হওয়ায় ঐ হেতুর দারা সকল বস্তুর অসতা শিদ্ধ হইতে পারে না। এখানে ভাষ্যকারের শেষ কথার দারা তিনি যে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত দর্বা ভাববাদী "আত্মপশস্তিক"কেই পূর্ব্বপক্ষবাদিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। পরবর্ত্তী স্থত্তের ভাষোর দারা ইহা আরও স্কম্পষ্ট বুঝা যায়। ভাষ্যকার মহর্ষির এই স্থতান্ধনারেই ভাষাারন্তে বলিয়াছেন,—"প্রমাণতোহর্থপ্রতিপত্তী"। বার্ত্তিককার দেখানে লিথিয়াছেন যে, "প্রমাণতঃ" এই পদে তৃতীয়াও পঞ্চমী বিভক্তির সমস্ত বচনের অর্থ প্রকাশের জন্মই "তদিল্" প্রতাম বিহিত হইয়াছে। বার্ত্তিককারের তাৎপর্য্য দেখানেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, ৮ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টবা)। মহর্ষির এই স্থত্রেও "প্রমাণতঃ" এইরূপ প্রয়োগের দ্বারা বার্ত্তিককারের পূর্ব্ব-কথিত উদ্দেশ্য গ্রহণ করা যায় 🛚 ২৯ 🕦

# সূত্র। প্রমাণারপপত্র্যপপতিভ্যাৎ॥৩০॥৪৪০॥

অমুবাদ। (উত্তর) প্রমাণের সত্তা ও অসত্তাপ্রযুক্ত (সর্ববাভাবের উপপত্তি হয় না)।

ভাষ্য। এবঞ্চ সতি সর্কাং নাস্তীতি নোপপদ্যতে, কস্মাৎ ? প্রমাণানুপপত্ত প্রপাতিভাগে । যদি সর্কাং নাস্তীতি প্রমাণমুপপদ্যতে, সর্কাং নাস্তীত্যেতদ্ব্যাহ্মতে। অথ প্রমাণং নোপপদ্যতে সর্কাং নাস্তীত্যম্ম কথং সিদ্ধিঃ। অথ প্রমাণমন্তরেণ সিদ্ধিঃ, সর্কামন্তীত্যম্ম কথং ন সিদ্ধিঃ।

অনুবাদ। এইরূপ হইলে অর্থাৎ প্রদাণের দ্বারা বস্তুস্বরূপের উপলব্ধি স্থাকার্য্য হইলে "সমস্ত বস্তু নাই" ইহা উপপন্ন হয় না। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) প্রমাণের অনুপপত্তি ও উপপত্তিপ্রযুক্ত। (তাৎপর্য্য) যদি "সমস্ত বস্তু নাই" এই বিষয়ে প্রমাণ থাকে, তাহা হইলে "সমস্ত বস্তু নাই" ইহা ব্যাহত হয়। আর যদি প্রমাণ না থাকে, তাহা হইলে "সমস্ত বস্তু নাই" ইহার সিদ্ধি কিরূপে হইবে ? আর যদি প্রমাণ ব্যতীতই সিদ্ধি হয়. তাহা হইলে "সমস্ত বস্তু সাছে" ইহার সিদ্ধি কেন হয় না ?

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ন্বোক্ত "সর্ব্বাহাববাদ" খণ্ডন করিতে শেষে এই স্ত্তের দ্বারা চরম কথা বিনিয়াছেন যে, প্রনাণের অনুস্পত্তি ও উপপত্তিপ্রযুক্ত সমস্ত বস্তুই নাই, ইহা উপপন্ন হয় না। ভাষ্যকার প্রথমে মহর্ষির বিবক্ষিত ই সাধ্য প্রকাশ করিয়া মহর্ষির স্ত্রবাক্যের উল্লেখপূর্ব্বক উহার হেতু প্রকাশ করিয়াছেন। পরে মহর্ষির তাৎপর্য্য বাক্ত করিয়াছেন যে, সমস্ত বস্তুই নাই, অর্থাৎ জগতে কোন পদার্থই নাই, এই বিষয়ে যদি প্রমাণ থাকে, তাহা হইলে সেই প্রমাণ-পদার্থের সন্তা থাকায় সকল পদার্থের অসত্তা থাকিতে পারে না। প্রমাণের সত্তা ও সমস্ত পদার্থের অসত্তা পরক্ষর বিকদ্ধ। আর যদি সকল পদার্থ নাই, এই বিষয়ে কোন প্রমাণ না থাকে, তাহা হইলে কিরপে উহা দিদ্ধ হইবে ? প্রমাণ ব্যতীত কিছু দিদ্ধ হইতে পারে না। সর্ব্বাহাববাদী যদি বলেন যে, প্রমাণ ব্যতীতই উহা দিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সকল পদার্থ ই আছে, ইহা কেন দিদ্ধ হইবে না ? প্রমাণ ব্যতীত সকল পদার্থের অসত্তা দিদ্ধ হইবে, কিন্তু সত্তা দিদ্ধ হইবে না, ইহার কোন কারণ থাকিতে পারে না। স্বতরাং প্রমাণের সত্তা ও অসতা, এই উত্তর পারে না। প্রমাণের উপপত্তি হয় না, তথন কোনরূপেই উহা উপপন্ন হইতে পারে না। প্রমাণের উপপত্তি অর্থাৎ অসতা, এই উত্তর মতের অন্তর্পাতি বা অনিদ্ধির প্রয়োজক হওয়ায় মহর্ষি এই স্ত্তে ই উত্তরপে উল্লেথ করিয়াছেন। মহর্ষি সেছছায়্রনারে প্রথমে "অন্তর্পপত্তি" শব্দের প্রয়োগ করিলেও ভাষ্যকার "উপপত্তি" পদার্থই প্রথম বৃদ্ধিগ্রাহ্ত বলিয়া প্রথমে উহাই গ্রহণ করিয়াছেন। ॥০০।

সূত্র। স্বপ্প-বিষয়াভিমানবদয়ৎ প্রমাণ-প্রমেয়াভিমানঃ॥ ॥৩১॥৪৪১॥

মায়া-গন্ধৰ্ৰনগর-মূগভৃষ্ণিকাৰদ্বা ॥৩২॥৪৪২॥

অনুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) স্বপ্নাবস্থায় বিষয়ভ্রমের ন্যায় এই প্রমাণ ও প্রমেয়-বিষয়ক ভ্রম হয়। অথবা মায়া, গন্ধর্বনগর ও মরীচিকা-প্রযুক্ত ভ্রমের ন্যায় এই প্রমাণ ও প্রমেয়বিষয়ক ভ্রম হয়।

ভাষ্য। যথা স্বপ্নে ন বিষয়াঃ সন্ত্যুথ চাভিমানো ভবতি, এবং ন প্রমাণানি প্রমেয়ানি চ সন্ত্যুথচ প্রমাণ-প্রমেয়াভিমানো ভবতি।

অনুবাদ। যেমন স্বপ্লাবস্থায় বিষয়সমূহ নাই অথচ "অভিমান" অর্থাৎ নানা-বিষয়ক ভ্রম হয়, এইরূপ প্রমাণ ও প্রমেয়সমূহও নাই, অথচ প্রমাণ ও প্রমেয়-বিষয়ক ভ্রম হয়।

টিপ্লনী। মহর্ষি পূর্ব্বস্থতের দারা যে চরম কথা বলিয়াছেন, তত্নতরে পূর্ব্বপক্ষবাদীর চরম কথা এই বে, প্রমাণ বলিয়া কোন পদার্থ বস্তুতঃ নাই এবং প্রমেয়ও নাই। স্কুতরাং বাস্তব প্রমাণের দ্বারা কোন বাস্তব প্রদেষ্যদিদ্ধিও হয় না। প্রমণ-প্রদেষ্যভাবই বাস্তব নহে। কিন্তু উহা অনাদি সংস্কারপ্রযুক্ত কল্পনামূলক। যেমন স্বপাবস্থান্ন নানা বিষয়ের যে সমস্ত জ্ঞান জন্মে, তাহা ঐ সমস্ত বিষয়ের সন্তা না থাকায় অসদ্বিষয়ক বলিয়া ভ্রম, তক্ষপ জাগ্রদবস্থায় "ইহা প্রমাণ" ও "ইহা প্রমেয়", এইরূপে যে সমস্ত জ্ঞান জন্মে, তাহাও ভ্রম। কারণ, প্রমাণ ও প্রমেয় সৎপদার্থ নহে। অসৎ বিষয়ে যে সমস্ত জ্ঞান জন্মে, তাহা অবশুই ভ্রম। আপত্তি হইতে পারে যে, জাগ্রাদবস্থায় যে অসংখ্য বিষয়জ্ঞানজন্ম লোকব্যবহার চলিতেছে, উহা স্বপাবস্থার বিষয়জ্ঞান হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ। স্মৃতরাং তদ্দৃষ্ঠান্তে জাগ্রদবস্থার সমস্ত বিষয়জ্ঞানকে ভ্রম বলা যায় না। এ জন্ম পুর্ব্বোক্ত মতবাদীরা শেষে বলিয়াছেন যে, জাগ্রদবস্থাতেও যে বহু বহু ভ্রমজ্ঞান জন্মে, ইহাও সর্ব্বসন্মত। ঐক্রজালিক মান্না প্রয়োগ করিয়া বহু অনদ্বিষয়ে দ্রষ্টার ভ্রম উৎপন্ন করে। এবং আকাশে গন্ধর্ব্ব-নগর না থাকিলেও কোন কোন সময়ে গন্ধর্মনগর বলিয়া ভ্রম হয় এবং মরীচিকায় জ্বলভ্রম হয়, ইহা ত সকলেরই স্বীক্ষত। স্বতরাং জাগ্রনবস্থার ঐ সমস্ত ভ্রমজ্ঞানকে দৃষ্টাস্ত করিয়া সমস্ত জ্ঞানই ভ্রম, স্কুতরাং প্রমাণ ও প্রমেয়বিষয়ক জ্ঞানও ভ্রম, ইহা স্কবশ্য বলিতে পারি। মহর্ষি এখানে পূর্ব্বোক্ত চুইটা স্থত্তের দারা পূর্ব্বপক্ষরূপে পূর্ব্বোক্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষা ও বার্ত্তিকে "মায়া-গন্ধর্ব" ইত্যাদি দিতীয় হুত্রের ব্যাখ্যা দেখা বায় না ; স্কুতরাং উহা প্রক্নত স্থায়স্থ্র কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ জন্মিতে পারে। কিন্তু তাৎপর্য্যটীকাকার শ্রীমদবাচম্পতি মিশ্র এখানে পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ স্মর্থনের জন্ম "মায়া-গন্ধব্ব" ইত্যাদি বাক্যের পূর্ব্বোক্তরূপ প্রয়োজন বর্ণন করিয়াছেন এবং তিনি "ভারস্টীনিবদ্ধে"ও উহা স্তামধোই গ্রহণ করিরাছেন। মিথিলেশ্বর্ত্রি নব্য বাচস্পতি মিশ্রও "স্থায়স্থত্যোদ্ধারে" "মায়াগন্ধর্ব্ব" ইত্যাদি স্থত গ্রহণ করিয়াছেন। পরে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতিও উহা সূত্র বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষ্যকারও পরবর্ত্তী ৩৫শ সূত্রের ভাষ্যে মান্না, গন্ধর্বনগর ও মূগভৃষ্ণিকার ব্যাখ্যা করিয়া পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথিত ঐ সমস্ত দৃষ্টাস্ত দ্বারা সমস্ত জ্ঞানেরই যে ভ্রমত্ব সিদ্ধ হয় না, ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পরে বার্ত্তিককারও "মায়াগন্ধর্বনগর-

মুগত্ঞিকাদা" এই বাকোর উল্লেখপুর্বাক পূর্বাপক্ষবাদীর যুক্তি খণ্ডন করিয়াছেন। পূর্ব্বাক্ত নানা কারণে উহা যে, মহিবি গোতমেরই হৃত্র, ইহা ব্ঝা যায়। স্কুতরাং পূর্ব্বাক্ত "স্বপ্নবিষয়াতিমানবং" ইত্যাদি স্থত্রের ভাষা দারাই ঐ দিতীয় স্থত্রের অর্থ ব্যক্ত হওয়ায় ভাষাকার পূথক্ করিয়া আর উহার ভাষা করেন নাই, ইহাই এখানে বুঝিতে হইবে। ভাষাকার তৃতীয় অধ্যায়েও এক স্থানে মহিবি গোতমের তুইটা স্ত্ত্রের মধ্যে প্রথম স্ত্ত্রের ভাষা করেন নাই (তৃতীয় থণ্ড, ১৫৫ পৃষ্ঠা দ্রস্টবা)। এবং পরেও স্পষ্টার্থ বিলিয়া কোন স্ত্ত্রের ব্যাখ্যা করেন নাই এবং ব্যাখ্যা না করার পূর্ব্বোক্তরূপ কারণও তিনি দেখানে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। পরবর্তী ৪৮শ স্ত্ত্রের ভাষা দ্রস্টবা।

এখানে ইহা অবশ্য বক্তব্য এই যে, বিজ্ঞানবাদী ও শৃত্যবাদী বৌদ্ধসম্প্রদারই বে প্রথমে উক্ত মায়াদি দৃষ্টান্তের উদ্ভাবন ও উল্লেখ করিয়া তদ্বারা তাঁহাদিগের মত সমর্থন করিয়াছিলেন, তদক্ষণরেই পরে স্থারদর্শনে উক্ত স্ত্রবন্ধ সনিবেশিত হইয়াছে, ইহা কোনরূপেই নির্ণয় করা যায় না। কারণ, স্থ্রপ্রাচীন কাল হইতেই ঐ সমস্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা নানা মতের সমর্থন ও প্রচার হইয়াছে। মৈত্রী উপনিষ্ণেও চতুর্থ প্রপাঠকে দেখা যায়, "ইক্রজালমিব মায়ময়ং স্বপ্প ইব মিথাদর্শনং" ইত্যাদি। অবৈত্তবাদী বৈদিকসম্প্রদায়ও শ্রুতি অনুসারে কোন কোন অংশে ঐ সমস্ত দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া বিবর্ত্তবাদ সমর্থন করিয়াছেন। তবে তাঁহারা বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মতান্ত্রসারে ঐ সমস্ত দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেন নাই। পরস্ত উহার প্রতিবাদই করিয়াছেন। কিন্তু অবৈত্রমতনির্গ্র আধুনিক কোন কোন শাক্রজ্ঞ পণ্ডিতও যে এখানে মহর্ষি গোতমের উক্ত ছুইটী স্থ্রের উল্লেখ করিয়া, তদ্বারা মহর্ষি গোতমকেও অবৈত্রমতনির্গ্র বিলিয়া বোষণা করিয়াছেন, তাহা একেবারেই অমূলক। কারণ, মহর্ষি গোতম এখানে উক্ত ছুইটী পূর্ব্বপক্ষস্ত্র বলিয়া, পরে কতিপয় স্ত্রের দ্বারা উহার থণ্ডনই করিয়াছেন। পরস্ত তাহার সমর্থিত অন্তান্ত সমস্ত সিদ্ধান্ত্রও অবৈত্রমতের বিক্লদ্ধ কি না, তাহাও প্রিবিধন প্রস্ত্র ব্রা আবশ্যক। তৃত্যীর থণ্ডে আব্রপরীক্ষার শেষে এবং চতুর্থ থণ্ডে কএক স্থানে এ বিষয়ে যথামতি আলোচনা করিয়াছি। স্বধীগণ নিরপেক্ষভাবে উহার বিচার করিবেন।০১০০২।

## সূত্র। হেত্বভাবাদসিদ্ধিঃ॥৩৩॥৪৪৩॥

অনুবাদ। (উত্তর) হেতুর অভাববশতঃ অসিদ্ধি [ অর্থাৎ অত্যাবশ্যক হেতুর অভাবে কেবল পূর্বেবাক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্বেবাক্ত মতের সিদ্ধি হইতে পারে না ]।

ভাষ্য। স্বপ্নান্তে বিষয়াভিমানবং প্রমাণ-প্রমেয়াভিমানো ন পুন-জ্জাগরিতান্তে বিষয়োপলব্ধিবদিত্যত্ত হেতুর্নান্তি,—হেত্বভাবাদসিদ্ধিঃ। স্বপ্নান্তে চাসন্তো বিষয়া উপলভ্যন্ত ইত্যত্তাপি হেত্বভাবঃ।

প্রতিবোধেংরুপলস্তাদিতি চেৎ ? প্রতিবোধবিষয়োপ-লস্তাদপ্রতিষেধঃ। যদি প্রতিবোধেংরুপলস্তাৎ স্বপ্নে বিষয়া ন সন্তীতি, তর্হি য ইমে প্রতিবুদ্ধেন বিষয়া উপলভ্যন্তে, উপলম্ভাৎ সন্তীতি।
বিপর্য্যায়ে হি হেতুসামর্থ্যং। উপলম্ভাৎ সদ্ভাবে সত্যন্তুপলম্ভাদভাবঃ সিধ্যতি। উভয়থা ত্বভাবে নানুপলম্ভস্থ সামর্থ্যমন্তি।
যথা প্রদীপস্থাভাবাদ্রেপস্থাদর্শনমিতি তত্র ভাবেনাভাবঃ সমর্থ্যত ইতি।

স্থান্থবিকল্পে চ হেতুবচনং। "স্থপনিষয়াভিমানব"দিতি ক্রবতা স্থপান্তবিকল্পে হেতুর্ববিচ্যা। কশ্চিৎ স্থপো ভয়োপদংহিতঃ, কশ্চিৎ প্রমোদোপদংহিতঃ, কশ্চিত্রভয়বিপরীতঃ, কদাচিৎ স্থপমেব ন পশ্যতীতি। নিমিত্রবতস্তু স্থপনিষয়াভিমানস্য নিমিত্রবিকল্পাদিকল্পোপতিঃ।

অনুবাদ। স্বপ্লাবস্থায় বিষয়ভ্ৰমের ভায় প্ৰমাণ ও প্ৰমেয়বিষয়ক ভ্ৰম হয়, কিন্তু জাগ্ৰদবস্থায় বিষয়ের উপলব্ধির ভায় নহে—এই বিষয়ে হেতু নাই, হেতুর অভাব-বশতঃ সিদ্ধি হয় না। এবং স্বপ্লাবস্থায় অসৎ বিষয়সমূহই উপলব্ধ হয়, এই বিষয়েও হেতুর অভাব।

পূর্বপক্ষ) "প্রতিবোধ" অর্থাৎ জাগরণ হইলে অনুপলর্নিবশতঃ, ইহা যদি বল ? (উত্তর) জাগরণে বিষয়ের উপলব্ধিবশতঃ প্রতিষেধ হয় না। বিশাদার্থ এই যে, যদি জাগরণ হইলে (স্বপ্রদৃষ্ট বিষয়সমূহের) উপলব্ধি না হওয়ায় স্বপ্রে বিষয়সমূহ নাই অর্থাৎ অসৎ, ইহা বল, তাহা হইলে "প্রতিবৃদ্ধ" (জাগরিত) ব্যক্তি কর্ত্বক এই যে, সমস্ত বিষয় উপলব্ধ হইতেছে, উপলব্ধিবশতঃ সেই সমস্ত বিষয় আছে অর্থাৎ সৎ, ইহা স্বীকার্য্য। যেহেতু বিপর্যয় থাকিলে হেতুর সামর্থ্য থাকে। বিশাদার্থ এই যে, উপলব্ধিপ্রযুক্ত সত্তা (বিপর্যয়) থাকিলে অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত অভাব দিদ্ধ হয়। কিন্তু উভয়থা অভাব হইলে অর্থাৎ বিষয়ের উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি, এই উভয় পক্ষেই বিষয়ের অভাব সিদ্ধ হইলে অনুপলব্ধির (বিষয়াভাব সাধনে) সামর্থ্য থাকে না। যেমন প্রদীপের অভাবপ্রযুক্ত রূপের দর্শনাভাব হয়, এ জন্য সেই স্থলে "ভাবে"র দ্বারা অর্থাৎ কোন স্থলে প্রদীপের সত্তাপ্রযুক্ত রূপ দর্শনের সত্তার দ্বারা "আভাব" (প্রদীপাভাবপ্রযুক্ত রূপদর্শনাভাব) সমর্থিত হয়।

এবং "স্বপ্নান্ত বিকল্পে" অর্থাৎ স্বপ্নের বিবিধ কল্প বা বৈচিত্র্যে হেতু বলা আবশ্যক। বিশদার্থ এই যে, "স্বপ্নে বিষয়ভ্রমের হ্যায়" এই কথা যিনি বলিভেছেন, তৎকর্ত্ত্বক স্বপ্নের বৈচিত্র্যে হেতু বক্তব্য। কোন স্বপ্ন ভয়ায়িত, কোন স্বপ্ন আনন্দায়িত, কোন স্বপ্ন ঐ উভয়ের বিপরীত, অর্থাৎ ভয় ও আনন্দ, এই উভয়শূল্য,— কদাচিৎ স্বপ্নই দেখে না।

কিন্তু স্বপ্নে বিষয়ভ্রম নিমিত্তবিশিষ্ট হইলে অর্থাৎ কোন নিমিত্ত বা হেতুবিশেষ-জন্ম হইলে তাহার হেতুর বৈচিত্র্যবশতঃ বৈচিত্র্যের উপপত্তি হয়।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত মতের থণ্ডন ক্ঞিতে প্রথনে এই স্ত্তের দ্বারা বলিয়াছেন যে, হেতুর অভাববশতঃ সিদ্ধি হয় না। অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে হেতু না থাকায় তাঁহার ঐ মতের সিদ্ধি হইতে পারে না। ভাষ্যকার মহর্ষি-কথিত "হেত্বভাবে"র ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, স্বপ্নাবস্থায় বিষয়ভ্রমের স্থায় প্রমাণ-প্রমেয়-বিষয়ক জ্ঞান ভ্রম, কিন্তু জাগ্রদ্বস্থায় বিষয়োপলন্ধির স্থায় উহা যথার্থ নহে, এই বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে কোন হেতু নাই এবং স্বপ্লাবস্থায় যে সমস্ত বিষয়ের উপলব্ধি হয়, সেই সমস্ত বিষয় যে অসৎ, এই বিষয়েও তাহার মতে কোন হেতু নাই। এবং স্থাপ্নের যে বিৰুত্ন অৰ্থাৎ বৈচিত্ৰ্য, তাহারও হেতু বলা মাবশ্যক। কিন্তু পূৰ্ব্বপক্ষবাদীর মতে তাহারও কোন হেতু নাই। ভাষ্যকারের প্রথম কথার তাৎপর্য্য এই যে, স্বপাবস্থার সমস্ত জ্ঞান যে ভ্রম, ইহা পরে উহার বাধক কোন জ্ঞান ব্যতীত প্রতিপন্ন হয় না। স্তুতরাং জাগ্রদবস্থার জ্ঞানকেই উহার বাধক বলিতে হইবে। তাহা হইলে দেই জ্ঞানকে বথার্থ বলিয়াও স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, মথার্থ জ্ঞান ব্যতীত ভ্রমজ্ঞানের বাধক হইতে পারে না। তাহা হইলে জাগ্রদবস্থার দেই যথার্থ জ্ঞানকে দৃষ্টান্ত করিয়া প্রমাণ ও প্রমেরবিষরক জ্ঞান বথার্থ, ইহাও ত বলিতে পারি। জাগ্রদবস্থার যথার্থ জ্ঞানের স্থায় প্রমাণ-প্রমেয়-বিষয়ক জ্ঞান যথার্থ নহে, কিন্তু স্বপ্লাবস্থার ভ্রমজ্ঞানের স্থায় উহা ভ্রম, এ বিষয়ে কোন হেতু নাই। ভাষো "স্বপ্নান্ত" ও "জাগরিতান্ত" শব্দের অর্থ স্বপ্নাবস্থা ও জাগরিতাবস্থা। ঐ স্থলে অবস্থা অর্থে "অন্ত" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। তাৎপর্যাটীকাকারও ইহাই লিথিয়াছেন। উপনিষদেও "স্বপ্নান্ত" ও "জাগরিতান্ত" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়?। কিন্ত সেখানে আচার্য্য শঙ্করের ব্যাখ্যা অন্তর্মণ। বস্তুতঃ "স্বপ্ন" নামক ভ্রমজ্ঞানই স্বপ্নাবস্থা। কদাচিৎ স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের "ইহা আমি দেখিয়াছি" এইরূপে স্বপ্নাবস্থাতেই শ্বরণ হয়। উহা স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নের অত্তে জন্ম, এ জন্ম ঐ স্মরণাত্মক জ্ঞানবিশেষ "স্বপ্নান্তিক" নামে কথিত হইয়াছে। বৈশেষিকদর্শনে মহর্ষি কণাদ "তথা স্বপ্নঃ" এবং "স্বপ্নান্তিকং" (মাহাণাচ) এই তুই স্থত্তের দ্বারা আত্মনঃসংযোগবিশেষ ও সংস্কারবিশেষজ্ঞ "অপ্ন" ও "অপ্নান্তিক" জন্মে, ইহা বলিনাছেন। তদনুসারে বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ তাঁহার কথিত চতুর্ব্বিধ ভ্রমের মধ্যে চতুর্থ স্বপ্নকে আত্মমনঃসংযোগবিশেষ ও সংস্কার-বিশেষজ্ঞ অবিদামান বিষয়ে মানদ প্রতাক্ষবিশেষ বলিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত "স্বপ্নান্তিক" নামক জ্ঞান স্মৃতি, উহা প্রত্যক্ষ নহে। স্মৃতরাং উহা স্বপ্নজ্ঞান নহে, ইহাও তিনি বলিয়াছেন। ভায়াচার্য্য-গণের মতেও স্বপ্নজ্ঞান অলৌকিক মানদ প্রত্যক্ষবিশেষ, উহা স্মৃতি নহে। প্রশস্তপাদ ঐ স্বপ্নকে

১। অপ্নান্তর আগরিতান্ত্রপাতে। যেনাতুপগ্রতি - কর্তোপানিবং, চতুর্থবলী াই বর্গন্তং অপ্রমন্যা বর্গকৈন্ত্রের মিতার্থই। তথা আগবিতান্তর আগবিতান্তর মাল্পনিত্রের আগবিতানিক কর্তানিক বর্গনিক। তথা আগবিতানেক আগবিতানিক বর্গনিক বর্গনিক।

(১) দংস্কারের পটুতা বা আধিকাজন্ম, (২) ধাতুদোষজন্ম এবং (৩) অদৃষ্টবিশেষজন্ম—এই ত্রিবিধ বলিব্লাছেন। কামী অথবা ক্রন্ধ ব্যক্তি যে সময়ে তাহার প্রিয় অথবা দেষ্য ব্যক্তিকে ধারাবাহিক চিম্বা করিতে করিতে নিদ্রিত হয়, তথন তাহার ঐ সমস্ত চিন্তা বা স্মৃতিসন্ততিই সংস্কারের আধিক্য-প্রযুক্ত প্রত্যক্ষাকার হয় মর্থাৎ দেই চিন্তিত বিষয় স্বপ্নজ্ঞানের জনক হয়। ধাতুদোষজ্ঞ স্বপ্ন ঐরপ নছে। তাহাতে পূর্বে কোন চিন্তার অপেক্ষা নাই। যেমন বাতপ্রকৃতি অথবা বাত-দূষিত ব্যক্তি স্বপ্নে আকাশ-গমনাদি দর্শন করে। পিত্তপ্রকৃতি অথবা পিত্তদূষিত ব্যক্তি স্বপ্নে অগ্নি-প্রবেশ ও স্বর্ণপর্বতাদি দর্শন করে। শ্লেম প্রকৃতি অথবা শ্লেমদূষিত ব্যক্তি ননী, সমুদ্র প্রতরণ ও হিমপর্ব্বতাদি দর্শন করে। প্রশন্তপাদ পরে বলিয়াছেন যে, নিজের অনুভূত অথবা অনমুভূত বিষয়ে প্রসিদ্ধ পদার্থ অথবা অপ্রসিদ্ধ পদার্থ বিষয়ে শুভস্থতক গলারোহণ ও ছত্রলাভাদিবিষয়ক যে স্বপ্ন জন্মে, তাহা সমস্তই সংস্কার ও ধর্মজন্ম এবং উহার বিপরীত অণ্ডভত্বতক তৈলাভাজন ও গদভ, উট্টে আরোহণাদিবিষরক যে স্বপ্ন জন্মে, তৎসমস্ত অধর্মা ও সংস্কারহন্ত । শেষে বলিয়াছেন যে, অত্যন্ত অপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ একেবারে অজ্ঞাত পদার্থ বিষয়ে অদৃষ্টবিশেষপ্রযুক্তই স্বপ্ন জন্ম। দার্শনিক-চুড়ামণি মহাকবি শ্রীহর্ষ ও নৈষ্ধীয় চরিতে বলিয়াছেন,—"অদুষ্টমপ্যর্থমদৃষ্টবৈভবাৎ করোতি স্থাপ্তি-র্জ্জনদর্শনাতিথিং" (১:৩৯)। দময়ন্তী নলরাজাকে পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ না করিয়াও স্বপ্নে তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, ইহা শ্রীহর্ষ উক্ত শ্লোকে "অদৃষ্টবৈভবাৎ" এই হেতুবাক্যের দ্বারা সমর্থন ক্রিয়াছেন। কিন্তু মহবি গোতমের স্ত্রান্ত্রদারে ভাষ্যকার বাৎস্থায়ন প্রভৃতি স্থায়াচার্য্যগণ পূর্ব্বান্তুভূত বিষয়েই সংস্থারবিশেষজন্ম স্বপ্ন সমর্থন করিয়াছেন। একেবারে অজ্ঞাত বিষয়ে সংস্থারের অভাবে স্থপ্ন জন্মিতে পারে না। প্রশন্তপাদও স্বপ্নজ্ঞানে "স্থাপ" নামক সংস্থারকে কারণ বলিয়াছেন। নল রাজা দময়ন্তী কর্তৃক পূর্বে অদৃষ্ট হইলেও অজ্ঞাত ছিলেন ন।। তদিষয়ে দময়ন্তীর শ্রবণাদি জ্ঞানজন্ত সংস্কার পূর্ব্বে অবশ্রুই ছিল। ফলকথা, একেবারে অজ্ঞাত বিষয়েও যে স্বপ্নজ্ঞান জন্মে, ইহা বাৎস্থায়ন প্রভৃতির সম্মত নহে। পরবর্ত্তী স্থতে ইহা ব্যক্ত হইবে। তবে স্বপ্নজ্ঞান যে ভ্রম, ইহা সর্বসম্মত। কারণ, স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়গুলি স্বপ্নকালে দ্রষ্টার সম্মুখে বিদ্যমান না থাকার স্বপ্নজ্ঞান অদদ্বিষয়ক অর্থাৎ অবিদামানবিষয়ক। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে উহা সিদ্ধ হয় না। কারণ, স্বপ্লদৃষ্ট বিষয়গুলি যে অলীক, এ বিষয়ে তাঁহার মতে কোন সাধক হেতু নাই। ভাষ্যকার ইহা সমর্থন করিতে পরে বলিয়াছেন যে, যদি বল, স্বপ্নের পরে জাগরণ হইলে তথন স্বপ্লদৃষ্ট বিষয়গুলির উপলব্ধি না হওরায় ঐ সমস্ত বিষয় যে অলীক, ইহা দিন্ধ হয়। তৎকালে বিষয়ের অভাব সাধনে পরে জাগ্রদবস্থায় অনুপলব্বিই হেতু। কিন্ত ইহা বলিলে জাগ্রদবস্থায় অন্তান্ত সময়ে নানা বিষয়ের উপলব্ধি হওয়ায় দেই সমস্ত বিষয়ের প্রতিষেধ বা অভাব হুইতে পারে না। দেই সমস্ত বিষয়কে সৎ বনিয়াই স্বীকার করিতে হয়। কারণ, অমুপলব্বিপ্রযুক্ত বিষয়ের অসন্তা সিদ্ধ করিতে হইলে উপলব্ধিপ্রযুক্ত বিদরের সত্তা অবশ্রুই স্বীকার করিতে হইবে। ভাষাকার ইহা সমর্থন করিতে পরে বলিয়াছেন যে, যেহেতু বিপর্যায় থাকিলেই হেতুর সামর্থ্য থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বপক্ষ-বাদী যে অনুসান রিপ্রযুক্ত অসন্তা বলিয়াছেন, উহার বিপর্যায় বা বৈপরীতা হইতেছে — উপলব্ধি-

প্রযুক্ত সন্তা। উহা স্বীকার না করিলে অনুপদ্ধির দারা বিষয়ের অভ্যের দারা বাল না। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে স্বপ্নের পরে স্বপ্নদৃষ্ঠ বিষয়ের অনুপদ্ধি স্থলের ভার জাগ্রন্থয়ে অভ্যাভ সময়ে নানা বিষয়ের উপলব্ধিস্থলেও যথন দেই সমস্ত বিষয়ের অভাবই স্বীকৃত, তথন স্বপ্নস্থলে পরে অনুপদ্ধি হেতুর দারা তিনি স্বপ্নদৃষ্ঠ বিষয়ের অন্তা দিন্ধ করিতে পারেন না। তাঁহার মতে উ অনুপদ্ধি হেতু বিষয়ের অভাব দাধনে সমর্থ নহে। কারণ, তাঁহার মতে উপল্পি হইলেও বিষয়ের সভা নাই। ভাষ্যকার পরে একটি দৃষ্ঠান্ত দারা ইহা বুঝাইতে বিদ্য়াছেন যে, ঘেমন অন্ধকারে প্রদীপের অভাবপ্রযুক্ত রূপ দর্শনের সন্তা আছে বিলিয়াই তদ্বারা দেই রূপদর্শনাভাব দিন্ধ হয়। তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত স্থলে প্রদীপ থাকিলে রূপ দর্শন হইরা থাকে, এ জন্তই প্রদীপের অভাবপ্রযুক্ত যে রূপদর্শনভাব, ইহা দিন্ধ হয়। কিন্তু যদি ঐ স্থলে প্রদীপ থাকিলেও রূপ দর্শন না হইত, তাহা হইলে প্রদীপের অভাব রূপ দর্শনাভাবের সাধক হেতু হইত না। বস্ততঃ ঐ স্থলে প্রদীপের সভা রূপদর্শনের হেতু বলিয়াই প্রদীপের অসভা রূপের অদর্শনের হেতু বলিয়া স্বীকার করা নায়। এইরূপে জাগ্রদ্বস্থায় নানা বিষয়ের উপল্লিক ঐ সমস্ত বিষয়ের সভার সাধক হইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে ঐ অনুপদ্ধি ঐ সমস্ত বিষয়ের অসভার সাধক হইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে ঐ অনুপদ্ধি ঐ সমস্ত বিষয়ের অসভার সাধক হেতু হর না। স্তত্রাং তাহার মতে ঐ বিষয়ের কেনে হেতু নাই।

ভাষাকার শেষে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে স্বপ্ন-বিকল্লেরও কোন হেতৃ নাই।
বিকল্প বলিতে বিবিধ কল্প বা নানাপ্রকারতা অর্থাৎ বৈচিত্রা। কোন স্বপ্নে তৎকালে ভয় জন্মে,
কোন স্বপ্নে আনন্দ জন্মে, কোন স্বপ্নে ভয়ও নাই, আনন্দও নাই, এইরপে স্বপ্নের যে বৈচিত্রা
এবং উহার মধ্যে কোন সময়ে যে, ঐ স্বপ্নের নির্ভি, এ বিষয়ে অবশ্য হেতৃ বলিতে হইবে। কারণ,
হেতৃ বাতীত উহার উপপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে যথন কোন পদার্থেরই
সন্তা নাই, তথন তিনি উক্ত বিষয়ে কোন হেতু বলিতে পারেন না। তাঁহার মতে উক্ত বিষয়ে কোন
হেতৃ নাই। কিন্তু "স্বপাবিষয়াভিমানবং" এই কথা বলিয়া যথন তিনি স্বপ্ন স্বীকার করিয়াছেন,
তথন ঐ স্বপ্নের বৈচিত্রোর হেতৃ কোন পদার্থ স্বীকার করিতেও তিনি বাধা। তাহা হইলে সেই
নিমিত্ত বা হেতুর বৈচিত্রাবশতঃ স্বপ্নের বৈচিত্রা উপপন্ন হইতে পারে। আমানিগের মতে সেই
হেতৃর সত্তা ও বৈচিত্রা থাকার উহা উপপন্ন হয়। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে তহে। উপপন্ন হয় না।
স্বতরাং হেতুর অভাববশতঃ তাঁহার মতের সিদ্ধি হয় না॥৩৩া

### সূত্র। স্মৃতি-সংকম্পাবচ্চ স্বপ্রবিষয়াভিমানঃ ॥ ॥৩৪॥৪৪৪॥

অনুবাদ। এবং স্বপ্নে বিষয়ভ্রম স্মৃতিও সংকল্পের ন্যায় (পূর্ববানুভূতবিষয়ক)।
ভাষ্য। পূর্ব্বোপলক্ষবিষয়ঃ। যথা স্মৃতিশ্চ সংকল্পশ্চ পূর্ব্বোপ-

লক্ষবিষয়ে, ন তম্ম প্রত্যাখ্যানায় কল্পেতে, তথা স্বপ্নে বিষয়গ্রহণং পূর্ব্বোপলক্ষবিষয়ং ন তম্ম প্রত্যাখ্যানায় কল্পত ইতি। এবং দৃষ্ঠ-বিষয়শ্চ স্বপ্নান্তে জাগারিতান্তেন। যং স্বপ্তঃ স্বপ্নং পশ্যতি, দ এব জাগ্রৎ স্বপ্নদর্শনানি প্রতিদন্ধতে ইদমদ্রাক্ষমিতি। তত্র জাগ্রাদ্বৃদ্ধির ত্তিবশাৎ স্বপ্নবিষয়াভিমানো মিথ্যেতি ব্যবসায়ং। দতি চপ্রতিদন্ধানে যা জাগ্রতো বৃদ্ধি-বৃত্তিস্তদ্ধাদয়ং ব্যবসায়ঃ স্বপ্রবিষয়াভিমানো মিথ্যেতি।

উভয়াবিশেষে তু সাধনানর্থক্যং। যত্ত স্বপ্নান্তজাগরিতান্তয়ো-রবিশেষস্তদ্য ''স্বপ্নবিষয়াভিমানব''দিতি দাধন্মনর্থকং, তদাশ্রয়প্রত্যা-খ্যানাং।

অতি সিংস্ত দিতি চ ব্যবসায়ঃ প্রধানাপ্রায়ঃ। অপুরুষে স্থাণো পুরুষ ইতি ব্যবসায়ঃ স প্রধানাপ্রায়ঃ। ন থলু পুরুষেহ্নুপলব্ধে পুরুষ ইত্যপুরুষে ব্যবসায়ো ভবতি। এবং স্বপ্রবিষয়স্থ ব্যবসায়ো হস্তিনমদ্রাক্ষং পর্বতমদ্রাক্ষমিতি প্রধানাপ্রায়ো ভবিতুমইতি।

অনুবাদ। পূর্ববানুভূতবিষয়ক অর্থাৎ সূত্রোক্ত স্বপ্নবিষয়াভিমান পূর্ববানুভূত সৎপদার্থবিষয়ক। (তাৎপর্য) যেমন স্মৃতি ও সংকল্প পূর্ববানুভূতবিষয়ক হওয়ায় সেই বিষয়ের প্রত্যাখ্যানের নিমিত্ত সমর্থ হয় না, তদ্রুপ স্বপ্নে বিষয়জ্ঞানও পূর্ববানুভূত-বিষয়ক হওয়ায় সেই বিষয়ের প্রত্যাখ্যানের নিমিত্ত সমর্থ হয় না অর্থাৎ স্বপ্নজ্ঞানও তাহার বিষয়ের অসন্তা সাধন করিতে পারে না।

এইরপ হইলে "স্বপ্নান্ত" অর্থাৎ স্বপ্নজ্ঞানরপ স্বপ্নাবস্থা জাগরিতাবস্থা কর্ত্বক দৃষ্টবিষয়কই হয় (অর্থাৎ জাগরিতাবস্থায় যে বিষয় দৃষ্ট বা জ্ঞাত হইয়াছে, স্বপ্নজ্ঞানে
তাহাই বিষয় হয়)। যে ব্যক্তি নিদ্রিত হইয়া স্বপ্ন দর্শন করে, সেই ব্যক্তিই জাগ্রত
হইয়া "ইহা দেখিয়াছিলান" এইরূপে স্বপ্নদর্শনগুলি প্রতিসন্ধান (স্মরণ) করে।
তাহা হইলে অর্থাৎ ঐ প্রতিসন্ধান হইলে জাগ্রত ব্যক্তির বুদ্ধির্ত্তিবশতঃ অর্থাৎ
বুদ্ধিবিশেষের উৎপত্তিবশতঃ স্বপ্নে বিষয়াভিমান মিথ্যা, এইরূপ নিশ্চয় হয়।
তাৎপর্য্য এই যে, প্রতিসন্ধান হইলেই অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপে স্বপ্নদর্শনের স্মরণপ্রযুক্তই
জাগ্রত ব্যক্তির যে বৃদ্ধির্ত্তি অর্থাৎ বুদ্ধিবিশেষের উৎপত্তি হয়, তৎপ্রযুক্ত "স্বপ্নে
বিষয়াভিমান মিথ্যা" এই নিশ্চয় জন্মে।

উভয়ের অবিশেষ হইলে কিন্তু সাধনের আনর্থক্য হয়। তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহার মতে স্বপ্নাবস্থা ও জাগরিতাবস্থার বিশেষ নাই, তাঁহার "স্বপ্নে বিষয়াভিমানের ভায়" এই সাধন অর্থাৎ উক্ত দৃষ্টাস্ত-বাক্য নির্থক হয়। কারণ, তাঁহার আশ্রয়ের প্রত্যোখ্যান হইয়াছে, অর্থাৎ তিনি ঐ স্বপ্নজ্ঞানের আশ্রয় যথার্থজ্ঞান একেবারেই স্বীকার করেন না।

তদ্ভিন্ন পদার্থে "তাহা," এইরূপ রূপব্যবসায় কিন্তু প্রধানাশ্রিত। তাৎপর্য্য এই যে, পুরুষ ভিন্ন স্থাণুতে "পুরুষ" এইরূপ ব্যবসায় অর্থাৎ ভ্রমান্থক নিশ্চয় জন্মে, তাহা প্রধানাশ্রিত। যে হেতু, পুরুষ অনুপলর হইলে অর্থাৎ কখনও বাস্তব পুরুষের যথার্থ প্রত্যক্ষ না হইলে পুরুষ ভিন্ন পদার্থে "পুরুষ" এইরূপ নিশ্চয় ( ভ্রম ) হয় না। এইরূপ হইলে "হস্তা দেখিয়াছিলাম," "পর্বত দেখিয়াছিলাম" এইরূপে স্বপ্নজ্ঞানের বিষয়ের নিশ্চয়ও প্রধানাশ্রিত হইবার যোগ্য [ অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানই ভ্রমজ্ঞানের আশ্রয় হওয়ায় প্রধান জ্ঞান। স্থতরাং কোন স্থলে ঐ প্রধান জ্ঞান না হইলে তদ্বিয়ের ভ্রমজ্ঞান হইতেই পারে না। স্বপ্নজ্ঞানের বিষয়-নিশ্চয়ও তদ্বিয়য়ে যথার্থজ্ঞান ব্যতীত সম্ভব হয় না]।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বেজি মত খণ্ডন করিতে পরে এই স্থতের দ্বারা দিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন যে, স্বপ্নে বিষয়ভ্রম স্মৃতিও সংকল্পের তুল্য। ভাষ্যকার স্থ্যশেষে "পূর্ব্বেগিলন্ধবিষয়" এই পদের পূরণ করিয়া মহর্ষির বৃদ্ধিস্থ তুল্যভা বা সাদৃশ্য প্রকাশ করিয়াছেন। যাহার বিষয় পূর্বের উপলব্ধ হইয়াছে, এই অর্থে বহুব্রীহি সমাসে ঐ পদের দ্বারা পূর্ব্বান্ত্তুত্বিষয়ক, এই অর্থ ব্রুঝা যায়। তাহা হইলে স্ত্রেশেষে ঐ পদের যোগ করিয়া স্থ্রার্থ ব্রুঝা যায় যে, যেমন স্মৃতি ও সংকল্প পূর্ব্বান্ত্ত্ত্ত্বেশ্বেষ কি পদের যোগ করিয়া স্থ্রার্থ ব্রুঝা যায় যে, যেমন স্মৃতি ও সংকল্প পূর্ব্বান্ত্ত্ত্ত্বেশ্বেষ বিষয়ভিমান অর্থাৎ স্থলনামক ভ্রমজ্ঞানও পূর্ব্বান্ত্ত্ত্ত্বেশ্বেষ । ভাষ্যকার অন্তর্ত্ত স্পার্থ বিষয়ভিমান অর্থাৎ স্থলনামক ভ্রমজ্ঞানও পূর্ব্বান্ত্ত্ত্ত্বিষয়ক । ভাষ্যকার অন্তর্ত্ত্বেশ্বের প্রার্থানার দ্বারা মহর্বির বিবক্ষিত্র, ইহা ভাহার স্থার্থ ব্যাধ্যার দ্বারাও ব্রুঝা যায়। কারণ, পূর্ব্বান্ত্ত্ত্ত্বিষয়ক প্রথানারপ সংকল্পই নিয়মতঃ পূর্বান্ত্ত্ত্বিষয়ক হইয়া থাকে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এথানে "সংকল্প" শন্তের দ্বারা জ্ঞানবিশেষ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ভাহার ব্যাথ্যাত্ত ঐ অর্থ প্রদিদ্ধ নহে। প্রসিদ্ধ অর্থ ত্যাগ করিয়া অপ্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করা সমূচিত নহে। স্থায়দর্শনে পূর্ব্বে আরও অনেক স্থ্ত্ত্ত্ত্বেশিয়ের প্রার্থানাকেই সংকল্প বিলয়ছেন। এ বিষয়ের পূর্ব্বর্ত্ত্বিত্ত তৃথিও ৩২৭—২৮ পৃষ্ঠায় আলোচনা দ্রন্থবা।

ভাষ্যকার পরে মহর্ষির বক্তব্য ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, যেমন স্মৃতি ও সংকল্প পূর্বান্তভূত পদার্গবিষয়ক হওয়ায় উহা তাহার দেই সমস্ত বিষয়ের অমতা সাধন করিতে পারে না, তদ্রপ স্বর্গ-

জ্ঞানও পূর্ব্বান্থভূত পদার্থবিষয়ক হওয়ায় উহা তাহার বিষয়ের অসতা সাধন করিতে পারে না। অর্থাৎ স্মৃতি ও সংকল্পের হ্যার স্বপ্নজ্ঞানের বিষয়ও অসৎ বা অলীক হইতে পারে না। কারণ, স্বপ্ন-ক্লানের পূর্বের ঐ বিষয় যথার্থজ্ঞানের বিষয় হওয়ায় উহা সৎ পদার্থ, ইহা স্বীকার্যা। স্বপ্নজ্ঞান কিরপে পূর্বাত্বভূত-পদার্থবিষয়ক হয় ? ইহা ব্যক্ত করিতে ভাষ্যকার পরেই বলিয়াছেন যে, এইরূপ হইলে অর্থাৎ স্বপ্নজ্ঞান সদ্বিষয়ক হইলে "স্বপ্নান্ত" অর্থাৎ স্বপ্নজ্ঞানরূপ স্বপ্নাবস্থা জাগরিতাবস্থা কর্তৃক দৃষ্টবিষয়কই হয়, ইহা স্বীকার্য্য। অর্থাৎ জাগরিতাবস্থায় যে বিষয় দেথিয়াছে বা জানিয়াছে, স্বপ্লাবস্থায় তাহাই বিষয় হওয়ায় উহা পূর্ব্বান্তভূত পদার্থবিষয়কই হইয়া থাকে। ভাষ্যে "দৃষ্টবিষয়ক" এই স্থলে "চ" শব্দের অর্থ অবধারণ। দৃষ্ট হইয়াছে বিষয় যাহার, এই অর্থে "দৃষ্টবিষয়" শব্দে বহু-ত্রীহি সমাদ বুঝিতে হইবে। যদিও জাগ্রৎ ব্যক্তিই সেই বিষয়ের মন্ত্রী, তথাপি তাহার জাগরিতাবস্থায় ঐ বিষয়ের দর্শন হওয়ায়' তাহাতেই দেই বিষয়দর্শনের কর্তৃত্ব বিবক্ষা করিয়া ভাষ্যকার বলিয়াছেন, "জাগরিতান্তেন"। যাহা কর্ত্তা নহে, কিন্তু কর্ত্তার কার্য্যের সহায়, তাহাতেও প্রাচীনগণ অনেক স্থলে কর্তুত্বের বিবক্ষা করিয়া দেইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। ভাষ্যকারও অন্তত্ত্ব ঐরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন ( তৃতীয় খণ্ড, ১৭৪—৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। ভাষাকার পরে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত দিদ্ধাস্তে যুক্তি প্রকাশ করিয়াহেন, যে ব্যক্তি স্থপ্ত হইয়া স্বপ্ন দর্শন করে, দেই ব্যক্তিই জাগরিত হইয়া "আমি ইহা দেখিয়াছিলাম" এইরূপে ঐ স্থপ্নদর্শন স্মরণ করে। তাৎপর্য্য এই যে, যে বিষয়ে স্থপ্পদর্শন হয়, দেই বিষয়টি পূর্বান্তভূত না হইলে তদ্বিষয়ে সংস্কার জন্মিতে পারে না। সংস্কার না জন্মিলেও তিষ্বিয়ে স্বপ্নদর্শন এবং ঐ স্বপ্নদর্শনের পূর্ব্বোক্তরূপে স্বরণ হইতে পারে না। কিন্তু যথন তিষ্বিয়ে স্থপদর্শনের পূর্ব্বোক্তরূপে স্মরণ হয় এবং ঐ স্মরণে জ্ঞাতা ও জ্ঞানের স্থায় সেই স্থপ্নদৃষ্ট পদার্থও বিষয় হয়, তথন দেই স্বপ্লদৃষ্ট বিষয়েও সংস্কার স্বীকার করিতে হইবে। ভাহা হইলে ভদ্বিষয়ে পূর্বান্তভবও স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, পূর্ব্বান্তভব সংস্কারের কারণ। অতএব স্থপ্নজ্ঞানের বিষয়গুলি যে জাগরিতাবস্থায় দৃষ্ট বা অন্নভূত, ইহা স্বীকার্য্য। ভাষ্যকার এথানে "যঃ স্পুপ্তঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দারা তাঁহার পূর্ব্বাক্ত যুক্তিও স্বরণ করাইয়াছেন যে, একই আত্মা স্বপ্নদর্শন হইতে উহার স্মরণকাল প্যান্ত স্থায়ী না হইলে। স্বপ্নদর্শনের স্মরণ করিতে পারে না।। স্মরণের দ্বারা যে চিরস্থানী এক আত্মা সিদ্ধ হয়, এবং অতীত জ্ঞানের স্মরণে যে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেন, এই পদার্থ-ত্রয়ই বিষয় হয়, ইহা ভাষ্যকার তৃতীয় অধ্যায়ে বিশদভাবে প্রকাশ করিয়াছেন ( তৃতীয় খণ্ড, ৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্ঠব্য )। মূলকথা, স্বপ্নজ্ঞান পূর্ব্বাস্কৃত্বত পদার্থবিষয়ক। স্কুতরাং জাগরিতাবস্থায় যে বিষয় দৃষ্ট বা অরভূত, দেই দৎপদার্থই স্বপ্নজ্ঞানের বিষয় হওয়ার উহা অদৎ অর্থাৎ অলীক নহে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, স্থাক্সন অনদ্বিষয়ক হইলেই অনদ্বিষয়কত্ব হেতৃর দারা উহার ভ্রমত্ব নিশ্চয় করা ষায়। কিন্তু যদি উহা সদ্বিষয়কই হয়, তাহা হইলে উহার ভ্রমত্ব নিশ্চয় কিরূপে হইবে ? স্থাপ্রজান যে ভ্রম, ইহা ত উভয় পাক্ষেরই সন্মত। ভাষ্যকার এই জন্য পারেই বলিয়াছেন যে, স্থাপ্রদানের পূর্বেজিরপে স্মরণ হইলেই জাগ্রৎ ব্যক্তির বৃদ্ধিবিশেষের উৎপত্তিবশতঃ তাহার ঐ স্থাপ্রজান মিথা৷ অর্থাৎ ভ্রম, এইরূপ নিশ্চয় জায়ে। অর্থাৎ তথন জাগ্রৎ ব্যক্তির এইরূপ বৃদ্ধি-

বিশেষের উৎপত্তি হয় যে, আমি যে বিষয় দেখিয়াছিলাম, তাহা কিছুই এখানে নাই। এখানে অবিদ্যমান বিষয়েই আমার ঐ জ্ঞান হইয়াছে। তাই আমি এখানে ঐ সমস্ত বিষয়ের উপলব্ধি করিতেছি না। এইরূপ বৃদ্ধিবিশেষের উৎপত্তি হওয়ার তাহার পূর্বজ্ঞাত স্বপ্পজ্ঞান যে জ্ঞান, হৈ নিশ্চর হয়। কারণ, যে স্থানে যে বিষয় নাই, সেই স্থানে সেই বিষয়ের জ্ঞানই ভ্রম। স্বপ্রক্তি যে স্থানে নানা বিষয়ের উপলব্ধি করে, সেই স্থানে সেই সমস্ত বিষয়ের অভাবের বোধ হইলেই তাহার সেই পূর্বজ্ঞাত স্বপ্পজ্ঞানের ভ্রমন্থনিশ্চর অবশ্রেই ইইবে। উহাতে স্বপ্পজ্ঞ বিষয়ের অলীকত্বজ্ঞান অনাবশ্রক। ফলকথা, স্বপ্পজ্ঞান অলীকবিষয়ক নহে। কিন্তু স্বপ্পজ্ঞার নিকটে অবিদ্যমান পদার্থ উহাতে বিষয় হওয়ায় ঐ অর্থেই কোন কোন স্থানে উহাকে অবদ্বিষয়ক বলা হইয়াছে।

পূর্ব্বপক্ষবাদী অবশ্রাই বলিবেন যে, স্বগ্নজান পূর্ব্বান্মভূতবিষয়ক হইলেও তাহার বিষয়ের সন্তা দিদ্ধ হয় না। কারণ, আমাদিগের মতে সমস্ত জ্ঞানই ভ্রম। স্থতরাং সমস্ত বাস্থ বিষয়ই অসৎ বা অলীক। জাগ্রনবস্থার যে সমস্ত বিষয়ের ভ্রমজ্ঞান হয়, তজ্জ্মই ঐ সমস্ত বিষয়ে সংকার জন্ম। সেই সমস্ত ভ্রমজ্ঞানজন্ম অনাদি সংস্কারবশতঃই স্বপ্নজ্ঞান ও তাহার স্মরণ হয়। উহার জন্ম বিষয়ের সত্তা স্বীকার অনাবশুক। ভাষ্যকার এ জন্ম পরে পূর্ব্বপক্ষবাদীর উক্ত মতের মূলোচ্ছেদ করিতে বলিয়াছেন যে, স্বপ্নজ্ঞান ও জাগরিতজ্ঞানের বিশেষ না থাকিলে অর্থাৎ ঐ উভয় জ্ঞানই ভ্রম হইলে পূর্ব্বপক্ষবাদীর "অপ্রবিষয়াভিমানবং" এই দৃষ্টান্তবাকা নির্থক হয়। কাবণ, তিনি স্বপ্নজ্ঞানের আশ্রয় কোন যথার্থ জ্ঞান স্বীকার করেন না। তাৎপর্য্য এই যে, যথার্থ জ্ঞান ব্যতীত ভ্রমজ্ঞান জন্মিতে পারে না। পূর্ব্বপক্ষবাদী যখন যথার্থজ্ঞান একেবারেই মানেন না, তথন তাঁহার মতে স্বপ্নজ্ঞান জন্মিতেই পারে না। স্থতরাং উহাও অগীক। স্থতরাং তাঁহার "স্বপ্নবিষয়াভিমানবৎ" এই যে সাধন, অর্থাৎ তাঁহার উক্ত মতের সাধক দৃষ্টান্তবাক্য, তাহা নিরর্থক। উহার কোন অর্থও নাই, উহার দ্বারা তাঁহার মত্দিদ্ধিও হইতে পারে না। কারণ, তাঁহার মতে স্বপ্নজ্ঞানই জ্মিতে পারে না। ভাষ্যকার পরে ইহা দৃষ্টান্ত দারা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যাহা তাহা নহে, তাহাতে "তাহা" এইরূপ বৃদ্ধি অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান প্রধান-জ্ঞানাশ্রিত। যেমন স্থাণু (শাখা-পল্লবশূন্ত বৃক্ষ) পুরুষ নহে, কিন্তু তাহাতে কোন সময়ে পুরুষ বলিয়া যে ভ্রম জন্মে, উহা পূর্ম্বে বাস্তব পুরুষে যথার্থ পুরুষ-বুদ্ধিরূপ প্রধান-জ্ঞানাশ্রিত। কারণ, যে ব্যক্তি কখনও বাস্তব পুরুষ দেখে নাই, তাহার স্থাণুতে পুরুষ-বৃদ্ধি জ্বনিতে পারে না। কারণ, স্বাণুর সহিত চক্ষ্ণংযোগ হইলে তথন তাহাতে বাস্তব পুরুষের সাদৃশ্র প্রতাক্ষপ্রযুক্ত দেই বাস্তব পুরুষের স্মরণ হয়। তাহার পরে "ইহা পুরুষ" এইরূপে স্থাণুতে পুরুষ-ভ্রম হয়। কিন্তু পূর্ম্বে পুরুষবিষয়ক সংস্কার না থাকিলে তথন পুরুষের স্মরণ হইতে পারে না। স্থতরাং ঐরূপ ভ্রমও হইতে পারে না। অতএব ঐরূপ ভ্রমজ্ঞানের নির্ব্বাহের জন্ম ঐ স্থলে পুরুষবিষয়ক যে সংস্কার আবশুক, উহার জন্ম পুর্বেব বাস্তব পুরুষবৃদ্ধিরূপ যথার্থ জ্ঞান আবশ্রক। স্থাণ্ডে পুরুষবুদ্ধি হইতে বাস্তব পুরুষে পুরুষবুদ্ধি প্রধান জ্ঞান, এবং উহা ব্যতীত ঐ ভ্রমজ্ঞান জন্মিতেই পাবে না, এ জ্ञ ভাষ্যকার ঐ ভ্রমজ্ঞানকে প্রধানাশ্রিত বলিয়াছেন।

ভাষ্যকার দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই কথা বিশদভাবে বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের যুক্তি দেখানে ব্যাখ্যাত হইয়ছে (দ্বিতীয় থণ্ড, ১৮১—৮৫ পৃষ্ঠা দ্রপ্তব্য)। ফলকথা, স্থাণুতে পুরুষ-বৃদ্ধির ভাষ্য সমস্ত ভ্রমজ্ঞানই প্রধানাশ্রিত, ইহা স্বীকার্য্য।

ভাষ্যকার উক্ত দিন্ধাস্তাহ্নদারে উপদংহারে বলিয়াছেন যে, এইরূপ হইলে স্বপ্নদ্রন্তী ব্যক্তির যে, "হন্তী দেথিয়াছিলাম," "পর্বত দেথিয়াছিলাম," এইরূপে স্বপ্নজ্ঞানের বিষয়ের ব্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান জন্মে, উহাও প্রধানাশ্রিত হইবার যোগ্য। ভাষাকারের তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্ব-পক্ষবাদীর মতে স্বপ্নজ্ঞানের স্থায় জাগরিতাবস্থার সমস্ত জ্ঞানও ভ্রম। স্মৃতরাং পূর্ব্বোক্তরূপে স্বপ্ন-জ্ঞানের বিষয়ের যে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান জন্মে, যাহা স্বীকার না করিলে পূর্ব্বপক্ষবাদীও স্থপ্নজ্ঞানের উৎপত্তি বুঝিতে ও বুঝাইতে পারেন না, সেই জ্ঞানও তাঁহার মতে ভ্রম বলিয়া উহাও প্রধানাশ্রিত অবশ্রাই হইবে। তাঁহার মতে ঐ জ্ঞানেরও ভ্রমত্বর্শতঃ উহাও প্রধানাশ্রিত হইবার যোগ্য হয়। তাই বলিয়াছেন,—"প্রধানাশ্রয়ো ভবিতুমইতি"। প্রধান জ্ঞান অর্গাৎ যথার্যজ্ঞান যাহার আশ্রয়, এই অর্থে বহুত্রীহি সমাসে "প্রধানাশ্রর" শব্দের দ্বারা বুঝা যায় প্রধানাশ্রিত। মূলকথা, পূর্ব্বোক্ত কারণে স্বপ্নজ্ঞানের আশ্রয় প্রধানজ্ঞান অবশ্র স্বীকার্য্য হইলে জাগরিতাবস্থার যথার্যজ্ঞান স্বীকার ক্রিতেই হইবে। সেই যথার্থ জ্ঞানের বিষয় সৎপদার্গ ই স্বপ্নজ্ঞানের বিষয় হওয়ায় স্বপ্নজ্ঞান পূর্বামূভূত সৎপদার্থবিষয়কই হইয়া থাকে, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, যাহা পূর্ব্বে যথার্থ জ্ঞানের বিষয় হইয়াছে, তাহা অসৎ অর্থাৎ অলীক হইতে পারে না। অলীক বিষয়ে বথার্থ জ্ঞান কেইই স্বীকার করেন না, তাহা হইতেই পারে না। স্থতরাং যথার্থ জ্ঞান অবশ্র স্বীকার্য্য হইলে তাহার বিষয়ের সন্তাও অবশ্য স্বীকার্য্য। অতএব পূর্ব্বপক্ষবাদীর পূর্ব্বোক্ত মত কোনরূপেই উপপন্ন হইতে পারে না।

পূর্ব্বোক্ত দিদ্ধান্তে অবশুই আপত্তি হয় যে, যাহা পূর্ব্বে কথনও অনুভূত হয় নাই, এমন অনেক বিষয়েও স্থা হইয়া থাকে। শান্তেও নানা বিচিত্র তঃস্বপ্ন ও স্থাপ্রের বর্ণন দেখা যায়—যাহার অনেক বিষয়ই পূর্ব্বান্থভূত নহে। "ঐতরেয় আরণ্যকে"র তৃতীয় আরণ্যকের দিতীয় অধ্যাদ্মের চতুর্থ থণ্ডে "অথ স্থপাঃ পূর্ব্বং ক্ষণ ক্ষণ ক্ষণ ক্ষণ ক্ষণ বিষয়ই পূর্ব্বান্থভূত নহে। "ঐতরেয় আরণ্যকে"র তৃতীয় আরণ্যকের দিতীয় অধ্যাদ্মের চতুর্থ থণ্ডে "অথ স্থপাঃ পূর্ব্বং ক্ষণ ক্ষণ ও তাহার শান্তি কথিত হইয়াছে। বাল্যাকি রামায়ণে তিজ্ঞটার বিচিত্র স্থপন্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এইরপ শান্তে আরও নানা স্থানে নানাবিধ স্থপ্ন ও তাহার কলাদি বর্ণিত হইয়াছে। "বীরমিজোদয়" নিবন্ধে (রাজনীতিপ্রকাশ, ৩০৩-৪০ পূর্দ্ধা) ঐ সমন্ত শান্তপ্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। শান্তবর্ণিত ঐ সমন্ত স্থপ্নের সমন্ত বিষয়ই যে, স্থপ্নদুষ্টার পূর্ব্বান্থভূত, ইহা বলা যাইবে না। পরন্ত স্থপ্নে কোন সময়ে নিজের মন্তক ভক্ষণ, মন্তক ছেদন এবং স্থ্যারণ, স্থাভক্ষণাদি কত কত অনমুভূত বিধ্রেরও যে জ্ঞান জন্মে, তদ্বিষয়ে স্থপান্দন্তী বহু বছ প্রোমাণিক ব্যক্তিই সাক্ষী আছেন। স্থতরাং উহা অস্বীকার করা যাইবে না। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এখানে পূর্ব্বাক্তরূপ আপত্তি প্রকাশ করিয়া তহুত্বে বলিয়াছেন যে, স্থেল নিজের শিরশ্ভেদনাদি দর্শন স্থনেও ঐ জ্ঞানের বিষয়ণ্ডলি পূথক্ পৃথক্ ভাবে ঐ স্থপন্তীর পূর্বান্তভূত। অর্থাৎ নিজের

মস্তক তাহার পূর্বামূভূত এবং ছেদনাদি ক্রিয়াও তাহার পূর্বামূভূত। অন্তত্র ঐ ছেদনাদি ক্রিয়ার সম্বন্ধও তাহার পূর্বাত্নভূত। উহার মধ্যে কোন পদার্থই ঐ স্বপ্নদ্র্যী ব্যক্তির একেবারে অজ্ঞাত নহে। সেই ব্যক্তি নিজের মন্তকে ছেদনাদি ক্রিলার সম্বন্ধ কথনও না দেখিলেও উহা অন্তত্র দেখিয়াছে। নিজ মস্তকে ঐ দম্বন্ধবোধই তাহার ভ্রম এবং ঐ ভ্রমই তহোর স্থপ্ন। উহাতে পূর্বে নিজ মস্তকে ছেদনাদি ক্রিয়ার মম্বরবোধ অনাবশুক। কিন্তু পৃথক্ পূথক্ ভাবে নিজ মস্তকাদি পদার্থগুলির বোধ ও তজ্জ্ঞ সংস্কার আবশুক। কারণ, নিজ মন্তকাদি পদার্থ বিষয়ে কোন সংস্কার না থাকিলে এরপ স্বপ্ন হইতে পারে না। যে ব্যক্তি কখনও ছেদনক্রিয়া দেখে নাই অথবা ভদ্বিয়ে ভাহার অন্ত কোনরূপ জ্ঞানও নাই, সে ব্যক্তি স্বপ্নেও ছেদনক্রিয়াকে ছেদন বলিয়া বুঝিতে পারে না। ফলকথা, স্বপ্নজানের সমস্ত বিষয়ই পৃথক্ পৃথক্রপেও পুর্বান্তভূত না হইলে তদিষয়ে স্বপ্নজ্ঞান জন্মিতে পারে না। কারণ, স্বপ্নজ্ঞান সংস্কারজন্ম। মহর্ষি গোতমও এই সূত্রে স্বপ্নজ্ঞানকে স্মৃতি ও সংকল্পের তুল্য বলিয়া উক্ত দিদ্ধান্তই প্রকাশ করিয়াছেন এবং উহার দারা তাহার মতে স্বপ্নজ্ঞান যে, স্মৃতি নহে, কিন্তু স্মৃতির স্থায় সংস্কারবিশেষজন্ত অলৌকিক প্রভাক্ষবিশেষ, ইহাও হুচনা করিয়াছেন। বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপানও স্বপ্নজ্ঞানকে অলৌকিক এত্যক্ষবিশেষই বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মতে একেবারে অনুমুত্ত অপ্রসিদ্ধ পদার্থে সংস্কার না থাকার অদৃষ্টবিশেষের প্রভাবেই স্বপ্নজ্ঞান জন্মে, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। বৈশেষিকাচার্য্য শ্রীধর ভট্ট ইহা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন'। কিন্তু মহর্ষি গোতমের এই স্থাত্মনারে ভারাচার্য্যগণ উহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহানিগের মতে স্বপ্নজ্ঞান সর্ব্বতই সংস্কার-বিশেষজ্ঞ, স্মুতরাং সর্ব্বব্রই পূর্বামুভূতবিষয়ক। মীমাংসাচার্য্য ভট্ট কুমারিলও বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ-মত খণ্ডন করিতে দর্ক্তাত্র স্বপ্নজ্ঞানকে পূর্ব্বান্মভূত বাহ্য পদার্থবিষয়ক বলিয়াই বিচারপূর্ব্বক সমর্থন করিয়াছেন<sup>2</sup>। তিনি উহা সমর্থন করিতে ইহাও বলিয়াছেন যে, স্থপঞ্জানের কোন বিষয় ইহ জন্মে অমুভূত না হইলেও পূর্ব্তন কোন জন্মে উহা অবশ্য অমুভূত। যে কোন জন্মে, যে কোন কালে, যে কোন দেশে অনুভূত বিষয়ই স্থপ্নজ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। নৈয়ায়িকসম্প্রদায়েরও ইহাই

১। অত্যন্তাপ্রসিদ্ধের্ অতঃ পরতশ্চাপ্রতীতের্ চন্দ্রাদিতা ভক্ষণাদির্ জ্ঞানং, তন্দুৡাবেব, অনন্ত ভূতেরু সংস্কারাভাবাৎ। —"আয়কললী", ১৮৫ পৃঠা।

বর্গাদিপ্রতায়ে বাহং সর্ক্প। নহি নেগাতে। সর্ক্রিলখনং বাহং দেশকালাভণায়কং ।
 জন্মভোকত্র ভিন্নে বা তথা কালাভরেংপি বা। তদেশো বংভাবেশো বা বর্গজনত গোচনঃ ।

<sup>—</sup>শ্লোকবার্ত্তিক, "নিরালম্বনবাদ", ১১৭—১ I

কিমিতি মেবাতেহত আহ সক্তি তি বাজ্মের বেশাওরে ক্লাওবে বাহত্ত্তমের করে আর্থানাথ পোরবশাও সিমিছিতদেশকালবতর বিধ্যাতহতে, হৃদ্ধি ন বাজ্যভাব ততি। নত্ অন্তত্মের করি করিং বর্গেনাতহত আহ "জন্মনী"তি। অন্তরদিবসাত্ত্তত করে ব্রুমানবদ্বস্মার কৃতিরের হবং অন্নিমিতি নিশ্বিতে, অভাতারি কৃতির মেব কৃত্য তত্ত্বালি কৃতির বৃত্য ক্রাভব ক্রেছ্ড ক্রাভ্ ক্রান্ অন্তত্ত্ত্বালি প্রিক্তি ক্রিছ ক্রিছিল ক্র

সিদ্ধান্ত। কিন্তু বিশেষ এই যে, কুমারিলের মতে স্বপ্নজ্ঞান স্মৃতিবিশেষ, উহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে। কুমারিলের মতের ব্যাখ্যাতা পার্থনার্থি মিশ্র ইহা সমর্থন করিয়াছেন। ভগবান শঙ্করাচার্য্যও বেদাস্তস্থ্রামুনারে স্বপ্নদর্শনকে শ্বৃতি বলিয়া, উহা যে, জাগ্রদবস্থার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে বিলক্ষণ, স্বতরাং উহাকে দৃষ্টান্ত করিয়া বিজ্ঞানবাদের সমর্থন করা যায় না, ইহা বুঝাইয়াছেন<sup>3</sup>। স্বতরাং তাঁহার মতেও স্বপ্নজ্ঞান যে, সর্ব্বভ্রই সংস্কারবিশেষজ্ঞ, স্কুত্রবাং পূর্ব্বান্তভূতবিষয়ক, ইহা বুঝা যায়। কারণ, যাহা স্মৃতি, তাহা সংস্কার বাতীত জন্মে না। যে বিষয়ে যাহার সংস্কার নাই, তাহার তদ্বিষয়ে স্মরণ হয় না, ইহা সর্ব্বস্মত। পুর্বান্তুত্ব ব্যতীতও সংস্কার জন্মিতে পারে না। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকসম্প্রদায়ের কথা এই যে, স্থপ্নের পরে জাগরিত হইলে "আমি হস্তী দেখিয়াছিলাম," "আমি পর্বত দেখিয়াছিলাম" ইত্যাদিরপেই ঐ স্থাদর্শনের মান্স জ্ঞান জন্ম ; তদ্বারা বুঝা যায়, ঐ স্বপ্নজ্ঞান প্রত্যক্ষবিশেষ। উহা স্মৃতি হইলে আমি "হস্তী স্মরণ করিয়াছিলাম" ইত্যাদিরূপেই উহার জ্ঞান হইত। পরন্ত স্বপ্নজ্ঞান স্মৃতি হইলে স্বপ্নস্থলে বিবর্ত্তবাদী বৈদান্তিকসম্প্রদায়ের মিথ্যা বিষয়ের স্থাষ্ট ও উহার প্রাতিভাদিক সন্তা স্বীকারের প্রয়োজন কি ? ইহাও বিচার্যা। সে যাহাই হউক, ফলকথা, অপ্রজ্ঞানের বিষয় যে, অলীক নহে এবং সমস্ত অপ্রজ্ঞানই যে, পূর্বামুভূত-বাহ্ম-পদার্থবিষয়ক, ইহা ভট্ট কুমারিল ও শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতিও দমর্থন করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের মতে ঐ দমস্ত বাহ্ন বিষয় দৎ না হইলেও অদৎও নহে। কারণ, অদৎ বা অলীক পদার্থের উপলব্ধি হয় না। কিন্তু স্বপ্নজ্ঞানের বিষয়গুলি পূর্ব্বানুভূত, ইহা স্বীকার্য্য হইলে তদ্-দৃষ্টাত্তে প্রমাণ ও প্রমেয়কে অদৎ বা অলীক বলা বায় না। কারণ, স্বপ্নজ্ঞানের বিষয়গুলিও অলীক নহে। যাহা পূর্জামুভূত, তাহা অলীক হইতে পারে না, ইহাই এথানে মহর্ষির মূল তাৎপৰ্য্য 1981

ভাষ্য। এবঞ্চ দতি---

### সূত্ৰ। মিথ্যোপলব্ধের্ষিনাশস্তত্ত্ব-জ্ঞানাৎ স্বপ্নবিষয়াভি-মানপ্রণাশবৎ প্রতিবোধে ॥৩৫॥৪৪৫॥

অনুবাদ। এইরূপ হইলেই অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান তত্ত্তজ্ঞানরূপ প্রধানাশ্রিত হইলেই তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশ হয়—যেমন জাগরণ হইলে স্বপ্নে বিষয়ভ্রমের বিনাশ হয়।

ভাষ্য। স্থাণো পুরুষোহয়মিতি ব্যবসায়ো মিথ্যোপলব্ধিঃ—অতস্মিং-স্তদিতি জ্ঞানং। স্থাণো স্থাণুরিতি ব্যবসায়স্তত্ত্বজ্ঞানং। তত্ত্ব-জ্ঞানেন চ

৩। "বৈৰ্ণ্জাচ্চ ন স্বপ্লাদিবং" (বেদান্তসূত্র, ২,২,২৯)। অপিচ স্মৃতিরেবা শং স্বপ্লবণীনং উপলক্ষিপ্ত জাগরিত-জনেং, স্মৃত্যুপলক্ষোশ্চ প্রতাক্ষন্তবং স্বয়মনুভূষ্তে" ইতাদি শ্রীরক্তাধা।

মিথ্যোপলব্ধিনিবর্ত্ত্যতে,—নার্থঃ স্থাপুরুষদামান্ত নক্ষণঃ। যথা প্রতিবাধে যা জ্ঞানরতিস্তয়া স্বপ্রবিষয়াভিমানো নিবর্ত্ত্যতে, — নার্থো বিষয়ন্দামান্ত লক্ষণঃ। তথা মায়া-গন্ধর্বনগর-মৃগত্ফিকাণামপি যা বুদ্ধয়োহতিশিং-স্তাদিতি ব্যবদায়াস্তত্ত্রাপ্যনেনিব কল্লেন মিথ্যোপলব্ধিবিনাশস্তত্ত্ব-জ্ঞানামার্থ-প্রতিষেধ ইতি।

উপাদানবচ্চ মায়াদিষু মিথ্যাজ্ঞানং। প্রজ্ঞাপনীয়দরূপঞ্চ দ্রব্যম্পাদায় দাধনবান্ পর্দ্য মিথ্যাধ্যবদায়ং করোতি—দা মায়া। নীহার-প্রভূতীনাং নগর-রূপদিয়েবেশে দূরায়গরবৃদ্ধিরুৎপদ্যতে, — বিপর্যয়ে তদভাবাৎ। সূর্যমরীচিয়্ ভৌমেনোম্মণা দংস্টেয়্ স্পান্দমানেয়্দকবৃদ্ধিভিবতি, দামাশ্রগ্রহণাৎ। অন্তিকস্থস্থ বিপর্যয়ে তদভাবাৎ। কচিৎ ক্লাচিৎ ক্সভিচ্চ ভাবায়ানিমিত্তং মিথ্যাজ্ঞানং।

দৃষ্ঠঞ্চ বৃদ্ধিবৈতং মায়াপ্রয়োক্ত্যুঃ পরস্থ চ, দূরান্তিকস্থয়োর্গন্ধবিনগর-মুগতৃষ্ণিকাস্থ,—স্থপ্রপ্রতিবৃদ্ধয়োশ্চ স্বপ্রবিষয়ে। তদেতৎ সর্বাস্থাভাবে নিরুপাখ্যতায়াং নিরাত্মকত্বে নোপপদ্যত ইতি।

অনুবাদ। স্থাপুতে "ইহা পুরুষ" এইরূপ নিশ্চয় মিথ্যাজ্ঞান ( অর্থাৎ ) তদ্ভিন্ন পদার্থে "তাহা" এইরূপ জ্ঞান। স্থাপুতে ইহা "স্থাপু"—এইরূপ নিশ্চয় তত্বজ্ঞান। কিন্তু তত্বজ্ঞান কর্ত্ত্বক মিথ্যাজ্ঞান নিবর্ত্তিত হয়, স্থাপু ও পুরুষসামাল্যরূপ পদার্থ নিবর্ত্তিত হয় না। যেমন জাগরণ হইলে যে জ্ঞানোৎপত্তি হয়, তৎকর্ত্ত্বক স্বপ্নে বিষয়্ম আন নিবর্ত্তিত হয়, বিষয়সামাল্যরূপ পদার্থ নিবর্ত্তিত হয় না, অর্থাৎ জাগ্রহ ব্যক্তির জ্ঞানের দারা স্বপ্রবিষয় পদার্থের অভাব বা অলীকত্ব সিদ্ধ হয় না। তত্রূপ মায়া, গন্ধর্বনগর ও মৃগত্বিক্ষার সম্বন্ধেও তদ্ভিন্ন পদার্থে "তাহা" এইরূপ নিশ্চয়াত্মক যে সমস্ত বুদ্ধি জামে, সেই সমস্ত স্থানেও এই প্রকারেই তত্ত্ব-জ্ঞানপ্রযুক্ত মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশ হয়, পদার্থের অর্থাৎ ঐ সমস্ত ভ্রমবিষয় পদার্থস্ব সভাব হয় না।

পরন্ত মায়া প্রভৃতি স্থলে মিথ্যাজ্ঞান উপাদানবিশিক্ট অর্থাৎ নিমিত্তবিশেষজন্য।
যথা—"সাধনবান্" কর্থাৎ মায়া প্রয়োগের উপকরণবিশিক্ট মায়িক ব্যক্তি "প্রজ্ঞাপনীয়
সরূপ" অর্থাৎ যাহা দেখাইবে,তাহার সমানাকৃতি দ্রব্যবিশেষ গ্রহণ করিয়া অপরের মিথ্যা
অধ্যবসায় অর্থাৎ ভ্রমাত্মক নিশ্চয় জন্মায়,—তাহা মায়া। নীহার প্রভৃতির নগররূপে
সন্নিবেশ হইলে অর্থাৎ আকাশে হিম বা মেঘাদি গন্ধর্বনগরের ন্যায় সন্নিবিষ্ট হইলেই

দূর হইতে নগরবৃদ্ধি উৎপন্ন হয়। যেহেতু "বিপর্য্যায়" অর্থাৎ আকাশে নীহারাদির নগররূপে সন্ধিবেশ না হইলে সেই নগরবৃদ্ধি হয় না। সূর্য্যকিরণ ভৌম উল্লা কর্তৃক সংস্থাই হইয়া স্পান্দনিশিষ্ট হইলেই সাদৃশ্যপ্রত্যক্ষবশতঃ (তাহাতে) জলবৃদ্ধি জন্মে। যে হেতু নিকটস্থ ব্যক্তির "বিপর্য্যায়"প্রযুক্ত অর্থাৎ সাদৃশ্যপ্রত্যক্ষের অভাববশতঃ সেই জল্জাম হয় না। (ফলিতার্থ) কোন স্থানে, কোন কালে, কোন ব্যক্তিবিশেষেরই "ভাব" অর্থাৎ ঐ সমস্ত জ্ঞানের উৎপত্তি হওয়ায় ভ্রমজ্ঞান নির্নিমিত্তক নহে অর্থাৎ নিমিত্তবিশেষজন্য।

পরন্ত মায়াপ্রয়োগকারী ব্যক্তি এবং অপর অর্থাৎ মায়ানভিজ্ঞ দ্রম্থী ব্যক্তির বৃদ্ধির ভেদ দেখা যায়। দূরস্থ ও নিকটস্থ ব্যক্তির গন্ধর্বনগর ও মরীচিকা বিষয়ে এবং স্থপ্ত ও প্রতিবৃদ্ধ ব্যক্তির স্থাবিষয়ে বৃদ্ধির ভেদ দেখা যায়। সেই ইহা অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত বৃদ্ধিষৈত, সকল পদার্থের অভাব হইলে (অর্থাৎ) নিরুপাখ্যতা বা নিঃস্বরূপতা হইলে উপপন্ন হয় না, অর্থাৎ সকল পদার্থ ই অলীক হইলে সকলেরই একরূপই বৃদ্ধি জন্মিবে, বিভিন্নরূপ বৃদ্ধি জন্মিতে পারে না।

টিপ্পনী। পূর্ব্ধাক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, ভ্রমজ্ঞানের বিপরীত যথার্থজ্ঞান বা তত্ত্বন্ধান স্থীকার করিলে তদ্বারাও পূর্ব্বজ্ঞাত ভ্রমজ্ঞানের বিষয়গুলির অলাকত্ব প্রতিপর হইবে। কারণ, তত্ত্বজ্ঞান হইবে তথন বুঝা যাইবে যে, পূর্ব্বজাত ভ্রমজ্ঞানের বিষয়গুলি নাই, উহা থাকিলে কথনই ভ্রমজ্ঞান হইতে না; স্থতরাং উহা অলীক। মহর্বি এ জন্য পরে এই স্থত্রের দারা দিদ্ধান্ত বলিয়াছেন যে, যেমন জাগরণ হইলে স্থাপ্ন বিষয়ভ্রমের নিবৃত্তি হয়, তত্রপ সর্ব্বত্তি ভ্রমজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, তির্মজ্ঞানপ্রযুক্ত ভ্রমজ্ঞানেরই নিবৃত্তি হয়, কিন্তু ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ের অলীকত্ব প্রতিপর হয় না। ভাষ্যকার ইহা দৃষ্টান্ত দারা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, স্থাপ্তে পুরুষবৃদ্ধি, পুরুষভিন্ন পদার্থে পুরুষবৃদ্ধি, স্থতরাং উহা মিথ্যা উপলব্ধি অর্থতে প্রক্রান পদার্থে পুরুষবৃদ্ধি, স্থতরাং উহা মিথ্যা উপলব্ধি অর্থতে পুরুষবৃদ্ধি তত্বজ্ঞান বা যথার্থজ্ঞান। ঐ তত্বজ্ঞান জন্মিলে সেই পূর্ব্বজ্ঞাত স্থাপ্তে পুরুষবৃদ্ধির প ভ্রমজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, কিন্তু স্থাপু ও পুরুষরূপ পদার্থনিয়ান্য অর্থাৎে সামান্যতঃ সমস্ত স্থাপু ও সমস্ত পুরুষ পদার্থের নিবৃত্তি বা অভাব হয় না। অর্থাৎ তত্বজ্ঞানের দারা ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ের অলীকত্ব প্রতিপন্ন হয় না। যেমন জাগরণ হইলে তথন যে জ্ঞানাৎপত্তি হয়, তজ্জনা স্থাকালীন বিষয়ভ্রমেরই নিবৃত্তি হয়, কিন্তু ঐ স্থাপের বিষয়-সামান্যের নিবৃত্তি হয় না। অর্থাৎ তদ্বারা স্থাজ্ঞানের বিষয়ের অলীকত্ব প্রতিপন্ন হয় না।

ভাষ্যকার মংঘির এই স্থান্তে দৃষ্টান্তবাক্যের ব্যাখ্যা করিয়া, পরে এই স্থান্তর দ্বারাই পূর্ব্বোক্ত "মায়াগন্ধর্বনগরমুগত্ফিকাদ্বা" (৩২শ) এই স্থান্ত্রেক্ত দৃষ্টান্তের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, তজপ অর্থাৎ অপ্নে বিষয়ল্রমের ভাষ্য পূর্ব্বোক্ত মায়া, গন্ধর্বনগর ও মরীচিকাস্থলেও বে সমস্ত ভ্রমজ্ঞান জ্বানে, দেই সমস্ত ভ্রমজ্ঞান স্থালেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারেই তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত ভ্রমজ্ঞানেরই

নিবৃত্তি হয়, ভ্রমজ্ঞানের বিষয় সেই সমস্ত পদার্থের অভাব হয় না। অর্থাং ঐ সমস্ত স্থান পরে তত্ত্বজ্ঞান হইলে তদ্দ্রারা বিষয়ের অলীকত্ব প্রতিপন্ন হয় না। তত্ত্বজ্ঞান ভ্রমজ্ঞানের বিয়য়ের বিরোধী নহে। স্কতরাং উহা ভ্রমজ্ঞানেরই নিবর্ত্তক হয়, বিয়য়ের নিবর্ত্তক হয় না। ভ্রমজ্ঞানের ঐ সমস্ত বিয়য় সেই স্থানে বিদ্যমান না থাকাতেই ঐ জ্ঞান ভ্রম। কিন্তু ঐ সমস্ত বিয়য় একেবারে অসৎ বা অলীক নহে। অলীক হইলে তদ্বিয়য়ের কোন জ্ঞানই জন্মিতে পারে না। কারণ, "অসৎখ্যাতি" স্থীকার করা যায় না। পরস্ত অলীক হইলে তদ্বিয়য়ের য়থার্থ-জ্ঞান অসম্ভব। য়থার্থজ্ঞান ব্যতীতও ভ্রমজ্ঞান জন্মিতে পারে না, ইহা পুর্বের ক্থিত হইয়াছে। স্কতরাং ভ্রমজ্ঞানের বিয়য়সমূহ য়থার্থ জ্ঞানেরও বিয়য় হওয়ায় উহা কোন মতেই অলীক হইতে পারে না। অসৎখ্যাতিবাদীর কথা পরে পাওয়া যাইবে।

পূর্ব্বেক্ত "মায়াগন্ধর্বনগর" ইত্যাদি স্থলোক্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ ও প্রমেয়বিষয়ক কানকেও মিথা বা ভ্রম বলিয়া প্রমাণ ও প্রমেয় পদার্থকে যে, অসৎ বা অলীক বলিয়া প্রতিপান করা যায় না, ইহা সমর্থন করিতে ভাষ্যকার পরে নিজে বিশেষ যুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন যে, মায়া প্রভৃতি স্থলে বে মিথা। জ্ঞান বা ভ্রম জন্মে, তাহা উপাদানবিশিষ্ট অর্থাৎ নিমিন্তবিশেষজ্ঞ। "উপাদান" শব্দের দ্বারা যে, এখানে নিমিন্তবিশেষই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত, ইহা তাঁহার উপসংহারে "নানিমিন্তং মিথাাজ্ঞানং" এই বাক্যের দ্বারা বুঝা যায়। নিমিন্তবিশেষ বা সামগ্রীবিশেষ অর্থও "উপাদান" শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। ভাষ্যকারের মুক্তি এই যে, মায়া প্রভৃতি স্থলে যেমননিমিন্তবিশেষজ্ঞই ভ্রমজ্ঞান জন্মে, তত্মপ প্রমাণ ও প্রমেয়বিষয়ক ভ্রান স্থলে ভ্রমজনক প্ররূপ কোননিমিন্তবিশেষজ্ঞই হইবে। কিন্তু সর্ব্বেত্ব প্রমাণ ও প্রমেয়বিষয়ক ভ্রান স্থলে ভ্রমজনক প্ররূপ কোননিমিন্তবিশেষ নাই। অত এব সর্ব্বেত্রই প্রমাণ ও প্রমেয়বিষয়ক ভ্রান স্থলে ভ্রমজনক প্ররূপ কোননিমিন্তবিশেষ নাই। অত এব সর্ব্বিত্রই প্রমাণ ও প্রমেয়বিষয়ক ভ্রান স্থলে ভ্রমজনক প্ররূপ কোন

ভাষ্যকার পরে যথাক্রমে মায়া, গন্ধর্বনগর ও মরীচিকাস্থলে ভ্রমজ্ঞান যে নিমিত্তবিশেষজন্ত, ইহা বুঝাইবার জন্ত প্রথমে "মায়া"র ব্যাথ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, মায়াপ্রয়োগের উপকরণবিশিষ্ট মায়িক ব্যক্তি দ্রষ্টাদিগকে যাহা দেখাইবে, তাহার দদৃশাক্তি দ্রবাবিশেষ প্রহণ করিয়া অপরের ভ্রমজ্ঞান উৎপর করে, তাহাই মায়া। ভাষ্যকারের এই ব্যাথ্যা দ্রারা বুঝা যায় যে, ঐ স্থলে মায়িক ব্যক্তি অপরের যে ভ্রম উৎপর করে, ঐ ভ্রমজ্ঞানকে তিনি "মায়া" বলিয়াছেন। বস্তুতঃ ঐ ক্রজালিক-ভ্রমজ্ঞানবিশেষও যে, "মায়া" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বকালে কথিত হইয়াছে, ইহা "অভিজ্ঞানশকুস্তল" নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে মহাকবি কালিদাদের "হ্বপ্নো ন্থ মায়া ন্থ মতিভ্রমো ন্থ" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারাও বুঝা যায়। কিন্তু ঐ ক্রজালিক ব্যক্তি অপরের ভ্রম উৎপাদন করিতে যে মল্লাদির প্রয়োগ করে, উহাও যে, "মায়া" শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে, ইহাও পরে ভাষ্যকারের "মায়াপ্রয়োজ্লুঃ" এই বাক্যের দ্বারা বুঝা যায়। "মায়া" শব্দের দন্ত, দ্রা, কাপট্য প্রভৃতি আরও বহু অর্থ আছে। শত্রজ্ঞারের জন্ত রাজার আশ্রমণীর শাল্লোক্ত সপ্রবিধ উপারের মধ্যে "মায়া" ও ইক্রজাল পৃথক্রপে কথিত হইয়াছে। তল্মধ্যে "মায়া" কাপট্যবিশেষ। উহাতে মন্ত্রভাদির আবশ্রকতা নাই। কিন্তু ইক্রজালে মন্ত্রভ্রাদির আবশ্রকতা আছে। "বীর-

মিত্রোদর" নিবন্ধে (রাজনীতিপ্রকাশ, ৩০৪—৬ পৃষ্ঠার) শাস্ত্রপ্রমাণের দারা ইহা বর্ণিত হইয়াছে। "দন্তাত্তেয়তত্ত্র" মন্ত্রবিশেষদাধ্য ইন্দ্রজালের দ্বিস্তর বর্ণন আছে। "ইন্দ্রজাল তন্ত্রে" ওষ্থিবিশেষ্বাধ্য ইক্সজালে মণ্ড বর্ণন হইয়াছে। কপটতা অর্থেও "মায়া" শব্দের প্রয়োগ আছে। এই অধ্যান্তের প্রথম মান্তিকের তৃতীয় স্থাত্তের বৃত্তিতে বিশ্বনাথ লিথিয়াছেন,—"পর-বঞ্চনেচ্ছা মায়া"। এইরূপ শম্বাস্থরের "মায়া"ও শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। এ জন্ম মায়ার একটা নাম "শাম্বরা"। শম্বরাস্থর হিরণ্যকশিপুর আদেশে প্রহলাদকে বিনাশ করিবার জন্ম নায়া স্ফষ্টি ক্রিয়াছিল এবং বালক প্রহলাদের দেহ রক্ষার্থ ভগবান বিষ্ণুর স্থদর্শন চক্রকর্ত্ত ক শম্বাস্থরের সহস্র মায়া এক একটা করিয়া খণ্ডিত হইয়াছিল, ইহা বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে'। শ্রীমদ্-ভাগবতের দশম ক্ষেত্র ৫৫শ অধ্যায়েও শ্বরা স্থারের মারাশতবিজ্ঞতা এবং মারাকে আশ্রয় করিয়া প্রতান্ত্রের প্রতি অন্ত নিঃক্ষেপ বণিত হইরাছে'। তদ্বারা ঐ মায়া যে শম্বাস্থরের অন্তবিংশ্য হইতে ভিন্ন পদার্থ, ইহাই বুঝা যায়। বস্তুতঃ শাস্তাদিগ্রন্থে অনেক স্থান মায়ার কার্য্যকেও মায়া বলা হইরাছে। পুর্ব্বোদ্ধত বিষ্ণুপুরাণের বচনেও শম্বরাস্থরের মায়াস্মষ্ট অস্ত্রসহস্রকেই "মায়াসহস্র" বলা হইয়াছে বুঝা যায়। কিন্তু তদ্বারা অস্ত্রাদির অস্তরিশেষই "মায়া" শব্দের বাচ্য, ইহা নির্দ্ধারণ করা যার না। পরস্ত আস্থরী মারার তার রাক্ষদী মারাও "মারা" শব্দের দারা কথিত হইয়াছে। **এমদ**ভাগৰতে মুগৰূপধারী রাক্ষ্য মারীচকে "মায়ামুগ' বলা হইয়াছে"। কিন্তু মারীচের মারা ও উহার কার্য্য তাহার কোন অস্ত্রবিশেষ নহে। রামান্সজের মতে মারীচের মায়া কি, তাহা "সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে" মাধবাচার্যাও কিছু বলেন নাই। এইরূপ প্রমেশ্বরের শক্তিবিশেষও বেনাদি শাস্ত্রে "মাঘা" শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বাচার্য্যগণ সেই স্থলে ব্যাথ্যা করিয়া গিয়াছেন,—"অঘটন্ঘটন্-

"সর্বাদর্শনসংগ্রহে" রামান্ত্রদর্শনে মাধবাচার্য "তেন মায়াসহস্রং" ইতাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া রামান্ত্রের মত সমর্থন করিতে বলিয়াছেন বে, বিচিত্র পদার্থ স্কেরমর্থ পারমার্থিক অস্তরাদির অন্তরিশেষ্ট "মায়া" শব্দের বাচা, ইহা উক্ত শ্লোকের দারা বৃঝা যায়। অর্থাৎ শক্ষরাচার্য যে অব.ন্তব মায়া স্থীকার করিয়াছেন, তাহা "মায়া" শব্দের বাচা নহে। শ্রীভাষ্যেও বিষ্ণুপ্রাণের ঐ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু উহার চতুর্থ পালে "একৈকণ্ডেন" এইরূপ পাঠই প্রকৃত। বঙ্গবাদী সংস্করণের বিষ্ণুপ্রাণেও এরূপ পাঠই মুন্তিত হইয়াছে। আধুনিক প্রভাষানি কোন কোন পুতকে "একৈকাংশেন" এইরূপ করিত পাঠ মুন্তিত হইয়াছে। আর্মুণ্ত্রও "একৈকণ্ডেন" এইরূপ প্রয়োগ আছে। উহার অর্থাদি বিষয়ে আলোচনা তৃতীয় ধণ্ডে ১৬০ পৃষ্ঠায় দ্বস্তর।

<sup>—</sup>বিকুপুরাণ, প্রথম অংশ, ১৯শ অবাায়, ১৭।২০॥

২। দ চ মারাং দমাশ্রিক্য দৈতেরীং মর্বর্শিকাং। মুম্চেহস্তমরং বর্বং কার্কো) বৈহার্দোহস্বরঃ ॥ ১০ম।৫৫শ আছে, ২১শ লোক।

৩। সারামৃগং দয়িতয়েপিলতমন্বধাবদ্বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং ।—১১শ স্কল, ৫ম ডঃ, ৩৪শ শ্লোক।

পটীয়দী ঈশ্বরী শক্তির্মায়া"। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মতে ঐ মায়া মিথাা বা অনির্ব্বচনায়। উহাই জগতের মিথ্যা স্থষ্টির মূল। মহানৈরায়িক উদয়নাচার্য্য "ভাষকুস্থমাঞ্জি"র প্রথম স্তবকের শেষ-শ্লোকে স্থায়মতাত্মদারে বলিয়াছেন যে, জীবগণের অনুষ্ঠদমষ্টিই শাস্ত্রে পরমেশ্বরের "মায়া" বলিয়া ক্থিত হইন্নাছে। উহা প্রমেশ্বরের স্পষ্ট্যানিকার্য্যে তাঁহার সহকারি-শক্তি অর্থাৎ সহকারি-কারণ। পরমেশ্বর জীবের ধর্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টসমষ্টিকে অপেক্ষা করিয়াই তদমুদারে স্ষষ্ট্যাদি কার্য্য করেন। ঐ অদৃষ্টসমষ্টি অভিছুর্কোধ বলিয়া উহার নাম "মায়া" অর্থাৎ মায়ার সদৃশ বলিয়াই উহাকে মায়া বলা হইয়াছে। কিন্তু শ্রীমদভগবদগীতার "দৈবী হোষা গুণময়ী মম মারা গুরতায়া" ইত্যাদি বহু শ্লোকে এবং শাস্ত্রে আরও বহু স্থলে যে, জীবগণের অদৃষ্টদমষ্টিই "মায়া" শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে, ইহা বহুবিবাদগ্রস্ত। উদয়নাচার্য্য কুস্কুমাঞ্জলির দ্বিতীয় স্তবকের শেষ শ্লোকেও বলিয়াছেন, "মায়াবশাৎ সংহরন্"। এবং পরমেশ্বর ইন্দ্রজালের স্থার জগতের পুনঃ পুনঃ স্বষ্টি ও সংহার করতঃ ক্রীড়া করিতেছেন, ইহাও ঐ শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন। কিন্তু দেখানেও তাঁহার পুর্বোক্ত কথানুসারে তাঁহার প্রযুক্ত "মায়া" শব্দের দারা জীবগণের অদৃষ্ঠদমষ্টিই বুঝিতে হয়। কিন্তু তিনি দিতীয় স্তবকের দ্বিতীর শ্লোকে "মায়াবৎ সময়াদয়ঃ" এই চতুর্থ পাদে যে মায়াকে দৃষ্টাস্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, উহা ঐন্দ্রজালিক বা বাজীকরের মায়া, ইহা তাঁহার নিজের ব্যাখ্যার দ্বারাই স্পষ্ট বুঝা যায়। পূর্ব্বোক্ত "মায়াগন্ধর্ব" ইত্যাদি স্থাত্মসারে ভাষ্যকারও এখানে সেই মায়ারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বাজীকর যে দ্রব্য দেখাইবে, তাহার সমানাক্ততি দ্রব্যবিশেষ গ্রহণ করিয়া মন্ত্রাদির সাহায়ে দ্রষ্টাদিগের যে ভ্রম উৎপন্ন করে, উহা যেমন মারা, তদ্রুপ ঐ স্থলে তাহার প্রযোজ্য মন্ত্রাদিও তাহার "মায়।" বলিয়া কথিত হয়, ইহা পরে ভাষ্যকারের কথার দ্বারা বুঝা যায়। ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্তরূপে "মায়া"র ব্যাথ্যা করিয়া ঐ স্থলে ভ্রমজ্ঞান যে নিমিত্তবিশেষজন্ত, ইহা বুঝাইয়াছেন। মায়া প্রয়োগ-কারীর মন্ত্রাদি সাধন এবং দ্রবাবিশেষের গ্রহণ ঐ স্থলে ভ্রমজ্ঞানের নিমিন্ত। কারণ, উহা ব্যতীত ঐ ভ্রম উৎপন্ন করা বাম্ন না। ভাষ্যকার পরে গন্ধর্বনগর-ভ্রমও যে নিমিত্তবিশেষজন্ত, ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, নীহার প্রভৃতির নগররূপে দমিবেশ হইলেই দূর হইতে নগরবুদ্ধি জন্মে, নচেৎ ঐ নগরবৃদ্ধি জন্মে না। অর্থাৎ আকাশে হিম বা মেঘ নগরাকারে সন্নিবিষ্ট হইলে দুরস্থ ব্যক্তি তাদৃশ হিমাদিকেই গন্ধর্কানগর বলিয়া ভ্রম করে। ঐ স্থলে হিমাদির নগরাকারে সমিবেশ ও জ্রষ্টার না। তাষ্যকার এথানে সামাগ্রতঃ নগরবুদ্ধি বলিলেও গন্ধর্কনগরবুদ্ধিই তাঁহার বিবক্ষিত। কোন সময়ে আকাশমগুলে উপিত অনিষ্টস্টক নগরকে গন্ধর্কনগর ও "খপুর" বলা হইয়াছে। বৃহৎ-সংহিতার ৩৬শ অধ্যায়ে উহার বিবরণ আছে। গন্ধর্কাদিগের নগর**ও** গন্ধর্কানগর নামে ক্থিত হইয়াছে। মহাভারতের সভাপর্ব্ধে ১৭শ অধ্যায়ে উহার উল্লেখ আছে। কিন্তু আকাশে ঐ গন্ধর্ব্ব-নগর বা অন্ত কোন নগরই বস্তুতঃ নাই। পূর্ব্বোক্ত নিমিত্তবশতঃই আকাশে গন্ধর্ব্বনগর ভ্রম হইরা থাকে। ভট্ট কুমারিল গন্ধর্বনগর ভ্রমস্থলে মেঘ ও পূর্ব্বদৃষ্ঠ গৃহাদিকে এবং মরীচিকায় জল-ভ্রম স্থলে পুর্বান্তভূত জলাদিকে নিমিন্ত বলিয়া ঐ সমস্ত বাহ্য বিষয়কেই ঐ সমস্ত ভ্রমের বিষয়

বলিয়াছেন'। ভাষাকার পরে মরীচিকায় জনভ্রমও যে নিমিন্তবিশেষজন্ত, ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, স্থাকিরণসমূহ ভৌম উন্নার সহিত সংস্ট হইরা স্পন্দনবিশিষ্ট হইলে তাহাতে জনের সাদৃশ্র-প্রতাক্ষবশতঃ দুরস্থ ব্যক্তির জনভ্রম হয়। তাৎপর্য্য এই যে, মরুভূমিতে স্থাকিরণ পতিত হইলে উহা সেই মরুভূমি হইতে উদ্গত উৎকট উন্নার সহিত সংস্ট হইয়া চঞ্চল জনের ন্তায় স্পান্দিত হয়। ঐ সময়ে তাহাতে দূরস্থ মুগাদির জনের সাদৃশ্য প্রত্যক্ষবশতঃ সেই স্থাকিরণেই জন বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্ত নিকটস্থ ব্যক্তির ঐ ভ্রম হয় না। স্মৃতরাং দূরস্বও যে সেথানে ঐ ভ্রমের নিমিন্ত-বিশেষ, ইহা খীকার্যা। এবং মরুভূমিতে পূর্ব্বোক্তরপ স্থাকিরণও ঐ ভ্রমের নিমিন্তবিশেষ। কারণ, এরপ স্থাকিরণ বাতীত যে কোন স্থাকিরণে দূর হইতেও জনভ্রম হয় না। স্বত্রব

ভাষ্যকার শেষে সার যুক্তি প্রকাশ করিয়া ফলিতার্থ ব্যক্ত করিয়াছেন যে, কোন স্থানে কোন কালে কোন ব্যক্তিবিশেষেরই যথন ঐ দমন্ত ভ্রমজ্ঞান জন্মে, দর্ববিত্র দর্বকোলে দকল ব্যক্তিরই উহা জন্মে না, তথন ঐ সমন্ত ভ্রমজ্ঞান নিনিমিত্তক নহে, ইহা স্বীকার্য্য। অর্থাৎ ঐ সমন্ত ভ্রমজ্ঞানে ঐ সমস্ত নিমিন্তবিশেষের কোন অপেক্ষা না থাকিলে সর্ব্বতি সর্ব্বকালে সকল ব্যক্তিরই ঐ সমস্ত ভ্রমজ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষবাদীও তাহা স্বীকার করেন না। অতএব ঐ সমস্ত ভ্রমজ্ঞানে ঐ সমস্ত নিমিত্বিশেষের কারণত্ব স্বীকার করিতে তিনিও বাধা। তাহা হইলে নিমিত্তের অভাবে সর্ব্ববালে সকল ব্যক্তির ঐ সমস্ত ভ্রম জন্মে না. ইহা তিনিও বলিতে পারেন। কিন্তু ঐ সমস্ত নিমিতের সত্তা অস্বীকার করিয়া সর্ব্বত্র সমস্ত বিষয়ের অসতা বা অলীকত্ববশতঃ সকল জ্ঞানেরই ভ্রমত্ব সমর্থন করিতে গেলে দর্ব্বত দর্ব্বকালে দকল ব্যক্তিরই মায়াদিস্থলীয় দেই দমস্ত ভ্রমজ্ঞান কেন জন্মে না, ইহা তিনি বলিতে পারেন না। অতএব ঐ সমস্ত ভ্রমজ্ঞান স্থলে পূর্ব্বোক্ত ঐ সমস্ত নিমিত্তের সতা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে মাঘাদি দুষ্টাত্তের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষবাদী প্রমাণ ও প্রমেয়বিষয়ক সমস্ত জ্ঞানকেই ভ্রম বলিয়া প্রমাণ ও প্রমেয়ের অসন্তা বা অলীকত্ব প্রতিপন্ন করিতে পারেন না। কারণ, মায়াদি স্থলের ভাষ সর্বত্তি সমস্ত ভ্রমেরই নিমিন্তবিশেষ তাঁহারও অবশু স্বীকার্য্য। তাহা হইলে সমস্ত পদার্থ ই অসৎ বা অলীক, ইহা বলা যায় না। স্কুতরাং সমস্ত জ্ঞানকেই ভ্রমও বলা যায় না। অতএব পূর্ব্বপক্ষবাদীর ঐ মত তাঁহার ঐ দৃষ্টান্তের দ্বারা দিদ্ধ হয় না। ভাষ্যকার ইহা সমর্থন করিতে শেষে তাঁহার চরমযুক্তি বলিয়াছেন যে, মায়াপ্রয়োগকারী এবং মায়ানভিজ্ঞ দর্শক ব্যক্তির বৃদ্ধির ভেদ দেখাও যায়। অর্থাৎ মায়াপ্রয়োগকারী ঐশ্রজালিক বা বাজীকর মায়া-প্রভাবে যে সমস্ত দ্রব্য দেখাইয়া থাকে, ঐ সমস্ত দ্রব্য অসত্য বলিয়াই তাহার জ্ঞান হয়। কিন্ত মায়ানভিক্ত দর্শক উহা সত্য বলিয়াই তথন বুঝে। অর্থাৎ ঐ স্থলে ঐন্দ্রজালিকের

গলক্রনগরেহলাপি পুকদৃষ্টং গৃহাদি চ।

পূর্ব্যানুভূত তে,মুঞ্চ রাশ্মতণ্ডোবরং তথা।।

নিজের দর্শন তৎকালেই বাধজ্ঞানবিশিষ্ট, দর্শক্দিগের দর্শন তৎকালে বাধজ্ঞানশৃশ্র। স্থতরাং ঐ হলে ঐ উভয়ের বৃদ্ধি বা জ্ঞান একরূপ নহে। এইরূপ দূরস্থ ব্যক্তির আকাশে যে, গন্ধর্বনগর ভ্রম হয়, এবং মরীচিকায় জলভ্রম হয়, তাহা নিকটস্থ ব্যক্তির হয় না। নিকটস্থ বাক্তি উহা অসতা বলিয়াই বুঝিয়া থাকে। স্থতরাং ঐ স্থলে দূরস্থ ও নিকটস্থ ব্যক্তির বুদ্ধি বা জ্ঞানও একরূপ নহে। কারণ, ঐ স্থলে দূরস্থ ব্যক্তির জ্ঞান হইতে নিকটস্থ ব্যক্তির জ্ঞান বিপরীত। এইরূপ স্থপ্ত ব্যক্তির স্থপ্নরূপ যে জ্ঞান জন্মে, ঐ ব্যক্তি জাগরিত হইলে তথন তাহার স্বপ্নের বিষয়দমূহে সেইরূপ জ্ঞান থাকে না। কারণ, স্বপ্ন কালে যে সকল বিষয় সত্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল, জাগরণের পরে উহা মিথাা বলিয়াই বোধ হয়। অতএব ঐ ব্যক্তির বিভিন্নকালীন জ্ঞান একরূপ নহে। কারণ, উহা বিপরীত জ্ঞান। ভাষাকার উপদংহারে তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, সকল প্রার্থের অভাব হইলে অর্থাৎ সকল প্রদার্থ ই নিরুপাখ্য বা নিংম্বরূপ হইলে পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধিভেদের উপপত্তি হয় না। তাৎপর্যা এই যে, যদি দকল পদার্থ ই অলীক হয়, কোন পদার্থেরই স্বরূপ বা সন্তা না থাকে, তাহা হইলে পুর্ব্বোক্ত স্থলে কাহারই জ্ঞান হইতে পারে না। জ্ঞান স্বীকার করিলেও সকল ব্যক্তিরই একরূপই জ্ঞান হইবে। কারণ, ঘাহা মলীক, তাহা সকলের পক্ষেই অনীক। তাহা কোন কালে কোন স্থানে কোন ব্যক্তি সভ্য বলিয়া বুঝিবে এবং কোন ব্যক্তি তাহা অদৎ বলিয়া ব্ঝিবে, ইহার কোন হেতু নাই। হেতু স্বীকার করিলে সার সকল পদার্থবৈই অলীক বলা যাইবে না। হেতু স্বীকার করিয়া উহতেকও অলীক বলিলে ঐ হেতু কোন কার্য্যকারী হয় না। কারণ, যাহা গগনকু স্কুমবৎ অলীক, তাহা কোন কার্য্যকারী হইতে পারে না। কার্য্যকারী বুলিয়া স্বীকার করিলেও সকলের পক্ষেই সমান কার্য্যকারী হইবে। ফলকথা, পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে পূর্ব্বোক্ত মায়াদি স্থলে বুদ্ধিভেদের কোনরূপেই উপপত্তি হইতে পারে না। ভাষ্যকার "দর্বস্থা ভাবে" এই কথা বলিয়া ঐ "অভাবে" এই পদের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন,— "নিরুপাথাতারাং"। পরে উহারই ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন,--"নিরাত্মকত্ত্ব"। সকল পদার্থের অভাব অর্থাৎ নিরু বাধ্যতা। "নিরুপাধ্যতা" শব্দের অর্থ "নিরাত্মকত্ব" অর্থাৎ নিঃস্বরূপতা। সকল পদার্থ ই নিঃস্বরূপ, ইহা বলিলে সকল পদার্থ ই অত্যন্ত অসৎ অর্থাৎ অলীক, ইহাই বলা হয়। তাহা হুইলে ভাষ্যকারের এই শেষ কথার দ্বারা তাঁহার পূর্ন্বোক্ত সর্ব্বাভাববাদীই যে, এথানে তাহার অভিমত পূর্ব্বপক্ষবাদী, ইহা ব্রা যায়। কিন্তু তাৎপর্য্যটীকাকার পূর্ফোক্ত "স্বপ্রবিষয়াভিমানবৎ" ইত্যাদি (৩১ম) পূর্ব্রপক্ষস্ত্তের অবতারণায় বিজ্ঞানবাদীকেই পূর্ব্রপক্ষবাদী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বার্ত্তিককারও পূর্ন্মে বিশেষ বিচারপূর্ন্মক বিজ্ঞানবাদেরই খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকারের কথার দ্বারা তিনি যে, এখানে বিজ্ঞানবাদেরই খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা স্থামরা বুঝিতে পারি না। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ যে ভাবে বিজ্ঞানবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এথানে ভাষাকারের কথার দ্বারা বুঝা যায় না, তাহারা জ্ঞান হইতে অতিরিক্ত জ্ঞের স্বীকার করেন নাই। জ্ঞানই তাঁহাদিগের মতে জ্জের বিষয়ের স্বরূপ। স্থতরাং তাঁহাদিগের মতে সকল পদার্থ নিরাম্মক বা নিঃস্বরূপ নহে। পরে हेश वाक रहात गण्या

### সূত্ৰ। বুদ্ধেশ্চৈবং নিমিত্তসন্তাবোপলম্ভাৎ॥৩৩॥৪৪৩॥

অনুবাদ। এইরূপ বুদ্ধিরও অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ের ন্যায় ভ্রমজ্ঞানেরও সতা আছে, যেহেতু (ভ্রমজ্ঞানের) নিমিত্ত ও সতার উপলব্ধি হয়।

ভাষ্য। মিথ্যাবুদ্ধেশ্চার্থবদপ্রতিষেধঃ। কল্মাৎ? নিমিত্তোপলক্তাৎ সন্তাবোপলন্তাচ্চ। উপলভ্যতে হি মিথ্যাবুদ্ধিনিমিত্তং,
মিথ্যাবুদ্ধিশ্চ প্রত্যাত্মমুৎপন্না গৃহুতে, সংবেদ্যত্বাৎ। তল্মাৎ মিথ্যাবুদ্ধিরপ্যস্তীতি।

শুবাদ। ভ্রমজ্ঞানেরও "মর্থে"র গ্রায় সর্থাৎ উহার বিষয়ের গ্রায় প্রতিষেধ ( অভাব ) নাই অর্থাৎ সন্তা আছে। ( প্রশ্ন ) কেন ? ( উত্তর ) নিমিত্তের উপলব্ধি-বশতঃ এবং সন্তার উপলব্ধি-বশতঃ। বিশদার্থ এই যে, যেহেতু ভ্রমজ্ঞানের নিমিত্ত উপলব্ধ হয়। জ্ঞাত হয়, কারণ, ( ভ্রমজ্ঞানের ) "সংবেদ্যত্ব" মর্থাৎ জ্ঞেয়ত্ব আছে। অতএব ভ্রমজ্ঞানও আছে।

টিপ্লনী। মহর্ষি পুর্ব্বোক্ত (৩০।১৪।৩৫) তিন স্থত্যের দারা ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ের সন্তা সমর্থন করিয়া, এখন ঐ ভ্রমজ্ঞানেরও সন্তা সমর্থন করিতে এবং তদ্বারাও জ্ঞের বিষয়ের সন্তা সমর্থন করিতে এই স্থতের দারা বলিয়াছেন যে, এইরূপ অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ের স্থায় ভ্রমজ্ঞানেরও সন্তা আছে। ভাষ্যকার মহর্ষির বিবক্ষাত্রশারে এখানে স্থগ্রোক্ত "বুদ্ধি" শব্দের দ্বারা মিথ্যা বুদ্ধি অর্থাৎ ভ্রম জ্ঞানকেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং "অপ্রতিষেধঃ" এই পদের অধ্যাহার করিয়া প্রথমে মহর্ষির সাধ্য প্রকাশ করিয়া-ছেন। "প্রতিষেধ" বলিতে অভাব অর্থাৎ অসন্তা। স্থতরাং "অপ্রতিষেধ" শব্দের দারা অসন্তার বিপরীত সত্তা বুঝা যায়। বার্ত্তিককার উদ্দোতিকরের উদ্ধৃত স্থতের শেষে "অপ্রতিষেধঃ" এই পদের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু "ভায়স্থচীনিবন্ধা"দি গ্রন্থে "বুদ্ধেশৈচবং নিমিত্তসভাবোপলন্তাৎ" এই পর্যান্তই স্থান্ত্রপাঠ গৃহীত হইয়াছে। মহর্ষি ভ্রমজ্ঞানের সন্তা সাধনের জন্ম হেতুবাক্য বলিয়াছেন "নিমিত্তসন্তাবোপলস্তাৎ"। হন্দ সমাদের পরে প্রযুক্ত "উপলম্ভ" শব্দের "নিমি**ত্ত" শব্দ** ও "সদ্ভাব" শব্দের সহিত সম্বন্ধবশতঃ উহার দারা বুঝা যায়—নিমিত্তের উপলব্ধি এবং সম্ভাবের উপলব্ধি। "দন্তাব" শব্দের দ্বারা বুঝা ধার—সতের অসাধারণ ধর্ম্ম সন্তা। ভাষ্যকার মহর্ষির ঐ হেতুদ্বয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যেহেতু ভ্রমজ্ঞানের নিমিত্তের উপলব্ধি হয় এবং ঐ ভ্রমজ্ঞান প্রত্যেক আত্মাতে উৎপন্ন হইয়া জ্ঞাত হয়। কারণ, উহা সংবেদ্য অর্থাৎ জ্ঞেয়। তাৎপর্য্য এই যে, ভ্রমজ্ঞান উৎপন্ন হইলে প্রত্যেক আত্মাই মনের দারা উহা প্রত্যক্ষ করে। কারণ, ভ্রমজ্ঞানেরও মান্দ প্রত্যক্ষ হওয়ায উহাও জের। সর্বতি ভাম বলিয়া উহার বোধ না হইলেও উহার স্বরূপের প্রত্যক্ষ অবশুই হয়।

স্থাতরাং উহার সন্তার উপলব্ধি হওয়ায় উহারও অন্তিত্ব আছে। এবং উহার নিনিত্রের উপলব্ধি-প্রযুক্তও উহার সন্তা স্থীকার্যা। কারণ, বাহার নিমিত্ত আছে, তাহা অসৎ হইতে পারে না। উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, সামান্ত দর্শন, বিশেষের অদর্শন এবং অবিদ্যান কোন বিশেষের আরোপ, ভ্রমজ্ঞানের নিমিত্ত। ভ্রমজ্ঞান স্থীকার করিলে উহার নিমিত্তও স্থীকার করিতেই হইবে। নিমিত্ত স্থীকার করিলে জ্ঞানের বিষয় পদার্থও স্থীকার করিতে হইবে। কারণ, ঐ সমস্ত নিমিত্তও উপলব্ধির বিষয় হয়, এবং উহা বাতীত ভ্রমজ্ঞান জ্মিতে পারে না। অতএব যিনি ভ্রমজ্ঞান স্থীকার করেন, তিনি উপলব্ধির বিষয় ঐ সমস্ত নিমিত্ত স্থীকার করিতেও বাধ্য। তাহা হইলে তিনি আর সকল বিষয়কেই অসৎ বলিতে পারেন না।

উদ্যোতকর এই ভাবে স্থাকারের তাৎপর্য্য বর্ণন করিলেও তাৎপর্য্যাটা কাকার এথানে বলিয়া-ছেন যে, শৃষ্ঠবাদী যে মাধ্যমিক ভ্রমজ্ঞানকে দৃষ্ঠান্ত করিয়া বাহ্ন পদার্থের অসত্তা সমর্থনপূর্ব্ধক পরে ঐ দৃষ্ঠান্তের হারাই জ্ঞানেরও অসত্তা সমর্থন করিয়া বিচারাসহত্বই পদার্থের তত্ব বলিয়া ব্যবস্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার ঐ মত থগুনের জন্মই পরে এই স্থাটি বলা হইয়াছে। অবশ্য পূর্ব্বোক্ত মত থগুনের জন্ম প্রথমে মহর্ষির এই স্থাভাক্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু নাগার্জ্বন প্রভৃতি মাধ্যমিকের শৃত্যবাদের যেরূপে ব্যাখ্যা ও সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বাহ্ম পদার্থ ও জ্ঞানের অত্যন্ত অসন্তাই ব্যবস্থাপিত হয় নাই। তাঁহাদিগের মতে নাস্তিতাই শৃত্যতা নহে। পরে এ বিষয়ে অলোচনা করিব। আমরা ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাত্মসারে এখানে বৃব্বিতে পারি যে, ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত যে "আমুপলন্তিকে"র মতে "সর্ব্বং নান্তি" অর্থাৎ জ্ঞান ও জ্ঞেয় কিছুরই মতা নাই; ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ের স্থায় ভ্রমজ্ঞানেরও বাস্তব সন্তা নাই, কিন্তু অসন্তাই ব্যবস্থিত, তাহারই উক্ত মত পশুনের জন্ম প্রথমে ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ের সতা সমর্থন করিয়া মহর্ষি শেষে এই স্থতের দারা ভ্রমজ্ঞানেরও সত্তা সমর্থন করিয়াছেন। তদ্দারাও জ্ঞেয় বিষয়ের সতা সমর্থিত হইয়াছে। স্প্তরাং পূর্ব্বোক্ত অবয়বীর অন্তিত্বও স্কুদ্ হওয়ায় অবয়বিবিষয়ে অভিমানকে মহর্ষি প্রথমে যে রাগাদি দোষের নিমিন্ত বলিয়াছেন, তাহার কোনরপেই অমুপপত্তি নাই তেঙা

## সূত্র। তত্ত্বপ্রধানভেদাচ্চ মিথ্যাবুদ্ধেদ্র বিধ্যোপ-পত্তিঃ॥৩৭॥৪৪৭॥

অমুবাদ। পরস্ত "তত্ব" ও "প্রধানে"র অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান স্থলে আরোপের আশ্রয় ধর্মী এবং উহাতে আরোপিত অপর পদার্থের ভেদবশতঃ ভ্রমজ্ঞানের দ্বিধিত্বের উপপত্তি হয় (অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান ধর্মী অংশে যথার্থ, এবং আরোপ্য অংশে ভ্রম। অত্তএব উহা ঐরূপে দ্বিবিধ)। ভাষ্য। "তত্ত্বং" স্থাপুরিতি, "প্রধানং" পুরুষ ইতি। তত্ত্ব-প্রধানয়োরলোপাদ্ভেদাৎ স্থাণে পুরুষ ইতি মিথ্যাবুদ্ধিরুৎপদ্যতে, সামাম্মগ্রহণাৎ। এবং পতাকায়াং বলাকেতি, লোকে কপোত ইতি। নতু সমানে বিষয়ে মিথ্যাবুদ্ধানাং সমাবেশঃ, সামাম্মগ্রহণব্যবস্থানাৎ। যস্ম তু নিরাজ্মকং নিরুপাথ্যং সর্বাং, তস্ম সমাবেশঃ প্রসাজ্যতে।

গন্ধাদে চ প্রমেয়ে গন্ধাদিবুদ্ধয়ে। মিথ্যাভিমতাস্তত্ত্বপ্রধানয়েঃ সামান্মগ্রহণস্থ চাভাবাত্তত্ত্ববৃদ্ধয় এব ভবস্তি। তত্মাদযুক্তমেতৎ প্রমাণ-প্রমেয়বুদ্ধয়া মিথ্যেতি।

অনুবাদ। ত্থাণু ইহা "তত্ব", পুরুষ ইহা "প্রধান" (অর্থাৎ ত্থাণুতে পুরুষ-বৃদ্ধিস্থলে ঐ জ্রমের ধর্মী বা বিশেষ্য স্থাণু "তত্ব" পদার্থ, এবং উহাতে আরোপিত পুরুষ "প্রধান" পদার্থ)। "তত্ব" ও "প্রধান" পদার্থর "অলোপ" অর্থাৎ সত্তাপ্রযুক্ত ভেদবশতঃ সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষজন্য স্থাণুতে "পুরুষ", এইরূপ জ্রমজ্ঞান জন্মে। এইরূপ পতাকায় "বলাকা" এইরূপ জ্রমজ্ঞান জন্মে। কিন্তু "সমান" অর্থাৎ একই বিষয়ে সমস্ত জ্রমজ্ঞানের সমাবেশ (সম্মেলন) হয় না। যেহেতু "সামান্য গ্রহণে"র অর্থাৎ সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষের ব্যবস্থা (নিয়ম) আছে। কিন্তু যাঁহার মতে সমস্তই নিরাত্মক বা নিরুপাখ্য অর্থাৎ নিঃস্বরূপ বা অলীক, তাঁহার মতে ( একই বিষয়ে সমস্ত জ্রমজ্ঞানের ) সমাবেশ প্রসক্ত হয় [ অর্থাৎ তাঁহার মতে স্থানুতে পুরুষ-জন্মর তায় পূর্বেবাক্ত বলাকাজ্রম, কপোতজ্রম প্রভৃতি সমস্ত জ্রমই জন্মিতে পারে। কিন্তু তাহা যখন জন্মে না, তখন জ্রমজ্ঞান স্থলে তত্তপদার্থ ও প্রধানপদার্থের সন্তাও ভেদ স্বীকার করিয়া উহার কারণ সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষের নিয়ম স্বীকার্য্য ]।

পরস্ত গন্ধাদি প্রমেয় বিষয়ে মিথ্যা বলিয়া অভিমত গন্ধাদি জ্ঞান, "তত্ত্ব" পদার্থ ও প্রধান পদার্থের এবং সাদৃশ্যপ্রত্যক্ষের অভাববশতঃ "তত্ত্ববুদ্ধি" অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানই হয়। অতএব প্রমাণ ও প্রমেয়বিষয়ক সমস্ত বুদ্ধি মিথ্যা অর্থাৎ ভ্রম, ইহা অযুক্ত।

টিপ্রনী। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত মত থণ্ডন করিতে সর্বশেষে এই স্থাত্রর দ্বারা চরম কথা বলিয়াছেন বে, "তত্ত্ব" পদার্থ ও "প্রধান" পদার্থের ভেদবশত: ভ্রমজ্ঞানের দ্বিবিধত্বের উপপত্তি হয়। এখানে প্রথমে বুঝা আবশুক যে, ভ্রমজ্ঞানের বিষয় পদার্থের মধ্যে একটি "তত্ত্ব" ও অপরটি "প্রধান"। যেমন স্থাপুতে পুরুষ-ভ্রম স্থালে স্থাপু "তত্ব" ও পুরুষ "প্রধান"। ঐ স্থালে স্থাপু বস্তুতঃ পুরুষ নহে, কিন্তু

তত্তঃ উহা স্থাপুই, এ জন্ম উহার নাম "তত্ত্ব"। এবং ঐ স্থাপুতে পুরুষেরই সারোপ হওরার ঐ আরোপের প্রধান বিষয় বলিয়া পুরুষকেই "প্রধান" বলা যায়। স্থণুতে পুরুষের দাদৃগ্রু-প্রত্যক্ষরতাই ঐ ভ্রম জন্মে, নাচৎ উহা জন্মিতে পারে না। স্থতরাং ঐ স্থাল ভ্রমের উৎপরেক বিষয়ের মধ্যে পুরুষই প্রধান, ইহা স্বীকার্যা। ফলকথা, ভ্রমজ্ঞান স্থলে যে ধর্মতি অপর পদার্থের আরোপ বা ভ্রম হয়, দেই ধর্মীর নাম "তত্ত্ব" এবং দেই "অরোপ্য" পদার্থটির নাম "প্রধান"। "তত্ত্ব"ও "প্রধান" এই ছুইটি ব্যাক্রমে এ উভঃ প্রার্থের প্রাচীন সংজ্ঞা। এখানে ভাষাকারের ব্যাথার দারাও তাহাই বুঝা যায়। এইরূপ ভ্রমজ্ঞান ও বথার্থ জ্ঞানের মধ্যে যথার্থ জ্ঞানই প্রধান অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, এজন্ম ভাষ্যকার পূর্বে অনেক স্থলে যথার্থ জ্ঞানকে "প্রধান" এই নামের দ্বারাও প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই স্থুত্রে তিনি মহর্ষির তাৎপর্য্যান্ত্রসারে ভ্রমজ্ঞান স্থলে আরোপ্য পরার্থকেই ফুব্রোক্ত "প্রধান" শবের দারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তদ্মারা উহা যে, আরোপ্য পদার্থের প্রাচীন সংজ্ঞা, ইহাও বুঝা যায়। বৃত্তিকারও এথানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "তত্ত্বং ধর্মিস্বরূপং, প্রধানমারোপাং।" বৃত্তিকাবের মতে মহর্ষির এই স্থুতের দারা বক্তব্য এই যে, সর্ব্ধদন্মত ভ্রমজ্ঞানও বখন ধর্মী অংশে বথার্থ জ্ঞান, তখন তংদুষ্টান্তে সমস্ত জ্ঞানই ভ্রম, জগতে যথার্থজ্ঞানই নাই, ইহা বলা যায় না। কারণ, এ সমস্ত ভ্রমজ্ঞানও অংশবিশেষে যথার্থ বলিয়া উহা দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। ভাষাকার ও বার্ত্তিককার এথানে স্থােক বৈবিধ্য কিরূপ এবং কিরূপেই বা উহার উপপত্তি হয়, তাহা কিছু বাক্ত করেন নাই। ভাষ্যকার এই স্ত্রের ব্যাথ্যা করিতে স্থাণুতে পুক্ষবৃদ্ধি প্রভৃতি ভ্রম প্রত্যক্ষ স্থলে সাদৃগ্য প্রত্যক্ষকে নিমিত্ত ব্লিয়াছেন। এবং তত্ত্ব-প্রধানভেদও উহার নিমিত্ত হওয়ায় ভ্রমজ্ঞানের নিমিত্ত ছিবিধ, ইহাও তাঁহার তাৎপর্য্য বুঝা যায়। মনে হয়, এই জন্মই তাৎপর্য্যানীকাকার এখানে বলিয়াছেন যে, স্থত্তে "মিথ্যাবুদ্ধি" শব্দের দ্বারা মিথ্যাবৃদ্ধি বা ভ্রমজ্ঞানের নিমিত্ত লক্ষিত হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্বস্থাতে ভ্রমজ্ঞানের যে নিমিত্তের উপলব্ধি বলা হইয়াছে, ঐ নিমিত্ত দ্বিবিধ, ইহাই এই স্থাতে মহর্ষির বিবক্ষিত। কিন্তু মহর্ষির স্থ্রপাঠের দারা তাঁহার ঐরূপ তাৎপর্য্য আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতির ব্যাখ্যামুদারে এই ফ্রের দ্বারা মহর্ষির তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি যে, জগতে যথার্থ জ্ঞানই নাই, সমস্ত জ্ঞানই ভ্রম, ইহা কিছুতেই বলা যার না। কারণ, যে সমস্ত সর্ববিশাত প্রাসিদ্ধ ভ্রম, তাহাও তত্ত্বাংশে যথার্থ এবং প্রধানাংশেই ভ্রম, এই উভয় প্রকারই হয়। স্বতরাং এরপে ঐ দমন্ত ভ্রমজ্ঞানের দ্বিবিংবের উপন্তরি হয়। ৰস্তব্য স্থাপুতে "ইহা পুরুষ" এবং শুক্তিতে "ইহা রজত" এইরূপে ভ্রমজ্ঞান জ্মিলে দেখানে অগ্রবর্তী স্থাণু ও শুক্তিতে স্থাপুত্ব ও শুক্তিত্ব ধর্মের জ্ঞান না হইলেও তদ্গত "ইদত্ত" ধর্মের জ্ঞান হওয়ায় উহা ঐ অংশে যথার্থই হয়। কারণ, অগ্রবর্ত্তী দেই স্থাণু প্রভৃতি পদার্থে "ইদম্ব" ধর্মের সতা অবশ্র স্বীকার্য্য। **ঁইহা পু**রুষ নহে", "ইহা রজত নহে" এইরূপে শেষে স্থাণুতে পুরুষের এবং শুক্তিতে রজতের বাধনিশ্চয় হইলেও "ইদত্ব" ধর্মের বাধনিশ্চয় হয় না। স্মৃত্রাং ঐ সমস্ত ভ্রমজ্ঞানের ইদুমংশের অর্থাৎ "ইদম্ব" ধর্ম্মের আশ্রয় তত্ত্বাংশে উচা যে মুগার্থ, ইহা স্বীকার্য্য। অন্দ্রতবাদী বৈদান্তিক-

সম্প্রদারও ঐ দমস্ত ভ্রমন্তলে ইনমংশের বাবহারিক সত্যত। স্বীকার করিয়াছেন'। পূর্ব্বোক্ত যুক্তি ও মহর্ষির এই স্থতান্ত্রনারেই দোন পূর্স্বার্য্য নৈরালিক-দিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন, "ধর্মিণি সর্বমভান্তং প্রকারে চ বিপর্যায়। " অর্থাৎ সমস্ত ভ্রমজ্ঞানই ধর্মা অংশে অর্থাৎ বিশেষ্য অংশে ষথার্থ, কিন্তু "প্রকার" অর্থাৎ বিশেষণ অংশেই ভ্রন। মহামনীষী শুলপাণিও "প্রান্ধবিবেক" অন্তে প্রাদ্ধে দানত্ব ও যাগত্ব, এই উভা ধর্মাই আছে, উহা বিরুদ্ধ ধর্ম নহে—ইহা সনর্থন করিতে প্রথমে পূর্ব্বোক্ত নৈয়ারিক দিদ্ধান্তকে দুষ্টান্তরূপেই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি দেখানে বলিয়াছেন যে, যেমন নৈয়ান্ত্ৰিক মতে ভ্ৰমজ্ঞানে প্ৰমান্ত ও ভ্ৰমন্ত উভন্নই থাকে, উহা বিৰুদ্ধ নহে, তদ্ধপ শ্রাদ্ধেও যাগত্ব ও দানত্ব বিক্লন্ধ নহে। টীকাকার মহানৈরায়িক শ্রীক্লম্ব তর্কালন্ধার দেখানে পূর্ব্বোক্ত নৈয়ায়িক সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন। বস্তুতঃ নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের মতে প্রমান্ত ও ভ্রমন্ত বিরুদ্ধ ধর্ম নহে। একই জ্ঞানে অংশবিশেষে উহা থাকিতে পারে। ঐ ধর্মদ্ব জ্ঞানগত জাতি-বিশেষ না হওরায় তাঁহোদিগের মতে জাতিসঙ্করেরও কোন আশস্কা নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের মতে সমস্ত ভ্রমই বে, কোন অংশে ব্যার্থ জ্ঞান, ইহাও বলা ব্যায় না। কারণ, এমন ভ্রমও হইতে পারে এবং কদাচিৎ কাহারও হইরাও থাকে, যাহা সর্নাংনেই ভ্রম। যে ভ্রমে বিশেষ্য অংশে "ইদম্ব" ধর্মের অথবা বিশেষাগত ঐরূপ কোন ধর্মের জ্ঞান হয় না, কিন্তু অন্ত ধর্ম প্রকারেই দমস্ত বিশেষ্যের জ্ঞান হয়, দেই ভ্রমই দর্ন্নাংশে ভ্রম ; উহা কোন অংশেই বথার্থ হইতে পারে না। নব্য নৈয়ায়িক-গণ এরপ ভ্রমেরও উল্লেখ করিলাছেন। বস্ততঃ বে সমস্ত দোষবিশেষজ্ঞ ভ্রমজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, সেই সমন্ত লোফ্রিশেবের বৈ চিত্রাবশতঃ জনজ্ঞানও লে বিচিত্র হইবে, স্মৃতরাং কোন স্থানে কাহারও যে সন্মাংগেশ ভ্রমও হইতে পারে এবং হইরা থাকে, ইহা অস্বীকার করা যার না। কিন্ত প্রায় সর্ব্বত্রই ভ্রমস্থলে কোন বিশেষ্য অংশে "ইনত্ব" প্রভৃতি কোন বাস্তব ধর্মের জ্ঞান হওয়ার সেই সমস্ত ভ্রমাকই বিশেষ্য অংশে বর্ধার্য বলা হইরাছে। মহর্ষিও এই স্থাত্রের দ্বারা ঐ সম্বত্ত প্রাদিদ্ধ ভ্রমকেই "নিখ্যাবুদ্ধি" শক্তের দ্বারা গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি সর্ব্ধপ্রকার সমস্ত ভ্রমকেই এখানে গ্রহণ করেন নাই। তবে ভ্রমজ্ঞান স্থলে সর্ব্বাহ্রই পূর্ব্বোক্ত "তত্ত্ব" ও "প্রধান" নামক পদার্থবিয় আবেশুক। স্কুতরাং ঐ উভয়ের সভা স্বীকার্য্য। "তত্ত্ব"ও "প্রধান" প্রার্থের সভা ব্যতীত ঐ উভয়ের ভেন্ও সমর্থন করা যায় না। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন, "তত্বপ্রধানরোরলোপাদ্ভেনাৎ।" 'লোপ' শকের অর্থ অভাব বা অনভা। ক্রতরাং "অলোপ" শকের ছারা সভা বুঝা যায়। মহর্ষি "তত্বপ্রধানভেদাচ্চ" এই বাক্যের দারা ভ্রমজ্ঞান স্থলে ঐ পদার্থদিয়ের স্বরার আবশ্রুক্তা স্বৃহনা করিয়া ইহাও স্থচনা করিয়াছেন যে, ভ্রমজ্ঞানের বিষয় বলিয়া সমস্ত প্রার্থ হৈ যে অনৎ, ইহা **কিছুতেই বলা যায় না। কারণ, তত্ত্ব ও প্রধান পদার্থের সন্তাসূলক ভেদবশতঃই ভামজ্ঞান** 

ইদমংশদা দতাহং শুক্তিগং রূপা ঈকতে।—প্রক্ষী চিত্রদীপ—৩৪শ লোক।

২। জাত্তিজ্ঞানতের প্রমতে প্রমাণতাংপ্রমাণতা।—শ্রাদ্ধবিবেক। "প্রমতে"—নৈরায়িক্মতে। তনতে হি ইদং রজত্মিতি জমে ইদমংশে প্রমাণতা, বাধিতরজতঃগ্রেং প্রমাণতা, যথা তরং। "ব্রিমিণ সর্ক্ষমজ্রত্ত' প্রকারে চ বিপর্যায়" ইতি তংসিদ্ধান্তংং।—শ্রীকৃষ্ণ তর্বালিদ্ধারকৃত টাকা।

পূর্ব্বোক্তরপে দিবিধ হয়। নতেং এরপে ভ্রম জন্মিতেই পারে না। অলীক বিষয়েই ভ্রমজ্ঞান জন্মে, ইহা স্বীকার করিলে সর্ব্বত্র স্বর্বাংশেই সমান ভ্রম স্বীকার করিতে হয় এবং তাহা হইলে "ইহা প্রক্ষ নহে", "ইহা রজত নহে" ইত্যাদি প্রকারে বাধনিশ্চরকালে "ইনত্ব" ধর্মেরও বাধনিশ্চর স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহা সর্ব্বান্তভ্রবিজন্ধ। কারণ, এ স্থলে বাধনিশ্চরকালে "ইহা ইহা নহে" অর্থাৎ অগ্রবর্তী এই স্থাগুতে "ইনত্ব" ধর্মেও নাই, ইহা তথন কেহই বুঝে না। স্কৃতরাং এ সমস্ত ভ্রমজ্ঞান যে বিশেষ্য অংশে বর্গার্গ, ইহা স্বীকার্য্য হইলে পূর্ব্বোক্ত তত্ত্ব ও প্রধানের সভাও অবশ্রু স্বীকার্য্য।

ভাষ্যকার এই ফ্রের দারা পূর্ব্বোক্ত মত থণ্ডন করিতে মহর্ষির গুঢ় যুক্তির ব্যাথ্যা করিয়াছেন বে, স্থাপুতে পুরুষের সাদৃশ্য প্রত্যক্ষরতা পুরুষ বলিগা ভ্রম জন্ম। এবং দূব হইতে শ্বেতবর্ণ পতাক। দেখিলে তাহাতে "বলাকা"র সাদৃত্য-প্রতাকজন্ত "বলাকা" ( বক্ষও ্ক্তি ) বলিয়া ভ্রম জন্মে, এবং দূব হইতে খাম্বর্ণ কণোতাকার লেখি দেখিলে তহোতে কণেতের মাদুখ-প্রতাক্ষজন্ত কণোত বলিয়া ভ্রম জন্মে। কিন্তু একই বিষয়ে সমন্ত ভ্রমজ্ঞানের সমাবেশ বা সম্মেলন হয় না। অর্থাৎ স্থাপুতে পুরুষভ্রমের স্থায় বলাকাভ্রম, কগেভেভ্রম প্রভৃতি সমস্ত ভ্রম জন্ম না। এইরূপ পতাকা প্রভৃতি কোন এক বিষয়েও পুরুষভ্রম প্রভৃতি সমস্ত ভ্রম জায় না । কারণ, সাদৃভাপ্রতাক্ষের নিয়ম আছে। অর্থাৎ যে পদার্থে যাহার সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ হয়, সেই প্রপ্রেই তাহার ভ্রম জন্মে, এইরূপ নির্ম ফলান্থ্যারেই স্বীকৃত হইয়াছে। স্কৃতরাং স্থাগুতে পুরুষেরই দাদৃশ্য প্রত্যক্ষ হওয়ায় পুরুষেরই ভ্রম জ্যো। তাহাতে বলাকা প্রভৃতি সমস্ত প্রার্থের ভ্রম জ্যো না। কিন্তু বাঁহার মতে সমস্তই নিঃস্বরূপ অলীক, তাঁহার মতে একই প্রার্থে সমস্ত ভ্রমজ্ঞানর সমাবেশ হইতে পারে। অর্থাৎ তাঁহার মতে একই স্থাপুতে পুক্ষত্রন, বলকেত্রেম, কপেতেত্রম প্রভৃতি দমন্ত ভ্রমই জন্মিতে পারে। কারণ, অলীক পদার্গে দাদৃশ্য প্রত্যক্ষের পূর্বেণ ক্রমণ নিয়ম হইতে পারে না। ভ্রমাত্মক সাদৃশুপ্রতাক স্বীকার করিলেও সকল পদার্থেই সকল পদার্থের সাদৃশ্য প্রতাক হইতে পারে। কারণ, অলोকত্বনপে সকল পদার্থই সমান বা সদৃশ। ফলকথা, অসৎ পদার্থে অসৎ পদার্থেরই ভ্রম ( "অসংখ্যাতি" ) যৌকার করিলে সকল পদার্থেই সকল পদার্থের ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু তাহা বধন হর না, বধন স্থাগৃতে পুরুষ-ভ্রমের ন্তার বলাকা প্রভৃতির ভ্রম হয় না, তথন ভ্রমজ্ঞান স্থলে পূর্নেরাক্ত "তত্ত্ব" পদার্থ ও "প্রধান" পদার্থের সতা ও ভেন অবশ্র স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে যে পদার্থে বাহার দাদৃগ্য প্রত্যক্ষ হয়, দেই পদার্থে তাহারই ভ্রম হয়, এইরূপ নিরম বলা যায়। স্কুতরাং একই প্রার্থে সমস্ত ভ্রমজ্ঞানের আগতি হয় না। ভাষ্যে "সমানে বিষয়ে" এই স্থলে "সমান" শব্দ এক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, এবং তুলাতা বা সাদৃশ্য অর্থে "দামান্ত" শব্দের প্রয়োগ হইরাছে। "দমান" শব্দের এক এবং তুলা, এই দিবিধ অর্থই কোষে কথিত হইন্নাছে (চতুর্থ খণ্ড, ১০২ প্রন্তা দ্রন্তব্য )। এখনে "ন হ নমনে বিসয়ে" এই স্থলে **"তত্র সমানে বিষয়ে,"** এবং পরে "তক্ত সমানেশঃ," এই জান "তক্তাদ্বাধেশঃ" এইকান প্রিঠ পরে কোন পুস্তকে মৃদ্রিত দেখা গাল। এবং গ্রাচীন মুগিত স্থানক গুস্তকেই "নানাগুগ্রহণা

ব্যবস্থানাৎ" এইরূপ পাঠ দেখা যায়। কিন্তু ঐ সমন্ত পাঠের মূল কি এবং অর্থসংগতি কিরূপে হইতে পারে, তাহা স্থাগিণ বিচার করিবেন। বার্ত্তিকানি গ্রন্থে এখানে ভাষ্যসন্দর্ভের কোন তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা নাই। তৎপর্য্যাকীকাকার পূর্ব্বোক্ত ৩৫শ স্থত্তের ভাষ্যসন্দর্ভেরও কোন ব্যাখ্যা না করিয়া দেখানে লিখিয়াছেন,—"ভাষ্যং স্থবোধং"।

কিন্তু বার্ত্তিককার উদ্যোতকর এই প্রকরণের ব্যাখ্যা করিতে বৌদ্ধদম্মত বিজ্ঞানবাদকেই পর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া উক্ত মতের থণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। তদন্তুসারে তাৎপর্যাটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রও এই প্রকরণের প্রারম্ভে বিজ্ঞানবাদীকেই পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিয়া স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। এবং উদ্দোতকরের স্থায় তিনিও "স্থায়সূচীনিবন্ধে" এই প্রকরণকে "বাস্থার্থভঙ্গনিরাকরণ-প্রকরণ" বলিয়াছেন। তদন্মপারে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নবাগণও এই প্রকরণে বিজ্ঞানবাদকেই পূর্ব্ব-পক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অবশু শুভবানীর ভাষ বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ-সম্প্রানায়ও স্বপ্ন, মায়া, গন্ধর্বনগর ও মরীচিকা দৃষ্টান্ত আশ্রয় করিয়া নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন। শুন্তবাদের সমর্থক "মাধ্যমিককাব্রিকা" এবং বিজ্ঞানবাদের সমর্থক "লক্ষাবতারস্থত্তে"ও ঐ সমস্ত দৃষ্টান্তের উল্লেখ দেখা বার'। শারীরকভাষ্যে ভগবান শঙ্করাচার্যাও বিজ্ঞানবাদের ব্যাখ্যায় ঐ সমস্ত দৃষ্টাস্তের উল্লেখ করিয়াছেন'। স্থতরাং উদ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি এই প্রকরণে পূর্ব্বোক্ত "অপ্পবিষয়াভিমানবৎ" ইত্যাদি (৩১।৩২) পূর্ব্বপক্ষস্ত্রদয়ের দ্বারা বৌদ্ধসন্মত বিজ্ঞান-বাদের ব্যাথ্যা অবশুই করিতে পারেন। কিন্ত ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত ৩ঃশ হতের ভাষ্যশেষে "তদেতৎ সর্বস্থাভাবে" ই**জা**দি সন্দর্ভের ন্যায় এই প্রকরণের এই শেষ স্থাত্তর ভাষ্যেও "বস্ত তু নিরাত্মকং" ইত্যাদি শে সন্দর্ভ বলিয়াছেন, তদ্ধারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি পুর্বংপ্রকরণে যে, "আত্মপলস্কিক"কে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, বাঁহার মতে "দর্ব্বং নাস্তি," সেই সর্বা-ভাববাদীকেই তিনি এই প্রকরণেও পূর্ব্বপক্ষবাদিরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহারই অন্তান্ত যুক্তির খণ্ডন-পূর্বাক উক্ত মতের মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন। ভাষ্যান্মসারে ব্যাথ্যা করিতে হইলে ভাষ্যকারের শেষোক্ত "ধস্ত তু নিরাত্মকং" ইত্যাদি সন্দর্ভেও প্রণিধান করা আবশ্রক। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মতে দকল পদার্থই নিরাত্মক বা অসৎ নহে। তাঁহারা অসৎখ্যাতিবাদীও নহেন, কিন্তু আত্ম-খ্যাতিবাদী। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

্
ফল কথা, আমরা ব্ঝিতে পারি যে, ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত সর্বাভাববাদের খণ্ডন করিতেই ভ্রমজ্ঞানের বিষয় বাহ্য পদার্থের অসন্তা খণ্ডনপূর্ব্বক সন্তা সমর্থন করায় এবং পূর্ব্বে অবয়বীর

<sup>&</sup>gt;। यथा भाषा यथा खाळा शकर्वनगतः यथा।

ত্রপাৎপাদন্তথা স্থানং তথা ভঙ্গ উদাহাতঃ !—মাধ্যমিক কারিকা, ৫৭৷

<sup>&</sup>quot;যে বা পুনরজ্ঞে মহামতে শ্রমণা রাজ্মণা বা নিঃস্বভাব্যনাল।তচজগ্জ্মক্রণগ্রাভূৎপাদ্যায়ামরীচুদ্ধেং" ইত্যাদি লঙ্কাবতারস্ত্র, ৪৭ পৃষ্ঠা।

২। বেদান্তদর্শনের "নাভাব উপলব্ধেঃ" (২.২.২৮) এই স্থেরে শারীরকভাষো "যথাই স্থপ্প-মায়া-মরীচ্যুদক-গন্ধক্রেগরাদিপ্রভাষা বিনৈব বাংহনাথেনি গ্রহ্মাহক।কারা ভবন্তি," ইত্যাদি সন্দর্ভ ফুটুরা।

অতিত্ব সমর্থন করিতে বিজ্ঞানবাদীর কথিত অবয়বীর বাধক বুক্তিরও খণ্ডন করায় বিজ্ঞানবাদেরও মুলোচ্ছেদ হইয়াছে। স্থতরাং তিনি এখানে আর পূথক্ ভাবে বিজ্ঞানবাদকে পূর্ব্ধপক্ষরণে গ্রহণ করিয়া উহার খণ্ডন করেন নাই। মনে হয়, উদ্যোতকরের সময়ে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধনস্থানায়ের অভ্যন্ত প্রভাব হৃদ্ধি হওয়ায় তিনি এখানে মহর্ষি গোতমের স্থত্তের ছারা বিজ্ঞানবাদেরই বিচারপূর্বক খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি এখানে ভায়ায়ুলায়ে ঐরপ ব্যাখ্যা করেন নাই। স্থানিগ ভায়্যকারের পূর্বোক্ত দলর্ডে মনোযোগ করিয়া ইহার বিচার করিবেন।

ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বপক্ষবাদী যে, গন্ধাদি-প্রমেয়-বিষয়ে, গন্ধাদি-বুদ্ধিকেও মিথাা অর্থাৎ জম বলিয়াছেন, তাহা তত্বজ্ঞান অর্থাৎ ব্যার্থজ্ঞানই হয়, উহা কথনই ভ্রমজ্ঞান হইতেই পারে না। কারণ, ভ্রমজ্ঞানস্থলে "তত্ত্ব" ও "প্রধান" এই পদার্থন্তর থাকা আবশ্রুক। কিন্ত গন্ধকে গন্ধ বলিয়া বুঝিলে দেখানে "তত্ত্ব" ও "প্রধান" এই পদার্থবিয় ঐ বুদ্ধির বিষয় হয় না। কারণ, ঐ স্থলে এক গন্ধকেই "ভত্ব" ও "প্রধান" বলা বার না। বাহা "ভত্ব" পদার্থ, তাহাতে আরোপিত অপর পদার্থের নামই "প্রধান"। স্কুতরাং ঐ স্থলে গন্ধকে "প্রধান" বলা বায় না। পরস্ত পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে গন্ধের অসভাবশতঃ উহা "তত্ত্ব" পদার্থত নহে ৷ স্কতরাং গন্ধকে গন্ধ বিদিয়া বুঝিলে ঐ স্থলে "তত্ত্ব" ও "প্রধান" নামক বিভিন্ন পদার্থদির ঐ বুদ্ধির বিষয় না হওয়ায় উহা ভ্রমজ্ঞান হইতেই পারে না। কিন্ত উহা যথার্থ জ্ঞানই হয়। এবং গন্ধাদি প্রমেয় বিষয়ে যে গন্ধাদি বুদ্ধি জন্মে, তাহা গন্ধাদির সাদৃশ্রপ্রতাক্ষজ্মও নহে। স্বতরাং উহা ভ্রমজ্ঞান হইতে পারে না। ফলকথা, স্থাবু প্রভৃতি পদার্থে পুরুষাদি পদার্থের ভ্রম স্থাল বেমন "তত্ত্ব"ও "প্রধান" পদার্থ এবং কারণরূপে সাদৃশ্য-প্রতাক্ষ থাকে, গন্ধাদি প্রমেয় বিষয়ে গন্ধাদি-বৃদ্ধিতে উহা না থাকায় ঐ সমস্ত প্রমেয় জ্ঞানকে ভ্রমজ্ঞান বলা যার না। করেণ, ভ্রমজ্ঞানের ঐ বিশেষ করেণ ঐ স্থলে নাই। পূর্ব্বপক্ষবাদী ভ্রমজ্ঞান স্থলে "তত্ব" ও "প্রধান" প্রার্থের আবশুক্তা স্বীকার না করিলেও ভ্রমজ্ঞানের কোন বিশেষ কারণ স্বীকার করিতে বাধ্য। কারণ, উহা অস্বীকার করিলে দর্মভ্রই দকল পদার্থের ভ্রম হইতে পারে। স্থাণুতে পুরুষ ভ্রমের ভার বলাকাদি ভ্রমও হইতে পারে। কিন্তু গন্ধাদি প্রমের বিষয়ে গন্ধাদি-বুদ্ধিও যে ভ্রমজ্ঞান হইবে, তাহার বিশেষ কারণ নাই। তাই ভাষাকার বলিয়াছেন, — "সামান্ত্রহণতা চাভাবাৎ।" ভাষাকারের পূর্বোক্ত স্থাপু প্রভৃতিতে পুরুষাদি ভ্রম স্থাল সাদৃত্য-প্রতাক্ষবিশেষ কারণ অর্থাৎ ভ্রমজনক "দোষ"। গন্ধানি প্রমেয় বিষয়ে গন্ধানি বুদ্ধি স্থলে ঐ দোষ নাই, অন্ত কোন দোষও মাই, ইহাই এখানে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝিতে হই:ব। অর্থৎে ভাষ্য-কারোক্ত "দামাভগ্রহণ" শব্দটি ভ্রমন্ত্রনক-দোষ্যাত্রের উপলক্ষণ। কারণ, দর্বতিই যে দাদৃগ্র প্রতাক ভ্রমের বিশেষ কারণ বা ভ্রমজনক দোষ, ইহা বলা যায় না। সাদৃগু প্রত্যক্ষ ব্যতীতও অস্তান্ত অনেকরূপ দৌষবশতঃও অনেকরূপ ভ্রম জন্ম। পিছদোবজন্ত পাণ্ডর-বর্ণ শুদ্ধে পীত-বুদ্ধি, দুরস্ব-দোষজ্ঞ চক্র ফুর্যো স্বর-পরিমাণ-বুদ্ধি প্রভৃতি বহু ত্রম আছে, বাহা সাদুশ্র-প্রভাক্ষজ্ঞ নহে। জ্ঞানের সাধারণ কারণ সত্ত্বে অতিরিক্ত কারণবিশেষজ্ঞ এম জন্মে, তাহাকেই "দোষ" ৰলা হইয়াছে। ঐ দোষ নানাবিধ। "পিত্তদূরত্বাদিরূপো দোষো নানাবিধঃ স্মৃতঃ।"—(ভাষা-

পরিচ্ছেদ )। স্থতরাং দোষবিশেষজন্ম ভ্রমও নানাবিধ। কিন্তু গন্ধাদি প্রমেয় বিষয়ে গন্ধাদি জ্ঞানও যে, কোন দোষবিশেষজন্ম, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। পূর্ব্ধপক্ষবাদী সর্ব্ব জ্ঞানদি বিচিত্র সংস্কারকেই ভ্রমজনক দোষ বলিলে ঐ সংস্কার ও উগর কারণের সন্তা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, যাহা অনং বা মলীক, তাহা কোন কার্য্যকারী হয় না। কার্য্যকারী হইলে তাহাকে সংপদার্থ ই বলিতে হইবে। তাহা হইলে সকল পদার্থই অসং, ইহা বলা যাইবে না। কোন সংপদার্থ স্থীকার করিলেও উহার জ্ঞানকে যথার্থ জ্ঞানই বলিতে হইবে। তাহা হইলে সমন্ত জ্ঞানই ভ্রম, ইহাও বলা যাইবে না। পরস্ত যেখানে পরে কোন প্রমাণের দ্বারা বাধনিশ্চয় হয়, সেই স্থলেই পূর্বজাত জ্ঞানের ভ্রমত নিশ্চয় হয়য়া থাকে। কিন্তু গন্ধাদি প্রমেয় গন্ধাদি-বৃদ্ধির পরে কোন প্রমাণের দ্বারাই "ইহা গন্ধাদি নহে" এইরূপ বাধনিশ্চয় হয় না। ব্যক্তিবিশেষের ভ্রমাত্মক বা ইচ্ছাপ্রযুক্ত বাধনিশ্চয়ের দ্বারা সার্ব্বেজনীন ঐ সমন্ত প্রমেয়জ্ঞানকে ভ্রম বলিয়া নিশ্চয় করা যায় না। পরস্ত যথার্থ জ্ঞান একেবারে না থাকিলে ভ্রমজ্ঞানকে ভ্রম বলিয়া নিশ্চয় করা যায় না। পরস্ত যথার্থ জ্ঞান একেবারে না। ভাষাকার উপসংহারে তাঁহার মূল প্রতিপাদ্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, অত্রব প্রমাণ ও প্রমেয়বিষয়ক সমন্ত বৃদ্ধিই যে ভ্রম, ইহা অযুক্ত। অর্থাৎ পূর্দ্বোক্ত "স্থাবিষয়াভিমানবদয়ং প্রমাণপ্রমেয়ভিমানহ" এই স্ত্রের দ্বারা যে পূর্ব্বপক্ষ কথিত হইয়াছে, তাহা কোন মতেই সমর্থন করা যায় না; উহা যুক্তিইন, স্ক্তরাং অযুক্ত।

উদ্যোতকর পূর্ব্বোক্ত "বর্গবিষয়াভিমানবৎ" ইত্যাদি হ্যতের দ্বারা বিজ্ঞানবাদীর মতান্থপারে পূর্ব্বপিক ব্যাথা করিয়াছেন যে, বেমন স্বপাবস্থায় যে সকল বিষয়সমূহও জ্ঞান হয়, উহা "চিত্ত" হইতে অর্থাৎ জ্ঞান হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, ত দ্রূপ জাগ্রদবস্থায় উপলব্ধ বিষয়সমূহও জ্ঞান হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। অর্থাৎ জ্ঞান হইতে ভিন্ন জ্ঞায়ের সন্ত্রা নাই। তাৎপর্যাটীকাকার বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞানবাদীর মতে প্রমাণ ও প্রমার্থিয়ক জ্ঞান যে দ্রুম, এ বিষয়ে জ্ঞানস্থই হেতু, স্বপ্নজ্ঞান দৃষ্টান্ত । উদ্যোতকর পূর্বোক্ত "হেত্বভাবাদসিদ্ধিঃ" এই স্থ্রোক্ত যুক্তির দ্বারা বিজ্ঞানবাদীর স্বপক্ষ-সাধক অন্মানের উল্লেখ করিয়াছেন যে, বিষয়সমূহ চিত্ত হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, যেহেতু উহা গ্রাহ্ম অর্থাৎ জ্ঞেয়—বেমন বেদনাদি। "বেদনা" শক্ষের অর্থ স্থুও হুংখ। "চিত্ত" শক্ষের অর্থ বিজ্ঞান । যেমন স্থুও ছুংখাদি জ্ঞেয় পদার্থ বিজ্ঞান হইতে পরনার্থতঃ ভিন্ন পদার্থ নহে, তিদ্রুপ অন্মানের খণ্ডন করিতে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, স্বুও হুংখ হইতে জ্ঞান ভিন্ন পদার্থ। করেণ, স্বুথ ও তুংখ হইতে জ্ঞান ভিন্ন পদার্থ। করেণ, স্বুথ

<sup>&</sup>gt;। ন চিত্তব্যতিবৈদিশা বিষয়া গ্রন্থভাদ্বেদনাদিবদিতি। যথা বেদনাদি গ্রাহ্ণ ন চিত্তব্যতিবিজ্ঞা, তথা বিষয়া অপি। বেদনা অধহাপ্রে। চিত্তং বিজ্ঞাননিতি !—ভায়বার্ত্তিক।

২। বিজ্ঞানবারী বৌদ্ধসংগ্রার মতে বিজ্ঞানেই অপব ন ম চিত্র। চিত্র, মন, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞাপ্তি, এই চারিচী পর্যায় শব্দ অর্থাৎ সমানার্থিক। "বিংশতিকাকারিকা"র বৃত্তির প্রারম্ভে ব্যব্বনু লিপিয়াছেন,—"চতং মনো বিজ্ঞানং বিজ্ঞাপ্তি,শুটি পর্যায়াঃ"।

ও ছঃখ আছে পদার্থ, জ্ঞান উহার গ্রহণ। স্মৃতবাং গ্রাফগ্রহণভাববশ তঃ সুথ চুঃখ এবং উহার জ্ঞান অভিন পদার্থ ইইতে পাবে না। গ্রাহা ও গ্রহণ যে অভিন পদার্থ, ইহার কোন দুষ্টাত্ত নাই। কারণ, কর্ম ও ক্রিয়া একই পদার্থ হইতে পারে না। অর্থাৎ স্থা ও ছঃখের যে প্রহণরূপ ক্রিয়া, উহার কর্মাকারক স্থুথ ও ছঃখ, এ জন্ম উহাকে গ্রাহ্য বলা হয়। কিন্তু কোন ক্রিয়া ও উহার কর্মকারক অভিন পদার্থ হয় না। কুত্রাপি ইহার সর্ব্ধসন্মত দৃষ্টান্ত নাই। পরন্ত চতঃক্ষম্ভ বা পঞ্চন্ধাদি বাদ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বিজ্ঞানকেই সৎ বলিয়া স্বীকার করিলে ঐ বিজ্ঞানের ভেদ কিরূপে সম্ভব হয়, ইহা জিজ্ঞাস্তা। কারণ, বিজ্ঞান মাত্রই পদার্থ হইলে অর্থাৎ বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন বাহ্য ও আধ্যাত্মিক আর কোন পদার্থের সন্তা না থাকিলে বিজ্ঞানভেদের বাহ্য ও আধ্যাত্মিক কোন হেতু না থাকায় বিজ্ঞানভেদ কিরূপে হইবে ? যদি বল, স্বপ্লের ভেদের ভায় ভাবনার ভেদ বশতঃই বিজ্ঞানের ভেদ হয়, তাহা হইলে ঐ ভাবনার বিষয় ভাব্য পদার্থ ও উহার ভাবক পদার্থের ভেদ স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, ভাব্য ও ভাবক অভিন্ন প্রার্থ হয় না। পর্য স্থপাদি জ্ঞানের স্তায় সমস্ত জ্ঞানই ভ্রম বলিলে প্রধানজ্ঞান অর্গাৎ উহার বিপরীত ব্যার্থ জ্ঞান স্বীকার্য্য। কারণ, যে বিষয়ে প্রধান জ্ঞান একেবারেই অলীক, তদ্বিয়ান্ত নজ্ঞান হইতে পারে না। এজাপ জ্ঞানকে ভ্রম বলা যায় না। উহার সর্ব্ধসন্মত কোন দুঠান্ত নাই। পরস্ত যিনি "চিত্ত" অর্থাৎ জ্ঞান হইতে ভিন্ন বিষয়ের সভা মানেন না, তাঁহার অপক্ষসাধন ও পরপক্ষ থওনও সম্ভব নহে। কারণ, তিনি তাঁহার চিত্তের দারা অপরকে কিছু বুঝাইতে পারেন না। তাঁহার<sup>\*</sup>চিত্ত" অর্থাৎ সেই জ্ঞানবিশেষ অপরে বুঝিতে পারে না—যেমন অপরের স্বগ্ন দেই ব্যক্তি না বলিলে অপরে জানিতে পারে না। যদি বল,স্বপক্ষণাধন ও পরপক্ষ থণ্ডনকালে বে সমন্ত শব্দ প্রয়োগ করা হয়, তখন সেই সমন্ত শব্দাকার চিত্তের দ্বারাই অপরকে বুঝান হয়। শব্দাকার চিত্ত অপরের অজ্ঞের নহে। কিন্তু তাহা বলিলে "শব্দাকার চিত্ত" এই বাক্যে "আকার" পদার্থ কি, তাহা বক্তবা। কোন প্রধান বস্তু অর্থাৎ সভ্য প্রদার্থের সাদৃগ্র-বশতঃ তদ্তির পদার্থে তাহার বে জ্ঞান, উহাই অকোর বলা যায়। কিন্তু বিজ্ঞানবাদীর মতে শব্দ নামক বাহ্য বিষয়ের সন্তা না থাকায় তিনি "শব্দাকার চিত্ত" এই কথা বলিতে পারেন না। শব্দ সত্য পদার্থ হইলে এবং কোন বিজ্ঞানে উহার সাদৃশ্য থাকিলে তৎপ্রযুক্ত ঐ বিজ্ঞানবিশেষকে **"শব্দাকার চিত্ত"** বলা যায়। কিন্তু বিজ্ঞানবাদী তাহা বলিতে পারেন না। পর্ত্ত বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন বিষয়ের সন্তাই না থাকিলে স্বপ্লাবস্থা ও জাগ্রনবস্থার তেন হইতে পারে না। কারণ, বিজ্ঞানবাদীর মতে ধেমন স্বপাবস্থার বিষয়ের সত্তা নাই, তদ্রুপ জাগ্রাবস্থাতেও বিষয়ের সত্তা নাই। স্কুতরাং ইহা স্বপাবস্থা ও ইহা জাগ্রদবস্থা, ইহা কিক্সপে বুঝা যাইবে ও বলা বাইবে ? উহা বুঝিবার কোন হেত্ নাই। ঐ অবস্থাদয়ের বৈলক্ষণাপ্রতিপাদক কোন হেতু বলিতে গোলেই বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন বিষয়ের সন্তা স্বীকার করিতেই হইবে।

উদ্যোতকর পরে ইহাও বলিয়াছেন যে, স্বপ্লাবস্থা ও জাগ্রন্বস্থার কোন ভেদ না থাকিলে ধর্মাধর্ম ব্যবস্থাও থাকে না। যেমন স্বপ্লাবস্থার অগ্ন্যাগ্যনে অধর্ম জন্ম না, তদ্রপ জাগ্রন্বস্থার অগ্ন্যা-গ্মনে অধর্মের উৎপত্তি না হউক ? কারণ, জাগ্রন্বস্থাও স্বপ্লাবস্থার ভার বিষয়শৃত্য। বিজ্ঞান- বাদীর মতে তথনও ত বস্ততঃ অগমাগমন বলিয়া কোন বাহা প্রার্থ নাই। যদি বল, স্বপ্লবস্থার নিদ্রার উপবতে এবং জাগ্রাবস্থার নিদ্রার অনুপ্রতিপ্রযুক্ত ঐ অবস্থার্যের ভেদ আছে এবং ঐ অবস্তার্য়ে জ্ঞানের অপ্রিতা ও স্পতিতাবশতঃও উহার তের বুঝা যায়। কিন্ত ইহাও বলা যায় না। কারণ, নিদোপঘাত বে, চিত্তের বিকৃতির হেতু, ইহা কিরুপে বুঝা যাইবে ? এবং জ্ঞানের বিষয় ব্যত্তি উহার স্পষ্টতা ও অপেষ্টতাই বা কিরূপে সম্ভব হইবে, ইহা বলা আবশ্যক। বনি বল, বিষয় নাথাকিলেও ত বিজ্ঞানের ভেদ দেখা বায়। বেমন তুলা কর্ম-বিপাকে উৎপন্ন প্রেত্যা পূরপূর্ণ নদী দর্শন করে। কিন্তু দেখানে বস্তুতঃ নদীও নাই, পুরও নাই। এইরূপ কোন কোন প্রেত দেই স্থলে দেই ননীকেই জলপূর্ণ দর্শন করে। কোন কোন প্রেত তাহাকেই ক্ষিরপূর্ণ দর্শন করে। অতএব বুঝা যায় যে, বাহ্ন প্রার্থ না থাকিলেও বিজ্ঞানই ঐক্লপ বিভিন্নাকার হইরা উৎপন্ন হর। বিজ্ঞানের ভেদে বাহ্য পদার্থের সত্তা অনাবশ্রক। উদ্দোতকর উক্ত কথার উভরে বলিকছেন বে, বাহু পদার্থ মনীক হইলে পূর্মোক্ত কথাও বলাই যায় না। কারণ, বিজ্ঞানই দেইরূপ উপপুর হয়, ইহা বলিলে "দেইরূপ" কি ? এবং কেনই বা "দেইরূপ" ? ইহা জিজ্ঞান্ত। যদি বল, ক্ষারপূর্ণ নদী দর্শনকালে ক্ষারাকারে বিজ্ঞান জন্মে, তাহা হইলে ঐ ক্ষার कि ? जांश वक्तवा अवर जनांकांत्र अनुनांकांत्र विकान काना, देश विवास धे कन अने कि ? তাহ। বক্তব্য। ক্ষরিটেন বাহ্য বিষয়ের একেবারেই সভা না থাকিলে ক্ষ্যিরাকার ও জলাকার ইত্যাদি বাক্যই বলা যায় না। পরস্ত তাহা হইলে দেশাদি নিয়মও থাকে না। অর্থাৎ প্রেতগণ কোন স্থান-বিশেষেই পুরপূর্ণ নদী দর্শন করে, স্থানান্তরে দর্শন করে না, এইরূপ নিয়মের কোন হেতু না থাকায় ঐরপ নিয়ম হইতে পারে না। কারণ, সর্বস্থানেই পুরপূর্ণ নদী দর্শন অর্থাৎ তদাকার বিজ্ঞান জিমাতে পারে। এখানে লক্ষ্য করা আবশুক যে, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচার্য্য বস্তুবন্ধু "বিংশতিকাকারিকা"র প্রথমে নিজ দিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া দিতীয় কারিকার' দারা নিজেই উক্ত দিদ্ধান্তে অন্ত সম্প্রদায়ের পূর্ব্বপক্ষ সমর্থনপূর্ব্বক "দেশাদিনিরমঃ সিদ্ধঃ" ইত্যাদি তৃতীয় কারিকার দারা উহার যে উত্তর দিয়াছেন, উদ্যোতকর এখানে উহাই খণ্ডন করিতে পুর্ব্বোক্তরূপ সমস্ত কথা বলিয়াছেন এবং পরে "কর্মনো বাসনাম্রত্র" ইত্যাদি সপ্তম কারিকার পূর্স্বার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়া উহারও থণ্ডন করিয়াছেন। বস্থবন্ধুর উক্ত কারিকাদর পূর্বে (১০3 পৃষ্ঠায়) উদ্ধৃত হইয়াছে। উদ্যোতকর বস্থবন্ধুর সপ্তম কারি-কার অন্ত ভাবে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া তত্ত্বতে বলিয়াছেন গে, আমরা কর্ম্ম ও উহার ফলের বিভিন্ন-শ্রমতা স্বীকার করি না। কারণ, আমাদিগের মতে যে আত্মা কর্মাকন্তা, তাহাতেই উহার ফল জন্ম।

 <sup>ি</sup> বিজ্ঞ প্রিমতে মেবৈত্রদদর্শ বহু, দৃদ্ধি ।

থথা তৈ, মি রিক্তাদেশক শতকা দিদর্শন ।

অনর্থা যদি বিজ্ঞ প্রিনিয়মে দেশকালয়েয় ।

মন্তানত চ বৃ. জে, ন বৃজ্জ, কৃত জিয়া নচ ॥ ধা বিংশতিকাকারিকা।

মুখ্রিত পুতকে বিতীয় কারিকরে প্রথম ও তৃতীয় পাদে "বলি বিজ্ঞ নির্থা এবং "সন্ত নন্তানিয়মশ্চ" এইরাপ পাঠ কাছে। কিন্তু ইম্পুক্ত বলিয়া গুল্প করা বাহান।

আমাদিগের শাস্ত্রে যে কর্মবিশেষের পুত্রাদি বিষয়রূপ ফলের উল্লেখ আছে, দেই সমস্ত বিষয় সৎ, এবং তজ্জ্য প্রীতিবিশেষই ঐ সমস্ত কর্মের মুখ্য ফল। উহা কর্মকর্ত্তা আত্মাতেই জন্মে। পূর্ব্বে ফলপরীক্ষায় মহর্ষি নিজেই ঐরূপ সমাধান করিয়াছেন (চতুর্থ খণ্ড, ২৪৪-৪১ পুষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। উদ্দোতকর পরে এখানে চিত্ত বা জ্ঞান হইতে জ্ঞের বিষয়সমূহ যে ভিন্ন পদার্থ, এ বিষয়ে অনুমান-প্রমাণও প্রদর্শন করিয়াছেন' এবং প্রথম অধ্যায়ের প্রথম মান্তিকের দশম স্থতের বার্ত্তিকে পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানবাদের অমুপপত্তি সমর্থন করিতে আরও অনেক বিচার করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়েও অনেক স্থলে বিচারপূর্ব্বক অনেক বৌদ্ধমতের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। তদন্বারা তিনি যে, তৎকালে বৌদ্ধ দার্শনিকগণের অতি প্রবল প্রতিহন্দ্রী বৈদিক বর্ণাশ্রম-ধর্মারক্ষক মহাপ্রভাবশালী আচার্য্য ছিলেন, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। তিনি যে বস্ত্রবন্ধু ও দিঙ্গাগ প্রভৃতি কুতার্কিকগণের অজ্ঞান নিবৃত্তির জন্ত 'ভায়বার্ত্তিক' বচনা করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার ঐ গ্রন্থের প্রথম শ্লোকের দারা ও ঐ স্থলে বাচম্পতি মিশ্রের উক্তির দ্বারা বুঝা যায়। উদ্যোতকরের সম্প্রদায়ের মধ্যেও বহু মনীয়া তাঁহার "স্তায়বার্ত্তিকে"র টীকা করিয়া এবং নানা স্থানে বিচার করিয়া বৌদ্ধমত খণ্ডনপূর্ব্বক তৎকালীন বৌদ্ধসম্প্রদায়কে হর্বল করিয়াছিলেন। তাই পরবর্তী ধর্মকীর্ত্তি, শান্তরক্ষিত ও কমলশীল প্রভৃতি বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচার্য্যগণ উদ্দোতকরের যুক্তির প্রতিবাদ করিয়া নিজ্মত সমর্থন করিয়াছেন। কমলশীল "তত্ত্বদংগ্রহপঞ্জিক।"র বহু স্থানে উদ্দ্যোতকরের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াও উহার প্রতিবাদ ক্রিয়াছেন। কালবংশ উদ্যোতকরের সম্প্রানায় বিলুপ্ত হওয়ায় তথন উদ্যোতকরের "স্থায়বার্ত্তিকে"র তাৎপর্য্য ব্যাথ্যা ও তাঁহার মত-সমর্থন দর্ম্বত্র হয় নাই। অনেক পরে শ্রীমদবাচম্পতি মিশ্র জিলোচন গুরুর নিকট হইতে উপদেশ পাইয়া উদ্যোতকরের "গ্রায়বার্ত্তিকে"র উদ্ধার করেন (প্রথম খণ্ডের ভূমিকা, ৩৭ পৃষ্ঠা দ্রপ্টবা)। শ্রীমদাচম্পতি মিশ্র "স্থায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকা" প্রণয়ন করিয়া উদ্যোতকরের গৃঢ় তাৎপর্য্য ব্যাথ্যার দারা তাঁহার মতের সংস্থাপন করিয়াছেন। তিনি স্থায়দর্শনের দ্বিতীয় স্থত্যের ভাষ্যবার্ত্তিক-ব্যাখ্যায় বিচারপূর্ব্বক বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন করিয়া, তাঁহার "তত্ত্বদদীক্ষা" নামক প্রস্তে যে প্রর্ব্বে তিনি উক্ত বিষয়ে বিস্তৃত বিচার করিয়াছেন, ইহা শেষে লিথিয়াছেন এবং এথানেও বিজ্ঞানবাদের যুক্তি থণ্ডন করিয়া তাঁহার "ভারকণিকা" নামক গ্রন্থে পূর্ব্বে তিনি বিস্তৃত বিচার দারা উক্ত যুক্তির খণ্ডন করিয়াছেন, ইহাও শেষে লিথিয়াছেন। তিনি যোগদর্শনের ব্যাসভাষ্যের টীকাতেও ( কৈবলাপাদ, ১৪—২০ ) বিচারপূর্ব্বক বিজ্ঞানবাদের যুক্তি থণ্ডন করিয়া, তাঁহার "স্থায়কণিকা" গ্রন্থে উক্ত বিষয়ে বিস্তৃত বিচার অনুসরণীয়, ইহা লিথিয়াছেন। সর্বশেষে তাঁহার ভামতী টীকাতেও তিনি পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানবাদের বিশদ বিচারপূর্ব্বক থণ্ডন করিয়াছেন। ফলকথা, উদ্যোতকরের গুঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে শ্রীমদ্বাচম্পতি মিশ্রের নানা গ্রন্থে ঐ সমস্ত বিচার বুঝিতে হইবে। এখানে ঐ সমস্ত বিচারের সম্পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব নহে। তবে সংক্ষেপে সার মর্ম্ম প্রকাশ করা অত্যাবশ্যক।

<sup>&</sup>gt;। মনীয়াচ্চিত্তাদৰ্থান্তরং বিষয়াঃ সামাভাবিশেষবত্বাৎ, সন্তানান্তরচিত্তবং। প্রমাণগমাত্বাৎ কার্যাত্তাভাবিদ্যালয়। ধর্মপূর্বক্রাচ্চেতি।—ন্যায়বার্ত্তিক।

বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদম্প্রদায়ের মূল দিশ্ধান্ত এই যে, ক্রিয়া ও কারকের কোন ভেদ নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন,—"ভৃতির্যেষাং ক্রিয়া দৈব কারকং দৈব চোচ্যতে"। অর্থাৎ যাহা উৎপত্তি, তাহাই ক্রিয়া এবং তাহাই কারক। যোগন<sup>ন</sup>নের বাাসভাষ্যেও উক্ত সিদ্ধান্ত কথিত হইয়াছে<sup>9</sup>। তাঁহাদিগের মতে বিজ্ঞানের প্রকাশক অন্ম কোন পদার্থও নাই। কারণ, প্রকাশ্য, প্রকাশক ও প্রকাশ ক্রিয়া অভিন্ন পদার্থ। স্মৃতরাং বিজ্ঞান ভিন্ন বৃদ্ধির দারা অনুভাব্য বা বোধ্য অন্ত পদার্থও নাই। এবং সেই বুদ্ধি বা বিজ্ঞানের যে অপর অন্তুভব, যদ্বারা উহা প্রকাশিত হইতে পারে—তাহাও নাই। গ্রাহ্ম ও গ্রাহকের অর্থাৎ প্রকাশ্র ও প্রকাশকের পৃথক সন্তা না থাকার ঐ বৃদ্ধি স্বয়ংই প্রকাশিত হয়, উহা স্বতঃপ্রকাশ<sup>২</sup>। উক্ত দিদ্ধান্তের উপরেই বিজ্ঞানবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। উহা স্বীকার না করিলে বিজ্ঞানবাদ স্থাপনই করা যায় না। তাই উদ্দ্যোতকর প্রথমে উহাই অস্বীকার করিয়া বলিয়াছেন,—"নহি কর্ম্ম 5 ক্রিয়া 5 একং ভবতীতি।" অর্থাৎ কর্ম্ম ও ক্রিয়া একই পদার্থ হয় না। স্থতরাং গ্রহণ ক্রিয়া ও উহার কর্মকারক গ্রাহ্ম বিষয় মভিন্ন পদার্থ হইতেই পারে না। তাৎপর্যাটীকাকার বাচম্পতি মিশ্র উদ্যোত্করের তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়া এখানে পরে ইহাও লিখিয়া-ছেন যে, উদ্দোতকরের ঐ কথার দ্বারা "দহোপনস্তনিয়মাৎ" ইত্যাদি" কারিকায় জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের অভেদ সাধনে যে হেতু কথিত হইগাছে, তাহাও পরাস্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কারণ, কর্ম ও ক্রিয়া যখন একই পদার্থ হইতেই পারে না, তথন বিজ্ঞান ও উহার কর্ম্মকারক জ্ঞেয় বিষয়ের ভেন স্বীকার্য্য হওরার বিজ্ঞানের উপলব্ধি হইতে জ্ঞের বিষয়ের উপলব্ধিকে ভিন্ন বলিরাই স্বীকার করিতে হুইবে। স্থুতরাং "সংহাপলম্ভ" বলিতে জ্ঞান ও জ্ঞেরের এক বা অভিন্ন উপলব্ধিই বিবক্ষিত হুইলে ঐ হেতুই অনিদ্ধ। আর যদি জ্ঞেয় বিষয়ের সহিত জ্ঞানের উপলব্ধিই "সহোপলম্ভ" এই যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে ঐ হেতু বিরুদ্ধ হয়। স্থতরাং উক্ত হেতুর দ্বারা জ্ঞান ও জ্ঞেন্ন বিষয়ের অভেদ সিদ্ধ হইতে পারে না। উদ্যোতকর কিন্ত বিজ্ঞানবাদীর উক্ত হেতুর কোন উল্লেখ করেন নাই। শারীরকভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য ঐ হেতুরও উল্লেখ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীমদ্বাচম্পতি মিশ্র "স্থায়কণিকা", বোগদর্শন-ভাষ্যের টীকা ও "ভামতী" প্রভৃতি গ্রন্থে "দহোপলন্তনিয়মাৎ" ইত্যাদি বৌদ্ধকারিকা উদ্ধৃত করিয়া বিশদ বিচারপুর্বক উক্ত হেতুর খণ্ডন 'দর্মদর্শনদংগ্রহে' মাধবাচার্য্য এবং আরও অনেক গ্রন্থকার বিজ্ঞানবাদের ব্যাখ্যায় উক্ত কারিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত কারিকাটী কাহার রচিত, ইহা তাঁহারা কেহই বলেন নাই।

১। ক্ষণিকবাদিনো বদ্ভবনং, দৈব ক্রিয়া, তদেব চ কারক্ষিতাভু:পগমঃ।—বোগদর্শনভাষ্য 181২০।

নান্ত্যে, ইকুভাব্যে। বৃদ্ধাইস্তি তপ্তানাকুভবোইপ্টঃ।
 গ্রাহকবৈধুর্গাং স্বয়ং দৈব প্রকাশতে।

গ্রাপলন্তনিয়মাদভেলে। নীলভদ্ধিয়োঃ।
ভেদশ্চ ল্রান্তিবিজ্ঞানৈদৃ প্রভেলাবিবাছয়ে॥

পূর্ব্বোক্ত "দহোপলম্ভনিয়মাৎ" ইত্যাদি কারিকার দ্বারা কথিত হইয়াছে যে, নীল জ্ঞান স্থলে নীল ও তদ্বিষ্কক যে জ্ঞান, তাহার ভেদ নাই। নীলাকার জ্ঞানবিশেষই নীল। এইরূপ দর্ববাই জ্ঞানের বিষয় বলিয়া যাহা কথিত হয়, তাহা দমস্তই দেই জ্ঞানেরই আকারবিশেষ। জ্ঞান হইতে বিষয়ের পৃথক সন্তা নাই। জ্ঞান ব্যতিরেকে জ্ঞেয় অনৎ। ইহার হেতু বলা হইয়াছে,— "দহোপলস্তনিয়মাৎ।" এখানে "দহ" শব্দের মর্থ কি, ইহাই প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে। জ্ঞানের দহিতই জ্বেয় বিষয়ের উপলব্ধি হয়, জ্বানের উপলব্ধি ব্যতিরেকে ক্রেয় বিষয়ের উপলব্ধি হয় না, ইহাই উক্ত হেতুর অর্থ হইলে ঐ হেতু বিরুদ্ধ হয়। কারণ, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের ভেদ না থাকিলে 'দহ' শব্দার্থ সাহিত্যের উপপত্তি হয় না। ভিন্ন পদার্থেই সাহিত্য সম্ভব হয় ও বলা যায়। স্থতরাং ঐ হেতু জ্ঞান ও জ্ঞের বিষয়ের ভেনেরই সাধক হওয়ার উহা বিরুদ্ধ। বৈভাষিক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের আচার্য্য ভদস্ত শুভগুপ্ত বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করিতে পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যাখ্যাত্মণারে উক্ত হেতুকে বিরুদ্ধ বলিয়াছিলেন। তদমুদারে শ্রীমদবাচম্পতি নিশ্রও তাৎপর্যাতীকার পর্ব্বোক্ত যথাশ্রুত অর্থে উক্ত দোষই বলিয়াছেন। কিন্তু "তত্ত্বংগ্রহে" শান্তর্ফিত "দহ" শব্দের প্রয়োগ না করিয়া যে ভাবে পুর্বোক্ত হেতু প্রকাশ করিয়াছেন', তত্ত্বারা বুঝা যায় যে, তাঁহাদিগের মতে নীল জ্ঞানের উপলব্ধি ও নীলোপলন্ধি একই পদার্থ। ঐ একোপলন্ধিই "সহোপলন্ত"। সর্ব্বএই জ্ঞানের উপলব্ধিই বিষয়ের উপলব্ধি। জ্ঞানের উপলব্ধি ভিন্ন বিষয়ের পূথক উপলব্ধি নাই, ইহাই "সহোপল্স্তনিয়ম।" উহার দ্বারা জ্ঞান ও জ্ঞেরের যে ভেদ নাই, ইহা সিদ্ধ হয়। কিন্তু ভ্রান্তিবশতঃ যেমন একই চক্রকে দ্বিচক্র বলিয়া দর্শন করে, অর্থাৎ ঐ স্থলে যেমন চক্র এক হইলেও তাহাতে ভেদ দর্শন হয়, তদ্রূপ জ্ঞান ও জ্ঞের বিষয়ের ভেদ না থাকিলেও ভেদ দর্শন হয়। ফলকথা, পূর্ব্বোক্ত "সহোপলন্তনিয়ম" শব্দে "দহ" শব্দের অর্থ এক বা অভিন্ন—উহার অর্থ সাহিত্য নহে। "তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা"র কমলশীল ভদন্ত শুভগুপ্তার কথিত সমস্ত দোষের উল্লেখপূর্ব্বক খণ্ডন করিতে শেষে পূর্ব্বোক্ত "দহোপলস্তে"র উক্তরূপ ব্যাখ্যা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন<sup>থ</sup>। এবং তৎপূর্ম্বে তিনি শান্তরক্ষিতের "যৎসংবেদন-মেব স্থাদযম্ভ সংবেদনং গ্রুবং"—এই বাক্যোক্ত হেতুরও পূর্ব্বোক্তরূপই ব্যাথ্যা করিয়া লিখিয়াছেন,— "ঈদৃশ এবাচার্য্যীরে 'সহোপলস্কনিরমা'দিত্যাদৌ প্রারোগে হেন্তর্থাহভিপ্রেতঃ।" এথানে "আচার্য্য" শব্দের দ্বারা কোন আচার্য্য তাঁহার বুদ্ধিস্থ, তিনি তাহা ব্যক্ত করেন নাই। বহু বিজ্ঞ কোন পণ্ডিত বলেন যে, আচার্য্য ধর্মকার্ত্তি "প্রমাণবিনিশ্চয়" নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন, তিব্বতীয় ভাষায় উহার

যৎসংবেদন্মের শুদ্বস্থা সংবেদনং ধ্রবং। তক্ম দ্বাতিরিক্তাং তৎ ততো বা ন বিভিনাতে ।
 বধা নীলিধিয় স্বায়া বিতীয়ো বা বধোড় পঃ। নীলধাবেদন্পেনং নীলাকারস্থা বেদনাং ॥

<sup>—&</sup>quot;তত্ত্বনংগ্ৰহ", ৫৯৭ পৃষ্ঠা।

২। ন হাত্রকেনৈবোপলন্ত একোপলন্ত ইতাল্লগোহভিগ্রেলঃ। কিং তহি? জ্ঞানজেল্লোঃ পরম্পাধ্যক এবোপলন্তো ন প্থলিতি। যু এবহি জ্ঞানোপলন্তঃ সু এব জ্ঞেল্লা, যু এব জ্ঞেন্তা সু এব জ্ঞানতোতি যাবং।—তল্পালহ পঞ্জিকা, ৫৯৮ পূঠা।

অন্থবাদ আছে। তদ্বারা এই পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে ''দহোপলস্তনিয়মাৎ" ইত্যাদি এবং "নাম্ভো-হন্মভাব্যো বৃদ্ধাহস্তি" ইত্যাদি এবং ''অবিভাগোহপি বৃদ্ধ্যাত্মা" ইত্যাদি কারিকা ধর্মকীর্ত্তিরই রচিত, ইহা বৃশ্ধা গিয়াছে।

আমরা কিন্তু ''তত্ত্বসংগ্রহণঞ্জিকা"র বৌদ্ধাচার্য্য কমনশীলের উক্তির দ্বারাও ইহা বুঝিতে পারি। কারণ, কমলশীল প্রথমে ''সহোপলম্ভনিয়মাৎ" এই হেতুবাক্যে তাঁহার ব্যাথ্যাত হেত্বর্থ ই আচার্য্যের অভিপ্রেত বলিয়া, পরে উহাতে অন্তের আশস্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে, আচার্য্য ধর্মকীর্ত্তি তাঁহার প্রস্থে ঐ স্থলে জ্ঞান ও জ্ঞের বিষয়ের উপলব্ধির ভেদ সমর্থনপূর্ব্যক উক্ত সিদ্ধান্তে পূর্ব্য-পক্ষ প্রকাশ করায় তদ্বারা বুঝা যায় যে, উক্ত হেতুবাকো "সহ" শব্দের দ্বারা এককাল অর্থ ই তাঁহার বিবক্ষিত—অভেদ অর্থ নহে। অর্থাৎ একই সময়ে জ্ঞান ও জ্ঞের বিষয়ের উপলব্ধিই তাঁহার অভিনত "সহোপনস্ত"; নচেৎ জ্ঞান ও জ্ঞের বিষয়ের কাল-ভেদ সমর্থন করিয়া তিনি ঐ স্থলে পূর্ব্ব-পক্ষ সমর্থন করিবেন কেন ? জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের এককালই ''স্হোপল্ঞ্জ'' শব্দের দ্বারা তাঁহার বিবক্ষিত না হইলে ঐ স্থলে ঐরূপ পূর্ব্বপক্ষের অবকাশই থাকে না। কমলশীল এই আশস্কার সমাধান করিতে বলিরাছেন যে, কালভেদ বস্তভেদের ব্যাপ্য। অর্থাৎ কালভেদ থাকিলেই বস্তুভেদ থাকে। স্থতরাং ধর্মকার্ত্তি যে জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের অভিন্ন উপলব্ধিকেই "দহোপদস্তু" বলিয়াছেন, তাহা জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের উপলব্ধির কালভেন হইলে সম্ভব হয় না। কারণ, বিভিন্ন-কালীন উপলব্ধি অবশ্রুই বিভিন্নই হইবে, উহা এক বা অভিন্ন হইতে পারে না। ধর্মকীর্ত্তি উক্ত-রূপ তাৎপর্যোই এরূপ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়া, উহার খণ্ডন ছারা তাঁহার ক্থিত হেতু "সহোপলস্তে"র অর্থাৎ জ্ঞান ও জ্ঞেম্ব বিষয়ের অভিন্ন উপলব্ধিরই সমর্থন করিয়াছেন। কমলশীল এইরূপে ধর্মকীর্ত্তির উক্তিবিশেষের সহিত তাঁহার পূর্মেক্তিক কথার বিরোধ ভঞ্জন করায় উক্ত কারিকা ধর্মকীর্ত্তিরই রচিত, ইহা আমরা ব্ঝিতে পারি। স্থতরাং কমলশাল পূর্ব্বে "ঈদৃশ এবাচার্য্যারে 'নহোপলন্তনিরমা' দিতাদৌ প্রয়োগে হেন্তর্গ্যাহভিপ্রেতঃ" এই বাক্যে "আচার্য্য" শব্দের দ্বারা ধর্মকীর্ত্তিকেই প্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। নচেৎ পরে তাঁহার "নতু চাচার্য্যধর্ম-কীর্ত্তিনা" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা পূর্ন্বোক্ত পূর্ন্বপক্ষের অবতারণা করিয়া ধর্মকীর্ত্তির ঐক্তপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার কোন বিশেষ প্রয়োজন থাকে না। স্থ্রীগণ এখানে কমলশীলের উক্ত সন্দর্ভে প্রাপিন করিবেন। পরস্ত এই প্রদক্ষে এখানে ইহা বক্তব্য যে, "দহোপলস্তনিয়মাৎ" ইত্যাদি কারিকা ধর্মকীর্ত্তিরই রচিত হইলে উন্দ্যাতকর যে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহাও আমরা ব্ঝিতে পারি। কারণ, উদ্যোতকর ঐ কারিকা বা উহার দারা কথিত ঐ হেতুর উল্লেখপূর্ব্ধক কোন বিচারই করেন নাই। কিন্ত বিজ্ঞানবাদ থণ্ডান উক্ত হেতুর বিচারপূর্ব্বক খণ্ডনও নিতান্ত কর্ত্তবা।

<sup>&</sup>gt;। নমু চাচার্থ্যপ্রকীর্ত্তিনা "বিষয়স্তা জ্ঞানহেতৃত্যোপলব্ধিঃ প্রাপ্তপলস্তঃ পশ্চাৎ সংবেদনস্তেতি চে"দিতেবং পূর্ব্ধ-পক্ষমাদর্শয়তা এককালার্থঃ সহশব্দোহতা দ্বানিতো না হতেদার্থঃ—এককালেহি বিবন্ধিতে কালভেদোপদর্শনং পরস্তা যুক্তং না ছতেদে সতীতি চেন্ন, কালভেদস্তা বস্তুভেদেন ব্যাপ্তিহাৎ কালভেদোপদর্শনমূপলস্তে নানাহ্ প্রতিপাদনার্থমেব স্বতরাং যুক্তং, ব্যাপাস্তা কাপকার্যভিচারাৎ।—তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা, ৫৬৮ পৃষ্ঠা।

শঙ্করাচার্য্য ও বাচম্পতি মিশ্র প্রভৃতি তাহা করিলেও উদ্যোতকর কেন তাহা করেন নাই, ইহা অবশ্য চিন্তনীয়। উদ্যোতকর বস্থবকু ও দিঙ্ নাগের কারিকা ও মতের উল্লেখপূর্দ্ধক খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে, ধর্ম্মকীর্ত্তির কোন উক্তির উল্লেখ ও খণ্ডন করিয়াছেন, ইহা আমরা বৃদ্ধিতে পারি নাই। স্থতরাং উদ্যোতকর ও ধর্মকীর্ত্তি সমসাময়িক, তাঁহারা উভয়েই উভয়ের মতের খণ্ডন করিয়াছেন, এই মতে আমাদিগের বিশ্বাস নাই। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় (৩৮।৩৯ পৃষ্ঠায়) এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়াছি।

সে যাহা হউক, মূলকথা, বিজ্ঞানবাদী বৌরাচার্য্যগণ দর্বত জ্ঞানের উপলব্ধিকেই বিষয়ের উপলব্ধি বলিয়াছেন. উহাই তাঁহাদিগের কথিত "দহোপলন্তনিয়ম"। উহার দারা তাঁহারা জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের অভেদ সাধন করিয়াছেন। কিন্তু বিরোধী বৌদ্ধসম্প্রনায়ও উহা স্বীকার করেন নাই। বৈভাষিক বৌদ্ধসম্প্রানায়ের আচার্য্য ভদস্ত শুভগুপ্ত উক্ত যুক্তি থণ্ডন করিতে বহু কথা বলিগ্নাছেন। শ্রীমদবাচম্পতি মিশ্র প্রভৃতি তাঁহার অনেক কথাই গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে জ্ঞান ও বিষয়ের যে একই উপলব্ধি, ইহা অসিদ্ধ। অন্ততঃ উহা সন্দিগ্ধাসিদ্ধ। কারণ, উহা উভয় পক্ষের নিশ্চিত হেতু নহে। স্থতরাং উহার দারা জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের অতেদ নিশ্চয় করা যায় না। এইরূপ উক্ত হেতুতে ব্যভিচারাদি দোষও তাঁহারা দেথাইয়াছেন। কিন্ত শাস্ত রক্ষিত "তত্ত্বসংগ্রহে" প্রতিবাদিগণের যুক্তি খণ্ডন করিয়া অতি ফক্ষভাবে পূর্ব্বোক্ত "সহোপলস্ত-নিয়মে"র সমর্থনপূর্ব্ধক উহা যে, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের অভেনসাধক হইতে পারে,—ঐ হেতু ষে, অসিদ্ধ বা ব্যভিচারী নহে, ইহা বিশেষরূপে সমর্থন করিয়াছেন এবং পরে আরও নানা যুক্তির দ্বারা ও ভট্ট কুমারিলের প্রতিবাদের উল্লেখপূর্কক তাহারও খণ্ডন করিয়া নিজ্ঞসম্মত বিজ্ঞানবাদের সমর্থন করিয়াছেন'। তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য কমলশীলও উক্ত মতের প্রতিবাদী ভদস্ত শুভগুপ্ত প্রভৃতির সমস্ত কথার উল্লেখপূর্ব্বক খণ্ডন করিয়া উক্ত মতের সমর্থন করিয়াছেন। বিজ্ঞানবাদের রহস্ত বুঝিতে হইলে ঐ সমস্ত মূলগ্রন্থ অবশ্রুপাঠ্য। কেবল প্রতিবাদিগণের প্রতিবাদ পাঠ করিলে উভয় মতের সমালোচনা করাও যায় না। স্থল কথায় ঐরপ গভীর বিষয়ের প্রকাশ ও নিরাস করাও ষায় না। পরন্ত বিজ্ঞানবাদের সমর্থক বৌদ্ধাচার্য্যগণের মধ্যে বিজ্ঞানবাদের ব্যাথ্যায় কোন কোন অংশে মততেদও হইয়াছে। বৌদ্ধাচার্য্য বস্থবন্ধুর "ত্রিংশিকাবিজ্ঞপ্তিকারিকা" এবং উহার ভাষ্য বুঝিতে পারিলে বস্থবরূর ব্যাথ্যাত বিজ্ঞানবাদ বুঝা যাইবে। পরস্ত বি**জ্ঞানবাদের খণ্ডন বুঝিতে** হইলে উদ্যোতকর প্রভৃতির প্রতিবাদও প্রণিধানপূর্বক বুঝিতে হইবে। মীমাংসাভাষ্যে শবর স্বামীও বৌদ্ধমত থণ্ডন করিয়াছেন। তাহারই ব্যাখ্যাপ্রদক্ষে অনেক পরে বৌদ্ধমহাযানসম্প্রদায়ের বিশেষ অভ্যাদয়সময়ে ভট কুমারিল "শ্লোকবার্তিকে" "নিরাশ্ধনবাদ" ও "শৃত্যবাদ" প্রকরণে অভিস্থন্ম বিচার দারা বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ ও শৃত্যবাদের খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন এবং তত্ত্বত্ত তিনি বৌদ্ধগুরুর

১। তত্ত্বপংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, ৫৬৯ পৃষ্ঠা হইতে শেষ পর্যন্ত জন্তুর ।

নিকটেও অধ্যয়ন স্বীকার করিয়াছিলেন, ইহাও গুনা যায়। মীমাংসাচার্য্য প্রভাকরও তীত্র প্রতিবাদ করিয়া বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়াছিলেন। শালিকনাথের "প্রকরণপঞ্চিকা" গ্রন্থে তাহা ব্যক্ত আছে। পরে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ও তাঁহার শিষ্যদম্প্রদায়ের কার্য্য বিজ্ঞগনবিদিত। শাস্তরক্ষিত ও কমলশীল প্রভৃতি বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচার্য্যগণের প্রভাবে আবার ভারতে কোন কোন স্থানে বৌদ্ধনম্প্রদায়ের অভু)দয় হইলে শ্রীমদ্বাচম্পতি মিশ্র প্রভৃতি এবং সর্বাশেষে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য ও শ্রীধর ভট্ট প্রভৃতি বিশেষ বিচার করিয়া বৌদ্ধমতের খণ্ডন করেন। বৌদ্ধমত খণ্ডনের জন্ম শেষে উদয়নাচার্য্য "আত্মতত্ত্ববিবেক" গ্রন্থে বেরূপ পরিপূর্ণ বিচার করিয়াছেন, তাহা পদে পদে চিন্তাকর্ষক ও স্কুদ্ট যক্তিপুর্ণ। প্রাচীনগণ ঐ গ্রন্থকে "বৌদ্ধাধিকার" নামেও উল্লেখ করিয়াছেন। এখন অনেকে বলেন, উহার নাম "বৌদ্ধধিক্কার"—"বৌদ্ধধিকার" নহে। উদয়নাচার্য্যের ঐ অপূর্ব গ্রন্থ পাঠ করিলে বৌদ্ধনস্প্রানায়ের তদানীন্তন অবস্থাও ব্ঝিতে পারা যায়। বৌদ্ধমতের খণ্ডন বুঝিতে হইলে উদয়নাচার্য্যের ঐ গ্রন্থের বিশেষ অনুশীলনও অত্যাশ্রক। ফলকথা, বৌদ্ধযুগের প্রাব্তম্ভ হুইতেই ভারতে বৈদিক ধর্মারক্ষক মীমাংসক,নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের বহু বহু আচার্য্য নানা স্থানে বৌদ্ধমতের প্রতিবাদ করিয়া নিজ সম্প্রদায় রক্ষা করিয়াছিলেন। এখনও বৌদ্ধপ্রভাববিধ্বংশী বাৎস্থায়ন ও উদদ্যোতকর প্রভৃতি বহু আচার্য্যের যে সকল গ্রন্থ বিদ্যা মান আছে, তাহা বৌদ্ধ যুগেও ভারতে স্নাতন বর্ণাশ্রম ধুর্মের উজ্জল চিত্র ও বিজয়পতাকা। ঐ সমস্ত প্রাচ্য চিত্রে একেবারেই দৃষ্টিপাত না করিয়া অভিনব কলিত প্রতীচাচিত্র দর্শনে মুগ্ধ হওয়া বোর অবিচার। সেই অবিচারের ফলেই শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে ভারতে প্রায় সকল ব্রাহ্মণই বৌদ্ধ হুইয়া গিয়াছিলেন, শঙ্করাচার্য্য আদিরা তাঁহাদিগকে ব্রহ্মণাধর্মে দীক্ষিত করেন, তিনি তাঁহাদিগকে উপবীত প্রদান করেন, ইত্যাদি প্রকার মন্তব্যও এখন গুনা যায়। কিন্ত ইহাতে কিঞ্চিৎ বক্তব্য এই যে, বাৎস্থায়নের পূর্বেও বৌদ্ধ দার্শনিকগণের অভ্যাদয়ের সময় হইতেই শেষ পর্য্যন্ত ভারতে সর্কশাস্ত্রনিষ্ণাত তপস্বী কত এ।হ্মণ বে বৈদিকবর্ণাশ্রমধর্ম রক্ষার জন্ম প্রাণপণে বৌদ্ধদম্প্রদায়ের সহিত কিন্নপ সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন এবং সেই সময়ে নানা স্থানে তাঁহাদিগেরও কিন্নপ **প্রভা**ব ছিল এবং তাঁহারা নানা শাস্ত্রে কত অপূর্ব্ব গ্রন্থ নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের নিক্স নিজ সম্প্রদায়ে কত শিষ্য প্রশিষ্য ও তাঁহাদিগের মতবিশ্বাদী কত ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং স্থানবিশেষে বৌদ্ধ-সম্প্রানায়ের প্রভাব বৃদ্ধি হওয়ায় কত ব্রাহ্মণ যে নিজ সম্পত্তি শাস্ত্রগ্রন্থ মন্ত/ক করিয়া স্বধর্মারক্ষার জন্ম পর্বতে আরোহণ করিয়াছিলেন, এই সমস্ত কি সম্পূর্ণরূপে অত্মসন্ধান করিয়া নির্ণয় করা হইয়াছে ? প্রতীচ্য দিব্যচক্ষুর দ্বারা ত ঐ সমস্ত দেখা ঘাইবে না। একদেশদর্শী হইন্না প্রাত্নতত্ত্বের নির্ণন্ন ক্রিতে গেলেও প্রকৃত তত্ত্বের নির্ণয় হইবে না। এ বিষয়ে এখানে অধিক আলোচনার স্থান नार्हे ।

পূর্ব্বোক্ত "বিজ্ঞানবাদ" থগুনে প্রথমতঃ সংক্ষেপে স্থলভাবে মূলকথাগুলি প্রণিধানপূর্বক বুঝিতে হইবে। প্রথম কথা—জ্ঞান ও জ্ঞের বিষয় যে বস্তুতঃ অভিন্ন, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। জ্ঞের ইইলেই তাহা জ্ঞানপদার্থ এবং জ্ঞানের উপলব্ধিই জ্ঞের বিষয়ের উপলব্ধি,—

জ্ঞেয় বিষয়ের কোন পৃথক্ উপলব্ধি হয় না, স্নতরাং জ্ঞান হইতে ক্রেয় বিষয়ের পৃথক্ সন্তা নাই, ইহা বলা যায় না। কারণ, জ্ঞানের উপলব্ধি হইতে জ্ঞের বিষয়ের পৃথক্ উপলব্ধিই হইয়া থাকে। জ্ঞান হইতে বিছিন্নাকারেই জ্ঞেন্ন বিষয়ের প্রকাশ হয়। পরস্ত জ্ঞানক্রিয়ার কর্ম্মকারকই জ্ঞের বিষয়। স্থতরাং উহা হইতে জ্ঞান ভিন্ন পদার্থ। কারণ, ক্রিয়া ও তাহার কর্মাকারক কথনই এক পদার্থ হয় না। যেমন ছেদনক্রিয়া ও ছেদ্য দ্রব্য এক পদার্থ নহে। পরস্ত জ্ঞেয় বিষয়ের সভাবাতীত জ্ঞানেরও সভা থাকে না। কারণ, নির্বিষয়ক জ্ঞান জ্ঞানা। জ্ঞের বিষয়গুলি বস্তুতঃ জ্ঞানেরই আকারবিশেষ; স্কুতরাং জ্ঞানস্বরূপে উহার সন্তা আছে, ইহা বলিলে বাহু স্বরূপে উহার দন্তা নাই অর্থাৎ বাহু পদার্থ নাই, উহা অলীক, ইহাই বলা হয়। কিন্তু তাহা হইলে জ্ঞানাকার পদার্থ অর্থাৎ মন্তক্তের বস্তু বাহ্মবৎ প্রকাশিত হয়, এই কথা বলা যায় না। কারণ, বাহ্য পদার্থ বন্ধ্যাপুত্রের স্থায় অলীক হইলে উগ উপমান হইতে পারে না। অর্থাৎ যেমন "বন্ধাপুত্রে নায় প্রকাশিত হয়" এইরূপ কথা বলা যায় না, তদ্রুপ "বহির্মিৎ প্রকাশিত হয়" এই কথাও বুলা যায় না। বিজ্ঞানবাদী বাহ্ন পদার্থের সভা মানেন না, উহা বাহ্যত্বরূপে অলীক বলেন, কিন্তু অন্তজ্ঞেষ্য বস্তু বহিৰ্ন্তৎ প্ৰকাশিত হয়, এই কথাও বলেন; স্থতরাং তাঁহার এরূপ উক্তিদ্বয়ের সামঞ্জন্ত নাই। শারীরকভাষ্যে ভগবান শঙ্করাচার্য্যও এই কথা বলিয়াছেন। পরস্ত জ্জেয় বিষয়ের সন্তা বাতীত তাহার বৈচিত্র্য হইতে পারে না। বিষয়ের বৈচিত্র্য ব্যতীতও জ্ঞানের বৈচিত্র্য হইতে পারে না। বিজ্ঞানবাদী অনাদি সংস্কারের বৈচিত্র্যবশত:ই জ্ঞানের বৈচিত্র্য বলিয়াছেন। কিন্তু বিষয়ের বৈচিত্র্য বাতীত সেই সেই বিষয়ে সংস্কারের বৈচিত্র্যও হইতে পারে না। প্রতিক্ষণে বিজ্ঞানেরই সেই দেই আকারে উৎপত্তি হয় এবং উহাই বিজ্ঞানের পরিণাম, ইহাও বলা যায় না। কারণ, ঐরপ ক্ষণিক বিজ্ঞানের উৎপঞ্জিতে কোন কারণ বলা যায় না। যে বিজ্ঞান দিতীয় ক্ষণেই বিনষ্ট হইবে, তাহা ঐ সময়ে অপর বিজ্ঞানের উপাদান-কারণ হইতে পারে না। পরস্তু আলুয়বিজ্ঞানসন্তানকে আত্মা বলিলেও উহাতে কালান্তরে কোন বিষয়ের স্মরণ হইতে পারে না। কারণ, যে বিজ্ঞান পূর্বের দেই বিষয়ের অনুভব করিয়াছিল, তাহা দ্বিতীয় ক্ষণেই বিনষ্ট হওয়ায় তাহার অন্মুভূত বিষয় অপর বিজ্ঞান স্মরণ করিতে পারে না। আলমবিজ্ঞানসন্তানকে স্থায়ী পদার্গ বলিয়া স্বীকার করিলে "সর্ববং ক্ষণিকং" এই সিদ্ধান্ত ব্যাহত হয়। স্মৃতরাং উহাও প্রত্যেক বিজ্ঞান হইতে কোন অতিরিক্ত পদার্থ নহে, ইহাই বলিতে হইবে ( প্রথম থণ্ড, ১৭৩—৭৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য )। পরস্ত জ্ঞান হইতে ভিন্ন বিষয়ের সন্তাই না থাকিলে সর্ব্বত জ্ঞানেরই জ্ঞান জন্মিতেছে, ইহাই বলিতে হয়। কিন্তু তাহা হইলে জ্ঞানের পরে "আমি জ্ঞানকে জানিলাম" এইরূপ জ্ঞান কেন জন্মে না ? ইহা বলিতে হইবে। সর্ববিত্ই কল্লিত বাহ্য পদার্থে জ্ঞানাকার বা অন্তক্ষের বস্তুই বাহ্ববং প্রকাশিত হয়, ইহা বলিলে দেই সমস্ত বাহ্য পদার্থের কাল্পনিক বা ব্যবহারিক সন্তাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্ত তাহা হইলে সেই সমস্ত বাস্থ্য পদার্থকে পারমার্থিক বিজ্ঞান হইতে অভিন্ন বলা যায় না। কান্ননিক ও পারমার্থিক পদার্থের অভেদ সম্ভব নহে। অসৎ ও সৎপদার্থেরও অভেদ সম্ভব নহে। পরন্ত বিজ্ঞানবাদী

স্বপ্রাদিজ্ঞানকে দৃষ্টাস্ত করিয়া জ্ঞানত্বংহতুর দারা জাগ্রণবস্থার সমস্ত জ্ঞানকেও ভ্রম বলিয়া সিদ্ধ করিতে পারেন না। কারণ, জাগ্রাবস্থার সমস্ত জ্ঞান স্বপ্নাদি জ্ঞানের তুলা নহে। স্বপাদি জ্ঞান ভ্রম হইলেও উহাও একেবারে অদদ্বিষয়কও নহে। স্কুতরাং তদ্দৃষ্টান্তে জাগ্রদবস্থার সমস্ত জ্ঞানকে অসদ্বিষয়ক বলিয়া প্রতিপন্ন করা বার না। পরস্ত দর্কাবস্থায় সমস্ত জ্ঞান্ই ভ্রম হইলে জগতে যথার্থজ্ঞান থাকে না। উহা না থাকিলেও ভ্রমজ্ঞান বলা যায় না। কারণ, যথার্থ-জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলেই পূর্ব্বজাত ভ্রমজ্ঞানের ভ্রমত্ব নিশ্চয় করা যায়। নচেৎ সমস্ত জ্ঞানই ভ্রম, ইহা মুখে বলিলে কেহ তাহা গ্রহণ করে না। যথার্যজ্ঞান একেবারেই না থাকিলে প্রমাণেরও সন্তা থাকে না। কারণ, যথার্থ অনুভূতির সাধনকেই প্রমাণ বলে। সেই প্রমাণ ব্যতীত কোন সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে গেলে বিনা প্রমাণে বিপরীত পক্ষও স্থাপন করা যায়। বিজ্ঞানবাদী অপরের সম্মত প্রমাণ-পদার্থ গ্রহণ করিয়া যে দমস্ত অন্মানের দারা তাঁহার দিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, উহার প্রামাণ্য নাই। কারণ, প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ অনুমানের প্রামাণ্য কেহই স্বীকার করেন না। বাহ্য পদার্থের যথন জ্ঞান হইতে পৃথক্রপেই প্রত্যক্ষ হইতেছে, তথন কোন অন্ত্র্যানের দারাই তাহার অসন্তা দিদ্ধ করা যায় না। বেদান্তদর্শনে ভগবান বাদরায়ণও "না ভাব উপলব্ধেঃ" (২ ২।২৮) এই ফুত্রের দ্বারা ঐ কথাই বলিয়াছেন এবং পরে "বৈধর্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ" এই স্থাত্তের দ্বারা জাগ্রদবস্থার প্রত্যক্ষসমূহ বে, স্বপ্নাদির তুল্য নহে--এই কথা বলিয়া বিজ্ঞানবাদীর অনুমানের দৃষ্টান্তও খণ্ডন করিয়াছেন। যোগদর্শনের কৈবল্যপাদের শেষে এবং উহার ব্যাসভাষ্যেও বিজ্ঞানবাদের থণ্ডন হইয়াছে। পরস্ত দুশুমান ঘটপটাদি পনার্থে যে বাহার ও সুক্রত্বের প্রতাক্ষ হইতেছে, উহা বিজ্ঞানের ধর্ম হইতে পারে না। স্বতরাং উহা বিজ্ঞানেরই আকারবিশেষ, ইহাও বলা যায় না। বিজ্ঞানে যাহা নাই, তাহা বিজ্ঞানের আকার বা বিজ্ঞানরূপ হইতে পারে না। পরস্তু যে দ্রাব্যে চক্ষুঃসংযোগের পরে তাহাতে স্থুলত্বের প্রত্যক্ষ হইতেছে, উহা ক্ষণিক হইলে স্থুলত্বের প্রত্যক্ষকাল পর্যান্ত উহার অন্তিত্ব না থাকার উহাতে স্থূলত্বের প্রত্যক্ষ অসম্ভব। স্থূতরাং "সর্বং ক্ষণিকং" এই সিদ্ধান্তও কোনরূপে উপপন্ন হয় না। পরস্ত বিজ্ঞানবাদী যে বাহুশুক্তিতে জ্ঞানাকার রঙ্গতেরই ভ্রম স্বীকার করিয়াছেন, ঐ বাহুশুক্তিও ত তাঁহার মতে বস্ততঃ জ্ঞান হইতে ভিন্ন কোন পদার্থ নছে। উহাও জ্ঞানেরই আকারবিশেষ। তাহা হইলে বস্ততঃ একটী জ্ঞান-পদার্থেই অপর জ্ঞানপদার্থের ভ্রম হওয়ায় তাহাতে বস্ততঃ কোন বাহ্ সম্বন্ধ না থাকায় বাহ্নবৎ প্রকাশ কিরূপে সম্ভব হইবে ? ইহাও বিচার্য্য। পরস্ত তাহা হইলে সর্ব্বত বস্ততঃ জ্ঞানস্বরূপ সৎপদার্থই অপর জ্ঞানস্বরূপ সৎপদার্থের ভ্রমের অধিষ্ঠান হয়, ইহাই স্বীকার্য্য। বিজ্ঞানবাদী কিন্তু তাহা বলেন না। তিনি বাহ্যপ্রতীতির অপলাপ করিতে না পারিয়া কল্পিত বাহ্ পদার্থে ই জ্ঞানের আরোপ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে কল্লিত বাহাগুক্তি জ্ঞান হইতে ভিন্ন-রূপে অদে । উহাতেই রজতাকার জ্ঞান বা জ্ঞানাকার রজতের ভ্রম হওয়ায় সেই রজতের বাহাবৎ প্রকাশ হইয়া থাকে। কিন্তু বাহ্যস্বরূপে বাহ্য যদি একেবারেই অসৎ বা অলীকই হয়, তাহা হইলে বাহ্বৰ প্রকাশ হয়, ইহা বলা যায় না। বাহ্বৰ প্রকাশ বলিতে গেলেই বাহু পদার্থের সন্তা স্বীকার্য্য হ'ওয়ায় বিজ্ঞানবাদীর নিজের বাণেই তাঁহার নিজের বিনাশ তথনই হইবে। পরস্ত ভ্রমের যাহা অধিষ্ঠান,

অর্থাৎ যে পদার্থে অপর পদার্থের ভ্রম হয়, দেই পদার্থের সহিত দেই অপর পদার্থ অর্থাৎ আরোপ্য পদার্থটীর সাদৃশু ব্যতীত সাদৃশুমূলক ঐ ভ্রম হইতে ৭'রে না। তাই শুক্তিতে রজতভ্রমের স্থায় মহুষ্যাদি-ভ্রম জন্মে না। কিন্তু বিজ্ঞানবাদীর মতে কল্পিত বাহা শুক্তি যাহা অসৎ, তাহাই রজতাকার জ্ঞানরূপ সৎপদার্থের ভ্রমের অধিষ্ঠান হইলে অসৎ ও সৎপদার্থের কোন সাদৃগ্র সম্ভব না হওয়ায় উক্তরূপ ভ্রম হইতে পারে না। কল্লিত বা অসং বাহু গুক্তির সহিত্ত রঙ্গতাকার জ্ঞানের কোনরূপে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে, ইহা বলিলে কল্লিত সমস্ত বিষয়ের সহিতই উহার কোনরূপ সাদৃশ্য স্বীকার্য্য হওয়ার শুক্তিতে রজতভ্রমের তায় মহুয়াদি-ভ্রমও স্বীকার করিতে হয়। কারণ, জ্ঞানাকার মন্ম্যাদিরও ঐ কল্পিত বাহ্ন শুক্তিতে ভ্রম কেন হইবে না ? ইহাতে বিজ্ঞানবাদীর কথা এই যে, ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান নিয়ত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়াকারেই উৎপন্ন হয়। বিজ্ঞানের ঐক্লপই পরিণাম স্বভাব-**শিষ্ক। অর্থাৎ সর্ব্ধবিষয়াকারেই দকল বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। স্থতরাং বিজ্ঞানের স্বভাবানুং** সারে শুক্তিতে ঐ স্থলে রজতাকার জ্ঞানেরই উৎপত্তি হয়। কোন স্থলে উহাতে অস্তাকার জ্ঞানেরও উৎপত্তি হয়। সর্মাকার জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। কিন্ত ইহা বলিলে বিজ্ঞানবাদীর মতে উক্তরূপ ভ্রমে বিজ্ঞানের স্বভাব বা শক্তিবিশেষই নিয়ামক, সাদৃগ্রাদি আর কিছুই নিয়ামক নহে, ইহাই স্বীকার্য্য। কিন্তু তাহা হইলে ঐ স্বভাবের স্বতন্ত্র সন্তা ও উহার নিয়ামক কিছু আছে কি না, ইহা বক্তব্য। বিজ্ঞানের স্বভাবও যদি অপর বিজ্ঞানরূপই হয়, তাহা হইলে দেই বিজ্ঞানেরও স্বভাববিশেষ স্বীকার করিয়া উহার নিয়ামক বলিতে হইবে। এ**ই**রূপে **অনস্ত** বিজ্ঞানের অনস্ত স্বভাব বা শক্তি কল্পনা করিয়া বিজ্ঞানবাদী কল্পনাশক্তিবলে ব্যর্থ বিচার করিলেও বস্তুত: উহা তাঁহার কল্পনা মাত্র, উহা বিচারসহ নহে।

বেদবিশ্বাদী অহৈতবাদী বৈদান্তিকসম্প্রদায় কিন্তু প্রক্রণ কল্পনা করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে জ্ঞের বিষয় বা জগৎপ্রশক্ষ সৎও নহে, অসৎও নহে, সৎ অথবা অসৎ বলিয়া উহার নির্বাচন বা নিরূপণ করা যায় না। স্থতবাং উহা অনির্বাচনীয়। অনাদি অবিদ্যার প্রভাবে সনাতন ব্রক্ষে প্র অনির্বাচনীয় জগতের ভ্রম হইতেছে। ঐ ভ্রমের নাম "অনির্বাচনীয়থ্যাতি"। শুক্তিতে যে রক্ষতের ভ্রম হইতেছে, উহাও "অনির্বাচনীয়থ্যাতি"। ঐ স্থলে বাহ্ম শুক্তি অসৎ নহে; উহা ব্যবহারিক সভ্য। উহাতে অনির্বাচনীয় রজতের উৎপত্তি ও ভ্রম হইতেছে। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ যদি নিজ মত সমর্থন করিতে যাইয়া শেষে উক্ত অহৈত মতেরই নিক্টবর্ত্তা হন, তাহা হইলে কিন্তু অহৈতমতেরই জয় হইবে। কারণ, অহৈতমতে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত, বেদকে আশ্রয় করিয়াই উক্ত মত সমর্থিত। তাই উহা "বেদনয়" অর্থাৎ বৈদিক মত বলিয়া ক্থিত হয়। বেদ ও সনাতন ব্রহ্মকে আশ্রয় করায় অহৈতবাদ বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের অপেক্ষায় বলী। স্থতরাং বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ বিচার করিতে করিতে শেষে আত্মরক্ষার জন্ম অহৈত মতেরই নিক্টবর্ত্তা হইলে তথন অহৈত মতের জয় অবশ্রপ্তাবী। কারণ, বলবানেরই জয় হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও তথন বিজ্ঞানবাদীর নিজ মত ধবংস হওয়ায় তাহার বৌদ্ধত্বও থাকিবে না। তথন তিনি "ইতো ভ্রম্বস্তাতে নম্ভ" হইবেন। আত্মত্বর্থবিকক গ্রন্থে মহানৈয়ারিক উদয়নাচার্য্য উক্তরপ তাৎপর্ব্যেই প্রথম

কল্পে বিজ্ঞানবাদীকে অধৈত মতের কুক্ষিতে প্রাবেশ করিতে বলিয়াছেন।<sup>১</sup> পরেই আবার বলিয়াছেন বে, অথবা "মতিকদ্দন" অর্থাৎ বুদ্ধির মালিতা পরিত্যাগ করিরা নীলাদি বাহ্ বিষয়ের পারমার্থিকত্ব বা সত্যতায় অর্থাৎ আমাদিগের সন্মত হৈতমতে অবস্থান কর। তাৎপর্য্য এই যে, বিজ্ঞানবাদী বৃদ্ধির মালিগ্রবশতঃ প্রকৃত সিদ্ধান্ত বৃ্ঝিতে না পারিলে অবৈতমতের কুক্ষিতে প্রবেশ করুন। তাহাতেও আমাদিগের ক্ষতি নাই। কিন্ত তাঁহার বুদ্ধির মালিন্স নিবুত্তি হইলে তিনি আর এই বিশ্বের নিন্দা করিতে পারিবেন না। ইহাকে ক্ষণ ভঙ্গুরও বলিতে পারিবেন না। অনিন্দ্য ঈদৃশ বিশ্বকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এখানে লক্ষ্য করা আবশ্রক যে, উদয়না-চার্য্য বিজ্ঞানবাদীকে অবৈদত মতের কুক্ষিতে প্রারেশ করিতে বলিলেও পরে বিশ্বের সত্যতা বা বৈত-মতে অবস্থান করিতেই বলিয়াছেন এবং তাহাতে বুদ্ধির মালিস্ত ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। স্বতরাং তিনি এখানে অদৈত্মতেরই সর্বাপেক্ষা বলবতা বলিয়া উক্ত মতে তাঁহার অনুরাগ স্থচনা করিয়া গিয়াছেন, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। তাঁহার পূর্বাপর গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিলেও ইহার বিপরীতই বুঝা যায়। এ বিষয়ে চতুর্থ খণ্ডে (১২৫—২৯ পূর্চায়) আলোচনা দ্রেষ্টবা। ফলকথা, উক্ত অবৈত-মতের স্থান থাকিলেও বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ ও শৃত্যবাদের কোন স্থানই নাই. অর্থাৎ উহা দাঁড়াইতেই পারে না, ইহাই উদয়নের চরম বক্তব্য। তাই শেষে বলিয়াছেন,—"তথাগতমতস্থ তু কোহবকাশঃ।" পূৰ্ব্বোক্ত বিজ্ঞানবাদ খণ্ডনে জয়ন্ত ভট্ট প্ৰভৃতি ইহাও বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞানবাদী সৰ্ব্বত ক্ষিত বাহু পদার্থে জ্ঞানাকার বা অন্তক্ষের বস্তরই ভ্রম স্বীকার করেন। জ্ঞানরূপ আত্মাই তাঁহার মতে অন্তজ্ঞের। স্কুতরাং সর্ব্বত আত্মখ্যাতিই তাঁহার স্বীকার্য্য। কিন্তু তাহা হইলে "ইহা নীল" এইরূপ জ্ঞান না হইয়া "আমি নীল" এইরূপই জ্ঞান হইত এবং "ইহা রজত" এইরূপ জ্ঞান না হইয়া "আমি রজত" এইরূপ জ্ঞানই হইত। কারণ, দর্বত্ত অন্তক্তের জ্ঞানেরই ভ্রম হইলে তাহাতে অবশ্র জ্ঞানরূপ আত্মারও দর্বত "অহং" এই আকারে প্রকাশ হইবেই। কিন্তু তাহা যথন হয় না, অর্থাৎ আমি রজত, আমি নীল, আমি ঘট, ইত্যাদিরূপে জ্ঞানোৎপত্তি যথন ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীও স্বীকার করেন না, তথন পূর্ব্বোক্ত "আত্মখ্যাতি" কোনরূপেই স্বীকার করা যায় না। এখন এখানে ঐ "আত্মথাতি" কিরূপ, তাহাও বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে। তাহাতে প্রথমে "অস্তথাখ্যাতি" ও "অসৎখ্যাতি" প্রভৃতিও বুঝা আবশ্রক।

অনেকে বলিয়াছেন যে, "থ্যাতি" শব্দের অর্থ ভ্রমজ্ঞান । বন্ধতঃ "থ্যাতি" শব্দের অর্থ জ্ঞান মাত্র। পূর্ব্বোক্ত ৩৪শ স্থতের বার্ত্তিকে উদ্যোতকরও জ্ঞান অর্থেই "থ্যাতি" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। অন্নমিতিদীধিতির টীকার শেষে গদাধর ভট্টাচার্য্য "অসৎখ্যাতি" শব্দের অর্থ ব্যাথ্যা করিতেও লিথিয়াছেন,—"থ্যাতিজ্ঞানং।" যোগদর্শনে "তৎপরং পুরুষথ্যাতেশুণিবৈভ্ষ্যাং" (১১৬) এবং "বিবেকথ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ং" (২।২৬) এই স্থতে যথার্থজ্ঞান অর্থেই

প্রবিশ বা অনিক্চনীয়প্যাতিকুলিং, তিঠ বা মতিক দ্দম্মপহায় নীলাদীনাং পায়মার্থিকয়ে তক্মাৎ—

ন গ্রাহ্নভেদমবধুয় ধিয়োহস্তি বৃত্তিন্তাধনে বলিনি বেদনয়ে জয়শ্রীঃ।

নো চেদনিন্দ্যমিদমীদৃশ্যের বিশ্বং তথ্যং, তথাগতমতস্ত তু কোহনকাশঃ ।— সাস্ত্রতত্ত্ববিবেক ।

"খাতি" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। তবে "মাত্মখ্যাতি" প্রভৃতি নামে যে "খ্যাতি" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, উহার ফলিতার্থ ভ্রমজ্ঞান। এই ভ্রমজ্ঞান সম্বন্ধে প্রাচীন কাল হইতেই ভারতীয় দার্শনিক-সমাজে নানারূপ ফুল্ম বিচারের ফলে সম্প্রদায়ভেদে নানা মতভেদ হইয়াছিল এবং ঐ সমস্ত মত-ভেদই সম্প্রদায়তেদে বিভিন্ন মত স্থাপনের মূল ভিত্তি হইয়াছিল। তাই নানা গ্রন্থে আমরা ঐ সম্বত মততেদের সমালোচনাপ্রবিক থণ্ডন-মণ্ডন দেখিতে পাই। তন্মধ্যে প্রধানতঃ পাঁচটী মতই এথন প্রাসিদ্ধ। অবৈত্ববাদী বৈদান্তিকসম্প্রাদায় উহাকে "থ্যাতিপঞ্চক" বলিয়াছেন'। যথা,—(১) আত্মখ্যাতি, (২) অসৎখ্যাতি, (৩) অখ্যাতি, (৪) অক্সথাখ্যাতি ও (৫) অনির্বাচনীয়খ্যাতি ৷ তন্মধ্যে শেষোক্ত "অনির্বাচনীয়ধ্যাতি"ই তাঁহাদিগের সম্মত। তাঁহাদিগের মতে শুক্তিতে রজতভ্রমস্থলে অজ্ঞান-বশতঃ দেই শুক্তিতে মিথা। রজতের সৃষ্টি হয়। মিথা। বলিতে অনির্বাচনীয়। অর্থাৎ ঐ রজতকে সংও বলা যায় না, অসংও বলা যায় না; সং বা অসং বলিয়া উহার নির্কচন করা যায় না; ञ्चलबार छेरा अनिर्स्त ज्ञोत्र वा मिथा। छेन्न स्टल त्परे अनिर्स्त ज्ञीत्र बन्न छत्। উহারই নাম "অনির্বাচনখ্যাতি" বা "অনির্বাচনীয়খ্যাতি"। এইরূপ দর্বত্রই তাঁহাদিগের মতে ভ্রমস্থলে অনির্ব্বচনীয় বিষয়েরই উৎপত্তি ও ভ্রম হয়। স্থতরাং তাঁহাদিগের মতে দর্ব্বত্র ভ্রমের দাম "অনির্বাসনীরখ্যাতি"। তাঁথাদিগের মূল মুক্তি এই যে, শুক্তিতে রজতভ্রম ও রজ্জুতে দর্পভ্রম প্রভৃতি স্থলে রজত ও দর্প প্রভৃতি দে স্থানে একেবারে অস্থ হইলে উহার ভ্রম হইতে পারে না। বিশেষতঃ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিসন্নিকর্ম ব্যতীত প্রত্যক্ষ জন্মে না। শুক্তিতে রজতভ্রম প্রভৃতি প্রভাক্ষাত্মক ভ্রম। স্মৃতরাং উহাতে রজতাদি বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ অবশ্রুই আবশ্রুক। অতএব ইহা অবশ্রুই স্বীকার্য্য যে, ঐ স্থলে রজতাদি মিথা বিষয়ের উৎপত্তি হয়। তাহার দহিতই ইন্দ্রিয়দন্নিকর্ষজন্ম ঐক্লপ ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষ জন্ম। নৈয়ায়িকসম্প্রদায় ঐ স্থলে বুজতাদিজ্ঞানকেই সন্নিকর্ষ বলিয়া স্বীকার করিয়া, ঐ সমস্ত ভ্রমপ্রত্যক্ষের উপপাদন করিয়াছেন। ঐ সন্নিকর্ষকে তাঁহারা "জ্ঞানলক্ষণা প্রত্যাসত্তি" বলিয়াছেন। উহা অলোকিক সন্নিকর্ষবিশেষ। তজ্জ্য পর্বোক্ত ঐ সমস্ত স্থলে অলোকিক ভ্রমপ্রতাক্ষই জন্ম। স্থতরাং উহাতে চক্ষুঃসংযোগাদি লৌকিক সন্নিকর্ষ অনাবশুক এবং ভজ্জন্ত ঐ ভ্রমস্থলে সেই স্থানে মিথ্যা বিষয়ের স্বৃষ্টি কল্পনাও অনাবশুক। কিন্তু অদৈতবাদী বৈদান্তিকসম্প্রদায় জ্ঞানন্ত্রপ অলৌকিক সন্নিকর্য স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, উহা স্বীকার করিলে পর্বভাদি স্থানে বহু্যাদির অন্ত্রমিতি হইতে পারে না। কারণ, ঐ সমন্ত অনুমিতির পূর্বে সাধ্য বহুগাদিজ্ঞান যথন থাকিবেই, তথন ঐ জ্ঞানরূপ সনিকর্ষজন্ত পর্বতাদিতে ক্স্যাদির অলৌকিক প্রভাক্ষই জন্মিবে। কারণ, একই বিষয়ে অমুমিতির সামগ্রী অপেক্ষায় প্রত্যক্ষের সামগ্রী বলবতী। ঐরূপ স্থলে প্রত্যক্ষের সামগ্রী উপস্থিত হইলে প্রত্যক্ষই জম্মে, ইহা নৈরাধিকসম্প্রদায়ও স্বাকার করেন। স্নতরাং দাহা স্বীকার করিলে অমুমিতির উচ্ছেদ হয়, তাহা স্বীকার করা যায় না। এতত্ত্তরে নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের বক্তব্য এই

আন্ধ্র-ঝাতিরসংখ্যাতিরখ্যাতিঃ খ্যাতিরশ্যথা।
 তথাই মির্কারম্বাতিরিক্তাত্তৎ খ্যাতিপঞ্চকং ।

যে, জ্ঞানমাত্রই যে, অণ্টেকিক প্রতাক্ষবিশেষের জনক অলৌকিক সন্নিকর্ষ, ইহা আমরা বলি না। কারণ, তদ্বিয়ে প্রমাণ নাই। কিন্ত যে জ্ঞানবিশেষের পরে প্রত্যক্ষজ্ঞানই জন্মিয়া থাকে, অথচ তৎপূর্বে ঐ প্রত্যক্ষন্ধনক লৌকিক দলিকর্ষ থাকে না, তাহা দন্তবও হয় না, দেখানেই আমরা সেই পূর্বজাত জ্ঞানবিশেষকে প্রতাক্ষজনক অলৌকিক একপ্রকার সন্নিকর্ষ বলিয়া স্বীকার করি। পর্বতাদি স্থানে বহুগাদির অনুমিতি স্থলে পূর্বের বহুগাদি সাধ্যজ্ঞান থাকিলেও উহা ঐ সন্নিকর্ষ হুইবে না। কারণ, উহার পরে ঐ স্থলে প্রতাক্ষ জন্মেনা। স্থতরাং ঐ স্থলে প্রত্যাক্ষর সামগ্রীনা থাকার অনুমিতির কোন বাধা নাই। অবশ্য অহৈতবাদী সম্প্রদায় আরও নানা যুক্তিও শ্রুতি-প্রমাণের উল্লেখ করিয়া "অনির্ব্বচনীয়খ্যাতি"-পক্ষই তাঁহাদিগের দিদ্ধান্তরূপে সমর্থন করিয়াছেন। শারীরকভাষ্যের প্রারম্ভে ভগবান শঙ্করাচার্য্য অধ্যাদের স্বরূপ ব্যাখ্যায় "অন্তথাখ্যাতি" ও "আত্ম-খ্যাতি" প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন মতদমূহের উল্লেখপূর্ব্বক "অনির্বাচনীয়খ্যাতি"-পক্ষই প্রকৃত দিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। দেখানে "ভামতী" টীকাকার শ্রীমদ্বাচম্পতি মিশ্র ঐ সমস্ত মতভেদের বিশদ ব্যাথ্যা ও সমালোচনা করিয়া অস্তান্ত মতের পণ্ডনপূর্ব্বক আচার্য্য শঙ্করের মতের সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার অনেক পরে আচার্য্য শঙ্করের সম্প্রদায়রক্ষক বিদারণ্য মুনিও "বিবরণপ্রমেয়-সংগ্রহ" পুস্তকে ঐ সমস্ত মতের বিশদ সমালোচনা করিরা শঙ্করের মতের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। ঐ সমস্ত মতের বিশেষ বিচারাদি জানিতে হইলে ঐ সমস্ত মূলগ্রন্থ অবশ্য পাঠ্য। শ্রীসম্প্রদায়ের বেদাস্তাচার্য্য মহামনীয়ী বেঙ্কটনাথের "আয়পরিগুদ্ধি" গ্রন্থেও ঐ সমস্ত মতের বিশ্বদ ব্যাখ্যা ও বিচার পাওয়া যায়।

কিন্ত "স্থায়মঞ্জরী"কার মহামনীয়ী জয়ন্ত ভট্ট পূর্ব্বোক্ত "অনির্ব্বচনীয়থ্যাতি"কে গ্রহণই করেন নাই। তিনি (১) বিপরীতথ্যাতি, (২) অসংখ্যাতি, (৩) আত্মথ্যাতি ও (৪) অখ্যাতি, এই চতুর্বিধ খ্যাতিরই উল্লেখ করিয়া' বিস্তৃত বিচারপূর্ব্বক শেষোক্ত মতত্ররের খণ্ডন করিয়া, প্রথমোক্ত বিপরীতখ্যাতিকেই দিদ্ধান্তরূপে দমর্থন করিয়া গিয়াছেন। উহাই স্থায়বৈশেষিকসম্প্রদায়ের দিদ্ধান্ত। উহারই প্রদিদ্ধ নাম "অন্তথাথ্যাতি"। জয়ন্ত ভট্টের পরে মহানৈয়ায়িক গক্ষেশ উপাধ্যায় "তব্বচিন্তান্মণি"র "অন্তথাথ্যাতিবাদ" নামক প্রকরণে বিস্তৃত বিচার দ্বারা গুরু প্রভাকরের "অখ্যাতিবাদ" খণ্ডন করিয়া, ঐ অন্তথাথ্যাতিবাদেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন; বিশেষ জিজ্ঞান্ত্র ও গ্রন্থ পাঠ করিলে উক্ত বিষয়ে স্থায়বৈশেষিকসম্প্রদায়ের সমন্ত কথা জানিতে পারিবেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অধ্যাসের স্বরূপ ব্যাখ্যায় প্রথমেই ঐ "অন্তথাখ্যাতিবাদে"র উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি সেখানে একই বাক্যের দ্বারা "অন্তথাখ্যাতি" ও "আত্মথাতি" এই মতদ্বাই প্রকাশ করিয়াছেন,ইহাও প্রণিধান

১। তথাহি ভান্তনোধের্ প্রক্ষর স্থবাৎ।
 চতুপ্রকারা বিমতিকপপদেত বাদিনাং ।
 বিপরীত্থাতিরসংখ্যাতিরাক্রথাতিরপাতিরিত।
 তার্মঞ্জনী, ১৭৬ পৃষ্ঠা।

করা আবশুক'। অন্তথাখ্যাতিবাদী ন্যায়-বৈশেষিক দম্প্রদায়ের দিদ্ধান্ত এই যে, শুক্তিতে রজত-ভ্রম স্থলে শুক্তিও রজত, এই উভয়ই সৎপদার্থ। শুক্তি সেধানেই বিদ্যমান থাকে। রজত অশুত্র বিদ্যমান থাকে। শুক্তিতে অশুত্র বিদ্যমান সেই রঙতেরই ভ্রম হয়। অর্থাৎ উক্ত স্থলে ভক্তি শুক্তিরূপে প্রতিভাত না হইয়া "অন্তথা" অর্থাৎ রক্ষতপ্রকারে বা রক্ষতরূপে প্রতিভাত হয়। তাই ঐ ভ্রমজ্ঞানকে "অগ্রথাখ্যাতি" বলা হয়। ঐ স্থলে শুক্তিতে রন্ধতের যে ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষ জন্মে, উহা একপ্রকার অলৌকিক প্রতাক্ষ। দাদৃখ্যাদি জ্ঞানবশতঃ ঐ স্থলে প্রথমে পুর্বান্তভূত রজতের স্মরণাত্মক যে জ্ঞান জন্মে, উহাই ঐ প্রত্যক্ষের কারণ অলৌকিক সন্নিকর্ষ। ঐ সন্নিকর্ষের নামই জ্ঞানলক্ষণা প্রত্যাদন্তি। উহা স্বীকার না করিলে কুত্রাপি ঐরূপ ভ্রমপ্রত্যক্ষের উপপত্তি হয় না। কারণ, ভ্রমপ্রতাক্ষ স্থলে সর্ব্বভ্রই সেই অন্ত বিষয়টী সেধানে বিদ্যমান না থাকায় সেই বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের কোন লৌকিক সন্নি ধর্ষ সম্ভব হয় না। ঐ স্থলে রজতের উপাদান-কারণাদি না থাকায় মিথ্যা রজতের উৎপত্তিও হইতে পারে না। অবৈতবাদী বৈদান্তিকসম্প্রাদায় যে মিথ্যা অজ্ঞানকে ঐ হলে রজতের উপাদান-কারণ বলিয়াছেন, উহা চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রান্থ রজতের সজাতীয় স্তব্য-পনার্থ না হওয়ায় রজতের উপাদান-কারণ হইতে পারে না। পরস্ত ঐরপ অজ্ঞান বিষয়ে কোন প্রমাণও নাই, ইহাই ভার-বৈশেষিক্দম্প্রানায়ের চরম বক্তব্য। যোগদর্শনেও বিপর্যায় নামক চিত্ত-বৃত্তি স্বীকারে পূর্বোক্তরূপ অন্তথাথ্যাতিবাদই স্বীকৃত হইনাছে। যোগবার্ত্তিকে (১:৮) বিজ্ঞান্তিক্তুও ইহা স্পষ্ট লিখিয়াছেন। মীমাংদাচার্য্য ভট্ট কুমারিলও অন্তথাখ্যাতিবাদী।

মীমাংশাচার্য্য শুরুপ্রভাকর কিন্তু একেবারে ভ্রমজ্ঞানই অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি অভিনব করনাবলে সমর্থন করিয়াছিলেন যে, জগতে "থাতি" অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান নাই। সমস্ত জ্ঞানই যথার্থ। স্থতরাং তিনি "অথাতি"বাদী বলিয়া কথিত হইয়াছেন। "থাতি" অর্থাৎ ভ্রমের অভাবই "অথাতি"। প্রভাকরের কথা এই যে, শুকি দেখিলে কোন স্থলে ব্যক্তিবিশেষের যে "ইদং রক্তং" এইরূপ ক্ঞান জম্মে, উহা একটা বিশিষ্ট জ্ঞান নহে—উহা জ্ঞানবর। এ স্থলে "ইদং" বলিয়া অর্থাৎ ইদম্বরূপে শেই সম্মুখীন শুক্তির প্রত্যক্ষজ্ঞান জম্মে। পরে উহাতে রক্ততের সাদৃশ্যপ্রত্যক্ষজ্ঞ পূর্বদৃষ্ট রক্তবিষয়ক সংস্কার উদ্বৃদ্ধ হওয়ায় সেই রক্ততের স্মরণায়্মক জ্ঞান জম্মে। অর্থাৎ উক্ত স্থলে "ইদং" বলিয়া শুক্তির প্রত্যক্ষ এবং পরে পূর্ব্বদৃষ্ট রক্তবিশেষের স্মরণ, এই জ্ঞানদ্বর্মই জ্মে। এ জ্ঞানদ্বর্মই থথার্থ। স্থতরাং ঐ স্থলে ভ্রমজ্ঞান জ্মে না। অবশ্য "ইদং" পদার্থকেই রক্তব বলিয়া প্রত্যক্ষ হইলে এরূপ একটা বিশিষ্ট জ্ঞানকে ভ্রম বলিয়া স্থীকার করিতে হয়। কিন্ত উক্ত স্থলে ঐক্রপ একটা বিশিষ্ট জ্ঞানকে ভ্রম বলিয়া স্থীকার করিতে হয়। কিন্ত উক্ত স্থলে ঐক্রপ একটা বিশিষ্ট জ্ঞান জ্মেই না। এইরূপ সর্ব্বেই ঐরূপ স্থলে উক্তর্মপ জ্ঞানদ্বর্মই জ্মে। স্থতরাং জগতে ভ্রমজ্ঞান নাই। এই মতে গুরুতর অনুপপন্তি এই যে, শুক্তিকে রক্তব বলিয়া বৃষিয়াই

তং কেচিদন্তত্রান্তধর্মাধ্যান ইতি বদন্তি।—শারীরক ভাষা।

অস্তথাস্থপাতিবাদিনোম তিমাহ—"তং কেটি"দিতি। কেচিদভাপাথ্যতিবাদিনোংভাত শুক্তাদীবভাগর্মশু স্থাবয়বধর্মগু দেশাস্তরস্থকপা,দেরধ্যাস ইতি বদন্তি। অনুস্থাতিবাদিনস্ত বাহ্যগুল্ঞাদৌ বুদ্ধিকপাত্মনা ধর্মগুলজভাগ্যাদ আন্তরভা রজভন্ত বহিক্দিবভাস ইতি বদন্তী তার্থই।—রত্মপ্রভা চীকা।

অনেক সময়ে ঐ ভ্রান্ত ব্যক্তি রজত গ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু যদি তাহার ঐরপ বিশিষ্ট বোধই না জন্মে, তাহা হইলে তাহার ঐ প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ, ঐ স্থলে ঐরূপ বিভিন্ন তুইটা জ্ঞান জন্মিলে দে ব্যক্তি ত শুক্তিকে রজত বলিয়া বুঝে না। স্কুতরাং দেই দ্রব্যকে রজত বলিয়া গ্রহণ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইবে কেন ? এতছভ্তরে প্রভাকর বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে বে কাহারও বজত গ্রহণে প্রবৃত্তিও হয়, ইহা অবখাই সতা। কিন্তু সেখানে কোন একটা বিশিষ্ট জ্ঞান ঐ প্রবৃত্তির কারণ নহে। কিন্ত ইদং পদার্থ শুক্তি ও পূর্ব্বদৃষ্ট দেই রজতের ভেদের অজ্ঞানই ঐ প্রবৃত্তির কারণ। উক্ত স্থলে ইনং পদার্থ ও রজতের যে ভেনজ্ঞান থাকে না, ইহা সকলেরই স্বীক্ষত। পরন্ত অন্তথাপ্যাতিবাদী নৈয়ায়িকসম্প্রাদায়ও উক্ত স্থলে প্রথমে ইদং পদার্থের প্রভাক্ষ ও পরে বজ-তত্ত্বরূপে রন্ধতের স্মরণ, এই জ্ঞানম্বয় স্বীকারই করেন। নচেৎ তাঁহাদিগের মতে উক্তরূপ ভ্রম প্রভাক্ষ হইতেই পারে না। তাঁহারা জ্ঞানবিশেষরূপ অলৌকিক দল্লিকর্ম স্বীকার করিয়াই ঐরূপ স্থলে অলৌকিক ভ্রমপ্রতাক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে আবার ঐ জ্ঞানদ্যক্ষ একটা বিশিষ্ট জ্ঞানরূপ ভ্রম স্বীকার অনাবশ্রক। কারণ, তাঁহাদিগের মতেও উক্ত স্থলে ঐরূপ জ্ঞান-ম্বয় এবং শুক্তি ও রজতের ভেদের অজ্ঞান, ইহা যথন স্বীকৃত, তথন উহার দ্বারাই উক্ত স্থলে রজত গ্রহণে প্রবৃত্তি উপপন্ন হইতে পারে। প্রভাকরের শিষ্য মহামনীয়ী শালিকনাথ তাঁহার "প্রকরণ-পঞ্চিকা" গ্রন্থে বিশ্বরূপে প্রভাকরের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ফলকথা, প্রভাকরের মতে সমস্ত জ্ঞানই যথার্থ—জগতে ভ্রমজ্ঞান নাই। বিশিষ্টাবৈতবাদী রামান্তক্ষের মতেও সমস্ত জ্ঞানই ষ্থার্থ। শুক্তিতে যে রক্ষতজ্ঞান হয়, উহাও ভ্রম নহে। কারণ, শুক্তিতে রক্ষতের বহু অংশ বিদামান থাকায় উহা রঙ্গতের সদৃশ। তাই কোন সময়ে শুক্তাংশের জ্ঞান না হইয়া শুক্তিগত রজতাংশের জ্ঞান হইলেই তজ্জ্য দেখানে রজত গ্রহণে প্রবৃত্তি জন্মে এবং পরে ঐ জ্ঞানকে ভ্রম বলিয়া ব্যবহার হয়। শ্রীভাষ্যে "জিজ্ঞাদাধিকরণে"ই রামান্ত্রজ বহু বিচার করিয়া তাঁহার উক্ত মত সমর্থন করিয়াছেন। বিশিষ্টাদৈতবাদের প্রবর্ত্তক ব্রহ্মস্থত্তের বৃত্তিকার বোধায়ন মুনিই প্রথমতঃ উক্ত মতের সমর্থক হইলে প্রভাকরের পূর্ব্বোক্ত কল্পনাকে তাঁহারই অভিনব কল্পনা বলা যায় না। তবে প্রভাকরের উক্ত মত ও যুক্তির বিশিষ্টতা আছে। তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীও নহেন। শুক্তিতে ব্লকতাংশ স্বীকারও করেন নাই। তিনি নৈগায়িকের স্থায় আত্মার বহুত্ব ও বাস্তব কর্তৃত্বাদি স্বীকার করিয়া হৈতবাদী। তাঁহার সমর্থিত অথ্যাতিবাদে অধ্যাস বা ভ্রম অসিদ্ধ হওয়ার অহৈত-বাদী বৈদাস্তিকসম্প্রাদায় বিশেষ বিচার করিয়া তাঁহার উক্ত মত খণ্ডন করিয়াছেন। এবং রামানুজের সমর্থিত সমস্ত যুক্তি থণ্ডন করিয়াও তাঁহারা অধ্যাস সিদ্ধ করিয়াছেন। কারণ, অধ্যাস সিষ্ক না হইলে অবৈতবাদ সিদ্ধ হইতে পারে না। তাঁহাদিগের সেই সমস্ত বিচার সংক্ষেপ প্রকাশ করা যায় না।

প্রভাকরের "অখ্যাতিবাদ" খণ্ডনে নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ও স্থবিস্তৃত বছ বিচার করিয়াছেন। ১। যথার্থ সর্বনেবেহ বিজ্ঞানমিতি সিদ্ধয়ে। প্রভাকরগুরোভাবঃ সমীচীনঃ প্রকাশ্যতে।—ইত্যাদি প্রকরণপঞ্চিকা, "নয়বীখী" নামক চতুর্থ প্রকরণ প্রস্তুরা।

তাঁহাদিগের চরম কথা এই যে, শুক্তি দেখিলে যে, "ইদং রক্ততং" এইরূপ জ্ঞান জ্ঞান, উহা কথনই জ্ঞানম্বয় হইতে পারে না—উহা একটী বিশিষ্ট জ্ঞান। কারণ, উক্ত স্থলে গুক্তিতে ইহা রঙ্গত, এইরূপে একটি বিশিষ্ট জ্ঞান না জন্মিলে অর্থাৎ শুক্তিকেই রজত বলিয়া না বুঝিলে রঙ্গত গ্রহণে প্রবৃত্তি হইতেই পারে না। কারণ, দর্ববিত্রই বিশিষ্ট জ্ঞানজন্ম ইচ্ছা ও দেই ইচ্ছাজন্ম প্রবৃত্তি জন্মিরা থাকে। স্কুতরাং যেমন সত্য রজতকে রজত বলিরা বুঝিলেই ভজ্জন্য ইচ্ছাবশতঃ ঐ রজত গ্রহণে প্রবৃত্তি হয়, দেখানে ঐ বিশিষ্ট জ্ঞানই ইচ্ছা উৎপন্ন করিয়া, ঐ প্রবৃত্তির কারণ হয়, ডব্ৰুপ শুক্তিতেও "ইহা রজত" এইরূপ একটী বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মিলেই উহা ইচ্ছা উৎপন্ন ক্রিয়া দেখানে রজত গ্রহণে প্রবৃত্তির কারণ হয়, ইহাই স্বীকার্য্য। দেখানে শুক্তি ও রজতের ভেদ-জ্ঞানের অভাবকে ঐ প্রবৃত্তির কারণ বলিয়া কল্পনা করিলে অভিনব কল্পনা হয়। পরন্ত ঐ স্থলে শুক্তি ও রজতের ভেদ সত্ত্বেও ঐ ভেদজ্ঞান কেন জন্মে না ? উহার বাধক কি ? ইহা বলিতে েলে যদি কোন দোষবিশেষই উহার বাধক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ দোষ-বিশেষ ঐ স্থলে "ইহা রজত" এইরূপ একটী ভ্রমাত্মক বিশিষ্ট জ্ঞানই কেন উৎপন্ন করিবে না ? ইহা বলা আবশ্রক। বিশিষ্ট জ্ঞানের দামগ্রী থাকিলেও উহ। অনাবশ্রক বলিয়া উৎপন্ন হয় না, ইহা কিছুতেই বলা যায় না। কারণ, সামগ্রী থাকিলে তাহার কার্য্য অবশুই জন্মিবে। পরন্ত ঐ স্থলে যথন শুক্তি ও রজতের ভেদজ্ঞান জন্মে, অর্থাৎ দেই সমুখীন পদার্থ রজত নহে, কিন্ত ভক্তি, ইহা যথন বুঝিতে পারে, তথন "আমি ইহাকে রজত বলিয়াই বুঝিয়াছিলাম",—এইরূপেই শেই পূর্বজাত বিশিষ্ট জ্ঞানের মানস প্রতাক্ষ (অনুব্যবসায়)জন্মে। স্কুতরাং তদ্বারা অবশুই প্রতিপন্ন হয় যে, তাহার পূর্ব্বজাত সেই জ্ঞান শুক্তিতেই রজতবিষয়ক একটী বিশিষ্ট জ্ঞান। উহা পূর্ব্বোক্তরূপ জ্ঞান্ত্বর নহে। কারণ, তাহা হইলে "আমি পূর্ব্বে ইহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, পরে বুজতকে স্মরণ করিয়াছিলাম" এইরূপেই ঐ জ্ঞানদ্বয়ের মানস প্রত্যক্ষ হইত। কিন্ত তাহা হয় না। ফলকথা, বাধনিশ্চয়ের পরে পূর্ব্বজাত ভ্রমজ্ঞানের ভ্রমত্ব মান্স প্রত্যক্ষসিদ্ধ। স্কুতরাং ভ্রমজ্ঞান প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া উহার অপলাপ করা যায় না। প্রভাকরের পূর্ব্বোক্ত অথ্যাতিবাদ যে, কোন-রূপেই উপপন্ন হয় না, ইহা মহানৈয়ায়িক জয়স্ত ভট্ট ও তাঁহার পরে মহানৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধাায় উপাদেয় বিচারের দারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

সর্বশৃত্যতাবাদী বা সর্বাদন্তবাদী প্রাচীন নাস্তিকসম্প্রদায়বিশেষের মতে সমস্ত পদার্থই অসৎ। তাঁহাদিগের মতে সর্ব্বত্র অসতের উপরেই অসতের আরোপ হইতেছে। স্কৃতরাং তাঁহারা সর্ব্বত্র সর্বাংশেই অসতের ত্রম স্বীকার করার "অসংখ্যাতি"বাদী। তাঁহারা গগন-কুস্থমাদি অলীক পদার্থেরও প্রত্যক্ষাত্মক ত্রম স্বীকার করিয়াছেন। অসতের ত্রমই "অসংখ্যাতি"। মধ্বাচার্য্যের মতেও শুক্তি প্রভৃতিতে রজতাদি ত্রমস্থলে রজতাদি অসং। কিন্তু তাঁহার মতে ঐতিমের অধিষ্ঠান শুক্তি প্রভৃতি দ্রব্য সং। অর্থাৎ তাঁহার মতে ত্রমস্থলে সং পদার্থের আরোপ হইয়া থাকে। স্কৃতরাং তিনি সন্ত্পরক্ত অসংখ্যাতিবাদী বলিয়া কথিত হইয়াছেন। তিনি সর্বশৃত্যতাবাদীর তায় অসংখ্যাতিবাদী নহেন। নান্তিকশিরোমণি চার্বাহেরে

মতে সকল পদার্থই অসৎ নহে। স্থতরাং তিনিও সর্ব্বশূতাতাবাদীর তায় অসৎখ্যাতিবাদী নহেন। তবে তাঁহার মতে ঈশ্বর প্রভৃতি যে সমস্ত অতীন্দ্রির পদার্থ অসৎ, তাহারও জ্ঞান হইয়া থাকে। স্মৃতরাং তিনি ঐ সমস্ত স্থলেই অসৎখ্যাতিবাদী। আস্তিকসম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেকে অসদ-বিষয়ক শাব্দ জ্ঞান স্বীকার করিয়াছেন। যোগদর্শনেও "শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তু<mark>শু</mark>ক্তো বিক**রঃ**" (১।১৯) এই স্থত্তের দ্বারা উহা কথিত হইরাছে। গগন-কুস্থমাদি অগীক বিষয়েও শাব্দজ্ঞান ভট্ট কুমারিলেরও দশ্মত; ইহা তাঁহার শ্লোকবার্ত্তিকর "মতান্তাদত্যপি জ্ঞানমর্থে শব্দঃ করে তি হি" (২া৬) এই উক্তির দারা বুঝা যায়। কিন্ত নৈয়ায়িকসম্প্রদায় অনীক বিষয়ে শান্ধজ্ঞানও স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা কুত্রাপি কোন অংশেই কোনরূপেই অসৎখ্যাতি স্বীকার করেন নাই, ইহাই প্রাচীন সিদ্ধান্ত। "ব্যাপ্তিপঞ্চক-দীধিতি"র টীকার শেষে নব্যনৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কারও লিথিয়াছেন,—"মত্নপরাগেণাপ্যদতঃ সংদর্গমর্ঘ্যাদয়া ভানস্থানন্ধীকারাং।" কিন্তু সর্ব্বশেষে তিনি নিজে "পীতঃ শঙ্মো নান্তি" এই বাক্যজন্ত শান্ধবোধে সম্বন্ধাংশে অসৎখ্যাতি স্বীকার করিয়াছেন **কি না, ইহা নবানৈ**য়ায়িকগণ বিচার করিবেন। সাংখ্যস্থ্রকারও "নাসতঃ খ্যানং নুশু<del>দ্</del>বৰ্" (৫)৫২) এই স্থত্তের দারা অনৎখ্যাতি অস্বীকার করিয়াছেন এবং "নাম্যথাখ্যাতিঃ স্ববচো ব্যাদাতাৎ" (৫।৫৫) এই সূত্র দারা অন্তথাখ্যাতিও খণ্ডন করিয়াছেন। পরে "দদসৎখ্যাতির্ব্বাধাবাধাৎ" (৫।৫৬) এই স্থত্রদারা "সদসৎখাতি" সমর্থন করিয়াছেন।

বৌদ্ধদন্ত্রনারের মধ্যে শৃন্তাবাদী মাধ্যমিকদন্ত্রদায়কে অনেকে অদৎখ্যাতিবাদী বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু নাগার্জ্ন প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্য্যগণ শৃন্তাবাদের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে উক্ত মতে দকল পদার্থ অসৎ বলিয়াই ব্যবস্থিত নহে। কিন্তু (১) সৎও নহে, (২) অসৎও নহে, (৩) সৎ ও অসৎ, এই উভয়প্রকারও নহে, (৪) সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন কোন প্রকারও নহে। "দর্বদর্শনসংগ্রহে" মাধ্বাচার্য্যও উক্ত শৃন্তবাদের ব্যাখ্যায় পূর্ব্বোক্ত চতুক্ষোটবিনির্মুক্ত শৃন্তবেই "তত্ত্ব" বলিয়াছেন'। উক্ত শৃন্তবাদের ব্যাখ্যায় "সমাধিরাজস্থত্তে" ম্পষ্টভাষায় উক্ত হইয়াছে,—"অস্তীতি নাস্তীতি উভেহিদি মিথা"। অর্থাৎ পদার্থের অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব, উভয়ই মিথা।। "মাধ্যমিককারিকা"য় দেখা যায়,—"আত্মনোহস্তিত্বনাস্তিত্বে ন কথ্ঞিচ্চ দিখ্যতঃ।" (তৃতীয় থণ্ড, ৫৫ পূর্চা দ্রন্তব্য)। অর্থাৎ আত্মার অন্তিত্বও কোন প্রকারে দিদ্ধ হয় না, নাস্তিত্বও কোন প্রকারে দিদ্ধ হয় না। স্থতরাং উক্ত মতে নাস্তিতাই শৃন্ততা নহে। অত এব উক্ত মতে দকল পদার্থই অসৎ বলিয়া নির্দ্ধারিত না হওয়ায় শৃন্তবাদী মাধ্যমিকসম্প্রদায়কে কিন্তপে অসৎখ্যাতিবাদী বলা যায় প্রস্বন্ত উক্ত মতে পূর্ব্বোক্ত চতুক্ষোটবিনির্ম্বিক শৃন্তাই পারমার্থিক সত্য। সৎ বলিয়া লৌকিক বৃদ্ধির বিষয় পদার্থ কালনিক সত্য। উহাকে "সাংবৃত" সত্যও বলা হইয়াছে। বৌদ্ধারত্ব ও উহার প্রতিবাদ্ধান্ত্র অনেক স্থনে "সংবৃতি" ও "গাংবৃত" শক্ষের প্রয়োগ দেখা যায়। লৌকিক বৃদ্ধিরপ অবিদ্যা বা ক্লনাকেই "সংবৃতি" বলা হইয়াছে। স্বত্রাং কাল্মনিক সত্যকেই "সাংবৃত" সত্য

১। অতন্তবং সদসত্ভরাত্মভরাক্মকচতুকোটিবিনিক্ম্ ক্রং শৃ্ক্তমেব।—"সর্ক্রনর্শনসংগ্রহে" বৌদ্ধবর্শন।

বলা হইরাছে। শৃশ্যবাদী মাধামিকসম্প্রবার পূর্বেক্তি দ্বিবিধ সতা স্থীকার করার তাঁহোরা বিবর্ত্তবাদী বৈনান্তিকদম্প্রানায়ের ক্যায় অনির্ন্ধান্যবাদী, ইহা বলা বাইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা বিবর্ত্তবাদী বৈদান্তিকসম্প্রদায়ের স্তায় ভ্রমের মূল মহিষ্ঠান কোন নিত্য পদার্থ স্বীকার না করায় উক্ত মত বেদান্তের অবৈতমতের কোন অংশে সদৃশ হইলেও উহা অবৈতমতের বিজন্ধ এবং উক্ত মতে জগদ্ভ্রমের মূল অধিষ্ঠান কোন সনাতন সত্য প্রার্থ বীকৃত না হওয়ায় উহা কোন সময়ে প্রবল হইলেও পরে অপ্রতিষ্ঠ হইরাছে। ভগবান্ শ্লরাচার্য্য শ্রুতিদিদ্ধ দনাতন ব্রহ্মকে জগদ্রমের মূল অধিষ্ঠানকপে অবলম্বন করিবাই শ্রেণত অবৈতবাদের স্ক্রপ্রতিষ্ঠা করিবা গিরাছেন। তিনি বৌদ্ধ-সম্প্রদারের সমস্ত মূল মতেরই প্রতিবাদ করিবাছেন। বৌদ্ধসম্প্রদারের সকলের মতেই "দর্কং ক্ষণিকং।" কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর উহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া থণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্প্রদার জ্গৎকে বিজ্ঞানমাত্র বলিয়া দমস্ত বিজ্ঞানকেই অনিত্য বলিয়াছেন, কিন্তু শঙ্কর শ্রুতি ও যুক্তির দারা বিজ্ঞানরূপ ব্রহ্মের নিতাতা ও চিদানন্দরূপতা প্রতিপন্ন করিয়া গিগাছেন। স্বতরাং তিনি যে থৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদেরই অগুরূপে ব্যাখ্যা করিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন, এইরূপ মস্তব্য অবিচারমূলক। শৃ্যুবানী মাব্যমিকসম্প্রনায়ের স্বীক্বত তত্ত্ব "শৃ্যু"ই শঙ্করের ব্যাথ্যাত ব্রহ্মতত্ত্ব, ইহাও কোনরূপে বলা যায় না। কারণ, তাঁহারা বলিরাছেন,—"চতুঙ্কোটি-বিনির্ম্ম কং শৃভামিতাভিধীরতে।" কিন্তু শহ্নরের ব্যাথ্যাত ব্রহ্ম "দং" বলিয়াই নির্দ্ধারিত। স্কুতরাং তিনি পূর্ন্বোক্ত চতুক্ষোট-বিনির্ম্মক্ত কোন তত্ত্ব নহেন। তিনি ক্ষণিকও নহেন। তিনি সতত সৎস্বরূপে বিদামান। তিনি মাধ্যমিকের মিথাাবুদ্ধির অগোচর সনাতন সতা। নাগার্জ্নের সময় হইতেই শৃশুবাদের পূর্বোক্তরূপ ব্যাখ্যা ও বিশেষ সমর্থন হইগ্লাছে। কিন্তু স্প্র্পাচীন কালে সকল পদার্থের নান্তিত্বই এক প্রকার শূক্তবাদ বা শূক্ততাবাদ নামে কথিত হইত, ইহা আমরা ভাষ্যকার বাৎস্থান্তনের ব্যাখ্যার দ্বারাও বুঝিতে পারি। ভাষ্যকার বাৎস্থান্তন সকল পদার্থের নাস্তিত্বাদী নাস্তিক্বিশেষকেই "আতুপলম্ভিক" বলিয়া তাঁহার মতের নিরাদ ক্রিয়াছেন। নাগার্জুনের ব্যাখ্যাত পূর্ব্বোক্তরূপ শূক্তবাদের কোন আলোচনা বাৎস্থায়নভাষ্যে পাওলা লয়ে না। কেন পাওয়া বায় না, তাহা অবশ্র চিন্তনীয়। দে বাহা হউক, মূল কথা, নাগার্জন প্রভৃতি শৃত্যবাদীকে আমরা অসংখ্যাতিবাদী বলিয়া বুঝিতে পারি না।

বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্প্রধায় আত্মথ্যাতিবাদী বলিয়া কথিত হইয়াছেন। কারণ, তাঁহাদিগের কথা এই যে, জ্ঞান ব্যতীত কোন বিষয়েরই সভা কেহ সমর্থন করিতে পারেন না। কারণ, জ্ঞানে আরোহণ না করিলে কোন বিষয়েরই প্রকাশ হয় না। স্কুতরংং বুঝা যায় যে, জ্ঞানই বস্তুতঃ জ্ঞেয়।

১। ছে সতো সম্পাঞ্জিত ব্রানং ধর্মদেশনা।
লোকসংবৃতিসতাঞ্চ সতাঞ্চ পরনার্যতঃ ॥—মাধ্যমিক কারিকা।
সংবৃতিঃ পরমার্থক্ত মত দ্রমিবং স্মৃতং।
ব্রোরপোচরস্তরং বৃদ্ধিঃ সংবৃতিকচাতে॥—শাভিদেবকৃত "বোবিচর্যাবতাব"।

অন্তক্ষের্য ঐ জ্ঞানই বাহ্ন আকারে প্রকাশিত হইতেছে। বস্তুতঃ উঠা বাহ্ন পদার্থ নহে। কলিত বাহ্য পদার্থেই অন্তক্ষের্য পদার্থের ভ্রম হইতেছে। অন্তক্ষের ঐ জ্ঞান বা বৃদ্ধিই আস্থা। স্থতরাং সর্বাত কল্পিত বাহ্ন পদার্থে বস্তুতঃ আত্মারই ভ্রম হয়। স্মতরাং ঐ ভ্রমকে আত্মথ্যাতি বলা হইয়াছে। যেমন শুক্তিতে রজতভ্রম স্থলে শুক্তি কল্পিত বাহ্য পদার্থ। উহাতে আন্তর অর্থাৎ অন্তক্তের রজতেরই ভ্রম হয়। কারণ, ঐ রজত, জ্ঞানেরই আকারবিশেষ মর্গাৎ জ্ঞান হইতে অভিন্ন পদার্থ। স্বতরাং জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া উহা আহ্মাবা আহ্মবর্ম। ফুতরাং উহা আন্তরে বা অন্তর্ভের বস্তু। উহা বাহ্ না হইলেও বাহ্যবং প্রকাশিত হওরার উহাও বাহ্য প্রার্থ বলিরা কল্লিত ও ক্থিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সর্ব্বত্র অন্তক্তের বিজ্ঞানেরই জ্ঞান হওয়ায় তদ্ধভিন্ন কোন জ্ঞোন নাই'। ফলকথা, সর্ব্বতিই অন্তজ্ঞের আত্মস্তরূপ বিজ্ঞানেরই বস্তুতঃ ভ্রম হওরার উহা "আত্মথাতি" বলিরা কথিত হইরাছে। এই মতে কোন জ্ঞানই যথার্থ না হওয়ায় প্রমাণেরও সন্তা নাই। স্মৃতরাং প্রমাণ প্রমেয় ভাবও কান্ননিক, উহা বাস্তব নহে। কিন্তু বিজ্ঞানের সত্তা স্বীকার্য্য। কারণ, উহা স্বতঃপ্রকাশ। অনাদি সংস্কারের বৈচিত্র্যবশতঃই মনাদিকাল হইতে অসংখ্যা বিচিত্র বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইতেছে। ঐ সমস্ত বিজ্ঞান প্রত্যেকেই ক্ষণকালমাত্র স্থায়ী। কারণ, "সর্ব্বং ক্ষণিকং।" পূর্বজাত বিজ্ঞান পরক্ষণেই অপর বিজ্ঞান উৎপন্ন করিয়া বিনম্ভ হয়। ঐরপ্রে অনাদিকাল হইতে বিজ্ঞানপ্রবাহ চলিতেছে। তন্মধ্যে "অহং মন" অর্থাৎ আমি বা আমার ইত্যাকার বিজ্ঞানস্ভানের নাম আলয়-বিজ্ঞান—উহাই আত্ম।। তদভিন্ন দমস্ত বিজ্ঞানের নাম প্রবৃত্তিবিজ্ঞান। থেমন নীল, পীত ও ঘটপটাদ্যাকার বিজ্ঞান<sup>থ</sup>। পূর্ব্বোক্ত আলম্ববিজ্ঞান হইতেই প্রবৃত্তিবিজ্ঞানতরঙ্গ উৎপন্ন হইতেছে<sup>৩</sup>। উহাই দমস্ত বিজ্ঞান ও কল্লিত দর্ব্বধর্মের মূল স্থান। তাই উহার নাম আলয়বিজ্ঞান। উহাই বিজ্ঞাতা<sup>8</sup>। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাহার্য্য বস্থবন্ধু ঐ বিজ্ঞানের স্বরূপ ব্যাথ্যায় বহু স্ক্ষাতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বিজ্ঞানের "বিপাক", "মনন" এবং "বিষয়বিজ্ঞপ্তি" নামে ত্রিবিধ পরিণাম বলিয়া, তন্মধ্যে প্রথম আলয়বিজ্ঞানকে "বিপাকপরিণাম" বলিয়াছেন<sup>ে</sup>। এই সমন্ত কথা সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যায় না। বিজ্ঞানবাদের প্রকাশক লঙ্কাবতারস্ত্ত্বেও "আলম্ববিজ্ঞান" ও "এবৃত্তিবিজ্ঞানে"র উল্লেখ এবং

যদন্তক্রেররপত্ত বহির্বেদবভাদতে। সোহর্থো বিজ্ঞানরপত্বাৎ তৎপ্রতায়তয়াপি চ॥
 তরনংগ্রহপঞ্জিকায় (৫৮২ পৃষ্ঠায়) কমলশালেয় উদ্ধৃত দিও নাগবচন।

২। তৎ স্থাদালয়বিজ্ঞানং যদ্ভবেদহমাম্পানং। তৎ স্থাৎ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানং যদ্দীলাদিকমূলিখেৎ।

৩। "ওঘান্তরজলস্থানীয়াদালয়বিজ্ঞানাৎ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানতরঙ্গ উৎপদতে"।—লঙ্কাবতারস্ক্র।

<sup>8।</sup> বিদ্যানতীতি বিজ্ঞানং।—ক্রিংশিকাবিজ্ঞপ্তিকারিভার ভাষা।

৫। বিপাকো মননাথাশ্চ বিজ্ঞপ্তির্বিবর্জ চ। তত্রালয়াপাং বিজ্ঞানং বিপাকঃ সর্ববীজকং ॥২।—বহ্বব্দুকৃত জিংশিকাবিজ্ঞপ্তিকারিকা। "আলয়াথা"মিতা লয় বিজ্ঞানমংজ্ঞকং যদ্বিজ্ঞানং স বিপাকপরিণামঃ। তত্র সর্বসাংক্রে শিক-ধর্মবীজন্থানতাং আলয়ঃ স্থানমিতি পর্যায়ে । অথবা আলীয়ন্তে উপনিব্যায়য়ৢঽিয়ন্ সর্ব্বর্মাঃ কার্যাজাবেন" ইত্যাদি।—স্থিরমতিকৃত ভাষা।

ঐ সম্বন্ধে বহু ছাজের তত্ত্বের উপদেশ দেখা কার। তদ্দারা বিজ্ঞানবাদই ব্যক্ত ইইরাছে'। বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ ব্ঝিতে ইইলে ঐ সমস্ত প্রস্থ অবশু পাঠ্য। বৃদ্ধদেব তাঁহার শিব্যগণের অধিকার ও বৃদ্ধি অন্ত্বসারেই তাঁহাদিগকে বিভিন্নরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশান্ত্বসারে যোগাচার, বিজ্ঞানবাদই তাঁহার অভিমত তত্ব বৃঝিয়া, উহাই প্রকৃত দির্নান্তরূপে প্রতার করেন এবং তাঁহার উপদেশান্ত্বসারে মাধ্যমিক, শূরুবাদই তাঁহার অভিমত তত্ব বৃঝিয়া উহাই প্রকৃত দিন্ধান্তরূপে প্রচার করেন বিশ্বরের মাধ্যমিক, শূরুবাদই তাঁহার অভিমত তত্ব বৃঝিয়া উহাই প্রকৃত দিন্ধান্তরূপে প্রচার করেন বিশ্বরের সন্তাও বলিয়াছিলেন, কিন্ত উহা তাঁহার প্রকৃত দিন্ধান্ত নহে, ইহা বন্তবন্ধ্ ও বলিয়া গিয়াছেন । এবং বৃদ্ধদেব শিয়্যগণের অধিকার ও কচি অনুসারে বিভিন্নরূপ "দেশনা" অর্থাৎ উপদেশ করিলেও অন্বিত্তার শূরুই তত্ব, এই উপদেশই অভিন্ন অর্থাৎ উহাই তাঁহার চরম উপদেশ। স্বতরাং উহাই তাঁহার প্রকৃত দিন্ধান্ত, ইহা মাধ্যমিকদম্পান্তর বিলয়া গিয়াছেন । দৌত্রান্তিক ও বৈভাবিক বৃঝিয়াছিলেন—বাহ্ন পান্তর্বের প্রত্যক্ষ হয় না, উহা সর্ব্বেই অন্তর্মের। বৈভাবিক বৃঝিয়াছিলেন, বাহ্ন পদার্থ পরমাণুপুজনাত্র হইলেও উহার প্রত্যক্ষ হয় । তাই তিনি উহার প্রত্যক্ষ সমর্থনের জন্ত বহু প্রয়াস করিয়াছিলেন। পুর্ব্বাক্ত দৌত্রান্তিক ও বৈভাবিক সকল পদার্থেরই অন্তিক প্রাক্তার করায় উহারা উভরেই "দর্ব্বান্তিবাদী" বলিয়া ক্থিত হইয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত দর্বান্তিবাদী বৌদ্ধদম্প্রদায়ও বিজ্ঞানবাদীর স্থার আয়্রখ্যাতিবাদী। কারণ, তাঁহাদিগের মতেও বাহুগুক্তি প্রভৃতি দ্রব্যে আরোপ্য রক্ষতাদি, জ্ঞানাকারই হইরা থাকে। অর্থনে দ্রুম্বলে
শুক্তি প্রভৃতি পদার্থে জ্ঞানাকার রক্ষতাদিরই "থ্যাতি" বা ভ্রম হইরা থাকে। শুক্তি প্রভৃতিই ঐ
ভ্রমের অধিষ্ঠান। কিন্তু বিশেষ এই যে, ঐ বাহু শুক্তি প্রভৃতি তাঁহাদিগের মতে বিজ্ঞান হইতে
ভিন্ন সংপদার্থ। তাঁহারাও বিজ্ঞানবাদ থণ্ডন করিয়া দর্ব্বান্তিবাদই বুদ্ধদেবের অভিমত দিদ্ধান্ত্ব
বিলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সম্প্রদারই হীন্যান বৌদ্ধসম্প্রদারের অন্তর্গত ছিলেন
এবং তাঁহারাই গোত্মবৃদ্ধের আবির্ভাবের পরে ভারতে বৌদ্ধসম্প্রদারের মধ্যে প্রাচীন। প্রথমে
তাঁহাদিগেরই বিশেষ অভ্যাদর হইয়াছিল। ভাষ্যকার বাংখ্যায়ন ঐ সম্বেই তাঁহাদিগের প্রবল প্রতি-

অথ গল্ ভগৰান্ তন্তাং বেলায়াং ইনা গাথা অভাষত—
 দুখাং ন বিদাতে চৈত্তং চিত্তং দুখাং প্রমূচাতে।

দেহভোগপ্রতিষ্ঠানমালয়ং খায়তে নৃগাং ।—ইত্যাদি, লঙ্কারতারসূত্র, ৫৯ পৃষ্ঠা ও "এবনেবং মহামতে, প্রবৃত্তি-বিজ্ঞানানি আলম্বিজ্ঞানজাতিলক্ষণাদাস্থানি হতে।" ইত্যাদি ৪৫ পৃষ্ঠা প্রস্থিব ।

২। তত্রার্থপুত্রং বিজ্ঞানং যোগাচালাঃ সমাঞিতাঃ। তত্রাপাভাবমিছতি যে সাধামিকবাদিনঃ ।—মীমাংসা-লোকবাত্তিক, নিরালম্বনবাদ ।১৪।

৩। রূপানায়তনাস্তিরং তরিনেয়জনং প্রতি। অভিপ্রাধনাত্তন্পশাত্তস্থান্তনাস্থান —"বিংশতিকাকারিকা"।

৪ । দেশন লোকনাথানাং বার্শেরশান্ত্রা। ভিন্নাবি বেশনাংভিন্না শৃশুতাহরয়লকশা।— "বোবিচিত্ত-বিবরণ ।

দ্বন্দী হইয়া গৌতমস্থতের ভাষা রচনা করেন, ইহা তাঁহার অনেক বিচারের দারা বুঝিতে পারা যায়; ষথাস্থানে তাহা বলিয়াছি। পূর্বোক্ত সর্বান্তিবাদী বৌদ্ধসম্প্রনায় ক্রমশঃ নানা শাথায় বিভক্ত হইয়া নানা মতভেদের স্বাষ্ট্র করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে বিজ্ঞানবাদী ও শূন্তবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের বিশেষ অভ্যাদয়ে বৌদ্ধমহাযানসম্প্রদায়ের অভ্যাদয় হইলে পূর্ব্বোক্ত হীনয়ান বৌদ্ধসম্প্রদায় নানা স্থানে নানারূপে বিচার ও নিজমত প্রচার ঘারা অনেক দিন যাবৎ সম্প্রদার রক্ষা করিলেও ক্রমশঃ মহাযান-সম্প্রদায়ের পরিপোষক অনঙ্গ, বস্থবন্ধু, দিঙ্গাগ, স্থিরমতি, ধর্মাকীর্ত্তি, শান্তর্ক্ষিত ও কমনশীল প্রভৃতি বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচার্য্যগণের স্মদাধারণ পাণ্ডিত্যাদি প্রভাবে সময়ে বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদেরই অত্যন্ত প্রচার ও প্রভাব বৃদ্ধি হয়। সর্ব্ধান্তিবাদী সম্প্রদারের অনেক গ্রন্থ ক্রমণঃ বিলুপ্ত হয়। হীন্যান বৌদ্ধসম্প্রদায়ের অষ্ট্রাদশ সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থবিরবাদী সম্প্রদায়ের মতেরই এখন সংবাদ পাওয়া যার। "দাংমিতীর"দম্প্রনায়ের গ্রন্থানি বিলুপ্ত হওরার তাহাদিগের মতের মুলানি জানিবার এথন উপায় দেখা যায় না। ঐ সম্প্রানায়ের অবলম্বিত ধর্মা অনেক অংশে বৈদিক ধর্মোর তুল্য ছিল, এবং তাঁহারা আত্মারও অন্তিত্ব স্বীকার করিতেন, ইহা জানিতে পারা যায়। "ন্যায়বার্ত্তিকে" উদ্দোতকর থে, "সর্বাভিসময়স্থত্ত" নামক বৌদ্ধগ্রন্থের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আত্মার অন্তিত্ব বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন, উহা ঐ "সাংনিতীয়"সম্প্রদায়ের অবলম্বিত কোন প্রাচীন গ্রন্থও হইতে পারে (তৃতীয় খণ্ড, ৮ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টবা)। উদ্যোতকর তৃতীয় অধায়ের প্রারম্ভে অন্ধকার পদার্থের স্বরূপ ব্যাখ্যায় এবং পূর্ব্বে পর্মাণুর স্বরূপ ব্যাখ্যায় বৈভাষিকসম্প্রদায়বিশেষের যে মত-বিশেষের উল্লেখ করিয়াছেন, উহারও মূলগ্রন্থ পাওয়া যায় না।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানবাদ প্রভৃতি মত যে, গৌতম ব্দের আবির্ভাবের পরেই প্রকাশিত ও আলোচিত হইয়াছে, স্বতরাং গ্রায়দর্শনেও পূর্ব্বোক্ত স্বত্তিল পরেই সনিবেশিত হইয়াছে, ইহা আমরা ব্বিতে পারি না। কারণ, বেনান্তব্ত্র, যোগস্থত্র ও যোগস্থত্রের ব্যাসভাষ্যে যে বিজ্ঞানবাদের উল্লেখ ও খণ্ডন হইয়াছে, উহা গৌতম বৃদ্ধের বহু পূর্বেই প্রকাশিত ও আলোচিত হইয়াছে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি। পরন্ত দেবগণের প্রার্থনার ভগবান্ বিষ্ণুর শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়া মায়ামোহ, অস্বরগণের প্রতি যে বৌদ্ধ ধর্মের উপদেশ করিয়াছিলেন, ইহা আমরা বিষ্ণুপ্রাণেও দেখিতে পাই। তাহাতে পূর্বেক্তি বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের স্পষ্ঠ উপদেশ আছে'। পরন্ত বেদেও অনেক নান্তিকমতের স্থচনা আছে এবং গৌতম বৃদ্ধের পূর্বেব্ত যে ভারতে বৌদ্ধমতের প্রকাশ ছিল, ইহাও আমরা পূর্বের্ব প্রদর্শন করিয়াছি (তৃতীর খণ্ড, ৫৪ ও ২২০-২৪ পৃষ্ঠা দ্রন্থরা) এবং ছালোগ্য উপনিষদে অপরের মত বিলয়াই যে নান্তিকমতবিশেষের উল্লেখ আছে, ইহাও (চতুর্য থণ্ড, ২৭ পৃষ্ঠার) প্রদর্শন করিয়াছি। স্ববালোগনিষদের ১১শ, ১০শ, ১৪শ ও ১৫শ থণ্ডের শেষভাগে নি সনাসন্ন সদস্বং" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য এবং ঋগ্রেদের নাসদীর স্থক্তে "নাসনাসীনো সদাসীৎ" (১০ম মঃ, ৮ম অঃ, ১১শ অঃ, ১২৯শ) এই স্বক্ত অবলম্বনে উহাত্ত কল্পিব্যাথ্যার দ্বারাও অনেক

<sup>&</sup>gt;। বিজ্ঞানময়মেটবতবংশংমবগচছথ। ব্ধাধংং মে বচঃ সমাস্বুধৈরেবমূলী ছিতং ॥ জগদেতদন্ধাঃং ভাঞি-জ্ঞানার্থতংপরং। রাগাদিছ্ঠমতার্থং ভামাতে ভবস্ফটে ॥—বিজু পুরাণ, ৩য় অংগ, ১৮শ অঃ, ।১৬.৯৭।

নাস্তিক নানারপ শৃত্যবাদের সমর্থন করিয়াছিলেন, ইহাও মনে হয়। স্থপাচীন কালেও বেদবিরোধী নাস্তিকের অস্তিত্ব ছিল। মনাদি সংহিতাতেও তাহাদিগের উল্লেখ ও নিন্দা দেখা যায় এবং নাস্তিক-শান্ত ও উহার পাঠেরও নিন্দা দেখা যায়। বিরোধী সম্প্রদায় যে অপর সম্প্রদায়ের প্রদর্শিত শান্ত-প্রমাণের ব্যাখ্যান্তর করিয়াও নিজমত সমর্থন করিতেন এবং এখনও করিতেছেন, ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের অবিদিত নহে। পরত্ত এখানে ইহাও বক্তব্য এই যে, মহর্ষি গৌতম অবয়বিবিষয়ে অভিমানকে রাগাদি দোষের নিমিত্ত বলিয়া, ঐ অবয়বীর অন্তিত্ব সমর্থনের জ্ঞাই পূর্ব্বোক্ত যে সমস্ত স্ত্র বলিয়াছেন, তদম্বারা বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদই যে এই প্রকরণে পূর্ব্রপক্ষরণে তাঁহার বৃদ্ধিন্ত, ইহা বুঝিবারও কোন কারণ নাই। উন্দ্যোতকর ও বাচম্পতি মিশ্র কোন কারণে সেইরূপ ব্যাখ্যা করিনেও ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারা তাহ। যে বুঝা যায় না, ইহা পূর্রের যথাস্থানে বলিয়াছি। মহর্ষি স্প্রপ্রাচীন সর্ববাতাববাদেরই পূর্ব্বপক্ষরপে সমর্থনপূর্ব্বক খণ্ডন করায় তদ্বারা ফলতঃ বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ ও শৃত্যবাদেরও মুলোচ্ছেদ হইয়াছে, ইহাও পূর্বে বলিয়াছি। পরত্ত পূর্বেকাক্ত "বুদ্ধা বিবেচনাত, ভাবানাং" ইত্যাদি ( ২৬শ ) স্থতে পূর্ন্নপক্ষ দমর্থনের জন্ম বে যুক্তি কথিত হইয়াছে, উহা লক্ষাবতার-স্থাত্ত "বুদ্ধ্যা বিবিচ্যমানানাং" ইত্যাদি শ্লোকের দারা কথিত হইলেও তদ্ধারা ঐ স্তর্টী বৌদ্ধ-বিজ্ঞানবাদ সমর্থনের জন্মই কথিত এবং লঙ্কাবতারস্থতের উক্ত শ্লোকাল্লদারেই পরে রচিত, ইহাও নির্দ্ধারণ করা যায় না। কারণ, ভাষ্যকারোক্ত সর্ব্বাভাববাদী আনুপ্রভিক্ত নিজ্মত সমর্থনে প্রথমে উক্ত যুক্তি বলিতে পারেন। পরে বিজ্ঞানবাদ সমর্থনের জন্মও "লঙ্কাবতারত্ত্তে" ঐ যুক্তি গৃহীত হইয়াছে, ইহাও ত বুঝা বাইতে পারে। তৎপূর্বে বে,মার কেহই ঐকপ যুক্তির উদ্বাবন করিতে পারেন না, ইহার কি প্রমাণ আছে ? আর পূর্ব্বোক্ত তায়স্ত্তে পাঠ আছে,—"বুদ্ধা বিবেচনান্ত, ভাবানাং যাথাস্ম্যান্ত্রপল্ধিঃ।" লঙ্কবেতারস্থ্তে ঐ শ্লোকে পাঠ আছে,—"বুদ্ধ্যা বিবিচামানানাং স্বভাবে। নাবধার্য্যতে।" স্কুতরাং পরে কেহ যে ঐ শ্লোক হইতে "বুদ্ধ্যা" এই শব্দটী গ্রহণ করিয়া ঐ ভাবে স্থায়দর্শনে ঐ স্থত্তী রচনা করিয়াছেন, এইরূপ কল্পনারও কি কোন প্রমাণ থাকিতে পারে ? বস্তুতঃ ঐ সমস্ত মতের মধ্যে কোন মত ও কোন যুক্তি সর্বাগ্রে কাহার উদ্ভাবিত, কোনু শব্দটী সর্বাব্রে কাহার প্রযুক্ত, ইহা এখন কোনরূপ বিচারের দ্বারাই নিশ্চন করা বাইতে পারে না। স্কুপ্রাচীন কাল হইতেই নানা মতের প্রকাশ ও ঘাখ্যাদি হইয়াছে। কালবংশ ঐ সমস্ত মতই নানা সম্প্রানায়ে নানা আকারে একরূপ ও বিভিন্নরূপ দৃষ্টান্ত ও যুক্তির দারা দন্থিত হইলাছে। পরবর্ত্তী বৌদ্ধসম্প্রদানের মধ্যেও ক্রমশঃ শ্থাভেদে কত প্রকার মতভেদের যে স্কৃষ্টি ও সংহার হইয়া গিয়াছে, ভাহা এখন সম্পূর্ণরূপে জানিবার উপায়ই নাই। স্থতরাং সমন্ত মতের পরিপূর্ণ প্রামাণিক ইতিহাস না থাকায় এখন ঐ সমস্ত বিষয়ে কাহারও কল্পনামাত্রমূলক কেনে মন্তব্য গ্রহণ করা যায় না ॥৩৭।

বাহ্যার্গভঙ্গ-নিরাকরণ-প্রকরণ সমাপ্ত 🕬

ভাষ্য। "দোষনিমিত্তানাং তত্ত্ব-জ্ঞানাদহস্কার-নিবৃত্তি"রিত্যুক্তং। অথ কথং তত্ত্ব-জ্ঞানমুৎপদ্যত ইতি ?

অনুবাদ। দোষনিমিত্ত-( শরীরাদি প্রমেয়)সমূহের তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত অহঙ্কারের নির্ত্তি হয়, ইহা উক্ত হইয়াছে। (প্রশ্ন) কিরূপে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় ?

### সূত্র। সমাধিবিশেষাভ্যাসাৎ॥৩৮॥৪৪৮॥

শ্বাদ। (উত্তর) সমাধিবিশেষের অভ্যাসবশতঃ (তত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়)।
ভাষ্য। স তু প্রত্যাহ্মতস্থেন্দ্রেয়েভ্যো মনসো ধারকেন প্রয়েষ্কেন
ধার্য্যমাণস্থাত্মনা সংযোগস্তত্ত্ববুভূৎসাবিশিষ্টঃ। সতি হি তামিনিন্দ্রেয়ার্থের্
বুদ্ধয়ো নোৎপদ্যভে। তদভ্যাসবশাতত্ত্ববুদ্ধিরুৎপদ্যতে।

অনুবাদ। সেই "সমাধিবিশেষ" কিন্তু ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে প্রত্যাহ্নত ( এবং ) ধারক প্রযন্ত্রের দ্বারা ধার্য্যমাণ অর্থাৎ হুৎপুগুরীকাদি কোন স্থানে স্থিরীকৃত মনের আত্মার সহিত তত্ত্বজিজ্ঞাসাবিশিষ্ট সংযোগ। সেই সমাধিবিশেষ হইলে ইন্দ্রিয়ার্থ-সমূহ বিষয়ে জ্ঞানসমূহ উৎপন্ন হয় না। সেই সমাধিবিশেষের অভ্যাসবশতঃ তত্ত্ব-বৃদ্ধি অর্থাৎ তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার জন্মে।

টিপ্লনী। মহর্ষি এই আহ্নিকের প্রথমোক্ত "তত্বজ্ঞানোৎপত্তি প্রক্তরণে" শেষোক্ত তৃতীর স্থ্রে যে, অবয়বিবিষয়ে অভিনানকে দোষনিমিন্ত বলিয়াছেন, তাহা পরে বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকরণে বিরুদ্ধ মত থগুন বারা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিয়াছেন। অবয়বী ও অস্তান্ত দোষনিমিত্ত পদার্থের সন্তা সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত ইইয়াছে। কিন্তু এথন প্রশ্ন এই যে, মহর্ষি এই আহ্নিকের প্রথম স্থ্রে যে তত্বজ্ঞানকে অহঙ্কারের নিবর্ত্তক বলিয়া মুক্তির কারণরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন, ঐ তত্ব-জ্ঞান করিরণে উৎপন্ন হয় ? শাক্ত বারা তত্ব-জ্ঞান, তাহা ত কারারই অহঙ্কার নিবৃত্তি করে না। উহার বারা কাহারই ত দেই সমস্ত তত্ত্ব দৃঢ় সংক্ষরে জন্ম না। মননের পরেও মাবার পূর্ববিৎ সমস্ত মিথ্যা-জ্ঞানের উৎপত্তি ইইয়া থাকে। সহস্র বার শ্রবণ ও মনন করিলেও কি মুন্ট্ ব্যক্তির দিগভ্রম নিবৃত্ত হবয়া থাকে। সহস্র বার শ্রবণ ও মনন করিলেও কি মুন্ট্ ব্যক্তির দিগভ্রম নিবৃত্ত হবয়া থাকে। সহস্র বার শ্রবণ ও মনন করিলেও কি মুন্ট্ ব্যক্তির দিগভ্রম নিবৃত্ত হবয়া থাকে। সহস্র বার শ্রবণ ও মনন করিলেও কি মুন্ট্ ব্যক্তির দিগভ্রম নিবৃত্ত হবয়া থাকে। সহস্র বার শ্রবণ ও মনন করিলেও কি মুন্ট্রন্থ স্বান্তির হইতে পারে না, ইহা তার বিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞান বা চরন তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার বাতীত অহয়ারের নিবৃত্তি হইতে পারে না, ইহা ব্যবিষ্ঠ । কিন্ত ঐ তত্ত্ব সাক্ষাৎকাররূপ তত্ত্বজনে কি উপায়ে উৎপন্ন হইবৈ ? উহার ত কোন উপায় নাই। স্বতরাং উহা হইতেই পারে না। তাই মহর্ষি শেষে এথানে এই প্রকরণের আরম্ভ করিয়া, প্রথমে পূর্মেরিক্ত প্রের সর্ব্বসম্বত উত্তর বলিয়াছেন,—"সমাধিবিশেষাভ্যাসাৎ"। ভাষ্যকার প্রভৃত্তি ও

এখানে মহর্ষির প্রথমোক্ত "দোষনিমিন্তানাং তর্বজ্ঞানাদহন্ধারনিবৃত্তিঃ" এই স্থত্র উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ প্রশ্ন প্রকাশপূর্ব্বক তত্ত্তরে মহর্ষির এই স্থত্তের অবতারণা করিয়াছেন। মহর্ষির এই স্থত্ত্বাক্ত সমাধিবিশেষ ও উহার অভ্যাসাদি যোগশান্ত্রেই বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কারণ, উহা যোগশান্ত্রেরই প্রস্থান। উহা মহর্ষি গোত্তমের প্রকাশিত এই শান্তের প্রস্থান বা অসাধারণ প্রতিপাদ্য নহে। কিন্তু শ্রবণ ও মননের পরে যোগশান্ত্রান্থ্যারে নিদিধাদন যে, অবশ্র কর্ত্তব্য, চরম নিদিধাদন সমাধিবিশেষের অভ্যাদ ব্যতীত যে, তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হইতেই পারে না, ইহা মহর্ষি গোত্তমেরও সন্মত, উহা দর্ম্বন্ধত দিলান্ত। মহর্ষি এখানে এই প্রকরণের হারা ঐ দিলান্তের প্রকাশ ও পূর্ব্বপক্ষ নিরাসপূর্ব্বক সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তিনি কেবল তাঁহার এই স্থামণ শান্ত্রোক্ত প্রমাণাদি পদার্থের পরোক্ষ তত্ত্বভাবকেই মুক্তির চরম কারণ বলেন নাই।

ভাষ্যকার স্থ্যোক্ত "সমাধিবিশেষে"র সংক্ষেপে হুরূপ ব্যাথ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, ঘ্রাণাদি ইক্সিরবর্গ হইতে প্রত্যাহ্বত এবং ধারক প্রবাহ্নর ছারা ধার্য্যমাণ মনের আত্মার সহিত সংযোগই "সমাধিবিশেষ।" তাৎপর্যাটীকাকান ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, মনকে ইন্দ্রিয়বর্গ হইতে প্রত্যাহার করিয়া হৃৎপুঞ্জীকাদি কোন স্থানবিশেষে প্রযন্ত্রবিশেষ বারাধারণ করিলে অর্থাৎ সেই স্থানে মনকে স্থির করিয়া রাখিলে তথন ঐ মন ও আত্মার যে বিশিষ্ট সংযোগ জন্মে, তাহাই সমাধিবিশেষ। যে প্রয়ত্ত্বের দ্বারা ঐ ধারণ হর, উহাকে ধারক প্রয়ত্ত্ব বলে। উহা যোগাভ্যানদাধ্য ও যোগী গুরুর নিকটে শিক্ষণীয়। স্বযুপ্তিকালেও মন ও আত্মার এরূপ সংযোগবিশেষ জন্মে, কিন্তু তাহা ত সমাধি-বিশেষ নহে। তাই ভাষ্যকার পরে ঐ সংযোগকে "তত্ত্বভূৎসাবিশিষ্ঠ" বলিয়া তত্ত্বজ্ঞাসাবশতঃ যোগশান্তোক্ত সাধনপ্রযুক্ত মন ও আত্মার যে পূর্ব্বোক্তরূপ সংযোগবিশেষ জন্মে, তাহাকেই স্থতোক্ত "সমাধিবিশেষ" বলিয়াছেন। স্থযুপ্তিকালীন আত্মমনঃদংযোগ এরূপ নহে। কারণ, উহার মূলে তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও তৎপ্রযুক্ত কোন সাধন নাই। পূর্ব্বোক্ত সমাধিবিশেষ হইলে তথন আর গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্থ বিষয়ে কোন জ্ঞানই জ্ঞা না। কারণ, ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ ব্যতীত গন্ধাদি ইন্দ্রিরার্থের প্রতাক্ষ জ্ঞান জন্মিতে পারে না। কিন্তু সমধিস্ত যোগী আণাদি ইন্দ্রির-সমূহ হইতে মনকে প্রত্যাহার করিয়া স্থানবিশেষেই স্থির করিয়া রাণায় তাঁহার পক্ষে তথন আর ছাণাদি কোন ইন্দ্রিরের সহিতই মনের সংযোগ সম্ভব হয় না। ভাষ্যকার সর্বশেষে বলিয়াছেন যে, পুর্ব্বোক্তরূপ সমাধিবিশেষের অভ্যাদবশতঃই তত্ত্বদাক্ষাৎকার জন্মে। তাৎপর্য্যটীকাকার উহার ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, তদ্বিয়য় পুনঃ পুনঃ প্রয়ত্ত্বর উৎপাদনই তাহার অভ্যাস। দীর্ঘকাল সাদরে নিরস্তর সেই সমাধিবিশেষের অভ্যাস করিলেই তৎপ্রযুক্ত তত্ত্বসাক্ষাৎকার জন্ম। বস্ততঃ কাহারও অল্পদিন অভ্যাদে অথবা মধ্যে ত্যাগ করিয়া অথবা শ্রদ্ধাশৃত্য বা দদিশ্ব হইয়া অভ্যাদে উহা দুঢ়ভূমি হয় না। দীর্ঘকাল শ্রন্ধা সহকারে নিরম্ভর অভ্যাস করিলেই ঐ অভ্যাস দুঢ়ভূমি হয়। যোগদর্শনেও ইহা কথিত হইয়াছে'। দুচ্ভূমি অভাদ ব্যতীতও উহা কার্য্যদাধক হয় না। মুদ্রিত তাৎপর্যাদীকার "সমাধিতত্বা ভ্যাদাৎ"—এইরূপ স্থ্রপাঠের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্ত

<sup>&</sup>gt;। দ তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্গ্যানৎকারাদেবিতে। দৃতভূমিঃ।১।১৪॥

বাচম্পতি মিশ্র "খ্যারস্থানিবন্ধে" "সমাধিবিশেষাভ্যাসাৎ" এইরূপই স্থ্রপাঠ গ্রহণ করিরাছেন। অখ্যত্ত ওঁরূপই স্থ্রপাঠ গৃহীত হইরাছে। যোগশাস্ত্রে অনেক প্রকার সমাধি কথিত হইরাছে। তন্মধ্যে চরম নির্কিকল্পক সমাধিই এই স্ত্রে "বিশেষ" শব্দের ছারা মহর্ষির বৃদ্ধির, বুঝা যায়। কারণ, উহাই চরম তত্ত্বনাক্ষাৎকারের চরম উপার। উহার অভ্যান ব্যত্তাত চরম তত্ত্বনাক্ষাৎকার জন্মিতে পারে না। উহার জন্ম প্রথমে হনেক বোগাদির অনুষ্ঠান কর্ত্ববা। পরে তাহা বাক্ত হইবে।ওচা

ভাষ্য। যতুক্তং—"সতি হি তশ্মিন্নিন্দ্রিয়ার্থেরু বুদ্ধারো নোৎপদ্যন্তে" ইত্যেতৎ—

### সূত্র। নার্থবিশেষপ্রাবল্যাৎ॥৩৯॥৪৪৯॥

অনুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) যে উক্ত হইয়াছে—"সেই সমাধিবিশেষ হইলে ইক্রিয়ার্থ-সমূহবিষয়ে জ্ঞানসমূহ উৎপন্ন হয় না"—ইহা নহে অর্থাৎ উহা বলা যায় না ;— যেহেতু, অর্থবিশেষের অর্থাৎ ইক্রিয়ার্থ-বিষয়-বিশেষের প্রবলতা আছে।

ভাষ্য। অনিচ্ছতোহপি বুদ্ধুৎপত্তেনৈতিদ্যুক্তং।কস্মাৎ? **অর্থ-**বিশেষপ্রাবল্যাৎ। অবুভূৎদমানস্থাপি বুদ্ধুৎপত্তিদ্<sub>য</sub>ন্তা, যথা স্তনয়িত্বুশব্দপ্রভৃতিযু। তত্র সমাধিবিশেষো নোপপদ্যতে।

অনুবাদ। জ্ঞানেচ্ছাশূয় ব্যক্তিরও জ্ঞানোৎপত্তি হওয়ায় ইহা যুক্ত নহে। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু অর্থবিশেষের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্ম বিষয়বিশোষের প্রবলতা আছে। (তাৎপর্য্য) জ্ঞানেচ্ছাশূয় ব্যক্তিরও জ্ঞানোৎপত্তি দৃষ্ট হয়, যেমন মেঘের শব্দ প্রভৃতি বিষয়ে। তাহা হইলে সমাধিবিশেষ উপপন্ন হয় না।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বেক্তি সিদ্ধান্তে এই ফ্তের দারা পূর্ব্বিপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন বে, সমাধিবিশেষ হইতেই পারে না। কারণ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্ম অনেক বিষয়বিশেষের প্রবল্ধবিশতঃ তদ্বিষয়ে জ্ঞানেচছা না থাকিলেও জ্ঞান জন্মে। মত এব সমাধিবিশেষ হইলে ইন্দ্রিয়ার্থবিষয়ে কোন জ্ঞান জন্মে না, ইহা বলা বায় না। ভাষাকার পূর্বেফ্ এভানো ঐ কথা বলিয়া, পরে ঐ কথার উল্লেখপূর্ব্বক এই পূর্ব্বিক্ষম্ব্রের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষাকারের প্রথমাক্ত "ইত্যেতং" এই বাক্যের সহিত স্ত্রের প্রথমন্ত "নঞ্জু" শব্দের যোগই তাঁহার অভিপ্রেত। ভাষ্যকার "অনিচ্ছতোহপি" ইত্যাদি সন্দর্ভের দারা ফ্রার্থ ব্যাথ্যা করিয়া, পরে উহারই তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন বে, যাহার জ্ঞানেচছা নাই, তাহারও বিষয়বিশেষ জ্ঞানোৎপত্তি দেখা যায়। যেমন সহদা মেদের শব্দ হইলে ইচ্ছা না থাকিলেও লোকে উহা প্রবণ করে। এইরূপ আরও অনেক "অর্থবিশেষ" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্

বিষয় আছে, যদিবরে প্রত্যক্ষের ইচ্ছা না থাকিলেও প্রত্যক্ষ অনিবার্য্য। স্থতরাং পূর্ব্ব দ্রোক্ত সমাধিবিশেষ উপপন্ন হর না অর্থাৎ উহা নানাবিষয়-জ্ঞানের দারা প্রতিবন্ধ হইরা উৎপন্নই ইইতে পারে না। গন্ধাদি পঞ্চ বিষয়কে মহর্ষি তাঁহার পূর্ব্বক্ষিত দ্বাদশবিধ প্রমেরের মধ্যে "অর্থ" বলিয়াছেন। উহাকে "ইন্দ্রিরার্থ"ও বলা হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, ১৮০—৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। উহার মধ্যে এমন অনেক অর্থবিশেষ আছে, যাহা পূর্ব্বাক্ত সমাধিবিশেষ হইতে প্রবল্গ। স্থতরাং সমাধিস্থ বা সমাধির জন্ম প্রযুক্তার বিষয়ে জ্ঞানোৎপত্তির ইচ্ছা না থাকিলেও জ্ঞানোৎপত্তি অনিবার্য্য। স্থতরাং উহা সমাধির অনিবার্য্য প্রতিবন্ধক হওয়ার উহা কথনও কাহারই হইতে পারে না। অত এব পূর্ব্বস্থ্যে তত্ত্বনাক্ষাৎকারের যে উপায় কথিত হইয়াছে, তাহা অসম্ভব বিশিয়া অর্ক্ত, ইহাই পূর্ব্বশক্ষবাদীর বক্তব্য এত।

## সূত্র। ক্ষুদাদিভিঃ প্রবর্ত্তনাচ্চ ॥৪০॥৪৫০॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) ক্ষুধা প্রভৃতির দারা (জ্ঞানের) প্রবর্ত্তন-(উৎপত্তি) বশতঃও (সমাধিবিশেষ উপপন্ন হয় না)।

ভাষ্য। ক্ষুৎপিপাসাভ্যাং শীতোষ্ণাভ্যাং ব্যাধিভিশ্চানিচ্ছতোহপি বৃদ্ধয়ঃ প্রবর্ত্তন্তে। তম্মাদৈকাগ্র্যানুপপত্তিরিতি।

অনুবাদ। ক্ষুধা ও পিপাসাবশতঃ, শীত ও উষ্ণবশতঃ এবং নানা ব্যাধিবশতঃ জ্ঞানেচ্ছাশূত্য ব্যক্তিরও নানা জ্ঞান উৎপন্ন হয়। অতএব একাগ্রতার উপপত্তি হয় না।

টিপ্ননী। পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিতে মহর্ষি আবার এই স্থত্তের দ্বারা ইহাও বলিয়াছেন মে, ক্ষ্মা প্রভৃতির দ্বারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও নানা জ্ঞানোৎপত্তি অনিবার্য্য বলিয়াও পূর্ব্বোক্ত সমাধিবিশেষ উপপন্ন হয় না। ভাষ্যকার স্থত্ত্বাক্ত আদি শব্দের দ্বারা পিপাসা এবং শীত উষ্ণ ও নানা ব্যাধি গ্রহণ করিয়া স্থত্বার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ক্ষ্মাদিবশতঃ বিষয়বিশেষে ইচ্ছা না থাকিলেও যথন নানা জ্ঞান অবশ্রুই জন্মে, স্মতরাং চিত্তের একাগ্রতা কোনরূপেই সম্ভব নহে। চিত্তের একাগ্রতা বা বিষয়বিশেষে স্থিরতা সম্ভব না হইলে সবিকল্পক সমাধিও হইতে পারে না। স্মতরাং নির্ব্বিকল্পক সমাধির আশাই নাই। যোগদর্শনেও "ব্যাধিস্ত্যান" (১০০০) ইত্যাদি স্থত্তের দ্বারা যোগের অনেক অস্তরায় কথিত হইয়াছে এবং ঐ ব্যাধি প্রভৃতিকে "চিত্তবিক্ষেপ" বলা হইয়াছে। ফলকথা, ইচ্ছা না থাকিলেও নানা কারণবশতঃ নানাবিধ জ্ঞানোৎপত্তি অনিবার্য্য বলিয়া চিত্তের একাগ্রতা সম্ভব না হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত সমাধিবিশেষ হইতেই পারে না। স্মতরাং তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের কোন উপায় না থাকায় অহলারের নির্ত্তি ও মোক্ষ অসভব, ইহাই পূর্বপক্ষবাদীয় মূল তাৎপর্য্য 18০া

ভাষ্য। অস্তেতৎ সমাধিং বিহায় ব্যুণ্ডানং বুণ্ডোননিমিত্তং সমাধি-প্রত্যনীকঞ্চ, সতি ত্বেতস্মিন্—

অনুবাদ। (উত্তর) সমাধি ত্যাগ করিয়া ব্যুত্থান এবং ব্যুত্থানের নিমিত্ত সমাধির "প্রত্যনীক" অর্থাৎ বিরোধী, ইহা থাকুক, কিন্তু ইহা থাকিলেও—

# সূত্র। পূর্বকৃতফলানুবন্ধাতত্বৎপতিঃ ॥৪১॥৪৫১॥

অনুবাদ। (উত্তর) "পূর্ববৃক্ত" অর্থাৎ পূর্বারন্মনঞ্চিত প্রকৃট ধর্ম্মজন্ত "ফলানুবন্ধ"-( যোগাভ্যাসসামর্থ্য )বশতঃ সেই সমাধিবিশেষের উৎপত্তি হয়।

ভাষ্য। পূর্বকৃতো জন্মান্তরোপচিতস্তত্ত্বজ্ঞানহেতুর্দ্ধশ্রপ্রবিবেকঃ। ফলাকুবন্ধো যোগাভ্যাসদামর্থাং। নিক্ষলে হাভ্যাদে নাভ্যাসমাদ্রিয়েরন্। দৃষ্টং হি লোকিকেযু কর্মস্বভ্যাসদামর্থাং।

অনুবাদ। "পূর্ববক্ত" বলিতে জন্মান্তরে সঞ্চিত, তর্বজ্ঞানহেতু ধর্মপ্রবিবেক অর্থাৎ প্রকৃষ্ট সংস্কাররূপ ধর্ম। "ফলানুবন্ধ" বলিতে যোগাভ্যাসে সামর্থ্য। [ অর্থাৎ এই সূত্রে "পূর্ববক্ত ফলানুবন্ধ" শব্দের দারা বুঝিতে হইবে,—জন্মান্তরসঞ্চিত প্রকৃষ্ট সংস্কারজন্ম যোগাভ্যাসসামর্থ্য। অভ্যাস নিক্ষলই হইলে অভ্যাসকে কেহই আদর করিত না। লৌকিক কর্ম্মসমূহেও অভ্যাসের সামর্থ্য দৃষ্টই হয়।

টিপ্ননী। পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে এই স্ত্তের দ্বারা মহর্ষি সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন যে, "পূর্ব্বকৃত ফলাম্বন্ধ"বশতঃ সেই সমাধিবিশেষ জন্ম। বার্ত্তিক কার ইহার ব্যাথ্যা করিয়াছেন যে, পূর্ব্বজন্ম অভ্যন্ত যে সমাধিবিশেষ জন্ম। তাৎপর্যাটীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পূর্ব্বজন্মকত যে সমাধি, তাহার ফল যে সংস্কার, তাহার "অত্মবন্ধ" অর্থাৎ স্থিরতাবশতঃ সমাধিবিশেষ জন্ম। মহর্ষি তৃতীর অধ্যায়ের শেষেও শরীরস্থি পূর্ব্বজন্মকত কর্মা-ফলজন্ত, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে "পূর্বেকৃতফলাম্বন্ধাত্তত্ৎপত্তিঃ" (২০০০) এই স্ত্র বলিয়াছেন। দেখানে ভাষ্যকার পূর্ব্বশরীরে কৃত কর্মাকে "পূর্বকৃত" শব্দের দ্বারা এবং তজ্জন্ত ধর্মাধর্মকে "ফল" শব্দের দ্বারা এবং ঐ কলের আত্মাতে অবস্থানই "অত্মবন্ধ" শব্দের দ্বারা ব্যাথ্যা করিয়াছেন (তৃতীর খণ্ড, ৩০০ পূর্চা দ্রন্থব্য)। তদমুসারে এখানেও মহর্ষির এই স্ত্তের দ্বারা পূর্বকৃত সমাধির ফল যে ধর্মাবিশেষ, তাহার অম্বন্ধ অর্থাৎ আ্মাতে অবস্থানবশতঃ ইহজন্মে সমাধিবিশেষ জন্ম—এইরূপ সরল ভাবে স্থ্রার্থ ব্যাথ্যা করা যায়। বার্ত্তিককার এরূপ ভাবেই ব্যাথ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তাৎপর্যাটীকাকার স্ত্রোক্ত "কল" শব্দের দ্বারা সংস্কার এবং "অত্মবন্ধ" শব্দের দ্বারা স্থিরত বা স্থায়িত্ব গ্রহণ করিয়া বিশেষার্থ ব্যাথ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ ভাহার মতে

পূর্বজনাকত সমাধি ইহজন্মে না থাকিলেও তজ্জন্ম সংস্কাররূপ যে ফল, তাহা ইহজন্মেও আত্মাতে অন্তবদ্ধ থাকে। উহার স্থায়িত্বলত: তজ্জন্ম ইহজন্মে সমাধিবিশেষ জন্মে, ইহাই সূত্রার্থ। তদমুদারে বৃত্তিকার বিশ্বনাথও প্রথমে ঐরপই ব্যাখ্যা করিয়া, পরে তাহার নিজের বৃদ্ধি অন্তদারে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পূর্বজ্জত যে ঈশ্বরের আরাধনারূপ কর্মা, তাহার ফল যে ধর্মবিশেষ, তাহার সম্বাবশেষ-জন্ম ইহজন্মে সমাধিবিশেষ জন্মে। বৃত্তিকার তাঁহার নিজের এই ব্যাখ্যা সমর্থনের জন্ম এখানে শেষে যোগদর্শনের "সমাধিদিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ" (২।৪৫) এবং "ততঃ প্রত্যক্চেতনাধিগমোহপান্তরায়াভাবশ্চ" (১।২৯) এই স্তত্তদ্ধ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরপ্রণিধানবশতঃ বিষ্বেরর প্রতিক্ল ভাবে চিত্তের স্থিতি এবং যোগের অন্তরায়ের অভাব হয়। স্বতরাং সমাধিবিশেষের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পূর্ব্বক্তে যোগস্ত্রান্তনারে বৃত্তিকারের এই সরল ব্যাখ্যা স্ক্রমংগত হয়, সন্দেহ নাই।

কিন্ত ভাষ্যকার এখানে অন্ত ভাবে স্থতার্থ ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে স্থতোক্ত "পূর্বাক্ত" শক্ষের অর্থ বলিয়াছেন—জন্মান্তরে সঞ্চিত তত্ত্বজ্ঞানের হেতু ধর্মপ্রবিবেক। তাৎপর্যাটীকাকার ঐ "প্রবিবেক" শব্দের ব্যুৎপত্তিবিশেষের দ্বারা উহার অর্থ বলিয়াছেন—প্রকৃষ্ট। প্রকৃষ্ট ধর্ম্মই ধর্ম্ম-প্রবিবেক। উহা আত্মধর্ম সংস্কারবিশেষ'। উহা তত্ত্তানের হেতু। কারণ, মুমুক্ষুর প্রযক্ষ্ণ-সমূহ মিলিত হইয়া তত্বজ্ঞানের পূর্বের নাথাকায় তাহা তত্বজ্ঞানের হেতু হইতে পারে না। ভাষ্যকার পরে স্থ্যোক্ত "ফলাত্মবন্ধ" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন, যোগাভ্যাস-সামর্থ্য। তাহা হইলে ভাষ্যকারের ঐ ব্যাখ্যামুদারে তাঁহার মতে স্থ্রার্থ বুঝা যায় যে, "পূর্ব্বকৃত" অর্থাৎ পূর্ব্বজন্ম সঞ্চিত যে প্রকৃষ্ট সংস্কাররূপ ধর্মা, তজ্জন্ত "ফলাতুবন্ধ" অর্থাৎ যোগাভ্যাসসামর্থ্যশতঃ সমাধি-বিশেষের উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ মহর্ষির তাৎপর্য্য এই যে, সমাধি ত্যাগ করিয়া ব্যুত্থান অর্থাৎ নানা প্রতিবন্ধকবশতঃ সমাধির অহুৎপত্তি বা ভঙ্গ অবশুই স্বীকার্য্য এবং ঐ ব্যুখানের কারণ সমাধিবিরোধী অনেক আছে, ইহাও স্বীকার্য্য। কিন্তু তাহা থাকিলেও অধিকারিবিশেষের পূর্ব্ব-জন্মসঞ্চিত সংস্কাররূপ ধর্মবিশেষ-জনিত যোগাভ্যাস-সামর্থ্যবশতঃ সমাধিবিশেষ জন্মে। ভাষ্যকার প্রথমে মহর্ষির এই তাৎপর্যাই ব্যক্ত করিয়া এই দিদ্ধান্ত-স্থত্তের অবতারণা করিয়াছেন। বস্ততঃ পূর্বজন্মসঞ্চিত সংস্কার ও অদৃষ্টবিশেষের ফলে অনেক যোগীর তীব্র সংবেগ( বৈরাগ্য )বশতঃ ইহ-জন্মে শীঘ্রই বোগাভ্যাদে অসাধারণ সামর্থ্য জন্মে। তজ্জ্য তাহাদিগের অতি শীঘ্রই সমাধিলাভ ও উহার ফল হইয়া থাকে। যোগদর্শনেও "তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ" (১।২১) এই স্থত্তের দারা উহা ক্থিত হইয়াছে। সংবেগ বা বৈরাগ্যের মৃত্তা, মধ্যতা ও তীব্রতা যে, পূর্বাজন্মসঞ্চিত সংস্কার ও অদৃষ্টবিশেষপ্রযুক্তই হইয়া থাকে, ইহা যোগভাষ্যের টীকায় ঐ স্থলে শ্রীমন্বাচম্পতি মিশ্রও লিথিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত অদৃশ্রমান সংস্কার কল্পনা কেন করিব? উহার প্রয়োজন কি? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, অভ্যাস নিক্ষলই হইলে অভ্যাসকে কেহই আদর

 <sup>)।</sup> প্রবিবিচাতে বিশিব্যতেহনেনেতি প্রবিবেকঃ। ধর্শ্বশ্চাসৌ প্রবিবেকশ্চেতি ধর্মপ্রবিবেকঃ, প্রকৃষ্ট্রঃ সংস্কারঃ, স তু
 আত্মর্থম ইতি।—তাৎপর্যাচীকা।

করিত না। লৌকিক কর্মেও অত্যাস-সামর্থ্য দেখা যার। তাৎপর্য্য এই যে, লৌকিক কর্ম্ম অত্যাস করিতে করিতে ধবন তাহাতেও ক্রমে সামর্থ্য জন্মে, এবং অধিকারিবিশেষের অধিকতর সামর্থ্য জন্মে, ইহা দেখা যাইতেছে, তথন অলৌকিক কর্ম্মও অত্যাস করিতে করিতে দীর্ঘকালে তাহাতেও বিশেষ সামর্থ্য অবশুই জন্মিবে, সন্দেহ নাই। অভ্যাসের কোন ফল না থাকিলে অর্থাৎ উহা ক্রমশঃ উহাতে সামর্থ্য না জন্মাইলে কেহই উহা করিতে পারে না অর্থাৎ সকলেই উহা ত্যাগ করে। কিন্তু যথন স্মৃচিরকাল হুইতে বহু বহু যোগী স্থকটিন যোগাভ্যাসও করিতেছেন, তথন উহা নিক্ষল নহে। উহা ক্রমশঃ ঐ কার্য্যে সামর্থ্য জন্মার। তাহার ফলে নির্দ্দিকক্ষক সমাধি পর্যান্ত হুইয়া থাকে, ইহা অবশ্র স্থাকার্য্য। কিন্তু যোগাভ্যাসে ঐ যে সামর্থ্য, তাহা পূর্ব্বসঞ্চিত সংস্কারবিশেষের সাহায্যেই জন্মিরা থাকে। এক জন্মের সাধনার উহা কাহারই হয় না। অনেক জন্মের বহু বহু অস্থায়ী প্রযাত্মবিশেষ মিলিত হুইয়া তত্ত্বসাক্ষাৎকারের পূর্বের্ব থাকে না। স্কৃতরাং উহা সাক্ষাৎ সমন্ধে তত্ত্বসাক্ষাৎকার জন্মাইতেও পারে না। কিন্তু তজ্জনিত স্থায়া অনেক সংস্কার-বিশেষ কল্পনা করিলে ঐ সমন্ত সংস্কার কোন জন্মে মিলিত হুইয়া অধিকারিবিশেষের তীত্র বৈরাগ্য ও সমাধিবিশেষের অভ্যাসে অসাধারণ সামর্থ্য জন্মাইয়া তাঁহার তত্ত্ব-দাক্ষাৎকারের সম্পাদক হয়। স্কৃতরাং ঐ সংস্কার অবশ্র স্থীকার্য্য। উহা আত্মগত প্রকৃষ্ট ধর্মা।৪১৪

#### ভাষ্য ৷ প্রত্যনীকপরিহারার্থঞ্চ---

জনুবাদ। "প্রত্যনীক" অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত সমাধিবিশেষ-লাভের বিরোধী বা অন্তরায়ের পরিহারের উদ্দেশ্যেও—

## সূত্র। অরণ্যগুহাপুলিনাদিয়ু যোগাভ্যাসোপদেশঃ॥ ॥৪২॥৪৫২॥

অনুবাদ। অরণ্য, গুহা ও পুলিনাদি স্থানে যোগাভ্যাসের উপদেশ হইয়াছে।

ভাষ্য। যোগাভ্যাসজনিতো ধর্ম্মো জন্মান্তরেইপ্যন্থবর্ত্ততে। প্রচয়-কাষ্ঠাগতে তত্ত্ব-জ্ঞানহৈতে ধর্ম্মে প্রকৃষ্টায়াং সমাধিভাবনায়াং তত্ত্ব-জ্ঞানমুৎপদ্যত ইতি। দৃষ্টশ্চ সমাধিনাইর্থবিশেষ-প্রাবল্যাভিভবঃ,— "নাইমেতদল্রোষং নাইমেতদজ্ঞাসিষমক্ষত্র মে মনোইছু"দিত্যাই লৌকিক ইতি।

অনুবাদ। যোগাভ্যাসজনিত ধর্ম জন্মান্তরেও অনুবৃত্ত হয়। তত্তভানের

১। প্রচয়কাষ্ঠা প্রচয়াবধির্যতঃ পরমপরঃ প্রচয়ো নান্তি। তৎসহকারিশানিতয়া প্রবৃষ্টায়াং সমাধিতাবনায়াং,
 াসমিধপ্রবৃদ্ধঃ সমাধিতাবনা ততামিত্রর্থঃ ।—তাৎপ্রাচীকা।

হেতু ধর্ম্ম "প্রচয়কান্তা" অর্থাৎ যাহার পর আর "প্রচয়" বা বৃদ্ধি নাই, সেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে "সমাধিভাবনা" (সমাধিবিষয়ক প্রয়ত্ব) প্রকৃষ্ট হওরায় তত্ব-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। "সমাধি" অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতাকর্ত্ত্বক অর্থবিশেষের প্রাবল্যের অভিত্তব দৃষ্টও হয়। (কারণ) "আমি ইহা শুনি নাই, আমি ইহা জানি নাই, আমার মন অন্য বিষয়ে ছিল." ইহা লৌকিক ব্যক্তি বলে।

টিপ্লনী। পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে মহর্ষি পরে আবার এই স্থতের দ্বারা আরও বলিয়াছেন ষে, সমাধির অন্তরায় পরিহারের জন্ম শাস্ত্রে অরণা, পর্বত-গুহা ও নদীপুলিনাদি নির্জ্জন ও নির্বাধ স্থানে যোগাভাাদের উপদেশ হইয়াছে। অর্থাৎ ঐ সমস্ত স্থানে যোগাভাগে প্রবৃত্ত হইলে স্থানের গুণে অনেক অন্তরায় ঘটে না। স্থতরাং চিত্তের একাগ্রতা সম্ভব হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত সমাধিবিশেষের উৎপত্তি হইতে পারে। ভাষ্যকার এই সরলার্থ স্থত্তের অর্থ ব্যাখ্যা করা অনাবশ্রুক বলিয়া তাহা করেন নাই। কিন্তু মহর্ষির পূর্ব্বস্থােল উত্তরের সমর্থনের জন্ম তাঁহার সমুক্তিক সিদ্ধান্ত স্থবাক্ত করিতে পরে এই স্থত্তের ভাষ্যে বলিয়াছেন বে, যোগা ভ্যাসন্ধনিত বে ধর্মা, তাহা জন্মান্তরেও অনুরন্ত হয়। অর্থাৎ পূর্ব্ধপূর্ব্বজন্মকত যোগাভ্যাদজনিত যে ধর্ম, তাহা পরজন্মেও থাকে। তত্ত্বজানের হেতু ঐ ধর্ম ক্রমশঃ বৃদ্ধির চরম সীমা প্রাপ্ত হইলে তথন উহার সাহায্যে কোন জন্মে সমাধিবিষয়ক ভাবনা অর্থাৎ প্রয়ত্ব প্রকৃষ্ট হয়। তাহার ফলে সমাধিবিশেংহর উৎপত্তি হওয়ায় তথন তত্ত্ব-সাক্ষাৎকাররূপ তত্তজান উৎপন্ন হয়। তথন অর্থবিশেষের প্রাবল্যবশতঃ সহসা নানা জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া, উহা সমাধিবিশেষের অন্তরায়ও হইতে পারে না। কারণ, বিষয়বিশেষে একাগ্রতা-রূপ যে সমাধি, তাহা উৎপন্ন হইলে অর্থবিশেষের প্রাবলাকে অভিভূত করে। ভাষ্যকার **ইহা** সমর্থন করিতে পরে লৌকিক বিষয়েও ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্ম বলিয়াছেন যে, বিষয়বিশেষে চিত্তের একাগ্রতারূপ সমাধিকর্তৃক অর্থবিশেষের প্রাবদ্যের যে অভিভব হয়, ইহা দৃষ্টও হয়। কারণ, কোন লৌকিক ব্যক্তি কোন বিষয়বিশেষে একাগ্রচিত্ত হইয়া যথন উহারই চিন্তা করে, তথন অপরের কোন কথা শুনিতে পায় না। প্রবল অন্ত বিষয়েও তাহার তথন কোন জ্ঞান জন্মে না। পরে তাহাকে উত্তর নাদিবার কারণ জিজ্ঞাদা করিলে দে বলিয়া থাকে যে, "আমি ত ইহা কিছু শুনি নাই, ইহা কিছু জানি নাই, আমার মন অন্তত্ত ছিল।" তাহা হইলে বিষয়বিশেষে তাহার চিত্তের একাগ্রতা যে, তৎকালে অন্ত বিষয়ের প্রবলতাকে অভিত্ত করিয়াছিল, অর্থাৎ অন্ত বিষয়ে জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক হইয়াছিল, ইহা স্বীকার্যা। স্বতরাং উক্ত দৃষ্টাস্তানুসারে যোগীরও বিষয়বিশেষে চিত্তের একাগ্রতারূপ সমাধি জন্মিলে তথন উহাও অন্ত বিষয়ের প্রাবল্যকে অভিভূত করে, অর্থাৎ অন্ত বিষয়ে জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক হয়। স্থতরাং কারণ সত্ত্বেও বিষয়ান্তরে জ্ঞান জন্মিতে পারে না, ইহাও স্বীকার্য্য । মহর্ষি এই স্থতের দ্বারা স্থানবিশেষে চিত্তের একাগ্রতা যে সম্ভব, ইহাই প্রকাশ করায় ভাষ্যকার এই স্থতের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ঐ যুক্তিরও সমর্থন করিয়া পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষ-

বাদী যে অর্থবিশেষের প্রাবল্যবশতঃ নানাবিধ জ্ঞানের উৎপত্তি অনিবার্য্য বলিয়া কাহারও সমাধিবিশেষ জন্মিতে পারে না বলিয়াছেন, তাহা বলা যার না। কারণ, পূর্ব্বপুর্বজন্মকত যোগাভ্যাসজনিত
ধর্মের সাহায্যে এবং স্থানবিশেষের সাহায্যে যোগীর অভীষ্ট বিষয়ে চিত্তের একাগ্রতারূপ সমাধি
অবশুই জন্মে, এবং উহা সমস্ত বিষয়বিশেষের প্রাবল্যকে অভিভূত করিয়া তদ্বিষয়ে জ্ঞানো প্রতির
প্রতিবন্ধক হওয়ায় তথন সেই সমস্ত বিষয়ে কোন জ্ঞানই জন্মে না। অতএব ক্রমে নির্বিক্সক
সমাধিবিশেষের উৎপত্তি হওয়ায় তথন তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ তত্ত্বজ্ঞান জন্ম। ঐ তত্ত্বসাক্ষাৎকারজন্ম যে সংস্কার, উহারই নাম "তত্বজ্ঞানবিস্কি"। উহাই অনাদিকালের মিথ্যাজ্ঞানজন্ম সংস্কারকে
বিনষ্ট করে। যোগদর্শনে মহর্ষি পতঞ্জলিও বলিয়াছেন, "তজ্জঃ সংস্কারোহন্তসংক্ষারপ্রতিবন্ধী"
(১০০)। সংসারনিদান অহঙ্কারের নিস্তি হইলে আর সংসার হইতে পারে না। স্কতরাং মোক্ষ
অবশুস্তাবী, উহা অসম্ভব নহে, ইহাই মহর্ষির তাৎপর্য্য।

মহর্ষি এই স্থতের দারা যে দেশবিশেষে যোগাভাদের উপদেশ বলিয়াছেন, তদ্রারা যোগাভাদে ঐ সমস্ত দেশনিয়ম অর্থাৎ ঐ সমস্ত স্থানেই যে যোগাভাদের উপদেশ বলিয়াছেন, তদ্রারা যোগাভাদের ঐ সমস্ত প্রানেই যে বাগাভাদের করতা, হিহাই বিবক্ষিত। করে। কিন্তু যে স্থানে চিত্তের একাগ্রতা জন্মে, সেই স্থানেই উহা কর্ত্তবা, ইহাই বিবক্ষিত। করেণ, যোগাভাদের দিগদেশকালনিয়ম নাই। যে দিকে, যে স্থানে ও যে কালে চিত্তের একাগ্রতা জন্মে, সেই স্থানেই উহা কর্ত্তবা। কারণ, একাগ্রতা লাভের সাহায়ের জন্মই শাস্তে যোগাভাদের দেশাদির উল্লেখ হইয়াছে। বেদান্তদর্শনের "যথৈত্রকারতা ত্রাবিশেষাং" (৪০১০৭) এই স্থত্তের দ্বারাও উক্ত সিদ্ধান্তই স্থবাক্ত করা হইয়াছে। সাংখ্যস্ত্রকারও বলিয়াছেন,—"ন স্থাননিয়মনিচন্তপ্রসাদাং" (৬০০১)। অবশ্য উপনিষ্কেও "গমে শুচৌ শর্করাবিজ্বালুকাবিবিজ্ঞিতে" ইত্যাদি (যেতাশ্বত্র, ২০০০) শ্রুতিবাকোর দ্বারা যোগাভাদের স্থানবিশেষের উল্লেখ হইয়াছে। কিন্তু ইহার দ্বারাও যে স্থানে চিত্তের একাগ্রতা জন্মে, সেই স্থানেই যোগাভাসে কর্ত্তব্য, ইহাই তাৎপর্য্য বৃন্ধিতে হইবে। উক্ত বেদান্তস্থ্রাম্ল্লদারে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও উহার ভাষ্যে উক্ত শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া উক্তর্মণই তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। "স্থায়্রার্ত্তিক" ও "তাৎপর্য্যটীকা"য় এই স্থত্তের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। মনে হয়, এই জন্তই কেহ কেহ ইহা ভাষ্যকারেরই উক্তি বলিতেন, ইহা বৃত্তিকার বিশ্বনাথের কথায় পাওয়া যায়। কিন্তু বৃত্তিকার ইহা মহর্ষির স্থত্ররপেই গ্রহণ করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্রের "প্রায়স্থাটীনিব্দ" ও "স্থায়ম্বতান্ধারে"ও ইহা স্থত্রমধ্যে গৃহীত হইয়াছে।৪২।

ভাষ্য। যদ্যর্থবিশেষপ্রাবল্যাদনিচ্ছতোহপি বুদ্ধু ৎপত্তিরনুজ্ঞায়তে— অমুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) যদি অর্থবিশেষের প্রাবল্যবশতঃ জ্ঞানেচ্ছাশূর্য ব্যক্তিরও জ্ঞানোৎপত্তি স্বীকার কর, (তাহা হইলে)—

### সূত্র। অপবর্গেহপ্যেবংপ্রসঙ্গঃ ॥৪৩॥৪৫৩॥

অনুবাদ। মৃক্তি হইলেও এইরূপ প্রসঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তির আপত্তি হয়।

ভাষ্য। মুক্তস্থাপি বাহ্থার্থ-দামর্থ্যাদ্বুদ্ধর উৎপদ্যেরন্নিতি। অনুবাদ। মুক্ত পুরুষেরও বাহ্য পদার্থের সামর্থ্যবশতঃ জ্ঞানসমূহ উৎপন্ন হউক ?

টিপ্ননী। জ্ঞানেছানা থাকিলেও অর্থবিশেষের প্রবন্তাবশতঃ দেই অর্থবিশেষে জ্ঞান জন্মে, ইহা স্থাকার করিয়াই মহর্ষি পুর্ন্ধোক্ত পূর্দ্ধপিক্ষের সমাধান করিয়াছেন। তাই পূর্ব্ধপক্ষবাদী অথবা অন্ত কোন উদাদীন ব্যক্তি এখানে অপত্তি করিতে পারেন যে, তাহা হইলে মৃক্তি হইলেও জ্ঞানের উৎপত্তি হউক ? অর্থাৎ যদি জ্ঞানের ইচ্ছা না থাকিলেও কোন কোন বাহ্য বিষয়ের প্রবলতাবশতঃ সেই সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান জন্মে,ইহা স্থাকার কর, তাহা হইলে মৃক্ত পুরুষেও সময়বিশেষের প্রবলতাবশতঃ বিষয়ের জ্ঞান উৎপন্ন হউক ? তাৎপর্য্য এই যে, সহদা মেবগর্জন হইলে সেই শন্ধবিশেষেও প্রবেতাবশতঃ মৃক্ত পুরুষও উহা শ্রবণ করিবেন না কেন ? এইরূপে অন্তান্ত বিষয়-বিশেষেও অত্যের তার তাহারও জ্ঞান জন্মিবে না কেন ? মহর্ষি এই পূর্ব্বপক্ষপুত্রের দারা উক্ত আপত্তি প্রকাশ করিয়া, পরবর্ত্তী হুই পুত্রের দারা ভ্রান্তিমূলক উক্ত আপত্তিরও এথানে থণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকার উক্ত আপত্তির হেতু প্রকাশ করিতে লিখিয়াছেন,—"বাহার্থনামর্যাৎ।" অর্থাৎ বাহ্য পদার্থবিশেষের এমনই মহিনা আছে, যে জন্ম উহা ইন্দ্রিরাদিকে অপেক্যা না করিয়াও তিন্বিয়ে জ্ঞানোৎপাদনে সমর্থ। এইরূপ ভ্রমমূলক আপত্তিই মহর্ষি এই স্থুত্রের দারা প্রকাশ করিয়াছেন, দার্ম্বিশেষের এমনই মহিনা আছে, যে জন্ম উহা ইন্দ্রিরাদিকে অপেক্যা না করিয়াও তিন্বিয়ে জ্ঞানোৎপাদনে সমর্থ। এইরূপ ভ্রমমূলক আপত্তিই মহর্ষি এই স্থুত্রের দারা প্রকাশ করিয়াছেন দার্ম্বিলাছিন শিক্ত

# সূত্র। ন নিষ্পন্নাবশ্যস্তাবিত্বাৎ ॥৪৪॥৪৫৪॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ মুক্ত পুরুষের জ্ঞানোৎপত্তির আপতি হয় না। কারণ, "নিষ্পন্নে" অর্থাৎ কর্ম্মবশতঃ উৎপন্ন শরীরেই (জ্ঞানোৎপত্তির) অবশ্য-স্ক্রাবিতা আছে।

ভাষ্য। কর্মবশামিষ্পামে শরীরে চেফেন্দ্রিয়ার্থাপ্রায়ে নিমিত্তাবা-দবশ্যস্তাবী বুদ্ধীনামুৎপাদঃ। ন চ প্রবলোহপি সন্ বাহ্যোহর্থ আত্মনো বুদ্ধুৎপাদে সমর্থো ভবতি। তম্প্রেন্দ্রিয়ণ সংযোগাদ্বুদ্ধুৎপাদে সামর্থ্যং দৃষ্টমিতি।

অনুবাদ। কর্ম্মবশতঃ উৎপন্ন চেফা, ইন্দ্রিয় ও অর্থের আশ্রয় শরীরে নিমিত্রের সত্তাবশতঃ জ্ঞানসমূহের উৎপাদ অবশ্যস্তাবী। [ অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ লক্ষণাক্রান্ত শরীর থাকিলেই জ্ঞানোৎপত্তির নিমিত্ত থাকায় অবশ্য জ্ঞানোৎপত্তি হয়, ইহা স্বীকার করি ] কিন্তু (শরীর না থাকিলে) বাহ্য পদার্থ প্রবল হইলেও আত্মার জ্ঞানোৎপত্তিতে সমর্থ হয় না। (কারণ) সেই বাহ্য বিষয়ের ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগপ্রযুক্তই জ্ঞানোৎপত্তিতে সামর্থ্য দৃষ্ট হয়।

টিপ্লনী। পূর্ব্বোক্ত ভ্রান্তিমূলক আপত্তির খণ্ডন করিতে মহর্বি এই হত্তের দারা বলিয়াছেন ষে, উক্ত আপত্তি হইতে পারে না। কারণ, প্রাক্তন কর্ম্মবশতঃ যে শরীর "নিষ্পন্ন" বা উৎপন্ন হয়, উহা থাকিলেই সেই শরীরাবচ্ছেদে জ্ঞানোৎপত্তির অবশুস্তাবিতা আছে। অর্থাৎ শরীর থাকিলেই জ্ঞানের নিমিত্ত থাকায় বাহ্য বিষয়-বিশেষের প্রবলতাবশতঃ তদ্বিষয়ে জ্ঞানেচ্ছা না থাকিলেও কোন সময়ে অবশ্য জ্ঞান জন্মে, ইহাই স্বীকার করিয়াছি। শরীরাদি কারণ না থাকিলেও কেবল বাহ্য বিষয়বিশেষের মহিমায় তদ্বিষয়ে জ্ঞান জন্মে, ইহা ত স্বীকার করি নাই। কারণ, তাহা অসম্ভব। সমস্ত কারণ না থাকিলে কোন কার্ষ্যেরই উৎপত্তি হইতে পারে না। ভাষ্যকার মহর্ষির স্থাব্রেক্ত "নিষ্পার" শব্দের দ্বারা প্রাক্তন কর্মাবশতঃ নিষ্পার শরীরকেই গ্রহণ করিয়াছেন। শরীর থাকিলেই তাহাতে ইন্দ্রির থাকে। কারণ, শরীর—5েষ্টা, ইন্দ্রির ও অর্থের আশ্রর। মহর্ষিও "চেষ্টেক্সিরার্থাশ্রঃ শরীরং" (১১১১) এই স্থতের দারা শরীরের উক্তরূপ লক্ষণ বলিয়াছেন। তদমুদারেই ভাষ্যকার পরে "চেপ্টেন্দ্রিরার্থাশ্রমে" এই বাক্যের দ্বারা শরীরের ঐ স্থরূপের উল্লেখ করিয়া, শরীর থাকিলেই যে, বাছবিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের নিমিত্ত-কারণ থাকে, নচেৎ উহা থাকে না, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। তাই পরেই বলিয়াছেন, "নিমিত্তভাবাৎ"। ভাষ্যকার পরে উক্ত যুক্তি সুব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, বাহ্ন বিষয় প্রবল হুইলেও কেবল উহাই তদ্বিষয়ে আস্মার প্রতাক্ষ জ্ঞানোৎপাদনে সমর্থ হয় না। কারণ, ইক্রিয়ের সহিত উহার সংযোগ হইলেই তৎ প্রযুক্ত উহা প্রত্যক্ষজ্ঞানোৎপাদনে সমর্থ হয়, ইহাই সর্বতে দৃষ্ট হয়। স্থতরাং ইন্দ্রিয়াশ্রয় শরীর না থাকিলে ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্য বিষয়ের সংযোগ বা সম্বন্ধবিশেষ সম্ভব না হওয়ায় কারণের অভাবে কোন বাহ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না। কিন্তু পূর্ব্বোক্তলক্ষণাক্রান্ত শরীর থাকিলেই তদাশ্রিত কোন ইন্দ্রিয়ের সহিত কোন বাহ্য বিষয়ের সম্বন্ধ ঘটিলে ইচ্ছা না থাকিলেও সময়বিশেষে প্রত্যক্ষ অবশুস্তাবী, ইহা স্বীকার্য্য। স্থত্তে সপ্তমীতৎপুরুষ সমাসই ভাষ্যকারের অভিমত। "নিষ্পন্ন" অর্থাৎ প্রাক্তন কর্মনিষ্পন্ন শরীরে আত্মার বাহ্য বিষয়ে প্রত্যক্ষজ্ঞানোৎপত্তির অবশুস্তাবিস্বই ভাষ্যকারের মতে স্ত্রকার মহর্ষির বিবক্ষিত। কিন্তু বৃত্তিকার প্রভৃতি নব্যগণের মতে এই স্থ্তে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসই মহর্ষির অভিমত। বৃত্তিকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, "নিপান্ন" অর্থাৎ শরীরাদির জ্ঞানাদি কার্য্যে "অবশুস্তাবিত্ব" অর্থাৎ কারণত্ব আছে। অর্থাৎ শরীরাদি না থাকিলে আত্মাতে জ্ঞানাদি কার্য্য জিমিতে পারে না। "অবশুস্তাবিত্ব" শব্দের দারা জ্ঞানাদি কার্য্যের অব্যবহিত পূর্বের অবশুবিদ্যমানত্ত বুঝিলে উহার দ্বারা কারণত্বই বিবক্ষিত বলিয়া বুঝা ধাইতে পারে এবং স্থতে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসই যে, প্রথমে বৃদ্ধির বিষয় হয়, ইহাও স্বীকার্যা। কিন্তু স্থ্রোক্ত "অবশ্যস্তাবিদ্ব" শব্দের প্রাসিদ্ধ অর্থ প্রহণ করিলে বৃত্তিকারের ঐ ব্যাখ্যা সংগত হয় না। মনে হয়, ভাষ্যকার ঐ প্রাদিদ্ধ **অর্থের প্রতি** লক্ষ্য করিয়াই উক্তরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন 1881

## সূত্র। তদভাব\*চাপবর্গে॥ ৪৫॥৪৫৫॥

অনুবাদ। কিন্তু, অপবর্গে এই শরীরাদির অভাব ( অর্থাৎ মুক্তি হইলে তখন শরীরাদি নিমিত্ত-কারণ না থাকায় জ্ঞানোৎপত্তি হইতে পারে না )।

ভাষ্য। তন্ত বৃদ্ধিনিমিত্তাশ্রয়ন্ত শরীরেন্দ্রিয়ন্ত ধর্মাধর্মা ভাবাদভাবোহপ-বর্গে। তত্র ষত্ত্ত"মপবর্গেহপোরং প্রাক্তর" ইতি তদযুক্তং। তুন্মাৎ সর্বন্তঃখবিমোক্তিনাইপবর্গিও। যন্ত্রাৎ সর্ববৃত্তঃখবীজং সর্ববৃত্তঃখায়তন-ঞ্চাপবর্গে বিচ্ছিদ্যতে, তন্মাৎ সর্বেণ তুঃখেন বিমুক্তিরপবর্গঃ। ন নিব্বীজং নিরায়তনঞ্চ হুঃখমুৎপদ্যতে ইতি।

অনুবাদ। অপবর্গে অর্থাৎ মুক্তিকালে ধর্ম ও অধর্মের অভাব প্রযুক্ত জ্ঞানের নিমিত্ত ও আশ্রায় সেই শরীর ও ইন্দ্রিয়ের অভাব। তাহা হইলে যে উক্ত হইরাছে, "অপবর্গেও এইরূপ আপত্তি হয়", তাহা অযুক্ত। অতএব সর্ববৃদ্ধানির্বৃত্তিই মোক্ষ। (তাৎপর্যা) যেহেতু অপবর্গ হইলে সমস্ত দুঃখের বীজ (ধর্ম্মাধর্ম্ম) এবং সমস্ত দুঃখের আয়তন (শরীর) বিচ্ছিন্ন হয় অর্থাৎ একেবারে চিরকালের জন্ম উচ্ছিন্ন হয়, অতএব সমস্ত দুঃখ কর্ত্ত্বক বিমুক্তি অপবর্গ। (কারণ) নির্ব্বীজ ও নিরায়তন দুঃখ উৎপন্ন হয় না। [ অর্থাৎ দুঃখের বীজ ধর্ম্মাধর্ম্ম ও দুঃখের আয়তন শরীর না থাকিলে কখনই কোনরূপ দুঃখ জন্মিতে পারে না ]।

টিপ্পনী। পূর্ব্বোক্ত আপত্তি থণ্ডন করিতে মহর্ষি পূর্ব্বস্ত্রে বাহা বলিয়াছেন, তদ্দারা ঐ আপত্তির থণ্ডন হইবে কেন? ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিরার জন্তই মহর্ষি পরে এই স্থতের দারা বলিয়াছেন যে, মুক্তি হইলে শরীরাদির অভাব হয়। অর্থাৎ তথন হইতে আর কথনও মুক্ত পুরুষের শরীর পরিগ্রহ না হওয়ায় নিমিত্ত-কারণের অভাবে, তাঁহার জ্ঞানোৎপত্তি হইতেই পারে না। জন্ত জ্ঞানমাত্রেই শরীর অন্ততম নিমিত্ত-কারণ। কারণ, শরীরাবচ্ছেদেই আত্মাতে জ্ঞানোৎপত্তি হইয়া থাকে। এবং ইক্সিয়-জন্ত প্রত্যক্ষজ্ঞানে ইক্সিয় অবাধারণ নিমিত্তকারণ। ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত আপত্তিকারীর পক্ষে বাহ্যবিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞানই আপত্তির বিষয়রপ্রথ গ্রহণ করায় এখানে স্থত্যক্ত "তৎ" শব্দের দারা শরীরের সহিত ইক্সিয়কেও গ্রহণ করিয়াছেন এবং ঐ শরীর ও ইক্সিয়কে প্রত্যক্ষজ্ঞানের নিমিত্ত-কারণরপ আশ্রয় বলিয়াছেন। "আশ্রয়" বলিতে এখানে সহায়। শরীর ও ইক্সিয়কপ সাশ্রয় সাহায়েই আত্মাতে প্রত্যক্ষজ্ঞান জ্বেয়। স্থতরাং আত্মা ঐ জ্ঞানের আধাররূপ আশ্রয় হইলেও শরীর এবং ইক্সিয়কে উহার সহায়রূপ আশ্রয় বলা য়য়। ভাষ্যকার পূর্বেও অনেক স্থানে সহায় বা উপকারক অর্থে "আশ্রয়" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। উদ্যোতকরও সেখানে ঐরূপ ব্যাখ্য

ভোগের জন্মই শরীরাদি থাকে, এই শ্রোত দিদান্ত প্রকাশ করিয়াছি। শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত শ্রোত দিদ্ধান্ত বর্ণিত হইয়াছে (তৃতীয় হৃদ্ধ, ২৮শ আঃ, ৩৭ ৩৮ শ্লোক দ্রস্ভীবা)।

কিন্ত শ্রীমন্তাগবতের দ্বিতীয় স্করের চতুর্থ অগ্যায়ের "কিরাতহ্গান্ধুপুলিন্দপুরুদাঃ" ইত্যাদি (১৮শ) শোক এবং তৃতীয় স্বন্ধের ৩০শ মধ্যায়ের "ব্যামধেরশ্রবগান্তুকীর্ত্তনাৎ" ইত্যাদি (ষষ্ঠ) শ্লোকের তৃতীয় পাদে "খাদোহপি সদ্যঃ সবনায় কল্লতে" এই বাক্যের দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীশ রূপ গোস্বামী প্রভৃতি ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় দিরুত্তি সমর্থন করিয়াছেন যে, ভগবদ্ভক্তিও প্রারন্ধ কর্ম্ম নষ্ট করে। কারণ, উক্ত "খানোহপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে" এই বাকোর দারা ভগবদ্-ভক্তিপ্রভাবে চণ্ডালও তথন যাগানুষ্ঠানে যোগ্যতা লাভ করে, ইহা ক্থিত হইরাছে। "ভক্তির্নামৃত-দিরু" প্রস্থে শ্রীল রূপ গোস্থানী উহা বুঝাইতে বলিয়াছেন বে,' চণ্ডালাদির তুর্জ্জাতি অর্থাৎ নীচ-জাতিই তাহাদিগের যাগান্মগ্রানে স্বযোগ্যতার কারণ। এ নীচন্ধাতির জনক যে পাপ, তাহা তাহা-দিগের প্রারন্ধ কর্মাই। উহা বিনষ্ট না হইলে তাহাদিগের ঐ নীচ জ্বাতির বিনাশ হইতে পারে না। স্বতরাং যাগান্মগ্রানে যোগ্যতাও হইতে পারে না। কিন্তু উক্ত বাক্যে ভগবদ্ভক্তিপ্রভাবে চণ্ডালের যাগামুষ্ঠানে যোগাতা কথিত হওয়ায় ভগবদভক্তি, তাহাদিগের নীচলাভিজনক প্রারক্ষ কর্মাও বিনষ্ট করে, ইহা প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু উক্ত মতে "নাভুক্তং ক্ষীন্মতে কর্ম্ম" ইত্যাদি শাস্ত্রবিরোধ হয় কি না, ইহা বিচার্য্য। শ্রীভাষ্যে (৪।১।১৩) রামান্তুজ উক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়া বিষয়ভেদ সমর্থনপূর্ব্বক বিরোধ ভঞ্জন করিয়াছেন। গোবিন্দভাষ্যে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও উক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়া, তত্ত্বস্তানহীন ব্যক্তির পক্ষেই উক্ত বচন কথিত হইদাছে, ইহা বলিয়া বিরোধ ভঞ্জন করিয়াছেন। স্নতরাং উক্ত বচনের প্রামাণ্য তাঁহাদিগেরও দম্মত, ইহা স্বীকার্য্য। অনেক অত্মসন্ধান করিয়া ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে উক্ত বচনটী দেখিতে পাইয়াছি<sup>থ</sup>। কিন্তু উক্ত বচনের শেষোক্ত বচনে "কায়ব্যুহেন শুধাতি" এই কথা কেন বলা হইয়াছে, তাহাও বিচার করা আবশুক। তত্ত্ব-জ্ঞানী জীবন্মুক্ত ব্যক্তিই কাষ্বৰ্য্য নিশ্মাণ ক্রিয়া শীষ্ত্র সমস্ত প্রারন্ধ কর্ম ভোগ ক্রেন, ইহাই শাস্ত্র-**দিদ্ধান্ত।** কায়বূাহ নির্মাণে সকলের সামগ্যও নাই এবং ভোগ ব্যতীতও প্রারক্ষ কর্ম ক্ষয় হইলে কাষবাহ নির্মাণের প্রয়োজনও নাই। যোগী ও জ্ঞানীদিগের পক্ষেই ভোগমাত্রনাশ্র প্রারন্ধ কর্মক্ষরের জন্ম কামবৃাহ নির্মাণের প্রয়োজন আছে, কিন্তু ভক্তের পক্ষে উহা অনাবশ্রক। কারণ, ভগবদ্ভক্তিই ভক্তের প্রারব্ধকর্মকার করে, ইহা বলিলে ঐ ভগবদ্ভ:ক্তর দেহাদিস্থিতি কিরূপে সম্ভব হয়, ইহা বলা আবশুক। কারণ, প্রারন্ধ কর্ম থাকা পর্যান্তই দেহস্থিতি বা জীবন থাকে। উহা না থাকিলে

মুর্জ্জাতিরের সরনাগোগেরে কারণং মতং।
 মুর্জ্জাত রিস্তবং পাপা বর স্তারে প্রারক্ষমের তব ।—ভক্তিরসামৃত্রসিল্পু।

ন.ভুক্তং ক্ষায়তে কর্ম বল্পকে।টিশতৈরপি।
 অনপ্রমেব ভোক্তবাং কৃতং কর্ম শুভাগুভং॥
 ্রেজীর্থসহায়েন কায়বৃহেন গুরাতি!—ব্রহ্মবৈর্ত্ত, প্রকৃতির্থা, ।২৬শ অঃ, ৭১ম শ্লোক।

- 一大学の大学の大学の

## সূত্ৰ। ভদভাব\*চাপবৰ্গে॥ ৪৫॥৪৫৫॥

অনুবাদ। কিন্তু, অপবর্গে এই শরীরাদির অভাব ( অর্থাৎ মুক্তি হইলে তথন শরীরাদি নিমিত্ত-কারণ না থাকায় জ্ঞানোৎপত্তি হইতে পারে না )।

ভাষ্য। তন্স বুন্ধিনিমতাশ্রমন্ত শরীরেন্দ্রিয়ন্ত ধর্মাধর্মা ভাষাদভাবোহপ-বর্গে। তত্ত্র ষত্ত্ত"মপবর্গেহপোরং প্রাক্তর ইতি তনযুক্তং। তুন্মাৎ সর্বস্থানিকোইপাবর্গিও। যন্ত্রাৎ সর্ববৃত্তঃখবীজং সর্ববৃত্তঃখায়তন-ঞাপবর্গে বিচ্ছিদ্যতে, তন্মাৎ সর্বেশ তুঃখেন বিমুক্তিরপবর্গঃ। ন নিব্বীজং নিরায়তনঞ্চ তুঃখমুৎপদ্যতে ইতি।

অনুবাদ। অপবর্গে গর্থাৎ মুক্তিকালে ধর্ম ও অধর্মের অভাব প্রযুক্ত জ্ঞানের নিমিত্ত ও আশ্রয় সেই শরীর ও ইন্দ্রিয়ের অভাব। তাহা হইলে যে উক্ত হইয়াছে, "অপবর্গেও এইরূপ আপত্তি হয়", তাহা অযুক্ত। অতএব সর্ববৃদ্ধংখনিবৃত্তিই মোক্ষ। (তাৎপর্যা) যেহেতু অপবর্গ হইলে দমস্ত তৃঃখের বীজ (ধর্ম্মাধর্ম্ম) এবং সমস্ত তৃঃখের আয়তন (শরীর) বিচ্ছিন্ন হয় অর্থাৎ একেবারে চিরকালের জন্ম উচ্ছিন্ন হয়, অতএব সমস্ত তৃঃখ কর্ত্তক বিমুক্তি অপবর্গ। (কারণ) নিবর্ণীজ ও নিরায়তন তৃঃখ উৎপন্ন হয় না। [ অর্থাৎ তুঃখের বীজ ধর্মাধর্ম্ম ও তুঃখের আয়তন শরীর না থাকিলে কখনই কোনরূপ তুঃখ জন্মিতে পারে না ]।

টিপ্পনী। পূর্ব্বোক্ত আপত্তি খণ্ডন করিতে মহর্ষি পূর্ব্বস্ত্রে বাহা বলিয়াছেন, তদ্বারা ঐ আপত্তির খণ্ডন হইবে কেন? ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিবার জন্তই মহর্ষি পরে এই স্থ্যেরে বারা বলিয়াছেন যে, মৃক্তি হইলে শরীরাদির অভাব হয়। অর্থাৎ তথন হইতে আর কথনও মৃক্ত পুরুষের শরীর পরিগ্রহ না হওয়য় নিমিত্ত-কারণের অভাবে, তাঁহার জ্ঞানোৎপত্তি হইতেই পারে না। জন্ত জ্ঞানমাত্রেই শরীর অন্ততম নিমিত্ত-কারণ। কারণ, শরীরাবছেদেই আত্মাতে জ্ঞানোৎপত্তি হইয়া থাকে। এবং ইক্সিম্বর্জন্ত প্রত্যক্ষজ্ঞানে ইক্সিয় অন্যধারণ নিমিত্তকারণ। ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত আপত্তিকারীর পক্ষে বাহ্যবিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞানই আপত্তির বিষয়রপ্রপ গ্রহণ করায় এখানে স্থ্রোক্ত "তৎ" শক্ষের বাহ্যবিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞানেই আপ্রত্রির বিষয়রপ্রত্র করায় এখানে স্থ্রোক্ত "তৎ" শক্ষের বাহ্যবিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞানের নিমিত্ত-কারণরপ আশ্রয় বলিয়াছেন। "আশ্রয়" বলিতে এখানে সহায়। শরীর ও ইক্সিয়রপ সাশ্রয় সাহায়ের মাহায়েই আয়াতে প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্ম। স্থতরাং আত্ম। ঐ জ্ঞানের আধাররূপ আশ্রয় হইলেও শরীর এবং ইক্সিয়কে উহার সহায়রূপ আশ্রয় বলা য়য়। ভাষ্যকার পূর্ব্বেও অনেক স্থানে সহায় বা উপকারক অর্থে "আশ্রয়" শক্ষের প্রয়োগ করিয়াছেন। উদ্যোতকরও সেখানে ঐরপ ব্যাখায়

ভোগের জন্মই শরীরাদি থাকে, এই শ্রোত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছি। শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত শ্রোত সিদ্ধান্ত বর্ণিত হইয়াছে ( তৃতীয় স্কন্ধ, ২৮শ অঃ, ৩৭ ০৮ শ্লোক দ্রন্তব্য )।

কিন্তু শ্রীমন্তাগবতের দ্বিতীয় ক্ষরের চতুর্থ অধ্যায়ের "কিরাতহুণান্ধ,পুলিন্দপুরুদাঃ" ইত্যাদি (১৮শ) শ্লোক এবং তৃতীয় স্বন্ধের ৩০শ অধ্যায়ের "ফ্লামধেয়শ্রবণাত্মকীর্ত্তনাৎ" ইত্যাদি (ষষ্ঠ) শ্লোকের ততীয় পাদে "শ্বাদোহপি সদ্যঃ সবনায় কল্লতে" এই বাক্যের দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভৃতি ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন যে, ভগবদ্ভক্তিও প্রার্ক্ক কর্ম্ম নষ্ট করে। কারণ, উক্ত "খাদোহপি দদ্যঃ স্বনায় কন্নতে" এই বাক্যের দ্বারা ভগবদ্-ভক্তিপ্রভাবে চণ্ডালও তথন যাগান্মষ্ঠানে যোগাতা লাভ করে, ইহা কথিত হইয়াছে। "ভক্তিরদামুত-সিন্ধু" প্রস্থে শ্রীল রূপ গোস্থামী উহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে,<sup>3</sup> চণ্ডালাদির ছর্জ্জাতি **অ**র্থাৎ নীচ-জাতিই তাহাদিগের যাগানুষ্ঠানে অযোগ্যতার কারণ। ঐ নীচজাতির জনক যে পাপ, তাহা তাহা-দিগের প্রাবন্ধ কর্মাই। উহা বিনষ্ট না হইলে তাহাদিগের ঐ নীচ জাতির বিনাশ হইতে পারে না। স্কুতরাং যাগামুষ্ঠানে যোগ্যতাও হইতে পারে না। কিন্তু উক্ত বাক্যে ভগবদ্ভক্তিপ্রভাবে চণ্ডালের যাগামুষ্ঠানে যোগ্যতা কথিত হওয়ায় ভগবদ্ভক্তি, তাহাদিগের নীচলাতিজনক প্রারন্ধ কর্মাও বিনষ্ট করে, ইহা প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু উক্ত মতে "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম" ইত্যাদি শাস্ত্রবিরোধ হয় কি না, ইহা বিচার্যা। প্রীভাষ্যে (৪।১।১৩) রামান্ত্রজ উক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়া বিষয়ভেদ সমর্থনপূর্ব্বক বিরোধ ভঞ্জন করিয়াছেন। গোবিন্দভাষ্যে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশগ্নও উক্ত বচন উষ্কৃত করিয়া, তত্ত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তির পক্ষেই উক্ত বচন কথিত হইয়াছে, ইহা বলিয়া বিরোধ ভঞ্জন করিয়াছেন। স্নতরাং উক্ত বচনের প্রামাণ্য তাঁহাদিগেরও সন্মত, ইহা স্বীকার্য্য। অনেক অনুসন্ধান করিয়া ব্রন্ধবৈবর্ত্তপুরাণে উক্ত বহনটা দেখিতে পাইয়াছি<sup>2</sup>। কিন্ত উক্ত বহনের শেষোক্ত বচনে "কায়ব্যাহেন শুধাতি" এই কথা কেন বলা হইয়াছে, তাহাও বিচার করা আবশুক। তত্ত্ব-জ্ঞানী জীবন্মুক্ত ব্যক্তিই কায়ব্যুহ নির্ম্মাণ করিয়া শীঘ্র সমস্ত প্রারন্ধ কর্ম ভোগ করেন, ইহাই শাস্ত্র-দিদ্ধান্ত। কায়বাহ নির্মাণে দকলের সামর্থাও নাই এবং ভোগ ব্যতীতও প্রারক্ত কর্মা ক্ষয় হইলে কাষব্যহ নির্মাণের প্রয়োজনও নাই। যোগী ও জ্ঞানীদিগের পক্ষেই ভোগমাত্রনাশ্র প্রায়র কর্মক্ষের জক্ত কামবাহ নির্মাণের প্রয়োজন আছে, কিন্তু ভক্তের পক্ষে উহা অনাবশুক। কারণ, ভগবদভক্তিই ভক্তের প্রারন্ধকর্মক্ষয় করে, ইহা বলিলে ঐ ভগবদ্ভাক্তর দেহাদিস্থিতি কিরূপে সম্ভব হয়, ইহা বলা আবশুক। কারণ, প্রারন্ধ কর্ম থাকা পর্যান্তই দেহস্থিতি বা জীবন থাকে। উহা না থাকিলে

মূর্জ্জাতিরের স্বনাযোগাত্বে কারণং মতং।
 মূর্জ্জাতাবস্তুকং পাপং যথ স্থাও প্রারন্ধমের তথ ।—ভক্তিরসামত্রসিন্ধু।

জীবনই থাকে না। শ্রীমন্তাগবতেও উহাই কথিত হইয়াছে'। স্থতরাং তাহার তথন সমস্ত প্রাবন্ধ কর্ম্মেরই ক্ষয় হয় না, ইহা স্বীকার্যা। পরন্ত শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় গোবিন্দভাষ্যে পরে যে ভগবৎ প্রাপ্তির জন্ম নিতান্ত আর্ত্ত ভক্তের জ্ঞাতিগণের মধ্যে স্কুছদুগণ তাঁহার পুণারূপ প্রারন্ধ কর্ম্ম ভোগ করেন এবং শত্রুগণ পাপরূপ প্রারন্ধ কর্ম্ম ভোগ করেন, ইহা বলিয়াছেন কেন ? ইহাও বিচার করা আবশ্রক। তিনি বেদাস্তদর্শনের "বিশেষঞ্চ দর্শয়তি" (৪।৩।১৬) এই স্থাতের ভাষ্যে আর্ত্ত ভক্তবিশেষের পক্ষে ভগবৎপ্রাপ্তির পূর্বোক্তরূপ বিশেষ, প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করার পূর্বে লিথিয়াছেন,—"বিশেষাধিকরণে বক্ষ্যতে" (পূর্ব্ববর্ত্তা ৩৬শ পূর্চা দ্রষ্টব্য)। এবং পূর্ব্বে "তম্ম স্থকত-ছন্ধতে বিধুনুতে তম্ম প্রিয়া জ্ঞাতয়ঃ স্থকতমুপ্যস্তাপ্রিয়া ছন্ধতমিতি" এবং "তম্ম পুত্রা দায়মুপ্যস্তি স্কুহনঃ দাধুকত্যাং দ্বিষত্তঃ পাপকত্যাং" এই শ্রুতিবাক্যকে তাঁহার পুর্বোক্ত দিদ্ধান্তে প্রমাণরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু ভক্তবিশেষের প্রারন্ধ কর্ম্মের সম্বন্ধেও যে উক্ত শ্রুতির দ্বারা ঐ সিদ্ধান্ত কথিত হইয়াছে, ইহা অন্ত সম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই। পরস্ত তাহা হইলে ভগবদ্ভক্তিও যে প্রারব্ধ কর্ম্মের নাশক হয়, এই দিদ্ধান্তও উক্ত শ্রুতিবিক্লন্ধহয়। ভগবদভক্তিপ্ৰভাবে দেই আৰ্ত্ত ভক্তেরও দমন্ত প্রারন্ধ কর্ম্মক্ষয় হইলে অন্তে তাহা কিরূপে ভোগ করিবে ? যাহা অন্ততঃ অন্তেরও অবশু ভোগ্যা, তাহার সত্তা ও ভোগমাত্রনাশুতাই অবশু স্বীকার্য্য। স্থতরাং বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় শেষে "নাভূক্তং ক্ষীয়তে কর্মা" ইত্যাদি বচনান্ম্পারেই ভক্ত-বিশেষের প্রাব্রন্ধ কর্ম্মেরও ভোগ ব্যতীত ক্ষয় হয় না, ইহা স্বীকার করিয়াছেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি। স্থাগণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের গোনিকভাষ্যের ঐ সমস্ত দক্ত দেখিয়া ইহার বিচার কবিবেন।

পরস্ত এই প্রদক্ষে এখন এখানে ইহাও বলা আবশুক হইতেছে যে, শ্রীমন্তাগবতের পূর্ব্বোক্ত শ্বাদোহিপি সদ্যঃ স্বনায় কল্পতে" এই বাক্যের দারা শ্রীল রূপ গোস্থামী প্রভৃতি ভগবদ্ভক্তিপ্রভাবে চণ্ডালাদি নীচ জাতিরও প্রারন্ধকর্মকর্ম হয়, ইহা বলিলেও তাঁহাদিগের যে, ইহ জন্মেই ব্রহ্মণম্ব জাতিপ্রাপ্তি ও ব্রাহ্মণকর্ত্তব্য যাগান্মন্তানে অধিকার হয়, ইহা কিন্তু বলেন নাই। প্রাচীন টীকাকার পূজাপাদ শ্রীধর স্বামী উক্ত স্থলে লিথিয়াছেন, "অনেন পূজাত্বং লক্ষ্যতে।" তাঁহার টীকার টীকাকার রাধার্মণদাস গোস্থামী উহার ব্যাখ্যায় লিথিয়াছেন, "অনেন 'কল্পত' ইতি ক্রিয়াপদেন"। অর্থাৎ উক্ত বাক্যে "কল্পতে" এই ক্রিয়াপদের দারা ভগবদ্ভক্ত চণ্ডালাদির তৎকালে পূজ্যতামাত্রই লক্ষিত হইয়াছে। "কুপ" ধাতুর অর্থ এথানে সামর্থ্য। সামর্থ্যবাচক "ক্রপ"ধাতুর প্রয়োগবশতঃই "স্বনায়" এই স্থলে চতুর্থী বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে। ব্রাহ্মণকর্ত্ত্ব সোমাদিয়াগই ঐ স্থলে "স্বন" শব্দের অর্থ। ভগবদ্ভক্ত চণ্ডালেরও তাহাতে সামর্থ্য অর্থাৎ যোগ্যতা জন্মে, এই কথার শ্বারা তাহার ব্রাহ্মণবৎ পূজাতা বা প্রশংসাই কথিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার সেই জন্মেই ব্রাহ্মণম্বজাতি-

<sup>&</sup>gt;। দেহোহপি দৈববশগঃ থলু কর্ম যাবং স্বারম্ভকং প্রতি সম্মান্ত এব সাজঃ"। ইতাদি—(তৃতীয় স্কল, ২৮শ অঃ, ৬৮শ শ্লোক)। নমু কথা তর্হি দেহন্ত প্রত্তিনিগৃতিজীবনং বা ততাহ দেহোহপীতি।—স্বামিটীকা। নমু তহি তক্ত দেহা কথা জীবেন্ত্রাহ দেহোহপীতি।—বিধনাধ চক্রবভিকুত টীকা।

থাকার ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার "তৎ" শব্দের দ্বারা অপবর্গকেই গ্রহণ করিয় বাগিয়া করিয়া-ছেন—"তস্থাপবর্গস্থাধিগমার"। অর্থাৎ দেই অপবর্গের লাভের জন্ম। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রথমে উক্ত ব্যাথা। প্রকাশ করিয়া পরে বলিয়াছেন, "তদর্গং সমাধ্যর্থমিতি বা"। অর্থাৎ মহর্ষি পূর্বের "সমাধিবিশেষাভ্যাসাৎ" ত লা এই স্ত্ত্রে যে সমাধিবিশেষ বলিয়াছেন এবং পরে "পূর্বেক্কত-ফলাম্বন্ধাভছ্ৎপত্তিঃ" (৪১শ) এই স্ত্ত্রে "ত শেকের দ্বারা যাহা গ্রহণ করিয়াছেন, দেই সমাধিবিশেষ এই ক্ত্রে "ত শেকের দ্বারা তাহার বৃদ্ধিস্ক, ইহাও বুঝা যায়। বস্তুতঃ এই স্ত্রোক্ত যম ও নিরম দ্বারা যে, আত্ম-সংস্থার, তাহা পূর্বেরাক্ত সমাধিবিশেষ সম্পাদনপূর্বেক তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদন করিয়া পরম্পরায় অপবর্গ লাভেরই সহায় হওয়ায় এই স্ত্রে "ত ং" শব্দের দ্বারা অপবর্গই এইণ করিয়াইতে পারে এবং কোন বাধক না থাকায় অব্যবহিত পূর্বেরাক্ত অপবর্গই এথানে "ত ং" শব্দের দ্বারা মহর্ষির বৃদ্ধিস্ক, ইহা বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার "ত ং" শব্দের দ্বারা অপবর্গকেই গ্রহণ করিয়াছেন।

মহর্ষি এই স্থ্রে যে "হম" ও "নিয়ন" বলিয়াছেন, উহার ব্যাখ্যায় ভাষাকার চতুরাশ্রমীর পক্ষে যাহা দমান অর্থাৎ দাধারণ ধর্ম্মণাধন, তাহাকে "নম" বলিয়াছেন এবং চতুরাশ্রমীর পক্ষে যাহা বিশিষ্ট ধর্ম্মণাধন, তাহাকে "নিয়ন" বলিয়াছেন। পরে অধর্মের ত্যাগ ও ধর্মের বৃদ্ধিকে স্থ্রোক্ত "আত্ম-সংস্কার" বলিয়াছেন। কোন প্রাচীন সম্প্রদায় এই স্থ্রে নিষিদ্ধ কর্মের অনাচরণকে "য়ম" এবং ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমবিহিত কর্মের আচরণকে "নিয়ম" বলিতেন, ইহা বৃত্তিকার বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন। ভাষ্যকারের উক্ত ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারও ঐরপই মত, ইহা আমরা বৃধিতে পারি। কারণ, নিষিদ্ধ কর্মের অনাচরণ সর্কাশ্রমীরই সাধারণ ধর্ম্মগাধন। উহা সমান ভাবে সকলেরই আবশ্রক। ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমবিহিত কর্মান্থল্লান বিশিষ্ট ধর্ম্মগাধন। উহা সকলের পক্ষে এক-রপও নহে। স্থতরাং সমান ভাবে সকলেরই কর্ত্তব্য নহে। পরস্ত নিষিদ্ধ কর্মের আচরণ করিলে যে অধ্যা জন্ম, উহার অনাচরণে উহার ত্যাগ হয় অর্থাৎ উহা জন্মিতে পারে না এবং আশ্রমবিহিত কর্মান্থল্লান করিতে করিতে তজ্জ্য ক্রমশঃ ধর্মের বৃদ্ধি হয়। উহাকেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন "আত্ম-সংস্কার"। কারণ, অধর্ম ত্যাগ ও ধর্ম বৃদ্ধি হইলেই ক্রমশঃ চিত্তগুদ্ধি হয়। নচেৎ চিত্তগুদ্ধি জন্মতেই পারে না। স্মৃতরাং আত্মার অপবর্গ লাভে যোগ্যতাই হয় না। তাই বৃত্তিকার বিশ্বনাথ স্থ্রোক্ত "আত্ম-সংস্কার" শন্ধের ফলিতার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—আত্মার অপবর্গ লাভে যোগ্যতা।

স্থাচীন কাল হইতেই "বন" ও "নিয়ন" শব্দের নানা অর্থে প্রয়োগ হইতেছে। কোষকার সমর সিংহ প্রভৃতি বাবজ্জীবন অবশ্যকর্ত্তব্য কর্মাকে "বন" এবং আগত্তক কোন নিমিন্তবিশেষ-প্রযুক্ত কর্ত্তব্য অনিত্য (উপবাদ ও স্নানাদি ) কর্মাকে "নিয়ন" বলিয়া গিয়াছেন'। কিন্তু মন্ত্র্যুংহিতার

শরীরদাধনাপেক্ষং নিতাং কর্ম তদ্ধনঃ।

নিয়মস্ত স যৎ কর্মানিক মাগন্তসাধনং ।—অমরকোষ ব্রহ্মবর্গ, ৪৮।৪৯।

জীবনই থাকে না। শ্রীমন্তাগবতেও উহাই ক্থিত হইরাছে'। স্তুতরাং তাঁহার তথন সমস্ত প্রারন্ধ কর্ম্মেরই ক্ষয় হয় না, ইহা স্বীকার্য্য। পরন্ত প্রীবদদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় গোবিন্দ ভাষ্যে পরে যে ভগবৎ প্রাপ্তির জন্ম নিতান্ত আর্ত্ত ভক্তের জ্ঞাতিগণের মধ্যে স্কুন্দগণ তাহার পুণারূপ প্রারন্ধ কর্ম ভোগ করেন এবং শক্রগণ পাপরূপ প্রারন্ধ কর্ম ভোগ করেন, ইহা বলিয়াছেন কেন ? ইহাও বিচার করা আবশ্রক। তিনি বেদাস্তদর্শনের "বিশেষঞ্চ দর্শগ্রতি" (৪।৩।১৬) এই স্থত্তের ভাষ্যে আর্ত্ত ভক্তবিশেষের পক্ষে ভগবং প্রাপ্তির পূর্ম্বোক্তরূপ বিশেষ, প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করায় পূর্ব্বে লিথিয়াছেন,—"বিশেষাধিকরণে বক্ষ্যতে" (পূর্ব্ববর্ত্তা ৩৬শ পূর্চা দ্রষ্টব্য )। এবং পূর্ব্বে "তম্ম স্থকত-ছন্ধতে বিধুন্থতে তম্ম প্রিন্না জ্ঞাতরঃ স্থকতমুপ্রস্তাপ্রিনা ছন্দ্রতমিতি" এবং "তম্ম পুরা দায়মুপ্যন্তি স্কুলঃ দাধুকুত্যাং দ্বিষত্তঃ পাপকুত্যাং" এই শ্রুতিবাক্যকে তাঁহার পূর্ব্বাক্ত দিন্ধান্তে প্রমাণরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু ভক্তবিশেষের প্রারন্ধ কর্ম্মের সম্বন্ধেও যে উক্ত শ্রুতির দ্বারা ঐ সিদ্ধান্ত কথিত হইয়াছে, ইহা অন্ত সম্প্রানায় স্বীকার করেন নাই। পরস্ত তাহা হইলে ভগবদভক্তিও যে প্রারন্ধ কর্মের নাশক হয়, এই দিলান্তও উক্ত শ্রুতিবিক্লন্ধর ৷ কারণ, ভগবদভক্তিপ্রভাবে দেই আর্ত্ত ভক্তেরও দমন্ত প্রারন্ধ কর্মাক্ষয় হইলে মত্তে তাহা কিরূপে ভোগ করিবে ? যাহা অন্ততঃ অন্তেরও অবশ্র ভোগ্যা, তাহার দত্তা ও ভোগমাত্রনাশ্রতাই অবশ্র স্বীকার্যা। স্বতরাং বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় শেষে "নাভূক্তং ক্ষীয়তে কর্মা" ইত্যাদি বচনান্মনারেই ভক্ত-বিশেষের প্রাক্তর কর্মেরও ভোগ ব্যতীত ক্ষয় হয় না, ইহা স্বীকার করিয়াছেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি। স্থাগণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের গোবিন্দভাষ্যের ঐ সমস্ত দন্দর্ভ দেথিয়া ইহার বিচার করিবেন।

পরস্ত এই প্রদক্ষে এখন এথানে ইহাও বলা আবশুক হইতেছে যে, শ্রীমন্তাগবতের পূর্ব্বোক্ত "খাদোহপি সদ্যঃ স্বনায় কল্পতে" এই বাক্যের দ্বারা শ্রীল রূপ গোস্থামী প্রভৃতি ভগবদ্ভক্তিপ্রভাবে চণ্ডালাদি নীচ জাতিরও প্রারক্ষক্ষক্ষয় হয়, ইহা বলিগেও তাঁহাদিগের যে, ইহ জন্মেই ব্রহ্মণত্ব জাতিপ্রাপ্তি ও ব্রাহ্মণকর্ত্তব্য যাগান্থপ্রানে অধিকার হয়, ইহা কিন্তু বলেন নাই। প্রাচীন টীকাকার পূজাপাদ শ্রীধর স্থামী উত্তার লিখিয়াছেন, "জনেন পূজাত্বং লক্ষ্যতে।" তাঁহার টীকার টীকাকার রাধারমণদাস গোস্থামী উহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, "অনেন 'কল্লত' ইতি ক্রিয়াপদেন"। অর্থাৎ উক্ত বাক্যে "কল্পতে" এই ক্রিয়াপদের দ্বারা ভগবদ্ভক্ত চণ্ডালাদির তৎকালে পূজ্যতামাত্রই লক্ষিত হইরাছে। "কুপ" ধাতুর অর্থ এখানে সামর্থ্য। সামর্থ্যাচক "ক্রপ"ধাতুর প্রয়োগবশতঃই "স্বনায়" এই স্থলে চতুর্থী বিভক্তির প্রয়োগ হইরাছে। ব্রাহ্মণকর্তব্য সোমাদিয়াগই ঐ স্থলে "স্বন" শব্দের অর্থ। ভগবদ্ভক্ত চণ্ডালেরও তাহাতে সামর্থ্য অর্গাৎ যোগ্যতা জন্মে, এই কথার দ্বারা তাহার বাহ্মণবহ পূজ্যতা বা প্রশংসাই কথিত হইয়ছে। কিন্তু তাহার সেই জন্মেই ব্রাহ্মণত্বজাতি

<sup>&</sup>gt;। দেহে:২পি দৈববশগঃ থলু কর্ম যাবং স্বাঃস্ক কং প্রতি সম্মূলত এব সংহঃ"। ইত্যাদি—( তৃতীয় স্কল, ২৮শ অঃ, ৩৮শ শ্লোক)। নমু কথং তহিঁ দেহন্ত প্রবৃত্তিনির তির্জীবনং বা তব্রং দেহো২পীতি।—স্বামিটীকা। নমু তাইি তক্ত দেহঃ কথং জীবেত্ততাহ দেহে।২পীতি।—বিশ্বন্ধ চক্রবর্তিকুত টীকা।

থাকায় ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার "তৎ" শব্দের দ্বারা অপবর্গকেই গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"তস্থাপবর্গস্থাধিগমায়"। অর্থাৎ সেই অপবর্গের লাভের জন্ম। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ
প্রথমে উক্ত ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়া পরে বলিয়াছেন, "তদর্গং সমাধ্যর্থমিতি বা"। অর্থাৎ মহর্ষি
পূর্বের্ক "সমাধিবিশেষাভ্যাসাৎ" (৩৮শ) এই স্থত্তে যে সমাধিবিশেষ বলিয়াছেন এবং পরে "পূর্বের্ককতকলাম্বর্নাভত্তপত্তিঃ" (৪১শ) এই স্থত্তে "তৎ" শব্দের দ্বারা যাহা গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সমাধিবিশেষই এই স্ত্তে "তৎ" শব্দের দ্বারা তাঁহার বৃদ্ধিন্ত, ইহাও বুঝা যায়। বস্তুতঃ এই স্থ্ত্তোক্ত
যম ও নিয়ম দ্বারা যে, আত্ম-সংস্কার, তাহা পূর্বেনাক্ত সমাধিবিশেষ সম্পাদনপূর্বেক তত্ত্ত্তান
সম্পাদন করিয়া পরম্পরায় অপবর্গ লাভেরই সহায় হওয়ায় এই স্থ্তে "তৎ" শব্দের দ্বারা অপবর্গ
কর্তিব গ্রহণ করা যাইতে পারে এবং কোন বাধক না থাকায় অব্যবহিত পূর্বেনাক্ত অপবর্গই
এখানে "তৎ" শব্দের দ্বারা মহর্ষির বৃদ্ধিন্ত, ইহা বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার "তৎ"
শব্দের দ্বারা অপবর্গকেই গ্রহণ করিয়াছেন।

মহর্ষি এই স্থ্রে যে "বন্ধ" ও "নিয়ন" বলিয়াছেন, উহার ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার চতুরাশ্রমীর পক্ষে বাহা দমান অর্থাৎ দাধারণ ধর্ম্মাধন, তাহাকে "বন্ধ" বলিয়াছেন এবং চতুরাশ্রমীর পক্ষে বাহা বিশিষ্ট ধর্ম্মাধন, তাহাকে "নিয়ন" বলিয়াছেন। পরে অধর্মের ত্যাগ ও ধর্মের বৃদ্ধিকে স্থ্রোক্ত "আত্ম-সংস্কার" বলিয়াছেন। কোন প্রাচীন সম্প্রদায় এই স্থ্রে নিষিদ্ধ কর্মের অনাচরণকে "বন্ধ" এবং ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমবিহিত কর্ম্মের আচরণকে "নিয়ম" বলিতেন, ইহা বৃত্তিকার বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন। ভাষ্যকারের উক্ত ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারও ঐরপই মত, ইহা আমরা বৃথিতে পারি। কারণ, নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনাচরণ সর্বাশ্রমীরই সাধারণ ধর্ম্মাধন, উহা সমান ভাবে সকলেরই আবশ্রক। ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমবিহিত কর্ম্মান্থর্চান বিশিষ্ট ধর্ম্মাধন। উহা সকলের পক্ষে এক-রপও নহে। স্বত্তরাং সমান ভাবে সকলেরই কর্ত্তব্য নহে। পরন্ত নিষিদ্ধ কর্ম্মের আচরণ করিলে বে অধর্ম্ম জন্মে, উহার অনাচরণে উহার ত্যাগ হয় অর্থাৎ উহা জন্মিতে পারে না এবং আশ্রমবিহিত কর্ম্মান্থর্চান করিতে করিতে তজ্জ্য ক্রমশঃ ধর্মের বৃদ্ধি হয়। উহাকেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন "আত্ম-সংস্কার"। কারণ, অধর্ম্ম ত্যাগ ও ধর্ম্ম বৃদ্ধি হইলেই ক্রমশঃ তিত্তভদ্ধি হয়। নচেৎ চিত্তভদ্ধি জন্মিতেই পারে না। স্থতরাং আত্মার অপবর্গ লাভে যোগ্যতাই হয় না। তাই বৃত্তিকার বিশ্বনাথ স্থ্রোক্ত "আত্ম-সংস্কার" শব্দের ফলিতার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—আত্মার অপবর্গ লাভে যোগ্যতা।

স্থাচীন কাল হইতেই "যম" ও "নিয়ম" শব্দের নানা অর্থে প্রয়োগ হইতেছে। কোষকার অমর সিংহ প্রভৃতি যাবজ্জীবন অবশ্যকর্ত্তব্য কর্মাকে "যম" এবং আগত্তক কোন নিমিন্তবিশেষ-প্রযুক্ত কর্ত্তব্য অনিতা (উপবাস ও স্নানাদি ) কর্মকে "নিয়ম" বলিয়া গিয়াছেন"। কিন্তু মনুসংহিতার

শরীরদাধনাপেক্ষং নিতাং কয় তব্যমঃ।
 নিরমস্ত দ যৎ কয়ানিতামাগত্তদাধনং ।—অমরকোষ ব্রহ্মবর্গ, ৪৮/৪৯।

শ্বমান সেবেত সততং" ইত্যাদি শ্লোকের' বাখ্যার মেধাতিথি ও গোবিন্দরাজের কথাত্রসারে নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনাচরণ্ট ঐ শ্লোকে "যম" শক্ষের দ্বারা বিব্যক্ষিত এবং আশ্রমবিহিত ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম ই "নিয়ম" শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত, ইহা বুঝা যায়। কারণ, "যম" ত্যাগ করিয়া কেবল নিয়মের দেবা করিলে পতিত হয়, এই মন্ক নিদ্ধান্তে যুক্তি প্রকাশ করিতে নেখানে নেধাতিথি বলিগাছেন বে, ব্রহ্মহত্যাদি নিষিদ্ধ কর্ম করিলে মহাপাতকজ্ঞ পাতিত্যবশতঃ আশ্রমবিহিত অ্যাশ্র কর্মে তাহার অধিকারই থাকে না। স্মতরাং অন্ধিকারিকত ঐ সমস্ত কর্মা বার্গ হয়। অত এব "যম" ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ শাস্ত্রনিষিক্ত হিংদাদি কর্ম্মে রত থাকিয়া নিয়মের দেবা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু টীকাকার কুলূক ভট্ট ঐ শ্লোকে যাজ্ঞবন্ধ্যোক্ত ব্ৰহ্মচৰ্য্য ও দয়া প্ৰভৃতি "যন" এবং স্নান,মৌন ও উপবাস প্ৰভৃতি "নিয়ম"কেই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে মুনিগণই যথন "যম" ও "নিয়মে"র স্বরূপ ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তথন উক্ত মন্ত্রবচনেও "বন" ও "নিয়ন" শব্দের সেই অর্থ ই প্রাহা। তিনি ইহা সমর্থন করিতে শেষে থাজ্ঞবক্ষোর বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। বস্তুতঃ "যাজ্ঞবন্ধাদংহিতা"র শেষে ব্রহ্মচর্যা ও দয়া প্রভৃতিকে "বম" ও "নিয়ম" বলা হইয়াছে। "গৌতমীয়তন্ত্রে"ও অহিংদা প্রভৃতি দশ "ষম" ও তপস্থাদি দশ "নিয়মে"র উল্লেখ হইয়াছে। তাহাতে দেবপূজন এবং সিদ্ধান্ত-শ্রবণ্ড "নিষ্বমে"র মধ্যে কথিত হইন্নাছে ("তন্ত্রনার"গ্রন্থে যোগপ্রক্রিনা দ্রন্থিরা)। পরন্ত শ্রীমদ্ভাগবতেও উদ্ধবের প্রশ্নোত্তরে শ্রীভগবহাক্যে দ্বাদশ "যম" ও "নিয়মে"র উল্লেখ দেখা যায়<sup>২</sup>। তন্মধ্যে ঈশ্বরের অর্চনাও "নিয়মে"র মধ্যে কথিত হইয়াছে। যোগদর্শনে অহিংসাদি পঞ্চ "যম" এবং শৌচাদি পঞ্চ "নিয়ম" যোগাঙ্গের মধ্যে কথিত হইয়াছে", ঈশ্বরপ্রণিধানও সেই নিয়মের অন্তর্গত। তাৎপর্য্য-টীকাকার এখানে ''যম'' শব্দের ব্যাথ্যায় ভাষ্যকারের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াও যোগদর্শনোক্ত অহিং-দাদি পঞ্চ যমেরই উল্লেখ করিগছেন। বস্ততঃ ভাষ্যকারের মতে এথানে "যম" শব্দের দারা নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনাচরণ বুঝিলেও তদল্বারা যোগদর্শনোক্ত অহিংসাদি পঞ্চ যমও পাওয়া যায়। কারণ, উহাও ফলতঃ হিংসাদি নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনাচরণ। এবং এই স্থত্তে "নিয়ম" শব্দের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন

যমান্ সেবেত সততং ন নিতাং নিয়মান্ বৄয়ঃ।
 য়মান্ পততা কুর্কাপো নিয়মান্ কেবলান্ ভয়ন্ ।—য়য়ৢয়৽হিতা, ৪।২০৪।

প্রতিবেবরূপা যমাঃ। এ ক্লণে। ন হস্তবাঃ, হর। ন পেয়া ইত্যাদয়ঃ। অনুষ্ঠেয়রপা নিয়মাঃ। "বেদমের জপেত্রিত্য"-মিত্যাদয়ঃ।—মেধাতিথিভাষা। যমনিয়মবিবেকশ্চ মুনিভিরের কৃতঃ। তদাহ ঘাজ্ঞবক্ষঃ—এক্লচয়াং দয়া ক্ষান্তিদিনং সত্যমকক্তা"—ইত্যাদি কুলুক ভটুকৃত টীকা।

২। অহিংসা সতামতেরমসঙ্গো ব্রাহেরঞ্বর:। অতিকাং ব্রহ্মর্যাঞ্চ মৌনং হৈর্যাং ক্ষমা ভরং । শৌচং জপত্তপো হোমঃ শ্রহ্মতিথাং মদর্ক্তনং। তীর্থাটনং পরার্থেহা ভুষ্টিরাচার্যানেবনং । এতে যমাঃ সনিয়মা উভয়ে দিদেশ স্মৃতাঃ। পুংদামুপাসিতান্তাত যথাকালং ত্রহন্তি হি ॥ —১১শ ক্ষম ১৯শ অঃ, ৩০।৩১।৩২।

আশ্রমবিহিত কর্মা ব্রিলেও তদ্দারা শৌচাদি পঞ্চ "নিয়ম"ও পাওয়া যায়। করেণ, এ সমন্তও ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমীর পক্ষে বিশিষ্ট ধর্ম্মনাধন। ঈশ্বরের উপাদনাও আশ্রমবিহিত কর্ম্ম এবং উহা স্কাশ্রমীরই কর্ত্তর। শ্রীমন্তাগবতেও ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমীর কর্ত্তব্য ভিন্ন ভিন্ন কর্মোর উপ দেশ করিয়া বলা হইয়াছে, "সর্কেষাং মহুপাদনং" (১১শ স্কন্ধ, ১৮শ অঃ, ৪২শ ্রোক)। অর্থাৎ ভগবত্বপাদনা দর্বাশ্রমীরই কর্ত্তব্য। পরস্ত দিজাতিগণের নিতাকর্ত্তব্য যে গায়ত্রীর উপাদন ।, তাহাও পরমেশ্বরেরই উপাদনা এবং নিত্যকর্ত্ত প্রণ্য জ্ব ও উহার অর্গভাবনাও প্রমেশ্বরেরই উপাসনা। স্নতরাং আশ্রমবিহিত কর্মারূপ "নিয়মে"র মধ্যে ঈশ্বরোপাসনাও নিত্যকর্ম বলিয়া বিধিবোধিত হওয়ায় মুমুক্ষু উহার ছারাও আত্মসংস্কার করিবেন, ইহাও মহর্ষি গোতম এই স্থত দারা উপদেশ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। স্কুতরাং মহর্ষি গোত্দের মতে যে, মুক্তির সহিত ঈশ্বরের কোন দখন্ধ নাই, ঈশ্বর না থাকিলেও তাঁহার মতে যোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইদেই মুক্তি হয়, এইরূপ মন্তব্য অবিচারমূলক। আর যে মহর্ষি "সমাধিবিশেষাভ্যাসাৎ" এই (৩৮শ) স্তব্ধারা সমাধিবিশেষের অভ্যাসকে ভত্ত্বসাক্ষাৎকারের উপায় বলিয়াছেন, তিনি বে এই স্থতে যোগাঙ্গ "যম" ও "নিয়ম" দ্বারা আত্মসংস্কার কর্ত্তব্য বলেন নাই, ইহাও বলা বায় না। বোগদর্শনে মহর্ষি পতঞ্জলিও তত্ত্তান না হওয়া পর্যান্ত যমনিষ্কমাদি অষ্টবিধ যোগাঙ্গের অনুষ্ঠানজন্ম চিতের অশুদ্ধি ক্ষয় হইলে জ্ঞানের প্রকাশ হয়, ইহা বলিয়া ঐ অষ্ট্রবিধ যোগাঙ্গান্তর্হানের অবশুকর্ত্তব্যতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এবং বিশেষ করিয়া "নিয়মে"র অন্তর্গত ঈশ্বরপ্রণিধানকে সমাধির সাধক বলিয়া গিয়াছেন। স্নতরাং তাঁহার মতেও মুমুক্তর সমাধিসিদ্ধির জন্ম ঈশ্বরপ্রণিধান যে সকলের পক্ষেই অত্যাবশ্রক নহে, অন্য উপায়েও উহা হইতে পারে, ইহাও বলা যায় না। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

হৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই হৃত্তে "ঘন" ও "নিয়ন" শব্দের দ্বারা যোগদর্শনোক্ত যোগাঙ্গ পঞ্চ যম ও পঞ্চ নিয়মকেই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে যোগাঙ্গ যম ও নিয়ম দ্বারা মুমুক্ত্রর আত্মসংস্কার অর্থাৎ অপবর্গলাতে যোগাতা জন্মে, ইহাই প্রথমে মহর্ষি এই হৃত্ত দ্বারা বলিরাছেন। নচেৎ অপবর্গলাতে যোগাতাই জন্মে না। স্কৃতরাং শৌচাদি পঞ্চ "নিয়মে"র অন্তর্গত ঈশ্বরপ্রণিধানও যে মুমুক্ত্রর পক্ষে অত্যাবশুক, ইহা শীকার্যা। যোগদর্শনেও সাধনপাদের প্রারম্ভে "তপঃস্বাধ্যায়েশ্বর-প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ"—এই প্রথম হৃত্তে ঈশ্বরপ্রণিধানকে ক্রিয়াযোগ বলা হইয়াছে। তাহার পরে যোগের অন্তাঙ্গ বর্ণনায় দ্বিতীয় যোগাঙ্গ নিয়মের মধ্যে (৩২শ হৃত্তের দ্বারা নিয়মের অন্তর্গত ইশ্বরপ্রণিধানের ফল কলা হইয়াছে সমাধিসিদ্ধিনী ব্যাধানিং (২০৯৫) এই হৃত্তের দ্বারা নিয়মের অন্তর্গত ক্রিশ্বপ্রপ্রিধানের ফল কলা হইয়াছে সমাধিসিদ্ধি। যোগদর্শনের ভাষ্যকার যাাসদেব সাধনপাদে উক্ত তিন হৃত্তেই ঈশ্বরে সর্ব্বিকর্মার্পনই ঈশ্বরপ্রশিধান বলিয়া ব্যাধ্যা করিয়ছেন। কিন্তু সমাধিপাদে "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ব)" (২০শ) এই হৃত্ত্রের ভাষ্যে তিনি ব্যাধ্যা করিয়ছেন,—"প্রণিধানাদ্ভিক্তিবিশেষাদার্থিজত ঈশ্বরস্বস্বসূর্যাতি অভিধ্যানমাত্রেণ।" টীকাকার বাচ্ম্পতি মিশ্র উহার ব্যাধ্যা

১ ৷ যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদ উদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিঃ বিবেকগণতেঃ "—যোগস্তত্ৰ. ২৷২৮

করিয়াছেন যে, মান্দিক, বাচিক অথবা কারিক ভক্তিবিশেষপ্রযুক্ত আবর্জিত অর্থাৎ অভিমুখী-কত হইয়া "এই বোগীর এই অভাষ্ট সিদ্ধ হউক," এইরূপ "অভিগ্যান" অর্থাৎ ইচ্ছামাত্রের দারাই দ্বির তাঁহাকে অনুগ্রহ করেন। এখানে বলা আবশ্রক যে, যোগদর্শনে চিত্তবৃত্তিনিরোধকে যোগ বলিয়া, উহার উপায় বলিতে প্রথমে "অভ্যাসবৈরাগ্যাভাং তরিরোধঃ," (১১২) এই স্থতের বারা অভাবে ও বৈরাগ্যকে উপায় বলা হইরাছে। পরে "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা" এই স্থত্তের দারা কল্লাস্করে উহারই উপায়ান্তর বলা হইয়াছে। ঐ সূত্রে "বা" শব্দের অর্থ বিকল্প, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বৃত্তিকার ভোজরাজ ঐ স্থ্রোক্ত উপায়কে স্থগম উপায়ান্তর বলিয়াছেন। বস্তুতঃ ঐ স্থতের দারা অভ্যাদে অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে ভক্তিবিশেষরূপ ঈশ্বরপ্রণিধানকে মহর্ষি পতঞ্জলি স্থগম উপায়ান্তরই বলিয়াছেন, ইহা আমরা ভগবদ্গীতায় ভগবদ্বাক্যের ঘারাও স্পষ্ট বুঝিতে পারি। কারণ, তাহাতেও প্রথমে বোগদর্শনের ক্রায় ''অভ্যাদেন চ কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহতে" (৬।৩৫) এই বাক্যের দ্বারা অভ্যাদ ও বৈরাগ্যকে মনোনিগ্রহরূপ যোগের উপায় বলিয়া, পরে ভক্তিযোগ অধ্যায়ে "অভ্যাদেহপ্য-সমর্থোহিদি মৎকর্মপর্মে। ভব। মন্থ্যপি কর্মাণি কুর্বন্ দিদ্ধিমবাপ্যাদি॥" (১২।১০) এই শোকের দারা অভ্যাদে অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে ঈশ্বরে ভক্তিবিশেষকেই উপায় বলা হইয়াছে। যোগদর্শনের ভাষ্যকার ব্যাসদেবও ভগ্বদগীতার উক্ত শ্লোকামুসারেই "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা" এই স্থতে ঈশ্বরপ্রণিধানকে ভক্তিবিশেষ বলিয়াছেন। ভগবদ্গীতার উক্ত শ্লোকের পরেই ''অথৈত-দপাশক্তোহনি কর্ত্ত্রং মন্যোগমাঞ্জিতঃ। সর্বাকর্মাফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্।" (১২।১১) এই শ্লোকে পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বরার্থ কর্মযোগে অশক্ত ব্যক্তির পক্ষে দর্বকর্মফলত্যাগ উপদিষ্ট হইয়াছে। স্কুতরাং পূর্ব্বলোকে যে, ঈশ্বরপ্রীতিরূপ ফলের আকা জ্ঞা করিয়া ঈশ্বরার্থ কর্মযোগের কর্ত্তব্যতাই উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহাই বুঝা যায়। ঐক্লপ কর্মধ্যোগও ভক্তিযোগবিশেষ, উহার দ্বারা ঈশ্বর প্রীত হইয়া দেই ভক্তের অভীষ্ট দিদ্ধ করেন। পূর্ব্বোচ্চত যোগভাষ্যদলর্ভের বাচম্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যার দ্বারাও এরূপ তাৎপর্য্য বুঝা যায়। কিন্তু যোগবার্ত্তিকে বিজ্ঞান ভিক্ষু পূর্ব্বোক্ত "ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্বা" এই স্থাত্রাক্ত ঈশ্বরপ্রণিধানকে ঈশ্বর বিষয়ে একাগ্রতারূপ ভাবনাবিশেষ বলিয়া-ছেন। তিনি উহার পরবর্ত্তী "তজ্জপস্তদর্থভাবনং" (১।২৮) এই স্থাত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রণববাচ্য ঈশ্বরের ভাবনাবিশেষই যে, পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বরপ্রণিধান, ইহা পরে ঐ স্থত্তের; দ্বারা কথিত হইয়াছে। তিনি ঐরূপ স্বস্বরপ্রণিধানকে প্রেমলক্ষণ ভক্তিবিশেষ বলিয়া, পরে ভাষ্যকার ব্যাসদেবের "প্রণিধানাদ্ভক্তিবিশেষাৎ" এই উক্তির উপপাদান করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বোদ্ধৃত ভগবদ্-গীতার "অভ্যাদেহপাদমর্থোহদি মৎকর্মপরমো ভব," ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যে প্রণিধান করিলে বিজ্ঞান ভিক্ষুর ঐ ব্যাখ্যা অভিনব কল্লিত বলিয়াই মনে হয় এবং ভাষ্যকার ব্যাসদেব যোগদর্শনের সাধনপাদে সর্বত ঈশ্বরপ্রণিধানের একরূপ আখ্যা করিলেও সমাধিপাদে পূর্ণেক্তি "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা" এই স্থত্তের ভাষ্যে "প্রণিধানাদ্ভক্তিবিশেষাৎ" এইরূপ ব্যাখ্যা কেন করিয়াছেন, তাহারও পূর্ব্বোক্ত-রূপ কারণ বুঝা যায়। পূর্ব্বোক্ত ভগবদ্বাক্যান্মসারেই যোগস্থতের তাৎপর্যা নির্ণন্ন ও ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

এখানে স্মরণ করা আবশুক যে, যোগদর্শনে অহিংসা, সত্য, সত্তের, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ, এই পাঁচটিকে "ষম" বলা হইয়াছে, এবং শৌচ, সম্ভোষ, তপস্তা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রশিধান, এই পাঁচটিকে "নিয়ম" বলা হইয়াছে। তুনাধ্যে ঈশ্বরে সর্ব্বকর্মার্পণই ঈশ্বরপ্রণিধান, ইহা ভাষ্যকার ব্যাসদেব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যোগদর্শনে উহা ক্রিয়াযোগ বলিয়াও কথিত হইয়াছে এবং সমাধিসিদ্ধি উহার ফল বলিয়া কথিত হইয়াছে। স্থতরাং সমাধিনিদ্ধির জন্ম যোগিমাত্রেরই উহা নিতান্ত কর্ত্তব্য। উহা অভ্যাদে অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে সমাধিদিদ্ধির উপারাস্তরক্রপে কথিত হয় নাই। "সমাধিদিদ্ধি-রীশ্বরপ্রণিধানাৎ" এই স্থতে বিকল্পার্থ "বা" শব্দের প্রয়োগ নাই, ইহা লক্ষ্য করা আবশ্রক। ভগবদ্গীতাতেও ভক্তিযোগের বর্ণনায়—"পত্রং পুষ্পাং ফলং তোয়ং"ইত্যাদি শ্লোকের পরেই "যৎ করোসি যদশ্লাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ। যন্তপশুসি কৌন্তেয় তৎ কুরুস্ব মদর্পণং ॥"—(৯।২৭) এই শ্লোকের দ্বারা প্রমেশ্বরে দর্ব্বকশ্মার্পণের কর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে। মুমুকুমাত্রেরই উহা কর্ত্তব্য। কারণ, উহা বাতীত মোক্ষলাতে যোগাতাই হয় না। স্থতরাং যোগদর্শনোক্ত পূর্ব্বোক্ত "নিয়মে"র অন্তর্গত ঈশ্বরপ্রশিধান মুমুক্ষু যোগীর পক্ষে বহিরঙ্গ দাধন হইলেও উহাও যে অত্যাবশুক, ইহা স্বীকার্যা। স্তুতরাং ধিনি স্মষ্টিকর্ত্তা ও জীবের কর্মফলদাতা ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন, এবং মুমুক্লুর পক্ষে শ্রবণ ও মননের পরে যোগশাস্তাত্মদারে সমাধিবিশেষের অভ্যাদের কর্ত্তব্যতা বলিয়াছেন, সেই মহর্ষি গোতম যে এই স্থুত্তের দ্বারা ঈশ্বরপ্রণিধানেরও কর্ত্তব্যতা বলিয়াছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। পরন্ত বুত্তিকার বিশ্বনাথ পূর্ব্বোক্ত "পূর্ব্বকৃতফলামুবন্ধাভত্বৎপত্তিঃ" এই স্থতের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও অগ্রাহ্ম নহে। ঐ ব্যাথ্যাত্ম্পারে ঐ স্থত্তের দ্বারা পূর্ব্বজন্মকৃত ঈশ্বরারাধনার ফলে যে সমাধি-বিশেষের উৎপত্তি হয়, ইহাই মহর্ষির বক্তব্য হইলে পূর্ব্বজন্মেও যে, ঈশ্বরের আরাধনা মুক্তিলাতে আবশুক, ইহাও মহর্ষি গোতমের দিদ্ধান্ত বুঝা ধার। স্থতরাং মহর্ষি গোতমের মতে যে মুক্তির সহিত ঈশবের কোনই সমন্ধ নাই, ইহা কিছুতেই বলা যায় না। গৌতম মতে মুক্তিলাভে যে ঈশব্দ তত্বজ্ঞানও আবশুক, এ বিষয়ে পূর্বের ( ১৮—২৪ পৃষ্ঠায় ) আলোচনা দ্রন্তব্য।

মহর্ষি এই স্থন্তে পরে ইহাও বলিয়াছেন যে, যোগশাস্ত্র-প্রতিপান্য যে, অধ্যাত্মবিধি ও উপায়সমূহ, তদ্বারাও মুমুক্ষুর আত্ম-সংস্কার কর্ত্তবা। অর্থাৎ কেবল "যম" ও "নিয়মই" মুমুক্ষুর সাধন
নহে; যোগশাস্ত্রে আরও অনেক সাধন কথিত ইইয়াছে। উহা যোগশাস্ত্রেরই প্রস্থান বা অসাধারণ
প্রতিপাদ্য। স্থতরাং যোগশাস্ত্র ইইতেই ঐ সমস্ত জানিয়া গুরুপদেশান্মসারে উহার অনুষ্ঠানাদি
করিয়া তদ্বারাও আত্মসংস্কার করিতে হইবে। স্থ্রে "যোগ" শব্দের বারা যোগশাস্ত্রই লক্ষিত
হইয়াছে। ভাষ্যকার প্রভৃতিও এখানে "যোগ" শব্দের বারা যোগশাস্ত্রই গ্রহণ করিয়াছেন।
বেদান্তদর্শনের "এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ" (২০১০) এই স্থ্রেও যোগশাস্ত্র প্রহণ করিয়াছেন।
বেদান্তদর্শনের "এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ" (২০১০) এই স্থ্রেও যোগশাস্ত্র অর্থই "যোগ" শব্দের
প্রয়োগ হইয়াছে। স্থাচিরকাল হইতেই এই যোগশাস্ত্রের প্রকাশ হইয়াছে। হিরণ্যগর্ভ ব্রন্ধাই
যোগের পুরাতন বক্তা। উপনিষ্কেও যোগের উল্লেখ আছেই। তদন্মসারে স্মৃতিপুরাণাদি নানা শাস্ত্রে

<sup>&</sup>gt;। শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধানিতবাঃ।—বৃহদারণ্যক, ২।৪।৫। ত্রিজন্নতং স্থাপা সমং শ্রীরং।—শ্বেতাশ্বতর, ২।৮। তংযোগমিতি মন্তব্যে স্থিমিন্দ্রিশ্বিশাং।—কঠ, ২।৬।১২। বিদ্যামেতাং যোগবিধিক বৃৎস্নং।—কঠ, ২।৬।১৮।

যোগের বর্ণন ও ব্যাখ্যা হইয়াছে। যোগী যাজ্ঞবদ্ধা নিজ্ঞ শংহিতায় যোগের অনেক উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। পরে মহর্ষি পতঞ্জলি স্কপ্রণালীবদ্ধ করিয়া বোগদর্শনের প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। গোতন এই স্থত্তে "যোগ" শব্দের দারা স্থপ্রাচীন যোগশাস্ত্রকেই গ্রহণ করিয়া, উহা হইতে অধ্যাত্মবিধি ও অন্তান্ত উপার পরিজ্ঞাত হইয়া তদ্বারাও মুমুক্ষুর আল্পনংস্কার কর্ত্তবা, ইহা বলিয়াছেন । বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই স্থতে "অধ্যাত্মবিধি" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন-—আত্মদাক্ষাৎকারের বিধায়ক "আত্মা বা অরে দ্রষ্টবাঃ" ইত্যাদি বিধিবাক্য। এবং "যোগাৎ" এই স্থলে পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ বলিয়াছেন প্রতিপাদ্যস্ক। কিন্তু উক্ত বিধিবাক্য যোগশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য নহে। যোগের উপারসমূহ অবশ্র যোগশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। ভাষাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন বে, যোগশাস্ত্র হইতে "অধ্যাত্মবিধি" জানিতে হইবে। দেই অধ্যাত্ম-বিধি বলিতে তণস্তা, প্রাণান্ত্যান, প্রত্যাহার, ধান ও ধারণা। এই সমস্ত যোগশান্তেরই প্রতিপান্য। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত "তপস্তা" পাপক্ষর সম্পাদন করিয়া চিত্তগদ্ধির সহায়তা করে এবং তপোবিশেষের ফলে অণিমানি সিদ্ধি ও ইন্দ্রিয়-দিদ্ধি জন্মে (যোগদর্শন, বিভৃতিপাদ, ৪৫শ হত্ত দ্রষ্টব্য)। ঐ সমস্ত দিদ্ধি সমাধিতে উপদর্গ বলিয়া কথিত হইলেও দুনুষ্বিশেষে উহা বিম্ন নিরাকরণ করিয়া স্মাধিলাভের সাহাধ্যও করে। এইরূপ প্রাণায়াম, প্রতাহার এবং ধারণা ও ধান সমাধিলাতে নিতান্ত আবশ্রুক। তন্মধ্যে "ধারণা"ও ধ্যানের সমষ্টির অন্তরক্ষ সাধন। প্রাণবায়র সংবমবিশেষই "প্রাণায়াম"। ইন্দ্রিয়নিরোধের নাম "প্রত্যাহার"। কোন একই স্থানে চিত্তের বন্ধন বা ধারণই "ধারণা"। ঐ ধারণাই ধারাবাহিক অর্থাৎ বিরামশুন্ত বা জ্ঞানান্তরের সহিত অসংস্কৃত্ত হইলে তথন উহাকে "ধ্যান"বলে। ঐ ধ্যানই পরিপক্ষ হইয়া শেষে ধ্যেয়াকারে পরিণত হয়। তথন চিত্তবৃত্তি থাকিলেও না থাকার মত ভাসমান হয়। সেই অবস্থাই সমাধি। উহা সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত নামে দ্বিবিধ। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে ধ্যেষ্বিষয়ক চিত্তবৃত্তিও নিকল্প হয়। উহারই অপর নাম নির্দ্ধিকল্পক সমাধি; উহাই চরম সমাধি। পুর্ব্ধোক্ত প্রাণায়ামাদি সমস্তই যোগশাস্ত্র হইতে জ্ঞাতব্য এবং সদ্গুরুর নিকটে শিক্ষণীয়। উহা শিথিয়া বুঝান যায় না এবং কেবল পুস্তক পাঠের দ্বারাও বুঝা যায় না ও অভ্যাস করা যায় না। নিজের অধিকার বিচার ও শাস্ত্রবিহিত স্লাচার ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাত্রসারে উহার অভ্যাস করিতে যাওয়া বার্থ, পরন্ত বিপজ্জনক। মনে রাখিতে হইবে যে, ইচ্ছা করিলেই দকলেই যোগী হইতে পারে না। কাহাকেও সামান্ত অর্থ দিয়াও যোগী হওয়া যায় না। যোগী হইতে অনেক জন্মের বহু সাধন আবশুক। অনেক জন্মের বহু সাধনা ব্যতীত কেহই দিদ্ধ হইতে পারেন না। এ পর্যান্ত এক জন্মের সাধনায় কেহই সিদ্ধ হন নাই, ইহা অতিনিশ্চিত। গ্রীভগবান্ নিজেও বলিয়া গিরাছেন,—"অনেক-

১। তশ্বিন্ সতি খাসএখাসয়োর্গতিবিছেদঃ প্রণায়াদঃ।
অবিষয়াসম্প্রোরে চিত্ত অরপালুকার ইবেল্রিয়াণাং প্রতাহারঃ ।—য়োগদর্শন, সাধনপাদ—৪৯।৫৪।
দেশবদ শিত্ত ধ্রেণ্ । তত্র,প্রত রৈকতানতা ধানং ।
তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং ব্রবংশুভামির সমাধিঃ ।—বিত্তিপাদ—সাবাত।

জন্মনংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিং ॥"—( গীতা, ৬।৪৫ )। পরে আবারও বলিয়াছেন,—"বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে ।" ৭।১৯।

পূর্ব্বোক্ত "দোষনিমিত্তং রূপাদয়ো বিষয়া: সংকল্পকৃতাঃ" এই দ্বিতীয় স্থত্তের দারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপাদি বিষয়ের তত্তজানই প্রথম কর্ত্তব্য, ইহা কথিত হইরাছে। ভাষ্যকার এই প্রদক্ষে এখানে পরে ইন্দ্রিপঞ্জাস্থ রূপাদি বিষয়ে তত্ত্ব-জ্ঞানের অভ্যাস রাগদ্বেষ ক্ষন্নার্থ, ইহা বলিয়া পুরের্বাক্ত সিদ্ধান্তে যুক্তিও প্রকাশ করিয়া গিরাছেন। অর্থাৎ রূপাদি বিষয়ে রাগ ও দ্বেন সমাধি লাভের গুরু অন্তরায়। স্কুতরাং উহার ক্ষর ব্যতীত স্মাধি লাভ ও মোক্ষলাভে যোগ্যতাই হর না। স্কুতরাং ঐ সমস্ত বিষয়ে রাগ ও বেব নিবৃত্তির জন্ম প্রথমে তবিষয়েই তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাস করিবে এবং স্কুকর বলিয়াও উহাই প্রথম কর্ত্তব্য। ভাষ্যকার সর্ব্ধশেষে স্থত্ত্রাক্ত "উপায়ে"র ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন,— "উপায়স্ত যোগাচারবিধানমিতি।" তাৎপর্যাটীকাকার ঐ "যোগাচার" শব্দের দ্বারা যতিধর্ম্মোক্ত একাকিতা, আহারবিশেষ এবং একত্র অনবস্থান প্রভৃতি ব্যাথ্যা করিয়াছেন এবং ঐ সমস্তও ক্রমশঃ তত্ত্ব-জ্ঞানোৎপত্তি নির্ন্ধাহ করিয়া অপবর্ণের সাধন হয়, ইহাও বলিয়াছেন। বস্তুতঃ যোগীর একাকিতা এবং আহার-বিশেষ ও নিয়ত বাদস্থানের অভাব প্রভৃতিও শাস্ত্রদিদ্ধ উপায় বা দাধন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানযোগের বর্ণনায় "একাকী বতচিন্তাত্মা" ইত্যাদি (১০ম) এবং "নাত্যপ্লতম্ভ বোগোহন্তি ন চৈকান্তমনপ্লতঃ" (১৬শ) ইত্যাদি এবং পরে অষ্ট্রাদশ অধ্যায়ে "বিবিক্ত-দেবী লঘুাশী" ইত্যাদি বচনের দারা ঐ সমস্ত সাধনও উপদিষ্ট হইয়াছে এবং দাদশ অধ্যায়ে ভক্তি-যোগের বর্ণনায় ১৯শ শ্লোকে ভক্তিযোগীকেও বলা হইয়াছে,—"মনিকেতঃ স্থিরমতিঃ"। ভক্ত সাধক বা বোগীর নিয়ত কোন একই স্থানে বাসও তাঁহার সাধনার অনেক অন্তরায় জন্মায়। তাহাতে চিত্তের একাগ্রতার ব্যাবাত হয়। তাই মধ্যে মধ্যে স্থান পরিবর্ত্তনও আবশ্রক। তাহা হইলে 6িতের স্থৈব্য সম্ভব হওয়ার "স্থিরমতি" হওয়া যায়। অনিকেতত্ব অর্থাৎ নিয়তবাসস্থানশূতাতা স্তৈর্বোর সহায় হয় বলিয়াই উক্ত শ্লোকে "মনিকেত" বলিয়া, পরেই "স্থিরমতি" বলা হইয়াছে। ঋষিগণও এ জন্ম নানা সময়ে নানা স্থানে অবস্থান করিয়া সাধনা করিয়াছেন। পুরাণাদি শাস্তে ইহার প্রমাণ আছে। নিয়ত কোন এক স্থানে বাদ না করা সন্মাদীর ধর্মমধ্যেও কথিত হইয়াছে। ফলকথা, তাৎপর্য্যটাকাকার এখানে ভাষ্যকারোক্ত "যোগাচার" শব্দের দ্বারা যতিধর্ম্মোক্ত পূর্ব্বোক্ত একাকিত্ব প্রভৃতিই ব্যাথ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার "যোগাচার" শব্দের পরে "বিধান" শব্দের প্রয়োগ করার যোগাভাদেকালে যোগীর কর্ত্তব্য সমস্ত আচারের অন্তর্ভানই উহার দারা সরল ভাবে বুঝা যায়। দে যাহা হউক, মহিষ যে, স্ত্রশেষে "উপায়" শব্দের দ্বারা যোগীর আশ্রেণীর বোগশাস্ত্রোক্ত অন্তান্ত সমস্ত সাধনই গ্রহণ করিয়াছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।৪৬।

যোগাচার একাকিতা আহারবিশেষ একত্রানবস্থানমিতাদি যতিধর্ম্মাক্তং। এতেইপি তর্জ্ঞানক্রমোৎপাদক্রমেণাপ্রগুসাধনমিত্রর্থঃ।—তাৎপর্যানীকা।

## সূত্ৰ। জ্ঞানগ্ৰহণভ্যাসস্তদ্ধিদ্যেশ্চ সহ সংবাদঃ॥ ॥৪৭॥৪৫৭॥

অনুবাদ। সেই মোক্ষলাভের নিমিত্ত "জ্ঞান" অর্থাৎ জ্ঞানের সাধন আত্ম-বিছ্যারূপ এই শাস্ত্রের গ্রহণ ও অভ্যাস এবং সেই বিষ্যাবিশিক্ট ব্যক্তিদিগের সহিত "সংবাদ" কর্ত্ব্য।

ভাষ্য। ''তদর্থ''মিতি প্রকৃতং। জ্ঞারতেহনেতে ''জ্ঞান''-মাত্মবিদ্যাশাস্ত্রং। তস্ত গ্রহণমধ্যরনধারণে। অভ্যাসঃ সততক্রিয়া-ধ্যরনপ্রাৰণ-চিন্তনানি। ''তদিলৈ দেচ সহ সংবাদ'' ইতি প্রজ্ঞাপরি-পাকার্থং। পরিপাকস্ত সংশ্রচ্ছেদন্মবিজ্ঞাতার্থবোধোহধ্যবিদিতাভ্যনুজ্ঞান-মিতি। সময়াবাদঃ সংবাদঃ।

অনুবাদ। "তদর্থং" এই পদটি প্রকৃত অর্থাৎ পূর্ব সূত্র হইতে এই সূত্রে ঐ পদটির অনুবৃত্তি মহর্ষির অভিপ্রেত। 'ইহার দ্বারা জানা যায়' এই অর্থে "জ্ঞান" বলিতে আজুবিদ্যারূপ শাস্ত্র অর্থাৎ মহর্ষি গোতমের প্রকাশিত এই "আদ্বীক্ষিকী" শাস্ত্র। তাহার "গ্রহণ" অধ্যয়ন ও ধারণা। "অভ্যাস" বলিতে সতত ক্রিয়া— অধ্যয়ন, শ্রবণ ও চিন্তন। এবং "ত্বিছ্য"দিগের সহিত সংবাদ কর্ত্র্ব্য—ইহা প্রজ্ঞা অর্থাৎ তত্বজ্ঞানের পরিপাকের নিমিত্ত কথিত হইয়াছে। "পরিপাক" কিন্তু সংশয়-চেছদন, অবিজ্ঞাত পদার্থের জ্ঞান, এবং "অধ্যবসিত" অর্থাৎ প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত তত্ত্বের (তর্কের দ্বারা) অভ্যনুজ্ঞান। সমীপে অর্থাৎ "ত্বিদ্য"দিগের নিকটে যাইয়া "বাদ" সংবাদ।

টিপ্পনী। অবগুই প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি সমাধিবিশেষের অভ্যাসের দারাই তত্ত্বসাক্ষাৎকার করিয়া মোক্ষলাভ করিতে হয়, তাহা হইলে আর এই গ্রায়শাস্ত্রের প্রয়োজন কি? মহর্বি এত- ছান্তরে শেষে এই স্থানের দারা বলিয়াছেন যে, মোক্ষণাভের জন্ম এই গ্রায়শাস্ত্রের গ্রহণ ও অভ্যাস এবং "তদ্বিদ্য"দিগের সহিত সংবাদ কর্ত্ব্য। পূর্বেস্থা হইতে "তদর্থং" এই পদের অন্তর্বত্তি মহর্ষির অভিপ্রতা। ভাষ্যকার প্রথমে উহা বলিয়া, পরে স্থার্থ ব্যাথ্যা করিতে স্থানেক্ত "জ্ঞান" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন, আত্মবিদ্যারাপ শাস্তা। বদ্দারা তত্ত্ব জ্ঞানা বায়, এই অর্থে জ্ঞাধাতুর উত্তর করণবাচ্য "অনট্" প্রত্যার্থনিপার "জ্ঞান" শব্দের দারা শাস্ত্রও বুঝা যায়। তাহা হইলে মহর্ষি এই স্থান্তে "জ্ঞান" শব্দের দারা ভাষ্যশাস্ত্রকেই গ্রহণ করিয়াছেন বুঝা যায়। এই স্থার্থবিদ্যা কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা না হইলেও অধ্যাত্মবিদ্যা, ভগবান্ মন্ত্রও উহাকে আত্মবিদ্যা

বলিয়াছেন (প্রথম থণ্ড, ২৯—৩০ পূর্চা দ্রন্থির)। ঐ আল্লাবিদারের আধ্যয়ন ও ধারণাকে ভাষ্যকার উহার "গ্রহণ" বলিয়াছেন। এবং উহার সতত ক্রিয়াকে উহার "অভ্যাদ" বলিয়াছেন। পরে ঐ সমস্ত ক্রিয়ার ব্যাখ্য করিতে বলিয়াছেন যে, অধ্যান, শ্রধণ ও চিন্তন। অর্থাৎ ঐ আত্মবিদ্যারূপ ভাষ্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও ধারণারূপ গ্রহণের অভ্যাস বলিতে সতত অধ্যয়ন এবং সতত শ্রবণ ও চিন্তন। অপবর্গনাতের জন্ম উহা কর্ত্তবা। স্কুত্রাং মুমুক্ষুর পক্ষে এই ন্যায়শান্তও আবশ্রক, ইহা বার্থ নহে : মহর্ষির গুড় তাৎপর্য্য এই বে, যেগেশস্ত্র বুবারে সমাধিবিশেষের অভ্যাসের দারাই তহুদাক্ষাৎকার কর্ত্তব্য হইলেও তংপুর্মের শাস্ত্র দ্বারা ঐ দমন্ত তত্ত্বের শ্রবণ করিয়া, যুক্তির দারা উহার মনন কর্ত্তবা, ইহা "শোতবো। মন্তবাঃ" ইত্যাদি শ্রুতিই উপদেশ করিয়াছেন। নচেৎ প্রথমেই সমাধিবিশেষের অভাদের দারা তর্বাক্ষাংকার সম্ভব হর না। শ্রুতিও তাহা বলেন নাই। স্মতরাং পূর্বোক্ত শ্রুতি অনুসারে শ্রবণের পরে যে মনন মুমুক্তুর অবশ্র কর্ত্তব্য, তাহার জ্য এই ভারশান্তের অধ্যয়ন ও ধারণারূপ গ্রন্থের অভাদে অবশ্য কর্ত্তবা। কারণ, এই ভার-শাস্ত্রে ঐ মননের সাধন বহু যুক্তি বা অনুমান প্রানিত হইরাছে। তদর্বো মননরূপ পরোক্ষ তব্ব-জ্ঞান জন্মে। এবং পুনঃ পুনঃ ঐ সমস্ত যুক্তির অনুশীলন করিলে ঐ পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান ক্রমশঃ পরিপক হয়। অতএব উহার জন্ম প্রথমে মুমুকুর এই ন্যারশাস্ত্রের অধায়ন এবং প্রবণ ও চিন্তন সতত কর্ত্তব্য। মহর্ষি পরে আরও বলিরাছেন যে, খাঁহারা "তদ্বিদা" অর্থাৎ এই স্থায়বিদ্যাবিজ্ঞ বাক্তিবিশেষ, তাঁহাদিগের সহিত সংবাদও কর্ত্তবা। স্নতরাং ভজ্জন্তও এই ন্যায়বিদ্যা আবশুক, ইহা বার্থ নহে। "তদ্বিদ্য"দিগের সহিত সংবাদের প্রয়োজন বা ফল কি ৭ ইহা ব্যক্ত করিতে ভাষাকার পরে বলিয়াছেন যে, উহা "প্রজ্ঞাপরিপাকার্য"। "প্রজ্ঞা" অর্থাৎ মননরূপ পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞানের পরিপাকের জন্ম উহা কর্ত্তব্য। পরে ঐ "পরিপাক" বলিয়াছেন,— সংশয় ছেদন, অবিজ্ঞাত পদার্থের বোধ, এবং প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত পদার্থের তর্কের দ্বারা অভ্যন্তজ্ঞা। অর্থাৎ আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন নিত্য পদার্থ, ইহা যুক্তির দারা মনন করিলেও আবার কোন কারণে ঐ বিষয়ে সংশয় জন্মিলে তথন স্থায়শান্তজ্ঞ গুরু প্রভৃতির নিকটে যাইয়া "বাদ" বিচার করিলে ঐ সংশয় নিবৃত্তি হয়। যাহা অবিজ্ঞাত অর্থাৎ বিশেষরূপে বুঝা হয় নাই, সামাগ্র জ্ঞান জিন্মলেও বে বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান জন্ম নাই, তিৰ্ময়ে বিশেষ জ্ঞান জন্ম ৷ এবং বাহা "অধ্যবদিত" অর্থাৎ প্রমাণ দারা নিশ্চিত হইয়াছে, তিষ্বিষ্মে ঐ প্রমাণের সহকারী তর্ক-বিশেষ দারা ঐ প্রমাণকে সবল ব্রিলে ঐ নিশ্চর দৃঢ় হয়। তর্ক, দংশরবিষয় পদার্থদ্বরের মধ্যে একটীর নিষেধের দারা অপরটীকে প্রমাণের বিষয়রূপে অনুজ্ঞা করে, ইহা ভাষ্যকার পূর্বের বলিয়াছেন (প্রথম খণ্ড, ৩০৫ পূঠা দ্রষ্টবা)। ফলকথা, পূর্বের্নাক্ত তদিন্য-দিগের সহিত সংবাদ করিলে বে, পূর্ব্বোক্ত সংশয় নিবৃত্তি প্রভৃতি হয়, উহাই প্রজ্ঞার পরিপাক। তাই ঐ সমস্ত হইলে তথন সেই মননরূপ পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান পরিপক হইয়াছে, ইহা বলা হইয়া থাকে। স্ত্রোক্ত "সংবাদ" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে ভাষ্যকার সর্বশেষে বলিয়াছেন,—"সম্মাবাদঃ সংবাদঃ।" অনেক প্সতকেই "দমায় বাদঃ দংবাদঃ" এইরূপ পাঠ আছে। কিন্তু ঐ পাঠ প্রকৃত বলিয়া বুঝা যায় না। "সময়াবাদঃ সংবাদঃ"—এই পাঠও কোন পুস্তকে দেখা যায় এবং উহাই

প্রকৃত পাঠ বলিয়া বুঝা যায়। "সময়া" শব্দ সমীপার্থক অবায়। "সময়া" অর্থাৎ নিকটে যাইয়া যে "বাদ," তাহাই এই স্ত্রোক্ত "সংবাদ"—ইহাই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত বুঝা যায়। অর্থাৎ স্ত্রোক্ত "সংবাদ" শব্দের অন্তর্গত "সং" শব্দের অর্থ এখানে সমীপ। সমীপে যাইয়া বাদই 'সংবাদ"। ভাষ্যকার ইহা ব্যক্ত ক্রিবার জন্মই ব্যাখ্যা ক্রিয়াছেন,—"সময়াবাদঃ সংবাদঃ।" পরবর্তী স্ত্রের দ্বারাও ইহাই বুঝা যায় ॥৪৭॥

#### ভাষ্য। "তদ্বিদ্যৈশ্চ সহ সংবাদ" ইত্যবিভক্তার্থং বচনং বিভজ্যতে—

অনুবাদ। "এবং তন্বিদ্যদিগের সহিত সংবাদ কর্ত্ত্রব্য" এই অবিভক্তার্থ বাক্য বিভাগ করিতেছেন, অর্থাৎ পরবর্ত্তী সূত্রের দ্বারা পূর্ববসূত্রোক্ত ঐ অক্ষ্টুটার্থ বাক্য বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিতেছেন—

# সূত্র। তং শিষ্য-গুরু-সব্রন্মচারি-বিশিষ্টশ্রোন ২র্থিভিরনসূয়িভিরভূ্যপেয়াং ॥৪৮॥৪৫৮॥

অনুবাদ। অস্যাশ্য শিষ্য, গুরু, সত্রন্ধারী অর্থাৎ সহাধ্যায়ী এবং বিশিষ্ট অর্থাৎ পূর্বেরাক্ত শিষ্যাদি ভিন্ন শাস্ত্রবৃদ্ধ শ্রেরার্থাদিগের সহিত অর্থাৎ মুক্তিরূপে শ্রেরাঃপদার্থে শ্রন্ধান্ বা মুমুক্ষু পূর্বেরাক্ত শিষ্যাদির সহিত সেই "সংবাদ" অভিমুখে উপস্থিত হইয়া প্রাপ্ত হইবে। [ অর্থাৎ অস্য়াশ্য পূর্বেরাক্ত শিষ্যাদির সহিত "বাদ" বিচার করিয়া তত্ত্ব-নির্ণয় করিবে। ]

#### ভাষ্য। এত্রিগদেনৈর নীতার্থমিতি।

অনুবাদ। "নিগদ" অর্থাৎ সূত্রবাক্যদারাই এই সূত্র "নীতার্থ" ( অবগতার্থ )। অর্থাৎ সূত্রপাঠের দারাই ইহার অর্থ বোধ হওয়ায় ইহার ব্যাখ্যা অনাশ্যক।

টিপ্ননী। মহর্ষি পূর্ব্বিত্তে শেষে বলিয়ছেন,—"তদ্বিদান্চ সহ সংবাদঃ।" কিন্ত উহার অর্থ "বিভক্ত" (বিশেষলপে ব্যক্ত ) হয় নাই অর্থাৎ "তদ্বিদা" কিন্তুপ ব্যক্তিদিগের সহিত সংবাদ কর্ত্তিবা, তাহা বলা হয় নাই এবং তাঁহাদিগের সহিত কোথায় কি ভাবে ঐ সংবাদ করিতে হইবে, তাহাও বিশেষ করিয়া বলা হয় নাই। তাই মহর্ষি পরে এই স্থত্তের দ্বারা তাহা বলিয়াছেন। ফলকথা, পূর্ববিস্ত্রে শেষোক্ত ঐ অংশের বিভাগ বা বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যার জন্তুই মহর্ষি পরে এই স্থত্তিবী বলিয়াছেন। ভাষ্যকার মহর্ষির এই স্থত্তের উক্তরূপ উদ্দেশ্য বাক্ত করিয়াই এই স্থত্তের অবতরণা করিয়াছেন। কিন্তু পরে স্ত্রুপাঠের দ্বারাই ইহার অর্থবাধ হয়, ইহা বলিয়া উহার অর্থ ব্যাখ্যা করেন নাই। ভাষ্যকার পূর্বেকিক "মায়া-গর্ম্বর্ক-নৃগর-মৃগত্যুক্তিকাবদ্বা" (৩২শ)

স্থানেরও অর্থ ব্যাপ্যা করেন নাই; তবে দেখানে উহা কেন করেন নাই, তাহাও কিছু বলেন নাই। কিন্তু তাহা বলা আবশুক। তাই মনে হয়, ভাষ্যকার পরে আবশুক বোধে এথানে তাহা ঐ ভাবে বলিয়া গিয়াছেন। নচেৎ এথানে পরে তাঁহার "এতরিগদেনৈব নী তার্থমিতি"—এই কথা বলার প্রয়োজন কি ? তিনি ত আর কোন স্ত্রে ঐরপ কথা বলেন নাই। আমরা কিন্তু মন্দর্কিবশতঃ মহর্ষির এই স্ত্রবাক্যকে একবারে স্পত্তার্থ বলিয়া বুঝি না। উহার ক্রিয়াপদ ও কর্মপদের অর্থনংগতি স্থবোধ বলিয়া আমাদিগের মনে হয় না।

যাহা হউক, মূলকথা, মহর্ষি এই হতের দারা অস্থ্যাশ্যু শিষা, গুরু, সহাধ্যায়ী এবং ঐ শিষ্যাদি ভিন্ন শাস্ততৰক্ষ বিশিষ্ট শ্ৰেয়োৰ্থী অৰ্থাৎ মুক্তিবিষয়ে শ্ৰদ্ধাবান্ বা মুক্তিকামী ব্যক্তিই তাঁহার পূর্বস্থেতে কথিত "তদ্বিদ্য", ইহা প্রকাশ করিয়াছেন বুঝা যায়। এবং পূর্বস্থেত "সহ" শব্দ বোগে "তদিদ্যৈঃ" এই তৃতীয়া বিভক্তির বহুবচনান্ত গনের প্রয়োগ করায় এই স্থতে উহারই বিশেষ্য প্রকাশ করিতেই এই স্থতেও তৃতীয়া বিভক্তির বছবচনাস্ত পদের প্রয়োগ করিয়াছেন বুঝা ধার। এবং "অনস্থায়িভঃ" এই পদের ছারা ঐ শিয়াদির বিশেষণ প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ ঐ শিষ্য প্রভৃতি অস্থাবিশিষ্ট হইলে তাঁহাদিগের সহিত সংবাদ করিতে ঘাইবে না। কারণ, তাহাতে উহাদিগের জিগীষা উপস্থিত হইলে নিজেরও জিগীষা উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে আর ঐ স্থলে "বাদ"বিচার হইবে না। কারণ, জিগীধাশূগু হইরা কেবল তত্ত্ব নির্ণয়ের উদ্দেশ্রে যে বিচার হয়, তাহাকেই "বাদ" বলে। স্থতে "ত২" শব্দের দারা পূর্বস্থতের শোষোক্ত "দংবাদ"ই মহর্ষির বুদ্ধিস্থ বুঝা যায়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই স্থত্যোক্ত "অভ্যূপেরাৎ" এই ক্রিয়াপদে লক্ষ্য করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"তং তদ্বিদ্যাং।" কিন্তু এই ব্যাখ্যায় স্থত্রোক্ত তৃতীয়ান্ত পদের অর্থনংগতি এবং "তং" এই স্থলে একবচন প্রয়োগ সমীচীন বলিয়া বুঝা যায় না। তাৎপর্য্যটীকাকার লিথিয়াছেন,—"তদনেন গুর্বাদিভির্মাদং ক্রন্বা তত্ত্বনির্ণয় উক্তঃ।" অর্থাৎ এই স্থত্তের দারা শিষ্য, গুরু প্রভৃতির সহিত এবং গুরুও শিষ্য প্রভৃতির সহিত "বাদ"বিচার করিয়া তত্ত্বনির্ণয় করিবেন, ইহাই উক্ত হইয়াছে। নিজের তত্ত্বনির্ণয় দুঢ় করিবার জন্মও জিগীধাশূন্ম হইয়া তদ্বিয়ে "ব'দ" বিচার করিবেন এবং অভিমানশৃত্য হইয়া গুরুও শিষ্যের নিকটে উপস্থিত হইয়া এবং শিষ্যুও সহাধ্যায়ী প্রভৃতির নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত "বাদ"বিচার করিয়া তত্ত্ব-নির্ণর করিবেন। তাই মহর্ষি, স্থত্রশেষে বলিয়াছেন,—"এভাপেয়াৎ"। তাৎপর্যাটীকাকার উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"অভ্যূপেয়াদভিমুখমুপেতা জানীয়াদ্গুর্নাদিভিঃ সহেতার্থঃ।" অর্থাৎ অভি-মুখে উপস্থিত হইয়া গুরু প্রভৃতির সহিত পূর্দ্নস্থাক্ত "সংবান" জানিবে। কিন্তু এই ব্যাখ্যায় গুরু প্রভৃতির সহিত "সংবাদ" করিবে, এই বিবক্ষিত অর্থ ব্যক্ত হয় না। স্থাত্রে "তং (সংবাদং) অভ্যূপেয়াৎ" এইরূপ যোজনাই স্থত্রকারের অভিনত, ইহা পরবন্তী স্থত্তের ভাষ্যারম্ভে ভাষ্যকারের কথার দ্বারাও ব্যক্ত আছে। আমাদিগের মনে হয়, স্থত্তে "অভাপেয়াৎ" এই ক্রিয়াপদের দ্বারা অভিমুখে উপস্থিত হইন্না প্রাপ্ত হইবে, এইরূপ অর্থ ই মহর্ষির বিবক্ষিত। গত্যর্থ ধাতুর প্রাপ্তি অর্থও প্রদিদ্ধ আছে। তাহা হইলে স্ত্রার্থ ব্ঝা যায় যে, অম্য়াশ্স্ম শিষ্যাদিব অভিমুখে উপস্থিত

1

হইরা তাঁহাদিগের সহিত সেই "সংবাদ" (তত্ত্বনির্ণয়ার্থ "বাদ"বিচার) প্রাপ্ত ইইবে অর্থাৎ উহা অবলম্বন করিবে। তাহা হইলে এরপ শিবাাদির সহিত "বাদ" বিচার করিয়া তত্ত্ব নির্ণয় করিবে, এই তাৎপর্যার্থ ই উহার দ্বারা প্রকটিত হয়। আরও মনে হয়, এই ফ্ত্রে মহর্ষির "অভ্যুপেয়াৎ" এই ক্রিয়াপদের দ্বারা তাঁহার পূর্বেফ্রোক্ত সংবাদ" শব্দের অর্থ যে সমীপে উপস্থিত হইয়া "বাদ", ইহাও বিভক্ত বা ব্যাঝ্যাত হইয়াছে এবং এই উদ্দেশ্থেই মহর্ষি এই ফ্ত্রে এরপ ক্রিয়াপদের প্রয়োগ করিয়াছেন। তদকুসারেই ভাষ্যকার পূর্বেফ্র-ভাষ্যের শেষে বলিয়াছেন,— সময়াবাদঃ সংবাদঃ।" কেবল তত্ত্ব নির্ণয়াদেশ্থে জিলীয়াশ্র্য হইয়া যে বিচার বা "কথা" হয়, তাহার নাম "বাদ" (প্রথম থণ্ড, ৩২৬ পৃষ্ঠা ক্রপ্তরা)। গুরু, শিষ্যের সহিত্ত "বাদ" বিচার করিয়া তত্ত্ব-নির্ণয় করিবেন। শিষ্য নিকটে উপস্থিত না থাকিলে তত্ত্ব-নির্ণয়ের অভ্যাবশ্রকতাবশতঃ তিনিই সাগ্রহে শিষ্যের নিকটে উপস্থিত হইবেন। সাধনা ও উদ্দেশ্যের গুরুত্বের মহিমার প্রকৃত গুরুত্ব এর্মান নির্বাচনানতা, সারল্য ও সদ্বৃদ্ধি উপস্থিত হইয়া অব্যাহত থাকে। ঋষিগণ ও ভারতের প্রাচীন গুরুগণ নিজের শিষ্যকে তাঁহার সাধনা ও তত্ত্বনির্ণয়ের প্রধান সহায় মনে করিতেন। মহর্ষি গোতমও এই ফ্রে শিষ্যের প্রপ্রাধান ত্বরাছিন। মহর্ষি গোতমও এই ফ্রে শিষ্যের প্রপ্রাধান ত্বরাছাল। স্বধী পাঠক ইহা লক্ষ্য করিবেন॥৪৮॥

ভাষ্য। যদি চ মন্মেত — পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহঃ প্রতিকূলঃ পরস্থেতি'। অনুবাদ। যদিও মনে কর, পক্ষ প্রতিপক্ষ পরিগ্রহ অপরের (পূর্ব্বসূত্রোক্ত শিষ্য ও গুরু প্রভৃতির) প্রতিকূল অর্থাৎ তজ্জ্য তাঁহাদিগের সহিত বাদবিচারও উচিত নহে, (এ জন্ম মহর্ষি পরবর্ত্তী সূত্র বলিয়াছেন)।

## সূত্র। প্রতিপক্ষহীনমপি বা প্রয়োজনার্থমথিতে ॥ ॥৪৯॥৪৫৯॥

অনুবাদ। অথবা অর্থিত্ব (কামনা) অর্থাৎ তব্বজিজ্ঞাসা উপস্থিত হইলে "প্রয়োজনার্থ" অর্থাৎ তব্বজ্ঞান নির্ণয়রূপ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্ম প্রতিপক্ষহীন ভাবে অর্থাৎ নিজের পক্ষ স্থাপন না করিয়া, সেই "সংবাদ" অভিমুখে উপস্থিত হইয়া প্রাপ্ত হইবে।

ভাষ্য। "তমভুংপেয়া"দিতি বর্ত্তে। পরতঃ প্রজামুপাদিৎসমান-স্তত্ত্ব-বুভুৎসাপ্রকাশনেন স্বপক্ষনবস্থাপয়ন্ স্বদর্শনং পরিশোধ্য়েদিতি। স্বান্ত্রেকানাং দর্শনানিং।

<sup>&</sup>gt;। यक्ति মন্তেত "পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহঃ প্রতিকূলঃ পরস্ত"—ওর্বাদেওমান ব'লোংপুটিত ইতি,—তত্তেকং স্ত্র-মুপ্তিষ্ঠতে।— তাৎপর্যাটকা।

২। গুর্বাদিকৃত।দ্বিচারাৎ পূর্বাপক্ষোচ্ছুদেন সিশ্ধ স্তব্যবস্থাপনলক্ষণাৎ স্বর্শনং পরিশোধরেও। "এন্সোন্ত-প্রতানীকানি চ প্রবাহ্নকানাং দর্শনানি" অধ্ক্রপরিতাগোন যুক্তপরিগ্রহণেনচ পরিশোধরেকিতি সম্বর্গতে।—তাৎপর্যাসীকা।

অনুবাদ। "তমভ্যুপেয়াৎ" ইহা বর্ত্তমান আছে অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্র হইতে ঐ পদবয় অথবা "তং" ইত্যাদি সমস্ত সূত্রবাক্যেরই এই সূত্রে অনুবৃত্তি অভিপ্রেত। ( তাৎপর্য্য ) অপর ( গুর্ব্বাদি ) হইতে "প্রজ্ঞা" ( তত্বজ্ঞান ) গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া —তত্বজিজ্ঞাসা প্রকাশের দারা নিজের পক্ষ স্থাপন না করিয়া নিজের দর্শনিক পরিশোধিত করিবেন। এবং "প্রাবাত্ত্বক" দিগের অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন মতবাদী দার্শনিক-দিগের পরম্পার বিরুদ্ধ দর্শনসমূহকে পরিশোধিত করিবেন।

টিপ্পনী। কেহ বলিতে পারেন যে, পূর্ব্বস্থত্তে শিষ্যাদির সহিত যে, বাদবিচার কর্ত্তব্য বলা হইয়াছে, তাহাও মুমুক্ষুর পক্ষে উচিত নহে। কারণ, বাদবিচারেও পক্ষপ্রতিপক্ষ পরিগ্রহ আবশুক। অর্থাৎ একজন বাদী হইয়া নিজের পক্ষ স্থাপন করিবেন; অপরে প্রতিবাদী হইয়া উহার খণ্ডন করিয়া তাঁহার নিজ পক্ষ স্থাপন করিবেন। বাদীর ঘাহা পক্ষ, তাহা প্রতিবাদীর প্রতিপক্ষ। প্রতিবাদীর যাহা পক্ষ, তাহা বাদীর প্রতিপক্ষ। স্কুতরাং ঐ পক্ষপ্রতিপক্ষ পরিগ্রহ উভয়ের পক্ষেই প্রতিকূল। স্নতরাং উহা করিতে গেলে উভয়েরই রাগদ্বেষাদি উপস্থিত হইতে পারে। অনেক সময়ে তাহা হইয়াও থাকে। বাদী ও প্রতিবাদী জিগীয়া শৃত্ত হইয়া বিচারের আরম্ভ করিলেও পরে জিগীয়ার প্রভাবে জল্প ও বিভণ্ডায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, ইহা অনেক স্থলে দেখাও যায়। অভএব ষিনি মুমুক্ষ্ণ, তিনি কাহারও শহিত কোনজপ বিচারই করিবেন না। মহর্ষি এ জন্ম পরে আবার এই স্থুত্রটি বলিয়াছেন। ভাষ্যকার মহর্ষির পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়া এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যে প্রথমে "ধদিদং মন্তেত" এইরূপ পঠিই সকল পুস্তকে দেখা যায়। কিন্ত তাৎপর্য্যাটীকাকার এখানে "যদি চ" ইত্যাদি ভাষ্যপাঠই উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং উহাই প্রকৃত পাঠ বুঝা যায়। ভাষ্যকার "যদি" শব্দের দারা স্থচনা করিয়াছেন যে, বাদবিচারে প্রবৃত্ত হইলেও যাহাদিগের রাগদ্বেম্নক জিগীষা উপস্থিত হয়, তাহারা ত মুমুকুই নহে, তাহারা বাদবিচারে অধি-কারীও নহে। কিন্তু বাঁহারা শ্রেয়োথা অর্থাৎ মুমুক্ষ্, বাঁহারা বহুদাধনদম্পন্ন, স্কুতরাং অফ্য়াদি-শূক্ত, তাঁহারা তত্ত্বনির্ণয়ার্থ বাদবিচারে প্রবৃত্ত হইলে কখনই তাঁহাদিগের রাগদ্বেম্লক জিগীয়া জন্মে না। পূর্বেহত্তে এরপ ব্যক্তির সহিতই বাদবিচার কর্ত্তব্য বলা হইরাছে। স্কুতরাং তাঁহাদিগের তত্ত্বনির্ণয়র্থ যে পক্ষ প্রতিপক্ষ পরিগ্রহ, উহা অপরের প্রতিকূল হইতেই পারে না। তবে যদি কেছ কোন স্থলে এরপ আশঙ্কা করেন, তজ্জন্তই মহর্ষি পক্ষান্তরে এই স্থত্তের দ্বারা উপদেশ করিয়াছেন যে, অথবা প্রতিপক্ষহীন বেরূপে হয়, দেইরূপে অর্থাৎ অপরের প্রতিপক্ষ যে নিজের পক্ষ, তাহার সংস্থ্-পন না করিয়াই অভিমূথে যাইয়া সেই "সংবাদ" প্রাপ্ত হইবে। পূর্ব্বস্থূত হইতে "তং অভ্যূপেয়াৎ" এই বাক্যের অন্নবৃত্তি এই স্থাত্ত মহর্ষির অভিপ্রেত। স্থাত্তে "প্রতিপক্ষহীনং" এই পদটী ক্রিয়ার বিশেষণ-পদ। "প্রতিপক্ষহীনং বথা স্থাত্তথা তমভ্যুপেরাৎ" এইরূপ ব্যাখ্যাই মহর্ষির অভিমত। স্ত্রে "অপি বা" এই শক্ষী পক্ষান্তরদ্যোতক। পক্ষান্তর স্চনা ক্রিতেও ঋষিবাক্যে **অন্ত**র্ভ

"অপি বা" এই শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়'। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই স্থতে "বা" শব্দকে নিশ্চয়ার্থক বলিয়াছেন। কিন্তু "অপি" শব্দের কোন উল্লেখ করেন নাই।

ভাষ্যকার মহর্ষির এই স্থত্তোক্ত উপদেশের তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, মুমুক্ষ্ পূর্ব্ব-স্থ্যোক্ত গুরুপ্রভৃতি হইতে তত্ত্তান গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাদিণের নিকটে যাইয়া নিজের তত্ত্বজিজ্ঞাসা প্রকাশপূর্ব্বক নিজের পক্ষস্থাপন না করিয়া নিজের দর্শনকে পরিশোধিত করিবেন এবং ভিন্ন ভিন্ন মতবাদী দার্শনিকগণের পরস্পার বিরুদ্ধ দর্শনসমূহও পরিশোধিত করিবেন। তাৎপর্য্য-টীকাকার ঐ কথার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন বে, তত্ত্বজিজ্ঞাস্থ মুমুক্ষু গুরু প্রভৃতির নিকটে উপস্থিত হইয়া 'আমি শরীরাদি পদার্থ হইতে আত্মার ভেদ বুঝিতে ইচ্ছা করি' ইহা বলিয়া নিজের তত্ত্বজিজ্ঞাসা প্রকাশ করিবেন, কিন্তু নিজের কোন পক্ষ স্থাপন করিবেন না। তথন ঐ গুরু প্রভৃতি উক্ত বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষ প্রকাশ ও উহার থণ্ডনপূর্ব্বক দিদ্ধান্ত হাপন পর্য্যন্ত যে বিচার করিবেন, তাহা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিয়া, উহার দারা নিজের দর্শন অর্থাৎ উক্ত বিষয়ে পূর্ব্বজাত জ্ঞান-বিশেষকে পরিশোধিত করিবেন এবং পরস্পর বিরুদ্ধ যে সমন্ত দর্শন আছে, তাহাও তন্মধ্যে অযুক্ত পরিত্যাগ করিয়া ও যুক্ত গ্রহণ করিয়া পরিশোধিত করিবেন। অর্থাৎ কোন পক্ষ স্থাপন না করিয়া কেবল তত্ত্বজিজ্ঞাস্থ হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অপরের বিচার শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাস্ত তত্ত্ব বুঝিয়া লইলে সেথানে অপরের প্রতিকূল কিছুই না থাকায় জিগীধার কোন সম্ভাবনা বা আশঙ্কা থাকে না। यहिও গুরু প্রভৃতিক্বত সেই বিচার সেথানে "বাদ" হইতে পারে না। কারণ, উভয় পক্ষের সংস্থাপন না হইলে "বাদ" হয় না। তথাপি দেই বিচারেও কাহারও জিগীয়া না না থাকায় এবং বাদের স্তায় উহাও তত্ত্বনির্ণয় সম্পাদন করায় উহা বাদকার্য্যকারী বলিয়া। বাদতুল্য। তাই উহাকেও গৌণ অর্থে পূর্বাস্থ্য "দংবাদ" বলা হইয়াছে।

ভাষ্যে স্থাপনি শব্দের দারা তত্ত্ব-জিজ্ঞাস্থর পূর্বজাত জ্ঞানবিশেষই বিবক্ষিত বুঝা যায়। তাঁহার পূর্বজাত জ্ঞান কোন অংশে ভ্রম হইলে তাহা বুঝিরা, পরজাত জ্ঞানে যে যথার্থতা বোধ হয়, তাহাই ঐ জ্ঞানের পরিশোধন। গুরু প্রভৃতির নিকট হইতে পুনর্বার জ্ঞাত তত্ত্ব বিষয়ে বিচার শ্রবণ করিলে নিজের সেই জ্ঞানের পরিশোধন হয় এবং উহা স্থান্চ তত্ত্বনির্ণয় উৎপন্ন করে। এবং ভিন্ন ভিন্ন মতবাদী দার্শনিকগণের যে সমস্ত পরস্পার বিরুদ্ধ দর্শন, তন্মহো যাহা অযুক্ত, তাহার ত্যাগ ও যাহা যুক্ত, তাহার প্রহণই উহার পরিশোধন। ভাষ্যকারের শেষোক্ত "দর্শন" শব্দ মতবিশেষ বা সিদ্ধান্তবিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হইরাছে বুঝা যায়। "দর্শন" শব্দ যে, জ্ঞানবিশেষের ক্যায় দার্শনিক মত্তিশেষ এবং সেই মতপ্রতিপাদক শাস্ত্রবিশেষ অর্থেও প্রাচীন কালে প্রযুক্ত হইরাছে এবং পরস্পার বিরুদ্ধ দার্শনিক মতগুলি প্রবাদ" নামেও কথিত হইরাছে, এ বিষয়ে পূর্কের আলোচনা করিরাছি (তৃতীয় থপ্ত, ১৮০ পৃগ্রা দ্বেইরা)। যোগদর্শন ভাষ্যেও সাংখ্য ও যোগাদিকে প্রবাদ" বলা

১। **"বিজাতিভো ধনং লিপেনং প্রশক্তেভো বিজো**রমঃ।

অপি বা ক্তিয়াদ্বৈশ্বে :--ইতা। দি "প্র ঘ্রিন্তরিবেকে উক্ত বাবিবচন।

হইয়াছে'। যাঁহারা কোনও নতবিশেষকে আশ্রন্ন করিয়া পরমত খণ্ডনপূর্ব্বক দেই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন, তাঁহারা "প্রাবাহ্নক" বলিয়া কথিত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের "দর্শন" অর্থাৎ মতসমূহের মধ্যে বেগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ অর্থাৎ মুমুক্লুর নিজের অধিগত সিশ্ধান্তের বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিভাত হয়, দেই সমন্ত মতেরও পরিশোধন করিতে হইবে, ইহাই ভাষাকারের তাৎপর্য্য। তাই ভাষাকার বিশেষণপদ বলিয়াছেন—"অভোল্যপ্রতানীকানি।" উহার ব্যাখ্যা "পরস্পর-বিরুদ্ধানি" ॥৪৯॥

#### তত্ত্তানবিবৃদ্ধি-প্রকরণ সমাপ্ত ॥৫॥

ভাষ্য। স্বপক্ষরাগেণ চৈকে ন্যায়মতিবর্ত্তন্তে, তত্ত্র-

অনুবাদ। কেহ কেহ নিজের পক্ষে অনুরাগবশতঃ ন্যায়কে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান হন, অর্থাৎ তাঁহারা ন্যায়াভাসের দ্বারা অশাস্ত্রীয় বিপরীত পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য উপস্থিত হন, সেই স্থলে—

### সূত্র। তত্ত্বাধ্যবসায়-সংরক্ষণার্থং জম্প-বিতত্তে, বীজ-প্রব্যোহ-সংরক্ষণার্থং কন্টকশাখাবরণবং॥৫০॥৪৬০॥

অনুবাদ। বীজ হইতে উৎপন্ন অঙ্কুরের সংরক্ষণের নিমিত্ত কণ্টক-শাখার দ্বারা আবরণের গ্রায় তত্ত্ব-নিশ্চয়ের সংরক্ষণের নিমিত্ত জল্প ও বিতণ্ডা কর্ত্তব্য ।

ভাষ্য। অনুৎপন্নতত্ত্বজ্ঞানানামপ্রহীণদোষাণাং তদর্থং ঘটমানানা-মেতদিতি।

অনুবাদ। "অনুৎপন্নতক্তজান" অর্থাৎ যাঁহাদিগের মননাদির দারা স্থদৃঢ় তত্ত্বনিশ্চয় জন্মে নাই এবং ''অপ্রহীণদোষ" অর্থাৎ যাঁহাদিগের রাগদ্বোদি দোষ প্রকৃষ্টরূপে ক্ষীণ হয় নাই, কিন্তু তন্নিমিত্ত ''ঘটমান" অর্থাৎ সেই তত্ত্বনিশ্চয়াদির জন্ম যাঁহারা প্রযন্ন করিতেছেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে এই সূত্র কথিত হইয়াছে।

টিপ্পনী। অবশ্রুই প্রশ্ন হইবে যে, তত্ত্ব-নির্ণয়ের জন্ম পুর্ব্বোক্ত শিষ্য প্রভৃতির সহিত "বাদ"-বিচার কর্ত্তব্য হইলেও "জল্ল" ও "বিতগু।"র প্রয়োজন কি ? মহর্ষি প্রথম হুত্তে "জল্ল" ও "বিতগু।"র তত্ত্বজ্ঞানকেও নিঃশ্রেষদলাভের প্রয়োজক কিরপে বলিয়াছেন ? মোক্ষদাথন তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের জন্ম উহার ত কোন আবশ্রুকতাই বুঝা যায় না। তাই মহর্ষি পরে আবার এই প্রকরণ আরম্ভ করিয়া প্রথমে এই হুত্তের দ্বারা বলিয়াছেন যে, তত্ত্বনিশ্চর সংরক্ষণের নিমিত্ত জল্ল ও বিতগু। কর্ত্তব্য। তাই শেষোক্ত এই প্রকরণ "তত্ত্বজ্ঞান-পরিপালন-প্রকরণ" নামে ক্থিত হইয়াছে। ভাষ্যকার

১। "দাংখাযোগাদহন্ত প্রবাদাঃ" ইত্যাদি যোগদর্শনভাষা ।৪।২১।

মহর্ষির এই স্থত্রোক্ত উপদেশের মূল কারণ ব্যক্ত করিয়া এই স্থত্তের অবতারণা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, কেহ কেহ নিজের পক্ষে অন্তরাগ্রশতঃ অর্থাৎ যে কোনরূপে নিজপক্ষ সমর্থনোদ্ধেশ্র স্তায়কে অতিক্রম করিয়া বিচার করিতে উপস্থিত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ তাঁহারা নাস্তিক্যবশতঃ ন্তারাভাসের ঘারা অশাস্ত্রীয় মতের সমর্থন করিয়া আস্তিকের তত্ত্বনিশ্চয়ের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকেন। সেই স্থলেই মহর্ষি এই স্থতের দারা তত্ত্ব-নিশ্চর সংরক্ষণার্থ জল্প ও বিভণ্ডা কর্দ্তব্য বলিয়াছেন। মহর্ষি শেষে ইহার দৃষ্ঠান্ত বলিয়াছেন যে, যেমন বীজ হইতে উৎপন্ন অঙ্কুরের সংরক্ষণের জন্ম কণ্টক-শাথার দ্বারা আবরণ করে। অর্থাৎ কোন ক্ষেত্রে কোন বীজ রোপণ করিলে যথন উহা হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তথন গো মহিবাদি পণ্ডগণ উহা বিনষ্ট করিতে পারে এবং অনেক সময়ে তাহা করিয়া থাকে। এ জন্ম ঐ সময়ে উহার রক্ষাভিলাষী ব্যক্তি কণ্টকযুক্ত শাখার দারা উহার আবরণ করিয়া থাকে। তাহা করিলে তথন গোমহিষাদি পশু উহা বিনষ্ট করিতে যায় না। বিনষ্ট করিতে গেলেও সেই শাখাস্থ কণ্টকের দারা আহত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়। স্কুতরাং ঐ অঙ্কুরের সংরক্ষণ হয়। ক্রমে উহা হইতে ধান্তাদি বুক্ষের স্বষ্টি হয় এবং উহা পরিপক হইয়া স্কুদুঢ় হয়। অন্তত্ত ঐ কণ্টকশাথা মগ্রাহ্ম হইলেও যেমন অন্তুরের রক্ষার্থ কোন স্থলে উহাও প্রাহ্ম এবং নিতান্ত আবশ্রক, তদ্রুপ জন্ন ও বিতপ্তা অন্তত্ত অগ্রাহ্ম হইলেও চুর্দান্ত নান্তিকগণ হইতে অঙ্কুরসদৃশ তত্ত্বনিশ্চয় সংরক্ষণের নিমিত্ত কোন স্থলে কণ্টক-শাধার সদৃশ জন্ন ও বিত্তত্তা প্রাহ্ন ও নিতান্ত আবশ্রক। উহা গ্রহণ করিলে নান্তিকগণ পরাজয়-ভয়ে আর নিজ্পক্ষ সমর্থন করিতে প্রবৃত্ত হইবে না। প্রবৃত্ত হইলেও নানা নিগ্রহরূপ কণ্টকের দ্বারা ব্যথিত হইদ্বা সেই স্থান ত্যাগ করিয়া যাইবে। স্থতরাং আর নাস্তিক-সংদর্গের সম্ভাবনা না থাকায় শাস্ত্র হইতে শ্রুত তত্ত্বের মননের কোন বাধা হইবে না, দেই মনন্ত্রণ তত্ত্বজ্ঞানের অপ্রামাণ্যশঙ্কাও জ্মিবে না। স্কৃতরাং ক্রমে উহা পরিপক হইবে। পরে সমাধিবিশেষের অভ্যাদের দারা শেই শ্রুত ও যুক্তির দারা মত অর্থাৎ বর্থার্থরূপে অন্তমত তত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইলে মোক্ষ হইবে। ফলক্থা, মুমুক্ষু ব্যক্তি সমাধিবিশেষের অভ্যাস দারা তাঁহার শ্রুত ও মত তত্ত্বেরই সাক্ষাৎকার করিবেন। কারণ, শ্রুতিতে শ্রুবণ ও মননের পরে নিদিধাাসন উপদিষ্ট হইয়াছে। স্মূতরাং নিদিধাাসন দারা সাক্ষাৎকরণীয় সেই তত্ত্বেরই প্রথমে শ্রবণ ও মনন আবিশ্রক। কিন্তু প্রথমে শাস্ত্র হইতে তব্ব শ্রবণ করিয়া মনন আরম্ভ করিলে বা তৎপূর্ক্বেই যদি নান্তিকগণ কুতর্কদারা বেদাদি শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য সমর্থনপূর্ব্যক তাঁহার সেই অঙ্কুরসদৃশ শ্রবণরূপ জ্ঞানকে বিনিষ্ট করে অর্থাৎ সেই জ্ঞানের ভ্রমত্ব শক্ষা উৎপন্ন করে, তাহা হইলে তাঁহার আর তত্ত্বদাক্ষাৎকারের আশাই থাকে না। কারণ, "দংশ্বাত্মা বিনশ্রতি"। স্থতরাং তথন তাঁহার সেই শ্রবণরূপ তত্ত্বনিশ্চয়ের সংরক্ষণের নিমিত্ত নাস্তিকের সহিত জন্ন ও বিতণ্ডাও কর্ত্তব্য। পুর্কোৎপন্ন তত্ত্বনিশ্চয়ে ভ্রমত্বনিশ্চয় বা সংশ্যের অনুৎপত্তিই তন্ত্রনিশ্চমের সংরক্ষণ। মহর্ষি-স্থানাক্ত দুষ্টান্তে প্রণিধান করিলে তাঁহার পূর্বেরাক্তরূপ তাৎপর্যাই আমরা বুঝিতে পারি।

কিন্তু ভাষ্যকার পরে "অনুৎপন্নতত্ত্বজ্ঞানানাং" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা বলিয়াছেন যে, যাঁহা-

12

দিগের তর্ত্তান জন্মে নাই এবং রাগছেষাদি দোঘের প্রকৃষ্ট ক্ষয় হয় নাই, কিন্তু তত্ত্তানাদির জন্ম প্রয়য় ক্রিতেছেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধেই এই সূত্র ক্থিত হইয়াছে। অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তিগণই প্রয়োজন হইলে স্থলবিশেষে জল্প ও বিতপ্তা করিবেন, ইহাই মহর্ষি এই স্থতের দ্বারা বলিয়াছেন। কিন্তু বাঁহা-দিগের কোনরূপ তত্তজান জ্যা নাই, খাঁহারা শাস্ত্র হইতেও তত্ত্ব প্রবণ করেন নাই, তাঁহাদিরে তক্ত নিশ্চর-সংরক্ষণ কিরাপে বলা যায়, ইহা চিন্তা করা আবশুক। অবশু ভাবী অন্ধুরের সংরক্ষণের ক্সায় ভাবী ভত্তনিশ্চয়ের সংরক্ষণও বলা যাইতে পারে। এবং ভাবী তত্তনিশ্চয়ের প্রতিবন্ধক নিবুত্তিই উহার সংরক্ষণ বলা যায়। কিন্তু তজ্জ্ম বিনি জন্ন ও বিতণ্ডা করিতে সমর্থ, যাঁহাকে মহর্ষি উহা করিতে উপদেশ করিয়াছেন, তিনি শাস্ত্র হইতে তত্ত্ব প্রবণ্ড করেন নাই, তিনি একেবারে অশাস্ত্রজ, ইহা ত কোনরপেই সম্ভব নহে। অতএব এখানে "অনুৎপন্নতত্ত্তান" শব্দের ছারা যাঁহাদিগের কোনরূপ তত্ত্বজ্ঞান জন্মে নাই, এইরূপ মর্থ ই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত বলিয়া বুঝা যায় না। কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্র হইতে তত্ব প্রবণ করিয়া, পরে এই ভায়শাস্ত্রের অধ্যয়নপূর্ব্বক তদত্মসারে মননের আরম্ভ করিরাছেন, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে দেই মনন ও "তদ্বিদ্য"দিগের সহিত সংবাদ সম্পন্ন হয় নাই, তাঁহাদিগকেই ঐ অবস্থায় ভাষাকার "মন্ত্রপন্ন তত্তজান" বলিয়াছেন বুঝা যায়। অর্থাৎ ভাষ্যকার এথানে মহর্ষির এই স্থায়শাস্ত্রদাধ্য সম্পূর্ণ মননক্ষপ তত্ত্বজ্ঞানকেই "তত্ত্ব-জ্ঞান" শব্দের দারা গ্রহণ করিয়াছেন। ঐরপ ব্যক্তিগণের ঐ সময়ে রাগদেষাদি দোষের প্রকৃষ্ট ক্ষয় হয় না। স্নতরাং তাঁহাদিগের জন্ন ও বিতণ্ডায় প্রবৃত্তি হইতে পারে। এবং তাঁহাদিগের ফ্রান্নশাস্ত্রের অধ্যয়নাদি-জম্ম জন্ন ও বিতপ্তার তত্ত্বজ্ঞান ও তদ্বিষয়ে দক্ষতাও জন্মিগাছে। স্মৃতরাং তাঁহারা স্থলবিশেষে জন্ন ও বিতণ্ডা করিয়া তত্ত্বনিশ্চয় রক্ষা করিতে পারেন ও করিবেন। কিন্তু খাহারা মননক্ষপ সাধনা সমাপ্ত করিয়া নিদিধাাদনের স্থাদূঢ় অভয় আদনে ব্যামাছেন, তাঁহাদিগের জল্প ও বিতপ্তার কোন প্রয়োজন হয় না। তাঁহাদিগের উহাতে প্রবৃত্তিও জন্ম না। তাঁহারা ক্রমে সমাধিবিশেষের অভ্যাদের দারা তত্ত্বাক্ষাৎকারলাতে অগ্রপ্র হইয়াছেন। তাঁহারা নির্জ্জন স্থানেই সাধনায় নির্ত থাকেন। তাঁহারা কোন নাস্তিক-সংসর্গ করেন না। তাঁহাদিগের জন-সংসদেও রতি নাই—"অরতির্জ্জন-সংসদি।"। গীতা)। স্নতরাং মহর্ষি তাঁহাদিগের জন্ত এই স্থান বাই। কিন্তু প্রথমে তাঁহানিগেরও সময়ে "বাদ"ও অত্যাবশুক হইলে "জল্ল"ও বিতও।" এই "কথা" এর কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত কথাত্রয়-ব্যবস্থা যে আগম্দিদ্ধ এবং শিষ্ট ব্যক্তির সহিত জল্প ও বিতপ্তার নিষেধ থাকিলেও অশিষ্ট নাস্তিকনিগের দর্পভক্ষের জন্ম কদাচিৎ উহাও যে কর্ত্তব্য, ইহা আচার্য্য রামান্তজের মতামুদারে শ্রীবৈষ্ণব বেষ্কটনাথও সমর্থন করিয়া গিয়াছেন । ॥৫০॥

<sup>&</sup>gt;। আগমসিদ্ধা চেয়ং কথাত্রয়ব্যবস্থা। "বাদজন্ধবিতও ভি"রিতাদিবচন ২। ভগবদ্গীতাভাষেত্পি "বাদঃ প্রবদ্তামহ"মিততা জন্ধবিতওটি কুর্পাতাং তত্ত্বনির্বায় প্রবৃত্তো বাদে। যাং দোহছমিতি বাংগানাং কথাত্রাং দর্শিতং। এতেন "বিপ্রং নির্জ্জিতা বাদতঃ," "ন বিগৃহ্য কথাং কুর্বা।"দিতাদিভির্জ্জনবিতওয়োনিয়েখে। শিষ্টবেষয় ইতি দর্শিতং। কদাচিদ্বাহামুদ্ ষ্টদর্শতাহ্বায় তয়োরপি কার্যাহাং।—"ভারপরি হাদ্ধি", বিতীয় আহ্নিক, ১৬৮ পৃঠা।

ভাষ্য। विष्णानिदर्वनानि जिन्ह পরেণাবজ্ঞায়মানস্ত—

অনুবাদ। এবং বিদ্যা অর্থাৎ আত্মবিদ্যা-বিষয়ে নির্বেদপ্রভৃতিবশতঃ অপর কর্ম্বক অবজ্ঞায়মান ব্যক্তির—

# সূত্র। তাভ্যাৎ বিগৃহ কথনৎ ॥৫১॥৪৬১॥\*

অনুবাদ। বিগ্রাহ করিয়া অর্থাৎ বিজিগীয়াবশতঃ সেই জল্প ও বিভণ্ডার দারা কথন কর্ত্তব্য।

ভাষ্য। "বিগৃছেতি" বিজিগীষয়া, ন তন্ত্ব-বুস্থ্ৎসয়েতি। তদেতদ্-বিদ্যাপরিপালনার্থং, ন লাভ-পূজা-খ্যাত্যর্থমিতি।

ইতি বাৎস্থায়নীয়ে ক্যায়ভাষ্যে চতুর্থোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥

অনুবাদ। "বিগৃহ" এই পদের দ্বারা বিজিগীযাবশতঃ, তত্ত্বজিজ্ঞাসাবশতঃ নহে, ইহা বুঝা যায়। সেই ইহা অর্থাৎ জিগীযাবশতঃ জল্প ও বিতণ্ডার দ্বারা কথন, "বিদ্যা" অর্থাৎ আত্মবিদ্যার পরিরক্ষণের নিমিত্ত —লাভ, পূজা ও খ্যাতির নিমিত্ত নহে, অর্থাৎ কোন লাভাদি উদ্দেশ্যে উহা কর্ত্তব্য নহে।

বাৎস্থায়ন-প্রণীত স্থায়ভাষ্যে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত॥

টিপ্পনী। ভাষ্যকার মহর্ষির এই শেষোক্ত স্থত্তের অবতারণা করিতে প্রথমে যে সন্দর্ভের অধ্যাহার করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, কেবল যে, ভাষ্যকারের পূর্ব্বে বিভা বিলানিব্বেদ প্রভৃতি কারণবশতঃ অপর কর্তৃক অবজ্ঞায়মান ব্যক্তিরও বিগ্রহ করিয়া সেই জ্বর ও বিতণ্ডার দারা কথন কর্ত্তব্য । ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত ঐ সন্দর্ভের সহিত স্ত্তের যোগ করিয়া স্ত্রার্থ বৃথিতে হইবে। "বিদ্যা" শক্ষের দারা এখানে সদিদ্যা বা আত্মবিদ্যারূপ আন্মীক্ষিকী বিদ্যাই ভাষ্যকারের অভিমত বৃঝা ধায়। ঐ বিদ্যা বিষয়ে যে বিরক্তি, তাহাই "বিদ্যানির্ব্বেদ"। ব্যহারা ঐ বিদ্যায় বিরক্ত, কিন্তু নাস্তিক-বিদ্যাদিতে অনুরক্ত, তাহার। সেই বিদ্যা-বিরক্তিবশতঃ অথবা শাভ

<sup>\*</sup> ন কেবলং তদর্বং ঘটমানানাং জল্প বিত্তে, অপিতু "বিদানির্কেদাদিভিন্দ পরেণাবজ্ঞারমানস্ত"—"তাজাং বিপৃথ কখন"মিতি স্থা। বস্তু খননিবিলসিত মিথাজ্ঞানাবলেপ ক্রিনিশ্বতয়া স্থিপাবৈরাপাথা লাভপ্রাথাজার্বিভরা ক্তেত্তিরীখরাণাং জনাধারাণাং প্রতো বেদরালন-পরলোকাদিদ্বণ প্রবৃত্ত প্রতি বাদী সমীচীনদ্বণম প্রভিত্তরাহনপত্ত অবতার্যা বিগৃহ্ত জল্প বিভাগাং তত্ত্বকথনং করোতি বিদ্যাপরিপালনার। মা ভূদীখরাণাং মতি-বিশ্বেশ তচ্চিরিতমন্বর্তিনীনাং প্রজানাং ধর্মবিপ্লব ইতি। ইদম্পি প্রয়োজনং জল্পবিতওয়োঃ। ন তু লাভ-থ্যাজ্যাদি দৃষ্টা। নহি প্রহিতপ্রতঃ পরমকাক্রিকা মুন্ধিভূষার্থং পরপাংক্রোপারম্প্রিদশতীতি।—তাৎপর্যাদিকা।

পূজাদি প্রাপ্তির উৎকট ইচ্ছা প্রভৃতি অন্ত কোন কারণবশতঃ বেদপ্রামাণ্যবিশ্বাদী আত্তিকদিগকে অবজ্ঞা করিয়া, তাঁহাদিগের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইন্না থাকেন এবং নানা স্থানে নানারূপে নাস্তিক-মতের প্রচার করেন। পূর্ব্ধকালে ভারতে অনেক স্থানে অনেক বার নাস্তিক-সম্প্রদায়ের প্রাত্নভাবে এরপ হইরাছে এবং এখনও অনেক স্থানে বেনাদি শাস্ত্রবিশ্বাসী বর্ণাশ্রমধর্মপক্ষপাতী ব্রাক্ষানিগের **অবজ্ঞা ও নি**ন্দার সহিত নাস্তিক মতের বক্তৃতা হইতেছে। পুর্ব্বোক্ত ঐরপ **হলে নাস্তিক** কর্ত্তক অবজ্ঞায়মান অস্তিকেরও বিগ্রহ ক্রিয়া কর্যাৎ বিহুয়েচ্ছাবশতঃ জন্ন ও বিত্তার ধারা তত্ত্বপন কর্ত্তব্য, ইহাই ভাষ্যকার মহর্ষির এই স্থাত্তের তাৎপর্য্য বলিয়া প্রার্ক্ষাক্ত সন্দর্ভের দারা প্রকাশ করিয়াছেন। এবং শেষে উহা যে আত্ম-বিদ্যার পরিরক্ষণের জন্মই মহর্ষি কর্ত্তব্য বলিয়াছেন—লাভ, পূজা ও খ্যাতির হুত কর্ত্তব্য বলেন নাই, ইহাও বলিয়াছেন। তাৎপর্য্য-টীকাকার ইহার তাৎপর্য্য স্থবাক্ত করিয়া বলিগাছেন যে, যে বাক্তি অর্থাৎ নাস্তিক নিজের দর্শনোৎপন্ন মিথা জ্ঞানের গর্মের ছর্মিনীততাবশতঃ অথবা সন্থিদ্যাবৈরাগ্যবশতঃ লাভ, পুজা ও খ্যাতির ইচ্ছায় জনসমাজের আশ্রয় রাজাদিগের নিকটে অদৎ হেতু বা কুতর্কের দ্বারা বেদ, ব্রাহ্মণ ও পরলোকাদি খণ্ডনে প্রবৃত্ত হয়, তাহার নিকটে তথন নিজের অপ্রতিভাবশতঃ তাহার মতের সমীচীন **খণ্ডন বা প্রাকৃত উত্তরের** ক্ষুর্ত্তি না হইলে জন্ন ও বিতপ্তার অবতারণা করিয়া, বিগ্রহ করিয়া আত্ম-বিদ্যার রক্ষার দারা ধর্মারক্ষক আন্তিক, স্মাম্মবিদ্যার রক্ষার্থ ভল্ল ও বিতণ্ডার দারা তব কথন করেন। কারণ, রাজাদিগের মতিবিভ্রমবশতঃ তাঁহাদিগের চরিতারবর্ত্তী প্রজাবর্গের ধর্মবিপ্লব না হয়, ইহাই উদ্দেশ্য। স্মৃতরাং ইহাও জন্পবিততার প্রয়োজন। কিন্ত কোন লাভ, পুজা ও খাতি প্রভৃতি দৃষ্টফল উহার প্রয়োজন নহে। মহর্ষি এক্লপ কোন দৃষ্টফলের জস্ত কোন স্থাংই জন্ধ ও বিভণ্ডার বর্ত্তব্যভার উপদেশ করেন নাই। কারণ, প্রহিতপ্রবৃত্ত প্রমকাঞ্লিক মুনি (গোতম) দৃষ্টফললাভার্স এরপ পরহঃখজনক উপায়ের উপদেশ করিতে পারেন না। ভাৎপর্যাটীকাকারের এই সমস্ত কথার দারা আমরা বুঝিতে পারি যে, প্রাচীন কালেও নাস্তিকসম্প্রনায়ের কুতর্কের প্রভাবে অনেক রাজা বা রাজতুলা ব্যক্তির মভিবিভ্রমবশতঃ প্রজাবর্গের মধ্যে ধর্মবিপ্লাব উপস্থিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ যুগের ইতিহাদেও ইহার অনেক দৃষ্টাস্ত বর্ণিত আছে। ঐরূপ স্থলে নাস্তিকসম্প্রদায়কে নিরস্ত করিয়া ধর্মবিপ্লব নিবারণের জন্ম ভারতের বর্ণাশ্রমধর্মকক বহু আচার্য্য তাহাদিগের মতের **থওন ও আ**স্তিক মতের সমর্থনপূর্ব্ধক প্রচার করিয়াছিলেন। তাহার ফলে ভারতের আত্মবিদ্যার ৰক্ষা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা নাস্তিকমত থণ্ডনে প্রকৃত উত্তরের ক্ষুর্ত্তিবশতঃ কোন অদৎ উ**ত্তরের** আশ্রম গ্রহণ করেন নাই। স্থলবিশেষে কেহ কেহ তাহাও আশ্রম করিয়া নাস্তিকসম্প্রদায়কে নিরস্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই অন্ত পণ্ডিতগণের স্থায় কোন লাভ, পুজা ও খ্যাতির উদ্দেশ্যে কুআপি জন্ন ও বিভণ্ডা করেন নাই। কারণ, মহর্ষি গোতম তাহা করিতে উপদেশ করেন নাই। তিনি বেরূপ স্থলে ও যেরূপ উদ্দেশ্যে এখানে ছইটী স্থ:এর দ্বারা "জন্ন" ও "বিভগু।"র কর্ত্তব্যতার উপদেশ ক্রিয়াছেন এবং প্রায়ন স্থানারের শেষে "ছল" ও "জাতি"র স্বরূপ বর্ণন ক্রিয়া পঞ্চন অধ্য বের প্রাধ্য অক্তিকে নানার শ "জাতি" বিভাগ ও লক্ষণাদি বলিয়াছেন, তাহা অধ্যয়নপূর্বক

প্রাণিন করিয়া ব্ঝিলে তাঁহাকে কুতর্কের শিক্ষক বলিয়া নিন্দা করা যায় না এবং কোনরূপ লাভ, পূজা বা খ্যাতির জন্মই এই ন্যায়শাস্তের অধ্যয়ন যে, তাঁহার অনভিমত, তাহাও বুঝা যায়।

স্তুরে "বিগৃহ্য" শক্তের দ্বারা বিজিগীয়াবশতঃই জন্ন ও বিতণ্ডা কর্ত্তব্য, ইহা স্থানিত হইয়াছে।
কারণ, বিজিগীয়্ব ব্যক্তিই অপরের সহিত বিগ্রহ করে। স্থান্তবাং বাদ, জন্ন ও বিতণ্ডার মধ্যে জিগীযাশৃত্তা তত্ত্বজিজ্ঞাস্থর পক্ষেই বাদ বিচার কর্ত্তব্য এবং জিগীয়্র পক্ষেই জন্ন ও বিতণ্ডা কর্ত্তব্য, এই
দিবান্তও এই স্থানে মহর্ষি 'বিগৃহ্য' এই পদের দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন। "বাদ" "জন্ন" ও
"বিতণ্ডা" এই ত্রিবিধ বিচারের নাম কথা। প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের প্রারম্ভে ভাষ্যকার
ইহা বলিয়াছেন। দেখানে ঐ ত্রিবিধ কথার লক্ষণাদিও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয়
আহ্নিকে (১৯শাংতশ) হুই স্থান্ত মহর্ষি নিজেও "কথা" শক্ষের প্রয়োগ করিয়াছেন। ঐ "কথা"
শক্ষ্টী "বাদ" জন্ন" ও "বিতণ্ডা"র বোধক পারিভাষিক শক্ষ। মহর্ষি বান্সীকিও গোতমোক্ত ঐ
পারিভাষিক "কথা" শক্ষের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা ব্র্যা যায়। তিনি গোতমের এই স্থানের স্তায়
দেখানে "কথা" শক্ষের প্ররের্গ "বিগৃহ্য" এই শক্ষেরও প্রয়োগ করিয়াছেন'। কিন্ত মহর্ষি গোতম এই
স্থানে স্বল্লাকর "কথা" শক্ষের প্রয়োগ না করিয়া "কথন" শক্ষের প্রয়োগ করায় উহার দ্বারা
বচনরূপ কথনই তাঁহার বিবন্ধিত ব্রা যায়। তাৎপর্যাটাকারের পূর্বোক্ত তাৎপর্যা ব্যাখ্যায়
লিথিয়াছেন,—"তত্ত্বক্থনং করোতি" অর্থাৎ প্রতিবাদী আন্তিক, জন্ন ও বিতণ্ডার দ্বারা নান্তিকের
মত খণ্ডন করিয়া, পরে রাজাদির নিকটে প্রকৃত তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন; ইহাই তাঁহার তাৎপর্য্য ব্যাধ্যা

এখানে "তাভাং বিগৃহ্য কথনং" ইহা ভাষ্যকারেরই বাক্য, উহা মহর্ষি গোতমের স্থানহে, এই-রপ মতও কেহ কেহ সমর্থন করিতেন, ইহা বুনিতে পারা ষায়। কিন্তু তাৎপর্যাটীকাকার বাচ-স্পতি মিশ্র উহা স্থান বিশ্বনাথ প্রভৃতিও এই স্থানের উলেথপূর্বাক ব্যাখ্যা করায় উহা স্থান বিশ্বনাথ প্রভৃতিও এই স্থানের উলেথপূর্বাক ব্যাখ্যা করায় উহা স্থান বিশ্বনাথ প্রভৃতিও এই স্থানের উলেথপূর্বাক ব্যাখ্যা করায় উহা স্থান বিশ্বনাথ প্রভৃতিও এই স্থানের উলেথপূর্বাক ব্যাখ্যা করায় উহা স্থান বিশ্বনাথ প্রভৃতিও এই ক্যান্ত্রের উলেথপূর্বাক ব্যাখ্যা করায় ছেন, ইহাও স্থাকার্যা। তাহা হইলে "ভাজাং বিগৃহ্য কথনং" এই বাকাটি তাহার এই প্রকরণের বিভার স্থান, ইহাও স্থাকার্যা। কারণ, এক স্থানের দ্বারা প্রকরণ হয় না। "ভায়স্থানিবরণ"কার রাধামোহন গোস্থামিভট্টাচার্য্য এই স্থানের শেষে "ভত্তম্ভ বাদরায়গাৎ" এইরূপ আর একটি স্থানের উলেথপূর্বাক উহার কএক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার হইতে বুত্তিকার বিশ্বনাথ পর্যান্ত আর কেহই ঐরূপ স্থান উলাল করেন নাই; আর কোন প্রত্থেই ঐরূপ স্থান দেখাও যায় না। উহা মহর্ষি গোতমের স্থান বিলিয়া কোন মতে স্বীকার করাও যায় না। প্রথম থণ্ডের ভূমিকায় ২০শ পৃষ্ঠা জন্টবা)।। বিলা

তত্ত্তান-পরিপালন-প্রকরণ সমাপ্ত ॥৬॥

১। "ন বিগৃহ কথারুচিঃ"।—রামায়ণ, অবোধ্যাকাও।২।৪২। প্রথম খণ্ডের ভূমিকা—বঠ পৃঠা ক্রব্রা।

এই আহ্নিকে প্রথমে তিন স্থরে (১) তত্ত্বজ্ঞানোৎপদ্ধি-প্রকরণ। পরে ১৪ স্থরে (২) অবরবা-বর্মবি-প্রকরণ। তাহার পরে ৮ স্থরে (৩) নিরবর্মব-প্রকরণ। তাহার পরে ১২স্থরে (৪) বাহার্মবি-জ্ঞানিবির্দ্ধি-প্রকরণ। তাহার পরে ১২স্থরে (৫) তত্ত্ব-জ্ঞানবির্দ্ধি-প্রকরণ। তাহার পরে ২স্থরে (৬) তত্ত্ব-জ্ঞানবির্দ্ধি-প্রকরণ। তাহার পরে ২স্থরে (৬) তত্ত্ব-জ্ঞানপরিপালন-প্রকরণ।

৬ প্রকরণ ও ৫১ সূত্রে চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিক সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ।

#### পঞ্চম অধ্যায়

ভাষ্য। সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানস্থ বিকল্পাজ্জাতিবহুত্বমিতি শংক্ষেপেণোক্তং, তদ্বিস্তরেণ বিভজ্যতে। তাঃ খল্লিমা জাতয়ঃ স্থাপনা-হেতৌ প্রযুক্তে চতুর্বিংশতিঃ প্রতিষেধহেতবঃ—

অমুবাদ। সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যমাত্র দ্বারা প্রত্যবস্থানের (প্রতিষেধের ) "বিকল্প" অর্থাৎ নানাপ্রকারতাবশতঃ জাতির বহুত্ব, ইহা সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে, তাহা সবিস্তর বিভক্ত অর্থাৎ ব্যাখ্যাত হইতেছে।

স্থাপনার হেতু প্রযুক্ত হইলে অর্থাৎ জিগীয়ু কোন বাদী প্রথমে নিজপক্ষ স্থাপন করিলে প্রতিষেধের হেতু অর্থাৎ বাদীর সেই পক্ষপ্রতিষেধের জন্ম জিগীয়ু প্রতিবাদি-কর্ত্বক প্রযুক্ত প্রতিষেধক বাক্য বা উত্তর, সেই এই সমস্ত (পরবর্ত্তি-সূত্রোক্ত) চতুর্বিংশতিপ্রকার জাতি—

সূত্ৰ। সাধৰ্ম্য-বৈধৰ্ম্যোৎকৰ্ষাপকৰ্ম-বৰ্ণ্যাবৰ্ণ্য-বিকম্প-সাধ্য-প্ৰাপ্ত্যপ্ৰাপ্তি-প্ৰসঙ্গ-প্ৰতিদৃষ্টান্তাত্মৎপত্তি-সংশয়-প্ৰকরণাহেত্বৰ্থাপত্যবিশেষোপপত্যু পলব্ধ্যত্মপ-লব্ধ্যনিত্য-নিত্যকাৰ্য্যসমাঃ ॥১॥ ৪৬২॥ \*

অমুবাদ। (১) দাধর্ম্মাসম, (২) বৈধর্ম্মাসম, (৩) উৎকর্ষসম, (৪) অপকর্ষসম, (৫) বর্ণ্যসম, (৬) অবর্ণাসম, (৭) বিকল্পসম, (৮) দাধ্যসম, (৯) প্রাপ্তিসম, (১০) অপ্রাপ্তিসম, (১১) প্রতিদৃষ্টান্তসম, (১৩) অমুৎপত্তিসম,

<sup>\*</sup> মুদ্রিত "ভারদর্শন", "ভারবার্ত্তিক," "ভারস্থানিবন্ধ", "ভারমঞ্জরী" ও "ভাকিকরক্ষা" প্রভৃতি পৃস্তকে এই স্বের শেবে "নিত্যানিতাকার্থনেনাঃ" এইরূপ পাঠ দেখা যার এবং "তার্কিকরক্ষা" ভিন্ন কন্তান্ত পৃস্তকে "প্রকরণতেত্ব্বা এইরূপ পাঠ দেখা যার। কিন্তু মহর্ষি পরে ১৮শ স্ত্রে "অহত্ত্সম" নামক প্রতিষেধেরই লক্ষণ বলিরাছেন এবং" শেবে ৩২শ স্ব্রে "অনিতাসম" নামক প্রতিষেধের লক্ষণ বলিরা, তাহার পরে ৩৫শ স্ব্রে "নিতাসম" নামক প্রতিষেধের লক্ষণ বলিরাছেন। স্করণ এই স্ব্রেও "প্রনিতা" শক্ষের পরেই তিনি "নিতা" শক্ষের প্রয়োগ করিয়াছেন সন্দেহ দাই। এখানে মহর্ষির শেষোক্ত ঐ সমন্ত স্ব্রোস্কারেই স্করণাঠ নির্গরপ্রক্ষক গৃহীত হইল।

(১৪) সংশয়সম, (১৫) প্রকরণসম, (১৬) অহেতুসম, (১৭) অর্থাপত্তিসম, (১৮) অবিশেষসম, (১৯) উপপত্তিসম, (২০) উপলব্ধিসম, (২১) অনুপলব্ধিসম, (২২) অনিত্যসম, (২৩) নিত্যসম ও (২৪) কার্য্যসম, অর্থাৎ উক্ত "সাধর্ম্ম্যসম" প্রভৃতি নামে পূর্বেবাক্ত সেই জাতি বা প্রতিষেধ চতুর্বিংশতি প্রকার।

ভাষ্য। সাধর্ম্মোণ প্রত্যবস্থানমবিশিষ্যমাণং স্থাপনাহেতুতঃ সাধর্ম্ম্যসম্ভ্র। অবিশেষং তত্র তত্ত্রোদাহরিষ্যামঃ। এবং বৈধর্ম্ম্যসম্প্রপ্রভাগিঃ।

অমুবাদ। স্থাপনার হেতু হইতে "অবিশিষ্যমাণ" অর্থাৎ বাদীর নিজপক্ষস্থাপক হেতু হইতে নির্বিশেষ বা উহার তুল্য বলিয়া প্রতিবাদীর অভিমত, সাধর্ম্ম্যমাত্র দ্বারা প্রতাবস্থান" (প্রতিষেধ) "সাধর্ম্ম্যসম", অর্থাৎ জিগীষু প্রতিবাদী কেবল কোন একটা সংশ্যা দ্বারাই বাদীর পক্ষের প্রতিষেধ করিলেই তাহার সেই প্রতিষেধক বাক্যবা উত্তর "সাধর্ম্ম্যসম" নামক "প্রতিষেধ" (জাতি)। সেই সেই উদাহরণে অবিশেষ প্রদর্শন করিব (অর্থাৎ অবিশেষ না থাকিলেও উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যেরূপে বাদীর হেতু হইতে তাহার প্রতিষেধ বা হেতুর অবিশেষ বলেন, তাহা যথাস্থানে "সাধর্ম্ম্যসম" নামক প্রতিষেধের সমস্ত উদাহরণে প্রদর্শন করিব) এইরূপে "বৈধর্ম্ম্যসম" প্রভৃতিও "নির্বক্তব্য" অর্থাৎ "বৈধর্ম্ম্যসম" প্রভৃতিও ত্রয়োবিংশতি প্রকার প্রতিষেধেরও লক্ষণ বক্তব্য।

টিপ্পনী। মহর্ষি গোতম ভাষদর্শনের দর্ব্ব প্রথম স্থাত্র প্রমাণাদি বোড়শ পদার্থের মধ্যে শেষে যে জাতি" ও "নিগ্রহস্থানে"র উদ্দেশ করিয়াছেন,—পরে যথাক্রমে ছই স্থত্তের দ্বারা ঐ "জাতি" ও "নিগ্রহস্থানে"র দামাভ লক্ষণ স্থচনা করিয়া, শেষ স্থত্তের দ্বারা ঐ "জাতি" ও "নিগ্রহস্থানে"র পূর্ব্বোক্ত বহুত্ব প্রতিপাদনের জন্ত উহার বিভাগাদি কর্ত্তব্য। অর্থাৎ ঐ "জাতি" ও "নিগ্রহস্থানে"র পূর্ব্বোক্ত বহুত্ব প্রতিপাদনের জন্ত উহার বিভাগাদি কর্ত্তব্য। অর্থাৎ ঐ "জাতি" ও "নিগ্রহস্থান" কতপ্রকার এবং উহাদিগের বিশেষ বিশেষ নাম ও লক্ষণ কি, তাহা বলা দ্বাবশ্রক। নচেৎ ঐ পদার্থন্তরের সম্পূর্ণ-রূপে তত্ত্বজান সম্পান হয় না। তাই মহর্ষি গোত্তমের এই পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বারম্ভ। এই অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে জাতির বিভাগ অর্থাৎ চত্ত্বিংশতি প্রকার জাতির বিশেষ বিশেষ নাম কীর্ত্তন এবং উহাদিগের লক্ষণ ও পরীক্ষা করা হইরাছে। বিতার আহ্নিকে নিগ্রহস্থানের বিভাগপূর্বাক লক্ষণ বলা ইইরাছে। স্থতরাং জাতি" ও "নিগ্রহস্থানে"র বিভাগ এবং বিশেষ লক্ষণ ও জাতি"র

<sup>&</sup>gt;। সাধ্যাবৈধ্যা সাং প্রতাবস্থানং জাতিঃ । বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিক নিগ্রহ্মানং । তদ্বিজ্ঞাজিনিগ্রহ-স্থানবহুরং ।—১ম অঃ, ২য় আঃ, ১৮১১মা২০ঃ

পরীক্ষা এই অধ্যায়ের প্রতিপান্য। এই পঞ্চম অধ্যায় অতি ছর্কোধ। বছ পারিভাষিক শব্দ এবং আয়শাস্ত্রোক্ত পঞ্চাবয়ব ও হেয়াভাগাদি-তত্ত্ব বিশেষ বৃহেপন্ন না হইলে এই পঞ্চম অধ্যায় বৃঝা যায় না। এবং ঐ সমস্ত তত্ত্ব অবৃহেপন্ন ব্যক্তিকে সহজ ভাষায় ইহা বৃঝানও যায় না। বিশেষ পরিশ্রম স্থাকার করিয়া একাগ্রচিত্তে অনেকবার পাঠ না করিলেও ইহা বৃঝা যাইবে না। আয়স্তরত্ত্তিকার মহামনীষী বিশ্বনাথও এই পঞ্চম অধ্যায়কে "অতিগহন" বলিয়া গিয়াছেন। বিশ্বনাথের চরণাশ্রিত আমরাও এখানে ছর্গমতর্গ শঙ্কর-চরণে নমস্কার করিয়া বিশ্বনাথের উক্তির প্রতিধ্বনি করিতেছি।

শ্বরা শঙ্করচরণং দীনস্ত তুর্গমে তরণং।

সম্প্রতি নিরূপয়ামঃ পঞ্চমমধ্যায়মতিগছনং ॥"

এই স্ত্রের অবতারণা করিতে ভাষ্যকারের প্রথম কথার তাৎপর্য্য এই বে, মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ের সর্বন্ধের স্থে সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যমাত্রপ্রযুক্ত যে "প্রতাবস্থান" অর্থাৎ প্রতিষেধ, তাহার "বিকল্ল" অর্থাৎ বিবিধ প্রকার থাকার পূর্ন্বোক্ত জাতি বহু, ইগ সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াই নির্ভ হইয়াছেন। সেখানে উহার বিস্তার অর্থাৎ সবিশেষ নিরূপণ করেন নাই। স্থতরাং তাঁহার অবশিষ্ট কর্ম্তবিশ্বতঃ তিনি প্রথমে এই স্ত্রের হারা পূর্ন্বোক্ত জাতির বিভাগ করিয়াছেন। অর্থাৎ এই স্ত্রের হারা "সাধর্ম্যদম" ও "বৈধর্ম্যদম" প্রভৃতি নামে পূর্ন্বোক্ত "জাতি"নামক প্রতিষেধ যে, চতুর্ন্বিংশতি প্রকার, ইহাই প্রথমে বলিয়াছেন। পরে যথাক্রমে ঐ চতুর্ন্বিংশতি প্রকার লক্ষণ বলিয়া, উহানিগের পরীক্ষাও করিয়াছেন।

এখানে অবশ্রুই প্রশ্ন হয় যে, প্রথম অধ্যায়ের শেষে "জাতি" ও "নিগ্রহস্থানে"র সামাতা লক্ষণের পরেই ত ঐ উভয়ের বিভাগাদি করা উচিত ছিল। মহর্ষি ভাহানা করিয়া সর্বদেষে এই পৃথক্ অধ্যায়ের আরম্ভ করিয়া "জ্ঞাতি" ও "নিগ্রহস্থানে"র সবিশেষ নিরূপণ করিয়াছেন কেন? আর সর্বলেষে এই নিরূপণে সংগতিই বা কি ? এতহত্তরে তাৎপর্য্যটীকাকার বাচম্পতি মিশ্র বলিয়াছেন ষে, "জাতি" ও "নিগ্রহস্থান" বহু। স্বতরাং উহার সবিশেষ নিরূপণ বহু সময়সাধা। পূর্বের ষ্থাস্থানে তাহা করিত গেলে অর্থাৎ এই অধ্যায়ের সমস্ত কথা পূর্বেই বলিলে প্রামেরপরীক্ষায় বহু বিলম্ব হইয়া বায়। শিষ্যগণেরও প্রমেয়-তত্ত্বজিজ্ঞাদাই বলবতী হইয়াছে। কারণ, প্রমেয়তত্ত্ত্জানই মুমুকুর প্রধান আবশুক। সংশগনি পদার্থের তত্ত্বজান উহার অঙ্গ অর্থাৎ নির্মাহক। তাই মহর্ষি আবশুক-বশতঃ দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংশন্ন ও প্রমাণের পত্নীকা করিয়াই তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে প্রমেষ পত্নীকা করিয়াছেন। জিজ্ঞাম্বর জিজ্ঞাদা বুঝিয়াই তত্ত্ব প্রকাশ করিতে হয়। কারণ, জিজ্ঞাদা না বুঝিয়া **শক্তিজ্ঞানিত বিষয়ে** উপদেশ করিতে গেলে জিজ্ঞাস্থর অবধান নষ্ট হয়। স্বতরাং মহর্ষি তাঁহা**র উদ্দিষ্ট** ও লক্ষিত দ্বাদশ প্রমেয়ের পত্তীক্ষা সমাপ্ত করিয়াই সর্কশেষে এই অধ্যায়ে তাঁহার অবশিষ্ঠ কর্ত্তব্য সমাপ্ত ব্যবিষাছেন। ফল কথা, মহর্ষি প্রমেষ পরীক্ষার ছারা শিষ্যগণের বিরোধী জিজ্ঞাদার নিরু**ত্তি ব্যরিষা** পরে ''অবসর" দংগতিবশতঃ এই অধ্যায়ের আরম্ভ করিয়াছেন। স্বতরাং উহা অসংগত হয় নাই। ( "অবসর"-সংগতির লক্ষণাদি দ্বিতীর থণ্ডে ২০২—০ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য )। তাৎপর্যা**টীকাকার শেষে** ্ইহাও বলিয়াছেন যে, ইত:পুর্রেই চতুর্থ অধ্যায়ের সর্বশেষে "জল্ল" ও "বিত্তার" পরীক্ষাও

ৰ্ইনাছে। "জাতি" ও "নিগ্ৰহন্থান" ঐ "জন্ন" ও "বিতণ্ডা"র অঙ্গ। স্কৃতরাং "জন্ন" ও "বিতণ্ডা"র পরীক্ষার পরে উহার অঙ্গ "জাতি" ও "নিগ্রহন্থানে"র সবিশেষ নিরূপণও অভ্যাবশুক বিলিয়া এখানে ঐ নিরূপণে অবাস্তর্মংগতিও আছে। বস্তুতঃ প্রমাণাদি অনেক পদার্থের পরীক্ষার পূর্বে "জাতি" ও "নিগ্রহন্থানে"র অতি হুর্বোধ সমস্ত তত্ত্ব সম্যক্ ব্ঝাও যায় না। তাই প্রকৃত বক্তা মহর্ষি গোত্ম পূর্বে "জাতি" ও "নিগ্রহন্থানে"র সবিশেষ নিরূপণ করেন নাই। প্রথম অধ্যান্তের শেষে "জাতি" ও "নিগ্রহন্থানে"র সামান্ত লক্ষণ বলিয়া সর্বশেষে ঐ জাতি ও নিগ্রহন্থান যে বহু, স্কৃতরাং তিষ্বিরে বহু জ্ঞাতব্য আছে— এইমাত্র বলিয়াই নিবৃত্ত ইইয়াছেন। "জাতি" ও "নিগ্রহন্থানে"র বহুত্ব বিষয়ে সামান্ত জ্ঞান জ্মিলে, পরে তিষ্বিরে শিষ্যগণের বিশেষ জ্ঞানাও জ্বানিবে, ইহাও মহর্ষির দেখানে ঐ শেষ স্ত্রের উদ্দেশ্ত।

এই স্থত্তে "দাবৰ্ম্মা" হইতে "কাৰ্ম্য" পৰ্যান্ত চতুৰ্ব্বিংশতি শব্দের দল্পদমাদের পরে যে "দম" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, উহা পুর্ব্বোক্ত "দাধর্ম্ম" প্রভৃতি প্রত্যেক শব্দের সহিত্ই সম্বন্ধ হওয়ায় ''দাধর্ম্মান সম"ও "বৈধৰ্ম্মদম" এভতি চতুৰ্বিংশতি নাম বুঝা যায়। মহৰ্ষি পরবৰ্ত্তী স্থাত্তে পুংলিক "দম" শব্দেরই প্রয়োগ করায় এই স্থত্তেও তিনি পুংলিক "সম" শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন বঝা ধায়। তদ্মুদারেই ভ.ষাকার "দাধর্ম্মাদম" ও "বৈধর্ম্মাদম" ইত্যাদি নামেরই উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষা-কার প্রথম অধ্যায়ে ''কাতি"র সামাগু লক্ষণস্ত্র-ব্যাখ্যার স্থ্রোক্ত ধে "প্রত্যবস্থান"কে 'প্রক্রি বেধ" বলিয়াছেন, ঐ প্রতিষেধকে বিশেষ্য করিয়াই এখানে স্থাকুদারে "দাধর্ম্মদ্রম" ও "বৈধর্ম্মদ্রম" প্রভৃতি পুংলিক নামের উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ, "প্রতিষেধ" শব্দটি পুংলিক। তাৎপর্যাটী কা-কার বাচম্পতি মিশ্র, "স্থায়মঞ্জরী"কার জয়স্ত ভট্ট ও বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতিও এইক্লপই সমাধান ক্রিয়াছেন। কিন্তু বৃত্তিকার বিশ্বনাথ পরে তাঁহার নিজমতে ইহাও ব্রিয়াছেন যে, প্রথম অধ্যায়ের সর্বদেষে মহর্ষি "তদ্বিকল্প" ইত্যাদি স্থাত্ত পুংনিক "বিকল্প" শব্দের প্রায়েগ করার তদ্মুসারেই এখানে "সাধর্ম্মাদ্দম" ইত্যানি পুংলিক নাম্বেই প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থাৎ পুর্ব্বোক্ত দেই "বিকর"ই "দাধর্মাদন" প্রভৃতি নামে চতুর্বিংশতি প্রকার, ইহাই মহর্ষির বক্তব্য। পূর্ব্বোক্ত বিকল্পই বিশেষারূপে মহর্ষির বৃদ্ধিষ্ঠ। "বিকল্প" শব্দের অর্থ এথানে বিবিধ প্রকার। কিন্ত পূর্ব্বোক্ত জাতিকেই বিশেষারূপে গ্রহণ করিলে "দাধর্ম্ম্যদম্য" ইত্যাদি স্ত্রীলিঙ্গ নামেরও প্রয়োগ হয়। কারণ, "জাতি" শব্দ স্তালিক। পরবর্তী আচার্য্যগণও প্রায় সর্বত এরপ স্তালিক নামের ব্যবহারই করিয়াছেন। আমরাও অনেক স্থলেই ঐ সমস্ত প্রশিদ্ধ নামেরই ব্যবহার করিব।

স্থচিরকাল ইইতেই "জন"ধাতুনিপান "হাতি" শব্দের নানা অর্থে প্রয়োগ হইতেছে'। তন্মধ্যে জন্ম অর্থ ই অ্প্রসিদ্ধ। "কাত্যা আহ্মণঃ" ইত্যাদি প্রয়োগে জন্মই "কাতি" শব্দের অর্থ।

১। জাতিঃ সামান্তজন্মনোঃ !— অমরকোব, নানার্থবর্গ। জাতির্জ্ঞাতীকলে ধারোং চুল্লীকম্পিলয়োরপি" ইতি বিবঃ। ভাতিঃ স্ত্রী গোরেজন্মনোঃ। অন্মন্তকামনকোক্ষ সামান্তছন্দ:সারপি। জাতীক্লে চ মালতাাং ইতি মেদিনী। অমরকোবের ভাতু জি দীক্ষিতকৃত টীকা এইবা।

"জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্রেরঃ" ইত্যাদি খাবিচনেও "জন্মন্" শব্দের দ্বারা ঐ জাতিই কৰিত হইরাছে। যোগদর্শনে "দতি মুলে তদিপাকো জাত্যায়ুর্জোগাঃ" (২০১০) ইত্যাদি অনেক স্ত্রেও জন্মবিশেষ অর্থেই "জাতি" শব্দের প্রয়োগ হইরাছে। এইরপ মন্ত্রয়ন্ত্র, গোন্ধ, অশ্বন্ধ, ঘটন্থ, পটন্ত্র প্রভৃতি বহু সামান্ত ধর্মাও হারাদিশাল্পে "জাতি" নামে কথিত হইরাছে। বৈশেষিকস্থ্রে উহা "সামান্ত" নামে কথিত হইরাছে। হারদর্শনেও "ন ঘটাভাবসামান্তনিতাত্বাৎ" (২০১৪) ইত্যাদি স্থ্রে "সামান্ত" শব্দের দ্বারা ঐ জাতির উল্লেখ ও উহার নিতান্ত্র কথিত হইরাছে এবং দিতীর অধ্যান্তের শেবে অনেক স্থ্রে "জাতি" শব্দের দ্বারাই ঐ নিতা জাতির উল্লেখ হইরাছে। সাংখ্যাদি অনেক সম্প্রদার ঐ জাতির আশ্রের ব্যক্তি হইতে পৃথক্ জাতি পদার্থ অস্বীকার করিলেও মীমাংসকসম্প্রদার উহা স্বীকার করিরাছেন। মীমাংসাচার্য্য গুরু প্রভাকর ন্তার-বৈশেষিক-সন্মত "সন্তা" প্রভৃতি কতিপির জাতি অস্বীকার করিলেও ব্যক্তিভিন্ন অনেক জাতি পদার্থ সমর্থন করিরা গিয়াছেন। শ্রেকরপঞ্চিক।" গ্রন্থে প্রভাকরের মত প্রকাশ করিরা গিয়াছেন। ফল কথা, মন্ত্রমন্থ ও গোন্থ প্রভৃতি বছু সামান্ত ধর্মেও ন্তায়াদি শাল্পে পারিভাষিক "জাতি" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

কিন্তু ক্যায়দর্শনের সর্ব্ধপ্রথম হত্তে যে, পারিভাষিক "জাতি" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, উহার অর্থ "জল্ল" ও "বিভণ্ডা"র প্রতিবাদীর অসহত্তরবিশেষ। মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ের শেষে "সাধর্ম্ম্য-বৈধৰ্ম্মান্তাং প্ৰত্যবন্থানং জাতিঃ" এই স্থানের দারা উহার কক্ষণ বলিয়াছেন। ভাষ্যকার উহার ব্যাখ্যায় প্রথমে প্রদক্ষবিশেষকে "জাতি" বলিয়া, পরে ঐ "প্রদক্ষ"কেই ফুত্রোক্ত "প্রত্যবস্থান" বলিয়াছেন এবং পরে "উপাল্ন্ড" ও "প্রতিষেধ" শব্দের দারা উহারই বিবরণ করিয়াছেন। অর্থাৎ যাহাকে "উপালস্ত" ও "প্রতিষেধ" বলে, তাহাকেই "প্রত্যবস্থান" বলে, ইহাই সেধানে ভাষ্যকারের বক্তব্য। যদদারা প্রতিবাদী বাদীর প্রতিকূলভাবে অবস্থান করেন অর্থাৎ বাদীর পক্ষ **খণ্ডনার্থ** প্রবন্ত হন, এই অর্থে এ "প্রতাবস্থান" শক্ষের দারা বুঝা যায়—প্রতিবাদীর পরপক্ষপণ্ডনার্থ উত্তর। বুত্তিকার বিশ্বনাথও ঐ স্থলে ব্যাখ্যা করিচাছেন,—"প্রত্যবস্থানং দুষণাভিধানং" এবং অস্তত্ত "উপাল্ভ" শব্দের ব্যাখ্যার লিথিয়াছেন,—"উপাল্ভঃ প্রপক্ষদূষণ্ম।" অদ্বারা প্রতিবাদী বাদীর পক্ষের প্রতিষেধ অর্থাৎ থণ্ডন করেন, এই অর্থে "প্রতিষেধ" শব্দের দ্বারাও পূর্ব্বোক্ত "প্রত্যব-স্থান" বা "উপালম্ভ" বুঝা যায়। স্থতরাং ভাষ্যকার শেষে ঐ স্থলে উক্ত অর্থেই মহর্ষির ঐ সুত্রোক্ত জাতিকে "প্রতিষেধ" বলিয়াছেন। কিন্ত প্রতিবাদী বাদীর পক্ষ খণ্ডনের জন্ম কোন হেত্বাভাসের উল্লেখ করিলে অথবা মহর্ষি গোত্যমর পূর্ব্বোক্ত কোন প্রকার "ছল" করিলে, তাহাও ত তাঁহার "প্রতাবস্থান" বা "প্রতিষেধ"। স্বতরাং প্রতাবস্থান বা প্রতিষেধমাত্রই জাতি, ইহা বলা ধার না। তাই মহর্ষি জাতির ঐ লক্ষণ-স্থতে প্রথমে বলিয়াছেন,—"দাধর্ম্মা-বৈধর্ম্মাভ্যাম্"। স্বর্থাৎ জিগীয

<sup>&</sup>gt;। জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্বেরঃ সংস্কারাদ্দিক উচাতে। বিন্যরা যাতি বিপ্রত্বং শ্রোত্রিয়ন্ত্রিভিরেব চ !—অত্রিসংহিতা, ১৪০ লোক।

প্রতিবাদী কোন সাধর্ম্ম বা বৈধর্ম্মমাত্র অবলম্বন করিয়া তদ্দ্বারা যে প্রতাবস্থান করেন, তাহাই "জাতি"। হেজাতাদের উল্লেখ বা "ছল" কোন সাধর্ম্ম বা বৈধর্ম্মমাত্রপ্রযুক্ত প্রতাবস্থান না হওয়ায় উহা "জাতি"র উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হয় না। কিন্ত পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিংশতি প্রকার জাতিই সর্ব্বতি যে কোন সাধর্ম্ম অথবা বৈধর্ম্মমাত্রপ্রযুক্ত হওয়ায় উহা উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হয়। এ বিষয়ে অক্সান্ত কথা পূর্বেই লিখিত হইয়ছে (প্রথম খণ্ড, ৪২০—২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টবা)।

ভাষ্যকার এই স্থত্তের অবভারণা করিতে পরে এখানে এই স্থতোক্ত চতুর্বিংশতি জাতির সামাস্ত পরিচয় ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, কোন বাদী প্রথমে তাঁহার নিজ পক্ষস্থাপনে হেতু প্রয়োগ করিলে অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব দ্বারা নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে এই দমস্ত জ্ঞাতি, প্রতিষেধের হেতু। ভাষাকারের এই কথার দ্বারা তিনি প্রথম অধ্যারে জাতির সামান্ত লক্ষণ ব্যাধ্যায় জাতিকে ষে "প্রতিষেধ" বলিয়াছেন, উহার অর্থ প্রতিষেধক বাকা, ইহা বাক্ত হইয়াছে। করা হয়, এই অর্থে "প্রতিষেধ" শকের প্রয়োগ ইইলে উহার দারা প্রতিষেধক বাক্য বুরা যায়, ইহা মনে রাধিতে হইবে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সমস্ত জাতি বস্তুতঃ বাদীর পক্ষের প্রতিষেধক হয় না; উহা অসহন্তর বলিয়া বাদীর পক্ষপ্রতিষেধে সমর্থ ই নহে। তথাপি প্রতিবাদী বাদীর পক্ষের প্রতিষেধ-বৃদ্ধিরশতঃ তত্ত্বদেশ্রেই উহার প্রয়োগ করায় ভাষ্যকার উহাকে প্রতিষ্ধে হেতু বলিয়াছেন। বার্ত্তিক-কারও এথানে প্রতিষ্কের্ধ অসমর্থ হেতুকে জাতি বলিয়া ঐ তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ প্রতিবাদীর মতে ঐ সমস্ত জাতি বাদীর পক্ষ-প্রতিষ্ধের হেতু। প্রতিবাদী ইহা মনে করিয়াই ঐ সমস্ত "জাতি"র প্রয়োগ করার উহাকে প্রতিষেধের হেতু বলা হইয়াছে। প্রতিবাদীর নিজপক সাধনে প্রাযুক্ত হেড় বা হেখাভাদ "জাতি" নহে। স্থতরাং ভাষ্যকার প্রভৃতি এখানে ভাহা বলিতে পারেন না। ফলকথা, বাদীর পক্ষদ্যণে অদমর্থ যে অদত্তরবিশেষ, তাহাই জাতি। উদ্যোতকরের মতে উহাই জাতির সামাগুলক্ষণ! জয়স্ত ভট্ট ও উক্ত বিষয়ে বহু বিচার করিয়া উক্ত মতই এহেণ করিয়াছেন। মহানৈদায়িক উদম্বনাচার্য্য উক্ত বিষয়ে বছ বিচার করিয়া স্বব্যাঘাতক উত্তরই জাতি, ইহা বলিয়াছেন। "ভাকিকরক্ষা"কার বরদরাজ জাতির সামাস্ত লক্ষণ বিষয়ে উক্ত মতদ্বীয়ই প্রকাশ করিয়াছেন<sup>ং</sup>। বৃ**ত্তি**কার বিশ্বনাথ**ও উক্ত মতদ্ব**য়াত্মসারেই উক্ত দিবিধ লক্ষণ বলিয়াছেন। "তর্কদংগ্রহ"দীপিকার টীকায় নীলকণ্ঠ ভট্ট এবং পূর্ব্ববর্ত্তী মাধবাচার্য্য প্রভৃতি আরও মনেক গ্রন্থকার স্বব্যাঘাতক উত্তরকেই "জাতি" বলিয়াছেন। বস্তুত: পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বপ্রকার জাতিই স্বব্যাঘাতক উত্তর, পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। সহত্তর ও "ছণ" নামক **অনহত্তরগুলি** জাতির ভায় স্বব্যাঘাতক উ**ন্ত**র নহে। স্কুতরাং স্বব্যাঘাতক উত্তরই জাতি, এইরূপ

১। তত্র জাতিনাম স্থাপনাহেতৌ প্রবৃক্তে যঃ প্রতিষেধাসমর্থো হেতুঃ। – স্থায়বার্ত্তিক। প্রতিষেধবৃদ্ধা প্রযুক্ত
 ইতি শেষঃ। — তাৎপর্যায়ক।।

২। তত্ৰ **তাবদ্যধাবা**ৰ্ত্তিকং লক্ষণমাহ,—

প্রযুক্তে স্থাপনাহেতে। দুষণাশক্তমুত্তরম্ । জাতিমাহরপাক্তে তু স্ববাঘাতকমূত্তরন্ ॥৩। — ডার্কিকরফা ।

লক্ষণ বলিলে উহাতে কোন দোষের সন্তাবনা থাকে না। স্ববাঘাতক উত্তর, এই অর্থে মহর্ষি গোত-মোক্ত এই "জাতি" শক্ষা পারিভাষিক। ভাষ্যকার প্রথম অধ্যায়ে জাতির সামাগুলক্ষণ-স্ত্ত্তের ভাষ্যের শেষে ঐ পারিভাষিক "জাতি" শক্ষেরও বৃহৎপত্তি প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন, "জায়মানোহর্থো জাতিং"। ভাষ্যকারের ঐ কথার দারা তাঁহার তাৎপর্য্য বুঝা যায় যে, যাহা কেবল জয়ে, কিস্তানিজেই নিজের ব্যাঘাতক হওয়ায় পরে ব্যাহত হইয়া য়ায় অর্থাৎ স্থায়া হইতে পারে না, তাহাই ঐ "জাতি" শক্ষের অর্থ। কিন্ত উহা "জাতি" শক্ষের ব্যুৎপত্তি মাত্র, উহার দারা উক্ত জাতির লক্ষণ কথিত হয়্ম নাই। তাৎপর্য্যাটীকাকারও দেখানে ইহাই বলিয়াছেন।

স্ববিখ্যাত বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্মকীর্ত্তি তাঁহার "ভাষ্বিন্দু" গ্রন্থের সর্বাশেষে বলিয়াছেন, "দূষণা ভাদাস্ত জাতয়ঃ"। অর্থাৎ যে সমস্ত উত্তর বস্ততঃ বাদীর পক্ষের দূষণ বা দূষক নছে, কিন্ত তভ্না বনিয়া "দুষণাভাদ" নামে কথিত হয়, দেই সমস্ত উত্তরকে "জাতি" বলে। ধর্মকীর্ত্তি পরে ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়:ছেন যে, প্রতিবাদী যে সমস্ত বাক্যের দ্বারা বাদীর পক্ষে অসতা দোষের উদ্ভাবন করেন, সেই সমস্ত বাকাই জাত্যুতর। যদ্ধারা ঐ অসত্য দোষ উদ্ভাবিত হয়, এই অর্থে ঐ স্থলে প্রতিবাদীর দেই সমস্ত বাকাকেই তিনি "উদ্ভাবন" বলিয়াছেন। দেখানে টীকাকার ধর্মোত্তরাচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ঐ "ভাতি" শব্দ দাদৃশ্য-বোধক। বাদী নিজপক্ষ স্থাপন করিলে প্রতিবাদী উহার খণ্ডনার্থ প্রকৃত উত্তর করিতে অসমর্থ হইয়া যে অসমুভর করেন, তাহা প্রকৃত উত্তরের স্থানে প্রযুক্ত হওয়ায় উত্তরের সদৃশ, তাই উহার নাম "জাতি" বা জাত্যুতর। প্রকৃত উত্তরের স্থানে প্রয়োগই উহাতে উত্তরের সাদৃশ্য। স্নতরাং ঐ সাদৃশ্যবিশিষ্ট উত্তরকে ঐ তাৎপর্য্যে জাত্যুত্তর বলা হয়। অবশ্র জাতি "শব্দের সাদৃশ্র অর্থও নিপ্রমাণ বলা যায় না। কোষকার অমর সিংহের নানার্থবর্গে "জাতিঃ দামান্তজন্মনোঃ" এই বাক্ষে "দামান্ত" শব্দের দ্বারা সমানতা বুঝিলে সাদৃশ্য অর্থও তাঁহার অভিমত বুঝা যায়। "নাবৈত শ্রুতিবিরোধো জাতিপরতাৎ" এই (১)১৫৪) সাংখ্যন্থত্ত্র "জাতি" শন্দের এক পক্ষে সাদৃশ্য অর্থেরও ব্যাখ্যা আছে। ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু প্রথমে ব্যাথ্যা করিয়াছেন, "জাতি: দামাগ্রমেকরূপছং"। স্থতরাং "জাতি" শব্দের সাদৃশ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া, যাহা প্রকৃত উত্তর নহে, কিন্ত উত্তরের সদৃশ, এই তাৎপর্য্যেও **"জাত্যুত্তর" শক্তের প্র**রোগ হইতে পারে। এবং ধর্মোন্ডরাচার্য্যের ঐক্তপ ব্যাখ্যা যে, তাঁহার নিজেরই বিল্লিত নহে, উহা পরস্পরাপ্রাপ্তা ব্যাখ্যা, ইহাও বুঝা যায়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অর্থ গ্রহণ করিলেও উহা জাতি বা জাত্যন্তরের দামান্ত লক্ষণ বলা যায় না। কারণ, মহবি গোতমোক্ত "ছল" নামক অসহত্তরও অসত্য দোষের ইন্তাবক এবং উত্তরু দুশ, বিদ্ত তাহা "জাতি" নহে। তবে জাত্যুন্তর স্থলে প্রতিবাদী যেরূপ সাম্য বা সাদৃষ্টের অভিমান করেন, তাহাই "জাঙি" শব্দের দারা গ্রহণ

<sup>&</sup>gt;। দ্বণাভাসাপ্ত জাতরঃ। অভ্তদোষে,ভাবনানি জাত্যুত্তর,বিতি।—আঃরবিন্দ্। দ্বণবদাভাসপ্তে ইতি
দ্বণাভাসাঃ। কে তে ? জাতরঃ। জাতিশকঃ সাদৃত্যদেনঃ। উত্তরসদৃশনি জাত্যুত্তরাণি। ভদেবোত্তরসাদৃত্যমূত্তরস্থানপ্রস্থানপ্রস্থান দশিরিত্মাং "অভ্ত'ত অসতত দোষতা উভাবনানি। উভ বাত এই চরিত্যুত্তাবনানি
বহনানি, ভানি জাত্যুত্তবাণি। জাতা সালু,গুলোবরাণ জাত্যুত্রাণিত। নব,বাত্রব্ধ্য বৃত্তীকা।

করিলে সেই সাদৃশুবিশিষ্ট উত্তরই "জাতি" বা "ভাত্যুত্তর" ইহা বলা যাইতে পারে। পরে ইহা বুমা **বাই**বে।

এখন এখানে মহর্ষিয় পূর্ব্বোক্ত "জাভি"র সবিশেষ নিরূপণের প্রয়োজন কি ? ইহা বুঝা **আ**বশুক। বার্ত্তিককার উদ্যোতকর ইহা বিশেষ করিয়া বুঝাইবার জ্বন্ত এথানে প্রথমে পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন যে, বাদী নিজ বাকে। "ছল", "জাতি" ও নিগ্রহন্তানের পরিবর্জ্জন করিবেন, অর্থাৎ বাদী নিজে উহার প্রয়োগ করিবেন না, ইহা পূর্বেক ক্থিত ইইয়াছে। স্থতরাং মহর্ষির এখানে জাতির সবিশেষ নিরূপণ অনাব্রাক। কারণ, জাতির সামান্যজ্ঞানপ্রযুক্তই উহার পরিবর্জ্জন সম্ভব হওয়ায় তাহাতে উহার বিশেষ জ্ঞানের আবশুক্তা নাই। পরস্ত "জাতি" অসত্নন্তর। স্মুতরাং এই মোক্ষশাস্ত্রে উহার সবিশেষ নিরূপণ উচিতও নহে। এতছভবে উদ্যোতকর প্রথমে ৰলিয়াছেন যে, জাতির দবিশেষ নিরূপণের প্রয়োজন পুর্বেই ভাষ্যকার "স্বয়ঞ্চ স্কুকরঃ প্রয়োগঃ" এই বাক্যের দ্বারা বলিয়াছেন। এখানে শ্বরণ করা আবশ্রক হে, ভাষ্যকার ন্যায়দর্শনের প্রথম স্থক্ত ভাষাশেষে "ছল", "জাতি" ও "নিগ্রহস্থানে"র পরিজ্ঞানের প্রয়োজন বুঝাইতে ঐগুলির স্বকীয় বাক্যে পরিবর্জন ও প্রতিবাদীর বাক্যে পর্যান্থযোগ কর্ত্তব্য, ইহা বলিয়াছেন এবং জাতির পরিজ্ঞান থাকিলে প্রতিবাদীর প্রযুক্ত "জাতি"র সহজে সমাধান করা যায় এবং স্বয়ং জাতিপ্রয়োগও স্থকর হয়, ইহাও শেষে "অয়ঞ্চ স্থকরঃ প্রয়োগঃ" এই বাক্যের ছারা বলিয়াছেন (প্রথম খণ্ড – ৬৬ পূষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। বার্ত্তিককার উদ্যোভকর ঐ হুলে প্রথমে ভাষ্যকারের পূর্ব্বাপর উক্তির বিরোধ সমর্থন ক্রিয়া,উহার সমাধান ক্রিতে ভাষাকারের শেষোক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা ক্রিয়াছেন যে. প্রতি-বাদী কোন "জাতি"র প্রয়োগ করিলে জাতিবিষয়ে বিশেষজ্ঞ বাদীই তাহা জাত্যুত্তর বহিয়া শ্রতিপন্ন ক্তিতে সমর্থ হন। তাৎপর্য্য এই যে, বাদী তাঁহার নিজবাক্যে কোন "জাতি"র প্রয়োগ করিবেন না, ভাষাকারের এই পুর্ব্বোক্ত কথা সভ্য। কিন্ত প্রতিবাদী যথন বাদীকে নিরস্ত করিবার জ্ঞ্চ কোন "কাতি"র প্রয়োগ করিবেন, তথন তিনি অব্যাই সভাগণকে বলিবেন যে, ইনি জাতির প্রয়োগ করিতেছেন। তথন সভাগণ ঐ বাদীকে প্রশ্ন করিতে পারেন যে, কেন ? ইহার এই উদ্ভব্ন যে জাতান্তর, ইহা কিরপে বুঝিব ? এবং চতুর্বিংশতি প্রকার জাতির মধ্যে ইহা কোন্ প্রকার ? ত্ত্বন সেই বাদী সভাগণকে তাহা বুঝাইবেন। জাতি বিষয়ে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান থাকিলেই তিনি ভাহা বুঝাইতে পারেন; নচেৎ ভাহা পারেন না। ভাষাকার এই তাৎপর্যোই পরে বলিয়াছেন, শ্বয়ঞ্চ স্ক্রবঃ প্রয়োগঃ"; স্কুতরাং ঐ স্থলে ভাষাকারের পূর্ব্ধাপর উক্তির কোন বিরোধ নাই। বাণী যে নিজ্বাক্যে জাতির প্রয়োগ করিবেন না, এই পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত অব্যাহতই আছে। ফল ক্পা, বাদীরও "জাতি"র বিশেষ জ্ঞান অত্যাবশুক। স্থতরাং এই আহ্নিকে মহর্ষির "জাতি"র সবিশেষ নিরূপণ বার্থ নহে।

উদ্যোতকর পরে বলিয়াছেন যে, অথবা সাধু সাধন নিরাকরণের জন্ম সময়বিশেষে বাদীরও "জাতি" প্রয়োগ কর্ত্তব্য হয়। স্নতরাং ভাঁহারও জাতির সবিশেষ জ্ঞান আব্দ্রতা অর্থাৎ প্রতিবাদী অসাধু সাধন প্রয়োগ করিলেও তথনই ঐ সাধনের অসাধুত্ব বা দোষের ক্ষুত্তি না হওরায় বাদী

যদি ঐ সাধনকে সাধু বলিয়াই বুঝেন এবং যদি তাঁহার লাভ, পূজা বা খ্যাতির কামনা থাকে, তাহা হইলে তথন প্রতিবাদীকে নিরস্ত করিবার জন্ম তিনিও "জাতি"র প্রয়োগ করিবেন। নচেৎ তিনি নীরব হইলে তাঁহার ঐকান্তিক পরাজয় হয়৷ তদপেক্ষায় তাঁহার পরাজয় বিষয়ে সভাগণের দলেহও শ্রেষ্ঠ। তাৎপর্য্যটীকাকার উদ্যোতকরের তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সন্ধিদ্যাবিদ্বেষী নাস্তিক, শাস্ত্রনিদ্ধান্ত থণ্ডন করিতে উপস্থিত ইইলে তথন যদি শীঘ্র উহার নিরাসক হেতুর ফ্রর্ত্তি না হয়, তাহা হইলে দ্রষ্টাদিগের সমাথে ঐ নান্তিকের নিকটে ঐকান্তিক পরাজয় অপেক্ষায় তিষ্ক্রির তাহাদিগের দদেহও হউক, অথবা আমার কথঞ্চিৎ পরাজয় হউক, এই বুদ্ধিতে প্রতিবাদীর চক্ষুতে ধূলিনিক্ষেপের ন্থায় বাদীও জাতি প্রয়োগ করিবেন। তদ্বারা প্রতিবাদী নিরস্ত হইলে সমাজে শান্ততত্ত্ব অবস্থাপিত থাকিবে। অন্তথা সমাজ অসৎপথে প্রবৃত্ত হইবে। অর্থাৎ শাস্ততত্ত্বক্ত আস্তিকগণ প্রতিবাদী নাস্তিককে যে কোনরূপে নিরস্ত না করিয়া নীরব থাকিলে সমাজরক্ষক রাজার মতিথিত্রম হইবে। স্থতরাং প্রজাগণের মধ্যে ধর্মবিপ্লব অনিবার্য্য হইবে। অতএব নাস্তিককে যে কোনরূপে নিরস্ত করিবার জন্ম সময়বিশেষে "জন্ন" ও "বিভণ্ডা"ও আবশ্রুক হইলে তাহাতে "ছল"ও জাতির প্রয়োগও কর্ত্তব্য । তাৎপর্যাটীকাকারের এই পূর্ব্বোক্ত কথা চতুর্থ অধ্যায়ের শেষভাগে (২১৭-১৮ প্রষ্ঠায়) স্রস্টবা। কেহ বলিতে পারেন বে, যদি সময়বিশেষে বে কোনরূপে প্রতিবাদী নান্তিককে নিরস্ত করাই আবশ্রুক হয়, ভাহা ২ইলে নথাঘাত বা চপ্রেটাঘাতাদির দ্বারাও ত তাহা সহজে করা যাইতে পারে। মহর্ষি তাহা কেন উপদেশ করেননাই ? এতছন্তরে তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, প্রতিবাদীর কথার কোনই উত্তর না দিয়া, নথাঘাতাদির দ্বরা তাঁহাকে নিরস্ত করিতে গেলে তিনি প্রতিবাদী নাস্তিকের কথার উত্তর জানেন না, তাই তিনি তাঁহার যুক্তি থণ্ডন করিতে পারিলেন না, ইহাই সকলে বুঝিবে। স্থত্যাং ঐ স্থলে লোকে প্রতিবাদী নান্তিকেরই জন্ম বুঝিবে। তাহা হইলে সেখানে আন্তিকের ঐ বিচার বার্থ হইবে এবং অনর্থের কারণও হইবে। কিন্ত বাদী আন্তিক বদি "জাতি"নামক অসহত্তরের দ্বারাও প্রতিবাদী নাস্তিককে নিরস্ত করেন, ভাহা হইলে সকলে বাদীর নিঃদংশয় পরাজয় বুঝিবে না। অনেকে তাঁহার নিঃদংশয় জয়ও বুঝিবে। স্থতরাং তদল্পারাও নাস্তিকের উদ্দেশ্য পশু হইয়া ঘাইবে। স্নতরাং মহর্ষি স্থলবিশেষে নাস্তিককে নিরন্ত করিবার জন্ম "জন্ন", "বিতত্তা" ও উহার অক "ছল" ও "জাতি"রও উপনেশ করিয়াছেন। তিনি নাত্তিক নিরাসের জন্ম নথাবাতাদির উপদেশ করেন নাই। শাস্ত্রকার মহর্ষি কথনও ঐরূপ অদত্রপদেশ করিতে পারেন না। বস্ততঃ মহর্ষি চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে "তত্ত্বাধাবদারদংরক্ষণার্থং জল্পবিতঞ্জে" ইত্যাদি (৫০শ) সূত্রের দারা তাঁহার উপদিষ্ট "জল্প" ও "বিভঙা"র উদেশ্য নিজেই প্রকাশপূর্বক দৃষ্টান্ত দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার তাৎপর্য্য ও যুক্তি সেখানেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। লাভ, পূজা ও খ্যাতির জন্ম বে জন্ন ও বিত্তা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু সময়বিশেষে প্রয়োজন হইলে তত্ত্বনিশ্চয় ও সদিনারে রক্ষার্থই উহা কর্ত্তবা, ইহা ভাষ্যকার প্রভৃতিও চতুর্থ অধ্যায়ের সর্কন্থেষে বলিয়াছেন। বার্ত্তিককার এখানে যে বাদীর লাভ, পূজা ও খ্যাতিকামনার উল্লেখ করিয়াছেন, ঐ স্থলে তাৎপর্য্য-টীকাকার ঐ লাভাদিকে বাদীর স্থলবিশেষে আত্ম্বাস্থিক ফল বলিয়াই উপপাদন করিয়াছেন।

ভাষমঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভটও উহা আমুষঙ্গিক ফল বলিয়াছেন। অর্থাৎ জয়, বিতপ্তা ও তাহাতে অদত্তররূপ জাতির প্রয়োগের তন্ত্বনিশ্চয়-সংরক্ষণই উদ্দেশ্ত । স্তরাং তজ্জ্রতাই উহা কর্ত্তর । তাহাতে লাভাদি-কামীর মামুষঙ্গিক লাভাদি ফলও হইয়া থাকে, কিন্তু সে উদ্দেশ্তে উহা কর্ত্তর নহে। মূলকথা, মহর্ষি নিজেই পূর্বের জয়" ও "বিতপ্তা"র প্রয়োজন সমর্থন করিয়া এই মোক্ষশান্তেও যে, অদত্তররূপ "জাতি"র সবিশেষ নিরূপণ যুক্ত ও আবশ্রুক, ইহাও সমর্থন করিয়া গিয়ছেন। 'ভায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্টও মহর্ষি গোতমের পূর্কোক্ত ঐ স্ত্তের বিশদ তাৎপর্য্য ব্যাথ্যা করিয়া তদ্বারাই বিচারপূর্বক ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সময়বিশেষে নান্তিক-নিরাদের জয়্ম মৃমুক্ত্রও যে, "জাতি" প্রয়োগ কর্ত্তরা, ইহাও তিনি বুঝাইয়াছেন এবং দছ্তর করিতে অসমর্থ হইলেই অসহত্তর ঘারা এই নান্তিক-নিরাদ কর্ত্তব্য, কিন্তু নথাঘাতাদির ঘারা উহা কর্ত্তব্য নহে, এ বিষয়েও তিনি পূর্বোক্ত যুক্তির সম্যক্ সমর্থন করিয়াছেন (স্থায়মঞ্জরী, ৬২১ পৃষ্ঠা দ্রন্তব্য)।

এখন বুঝা আবশুক এই যে, মহর্ষি "দাধর্ম্মদম" ইত্যাদি নামে যে "দম" শকের প্রয়োগ করিয়াছেন, উহার অর্থ কি ? এবং উহার ধারা "জাতি" ফলে কাহার কিরূপ সমত্ব বা সাম্য মহর্ষির অভিপ্রেত ? ভাষাকার মহর্ষির এই স্থত্তের অবভারণা করিয়া, পরে মহর্ষির প্রথমোক "গাধর্ম্মাদম" নামক প্রতিষেধের অরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা উক্ত বিষয়ে তাঁহার নিজ্মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, কোন বাণী প্রথমে তাঁহার নিজ্ঞপক্ষ স্থাপনের হেতু প্রয়োগ করিলে, তথন প্রতিবাদী যদি কোন একটী সাংশ্যমাত্রের দ্বারা প্রত্যবস্থান করেন এবং তাঁহার ঐ প্রত্যবস্থান পুর্বোক্ত বাদীর নিজ পক্ষ স্থাপনের হেতু হইতে অবিশিষ্যমাণ অর্থাৎ তুলা হয়, তাহা হইলে ঐ "প্রত্যবস্থান"ই "দাধর্ম্যাদন" নামক প্রতিষেধ অর্থাৎ "দাধর্ম্মাদনা" জাতি। "বৈধর্ম্মাদন" প্রভৃতিরও পুর্ব্বোক্তরপ লক্ষণ ব্ঝিতে হইবে। স্থাপনার হেতু হইতে অবিশেষ কিরূপ, তাহা ভাষ্যকার পরে জাতির সেই সমস্ত উদাহরণে প্রদর্শন করিয়াছেন। এখানে "অবিশিষ্যমাণং হাপনা-হেতৃতঃ" এই ৰুণা বলিয়া "সাধৰ্ম্যাসম" প্ৰভৃতি স্থলে যে তাঁহার মতে বিশেষ হেতুর অভাবই সাম্য, ইহাও স্চনা করিয়াছেন। অর্থাৎ উত্তরবাদী ( প্রতিবাদী ) "জাতি" প্রয়োগ করিয়া বাদীকে বলেন যে, তোমার কথিত সাধর্ম্ম বা বৈধর্ম্মাও যেরূপ, আমার কথিত সাধর্ম্মা বা বৈধর্ম্মাও তজ্ঞপই; কারুণ, তোমার ক্থিত দাংশ্যা বা বৈধ্শ্মাই দাধ্যদাধক হইবে, আমার ক্থিত দাংশ্মা বা বৈধ্শ্মা সাধ্যদাধক ১ইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। স্থতরাং বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের নিজ পক্ষ সমর্থনে বিশেষ হেতুর অভাবই সামা। উহা সাধর্ম্মাদিপ্রযুক্তই হয়, এ জন্ত "সাধর্ম্মাণ সমঃ" ইত্যাদি বিশ্বহে "দাধৰ্ম্মাসম" প্রভৃতি নামের উল্লেখ হইয়াছে এবং উত্তরবাদীর এরূপ প্রতাবস্থান বা প্রতিষেধকেই ঐ তাৎপর্য্যে "দাধর্ম্মাদম" ও "বৈধর্ম্মাদম" প্রভৃতি বলা হইয়াছে, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য। পরবর্ত্তী সূত্রভাষ্যে ভাষাকারের ঐব্ধপ তাৎপর্য্য ব্যক্ত হইয়াছে। ফলকথা, ভাষাকারের মতে উভয় পক্ষে বিশেষ হেতৃর অভাবই "দম" শব্দার্থ বা দামা। "গ্রায়মজন্ত্রী"কার জয়ন্ত ভট্টও এইক্সপই বলিয়াছেন। বার্ত্তিককার উদ্যোতকরও পরে "বিশেষ্ঠেডভাবো বা সমার্থঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভের ছারা

ভাষাকারের কথাই বলিয়াছেন। কিন্ত তিনি প্রথমে বলিয়াছেন যে, "সমীকরণার্থৎ প্রয়োগঃ সমঃ"। শৈবাচার্য্য ভাদর্বজ্ঞও "ক্যায়দারে" বলিয়াছেন, "প্রযুক্তে হেতৌ দমীকরণাভিপ্রায়েশ প্রদক্ষে। জাতিঃ"। অর্থাৎ বাদী মিজ পক্ষের হেতু প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী বাদীর পক্ষ বা হেতুকে নিজের পক্ষ বা হেতুর দহিত সমান করিবার উদ্দেশ্যেই "জাতি" প্রয়োগ কয়েন। যদিও তাহাতে বাদীর পক্ষ সমীকৃত হয় না, কিন্তু ভাষা হউক বা না হউক, প্রতিবাদী ঐ উদ্দেশ্যেই "জাতি" প্রয়োগ করেন; এই জন্মই প্রতিবাদীর সেই জাত্যুত্তর "সাধর্ম্মাসম" প্রভৃতি নামে কথিত হইগ্নছে। বাদীর নিজ্পক্ষ স্থাপনের দৃহিত প্রতিবাদীর নিজ্পক্ষ স্থাপন বা জাত্যুত্তরের বাস্তব সাম্য নাই। কিন্তু প্রতিবাদী ঐ সাম্যের অভিমান করেন বলিয়া আভিমানিক সাম্য আছে। বস্তুতঃ উভন্ন পক্ষে সাংশ্রা ও বৈধন্মাই সম অর্থাৎ তুলা। তাই উদ্বোতকর পরে লিখিয়াছেন, "সাধর্মামের সমং বৈধর্ম্মা-থেব সম্মিতি স্মার্থঃ" ইত্যাদি। তাৎপর্যাটীকাকার উহার ব্যাখ্যায় লিথিয়াছেন, "সাধর্ম্মানেব স্মং যদ্মিন প্রয়োগে ইতি শেষঃ"। অর্থাৎ প্রতিবাদীর যে প্রয়োগে সাধর্ম্মাই সম বা তুলা, তাহাই "দাধর্ম্মা-দম"। এইরূপ "বৈধর্ম্মামের দমং যত্র প্রয়োগে" এইরূপ বিগ্রহবাক্যাত্মদারে "বৈধর্ম্মাদম" প্রভৃতি শব্দও "দাধর্ম্মান্ম" শব্দের ভাষ বছবীহি সমাদ, ইহাই তাৎপর্য:টীকাকারের ব্যথোর ছারা বুঝা যায়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও বার্ত্তিককারের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে শেষে গিধিয়াছেন, "কথবা সাধর্ম্মামেব সমং যত্র স সাধর্ম্মাসমঃ"। কিন্তু তিনি প্রথমে নিজে স্থ্রোর্থ ব্যাখ্যায় তৃতীয়া-তৎপুরুষ সমাস্ট্ গ্রহণ করিয়াছেন'। তাহা হইলে প্রতিবাদীর প্রয়োগ বা "জাতি" নামক অমত্নত্তরই সাধর্ম্যাদি-প্রযুক্ত "সম" অর্থাৎ তুল্য এবং বাদীর প্রয়োগ বা নিজ পক্ষ স্থাপনের সহিত (ভাষাকারোক্ত) বিশেষ হেতুর অভাবই ঐ জাত্যজ্বের সমস্ব বা তুল্যতা, ইহাই বুঝা যায়।

কেহ কেহ বাদী ও প্রতিবাদীর (জাতিবাদীর) তুল্যতাই পূর্ব্বোক্ত শিম"শবার্থ, ইহা বলিয়াছিলেন। উদ্যোভকর উক্ত মতের থওন করিতে বলিয়াছেন যে, জাতি অসহত্তর, স্মৃতরাং জাতিবাদী প্রতিবাদী সর্ব্ব অসদ্বাদীই হইয়া থাকেন। কিন্ত বাদী ঐরপ নহেন। কারণ, তিনি সদ্বাদীও হইয়া থাকেন। তিনি সৎ হেডুর দারা সৎপক্ষেরও হাপন করেন। স্মৃতরাং জাত্যুত্তর স্থলে সাধর্ম্যাদিপ্রযুক্ত বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই যে তুল্য, ইহা কিছুতেই বলা যায় না। বাদী নিজপক্ষ স্থাপনের হেতু প্রয়োগ করিলে সর্ব্বত্তই সর্ব্বপ্রকার "জাতি"র প্রয়োগ হইতে পারে, ইহাও কেহ কেহ বলিয়াছিলেন। উদ্যোভকর এখানে উক্ত মতেরও খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, তাহা হইতে পারে না। কারণ, কোন বাদী যেখানে কোন বৈধ্যাপ্রযুক্ত নিজ পক্ষ স্থাপন করেন, সেখানে "উৎকর্মসমা", "অপকর্মসমা", "বর্ণাসমা", "অবর্ণাসমা" ও "বিক্লসমা" জাতির প্রয়োগ হইতে পারে না। পরে ইহা বাক্ত হইবে। উদয়নাচার্যোর মতে স্বযাঘাতক উত্তরই জাতি, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। অর্থাৎ তাহার মতে প্রতিবাদীর যে উত্তর বাদীর সাধ্যের করা যায় নিজেরও বাাঘাতক হয়, (কারণ, তুল্যভাবে ঐ উত্তরকেও ঐরপ অক্স জাত্যুত্তর দারা থণ্ডন করা যায়) সেই

১। অত চ সাধর্মাদীনাং কার্যান্তানাং ছন্দ্র তৈঃ সমা ইতার্থাৎ সাধর্ম্মসমাদঃশত্ বিংশতি জাতয় ইতার্থঃ।—বিশ্বনাধবৃত্তি

উত্তরই "জাতি"। স্কৃতরাং বাদীর সাধন ও প্রতিবাদীর জাত্যন্তরে যে, পূর্ব্বোক্তরূপ সামা, উহাই "সাধর্ম্যাদম" প্রভৃতি শব্দে "সম" শব্দের অর্থ। প্রতিবাদীর দেই সমস্ত জাত্যন্তর সাধর্ম্যাদি প্রযুক্তই বাদীর সাধনের "সম" হওয়ায় "সাধর্ম্যাদম" প্রভৃতি নামে কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহার মতে প্রতিবাদী কোন জাত্যন্তর কিংলে সর্ব্বে ভূল্যভাবে ছন্ত জাত্যন্তরের দারাও প্রতিবাদীর ঐ উত্তরের থণ্ডন করা যায়, এ জন্ত বাদীর সাধনের আয় প্রতিবাদীর উত্তরেও জাত্যন্তর বাপ্তি হওয়ায় উহাই জাত্যন্তর স্থলে বাদীর সাধন ও প্রতিবাদীর উত্তরের সামা। "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজ্ব শেষে উদ্যুনাচার্য্যের উক্তরূপ মতের বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি উক্ত বিষয়ে দেখানে বার্ত্তিক বার উদ্যোতকর ও তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মি:শ্রের মত-ব্যাখ্যায় যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাঁহার অনেক কথা এখন ঐ ভাবে বার্ত্তিক ও তাৎপর্য্যটীকার দেখিতে পাই না।

পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিংশতি জাতির বিশেষ লক্ষণ ও উদাহরণাদি বিষয়ে নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের বছ পুর্ব্বাচার্য্য বহু বিচার করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে মহানৈম্যায়িক উদয়নাচার্য্যের "প্রবেধ-সিদ্ধি" প্রান্থ উক্ত বিষয়ে স্থবিস্তৃত ফক্ষ বিচার তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও চিস্তাশক্তির পরিচায়ক। ঐ প্রম্ন "বোধদিদ্ধি" ও "ভায়পরিশিষ্ট" এবং কেবল "পরিশিষ্ঠ" নামেও কথিত হইয়াছে। "তার্কিক-ব্রক্ষা"কার ব্রুদরাজ উহাকে কেবল "প্রিশিষ্ঠ" নামেও উল্লেখ ক্রিয়াছেন এবং তিনি ঐ প্রস্থামুসারেই জাতিতত্ত্বের বিশদ বাধ্যা করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত জাতিতত্ত্ব এবং তদ্বিষয়ে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্ষ্যের অপুর্ব্ব চর্চ্চা ব্ঝিতে হইলে প্রথমে বরদ্যাজের "তার্কিকরক্ষা" অবশ্র পাঠা। মহা-নৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায় "তত্ত্বচিস্তামণি" গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত জাতিতত্ত্বের সবিশেষ নিরূপণ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার পুত্র মহানৈয়ায়িক বৰ্দ্ধমান উপাধ্যায় "অন্বীক্ষানয়তত্ত্ববোধ" নামে স্থায়স্থত্তের টীকা করিয়া, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত জাতিতত্ত্বরও সবিশেষ নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন এবং তিনি উদয়নাচার্য্যের "প্রবোধসিদ্ধি" অস্থেরও টীকা করিয়া, উক্ত বিষয়ে উদয়নের মতেরও ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। গঙ্গেশ উপাধ্যানের পুর্ব্বে মহানৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্টও তারমঞ্জরী এছে মহর্ষি গোতমের স্থাতের ব্যাধ্যা ক্রিয়া জাতির স্বিশেষ নিরূপণ ক্রিয়া গিয়াছেন। তঁ:হার জনেক পরে মৈথিল মহামনীধী শঙ্কর মিশ্র "বাদিবিনোদ" নামে অপূর্ব্ব গ্রন্থ কিমাণ করিয়া ভারদর্শনোক্ত বাদ, জ্লা ও বিভণ্ডার শাস্ত্রদম্মত প্রবৃত্তিক্রম বিশ্বভাবে প্রদর্শনপূর্বক ভাগেদর্শনাক্ত সমস্ত জাতি ও নিগ্রহস্থানের লক্ষণাদি যথাক্রমে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। শঙ্কর মিশ্রের অনেক পরে বাঙ্গালী নবানৈয়ায়িক বিশ্বনাথ পঞ্চাননও ভাষস্থতের বৃত্তি রচনা করিয়া, পূর্ব্বোক্ত "জাতি" ও "নিগ্রহস্থানে"র ব্যাপ্যা করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে তিনিও যে স্থায়দর্শনের ভাষ্যবার্ত্তিকাদি সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থ এবং উদয়নাচার্য্যের "প্রবোধসিদ্ধি" ও শঙ্কর মিশ্রের "বাদিবিনোদ" প্রভৃতি গ্রন্থেরও বিশেষরূপ অনুশীলন করিয়াছিলেন. ইহা বুঝিতে পারা যায়। শঙ্কর মিশ্রের ন্যায় বিশ্বনাথও অনেক স্থলে জাতি ও নিগ্রহস্থানের ব্যাখ্যায় উদয়নাচার্য্যের মত গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে আরও বহু গ্রন্থকারের বিবিধ বিচারের ফলে পূর্ব্বোক্ত "জাতি"র প্রকার-ভেদ ও উদাহরণাদি বিষয়ে প্রাচীন কাল হইতেই নানা মতভেদ হইয়াছে। সেই সমস্ত মতভেদের সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞান ও প্রকাশ এখন সম্ভব নহে। সংক্ষেপেও

তংহা প্রকাশ করা যায় না। মহামনীয়ী শঙ্কর মিশ্রও উক্ত জাতি বিষয়ে বহুদক্ষত মতই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অন্তান্ত মতানুসারে উহার বিস্তার বর্ণন করেন নাই, ইহা তিনি নিজেও শেষে বলিয়া গিয়াছেন।

বাৎস্থায়ন প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণের ফ্রায় প্রাচীন কালে শৈবসম্প্রদায়ের নৈয়ায়িকগণও গৌতমের স্ক্রাফুদারে "জাতি" ও "নিগ্রহস্থানে"র ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তদকুদারে শৈব নৈয়ায়িক ভাদর্মজ্ঞও তাঁহার "ভারদার" শ্রন্থের অনুমান পরি:চ্ছদে গৌতমের স্থাত্তের উল্লেখ করিয়া জাতি ও নিগ্রহস্থানের নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। "গ্রায়সারে"র অপ্তদেশ টীকাকার সকলেই উহার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। জৈন দার্শনিক হরিভন্ত শ্বত "ষড় দর্শনসমুক্তর" গ্রন্থ নৈয়ায়িক মতের বর্ণনায় জাতি ও নিগ্রহস্থানের কক্ষণ বলিগাছেন। ঐ প্রস্তের "ক্যুবৃত্তি"কার হৈলন মহামনীয়ী মণিভত সূরি বিশনভাবে ভাগদর্শনোক্ত সমস্ত জাতি ও নিপ্তহস্থানের লক্ষণ ও উদাহরণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন এবং টীকাকার জৈন মহাদার্শনিক গুণরত্ব স্থারি ঐ জাতি ও নিগ্রহস্থানের বিস্তৃত ব্যাথা। ও ত্রিষয়ে বহু বিচার করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধনম্প্রানায়ও নিজ মতামুদারে জাতি ও নিগ্রহস্থানের ব্যাখ্যা ও বিচার করিয়াছিলেন। বাচম্পতি মিশ্র ও বরদরাজ প্রভৃতি, বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিগের ব্যাখ্যাবিশেষেরও উল্লেখপূর্ব্বক খণ্ডন করিয়াছেন। ইহা ব ক্ত হইবে। এইরূপ অন্তান্ত সমস্ত দার্শনিক সম্প্রদায়ই ন্তায়দর্শনোক্ত জাতি ও নিগ্রহ-স্থানের তত্ত্ত্ত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই গৌতমের স্থায়দর্শনোক্ত সমস্ত পদার্থেই বিশেষ ব্যৎপন্ন ছিলেন, ইহা তাঁহাদিগের নানা এছের দারা বুঝিতে পারা যায়। অবৈত বেদান্তাচার্য, এইর্ঘ মিশ্রের 'প্রস্তুনপ্রপ্রধান্য' পাঠ ক্রিলে পদে পদে তাঁহার মহানৈয়ায়িকত্বের প্রকৃষ্ট পরিচয় এবং গৌতমোক্ত জাতি ও নিগ্রহস্থানে পূর্ণ দৃষ্টির পরিচয় পাওয়। যায়। বিশিষ্টাইতবাদী শ্রীবেদান্তাচার্য্য মহামনীষা বেষ্কটনাথ "ভারপরিশুদ্ধি" প্রন্থে তাঁহার ভারনর্শনে অ্যাবারণ পাণ্ডিতোর পরিচর দিয়া গিয়াছেন। তিনি ঐ প্রস্থের অনুমানাধানের ভারদর্শনোক্ত জাতি ও নিপ্রস্থানের বিশেষরূপ ব্যাথ্যা ও বিচার ক্রিয়া গিয়াছেন। সুক্ষ বিচার দারা উক্ত বিষয়ে অনেক নৃতন কথাও বলিয়াছেন। তিনি পুর্ব্বোক্ত সমস্ত জাতিকে (১) "প্রতিপ্রমানসমা" ও (২) "প্রতিতর্কনমা" এই নামবয়ে দ্বিবিধ বলিয়া তাঁহার যুক্তি অনুদারে উহার ব্যাথ্যা করিয়াছেন। বাহুল্যভারে তাঁহার ঐ সমস্ত কথা প্রকাশ করা সম্ভব নহে। বিশেষ জিজাস্থ স্থগী তাহার ঐ গ্রন্থ পাঠ করিলে পূর্ব্বোক্ত জাতিতত্ত্ব বিষয়ে স্থনেক প্রাচীন সংবাদ জানিতে পারিবেন।

বেকটনাথ "স্থারপরিগুদ্ধি" গ্রন্থে পুর্ব্বোক্ত জাতিতত্ত্বর ব্যাখ্যা করিতে যে "তব্রব্যাকর" ও "প্রজ্ঞাপরিত্রান" নামে গ্রন্থবর উল্লেখ করিয়াছেন, উগ এখন দেখিতে পাওয়া যায় না এবং তিনি যে বিষ্ণু মিশ্রের মতের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁখার গ্রন্থব্য দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ঐ সমস্ত গ্রন্থবার ও, জাতি ও নিগ্রন্থবান বিষয়ে বহু চর্চ্চা ও বিচার করিয়াছিলেন, তাথা বেক্কটনাথের ঐ গ্রন্থ

বহুনাং সন্মতঃ পত্থা জাতীনামেব দর্শিতঃ।
 একদেশিমতেনাসাং প্রপঞ্চে নৈব বর্ণিতঃ।

পাঠে বুঝিতে পারা যায়। কোন সম্প্রদায় গোতমোক্ত চতুর্বিংশতি প্রকার জাতি অস্বীকার করিয়া চতুর্দশ জাতির সমর্থন করিয়াছিলেন। বেঙ্কটনাথের উদ্ধৃত 'প্রজ্ঞাপরিত্রাণ" গ্রন্থের বচনেও উক্ত মতের স্পষ্ট প্রকাশ আছে'। বেঙ্কটনাথ উক্ত বচনের অন্তক্ষপ তাৎপর্য্য কল্পনা করিলেও উক্ত মত বে প্রাচীন কালেও কোন সম্প্রানায়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল, ইহা আমরা উদ্যোতকরের বিচারের দ্বারা বুঝিতে পারি। কারণ, পরবর্ত্তী ষষ্ঠ স্থত্তের বার্ত্তিকে উদ্দ্যোতকর উক্ত মতের উন্নেধ-পুর্বাক গোত:মাক্ত চতুর্বিংশতি জাতির মধ্যে কোন জাতিই যে নামভেদে পুনক্ষক্ত হয় নাই, অর্থ-ভেদ ও প্রয়োগভেদবশতঃ দমস্ত জাতিরই যে ভেদ আছে, ইহা দমর্থন করিয়া উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন। উক্ত মতবাদীদিগের কথা এই বে, প্রয়োগের ভেদবশতঃ জাতির ভেদ স্বীকার করিলে উহার অনন্ত ভেদ স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে উহা চতুর্বিংশতি প্রকারও বলা যায় না। এতহন্তরে উদ্দোতকর বলিয়াছেন যে, চতুর্বিবংশতি প্রকারই জাতি, এইরূপ অবধারণ করা হয় নাই। কিন্তু উদাহঃণের ভেদবশতঃ এক প্রকার জাতিও অনেক প্রকারও হয়। যেমন একই "প্রকরণ্দমা" জাতি চতুর্বিষধ হয়। পরস্ত যতি প্রয়োগভেদে ও উদাহরণ-ভেদে জাতির ভেদ স্বীকার না করা যায়, ভাষা হইলে চতুর্দণ জাতিও ত বলা যায় না : তবে যদি কোন অংশে অভেদ থাকিলেও কোন অংশে ভেদও আছে বলিয়া চতুর্দশ জাতি বলা যায়, তাগ হইলে চতুর্থ স্থাকে ''উৎকর্ষদমা" প্রভৃতি চতুর্বিধ জাতি যে এ স্থাক্রোক্ত ''বিকল্পদমা" জাতি হই ত ভিন ন'হ, ইহাও বলা যায় না। কারণ, "বিকল্পদা" জাতি হইতে "উৎকর্ষদা" প্রভৃতি জাতির কোন অংশে ভেদ ও আছে; যথাস্তান ইহা বুঝা যাইবে। উদ্যোতকণের এই সমস্ত কথার দ্বারা বুঝা যায় য, পূর্বকালে কোন বৌদ্ধনম্প্রদায়বিশেষই গৌতমের জাতিবিশাগ অগ্রাহ্য করিয়া, চতুর্দিশ প্রকার ভাতি স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহারা গোতমোক্ত ''উৎ> র্বদমা' প্রভৃতি দশপ্রকার জাতির পার্থকা স্বীকার করেন নাই। তাই উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে. ঐ দমন্ত জাতিরও অন্ত জাতি হইতে কোন অংশে ভেদ আছে বলিয়া মহর্ষি গোতম চতুব্বিংশতি প্রকার জাতি বলিয়াছেন। কিন্তু চতুর্বিংশতি প্রকারই জাতি, এইরূপ অবধারণ তাঁহার বিবক্ষিত নতে "নাায়মঞ্জরী"কার জয়স্ত ভট্টও উক্ত বিষয়ে বিচারপূর্বক বাক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, সামানাতঃ জাতি অনস্তপ্রকার, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, একপ্রকার জাতির সহিত অন্য প্রকার জাতিরও সংক্র হইতে পারে। স্থতরাং এরপ দংকার্ণ জাতি অসংখ্যপ্রকার হয়, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু অসংকীর্ণ জাতি অর্থাৎ যে জাতির সহিত অন্য জাতির সংকর বা নিয়ত সম্বন্ধ নাই, সেই সমস্ত জাতি চতুর্বিংশতি প্রকার, ইহাই মহর্ষি গোত্মের বিবক্ষিত। ষড় দুর্শনসমূচ্যায়র চীকাকার

<sup>&</sup>gt;। প্রজ্ঞাপরিতাপেপ্রজং—"আনস্তোহপি চ জাতীনাং জাতহন্ত চতুর্দশ। উক্তান্তদপৃথগ্ ভূতা বর্ণাবর্ণাসমাদরঃ" । —ইতাাদি ভাষপরিভদ্ধি।

২। সতাপানিতো জাতীনামসংকীর্ণোলাহরণবিবক্ষয়া চতুর্বিংশতিপ্রকারত্মুপবর্ণিতং, নতু তৎসংখ্যানিহ্নঃ কুত ইতি।—ভামেঞ্জনী।

গুণরত্ন স্থিও ইহাই বলিয়াছেন "তব্যত্নাকর" প্রন্থকারও বলিয়াছেন যে, চতুর্বিংশতি জাতির উল্লেখ কতকগুলি জাতির প্রদর্শনের জন্য। কারণ, মহর্ষি গোতম দ্বিতীয় অধ্যায়ে "অনাদন্যস্মাই" ইত্যাদি ( ২য় আ০, ৩১শ ) স্থানের দ্বারা অন্যপ্রকার জাতিরও স্থাচনা করিয়া গিয়াছেন। স্থাতরং তাঁহার মতেও জাতি অনম্প্রকার।

পূর্ব্বাক্ত চতুর্বিবংশতি প্রকার জাতির উদাহরণ প্রদর্শন না করিলে পূর্ব্বাক্ত কোন কথাই ব্যাধার না। উদাহরণ বাতীত কেবল মহর্ষি গোতমের অতি ছর্ব্বোধ কতিপর স্থাবলম্বনে তাঁহার প্রদর্শিত জাতিতত্ত্বর অন্ধকারম্য গুহার প্রবেশও করা ধার না। তাই ভাষাবারে বাহস্তারন প্রভৃতি অসামানা প্রতিভা ও চিন্ত শাত্র বাংল পূর্বেলিক্ত চতুর্বেংশতি জাতির উদাহর প্রদর্শনালা টহা স্থাবা করিয়া দিয়া হন। দল্লারে বামবার এখন পঠকগণের বক্ষাণ করিয়া দিয়া হন। দল্লারে বামবার এখন পঠকগণের বক্ষাণ করিয়া দিয়া হন। দল্লার বামবার এখন পঠকগণের বক্ষাণ করিয়া করিয়া করিয়া দিয়া হন। দল্লার বামবার প্রথম প্রেরিক্ত বিদ্যান্দি শাত্র শাত্রিক্ত ক্ষান্ত ক্ষান্ত ভি

#### ১। সাধৰ্ম্যসমা—( বিভীয় হ ত )

সমান ধর্মকে সাধর্ম। বলে। কোন বাদী কোন সাধর্ম্ম অবলা বৈধর্মারূপ হেতু ব েও পাদের দারা কোন ধর্মীতে তাঁহার সাধা ধর্মের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যাদ কোন একটা বিধানি সাধর্মানাত গ্রহণ করিল, তদ্বারা বাদীর গৃহীত দেই ধর্মীতে তাঁহার সাধাব্যমার অভাবের আপতি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে দেখানে প্রতিবাদীর দেই উত্তরের নাম "সাধর্মাদমা" হাতি। যেমন কোন বাদী বনিলেন,—"আলা সক্রিয়ঃ ক্রিধাহেতুগুণবন্ধাৎ লোষ্টবং।" অথাৎ আলা সক্রিয়,— যেহেতু তাহাতে ক্রিয়ার কারণ গুণ আছে। যে সকল পদার্থে ক্রিয়ার কারণ গুণ আছে, দে সমস্ত পদার্থ ই সক্রিয়,—যেমন লোষ্ট। লোষ্টে ক্রিয়ার কারণ গুণ সংযোগবিশেষ আছে,—এইরূপে আল্মাতেও ক্রিয়ার কারণ গুণ, প্রথল্ব বা অদৃষ্ট আছে। অতএব আল্লা লোষ্টের ন্যায় সক্রিয়! বাদী এইরূপে আল্লাতে তাঁহার সাধ্য ধর্ম সক্রিয়গ্রের সংস্থাপন করিলে, তথন প্রতিবাদী যদি বলেন যে, যদি সক্রিয় লোষ্টের সাধর্ম্ম। (ক্রিয়ার কারণ গুণবতা) বশতঃ আল্লা সক্রিয় হয়, তাহা হইলে নিজ্রিয় আকাশের সাধর্ম্ম। বিভূত্ববশতঃ আল্লা নিজ্রিয় হার কারণ গুণবতা) বশতঃ আল্লা সক্রিয় হয়, তাহা হইলে নিজ্রিয় আকাশের সাধর্ম্ম। বিভূত্ববশতঃ আল্লা নিজ্রিয় হারত। স্বতরাং আল্লাতে নিজ্রিয় আকাশের সাধর্ম্ম। বিভূত্ব থাকার আলা নিজ্রিয় কেন হইবে না ? আল্লা সক্রিয় লোষ্টের সাধর্ম্ম। অক্রিয় হেত্ব নাই। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর ভাষ্যভারের মতে "সাধর্ম্মাসমা" জাতি। যদিও উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর

<sup>&</sup>gt;। তাৰেম্ভাবনবিষয়বিকলভোনেন জাতানামানতে হণাদংকীৰ্ণেদেহরণবিবক্ষয়া চতুৰ্বিশেতি জাতিভেনা এতে অক্লিডাঃ।—গুণঃজুকুত টাকা।

২। উক্তঞ্চ "তব্যত্নাকরে" অনুসাং জাতীনামানস্তাচ্চতুর্বিংশতিরদৌ প্রদর্শনার্থী। "অক্তনস্তস্থা"দিকা। জাতাস্তরস্তনাদিতি।—স্তারপরিতদ্ধি।

অভিমত বিভূপ হেতু আত্মাতে নিজ্জিয়পের সাধকই হয়; কারণ, বিভূ দ্রথামাত্রই নিজ্জির হওয়ায় বিভূপ ধর্মা নিজ্জিয়পের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট; স্মতরাং উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর ঐ হেতু ছাষ্ট নহে, কিন্তু বাদীর হেতুই ছাষ্ট । তথাপি উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর হেতুর দোহ প্রদর্শন না করিয়া, এরপ উত্তর করায় তাঁহোর উক্তি-দোষ প্রযুক্ত ঐ উত্তরও সহত্তর নহে, ভাষ্যকারের মতে উহাও জাত্যাতর। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

অথবা কোন বাদী বলিলেন, "শক্ষোহনিতাঃ কাৰ্য। বাদ্বটবং"। অর্থাৎ শব্দ অনিতা, যেহেতু উহা কার্য অর্থাৎ কারণজন্ত। কারণজন্ত পদার্থনাত্রই অনিতা, যেনন ঘট। শব্দও বটের সায় কারণজন্ত ; স্তরাং অনিতা। বাদী এইরপে অনিতা ঘটের সায়্রা কার্যার হেতুর দ্বারা শব্দে অনিতাবের সংস্থাপন করিলে তথন প্রতিব'দী যদি বলেন যে, শব্দে যেনন ঘটের সায়্রা কার্যার আহ্ত, ত্রাং শব্দও আকাশের সায়্রা অমুর্ভ্রন্ত আছে। কারণ, শব্দও আকাশের ভার অমুর্ভ্রন্ত আছে। কারণ, শব্দও আকাশের ভার অমুর্ভ্র পদার্থ। স্থত্তাং শব্দও আকাশের ভার নিতা হইবেন', এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। এথানে প্রতিবাদীর উক্তর্গ উত্তর "নায়্রার্যাপ্রযুক্ত নিতা হইবেন', এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। এথানে প্রতিবাদীর উক্তর্গ উত্তর "নায়্রার্যাপ্রযুক্ত নিতা হইবেন', এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। এথানে প্রতিবাদীর উক্তর্গ উত্তর "নায়্রার্যাপ্রযুক্ত হিতু কার্যার আকাশের সায়্রার্যানীর প্রেরাক্তরের লাম্রার্যার তার হিছা অনত্তর হা কারণ, বাদীর প্রযুক্ত হেতু কার্যান্ত, তংহার সায়ায়্রার্যান্তর বাাহ্রিশিষ্ট। কারণ, যে যে পদার্থে কার্যান্তর বা কারণজন্তন্ত আছে, দে সমন্তই অনিতা। কিন্ত প্রতিবাদীর অহিনত অমুর্ত্ত হেতু নিতান্তের বাজিরারী। কারণ, অমুর্ত্ত পদার্থ মাত্রই নিতা নহে। স্ক্তরাং প্রতিবাদীর এ বাভিচারী হেতুর প্রতিপক্ষ না হওরার উক্ত স্থলে প্রক্রত সংপ্রতিপক্ষ দোষ হইতে পারে না। বাদী ও প্রতিবাদীর হেতুরর তুলাবল না হইলে সেধানে সংপ্রতিপক্ষ দোষ হর না। তৃতীয় স্ক্র অন্তর্যা।

#### ২। বৈধৰ্ম্যসম্— ( দিতীয় হুত্ৰে )

বিরুদ্ধ ধর্মকে বৈধর্ম্ম বলে। অর্থাৎ যে পদার্থে যে ধর্ম থাকে না, তাহা ঐ পদার্থের বৈধর্ম্ম। কোন বাদী কোন সংধর্ম্ম অথবা বৈধর্ম্মারূপ হেতু বা হেত্বাভাসের দ্বারা কোন ধর্মীতে তাঁহার সাধ্য ধর্মের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি বাদীর দৃষ্টান্তপদার্থের কোন একটা বৈধর্ম্মানাত্ত দার বাদীর গৃহীত সেই ধর্মাতে তাঁহার সেই সাধ্য ধর্মের অভাবের আপত্তি প্রকাশ করিয়া প্রত্যবস্থান করেন, তাহা হইলে সেধানে প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম "বৈধর্ম্মাসমা" জাতি। যেমন পূর্বেবং কোন বাদী "আত্মা সক্রিয়ঃ ক্রিয়াহেতুগুণবত্তাৎ লোইবং" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া শাত্মাতে সক্রিয়ারের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন বে, ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট লোই পরিচ্ছিন্ন পদার্থ, কিন্ত দাত্মা অপরিচ্ছিন্ন পদার্থ অর্থাৎ বিভূ। ঐ অপরিচ্ছিন্নত্ব ধর্ম্ম লোইের না থাকার উহা লোইের বৈধর্ম্ম। স্কতরাং শাত্মাতে সক্রিয় লোইের বৈধর্ম্ম থাকার আত্মা সক্রিয় পাকার উহা লোইের বৈধর্ম্ম। সক্রের পদার্থের বিধর্ম্ম। থাকার আত্মা সক্রিয় হইতে পারে না। কারণ, সক্রিয় পদার্থের বিধর্ম্ম। থাকিলে তাহাতে নিজ্যিরত্ব স্থীকার্ম্ম।

অত এব আত্মা নিজ্জির হউক ? আত্মা সক্রির লোষ্টের সাধর্ম্মপ্রযুক্ত সক্রির হইবে, কিন্ত উহার বৈধর্ম্মপ্রযুক্ত নিজ্জির হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতৃও নাই। প্রতিবাদী এইরূপে বাদীর গৃহীত দৃষ্টান্ত লোষ্টের বৈধর্ম্মান্ত দারা আত্মতে বাদীর সাধ্য ধর্ম সক্রিয়রের অভাব নিজ্জিরন্তের আণিত্ত প্রকাশ করার, তাঁহার ঐ উত্তর ভাষাকারের মতে "বৈধর্ম্মাসমা" জাতি। পূর্ব্বোক্ত সাধর্ম্মাসমা জাতির প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী বিভূত্ব ধর্মকে আকাশের সাধর্ম্মারূপে গ্রহণ করিয়া, দেই সাধর্ম্মার্রারাই উক্তরূপ আপত্তি প্রকাশ করেন। কিন্তু এই "বৈধর্ম্মান্যা" জাতির প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী ঐ বিভূত্বধর্মকে বাদীর দৃষ্ঠান্ত লোষ্টের বৈধর্ম্মারূপে গ্রহণ করিয়া, দেই বৈধর্ম্মা দ্বারাই উক্তরূপ আপত্তি প্রকাশ করেন, ইহাই বিশেষ। পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে ভাষাকারের মতে ইহাও সত্তরর নহে, ইহাও জাত্মন্তর।

কথবা কোন বাদী পূর্লবং "শক্ষোহনিতাঃ কার্যান্তাবিং" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া শক্ষে অনিতাত্বের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, শক্ষে যেমন অনিতা ঘটের সাধর্ম্যা কার্যাত্ব আছে, তক্রণ উহার বৈধর্ম্য অমূর্ভিত্ব আছে। কারণ, শক্ষ ঘটের আয় মূর্ভি পদার্থ নহে, কিন্তু অমূর্ভ্তি। স্কৃতরাং যে অমূর্ভিত্ব ঘটে না থাকার উহং ঘটের বৈধর্ম্যা, তাহা শক্ষে থাকার শক্ষ ঘটের আয় অনিতা হইতে পারে না। স্কৃতরাং শক্ষ নিতা হউক ? শক্ষ অনিতা ঘটের সংধর্ম্যপ্রত্ব অনিতা হইবে, কিন্তু উহার বৈধর্ম্য প্রত্বক্ত নিতা হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতৃত্ব নাই। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উক্তর্মপ উত্তর "বৈধর্ম্ম সমা" জাতি। কিন্তু ইহার অসক্তরে । কারণ, উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর অভিমত হেতৃ অমূর্ভিত্ব অনিতা ঘটের বৈধর্ম্য হইলেও উহা নিতাত্বের ব্যান্তিবিশিষ্ঠ বৈধর্ম্যা নহে। কারণ, অমূর্ভ্ত পদার্থনিত্রই নিত্য নহে। স্কৃতরাং প্রতিবাদীর অভিমত ঐ ব্যভিচারী বা ছুষ্ট হেতৃ বাদীর গৃহীত নির্দ্ধের হেতৃর প্রতিপক্ষ না হওরায় প্রতিবাদী মহেত্বর দারা বাদীর হেতৃতে সংপ্রতিংক্ষ দোষ বলিতে পারেন না। স্কৃতীয় স্ত্র ক্রষ্ট্রা।

## ৩। উৎকর্ষসমা—( চতুর্থ হুত্রে )

বাদী কোন ধর্মীতে কোন হেতু বা হেত্বাভাদের দ্বারা তাঁহার সাধা ধর্মের সংস্থা ন করিলে, প্রতিবাদী যদি বাদীর সেই হৈতুর দ্বারাই বাদীর গৃহীত দেই ধর্মাতে অবিদ্যান কোন ধর্মের আপত্তি প্রকাশ করিয়া প্রত্যবস্থান করেন, তাহা হলৈ দেখানে প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম "উৎকর্মনা" জাতি। 'উৎকর্ম' বলিতে এখানে অবিদ্যান ধর্মের আরোপ। ঘেমন কোন বাদী পূর্ববং "আত্মা সক্রিয়: ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্বাৎ লোষ্টবং" ইত্যাদি বাকা প্রয়োগ করিলে যদি প্রতিবাদী বলেন যে, তাহা হলৈ তোমার ঐ হেতু প্রযুক্ত আত্মা লোষ্টের ত্যায় স্পর্শবিশিষ্টও হউক বিদি ক্রিয়ার কারণ গুণ আছে বলিয়া আত্মা লোষ্টের ত্যায় সক্রিয় হয়, তাহা হইলে স্পর্শবিশিষ্টও কন হইবে না ? আরু যদি আত্মা লোষ্টের ত্যায় স্পর্শবিশিষ্ট না হয়, তাহা হলৈ লোষ্টের ত্যায় সক্রিয়ও হইতে পারে না। প্রতিবাদীর অভিপ্রায় এই যে, বাদীর গৃহীত সাধ্যধর্মী— তাঁহার দৃষ্টান্ত পদার্থের সর্ব্যাংশেই সমানবর্ম্মা না হইলে উহা দৃষ্টান্ত বলা যায় না।

স্থভরাং বাদীর গৃহীত দৃষ্টান্ত লোষ্টে বে স্পর্শবন্ত ধর্ম আছে, তাহাও বাদীর সাধাংশী আআতে থাকা আবশুক। কিন্তু আআতে যে স্পর্শবন্ত ধর্ম বিদানান নাই, ইহা সকলেরই স্থীকৃত। প্রতিবাদী বাদীর উক্ত হেতুর দ্বারাই আআতে এ অবিদানান ধর্মার আপত্তি প্রাণ্ড কবার তাঁহার ঐ উত্তর "উৎকর্মনা" জাতি। এইরূপ কোন বালী পূর্ববৃৎ "শক্ষোহনিতাঃ কার্যাত্বাং ঘটবং" ইত্যাদি প্রয়োগ করিলে, প্রতিবাদী যদি বনেন যে, তাহা হইলে শক্ষ বটের তার রূপবিশিষ্টও হউক ? কারণ, তোমার দৃষ্টান্ত যে ঘট, তাহা রূপবিশিষ্ট। যদি কার্যাত্বশতঃ শক্ষ ঘটের তার অনিতা হয়, তাহা হইলে ঘটের তার রূপবিশিষ্টও কেন হইবে না ? বস্ততঃ রূপবত্তা যে শক্ষেনাই, উহা শক্ষে অবিদানান ধর্মা, ইহা সকলেরই স্বীকৃত। কিন্তু প্রতিবাদী উক্ত স্থলে বাদীর ঐ হেতুর দ্বারাই শক্ষে ঐ প্রবিদ্যান ধর্মার আপত্তি প্রকাশ করায়, তাঁহার ঐ উত্তর উৎকর্মনমা" জাতি। ইহাও অসঞ্জর। করেশ, বাদীর গৃহীত দৃষ্টান্তগত সমন্ত ধর্মাই বাদার গৃহীত সাধাধ্যমী বা পক্ষে থাকে না, তাহা থাকা আবশুকও নহে। এবং কোন ব্যভিচারী ক্রের দ্বার ও প্রবিদ্যান ধর্মার কাপতি সমর্থন করিতে পারেন না। উক্ত স্থলে বাদার গৃহীত হেতু কার্যাত্ম রূপের ব্যভিচারী। কারণ, কার্যা বাজনা পদার্থনিত্রই রূপ নাই। স্বতরং উহার দ্বারা শক্ষে অনিতাত্মর ন্যায় রূপবত্তা দিল্ধ হইতে পারে না। কারণ, ঐ হেতু রূপের ব্যাণ্যা নহে। প্রকাম ও মর্গ স্থ্র দৃষ্টি আছির। নায় রূপবত্তা দিল্ধ হইতে পারে না। কারণ, ঐ হেতু রূপের ব্যাণ্যা নহে। প্রকাম ও মর্গ স্থ্র দৃষ্টি আছির।

## ৪। অপকর্ষসমা—(চতুর্থ হলে)

"অপকর্ষ" বলিতে এখানে বিদ্যমান ধর্মের অপলাপ বা উহার অভাবের আপত্তি। বাদী কোন ধর্মীতে কোন হেতু ও দৃষ্টান্ত দ্বারা কোন সাধ্য ধর্মের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি বাদীর ঐ দৃষ্টান্ত দ্বারাই তাঁহার গৃহীত হর্মাতে বিদ্যমান ধর্মের অভাবের আপত্তি করিয়া প্রতিবেধ করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদীর সেই প্রতিষেধ বা উত্তরের নাম "অপকর্ষদমা" জাতি। যেমন কোন বাদী "আত্মা সক্রিয়: ক্রিয়াহেতৃগুণবত্বাৎ, লাষ্টবৎ"—এইরূপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, আপনার কথিত দৃষ্টান্ত যে লোষ্ট, তাহা অবিভূ অর্থাৎ সর্ক্রব্যাপী পদার্থ নহে, পরিচ্ছিন্ন পদার্থ। স্বতরাং আত্মাও ঐ লোষ্টের তারে অবিভূ হউক ? ক্রিয়ার কারণগুণবত্ববেশত: আত্মা লোইের তার সক্রিয় হইবে, কিন্ত লোষ্টের তার পরিচ্ছিন্ন পদার্থ হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। বন্ধত: আত্মাতে যে বিভূত্ব ধর্মই বিদ্যমান আছে, ইহা বাদী ও প্রতিবাদী, উভ্যেরই স্বীকৃত। কিন্ত প্রতিবাদী আত্মাতে ঐ বিদ্যমান ধর্মের অভাবের (অবিভূত্বের) আপত্তি প্রকাশ করায়, তাঁহার উক্ত উত্তরের নাম "অপকর্ষসমা" জাতি। এইরূপ কোন বাদী "শক্ষোহনিতাঃ কার্যাত্বাহ, ঘটরে তার উক্তে উত্তরের নাম "অপকর্ষসমা" জাতি। এইরূপ কোন বাদী "শক্ষোহনিতাঃ কার্যাত্বাহ, ঘটরে তার হয়, তাহা হইলে উহা হটের তার প্রবণেক্রির্ভ্ত প্রতাক্ষের শবিষ হউক ? বন্ধত: ঘটের তার অনিত্য হয়, তাহা হইলে উহা হটের তার প্রবণেক্রির্ভ্ত প্রতাক্ষের শ্বের ইউক ? বন্ধত: ঘট প্রবণক্রির্ভ্ত প্রতাক্ষের হিন্যমান ধর্মে। স্বতরাং শক্ষে প্রবণক্রির্জ্ব বিদ্যমান ধর্মে। প্রতিবাদী উক্ত স্থনে বাদীর গৃহীত হেতু ও দৃষ্টান্ত দ্বাহাই শক্ষে ঐ বিদ্যমান ধর্ম্ম। প্রতিবাদী উক্ত স্থনে বাদীর গৃহীত হেতু ও দৃষ্টান্ত দ্বাহাই শক্ষে ঐ বিদ্যমান ধর্মের আহত বিদ্যমান ধর্মে।

প্রকাশ করায় তাঁহার ঐ উত্তর "অপকর্ষদ্যা" জ'তি। পুর্বোজি দুজিতে ইংগও সাদহভ্র। পঞ্স ও ষ্ঠ সূত্র দাইবা।

#### ৫ | বর্ণ্যসমা—(চতুর্থ হতে)

বে পদার্থে বাদীর সাধ্য ধর্ম নিশ্চিত নতে, কিন্তু সন্দিগ্ধ, বাদী সেই পদার্থকৈ তাঁহার সাধ্যধর্ম-বিশিষ্ট বলিয়া বর্ণন করেন। স্কুতরাং "বর্ণা" শক্তের দ্বারা বুঝা যায়—সন্দিগ্ধনাধ্যক। উহা "পক্ষ" নামেও কথিত ছইয়াতে। এবং যে পদার্গে বাদীর সাধা ধর্ম নিশ্চিতই আছে, তদ্বিষয়ে কাহারই বিবাদ নাই, সেই পণার্থকে সপক্ষ বলে। এরূপ পদার্থ ই দুষ্টাস্ত হইরা থাকে। যেমন পুর্ব্বোক্ত ''আত্মা দক্রিয়ঃ" ইত্যানি প্রয়োগে আত্মাই দক্রিয়ত্ত্রপে বর্ণা, স্মৃত্যাং আত্মাই পক্ষ এবং দৃষ্টাস্ত লোপ্ত সপক্ষ। এবং ''লক্ষেন্ত্নিতঃ" ই থাৰি প্রয়োগে শব্দই অনিভাত্বৰূপে বর্ণা, স্কুতবাং পক্ষ। দৃষ্ঠান্ত ঘট সপ্রজ। কোন বাণী কোন হেতু এবং দৃষ্ঠ ন্ত দ্বারা কোন প্রক্ষে তাঁহার সাধ্য ধর্মের সংস্থাপন করিলে প্রতিব'দী যদি বাদীর গৃহীত নেই দুয়ীতে বর্ণাত্ব অর্থাৎ সন্দিশ্ধদাধ্যক্তের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা ইলে দেখানে প্রতিবাদীর দেই উত্তরের নাম "বর্ণাদমা" জাতি। যেমন কোন বাদী "আত্ম। সক্রিয়ঃ ক্রিপাচেতুগুণবস্থাৎ লোষ্টবং" এইরূপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তাহা হইলে লাষ্ট্র আত্মার লায় বর্ণা অর্থাৎ সন্দিশ্ধ দাধাক হউক ? এইকাশ কোন বাণী "শব্দেংহ নিতাঃ কার্যাত্বাং ঘটবৎ" এইরূপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বংলন যে, তাহা হুইলে ঘটও শব্দের ভার বর্ণ্য অর্থাৎ সন্দিগ্ধনাধাক হুউক ? প্রতিবাদীর কথা এই যে, পক্ষ ও দৃষ্টান্ত সমানধর্মা হওয়া আবশুক। স্থতরাং বাদীর পক্ষপদার্থের ধর্ম যে সন্দিগ্ধদাধাকত, তাহা দৃষ্টান্ত পদার্থেও স্বাকার্য। পরস্ত বাদীর গৃহত যে হেতু তাঁহার গৃহীত পক্ষপদার্থে আছে, দেই পেতুই তাঁহার গৃগীত দৃষ্টান্তপনার্গেও আছে। স্নতর বানীর সেই হেতুবশতঃ তাঁহার গৃহীত সেই দৃষ্টান্তপনাৰ্থও উচ্চাৰ গৃহীত পক্ষণদাৰ্থের ভাষে দন্দিগ্ধদাধাক কেন হইবে না ? কিন্তু তাহা হইলে আর উহ। দৃষ্টান্ত হইতে পারে ন।। কারণ, সন্দিগ্দনাধাক পদার্থ দৃষ্টান্ত হয় না। উক্ত স্থান প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর "বর্ণাদমা" জাতি। 📭 র পূর্বেলক যুক্তিতে ইহাও অদহত্তর। পঞ্ম ও ষষ্ঠ স্ত্ত দ্রষ্টব্য।

## ৬। অবর্ণ্যসমা—( চহুর্থ স্থতে)

পূর্ব্বোক্ত "বর্ণো"র বিপরীত "শ্বর্ণা"। স্কুতরাং "শ্বর্ণাসমা" জাতিকে পূর্ব্বোক্ত "বর্ণাসমার" বিপরীত বলা যায়। অর্থাৎ বাহা দলিগ্ধনাথকে (বর্ণা) নহে, কিন্তু নিশ্চিতদাধ্যক, তাহা "শ্বর্ণা"। নিশ্চিতদাধ্যকরই "শ্বর্ণাত্ব"। উহা বানীর গৃহীত পক্ষে থাকে না, দৃষ্টাস্কে থাকে। কিন্তু প্রতিব'নী যদি বাদীর গৃহীত পক্ষে দৃষ্টান্তগত "অবর্ণাত্ব"র অর্থাৎ নিশ্চিতদাধ্যকত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে উহার ঐ উত্তরের নাম "শ্বর্ণাসমা" জাতি। যেমন পূর্ব্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, স্বান্থাও লোষ্টের ভার নিশ্চিতদাধ্যক হউক ? কারণ, পক্ষ ও দৃষ্টান্ত

সমানধর্মা হওয়া আবশুক। পরস্ত বাদীর গৃহীত যে হেতু দৃষ্টান্ত লোষ্টে আছে, ঐ হেতুই তাহার গৃহীত পক্ষ আআতেও আছে। স্কুডরাং ঐ হেতুবশতঃ ঐ পক্ষ আআতেও ঐ দৃষ্টান্ত লোষ্টের ফ্রার নিশ্চিতসাধ্যক কেন হইবে না । তাহা হইলে আর উহা পক্ষ হয় না । কারণ, যাহা স লগ্ধ- সাধ্যক, তাহাই পক্ষ হয়। এইরপ "শক্ষে'হনিতাঃ কার্যান্তাং ঘটবং," ইত্যাদি প্রায়াগ্যনেও প্রতিবাদী যদি পূর্ববিং বাদীর গৃহীত পক্ষে দৃষ্টান্তাগত "অবর্ণান্ত" অর্থাৎ নিশ্চিতসাধ্যক্ষের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাহার ঐ উত্তরও "অবর্ণাদ্য।" জা তি হইবে। পূর্ব্বাক্ত যুক্তিতে ইহাও অসহত্তর। পঞ্চম ও ষষ্ঠ ফুল্র দুষ্টব্য।

#### ৭। বিকল্পসমা—(চতুর্থ হতে)

বাদীর কথিত হেতৃবিশিষ্ট দৃষ্টান্ত পদার্থে অন্য কোন ধর্ম্মের বিকল্পপ্রুক্ত অর্থাৎ বাদীর কথিত দেই হেডু পদার্থে অন্য কোন ধর্মের ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়া, প্রতিবাদী যদি ব'দীর দেই হেতুতে তাঁহার সাধ্য ধর্মের ব্যভিচারের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হ**ইলে** সেথানে প্রতিবাদীর দেই উত্তর ভাষ্যকারের মতে "বিকল্পদমা" জাতি। যেমন কোন বাদী পুর্বেরাক্ত "আত্মা সক্রিয়ং" ইত্যাদি প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন গৈ, ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট হইলেও যেমন কোন দ্রবা গুরু, যেমন লোষ্ট, এবং কোন দ্রব্য লঘু, যেমন বায়ু, ভদ্রূপ ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট হইলেও কোন দ্রব্য সক্রিয়, যেমন লোষ্ট এবং কোন দ্রব্য নিজ্ঞিয়, যেমন আত্মা, ইহা কেন হইবে না ? ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট হইলেই যে সে দ্রবা সক্রিয় হইবে, নিজ্জির হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। তাহা হইলে ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট বলিয়া লোষ্টের নাায় বায়ু প্রভৃতিও গুরু কেন হয় না ? স্কুতরাং ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট দ্রবামাত্রই যে, একরপুট নহে, ইহা স্বীকার্য। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তর "বিকল্পদা" জাতি : "বিকল্প" শব্দের অর্থ বিবিধ প্রকার বা বৈচিত্রা, উহার ফলিতার্থ এখানে ব্যক্তির। উক্ত স্থালে বাণীর দুঠান্তপদার্থ লোষ্টে তাঁহার হেতু ক্রিয়ার কারণগুণবতা আছে। কিন্ত ভাহাতে ল্মুত্ধর্ম নাই। স্নতরাং বাদীর ঐ হেতু ঐ স্থলে ল্মুত্ধর্মের বাভিচারী; উক্ত স্থলে বাদীর হেতৃতে ঐ লঘুত্বধর্মের কভিচার প্রদর্শন করিয়া, তদ্ধারা বাদীর ঐ হেতুতে তাঁহার সাধ্য ধর্ম সক্রিয়ত্বের বাভিচারের দার্থনিই প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। পুর্বোক্ত যুক্তিতে ইহাও অনত্তর। পঞ্চম ও ষষ্ঠ সূত্র দ্রষ্টব্য।

## ৮। সাধ্যসমা—(চতুর্থ হতে)

শাধা" শাক্তর অর্থ এথানে সাধ্যধন্মী। যে পদার্থ ধেরূপে পূর্ব্ধসিদ্ধ নছে, সেই গদার্থই সেইরূপে হেতু প্রভৃতি আয়ের প্রয়োগ করিয়া বাদী সাধন করেন। স্কুতরাং ঐ অর্থে "সাধ্য" শব্দের দারা সাধ্যধন্মীও বুঝা যায়। যেমন পূর্ব্বোক্ত "আত্ম। সক্রিয়ঃ" ইত্যাদি প্রয়োগস্থলে সক্রিয়ত্বরূপে আত্মা সাধ্যধন্মী। "শক্ষোহনিত্যঃ" ইত্যাদি প্রয়োগস্থলে অনিত্যত্বরূপে শক্ষ

সাধ্যধর্মী। কিন্তু যাহা দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত হয়, তাহা পূর্ব্যসিদ্ধই থাকায় সাধ্য নহে। যেমন উক্ত স্থলে লোষ্ট সক্রিয়ত্বরূপে পূর্ক্ষসিদ্ধই আছে এবং ঘট অনিত্যত্বরূপে পূর্ব্বসিদ্ধই আছে। লোষ্ট যে সক্রিয় এবং ঘট যে অনিতা, ইহা বানী ও প্রতিবাদী উভয়েরই স্বীকৃত। স্কুডরাং হেতু প্রভৃতি অবয়বের প্রয়োগ করিয়া উহা সাধন করা অনাবশুক। কিন্তু প্রতিবাদী যদি বাদীর সেই দৃষ্টাস্তপদার্থেও সাধ্যত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই উত্তর "গাধ্যসমা" জাতি। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থলে প্রতিগদী যদি বলেন যে, "ধেমন লোষ্ট, সেইরূপ আত্মা" ইহা বলিলে লোষ্টও আত্মার আয় সক্রিয়ত্বরূপে সাধ্য হউক? অর্থাৎ লোষ্ট যে সক্রিয়, এ বিষয়ে হেতৃ कि ? তাহাও বলা আবশুক। এইরূপ "শব্দোহনিতাঃ" ইত্যাদি প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, "যেমন ঘট, তজ্ঞপ শব্দ" ইহা বলিলে ঘটও শব্দেয় নাায় সাধ্য হউক ? অর্থাৎ ঘট যে অনিত্য, এ বিষয়ে হেতু কি ? তাহাও বলা আবশুক। প্রতিবাদীর অভিপ্রায় এই যে, পক্ষ ও দুষ্টান্ত সমানধর্ম। হওয়া আংশুক। কিন্তু বাদীর গৃহীত দুষ্টান্তও তাহার পক্ষের নাায় ঐরপে সাধ্য হইলে উহা দৃষ্টান্তই হয় না। কারণ, সাধ্য পদার্থ দৃষ্টান্ত হয় **না। স্বতরাং** দৃষ্টান্তাদিদ্ধিবশতঃ বাদীর ঐ অনুমান হইতে পারে না। প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তর "দাধ্যসমা" ব্লাতি। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতির মতে প্রতিবাদী বাদীর কথিত হেতু প্রযুক্তই বাদীর পক্ষ, হেতু এবং দৃষ্টাস্ত যাহা পূর্ব্বসিদ্ধ, তাহ'তেও সাধাত্বের আপত্তি প্রকাশ করিলে তাঁহার ঐ উত্তর "সাধাসমা" জাতি। পরে ইহা বাক্ত হইবে। পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে ইহাও অদহত্তর। কারণ, ব্যাপ্তিশুনা কেবল কোন সাধর্ম্ম দ্বাগা কোন সাধ্যসিদ্ধি বা আপত্তি হইতে পারে না। বাদীর পক্ষের কোন সাধর্ম্মাত্র ঐ পক্ষের ন্যায় তাঁহার দৃষ্টান্তের সাধ্যত্তর সাধ্যত্তর সাধ্যত্ত হয় না। পরস্ত অনুমানের পক্ষগত সমস্ত ধর্মই দৃষ্টাস্তে থাকে না। তাহা হটলে ঐ পক্ষ ও দৃষ্টান্ত অভিন পদার্থই হওয়ায় কুত্রাপি দৃষ্টাস্ত সিদ্ধ হয় না। সর্বতিই উক্ত যুক্তিতে দৃষ্টাস্ত অসিদ্ধ হইলে অনুমান মাত্রেরই উচ্ছেদ হয়। স্থতরাং প্রতিবাদী নিজেও কোন অনুমান প্রদর্শন করিতে না। স্থতরাং তাঁহার ঐ উত্তর নিজেরই ব্যাঘাতক হওয়ায় অসহত্তর। পঞ্চম ও ষষ্ঠ সূত্ৰ দ্ৰষ্টব্য

#### ৯। প্রাপ্তিসমা—( দপ্তম ফ্রে)

শ্রোপ্তি" শব্দের অর্থ সম্বন্ধ। প্রতিবাদী যদি বাদীর হেতু ও সাধা ধর্মের প্রাপ্তিবশৃতঃ সাম্য সমর্থন করিয়া দোষোদ্ভাবন করেন, ভাহা হইলে তাঁহার সেই উত্তরের নাম "প্রাপ্তিসমা" জ'তি। যেমন পূর্ব্বোক্ত হলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, এই হেতু কি এই সাধ্যধর্মকে প্রাপ্ত হইয়াই উহার সাধক হয়। যদি বল, সাধ্যধর্মকে প্রাপ্ত হইয়াই উহার সাধক হয়, তাহা হইলে ঐ হেতুর সহিত ঐ সাধ্যধর্মের প্রাপ্তি অর্থাৎ সম্বন্ধ স্বীকৃত হওদ্বার ঐ হেতুর নাায় ঐ সাধ্যধর্মেও যে বিদ্যমান পদার্থ, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, উত্তর পদার্থ বিদ্যমান না থাকিলে সেই উত্তরের পরস্পর সম্বন্ধ সম্ভব হয় না। কিন্তু যদি ঐ হেতু ও সাধ্যধর্ম্ম,

এই উভয় পদার্থ ই একত্র বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে ঐ উভয়ের অবিশেষবৰ্ণতঃ কে কাহার সাধক অথবা সাধ্য হইবে ? ঐ সাধ্য ধর্ম্মও ঐ হেতুর সাধক কেন হয় না ? কারণ, তাহাও ত ঐ হেতুর সহিত সম্বন্ধ। প্রতিবাদী এইরূপে বাদীর হেতু ও সাধ্যধর্মের প্রাপ্তিপক্ষ গ্রহণ করিয়া উক্তরূপে শ্রতিকূল তর্ক দারা বাদীর হেতুর সাধকত্ব খণ্ডন করিলে তাঁহার ঐ উত্তর ভাষ্যকারের মতে "প্রাপ্তিসমা" জাতি। এইরূপ বাদী কোন পদার্থকে কোন কার্যোর কারণ বলিলে প্রতিবাদী যদি পূৰ্ববং বলেন যে, ঐ পদাৰ্থ যদি ঐ কাৰ্য্যকে প্ৰাপ্ত হইয়াই উহার জনক হয়, ভাহা হইলে ঐ কাৰ্য্যও পূর্বে বিদ্যমান পদার্থ, ইহা স্বীকার্য্য। নচেৎ উহার সহিত ঐ কারণের প্রাপ্তি বা সমন্ধ হইতে পারে না। কিন্তু যদি ঐ কার্য্য ঐ কারণের ভাষ পূর্ব্বেই বিদামান থাকে, তাহা হইলে আর ঐ পদার্থকে ঐ কার্য্যের জনক বলা যায় না। স্কতরাং উহা কারণই হয় না। প্রতিবাদী এইরূপে প্রতিকূল তর্কের দারা বাদীর কথিত কারণের কারণত্ব খণ্ডন করিলে তাঁহার ঐ উত্তরও পূর্ব্বিৎ "প্রাপ্তিদমা" জাতি হইবে। কিন্তু ইহাও অসহতর। কারণ, যাহা বস্ততঃ বাদীর সাধাধর্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতু, তাহা ঐ দাধাধর্মকে প্রাপ্ত না হইয়াও উহার দাধক হইতে পারে। ঐ হেতু ও সাধ্যধর্মের যে ব্যাপাব্যাপক ভাব সম্বন্ধ আছে, তাহাতে ঐ উভয়ের অবিশেষ হয় না। হেতৃ ও সাধাধর্মের যেরূপ সম্বন্ধ থাকিলে হেতুর ভাগ সাধ্য ধর্মেরও সর্ব্বেসভা স্বীকার্য। হয়, সেইরূপ সম্বন্ধ স্বীকার অনাবশ্রক এবং তাহা সর্বতি সন্তব্ও হয় না। এইরূপ ধাহা বস্ততঃ কারণ বলিয়া প্রমাণ্সিদ্ধ, তাহাও কার্যাকে প্রাপ্ত না হইয়াও ঐ কার্য্যের জনক হয়। ঐ উভয়ের কার্য্য-কার্থ-ভাব সম্বন্ধ অংশ্রাই আছে। কিন্তু যেরূপ সম্বন্ধ থাকিলে কারণের ন্তায় সেই কার্য্যেরও পর্ব্বসভা স্বীকার্য্য হয়, দেরপ দম্বন্ধ স্বীকার অনাবশ্রক। অষ্টম স্ত্র দ্রষ্টব্য।

#### ১০। অপ্রাপ্তিসমা—( দপ্তম স্ত্রে

বাদীর কথিত হেতু তাঁহার সাধাধর্মকে প্রাপ্ত না হইয়াই উহার সা ্ হয় এবং তাঁহার কথিত কারণও দেই কার্য্যকে প্রাপ্ত না হইয়াই উহার জনক হয়, এই দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহণ করিয়া প্রতিবাদী বাদীর কথিত হেতুর সাধকত্ব এবং কথিত কারণের কারণত্ব থণ্ডন করিলে, প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম "অপ্রাপ্তিসমা" জাতি। যেমন প্রতিবাদী যদি বলেন যে, প্রদীপ যেমন তাহার প্রকাশ পদার্থকে প্রাপ্ত না হইয়া তাহার প্রকাশক হইতে পারে না, তক্রপ হেতুও তাহার সাধা পদার্থকে প্রাপ্ত না হইয়া তাহার সাধক হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে ঐ হেতু সেই সাধ্যধর্মের অভাবেরও সাধক হইতে পারে। তাহা হইলে আর উহার দারা সেই সাধ্যধর্ম্ম সিদ্ধ হইতে পারে না। এইয়প বহ্নি যেমন দাহ্ন পদার্থকে প্রাপ্ত না হইলে তাহার দাহ জন্মাইতে পারে না, তক্রপ কারণও কার্যকে প্রাপ্ত না হইলে তাহার কারণই হয় না। প্রতিবাহা উহার সাধকই হয় না এবং কারণও কার্যকে প্রাপ্ত না হইলে তাহার কারণই হয় না। প্রতিবাদীর এইয়প উত্তর "অপ্রাপ্তিদমা" জাতি। পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে ইহাও অসহতর। অন্তম স্ত্র দ্বাইর।

## ১১। প্রাসঙ্গসম্।—( নবম স্ত্রে)

প্রতিবাদী বাদীর ক্থিত দৃষ্টাস্তেও প্রমাণ প্রশ্ন করিয়া বাদীর অনুমানে দৃষ্টাস্ত-দিদ্ধি দোষ প্রদর্শন করিলে, তাঁহার দেই উত্তর ভাষ্যকারের মতে "প্রদক্ষদমা" জাতি। যেমন কোন বাদী "আত্মা দক্রিয়: ক্রিয়াহেতু গুণবন্ধাৎ লোষ্টবৎ" এইরূপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, লোষ্ট যে সক্রিয়, এ বিষয়ে প্রমাণ কি ? তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ কথিত না হওয়ায় ঐ দৃষ্টান্ত অসিদ্ধ। এইরূপ "শব্দোহনিতাঃ কার্য্যতাৎ ঘটবৎ" এইরূপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী ঘদি বলেন যে, ঘট ষে অনিত্য, এ বিষয়ে প্রমাণ কি ? তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ কথিত না হওয়ায় ঐ দৃষ্টাস্ত অসিদ্ধ। প্রতিব'দীর উক্তরূপ উত্তর "প্রদঙ্গদমা" জাতি। উদয়নাচার্য্যের মতে প্রতিবাদী যদি বাদীর হেতু, পক্ষ ও দৃষ্টান্ত, এই পৰাৰ্থত্ৰয়েই পূৰ্কোক্তৰূপে প্ৰমাণ প্ৰশ্ন কৰিয়া, বাদী তদ্বিষয়ে কোন প্ৰমাণ প্রদর্শন করিলে তাহাতেও প্রমাণ প্রশ্ন করেন, এবং বাদী তাহাতে কোন প্রমাণ প্রদর্শন করিলে তাহাতেও আবার প্রমাণ প্রশ্ন করেন, অর্থাৎ এইরূপে প্রমাণ-পরস্পরা প্রশ্ন করিয়া যদি অনবস্থা-ভাদের উদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদীর দেই উত্তরের নাম "প্রদক্ষদমা" জাতি। কিন্তু ইহাও অনহন্তর ৷ কারণ, যেমন কেহ কোন দৃশ্য পদার্থ দেখিবার জন্ত প্রদীপ ব্রহণ করিলে, সেই প্রদীপ দর্শনের জন্ম মাবার অন্ত প্রদীপ গ্রহণ করে না, কারণ, অন্ত প্রদীপ বাতীতও দেই প্রদীপ দেখা যায়; স্কুতরাং দেখানে প্রদীপ দর্শনের জন্ম অন্ত প্রদীপ গ্রহণ বার্থ,—এইরূপ বাদীর গৃহীত দৃষ্টান্ত যাহা প্রমাণসিদ্ধ, তদ্বিষয়ে আর প্রমাণ প্রদর্শন অনাবশুক। এইরূপ বাদীর হেতু এবং পক্ষও প্রমাণ্সিদ্ধ থাকায় তদ্বিয়েও আর প্রমাণ প্রাণশন আবশ্রক হয় না ৷ কোন স্থলে আবশ্রক হইলেও সর্ববিত্রই প্রমাণপরম্পারা প্রাণশন স্মাবশ্রক হয় না। তাহা হইলে প্রতিবাদীর নিজের অমুমানেও তাঁহার বক্তব্য দৃষ্টান্ত প্রভৃতি পদার্থে প্রমাণ প্রশ্ন করিয়া দৃষ্টান্তাদির অসিন্ধি বলা ধাইবে ; পূর্ব্বোক্তরূপে অনবস্থাত:দের উদ্ভাবনও করা ঘাইবে। স্থতরাং তাঁহার পূর্ব্বোক্তরূপ উত্তর স্বব্যাঘাতক হওয়ার উহা যে অসত্তর, ইহা তাঁহারও স্বীকার্য্য। দশম স্থ্র দ্রষ্টব্য।

## ১২। প্রতিদৃষ্টান্তসমা—( নবম ফ্তে)

যে পদার্থে বাদার সাধ্যধর্ম নাই, ইহা বাদা ও প্রতিবাদা উভ্যেরই সম্মত, সেই পদার্থকে প্রতিবাদা দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিলে তাহাকে বলে প্রতিদৃষ্টান্ত বা প্রতিকৃল দৃষ্টান্ত। প্রতিবাদা যদি ঐ প্রতিদৃষ্টান্ত বাদার কথিত হেতুর সন্তা সমর্থন করিয়া, তদ্বারা বাদার সাধ্যধর্মী বা প্রক্ষ তাঁহার সাধ্যধর্মের অভাবের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সেধানে প্রতিবাদীর সেই উত্তর ভাষাকারের মতে "প্রতিদৃষ্টান্তদমা" জাতি। যেখন কোন বাদা "আত্মা সক্রিয়ঃ ক্রিয়াহেতু-গুণবন্ত্বাৎ লোষ্টবৎ" এইরূপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, ক্রিয়ার কারণ গুণবন্তারূপ যে হেতু, তাহা ত আকাশেও আছে। কারণ, ব্রক্ষের সহিত বায়ুর সংযোগ ব্রক্ষের ক্রিয়ার কারণ গুণ। ঐ বায়ুর সংযোগ আকাশেও আছে। ক্রেরণ, প্রক্রের আত্মার আকাশের স্থায় নিজ্জিয় হউক ? ক্রিয়ার

কারণ গুণবভাবশতঃ আত্মা যদি লোষ্টের ন্থায় সক্রিয় হয়, তাহা হইলে ঐ হেত্বশতঃ আত্মা আকাশের ন্থায় নিজ্রিয় হইবে না কেন ? প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর উক্ত স্থলে প্রতিদৃষ্টান্তসমা" জাতি। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর গৃহীত আকাশরণ দৃষ্টান্তই প্রতিদৃষ্টান্ত । উহাতে বাদীর ক্ষিত হেত্র সন্তা সমর্থন প্রকাশ করিয়া, বাদীর অন্ধুমানে বাধ অথবা সংপ্রতিপক্ষ দোষের উদ্ভাবনই প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। এইরূপ কোন বাদী "শক্ষোহনিতাঃ কার্যান্ত। ক্ষার্য হইলে আকাশের প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। এইরূপ কোন বাদী "শক্ষোহনিতাঃ কার্যান্ত। বুটবং" এইরূপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, কার্যান্তবংশতঃ শক্ষ যদি ঘটের ন্থায় অনিতা হয়, তাহা হইলে আকাশের স্থায় নিতাও হউক ? কারণ, আকাশেও কার্যান্ত হেতু আছে। কুপ খনন ক্ষিলে তন্মধো আকাশও জন্ম। স্কুতরাং আকাশও কার্যান্ত হেতু আছে। কুপ খনন ক্ষিলে তন্মধো আকাশও জন্ম। স্কুতরাং আকাশও কার্যান্ত হেতু আছে। কুপ খনন ক্ষিলে তন্মধো আকাশও জন্ম। স্কুতরাং আকাশও কার্যান্ত হেতু আছে। কুপ খনন ক্ষিলে তন্মধো গুলীত প্রতিদৃষ্টান্তবন্ধ আকাশও কার্যান অন্তর্য। কারণান্তবন্ধ এইরূপ উত্তরও প্রতিবাদীর গাধাসাধক হয় না। উদ্ধানাচার্য্য প্রভৃতির মতে প্রতিবাদী যদি হেতু সাধাসাধন নহে, কিন্তু দৃষ্টান্তই সাধাসাধন, ইহা মনে ক্রিয়া, কেবল প্রতিন্ত্রীন্ত ছারাই বাদীর সাধ্য ধর্মীতে তাহার সাধ্য ধর্মের অভাবের আগতি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সেই উত্তরের নাম "প্রতিদৃষ্টান্ত-সমা" জাতি। প্রেরিক মুক্তিতে ইহাও অসহতর। একাদশ স্ত্র দ্রষ্টবা।

## ১৩। অনুৎপত্তিসমা—( দ্বাদশ হতে )

বানী কোন পদার্থে কোন হেতুর দারা তাঁহার সাধ্য অনিতান্ত ধর্মের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি অন্থপন্তিকে আপ্রায় করিয়া, বাদীর ঐ হেতুতে দোষের উদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে দেখানে তাঁহার সেই উদ্ভর "অন্থপন্তিসমা" জাতি। উৎপত্তির পূর্ব্বে উহার যে অভাব থাকে, তাহাই এখানে অন্থৎপত্তি। যেমন কোন বাদী বলিলেন,—"শক্ষোহনিতাঃ প্রযন্তানস্তরীয়কত্তাৎ ঘটবৎ" অর্থাৎ শক্ষ অনিতা, যেহেতু উহা প্রযন্তের অনস্তর উৎপন্ন হয়, য়েমন ঘট। এখানে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, শক্ষের উৎপত্তির পূর্বে তাহাতে ত ঐ হেতু নাই। স্থতরাং তথন শক্ষে অনিতান্ত্র-সাধক হেতু না থাকার সেই শক্ষ নিত্য হউক ? নিতা হইলে আর উহাতে উৎপত্তি-ধর্ম নাই, ইহা শ্রীকার্যা। স্থতরাং বাদীর কথিত ঐ হেতু (প্রযন্তের অনস্তর উৎপত্তি) শক্ষে অসিদ্ধ হওয়ায় উহা শক্ষে অনিতান্তের সাধক হইতে পারে না। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর "অন্থৎপত্তিসমা" জাতি। কিত্ত ইহাও অদত্তর। কারণ, শক্ষের উৎপত্তি হইলেই তাহার সত্তা দিদ্ধ হয়। তথন হইতেই উহা শক্ষ। তৎপূর্বের উহার সত্তাই নাই। স্থতরাং উৎপত্তির পূর্বের অন্থৎপন্ন শক্ষে বাদীর ঐ হেতু নাই, অত এব তথন ঐ শক্ষ নিত্য, এই কথা বলাই যায় না। পরন্ত প্রতিবাদী ঐ কথা বলিয়া শক্ষের উৎপত্তি স্থাকারই করিয়াছেন। স্থতরাং শক্ষের অনিতান্ত্রও তাহার স্বিক্তির ত্রিয়াছেন। প্রয়োদশ স্ত্র প্রতিবাদী শক্ষিত হইরাছে। এয়োদশ স্ত্র প্রতিবাদী

#### ১৪। সংশ্রসমা—(চতুর্দশ হতে)

বাদী কোন পদার্থে কোন হেতুর ঘারা তাঁহার সাধ্যধর্মের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি সংশদ্ধের কারণ প্রদর্শন করিয়া, দেই পদার্থে বাদীর দেই সাধ্যধর্ম বিষয়ে সংশয় সমর্থন করেন, তাহা ইইলে দেখানে প্রতিবাদীর দেই উত্তর "দংশরদমা" জাতি। বেমন কোন বাদী বুলিলেন, "শব্দোহনিতাঃ প্রযন্ত্রন্তর্ত্তাৎ ঘটবৎ"। এধানে প্রতিবাদী যদি বলেন ধে, অনিতা ঘটের সাধর্ম্মা প্রযন্ত্রপত্ত শব্দে আছে বলিয়া শব্দে যদি অনিতাত্ত্বের নিশ্চয় হয়, তাহা হইলে শব্দ নিত্য, কি অনিতা, এইরূপ সংশয় কেন হইবে না ? এরূপ সংশ্যের 9 ত কারণ আছে ? কারণ, শক বেমন ইন্দ্রিরপ্রাহা, তদ্রূপ ঘট এবং তদগত ঘটত্ব জাতিও ইন্দ্রিরপ্রাহা। ঘটত্ব জাতির প্রত্যক্ষ না হইলে ঘটত্বরূপে ঘটের প্রতাক্ষ হইতে পারে না। ঐ ঘটত্ব জাতি নিতা, ইহা বাদীও স্বীকার করেন। স্থতরাং নিতা ঘটত্ব জাতি এবং অনিতা ঘটের সাংশ্র। বা সমান ধর্ম যে ইন্দ্রিয়গ্রাহাত্ত্ব, তাহা শব্দে বিদ্যমান থাকায় উহার জ্ঞানজন্ত শব্দ কি ঘটত্ব জাতির ন্তায় নিতা ? অথবা ঘটের স্তায় অনিতা? এইরূপ দংশয় অবশ্রুই হইবে। কারণ, দমানধর্মজ্ঞান এক প্রকার দংশয়ের কারণ। স্মৃতরাং কারণ থাকায় উক্তরূপ সংশর অবশ্রস্তাবী। সংশ্যের কারণ থাকিলেও যদি সংশয় না হয়, তাহা হইলে বাদীর অভিমত নিশ্চয়ের কারণ থাকিলেও নিশ্চয় হইতে পারে না। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর "দংশগ্নদম।" জাতি। উক্তরূপ দংশগ্ন দমর্থন করিয়া বাদীর হেতুতে সৎপ্রতিপক্ষত্ব দোষের উদ্ভাবনই উক্ত হলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। কিন্ত ইহাও অসহতর। कांद्रण, विराग्य धर्मा-निम्छत्र इटेरल ममानधर्माञ्जान मर्थात्रव कांद्रण द्य ना, टेश चीकार्या। नरहर সমানধর্মজ্ঞান স্থলে সর্বব্যেই সংশব্ধ জন্মিবে। কোন দিনই ঐ সংশব্ধের নিবৃত্তি হইতে পারে না। স্মতরাং উক্ত হলে শব্দে বাদীর কবিত হেতু প্রযন্ত্রহাত্ত দিন্ধ থাকায় তদ্বারা শব্দে অনিতাত্বরূপ বিশেষ ধর্ম্মের নিশ্চয়বশতঃ তাহাতে উক্তরূপ সংশয় জন্মিতে পারে না। কারণ, বিশেষ ধর্মনিশ্চর সংশ্রের প্রতিবন্ধক, ইহা সকলেরই স্বীকৃত। পঞ্চদশ সূত্র ক্রপ্টবা।

#### ১৫ | প্রকরণসমা—(বোড়শ হত্তে)

যথাক্রমে বাদী ও প্রতিবাদীর সাধ্যধর্মরূপ পক্ষ ও প্রতিপক্ষের নাম "প্রকরণ"। বাদীর যাহা পক্ষ, প্রতিবাদীর তাহা প্রতিপক্ষ এবং প্রতিবাদীর যাহা পক্ষ, বাদীর তাহা প্রতিপক্ষ। বাদী প্রথমে কোন হেতুর দ্বারা তাঁহার সাধ্যধর্মরূপ পক্ষের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি উভয় পদার্থের সাধর্ম্ম্য বা বৈধর্ম্মারূপ অক্ত হেতুর দ্বারা বাদীর দেই সাধ্যধর্মের অভাবরূপ প্রতিপক্ষের স্থাপন করেন, এবং উভরেই সেই হেতুদ্বয়কে তুলা বলিয়া স্থীকার করিয়াই নিন্ধ সাধ্যমির্শবের অভিনানবশতঃ অপরের সাধ্যমর্শকে বাধিত বলিয়া প্রতিধেব করেন, তাহা হইলে দেখানে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের সেই উত্তরই প্রকরণসমা" জাতি। যেনন প্রথমে কোন বাদী "শক্ষোহনিত্যঃ প্রবিদ্ধস্তত্ত দ্বাবং ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া প্রবিদ্ধস্তত্ত হেতুর দ্বারা শক্ষে অনিতাত্ব পক্ষের সংস্থাপন

করিলে পরে প্রতিবাদী "শব্দো নিত্যঃ শ্রাবণদ্বাৎ শক্তবৎ" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া শ্রাবণদ্ব হৈত্ব দারা শব্দে বাদীর সাধাধর্ম অনিত্যদ্বের অভাব নিত্যদ্বের সংস্থাপনপূর্বক দদি বলেন যে, শব্দের ভায় তদ্গত শক্তব নামক জাতিও "প্রাবণ" অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রির্থান্থ এবং উহা নিত্য পদার্থ, ইহা বাদীরও স্বীকৃত। স্কুতরাং ঐ শক্তব জাতিকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া শ্রাবণত্ব হেত্র দারা শব্দে নিত্যদ্বই দিদ্ধ আছে। অভ এব আর উহাতে কোন হেত্র দারাই অনিত্যদ্ব সাধন করা বায় না। কারণ, শব্দে যে অনিত্যদ্ব বাধিত অর্থাৎ অনিত্যদ্ব নাই, ইহা নিশ্চিতই আছে। উক্ত স্থলে পরে বাদীও প্রতিবাদীর ভায় যদি বলেন যে, শব্দ যে প্রতিবাদী উহার প্রক্রমন্ত হত্ব যে অনিত্যদ্বর সাধক, ইহা প্রতিবাদীরও স্বীকৃত। কারণ, প্রতিবাদী উহার প্রক্রমন্ত বাহ করেন নাই। স্কুতরাং ঐ প্রযন্তর্গন্ত হই্যাছে। উক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী উভরেরই উত্তর "প্রকরণসমা" জাতি; কিন্তু ইহাও অদন্ত্তর । কারণ, উক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী উভরেরই উত্তর "প্রকরণসমা" জাতি; কিন্তু ইহাও অদন্ত্তর । কারণ, উক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী ক্রেই নিশ্চত হই্যাছে। উক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী ক্রিরেই নিশ্চত হই্যাছে। উক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী ক্রিরেই নিজ হেত্র অধিক বলশালিত্ব প্রতিপন্ন না করায় অপরের হেত্র সহিত নিজ হেত্র তুল্যতাই স্বীকার করিয়াছেন। স্বতরাং তাঁহারা কেহই নিজ হেত্র দ্বারা অপর পক্ষের বাধ নিশ্ব করিতে পারেন না। তাঁহাদিগের আভিমানিক বাধ নিশ্ব প্রকৃত বাধনির্গর নহে। সপ্তদশ হত্ত জন্তব্য।

## ১৬। অহেতুসমা—( অষ্টাদশ স্ত্ত্ত্ৰ )

বাদী কোন হেত্র ঘারা তাঁহার সাধ্যধর্মের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, এই হেতু এই সাধ্যধর্মের পূর্ব্ধে থাকিয়া উহার সাধন হয় না। কারণ, তথন এই সাধ্যধর্মে না থাকায় কাহার সাধন হয় বিলা না কারণ, পূর্ব্ধে হেতু না থাকিলে ইহা কাহার সাধ্য হইবে ? যাহা সাধ্যধর্মের পূর্ব্ধে নাই, তাহা সাধ্য হইতে পারে না। এবং এই হেতু যুগপৎ অর্থাৎ এই সাধ্যধর্মের সহিত একই সময়ে বিদামান থাকিয়াও উহার সাধন হয় না। কারণ, উভয় পদার্থই সমকালে বিদামান থাকিলে কে কাহার সাধন কাথবা সাধ্য হইবে ? উভয়েই উভয়ের সাধ্য ও সাধ্য কেন হয় না ? স্রতরাং এই হেতু যুখন পূর্ব্বোক্ত কালত্ররেই সাধ্য সাধন হইতে পারে না, তথন উহা হেতুই হয় না, উহা অহেতু। প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তরের নাম "অহেতুসমা" জাতি। এবং বাদী কোন পদার্থকে কোন কার্য্যের কারণ বলিলে, প্রতিবাদী যদি পূর্ব্বোক্তরূপে কোন কারেই উহা দেই কার্য্যের কারণ হইতে পারে না, স্বতরাং উহা কারণই নহে, ইহা সমর্থন করেন, ভাহা হইলে তাঁহার দেই উত্তরও "অহেতুসমা" জাতি হইবে। কিন্ত ইহাও অসহত্তর। কারণ, হেতুর ঘারা সাধ্যদিদ্ধি এবং কারণ ঘারা কার্য্যাৎপত্তি প্রতিবাদীরও স্বীকার্য্য। নচেৎ তিনিও কোন পক্ষ স্থাপন এবং কোন কার্য্যে কোন পদার্থকে কারণ বলিতে পারেন না। সর্ব্বেই তাঁহার ভায় উক্তরূপ প্রতিবেদ করিলে তাঁহাকে নীরবই থাকিতে হইবে। ১৯ণ ও ২০শ স্ত্র জ্বির।

#### ১৭ | অর্থাপত্তি-সমা—( একবিংশ স্থত্তে )

কেহ কোন বাক্যবি:শ্রষ বলিলে, ঐ বাক্যের অর্থতঃ যে অমুক্ত অর্থবিশেষের যথার্থ বোধ জন্মে, তাহাকে বলে অর্থাপত্তি এবং সেই বোধের যাহা করণ, তাহাকে বলে অর্থাপত্তিপ্রমাণ। মহর্বি গোতমের মতে উহা অনুমান-প্রমাণেরই অন্তর্গত, অতিরিক্ত কোন প্রমাণ নহে। যেমন কেহ যদি বলেন যে, দেবদন্ত জীবিত আছেন, কিন্তু গৃহে নাই। তাহা হইলে ঐ বাক্যের অর্থতঃ দেবদন্ত বাহিরে আছেন, ইহা ব্রা যায়। কারণ, দেবদজ্তের বাহিরে সন্তা বাতীত তাঁহার জীবিতত্ব ও গুতে অদন্তার উপপত্তি হয় না। কিন্তু উক্ত বাক্যের অর্থতঃ দেবদত্তের পুত্র গৃহে আছেন, ইহা বুঝা যায় না। কেহ জ্বিল ব্রিলে তাহা প্রকৃত অর্থাপত্তি নহে, এবং জ্বিপ বোধের যাহা সাধন, তাহাও অর্থাপত্তি-প্রমাণ নহে। উহাকে বলে অর্থাপত্ত্যাভাষ। কোন বাদী প্রতিজ্ঞাদি বাক্য প্রয়োগ ক্রিয়া, তাঁহার নিজ পক্ষ স্থাপন ক্রিলে, প্রতিবাদী যদি ঐ অর্থাপন্ত্যাভাদের দ্বারা বাদীর বাকে।র অনভিমত তাৎপর্য্য কল্পনা করিয়া, বিপরীত পক্ষের অর্থাৎ বাদীর সাধ্য ধর্ম্মীতে তাঁহার সাধ্য ধর্মের অভাবের সমর্থনপুর্বক বাদীর ক্ষমানে বাধ-দোষের উদ্ভাবন করেন, ভাহা হইলে প্রতিবাদীর দেই উত্তরের নাম "অর্থাপত্তি-সমা" জাতি ৷ যেমন কোন বাদী "শদ্যোহনিতাঃ প্রযন্ত্রজন্তত্তাৎ ঘটবৎ" ইতাাদি বাকা প্রয়োগ করিয়া, মনিতা ঘটের সাংশ্যা প্রযন্ত্রজন্ত ব্যক্ত শব্দ ঘটের ন্তায় মনিতা, ইহা বলিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তাহা হইলে বুঝিলাম, নিতা আকাশের সাধর্ম্মা স্পর্শশূতাতা-প্রযুক্ত শব্দ আকাশের তার নিতা। কারণ, আপনার ঐ বাং কার অর্থতঃ ইহা বুঝা যায়। স্বতরাং আপনি শব্দের নিভাত্ব স্বীকারই করায় শব্দে অনিভাত্ব যে বাধিত অর্থাৎ অনিভাত্ব নাই, ইহা স্বীকারই ক্রিয়াছেন। স্মৃতরাং আপনি কোন হেতুর দারাই শব্দে অনিতাত্ব সাধন করিতে পারেন না। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উক্তর্রণ উত্তর "অর্থাপত্তিদমা" জাতি। কিন্ত ইহাও অদহত্তর। কারণ, বাদী উক্ত বাক্য বলিলে তাহার অর্থতঃ প্রতিবাদীর কথিত এরণ অর্থ বুঝা যায় না। উহা প্রকৃত অর্থাপত্তিই নহে। পরন্ত প্রতিবাদী ঐক্তপ বলিলে বাদীও প্রতিবাদীর বাক্যের অর্থতঃ তাঁহার বিপরীত পক্ষ বুঝা যায়, ইহা বলিতে পারেন। কারণ, বাদীর কবিতরপ অর্থাপত্তি উভয় পক্ষেই তুল্য। পরস্ত প্রতিবাদী যে বাক্যের দারা তাঁহার পক্ষ দিদ্ধ, ইংা সমর্থন করিবেন, সেই বাক্যের অর্থত: তাঁহার পক্ষ অনিদ্ধ, ইহাও বুঝা বায় বলিলে তিনি কি উত্তর দিবেন ? স্থতরাং তাঁহার ঐরপ উত্তর স্বব্যাঘাতক বলিয়াও উগ অসহত্তর। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতির মতে বাদী "শব্দ অনিত্য" এইরূপ প্রতিজ্ঞা বাক্য প্রয়োগ করিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তাহা হইলে ঐ বাক্যের অর্থতঃ বুঝিলাম, শব্দ ভিন্ন সমস্তই নিতা। এবং বাদী "শব্দ অনুমানপ্রযুক্ত অনিতা", ইহা বলিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তাহা ইইলে ঐ বাক্যের অর্থতঃ বুঝিলাম, শব্দ প্রভাক্ষপ্রযুক্ত নিতা। কারণ, অর্থাপত্তির দ্বারা ঐরপ বুঝা বায়। স্থতরাং শব্দের নিতাত্ব স্বীকৃতই হওয়ায় উহাতে অনিতাত্ব বাধিত, ইহা বাদীর স্বীকার্যা। প্রতিবাদীর উক্তরণ উত্তরও "মর্থাপন্তিদম।" জাতি। পুর্ব্বোক্ত যুক্তিতে ইহাও অসহতর। ২২শ হুত্র দ্রষ্টবা।

#### ১৮। অবিশেষ-সমা—-( ত্র্যোবিংশ স্থতে )

ৰাদী কোন পদার্থে কোন দৃষ্টান্তের সাধর্ম্মক্রপ হেতুর দারা তাঁহার সাধ্য ধর্মের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি সকল পদার্থের সাধর্ম্ম সন্তা প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া, তৎপ্রযুক্ত সকল পনার্থেরই অবিশেষের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই উত্তরের নাম "অবিশেষ-সমা" জাতি। যেমন কোন বাদী "শন্দোহনিতাঃ প্রযন্ত্রজন্তবাৎ ঘটবৎ" এইরূপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে,ঘট ও শব্দে প্রযন্ত্রজন্মত্বরূপ এক ধর্ম আছে বলিয়া যদি শব্দ ও ঘটের অনিতাত্বরূপ অবিশেষ হয়, তাহা হইলে দকল পনাৰ্থেই দন্তা ও প্ৰমেহত্ব প্ৰভৃতি এক ধৰ্ম থাকায় দকল পনাৰ্থেব্ৰই অধিশেষ হউক ? তাহা কেন হইবে ন। ? প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর "অবিশেষ-দমা" জাতি। প্রতিবাদীর অভিপ্রায় এই যে, বাদী যদি দকল পদার্থের একত্বরূপ অবিশেষ স্বীকার করেন, তাহা হইলে সমু-মানের পক্ষ, সাধ্য, হেতু ও দৃষ্টান্তাদির ভেদ না থাকায় তিনি উক্ত অনুমানই করিতে পারেন না। আর যদি তিনি সকল পদার্থের একধর্মবন্তা বা একজাতীয়ত্ত্বা স্বার্থিক স্থাকার করেন, তাহা হইলে প্লার্থের নিত্যানিত্য বিভাগ থাকে না। অর্থাৎ সকল প্লার্থ ই নিত্য অথবা সকল প্লার্থ ই অনিতা, ইহার এক পক্ষই স্বীকার্যা। সকল পদার্থ ই নিতা, ইহা স্বীকার করিলে শব্দের নিহাত্বও স্বীকৃত হওয়ায় আর তাহাতে অনিতাত্ব সাধন করা যায় না। সকল পদার্থই অনিতা, ইহা স্বীকার করিলে বিশেষতঃ শব্দে মনিতাত্বের সাধন বার্থ হয়। উক্ত স্থলে এইরূপে বাদীর অনুমানে নানা দোষের উদভাবনই প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। কিন্ত ইহাও অদহত্তর। কারণ, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী সকল পদার্থের যে অবিশেষের আপত্তি সমর্থন করিয়াছেন, তাহার সাধক কোন হেতু নাই। সন্তা বা প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি ঐরপ অবিশেষের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সাধর্ম্মা নহে। স্বতরাং তদ্বারা সকল পদার্থের একত্ব বা একজাতীয়ত্ব প্রভৃতি কোন অবিশেষ দিদ্ধ হইতে পারে না। পরন্ত প্রতিবাদী সকল পদার্থে ই অবিশেষের অনুমান করিতে গোলে দুষ্টাস্কের অভাবে তাঁহার ঐ অনুমান হইতে পারে না। কারণ, সকল পদার্থ সাধাধর্মী বা পক্ষ হইলে উহার অন্তর্গত কোন পদার্থ ই দৃষ্টান্ত হুইতে পারে না। পরন্ত প্রতিবাদী ধদি উহার অন্তর্গত ঘটাদি কোন পদার্থকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াই সকল পদার্থে অনিভাত্তরূপ অবিশেষই সাধন করেন, তাহা হইলে শব্দের অনিভাত্ত তাঁহার স্বীকৃতই হওয়ায় তিনি আর উহার প্রতিষেধ করিতেও পারেন না। স্থতরাং তাঁহার উক্তরূপ উত্তর ব্যর্প এবং স্বব্যাঘাতক হওয়ার উহা অনহতর। ২৪শ সূত্র দ্রন্থীর।

## ১৯। উপপত্তিসমা—( পঞ্চবিংশ হত্তে )

বাদীর পক্ষ এবং প্রতিবাদীর পক্ষ, এই উভয় পক্ষে হেতুর সন্তাই এখানে "উপপত্তি" শব্দের ছারা অভিমত। বাদী প্রথমে তাঁহার নিজপক্ষেরও সাধক হেতু প্রদর্শন করিয়া, নিজ পক্ষের আশত্তি প্রকাশ করিয়া দোষোদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম "উপপত্তিসমা" জাতি। যেমন কোন বাদী "শব্দোহনিতাঃ

7

প্রবন্ধস্তার্থ ঘটবং" ইতাদি বাক্য প্রায়োগ ক্রিয়া প্রবন্ধস্তম্ভর হেতুর দ্বারা শব্দে অনিতাত্তরূপ নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, শব্দে যেমন অনিতাতের সাধক প্রযত্ন জতাত্ব হেতু আছে, তদ্রুপ নিতাত্ত্র দাধক স্পর্শশূত্ত্ত্রেপ হেতুও আছে। স্থৃত্রং ঐ স্পর্শশূত্তা-প্রযুক্ত গগনের ন্যায় শব্দ নিত্যও হউক ? উভয় পকেই যথন হেতু আছে, তথন শব্দে অনিতাছই দিদ্ধ হইবে, কিন্তু নিতাত দিদ্ধ হইবে না, ইহা কখনই বলা যায় না। প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর উক্ত স্থলে "উপপত্তিদমা" জাতি। পুরেরাক্ত "দাধর্ম্মাদমা" ও "প্রকরণদমা" জাতির প্রফোগস্থলে প্রতিবাদী বাদীর পক্ষ থণ্ডনোন্দেশ্রে ওঁহার হেতুকে ছুষ্ট বনিয়াই প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু এই "উপপত্তিদমা" জাতির প্রয়োগস্থান প্রতিবাদী বাদীর পক্ষ স্বীকার করিয়াই তদ্দৃষ্টাত্তে অন্ত হেতুর দাবা নিজ পক্ষেরও সমর্থন করেন। তদ্বারা পরে প্রতি-বাদীর পক্ষের অসিদ্ধি সমর্থনই তাঁহার উদ্দেশ্য। যেমন পূর্বেক্তি স্থলে প্রতিবাদী মনে করেন যে, শব্দে নিতাত্ব দিদ্ধ বলিয়া স্বীকার্য্য হইলে ব'নী মার উগতে অনিতাত্ব সাধন করিতে পারিবেন না। কিন্ত ইহাও অসহন্তর। কারণ, প্রতিবাদী যথন বাদীর কথিত প্রবত্নজন্তর হেতুকে শব্দে অনি-তাত্বের সাধক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তথন তিনি শক্তের অনিতাত্ব স্বীকারই করিয়াছেন। শব্দের অনিতাত্ব স্বীকৃত হইলে তাহাতে আর নিতাত্ব স্বীকার করা যায় না। কারণ, নিতাত্ব ও অনিতাত্ব পরম্পর বিরুদ্ধ ধর্মা, উচা একাধারে থাকে না। পরস্ত প্রতিবাদী যে স্পর্শশূরুত্বকে শব্দে নিতাত্ত্বের সাধক হেতু বলিয়াছেন, তাহাও নিতাত্বের সাধক হয় ন।। কারণ, রূপরদাদি অনিতা গুণ এবং গমনানি ক্রিয়াতেও স্পর্শাশূজতা আছে। কিন্তু তাহাতে নিতাত্ব না থাকায় স্পর্শশূজতা নিতা-ত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধর্ম ন: হ; উহা নিত্যত্বের ব্যতিচারী। অর্থাৎ স্পর্শশূল পদার্থমাত্রই নিতা নহে। স্কুতরাং শক্তে নিতাত্বদাধক হেতুও মাছে, ইহাও প্রতিবাদী বলিতে পারেন না। উদয়না-চার্য্য প্রভৃতির মতে "উপপত্তিদমা" জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী তাঁহার নিজ পক্ষের সাধক কোন হেতু বা প্রমাণ প্রদর্শন করেন না। কিন্তু আমার পক্ষেও অবগ্য কোন হেতু বা প্রমাণ আছে, ইহা সমর্থন করেন। অর্থাৎ আমার পক্ষও সপ্রমাণ, বে:হতু উহা বাদী ও প্রতিবাদীর পক্ষের অন্তর্গত একতর পক্ষ—যেমন বাদীর পক্ষ, ইত্যাদি প্রকারে বাদীর পক্ষকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া অনুমানম্বারা প্রতিবাদী নিজপক্ষের স্প্রমাণত্ব সাধনপূর্দ্ধিক বাদীর অনুমানে বাধ বা সংপ্রতিপক্ষ দোষের উদ্ভাবন করেন। পূর্ণেরাক্ত যুক্তিতে ইহাও অসহতর। কারণ, প্রতিবাদী বাদীর পক্ষকে স্প্রমাণ বলিয়া স্থাকারই করায় তিনি আর কোনরপেই বাদীর পক্ষের থণ্ডন করিতে পারেন না। ২৬শ স্থত দ্রষ্টব্য।

## ২০। উপলব্ধিসমা — ( সপ্তবিংশ হতে )

বাদীর কথিত হেতু না থাকিলেও কোন পদার্থে তাঁহার সাধ্য ধর্ম্মের উপলব্ধি ৰয়, ইহা প্রদর্শন ক্রিয়া, প্রতিবাদী ৰাদীর হেতুর অসাধকত্ব সমর্থন ক্রিলে তাঁহার দেই উত্তরের নাম "উপলব্ধিসমা" জাতি। যেমন কোন বাদী "শব্দোহনিতাঃ প্রায়ুক্তাত্বাৎ ঘটবৎ" ইত্যাদি প্রয়োগ ক্রিলে প্রতি- বাদী যদি বলেন যে, প্রবল বায়ুর আবাতে বুক্লের শথাভদ্দরন্ত যে শব্দ জন্মে, তাহা ত কাহারও প্রযন্ত্রস্থা নহে। স্থান্তরং তাহাতে বাদীর ক্ষিত হেছু প্রান্তরম্ভান নাই। কিন্তু তথাপি তাহাতে বাদীর সাধা ধর্ম অনিতাত্বের উপলব্ধি হয়। স্থান্তরাং প্রান্তরম্ভান শব্দের অনিতাত্বের সাধক হয় না। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর "উপলব্ধিদমা" জাতি। কিন্তু ইহাও অদহত্তর। কারণ, উক্ত স্থলে বাদী শব্দে অনিতাত্বের অনুমানে প্রযন্তরস্ভান্তরে কারণ, উক্ত স্থলে বাদী শব্দে অনিতাত্বের অনুমানে প্রযন্তরস্ভান্তর কারণ করা কর্মান প্রান্তর প্রান্তরমান করি প্রযন্তরস্ভান করে শব্দ প্রযন্তরস্ভান করে শব্দ প্রযন্তরস্ভান করে শব্দ প্রযন্তরস্ভান করে প্রান্তর সাধক হইতে পারে। কারণ, যে সমস্ভ পদার্থ প্রযন্তরস্ভান, সে সমস্ভ পদার্থ প্রযন্তরস্ভান, সে সমস্ভ পদার্থ প্রস্তরস্ভান, সে সমস্ভ পদার্থ অনুবারেই বাদী শব্দে অনিতাত্বের সাধন করি তে প্রযন্তরস্ভান হেছু বলিতে পারেন। পরন্তর শব্দমাত্র প্রযন্তরস্ভান না থাকিলেও বর্ণান্তর শব্দের উহা আছে। বাদী তাহাতেই ঐ হেতুর দারা অনিতাত্বের সাধন করিয়াছেন। স্ক্তরাং বাদীর ঐ হেছু তাহার পক্ষে আংশতঃ অনিত্র নহে। ২৮শ স্থান্ত ক্রির্য়।

উদয়নাচার্য্য প্রভৃতির মতে বাদী তাঁহার বাব্যে অবধারণবােধক কোন শব্দ প্রয়োগ না করিলেও অর্থাৎ অবধারণে তাঁহার তাৎপর্য্য না থাকিলেও প্রতিবাদী যদি বাদীর অবধারণবিশ্বেষ তাৎপর্য্যের বিকল্প করিয়া, বাদীর অমুমানে বাধাদি দােষের উদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে তাঁহার দেই উত্তরের নাম "উপলব্ধিন্য।" জাতি। বেমন কোন বাদী "পর্বতো বহ্নিনান্ন" এই ক্রপ প্রতিজ্ঞান বাক্য প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তবে কি কেবল পর্বতেই বহ্নি আছে? অথবা পর্বতে কেবল বহ্নিই আছে? কিন্তু উহার কোন পক্ষই বগা যায় না। কারণ, পর্বত ভিন্ন পদার্যেও বহ্নি আছে এবং পর্বতে বহ্নিভিন্ন পদার্যও আছে। এই কা বাদী ঐ স্থলে "ধুমাৎ" এই হেতুবাক্য প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তবে কি পর্বতে কেবল ধূমই আছে? অথবা পর্বতন্যাত্রেই ধূম আছে? কিন্তু ইহার কোন পক্ষই বলা যায় না। প্রতিবাদী বাদীর প্রতিজ্ঞাদি বাক্যে পূর্ব্বোক্তরূপে তাঁহার অবধারণ-তাৎপর্য্যের বিকল্প করিয়া সকল পক্ষেরই খণ্ডন করিলে তাঁহার ঐ উত্তর "উপলব্ধিন্য।" জাতি। কিন্তু ইহাও অসহত্তর। কারণ, বাদীর প্রতিজ্ঞাদিবাক্যে ঐক্সণ কোন মবধারণে তাৎপর্য্য নাই। তাহা হইলে তিনি "পর্বত্ত এব বহ্নিমান্" ইত্যাদিপ্রকার বাক্যই বলিতেন। বাদীর তাৎপর্য্যাম্বাবে তাঁহার ঐ অমুমানে কোন দোষ নাই। পরন্ত প্রতিবাদী উক্তরূপে বালীর অনভিমত্ত তাৎপর্য্য কল্পনা করিলে তাঁহার বিক্রের করেমা সকল পক্ষেরই খণ্ডন করা যায়। যথাস্থানে ইহা বাক্যেও উক্তরূপে তাৎপর্য্যকল্পনা করিয়া সকল পক্ষেরই থণ্ডন করা যায়। যথাস্থানে ইহা বাক্ত হইবে।

## ২১। অনুপলব্ধিসমা—( উনতিংশ হত্তে )

উপলব্ধির অভাবই অনুপলব্ধি। যে পদর্থের উপলব্ধি হয়, তাহার সত্তা স্বীকার্য্য। উপলব্ধি না হইলে অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত ভাহার অসম্ভা স্বীকার্য্য। বাদী অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত কোন পদার্থের すっていないないで

অসন্তা সমর্থন করিলে প্রতিবাদী যদি সেই অফুপলব্বিরও অমুপলব্বিপ্রযুক্ত দেই পদ'র্থের মন্তা সমর্থন করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদীর সেই উন্তরের নাম "অন্পণজিনমা" জাতি। যেমন শব্দনিতাতা-বাণী মীমাংসক প্রথমে শব্দের নিভাত্ব পক্ষ সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী নৈয়ায়িক বলিলেন যে, শব্দ যদি নিভা হয়, তাহা হইলে উচ্চারণের পূর্বেও তাহার উপলব্ধি (এবণ) হউক ? কারণ, আপনার মতে তখনও ত শব্দ বিদ্যমান আছে। এতছন্তরে বাদী মীমাংসক বলিলেন যে, হাঁ, তখনও শব্দ বিদ্যমান আছে ও চির্কালই বিদ্যমান থাকিবে। কিন্তু বিদ্যমান থাকিলেই যে, তাহার প্রত্যক্ষ **ছইবে, ইহা বলা যায় না।** তাহা হইলে **নেখাচ্ছন্ন দিনে** অথবা রাত্রিতে স্থর্যাদেব বিদ্যমান থাকিলেও তথন তাঁহার প্রত্যক্ষ কেন হয় না ? যদি বলেন যে, তখন মেবাদি আবরণবশতঃই তাঁহার প্রত্যক্ষ হয় না, তাহা হইলে আমরাও বলিব যে, উচ্চারণের পূর্ব্বে শব্দের কোন আবরণ মাছে বলিঘাই তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। এতত্ত্তরে প্রতিবাদী নৈয়ায়িক বলিলেন যে, স্থর্যাদেবের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষপ্রতি-বন্ধক মেঘাদি আবরণের উপলব্ধি হওয়ায় উচা স্বীকার্য্য। কিন্তু উচ্চারণের পূর্ব্বে শক্ষের কোন আবরণেরই ত উপলব্ধি হয় না। স্বতরাং অন্ত্রপলব্ধিপ্রযুক্ত উহা নাই, ইহাই স্বীকার্য্য। তথন বাদী মীমাংসক ইতার সত্নন্তর করিতে অসমর্থ হইয়া যদি বলেন যে, উচ্চারণের পূর্ব্বে শব্দের কোন আবরণের অমুপল্যনিপ্রযুক্ত যদি তাহার অভাব সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সেই অমুপল্যনিরও অমুপশ্রনি প্রযুক্ত অভাব দিছ হইবে। কারণ, দেই অনুপল্জিরও ড উপল্জি হয় না। অনুপল্জিপ্রযুক্ত উহার অভাব দিদ্ধ হইলে উহার উপল্রিন্থ দিদ্ধ হইবে। কারণ, অমুপল্র্রির অভাব উপল্র্বি-স্বরূপ। আবরণের উপলব্ধি সিদ্ধ হইলে তৎপ্রযুক্ত আবরণের সন্তাই স্বীকার্যা। স্থতরাং উচ্চারণের পুর্বের শব্দের কোন আবরণ নাই, ইহা ত আর বলা ধাইবে না। এইরূপ উচ্চারণের পূর্বের অত্নপলব্ধি প্রযুক্ত শব্দ নাই, ইহা বলিলেও মীমাংদক যদি বলেন যে, উচ্চারণের পূর্বের শব্দের যে অনুপ্ৰদি বৰিতেছেন, সেই অনুপ্ৰদিৱও ত উপ্ৰদি হয় না। স্থতৱাং অনুপ্ৰদি প্ৰযুক্ত সেই অনুপ্রাক্তির অভাব যে উপ্রাক্তি, তাহা দিদ্ধ হওয়ায় তৎপ্রযুক্ত উচ্চারণের পূর্বে শব্দের সন্তাই দিদ্ধ হয়। মীমাংদকের উক্তরণ উত্তর "অমুণলব্দিদমা" জাতি। কিন্ত ইহাও অদহত্তর। কারণ, উপলব্ধির অভাবই ছমুপলব্ধি। স্থতরাং উহা অভাব বা অদৎ বলিয়া উপলব্ধির যোগ্য পদার্থ ই নহে। কারণ, যে পদার্থে অন্তিত্ব বা সন্তা আছে, তাহারই উপলব্ধি হয়। যাহা অভাব বা অসং, তাহাতে সভা না থাকায় তাহার উপলব্ধি হইতেই পারে না। যিনি অনুপণবিধ উপলব্ধি হয় না বলিবেন, তিনি উহা সমর্থন করিতে এই কথাই বলিবেন। নচেৎ অমুপলব্ধির উপলব্ধি কেন হয় না 📍 এ বিষয়ে তিনি আর কোন যুক্তি বলিতে পারেন না। কিন্তু যদি অভাবাত্মক বলিয়া ष्प्रभुनिक ष्रेभनिकत योगारे नरह, देशरे जिनि तलन, जारा रहेल षर्भनिक श्रेयुक के অমুপল্কির অভাব (উপল্কি) দিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, যাহা উপল্কির যোগ্য পদার্থ, ভাষারই অমুপল্কির দারা অভাব সিদ্ধ হয়। ২স্ততঃ উচ্চারণের পূর্বে শব্দের এবং তাহার কোন আবিব্রণের যে অমুপ্র রি, ভাষারও উপ্ল রেই ইইয়া থাকে। আমি শব্দ এবং উষার কোন ভাবরবের উপ্রাক্তি করিতেছি না, এই রূপে ঐ ভারুপ্রাক্তি মানস প্রতাক্ষ্ দিল। অর্থাৎ মনের স্বারা উপদ্ধির স্থায় উহার শভাব যে অমুপল্ধি, তাহারও প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং উচ্চারণের পূর্বেং শব্দ এবং উহার আবেরণের অমুপল্ধি ও উপল্ধি হওয়ায় উহার অমুপল্ধিই অস্দি। অত এব মীমাংসক্রের উক্ত উত্তর অমূলক। ৩০শ ও ৩১শ হৃত্ত অষ্ট্রা।

#### ২২। অনিত্যসমা— ( দ্বাবিংশ স্থাত্ৰ )

বানী কোন পদার্থে হেতু ও দৃষ্টান্ত দারা অনিত্যত্বরূপ সাধ্য ধর্মের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি ঐ দৃষ্টাস্তের সহিত সকল পণার্থের কোন সাধর্ম্ম অথবা কোন বৈধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, তৎপ্রযুক্ত দকল পদার্থেই অনিভাত্তের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম "অনিতাদমা" জাতি ৷ বেমন কোন বাদী "শংক্তিনিতাঃ প্রয়ত্ত্বত্তত্ত্বত্ত ইতাদি বাকা প্রয়োগ করিয়া, শব্দ ও ঘটের সাধর্ম্য প্রবত্নজন্তত্ব হেতুর দারা শব্দে অনিত্যত্বের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, ঘটের সাধ্যাপ্রযুক্ত শব্দ যদি ঘটের ভায় অনিতা হয়, তাহা হইলে সকল পদার্থ ই খটের ভায়ে অনিত্য হউক ? কারণ, ঘারে সহিত সকল পদার্থেরই সন্তা ও প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি সাধর্ম্য আছে। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর "অনিভাগমা" জাতি। পূর্ব্বোক্ত "অবিশেষদমা" জাতির প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী উক্তরূপে সকল পদার্থের অবিশেষের আপত্তিই প্রকাশ করেন। কিন্ত "অনিতাদমা" জাতির প্রায়াগন্তলে বিশেষ করিয়া সকল পদার্থের ব্দনিত্যত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন। অর্থাৎ উক্ত স্থলে বিপক্ষেও (সাধাধর্মশূস্ত বলিয়া নিশ্চিত নিত্য পদার্থেও ) সণক্ষত্বের ( শনিত)ত্বরূপ সাধ্য ধর্মাংতার ) আপত্তি প্রকাশ করেন। ইহাও অনহত্তর। কারণ, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী সকল প্রার্থের অনিত্যত্বের আপত্তি সমর্থনে যে সন্তাদি হেতু গ্রহণ করিয়াছেন, উহা বাদীর দৃষ্টান্তের সাধর্ম্মানাত্র, উহা অনিভাত্তের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সাধর্ম্ম নহে। স্কুতরাং উহার দারা সকল পদার্থে অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। তাহা হংলে প্রতিবাদী যেমন বাদীর বাক্যকে অদিদ্ধ বলিতেছেন, তদ্রুপ তাঁধার নিজের বাক্যপু অদিদ্ধ, ইহাও তাঁহার স্বীকার্য। হয়। কারণ, বাদীর বাক্য বেমন প্রতিজ্ঞাদি অবয়বযুক্ত, তদ্রুপ প্রতিবাদীর প্রতিষেধবাক্যও প্রতিজ্ঞাদি অবয়বস্ক্ত। অতএব বাদীর বাক্যের সহিত প্রতিবাদীর বাক্যের ঐক্লপ সাধর্ম্ম্য থাকায় তৎ প্রযুক্ত বাদীর বাক্যের স্তায় প্রতিবাদীর বাক্যও অধিদ্ধ কেন ইইবে না ? স্বতরাং ব্যাপ্তিশৃত্ত কেবল কোন সাধর্মাপ্রযুক্ত সাধ্য ধর্মের পিদ্ধি হয় ন', ইহা প্রতিবাদীরও স্বীকার্য্য। বস্তুতঃ যে ধর্ম্ম দৃষ্টান্ত পদার্থে সাধ্য ধর্ম্মের সাধন অর্থাৎ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট বলিয়া যথার্থ-রূপে নিশ্চিত হয়, তাহাই প্রকৃত হেতু। উহা দৃষ্টান্তের সাধর্ম্যা এবং বৈধর্ম্মা, এই উভয় প্রকার হয়। পুর্বোক্ত স্থলে বাদীর কথিত প্রয়ত্মজন্ত হেতু ঘটরূপ দৃষ্টাস্ত পদার্থে অনিভাষের ব্যাগ্রিবিশিষ্ট বলিয়া নিশ্চিত সাধৰ্ম্মা হেতু। স্থতরাং উহার দ্বারা শব্দে অনিতাও দিদ্ধ হয়। কিন্তু প্রতিবাদীর অভিনত সভাদি হেতু উক্ত স্থলে অনিভাজের সাধনে কোন প্রকার হেতুই হয় না। স্মৃতরাং উহার দারা সকল পদার্থে অনিত্যত্তের আপত্তি সমর্থন করা যায় না। ৩০% ও ৩৪শ স্থত দ্রষ্টব্য।

#### ২০৷ নিত্যসমা---( পঞ্জিংশ স্থাত্ত )

বাদী কোন পদার্থে অনিভাত্তরূপ সাধ্যধর্মের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি ঐ অনিভাত্ত নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ প্রশ্ন করিয়া, উভন্ন পক্ষেই দেই পদার্থে নিতাছের আপত্তি সমর্থন করেন, তাহা হইলে তাঁহার দেই উভরের নাম "নিত্যদমা" জাতি। যেমন কোন বাণী "শন্দোহনিতাঃ" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা শব্দে অনিতাত্তরূপ সাধাধর্মের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, শব্দের যে অনিতান্ধ, তাহা কি নিতা, অথবা অনিতা ? যদি উহা নিতা হয়, তাহা হইলে উহা मर्खकात्वहे भरक विनामान আছে, देश श्रो कार्य। তाश इहेरल भक्त अ मर्खकारल है विनामान আছে, ইহাও স্বীকার্য্য। কারণ, শব্দ সর্ব্ধকালে বিদ্যাদান না থাকিলে তাহাতে সর্ব্ধকার্লেই অনিভাত্ব বিদামান আছে, ইহা বলা যায় না। ধর্মী বিদামান না থাকিলে তাহাতে কোন ধর্ম থাকিতে পারে না। কিন্তু শব্দ দর্মকালেই বিদামান আছে, ইহা স্বীকার্য্য হইলে তাহাতে নিত্যত্বের আপত্তি অনিবার্য্য। স্থতরাং বাদী তাহাতে অনিতাত্বের দাধন করিতে পারেন না। আর যদি বাদীর স্বীকৃত শব্দের অনিতাত্ব অনিতাই হয়, তাহা হইলেও শব্দের নিতাত্বাপত্তি ष्मिनवार्या। कार्रण, धे ष्मिनञ्ज ष्मिनः इहेरल कान कार्रण छेश भरक थार्क ना, हेश स्रोकार्या। ভাহা হইলে যে সময়ে উহা শব্দে থাকে না, দেই সময়ে শব্দ অনিতাত্বশূতা হওয়ায় নিতা, ইহা স্বীকার্য।। তথন শব্দ নিত'ও নহে, অনিত্যও নহে, ইহা ত বলা বাইবে না। কারণ, অনিতাত্বের ষ্মভাবই নিতাত্ব। স্মৃতরাং অনিতাত্ব না থাকিলে তথন নিতাত্বই স্বীকার্য্য। শঙ্কের নিতাত্ব স্বীকার্য্য হইলে বাদী আর তাহাতে অনিত্যত্বের মাধন করিতে পারেন না। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর "নিত্যদম।" জাতি। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতির মতে আরও বহু স্থলে বহু প্রকারে এই "নিত্যসম।" স্বাতির প্রয়োগ হয়। কিন্ত ইহাও অগছত্তর। কারণ, শন্দে স্মনিতাত্ত সর্বাদাই বিদামান আছে, এই পক্ষ গ্রহণ করিলে শব্দের অনিতাত্ব স্বীকৃতই হয়। স্কুতরাং প্রতিবাদী শক্ষে নিতাত্বাপত্তি সমর্থনে যে হেতু গ্রহণ করিয়াছেন, উহা নিতাত্বের বিক্লম হওয়ায় নিতাত্বের বাধকই হয়। যাহা বাধক, তাহা কথনই সাধক হইতে পারে না। ফলকথা, শব্দে সর্বাদ। অনিত্যত্ব হীকার ক্রিয়া নইয়া, তদ্বারা তাহাতে নিতাত্বাপত্তি সমর্থন করা ধার না। আর শব্দে অনিতাত্ব অনিত্য, এই পক্ষ প্রহণ করিয়াও ভাহাতে নিতাত্ত্বে আশ্তি সমর্থন করা যায় না। কারণ, শক্তের উৎপত্তির পূর্ব্যকালে এবং ধ্বংসকালে শব্দের সত্তাই না থাকায় তথন তাহাতে অনিতাত্ত নাই অর্থাৎ নিতাত্বই আছে, ইহা বলা যায় না। ধর্মার সভা বাতীত ভাহাতে কোন ধর্মের সভা সমর্থন করা যায় না। পরন্ত শব্দে কোন কালে নিতাত্বও আছে এবং কোন কালে অনিতাত্ব ও আছে, ইহাও বলা যায় না। কারণ, নিতাত্ব ও অনিতাত্ব পরস্পার বিকল্প ধর্ম। অভএব পুর্ব্বোক্ত উভয় পক্ষেই শক্ষের নিত।ত্বাপত্তি সমর্থন করা যায় না। ৩৬শ ফুত্র দ্ৰপ্তবা ।

#### ২৪। কার্য্যসমা—( দপ্তত্তিংশ স্থত্ত )

বাদীর অভিমত হেতুকে অদিদ্ধ বলিয়া অনভিমত হেতুর আরোপ করিয়া, তাহাতে ব্যভিচার দোষ প্রদর্শন করিলে প্রতিবাদীর দেই উন্তরের নাম "কার্য্যদমা" জ্বাতি। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতির মতে বাদীর পক্ষ, হেতু অথবা দৃষ্টাস্তের মধ্যে যে কোন পদার্থকৈ অসিদ্ধ বলিয়া নিজে তাহার কোন সাধকের উল্লেখপুর্ব্ধক তাহাতেও দোষ প্রদর্শন করিলে সেই উত্তর "কার্য্যাসমা" জাতি। ধেমন কোন বাদী "শব্দে হনিভাঃ প্রধল্পানস্তুতীয়কত্বাৎ ঘটবৎ" ইভ্যাদি ভায়বাক্য প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, শব্দের অনিত্যত্ব সাধনে যে "প্রযত্মানস্তরীয়কত্ব" হেতু বলা হইয়াছে উহা কি প্রবড়ের অনস্তর উৎপত্তি অথবা প্রবড়ের অনস্তর অভিব্যক্তি ? প্রবড়ের কার্য্যত অনেক প্রকার দেখা যায়। কোন স্থলে প্রফাল্লর অনস্তর তজ্জ্ঞ অবিদ্যমান পদার্থের উৎপত্তিই হয় এবং কোন স্থলে প্রধন্তের অনম্ভর বিন্যমান পদার্থের মভিব্যক্তিই হয়। স্থতরাং প্রবদ্ধের অনস্তর শব্দের কি উৎপত্তিই হয় অথবা অভিব্যক্তি হয় 📍 কিন্তু প্রয়াত্ত্বর অনস্তর শব্দের যে, উৎপত্তিই হয়, ইহা অদিদ্ধ। কারণ, বানী কোন হেতুর দ্বারা উহা সাধন কবেন নাই। স্থতরাং প্রাথমের অনস্তর অভিব্যক্তিই তাঁহার অভিমত হেতু বুঝা যায়। কিন্ত তাথা হইলে বাদীর ঐ হেতু অনিতাত্বের ব্যভিচারী হওয়ায়, উহা অনিতাত্বের সাধক হয় না। কারণ, ভূগর্ভে জ্বণাদি বহু পদার্থ বিদ্যমান আছে, এবং নানা স্থানে আরও অনেক নিত্য পদার্থও আছে, দেই সমস্ত পদার্থের প্রদত্ত্বের অনস্তর উৎপত্তি হয় না, কিন্তু অভিব্যক্তিই প্রত্যক্ষ হয়। চিরবিদ্যমান বা নিত্য পদার্থেরও প্রয়ত্ত্বের অনস্তর অভিব্যক্তি হওয়ার বিষয়তা সম্বন্ধে ঐ হেতু তাহাতেও আছে, কিন্ত ভাহাতে বাদীর অভিমত সাধ্যধর্ম অনিতাম্ব না থাকায় ঐ হেডু তাহার ঐ সাধাধর্মের ব্যভিচারী। ফলক্থা, বক্তার প্রয়ত্ত্বক্ত বিদামান বর্ণাত্মক শব্দের শ্রবণরূপ অভিব্যক্তিই হয়, অবিদামান ঐ শব্দের উৎপত্তি হয় না, ইহাই স্বীকার্য্য হইলে আর উহাতে ন্দনিতাত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর "কার্য্যসমা" জাতি। কিন্ত ইহাও অসহত্তর। কারণ, যে পদার্থের অভিব্যক্তি বা প্রভাক্ষের প্রভিবন্ধক কোন আবরণাদি থাকে, প্রয়ত্মজন্ত সেই আবরণাদির অপসারণ হইলে সেই পদার্থের অভিব্যক্তি হয়। কিন্ত শব্দের বে কোন আবরণাদি আছে, তহিষয়ে কোন প্রমাণ না থাকায় শব্দের অভিব্যক্তিতে প্রয়ত্ন হেতু বলা যায় না। স্নতরাং শব্দের উৎপত্তিতেই প্রয়ত্ন হেতু, ইহাই বলিতে হইবে। অর্থাৎ বন্ধার প্রবত্নজন্ত বর্ণাত্মক শব্দের উৎপত্তিই হয়, ইহাই স্বীকার্য্য। উক্ত যুক্তি অনুসারে পূর্ব্বেক্ত স্থলে প্রয়াত্তর অনস্তর উৎপত্তিই বাদীর অভিমত দিদ্ধ হেতু। স্থতরাং বাদীর অভিমত ঐ হেতু অদিদ্ধও নহে, ব্যভিচারীও নহে। প্রতিবাদী ইহা স্বীকার না করিলে প্রমাণ দ্বারা উহা খণ্ডন করাই তাঁহার কর্ত্তব্য। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া বাদীর অনভিমত হেতুকে হেতু বলিয়া, তাহাতে ব্যভিচার প্রদর্শন করিলে তাহাতে বাদীর অভিমত পূর্বোক্ত হেতু ছষ্ট হইতে পারে না। ওচশ সূত্র उपश्चेता।

মহর্ষি পূর্কোক্ত প্রথম স্থান্তর দ্বারা "সাধ্যাসম" প্রভৃতি চতুর্কিংশতি প্রকার প্রতিবেধের

(জাতির) উদ্দেশ করিয়া, পরে দিতীর স্ত্র হাইতে ৩৮শ স্ত্র পর্যান্ত যথাক্রমে ঐ সমস্ত জাতির লক্ষণ বলিয়া, ঐ সমস্ত জাতি যে অসহত্তর, ইহাও সর্মান্ত পৃথকু স্ত্রের দারা ব্ঝাইরাছেন। উহাই জাতির পত্তীক্ষা। মহর্ষির উদ্দেশ্য এই যে, যে কারণেই হউক, জিগীয়ু প্রতিবাদিগণ পূর্ব্বোক্ত নানা প্রকারে অসহত্তর করিলে, বাদী সহত্তর দারাই তাহার থণ্ডন করিবেন। স্থতরাং সর্ম্বত্ত জাত্যুত্তর স্থলে বাদীর বক্তব্য সহত্তর মহর্ষি পৃথক্ স্ত্রের দারা স্থতনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রতিবাদী পূর্বেকি কোন প্রকার জাত্যুত্তর করিলে বাদী যদি সহত্তর দারা উহরে থণ্ডন করিতে অসমর্থ হইয়া, প্রতিবাদীর স্থায় জাত্যুত্তরই করেন, তাহা হইলে দেখানে তাহারা উভরেই নিগৃহীত হইবেন। তাহাদিগের দেই বর্ধে বিচার-বংক্যের নাম "কথাভাদ"। মহর্ষি জাতি নিরপ্রপ্রের করে প্রত্র হারা তাহাদিগের দেই স্থতির দারা দেই "কথাভাদ"। প্রকর্মান করিয়া, এই প্রথম আফিক সমাপ্ত করিয়াছেন। যথাস্থানে তাহা ব্রধা যাইবে।

এখন এখানে পূর্ব্বোক্ত সর্বপ্রকার জাতির সাত্টী মঙ্গ ব্রিচে ইইবে ও মনে রাখিতে হটবে। যথা—(১) লক্ষ্য, (২) লক্ষণ, (৩) উত্থান, (৪) পাতন, (৫) অবদর, (৬) ফল, (৭) মূল। তন্মধ্যে পুর্ব্বোক্ত "দাংশ্মাদম।" প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি প্রকার জাতিই লক্ষ্য। মহর্বি ঐ সমস্ত লক্ষ্য নির্দেশ করিয়া যথাক্রমে উহাদিগের লক্ষণ বলিয়াছেন। স্থতরাং উক্ত সপ্তাঙ্গের মধ্যে প্রথম ও বিতীয় অঙ্গ মহর্ষি নিজেই বলিয়াছেন। তৃতীয় অঙ্গ "উখান"। বেরূপ জ্ঞানবশতঃ ঐ সমস্ত জাতির উত্থিতি হয়, তাহাই উত্থান অর্থাৎ জাতির উত্থিতি-বীজ। চতুর্থ অঙ্গ "পাতন"। পাতন বশিতে কোন প্রকার হেদ্বাভাগে নিপাতন। অর্থাৎ প্রতিবাদী দ্বাত্যন্তর করিয়া বাদীর ক্থিত হেতুকে যে, কোন প্রকার হেত্বাভাগ বা ছ্ষ্ট হেতু বলিয়া প্রতিপাদন করেন, তাহাই "পাতন"। পঞ্চম অঙ্গ "অবদর"। "অবদর" বলিতে প্রতিবাদীর জাতি প্রয়োগের অবদর। যে সময়ে যে কারণে প্রতিবাদী জাত্যুত্তর করিতে বাধ্য হন, তাহাই উহার অবদর। যে সময়ে প্রতিবাদী সভাক্ষোভাদিবশতঃ ব্যাকুলচিত্ত হইয়া বক্তব্য বিষয়ে অবধান করিতে পারেন না, তথন দেই অনবধানতারূপ প্রমাদবশত: এবং কোন স্থলে সহত্তরের প্রতিভা অর্থাৎ ক্ষূর্ত্তি না হওয়ায় প্রতিবাদী পরাজয় ভয়ে একেবারে নীরব না থাকিয়া জাত্যুত্তর করিতে বাধ্য হন। স্মৃতরাং প্রমাদ ও প্রতিভাহানি দর্বপ্রকার জাতির পঞ্চম অঙ্গ "অবদর" বলিয়া কথিত হইয়াছে। ষষ্ঠ অঙ্গ "ফল"। অর্থাৎ প্রতিবাদীর জাতি প্রয়োগের ফল। জাত্যুত্তর করিয়া বাদী **ৎ**থবা মধ্যস্থগণের বেরূপ ভ্রান্তি উৎপাদন করা প্রতিবাণীর উদ্দেশ্য থাকে, দেই ভ্রান্তিই তাঁধার জাতি প্রয়োগের ফল। সপ্তম অঙ্গ "মূল"। মূল বলিতে এখানে প্রতিবাদীর জাত্যভবের ছষ্টত্বের মূল। অর্থাৎ যদ্ধারা প্রতিবাদীর হেতু বা জাত্যভরের ছষ্টত্ব নির্ণর হয়। ঐ মূল দ্বিধি সাধারণ ও অসাধারণ। তন্মধে। স্ববাঘাতকত্বই সর্ব্ধেপ্রকার জাতির সাধারণ ছুইত্ব মূল। কারণ, প্রতিবাদী কোন প্রকার জাত্যুন্তর করিলে তুণ্যভাবে তাঁহারই কথানুসারে তাঁহার ঐ উত্তরও ব্যাহত হইয়া যায়। স্কুতরাং সর্বপ্রকার জাতিই স্বব্যাঘাতক বলিয়া ৎসত্তর। স্বব্যাদাতকত্বশতঃ দর্বপ্রকার জাতিরই ছুইত্ব স্বাকার্য্য হওয়ায় স্বব্যাঘাতকত্বই উহার সাধারণ

হৃষ্টিত্ব মূপ। অনাধারণ হৃষ্টিত্ব মূল ত্রিবিধ—(১) যুক্তাক্সহীনত্ব, (২) অযুক্ত অক্সের সীকার, এবং (৩) অবিধরবৃত্তিত্ব। ব্যাপ্তি প্রভৃতি বাহা হেত্র যুক্ত অক্স, তাহা জাতিবাদীর অভিমত হেতৃতে না থাকিলে অথবা জাতিবাদী কোন অযুক্ত অক্স গ্রহণ করিয়া, তৎপ্রযুক্ত জাতৃত্তের করিলে অথবা তাঁহার ঐ উত্তর প্রকৃত বিষয়ে সম্বন্ধ না হইয়া, অন্ত বিষয়ে বর্ত্তমান হইলে তন্ত্বারাও তাহার জাতৃত্তেরের হৃষ্টত্ব নির্ণয় হয়। তবে সর্ব্বতি কর্বপ্রকার জাতিতে তুলাভাবে উহা সম্ভব না হওয়ায় উক্ত যুক্তাক্সহীনত্ব প্রভৃতি অনাধারণ হৃষ্টত্ব মূল বলিয়া কথিত হইয়াছে। মহর্ষি ব্রু আন্তিক অস্ক্রেক্তর স্বাহিত্ব ত্রাত্তের অব

(সপ্তম অঙ্গ) স্থচনা করিয়াছেন। যথাস্থানে তাহা ব্যক্ত হইবে। ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ জাতির পূর্ব্বোক্ত সপ্তাঙ্গ বাক্ত করিয়া বলেন নাই। পরবর্ত্তী মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য অতি স্ক্ল বিচার করিয়া "প্রবোধসিদ্ধি" গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত সপ্তাক্তর এবং মহর্ষি-কথিত চতুর্ব্বিংশতি প্রকার জাতির আরও অনেক প্রকার ভেদের বিশন বাাখ্যা করিয়াছেন। স্থা ও ভাষ্যাদিতে ঐ সমস্ত সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত না হওয়ায় ঐ সমস্ত অতি গৃঢ়, তাই তিনি বিশদরূপে উহা বাক্ত করিয়া বলিয়াছেন, ইহাও শেষে "লক্ষং লক্ষণমূখিতিঃ স্থিতিপদং" ইত্যাদি শ্লোকের দারা বণিয়াছেন। উদয়নের ঐ গ্রন্থ মৃদ্রিত হয় নাই। "তার্কিকরক্ষা" গ্রন্থে মহানৈয়ায়িক বরদরাজ্ব জাতির পূর্ব্বোক্ত সপ্তাঙ্গের বর্ণন করিয়াছেন'। কিন্তু তিনিও বাহল্য ভয়ে সমস্ত অক্ষের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, "উত্থান", "পাতন", "ফল" ও "মৃল", এই চার্ফী অঙ্গ প্রবোধদিদ্ধি" নামক "পরিশিষ্টে" বিস্তৃত আছে; অতএব ঐ গ্রন্থে পরিশ্রমশালী হইবে। অর্থাৎ উদয়নাচার্য্যের ঐ গ্রন্থে বিশেষ পরিশ্রম করিলেই উক্ত বিষয়ে সমস্ত তত্ত্ব জানা যাইবে। ফলকথা, সর্ব্বিত্ই সমস্ত জাতির সাভটী অঙ্গ বুঝা আবস্থাক। পরে আমর। যথাস্থানে ইহা প্রকাশ করিব। কিন্তু বাহল্যভয়ে সর্ব্বিত্ই সমস্ত অঙ্গ প্রকাশ করা সন্তব্ব হইবে না। আমরাও এই পঞ্চম অধ্যাধ্যের ব্যাখ্যার ব্রদ্রাজের ভ্যায় এখানে বলিতেছি,—"বয়ং বিস্তর্বভারবং"। ১।

১। তক্ষাং লক্ষণমূখানং পাতনাবদক্রী ফলং। যুলমিতাঙ্গমেতাসাং তত্তোক্তে লক্ষ্যলক্ষণে।

প্রমানঃ প্রতিভাহানিরানামবদরঃ স্মৃতঃ। স্থলভং পরিশিষ্টেহগুদ্বয়ং বিস্তরভীরবঃ।
"প্রস্তুপানবীজং, কুত্র চিদ্ধেহাভাসে নিশাতনং, প্রয়োগঞ্চলং দোষমূলঞ্চিত চতুইয়ং "প্রবোধসিদ্ধি"নামনি

ভাষ্য। লক্ষণন্ত— অনুবাদ। লক্ষণ কিন্তু—

# সূত্র। সাধর্ম্য-বৈধর্ম্যাভ্যামুপসংহারে তদ্ধর্ম-বিপর্য্যযোপপত্তেঃ সাধর্ম্য-বৈধর্ম্য-সমৌ॥২॥৪৩৩॥\*

অনুবান। সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য দারা "উপসংহার" করিলে অর্থাৎ সাধ্যধর্মীর সংস্থাপন করিলে, দেই সাধ্যধর্মীর ধর্ম্মের অর্থাৎ বাদীর সাধনীয় ধর্ম্মের অভাবের উপপত্তির নিমিত্ত অর্থাৎ বাদীর সাধ্যধর্ম্মীতে তাঁহার সাধ্যধর্ম্মের অভাবে সমর্থনোদেশ্যে সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য দারা প্রত্যবস্থান। (১) "সাধর্ম্ম্যসম" ও (২) "বৈধর্ম্ম্যসম" প্রতিষেধ।

বির্তি। সমান ধর্মের নাম "সাধর্ম্মা" এবং বিরুদ্ধ ধর্মের নাম "বৈধর্ম্মা"। বাদীর গৃহীত হেতু তাঁহার পক্ষ ও দৃষ্টান্ত, এই উভরেই থাকিলে উহাকে ঐ পক্ষ ও দৃষ্টান্তের সমানধর্ম বা "সাধর্ম্মা" বলা যায় এবং উহার বিপরীত ধর্ম হইলে তাহাকে "বৈধর্ম্মা" বলা যায়। স্থ্রে "উপসংহার" শব্দের অর্থ সংস্থাপন বা সমর্থন। বাদী যে পদার্থকে কোন ধর্মাবিশিষ্ট বলিয়া সংস্থাপন করেন, সেই পদার্থকে বলে সাধ্যধন্মা। এবং সেই ধর্মকে বলে সাধ্যধন্মা। যেমন "শব্দোহনিতাঃ" এইরূপ প্রেতিজ্ঞা করিলে সেথানে অনিতাত্তরূপে শব্দুই সাধ্যধন্মা এবং শব্দু অনিতাত্ব ধর্মই সাধ্যধন্ম। স্থ্রে "তদ্ধর্ম" শব্দের হারা বাদীর সেই সাধ্যধন্মার ধর্ম অর্থাৎ সাধ্যধন্ম বা সংস্থাপনীয় ধর্মই বিবিক্ষিত। "বিপর্যার" শব্দের অর্থ অভাব। "উপপত্তি" শব্দের অর্থ এখানে উপপাদন। যাটা বিভক্তির অর্থ "তাদর্থ্য" বা নিমিত্তা। স্থ্রের প্রথমোক্ত "সাধর্ম্যাইবধর্ম্মাভ্যাং" এই পদের প্রনার্ত্তি এবং প্রথম অধ্যায়ের শেষোক্ত জাতির সামাত্য-লক্ষণস্থ্র হইতে প্রত্যবস্থানং" এই

<sup>\* &</sup>quot;ত"দিতি সাধ্যপরামর্শঃ । উপসংহারকর্মতয়া প্রকৃতয়াৎ । "উপপত্তে"রিতি তাদর্থ্য বচ্চী । "সাধর্মাবৈধর্মাভাগ"মিতাবের নীয়ং । সামান্তলকপত্তাৎ প্রতাবস্থানপদসূর্ব নীয়ং । লক্ষালকপপানাং যথাসংখ্যেন
সম্বনং ।—তার্কিকরক্ষা । কথমপ্রস্তত্ত "তচ্"শব্দেন পরামর্শ ইত্যত্তাহ—"উপসংহারকর্মত্তরে" তি । উপসংহার
সমর্থনং, তৎকর্ম্বতরা সমর্থনীয়হেন । "সামান্তলকপত্তাং" "সাধ্যমিবিধর্মাভাগং প্রতাবস্থানং জাতি"রিত্যস্থাৎ ।
"তার্কিকরক্ষার" উক্ত সন্দর্ভের জ্ঞানপূর্ণকৃত চীকা । "উপসংহারে" সাধ্যস্তোপসংহরণে বাদিনা কৃত্তে তদ্ধ্যক্ত
সাধ্যরাপধর্মক্ত যো বিপর্যায়ো বাত্রিরকন্তক্ত সাধর্মাবৈধর্মাভাগং কেবলাভাগং বাত্তানপক্ষাভাগং যহপপাদনং, ততাে
হিত্তোঃ সাধর্মাবৈধর্মাসমাব্তেতে । তদর্মর্থঃ—বাদিনা স্বর্মেন বাত্রিরকেশ বা সাধ্যে সাধিতে প্রতিবাদিনঃ সাধর্মান
মাত্রপ্রবৃত্তত্বেন। তল্ভাবাপাদনং সাধর্মাসমঃ । বৈধর্মামাত্রপ্রবৃত্তেকুনা তদভাবাপাদনং বৈধর্ম্মসমঃ" ।—
বিধনাধর্ম্ভি ।

পদের অনুবৃত্তি এই স্ত্রে মহর্ষির অভিমত। তাহা হইলে "দাধর্ম্মানৈধর্ম্মাভাাম্পদংহারে তদ্ধর্ম-বিপর্যাদ্রাপপত্তেঃ দাধর্ম্মানৈধর্ম্মাভাং প্রভাবস্থানং দাধর্ম্মানৈধর্ম্মাদমে" এইরূপ স্ত্রবাক্যের হারা স্থ্রার্থ ব্রু যায় যে, কোন বাদী কোন দাধর্ম্ম হারা তাঁহার দাধ্যম্মার দংস্থাপন করিলে ঐ ধর্মীতে সেই দাধ্যধর্মের অভাব দমর্থন করিবার জন্ত এরূপ কোন দাধর্ম্ম হারা প্রতিবাদীর যে প্রভাবস্থান বা প্রতিবেধ, তাহাকে বলে "দাধর্ম্ম্যদম"। এইরূপ বাদী কোন বৈধর্ম্ম হারা সাধ্যধর্মীর সংস্থাপন করিলেও পূর্ব্বোক্তরূপে কোন দাধর্ম্মার হারা প্রতিবাদীর যে প্রভাবস্থান," তাহাও "দাধর্ম্মাসম।" এবং বাদী কোন দাধর্ম্মার হারা তাঁহার দাধ্যধর্মার দংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি কোন বৈধর্ম্মা হারাই বাদীর সেই দাধ্যধর্ম্মের অভাবের উপপাদনার্থ প্রভাবস্থান বা প্রতিবেধ করেন, তাহা হইলে ঐ প্রতিবেধকে বলে "বৈধর্ম্মাসম"।

ভাষ্য। সাধর্ম্যেণোপসংহারে সাধ্যধর্মবিপর্যয়োপপত্তেঃ সাধর্ম্যে-গৈব প্রত্যবস্থানমবিশিষ্যমাণং স্থাপনাহেতুতঃ নাধর্ম্যাসমঃ প্রতিষেধঃ।

নিদর্শনং—'ক্রিয়াবানাত্মা,—দ্রব্যস্ত ক্রিয়াহেতুগুণযোগাৎ। দ্রব্যং লোফঃ ক্রিয়াহেতুগুণযুক্তঃ ক্রিয়াবান্,—তথা চাত্মা, তস্মাৎ ক্রিয়াবা'-নিতি। এবমুপসংহৃতে পরঃ সাধর্ম্যোগৈব প্রত্যবতিষ্ঠতে,—'নিজ্জিয় আত্মা, বিভূনো দ্রব্যস্ত নিজ্জিয়ত্বাৎ, বিভূ চাকাশং নিজ্জিয়ঞ্চ, তথা চাত্মা, তস্মান্ধিজ্ঞিয় ইতি। ন চাস্তি বিশেষহেতুঃ, ক্রিয়াবৎসাধর্ম্মাৎ ক্রিয়াবতা ভবিতব্যং, ন পুনরক্রিয়সাধর্ম্মান্ধিজ্ঞিয়েণেতি। বিশেষহেত্তভাবাৎ সাধর্ম্ম্যসমঃ প্রতিষেধা ভবতি।

অনুবাদ। সাধর্ম্ম দারা উপসংহার করিলে অর্থাৎ কোন বাদী সাধর্ম্ম হেতু ও সাধর্ম্ম দৃষ্টান্ত দারা তাঁহার সাধ্যের সংস্থাপন করিলে সাধ্যধর্মের অভাবের উপপাদনের নিমিত্ত অর্থাৎ বাদীর গৃহীত সেই পক্ষ বা ধর্ম্মীতে তাঁহার সংস্থাপনীয় ধর্ম্মের অভাব সমর্থনোন্দেশ্যে (প্রতিবাদিকর্ভৃক) স্থাপনার হেতু হইতে অবিশিষ্যমাণ অর্থাৎ বাদীর নিজপক্ষ স্থাপনে প্রযুক্ত সাধর্ম্ম্য হেতু হইতে বিশেষশূল্য সাধর্ম্ম্য দারাই প্রত্যবস্থান, "সাধর্ম্ম্যসম" প্রতিষেধ।

উদাহরণ, যথা—( বাদা ) আত্মা সক্রিয়। যেহেতু দ্রব্য পদার্থ আত্মার ক্রিয়ার কারণ গুণবত্তা আছে। দ্রব্য লোষ্ট, ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট, সক্রিয়, আত্মাও তজ্ঞপ, অর্থাৎ দ্রব্য পদার্থ ও ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট, অভএব আত্মা সক্রিয়।

<sup>&</sup>gt;। **অন্তি বন্ধারন:** ক্রিয়াহেতৃগুর্ণাঃ প্রবড়োহদৃষ্টাং বা, লোষ্টজাপি ক্রিয়াহেতৃ**গু**র্ণাঃ স্পর্ণবদ্বেগ্রদ্যবাসংযোগ ইতি। —ভাপে**র্যাটাকা**।

এইরূপে উপসংহৃত হইলে অর্থাৎ বাদিকর্ভৃক আত্মাতে সক্রিয়ন্ত্ব সংস্থাপিত হইলে অপর অর্থাৎ প্রতিবাদী সাধর্ম্ম্য দ্বারাই প্রত্যবস্থান করেন ( যথা ) — আত্মা নিজ্রিয় । যেহেতু বিভু দ্রব্যের নিজ্রিয়ন্ত্ব আছে। যেহন আকাশ বিভু ও নিজ্রিয়। আত্মাও তক্রপ, অর্থাৎ বিভু দ্রব্য, অতএব আত্মা নিজ্রিয়। সক্রিয় দ্রব্যের (লোফের) সাধর্ম্ম্যপ্রস্তুক্ত আত্মা সক্রিয় হইবে, কিন্তু নিজ্ঞিয় দ্রব্যের ( আকাশের ) সাধর্ম্ম্য-প্রযুক্ত আত্মা নিজ্ঞিয় হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতুও নাই। বিশেষ হেতুর অভাববশতঃ "সাধর্ম্ম্যসম" প্রতিষেধ হয়।

টিপ্লনী। পুর্বোক্ত চতুর্বিংশতি জাতির মধ্যে প্রথমটীর নাম "দাধর্ম।সমা" এবং দিতীয়টীর নাম "বৈধৰ্ম্মাদমা"। জাতি বিশেষ্য হইলে "দাধৰ্ম্মাদমা" ও "বৈধৰ্ম্মাদমা" এইরূপ স্ত্রীলিক নামের প্রায়োগ হয় এবং "প্রতিষেধ" বিশেষ্য হইলে "দাধর্ম্মাদম" ও "বৈধর্ম্মাদম" এইরূপ পুংলিক্ষ নামের প্রয়োগ হয়, ইহা পূর্ব্বে ব্লিয়াছি। মহর্ষি এই হত্তে "দাধর্ম্মান্ত্রেশ্যাদ্র্মে" এইরূপ ত্ত্রীলিক দ্বিচনান্ত প্রয়োগ না করিয়া, "দাধর্ম্ম্যটবধর্ম্ম্যদমৌ" এইরূপ পুংলিঙ্গ দ্বিচনান্ত প্রয়োগ করার প্রতিষেধই তাঁহার বুদ্ধিস্থ বিশেষা, ইহা বুঝা ষায়। তাই বার্ত্তিককার স্থত্তের শেষে "প্রতিষেধৌ" এই পদের পুরণ করিয়া "দাধর্ম্মাদম" ও "বৈধর্ম্মাদম" নামক ছইটি প্রতিষেধই মহর্ষির এই স্ত্রোক্ত লক্ষণের লক্ষ্য, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত চ্ছুর্ব্বিংশতি জাতি "প্রতিষেধ"নামেও কথিত হইগাছে। মহর্ষির এই ফুত্রে এবং পরবর্তী অস্তাস্ত ফুত্রে পুংলিক "দম" শব্দের প্রয়োগ বারাও তাহা বুঝা যায়। বাদী তাঁহার নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী উহার প্রতিষেধ বা থণ্ডনের জন্ম ধে উত্তর করেন, দেই প্রতিষেধক বাকারূপ উত্তরকেই এখানে ঐ অর্থে প্রতিবাদীর "প্রতিষেধ" বলা হইয়াছে। উহাকে "প্রত্যবস্থান" এবং "উপালস্ত"ও বলা হইয়াছে। বাদী প্রথমে নিজ্পক্ষ স্থাপন ক্রিলে প্রতিবাদী যদি কোন সাধর্ম্ম্য দ্বারাই ঐ "প্রত্যবস্থান" বা প্রতিষেধ করেন, তাহা হইলে তাঁহার ঐ প্রতিষেধের নাম "দাধর্ম্ম্যদম"। ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত প্রথম স্থত-ভাষ্যেই "দাধর্ম্ম্যদম" নামক প্রতিষেধের এই সামান্য স্বরূপ বলিয়াছেন। তন্মধ্যে বাদী কোন সাধর্ম্ম ছারা নিজ্ঞপক স্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি ঐরপ কোন সাধর্ম্ম ম্বারাই প্রত্যবস্থান করেন, তাহা হইলে উহা প্রথম প্রকার "দাধর্ম্মাদম"। এবং বাদী কোন বৈধর্ম্ম দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি কোন দাধর্ম্মা দ্বারাই প্রত্যবস্থান করেন, তাহা হইলে উহা হইবে দ্বিতীয় প্রকার "দাধর্ম্মাদম"। এবং বাদী কোন সাধর্ম্ম দারা নিজপক স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি কোন বৈধর্ম্ম দারাই প্রত্যবস্থান করেন, তাহা হইলে উহা প্রথম প্রকার "বৈধর্ম্মাদম" হইবে। এবং বাদী কোন বৈধর্ম্মা দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি এক্লপ কোন বৈধর্ম্ম দ্বারাই প্রভাবস্থান করেন, তাহা হইলে উহা হইবে দিতীয় প্রকার ''বৈধন্মান্ম"। মহর্ষি এই স্থতের প্রথমে "দাধর্ম্মাতামুপ সংহারে" এই বাকোর প্রয়োগ করিয়া, ইহার দারা পুর্বোক্তরূপ দ্বিবিধ "সাধর্মাসম" ও দিবিধ

শ্বৈধর্ম্মসম" নামক প্রতিষেধন্বয়ের লক্ষণ স্থচনা করিয়াছেন। প্রতিবাদী কেন এরপ প্রত্যবস্থান করেন? তাঁহার উদ্দেশ্য কি? তাই মহর্ষি পরে বলিয়াছেন,—"তদ্ধ্মবিপর্বারোপ-পল্ডে"। বাদীর সাধ্য ধর্মই এখানে "তদ্ধ্ম" শল্কের দ্বারা মহর্ষির বিবক্ষিত। তাই ভাষাকার উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"সাধ্যধর্ম্মবিপর্বান্তাপপল্ডে"। বাদীর সাধনীয় অর্থাৎ সংস্থাপনীয় ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মা এবং তাহাতে সংস্থাপনীয় ধর্ম্ম, এই উভয়ই "সাধ্য" শল্কের দ্বারা কথিত হইয়াছে এবং "ধর্মা" শল্কের পৃথক্ উল্লেখ থাকিলে "সাধ্য" শল্কের দ্বারা ধর্ম্মিরূপ সাধ্যই বুঝা যায়, ইহা ভাষ্যকার প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছেন (প্রথম খণ্ড, ২৬৪—৬৭ পৃষ্ঠা প্রষ্টব্য)। তাহা হইলে মহর্ষির ঐ কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রতিবাদী বাদীর সাধ্যধর্মীতে তাঁহার সাধনীয় বা সংস্থাপনীয় ধর্ম্মের অভাব সমর্থনান্দেশ্যেই এরপ প্রত্যবস্থান করেন। বাদীর হেতুতে সৎপ্রতিপক্ষদোধ্যের উদ্ভাবনই তাঁহার মূল উদ্দেশ্য। ভাষ্যকার প্রথমে মহর্ষির এই স্থা দ্বারা পূর্বোক্ত প্রথম প্রকার "সাধ্যম্মাসম" নামক প্রতিষ্টেরে। ভাষ্যকার প্রথমে মহর্ষির এই স্থা দ্বারা পূর্বোক্ত প্রথম প্রকার "সাধ্যম্মাসম" নামক প্রতিষ্টেরে। "নিদর্শন" শক্ষের অর্থ উদাহরণ।

ভাষ্যকার ঐ উদাহরণ প্রদর্শন করিবার জন্ম প্রথমে কোন বাদীর প্রভিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরূপ স্থায়বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। ম্থা,—কোন বাদী আত্মাতে দ্ক্রিয়ত্ব ধর্মের উপদংহার অর্থাৎ সংস্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন,—(প্রতিজ্ঞা) আত্ম। স্ক্রিয়।(হেতু) যেহেতু দ্রব্য পদার্থ আত্মার ক্রেয়ার কারণ গুণবজ্ঞা আছে। (উদাহরণ) দ্রব্য পদার্থ লোষ্ট, ক্রিয়ার কারণ শুণ-বিশিষ্ট—সক্রিয়। (উপনয়) আত্মাও তদ্রাপ, অর্থাৎ ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট দ্রব্য পদার্থ। (নিগমন) অতএব আত্মা দক্রিয়। বাদীর কথা এই যে, যে দমস্ত দ্রব্য পদার্থে ক্রিয়ার কারণ খ্রণ আছে, দেই সমস্তই দক্রিয়। যেখন কোন স্থানে লোষ্ট নিঃক্ষেপ করিলে স্পর্শ ও বেগবিশিষ্ট দ্রব্যের সহিত সংযোগজন্ম ঐ লোপ্টে ক্রিয়া জন্মে। স্থতরাং ঐ সংযোগবিশেষ ঐ লোপ্টে ক্রিয়ার কারণ গুণ। এইরূপ **আ**ত্মাতে যে প্রযত্ন ও ধর্মাধর্মক্র ম অনৃষ্ট আছে, উহাও ক্রিয়ার কারণ গুণ বলিয়া কথিত হইয়াছে'। স্থতরাং ক্রিয়ার কারণ গুণবত্ত। লোষ্টের স্থায় আব্মাতেও বিদ্যমান থাকায় উহা লোষ্ট ও আত্মার সাধর্ম্য বা সমান ধর্ম। স্কুতরাং উহার দ্বারা লোষ্ট দৃষ্টান্তে আত্মাতে দক্রিয়ত্ব অনুমান করা যায়। ঐ অনুমানে ক্রিয়ার কারণ গুণবত্তা, সাধর্ম্ম্য হেতু। লোষ্ট, সাধর্ম্ম্য দৃষ্টাস্ত বা অন্বন্ন দৃষ্টাস্ত। কারণ, উক্ত স্থলে যে যে দ্রব্য ক্রিন্নার কারণ-গুণবিশিষ্ট, দেই সমস্ত দ্রব্যই সক্রিয়, যেমন লোষ্ট, এইরূপে উক্ত হেতুতে সক্রিয়ত্বের ব্যাপ্তি প্রদর্শন করিয়া, বাদী এরপ অনুমান করেন। ঐ ব্যাপ্তিকে অন্তয়ব।প্তি বলে। বাদী উক্তরূপ সাধর্ম্ম দারা অর্থাৎ লোষ্ট ও আত্মার সমান ধর্ম ক্রিয়ার কারণগুণবভারূপ হেতুর দ্বারা আত্মাতে সক্রিমন্বরূপ সাধাধর্মের উপসংহার ( সংস্থাপন ) করিলে, প্রতিবাদী তথন আত্মাতে ঐ সক্রিমন্ব

<sup>&</sup>gt;। বৈশেষিক দর্শনের পঞ্চম অধাায়ে মহর্ষি কণাদ দ্রবোর ক্রিয়ার কারণ গুণসমূহের বর্ণন করিয়াছেন। ভদমুসারে প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশন্তপাদ বলিয়াছেন,—"গুরুত্ব-দ্রবত্ব-বেগ-প্রযত্ন ধর্মাধর্ম-সংযোগবিশেষাঃ ক্রিয়া-হেতবং"।—প্রশন্তপাদভাষা, কাশী সংস্করণ, ১০১ পৃষ্ঠা।

ধর্মের বিপর্যার (নিজ্ঞিরত্ব) সমর্থন করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন,—(প্রতিজ্ঞা) আত্মা নিজ্ঞির। (হতু) কারণ, বিভূদ্রবোর নিজ্ঞিরত্ব আছে অর্থাৎ আত্মান্তে বিভূদ্রবা। (উদাহরণ) ঘেমন আকাশ বিভূ ও নিজ্ঞির। (উপনর) আত্মান্ত তক্রপ অর্থাৎ বিভূদ্রবা। (নিগমন) অত্থব আত্মানিজ্ঞির।

প্রতিবাদীর কথা এই যে, আত্মাতে যেমন সক্রিয় লোষ্টের সাধর্ম্য আছে, তজ্রপ নিজ্জিয় আকাশের সাধর্ম্য প্রছে। কারণ, আত্মাও আকাশের স্থায় বিভূ। স্ক্তরাং বিভূত্ব ঐ উভয়ের সাধর্ম্য। কিন্তু বিভূ মাঞ্জই নিজ্জিয়। স্ক্তরাং "আত্মা নিজ্জিয়ো বিভূত্বাৎ, আকাশবৎ" এইরূপে অনুমান দারা আত্মাতে নিজ্জিয়ত্ব দিন্ধ হইলে উহাতে সক্রিয়ত্ব সিন্ধ হইতে পারে না। সক্রিয় লোষ্টের সাধর্ম্য প্রযুক্ত আত্মা সক্রিয়ই হইবে, কিন্তু নিজ্জিয় আকাশের সাধর্ম্য প্রযুক্ত আত্মা নিজ্জিয় হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। একত্রর পক্ষের নিশ্চায়ক হেতুই এথানে "বিশেষ হেতু" শক্রের অর্থ। যদিও জাতি প্রয়োগ হলে এক পক্ষে বিশেষ হেতু থাকে, কিন্তু জাতিবাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষেই বিশেষ হেতু নাই বিশ্বা উভয় পক্ষে বিশেষ হেতু থাকে, কিন্তু জাতিবাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষেই বিশেষ হেতু নাই বিশ্বা উভয় পক্ষে সাম্য প্রদর্শন করেন। উহা বাস্তব সাম্য নহে, কিন্তু উহাকে বলে, প্রতিবাদীর আভিমানিক সাম্য। অর্থাৎ প্রতিবাদী ক্রেপে সাম্যের অভিমান করিয়া উহা প্রদর্শনের জ্যুই ঐরূপ উত্তর করেন। প্রতিবাদী যে উভয় পক্ষে বিশেষ হেতুর অভাব বলেন, উহাই ভাষ্যকারের মতে জাতি প্রয়োগ হলে উভয় পক্ষে প্রতিবাদীর আভিমানিক সাম্য এবং উহাই "সাধর্ম্যদম" প্রভৃতি নামে "সম" শক্রের অর্থ। তাই ভাষ্যকার পরে এথানে উহাই ব্যক্ত করিতে বলিরাভেন,—"বিশেষহেংভ্ভাবাৎ সাধর্ম্যদমং প্রতিষেধা ভবতি"। এবং পূর্বের "সাধর্ম্যাসম" নামক প্রতিষেধের লক্ষণ বলিতে "অবিশিষ্যমাণং স্থাপনাহেতুতঃ" এই বাক্যের দারা ঐরূপ সাম্যাই প্রকাশ করিয়াহেনে। পূর্বের ইহা কথিত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে বাদী আত্মা ও লোষ্টের সাধর্ম্ম ( ক্রিয়ার কারণ গুণবন্ডা ) দ্বারা আত্মাতে সক্রিয় ধর্মের উপসংহার করায়, এবং প্রতিবাদী ও আত্মা ও আকাশের সাধর্ম্ম ( বিভূত্ব ) দ্বারাই ঐরপ প্রতাবস্থান করায়, প্রতিবাদীর ঐ উত্তর ভাষাকারের মতে পূর্ব্বোক্ত প্রথম প্রকার "সাধর্ম্মসম"। কিন্ত প্রতিবাদী যে বিভূত্ব হেতুর দ্বারা আত্মাতে নিক্রিয়ণ্ডের অনুমান করিয়াছেন, ঐ বিভূত্ব ধর্মা নিক্রিয়ণ্ডের ব্যাপ্য। কারণ, বিভূত্রবামাত্রই নিক্রিয়, ইহা বাদীরও স্বীকার্যা। স্বতরাং প্রতিবাদীর ঐ হেতু ছাই না হওয়ায় তাঁহার ঐ উত্তর সম্ভ্রই হইবে, উহা অসম্ভ্রের না হওয়ায় ভাষ্যকার উহাকে "সাধর্ম্মগদম" নামক জাত্মারর কিরূপে বলিয়াছেন ? ইহা বিচার্যা। বার্ত্তিককার উদ্দেশতকর পূর্ব্বোক্ত কারণে ভাষ্যকারোক্ত ঐ উদাহরণ উপেক্ষা করিয়া' অন্ত উদাহরণ বলিয়াছেন যে, কোন বাদী "শব্দোহনিতাঃ, উৎপত্তিধর্ম্মকত্মাৎ ঘটবৎ" এইরূপে প্রত্রেগ করিলে, প্রতিবাদী ধদি বলেন যে, স্কনিত্য ঘটের সাধর্ম্মপ্রযুক্ত শব্দ যদি অনিত্য হয়, তাহা হইলে নিত্য আকাশের সাধর্ম্মপ্রযুক্ত শব্দ নিত্য হটক ? কারণ, আকাশের স্থার শব্দও অমূর্ত্ত প্রদাণ বিত্য হটক ? কারণ, আকাশের স্বাধান্যর প্রয়ে শব্দও অমূর্ত্ত প্রত্রাং অমূর্ত্তত্ব অর্থাৎ অপরি-

<sup>&</sup>gt;। অত চ সাধনমাভাসমূলরঞ্জ ন জাতিঃ, বিভূত্বভাক্তিয়ত্বেন স্বভাবতঃ প্রতিজ্ঞাং তেনৈতছুপেক্ষ্য বার্ত্তিকার উদাহরণাভরমাহ :—ভাৎপর্যাচীকা।

চ্ছিন্নত্ব আকাশ ও শক্ষের সাধর্ম্য। তাহা হইলে "শক্ষো নিতাঃ অমুর্ত্তবাৎ আকাশবৎ" এইরূপে অনুমান করিয়া, ঐ অর্প্রত্ব হেতুর দারা শক্ষে নিতাত্ব কেন সিদ্ধ হইবে না ? প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর উক্ত স্থলে প্রথম প্রকার "সাধর্ম্যসম"। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর গৃহীত অমুর্ত্তত্ব হৈতু নিতাত্বের ব্যাপ্য নহে। কারণ, অনিতা গুণ ও ক্রিয়াতেও অমুর্ত্তত্ব আছে। স্কুতরাং প্রতিবাদীর ঐ হেতু ব্যক্তিচারী বলিয়া ছুই হওয়ার তাঁহার ঐ উত্তর অসহত্তর। স্কুতরাং উহা "জাতি" হইতে পারে, ইহাই উদ্দ্যোতকরের তাৎপর্য্য। জয়স্ক ভট্ট, বরদরাজ, শঙ্কর মিশ্র এবং বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতিও এখানে উক্তরণ উদাহরণই প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু নান্তিক্বাদী ছুই হেতুর প্রয়োগ করিলে তাঁহাকে শীঘ্র নিরস্ত করিয়া বিতাড়িত করিবার জন্ম স্থলবিশেষে যে নির্দোষ হেতুর দারাও "জাতি" প্রয়োগ কর্ত্তব্য, ইহা জয়স্ত ভট্টও বলিয়াছেন এবং এখানে ভাষ্যকারোক্ত উদাহরণের দারা তাহা সমর্থন করিয়াছেন'। "তর্কসংগ্রহদীপিকা"র টীকায় নীলকণ্ঠ ভট্টও পূর্ব্বোক্ত "সাধর্ম্যসম" প্রতিযেধের উদাহরণ প্রদর্শন করিতে ভাষ্যকারোক্ত উদাহরণই গ্রহণ করিয়াছেন।

পরন্ত বার্ত্তিক কার উদ্দোত কর ভাষ্যকারোক্ত ঐ উদাহরণকে পূর্ব্বোক্ত কারণে উপেক্ষা করিলেও পরবর্তী মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য "প্রবাধসিদ্ধি" গ্রন্থে হুলবিশেষে সাধ্য ধর্মের বাপ্তিবিশিষ্ট সৎ হেতুর দ্বারা প্রতিবাদীর প্রত্যবস্থানকেও এক প্রকার "সাধর্ম্মাসমা" জাতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তদরসারে মহামনীয়ী মৈথিল শঙ্কর মিশ্র "সাধর্ম্মাসমা" জাতিকে "সদ্বিষয়া", "অসদ্বিষয়া" এবং "অসহক্রিকা" এই তিন প্রকার বলিয়া উহার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন'। তন্মধ্যে এখানে ভাষ্যকারোক্ত উদাহরণস্থলে অসহক্রিকা "সাধর্ম্মাসমা" বলা যায়। অর্থাৎ উক্ত স্থলে যদিও প্রতিবাদীর গৃহীত বিভূত্ব হেতু তাঁহার সাধ্য ধর্ম্ম নিজ্জিরত্বের ব্যাপ্য, স্মতরাং উহা আত্মাতে নিজ্জিয়ত্ব সাধ্যন সংহেতু, ঐ হেতুতে কোন দোষ নাই। কিন্তু ঐ স্থলে প্রতিবাদীর ঐরূপ উক্তিতে দোষ আছে, উহা ঐ স্থলে তাঁহার সহক্তি নহে, এ জন্ম তাঁহার ঐরূপ উত্তরও সহত্তর বলা যায় না; উহাও জাত্মান্তর। তাৎপর্য্য এই যে, বাদী ঐ স্থলে ক্রিয়ার কারণ গুণবত্তাকে হেতু করিয়া, তদ্বারা লোষ্ট দৃষ্টান্তে আত্মাতে সক্রিয়ত্বের সংস্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু আত্মাতে ক্রিয়ার কারণ বে গুণ (প্রবত্ন ও জদৃষ্ট) আছে, তাহা অন্তন্ত ক্রিয়া উৎপন্ন করে। আত্মাতে বিভূত্ববশতঃ ক্রেয়া জন্মিতে

<sup>&</sup>gt;। সুমুক্ষ্ প্রতি চ শান্ত্রারস্তাদাক্রমোন তদপেক্ষয়া সাধনাভাসবিষয় এব জাতিপ্রয়োগ:। অতএব চ ভাষাকৃত। প্রথমং সাধনাভাস এব জাতুাদাহরণং দশিতম্ !—ভায়মঞ্জরী, ৬২১ পৃষ্ঠা।

২। তত্র প্রথমং সাধর্মাসনা যথা, সা তৈবং প্রবর্তিত। "শুদ্দোহনিতঃ কুতকত্বাদ্ঘটব"দিতি স্থাপনায়াং যদি ঘটন্যধর্মাৎ কুতকত্বাদ্যমনিতো হত আকাশসাধর্মাৎ প্রদেশ্বনিতা এব কিং ন স্থাদিতি। ইর্ফ সন্থিয়া, স্থাপনায়াঃ সমাক্ত্বাং। প্রথাস্থিয়া, "শব্দে। নিতাঃ প্রাবণহাৎ, শব্দ ববং", ইত্তা অসমীচীনায়াং স্থাপনায়াং অনিতাসাধর্মাদ্নিতা এব কিং ন স্থাদিতি। "অসম্ব্রিক্তিনা" তৃতীয়া,—"নিতাঃ শব্দ প্রোবণহা"দিতি প্রযুক্তে প্রাবণরামিতাসাধর্মাদ্বিদ নিতাওদা কৃতক্রাদ্বিতাসাধর্মাদ্বিতা এব কিং ন স্থাদিতি। উক্তিনাত্রমত্ত দুবাং, নতু সাধ্বমপি। বদ্যপাসম্ব্রক্তিরা মসদ্বিব্রব্রেরাবাং, ত্রাপ্রক্তিদোযাদ্ধি জাতিঃ সম্বত্যি প্রদর্শনার্থ প্রকারত্রয়াভিধানমকরোও।—শঙ্কর মিশ্রকৃত "বাদিবিনোক"।

পারে না। বিভূত্ব ক্রিয়ার প্রতিবন্ধক। প্রতিবন্ধকের অভাবও কার্য্যের অন্ততম কারণ। স্মৃতরাং ক্রি কারণের অভাবে আত্মাতে ক্রিয়া জন্ম না। স্মৃতরাং ক্রিয়ার কারণ গুণ থাকিলেই যে সেই সমস্ত পদার্থ সক্রিয়, ইহা বলা যায় না। ক্রিয়ার কারণ গুণবত্তা সক্রিয়ত্বের ব্যাপ্য নহে, ব্যভিচারী। বাদী ঐ ব্যভিচারী হেতুর দ্বারা আত্মাতে সক্রিয়ত্বের সাধন করিতে পারেন না। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর প্রথমে এই সমস্ত কথাই বলা উচিত। অর্থাৎে বাদীর ঐ হেতুতে ব্যভিচার দোষের সমর্থন করিয়া, উহা যে আত্মাতে সক্রিয়ত্বের সাধক হয় না, ইহা বলাই প্রথমে তাঁহার কর্ত্তব্য। কিন্তু তিনি উহা না বলিয়া, ঐ স্থলে বিভূত্ব হেতুর দ্বারা আত্মাতে নিজ্র্য়ির্মের সংস্থাপন করিয়া প্রতাবস্থান করায় উহার ঐ উক্তি ছই, উহা সহক্তি নহে। স্মৃতরাং তাঁহার ঐ উক্তরও ঐ জন্ম তাত্মান্তরের মধ্যে গণ্য। উক্ত স্থলে উহা অসহক্তিকা সাধর্ম্যাসমা"। শঙ্কর মিশ্র শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, যদিও "অসহক্তিকা" সাধর্ম্যাসমাও অবশ্রই অসদ্বিষয়া হইবে, কারণ, ঐ স্থলে বাদীর স্থাপনা সমীচীন নহে অর্থাৎ বাদীর হেতু নির্দ্বেয় কথেত হইয়াছে। উদয়নাচার্য্যের অন্তান্ত বে, জাতি সম্ভব হয়, ইহা প্রদর্শনের জন্ম উক্তরণ প্রকারত্রর কথিত হইয়াছে। উদয়নাচার্য্যের অন্তান্ত কথা পরে বাক্ত হইবে।

ভাষ্য। অথ বৈধর্ম্ম্যসমঃ,—ক্রিয়াহেতুগুণযুক্তো লোফঃ পরিচ্ছিম্মে দৃষ্টঃ, ন চ তথাত্মা, তত্মাম লোফবং ক্রিয়াবানিতি। ন চাস্তি বিশেষহেতুঃ, ক্রিয়াবংসাধর্ম্ম্যাৎ ক্রিয়াবতা ভবিতব্যং, ন পুনঃ ক্রিয়াবদ্বৈধর্ম্ম্যাদক্রিয়ে-ণেতি। বিশেষহেত্বভাবাদ্বৈধর্ম্ম্যসমঃ।

অমুবাদ। অনস্তর "বৈধর্ম্ম্যসম" (প্রদর্শিত হইতেছে)—ক্রিয়ার কারণ গুণ-বিশিষ্ট লোষ্ট পরিচ্ছিন্ন দেখা যায়, কিন্তু আত্মা তদ্রপ অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন নহে। অতএব আত্মা লোষ্টের ন্যায় সক্রিয় নহে। সক্রিয় পদার্থের সাধ্র্ম্ম্যপ্রযুক্ত আত্মা সক্রিয় হইবে, কিন্তু সক্রিয় পদার্থের বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত আত্মা নিজ্ঞিয় হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতুও নাই। বিশেষ হেতুর অভাববশতঃ (উক্ত স্থলে) "বৈধর্ম্ম্যসম" প্রতিষেধ হয়।

টিপ্পনী। ভাষাকার প্রথমে "দাধর্ম্মাদম" নামক প্রতিষেধের (জাতির) একপ্রকার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া, পরে দ্বিভীয় "বৈধর্ম্মাদম" নাম ক প্রতিষেধের উদাহরণ প্রদর্শন করিতে পূর্ব্বোক্ত স্থলে বৈধর্ম্মা দ্বারা প্রতিবাদীর প্রতাবস্থান প্রদর্শন করিয়াছেন। কারণ, বাদী কোন দাধর্ম্মা অথবা বৈধর্ম্মা দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি উহার বিপরীত কোন বৈধর্ম্মা দ্বারাই প্রতাবস্থান করেন, তাহা হইলে উহাকে বলে "বৈধর্ম্মাদম" প্রতিষেধ। প্রতাবস্থানের ক্ররপ ভেদবশত:ই "দাধর্ম্মাদম" ও "বৈধর্ম্মাদম" নামক প্রতিষেধের ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে কোন বাদী শ্রাম্মা সক্রিয়ঃ, ক্রিয়াহেতৃগুণবত্বাৎ, লোষ্টবৎ" এইরূপ প্রয়োগ করিয়া, আ্বাতে

লোষ্টের সাধর্ম্ম (ক্রিয়ার কারণ গুণবত্তা) দ্বারা দক্রিয়ত্বের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট যে লোষ্ট, তাহা ত পরিচ্ছিন্ন পনার্থ, কিন্তু আত্মা অপরিচ্ছিন্ন পৰাৰ্থ, স্থতরাং আত্মাতে লোষ্টের বৈধৰ্ম্ম্য অপরিচ্ছিন্নত্ব থাকার আত্মা লোষ্টের স্থায় দক্রিয় হইতে পারে না। পরস্ত লোষ্টের বৈধর্ম্মা ঐ অপরিচ্ছিত্রত্ব হোরা ( আত্মা নিজ্ঞিরেছাং পরিচ্ছিত্রত্বাৎ এইরপে) আত্মাতে নিজ্ঞিদ্ব দিদ্ধ ইইতে পারে। দক্রিয় পদার্থের সাধর্ম্যপ্রযুক্ত আত্মা দক্রিয় হইলে উহার বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত আত্মা নিজ্জিয় কেন হইবে ন ? এমন কোন বিশেষ হেতু নাই, বদ্বারা সক্রিয় লোষ্টের সাধর্মাপ্রযুক্ত আত্মা সক্রিয় হইবে, কিন্তু উহার বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত নিজ্জির হইবে না, ইহা নিশ্চর করা যার। উক্ত স্থলে প্রতিবাদী এইরূপে সক্রির লোষ্টের বৈধর্ম্ম অপরিচ্ছিন্নত্বকে হেতু করিয়া, তদ্বারাই এরপ প্রতাবস্থান করায় উহা "বৈধর্ম্মদম" নামক প্রতিষেধ ৷ ভাষ্যকারের মতে উক্ত হলেও বিশেষ হেতুর অভাবই উভন্ন প্রায়োগে প্রতিগানীর আভিমানিক সামা। তাই পরে উথাই বাক্ত করিতে তিনি বলিয়াছেন,—"বিশেষংহত্মভাবাইন্বধূর্ম্যা-সমঃ"। এথানেও লক্ষ্য করা আবশুক যে, ভাষাকারোক্ত এই উদাহরণে প্রতিবাদী অপরিচ্ছিন্নত হেতুর ছারা আত্মাতে নিজ্ঞিঃত্বের সংস্থাপন করিলে ঐ হেতু ছপ্ত নহে। উহা নিজ্ঞিয়ত্বের ব্যাপ্য। কারণ, অপরিছিন্ন প্রদার্থমাত্রই নিজ্ঞির। স্বতরাং উদ্দোতকরের মতে উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর ঐরপ উত্তর জাতি হইতে পারে না। তাই তিনি তাঁগার পূর্বোক্ত "শব্দোহনিতাঃ" ইত্যাদি প্রয়োগস্থলেই "বৈধর্ম্যাদম" প্রতিষেধের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অহুদারে ভাষাকারোক্ত এই উদাহরণেও অদত্ক্তিকা "বৈধর্ম্যদম।" ব্ঝিতে হইবে। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতিও ইহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। "তর্কসংগ্রহণীপিকা"র টীকায় নীলকণ্ঠ ভট্টও ভাষাকারোক্ত এই উদাহরণ গ্রহণ করিয়াছেন।

ভাষ্য। বৈধর্ম্যেণ চোপদংহারো নিজ্জিয় আত্মা, বিভুত্বাৎ, ক্রিয়াবদ্-দ্রব্যমবিভু দৃষ্টং, যথা লোক্টঃ, ন চ তথাত্মা, তস্মান্নিজ্জিয় ইতি। বৈধর্ম্মেণ প্রত্যক্ষানং—নিজ্জিয়ং দ্রব্যমাকাশং ক্রিয়াহেতুগুণরহিতং দৃষ্টং, নচ তথাত্মা, তস্মান্ন নিজ্জিয় ইতি। ন চাস্তি বিশেষহেতুঃ ক্রিয়াবদ্বৈধর্ম্ম্যান্নিজ্জিয়েণ ভবিতবাং ন পুনরক্রিয়বৈধর্ম্ম্যাৎ ক্রিয়াবতিতি। বিশেষহেত্বভাবাদ্-বৈধর্ম্ম্যদমঃ।

অনুবাদ। বৈধর্ম্ম্য দারা উপসংহার অর্থাৎ বাদীর নিজপক্ষস্থাপন, যথা - আত্মা নিব্দ্রিয়, যেহেতু বিভুত্ব আচে, সক্রিয় দ্রব্য অবিভু দেখা যায়, যেমন লোইট । কিন্তু আত্মা তদ্রপ অর্থাৎ অবিভূ দ্রব্য নহে, অতএব আত্মা নিব্দ্রিয় । বৈধর্ম্ম্য দারা প্রত্যবস্থান যথা—নিব্দ্রিয় দ্রব্য আকাশ ক্রিয়ার কারণ গুণশূল্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু আত্মা তদ্রপ অর্থাৎ ক্রিয়ার কারণ গুণশূল্য নহে, অতএব আত্মা নিব্দ্রিয় নহে। সক্রিয় দ্রব্যের বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত আত্মা নিব্দ্রিয় হইবে, কিন্তু নিব্দ্রিয় দ্রব্যের বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত সক্রিয় হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতুও নাই। বিশেষ হেতুর অভাববৃশতঃ (উক্ত স্থলে) "বৈধৰ্ম্ম্যসম" প্রতিষেধ হয়।

টিপ্লনী। বাদী কোন সাধৰ্ম্মা দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন ক্রিলে প্রতিবাদী যদি উহার বিপরীত কোন বৈধৰ্ম্ম দাৱাই প্ৰত্যবস্থান করেন, তাহা হইলে উহা প্ৰথম প্ৰকার "বৈধৰ্ম্মাসম"। এবং বাদী কোন বৈধৰ্ম্ম্য দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি উহার বিপরীত কোন বৈধর্ম্ম্য দারা প্রতাবস্থান করেন, তাহা হইলে উহা দিতীয় প্রকার "বৈধর্ম্মাসম"। ভাষ্যকার প্রথমে পুর্ব্বোক্ত প্রথম প্রকার "বৈধর্ম্মাদমে"র উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া, পরে বিতীয় প্রকার "বৈধর্ম্মা-দমে"র উদাহরণ প্রদর্শন করিতে প্রথমে বাদীর বৈধর্ম্মা দারা উপদংহার প্রদর্শন করিয়াছেন। বেমন কোন বাদী বলিলেন, — (প্রতিজ্ঞা) আত্মা নিষ্ক্রিয়। (হেতু) বেহেতু বিভূত্ব আছে। (উদাহরণ) সক্রিয় দ্রব্য অবিভূদেখা যায়, যেমন লোষ্ট। (উপনয়) কিন্তু আত্মা অবিভূদ্রব্য নহে। (নিগমন) অত্রব মাত্রা নিজ্জির। এখানে আত্রার নিজ্জিরত্ব সাধনে বাদী যে বিভুত্বকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, উহা বৈধর্ম্মাহেতু। কারণ, যে যে দ্রব্যা নিক্রিয় নহে অর্থাৎ সক্রিয়, দেই সমস্ত দ্রব্য বিভূ নহে, যেনন লোষ্ট, এইরূপে বাদী ঐ স্থলে যে লোষ্টকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, উহা বৈধর্মাদৃষ্টান্ত। বিভূত্ব হেতু ঐ লোষ্টে না থাকায় উহা লোষ্টের বৈধর্ম্মা। স্মতরাং উক্ত স্থলে বিভূত্ব হেতুর দ্বারা আত্মাতে বাদীর যে নিজ্রিয়ত্বের উপদংহার, উহা বৈধর্ম্য দ্বারা উপদংহার। তাই বাদী পরে আত্মা অবিভু দ্রব্য নহে, এই কথা বলিয়া উক্ত স্থলে বৈধর্ম্মোপনয় বাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। বৈধর্ম্মাহেতু প্রভৃতির লক্ষণাদি প্রথম অধ্যায়ে ক্থিত হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, ২৫৪—৮২ পৃষ্ঠা দ্রন্থব্য)। ভাষাকার উক্ত স্থলে পরে প্রতিবাদীর বৈধর্ম্ম দারা প্রতাবস্থান প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, নিজ্ঞিয় দ্রব্য যে মাকাশ, তাহা ক্রিয়ার কারণ গুণশৃন্ত, কিন্তু আত্মা তদ্রপ নহে, অর্থাৎ আত্মা ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট। স্কুতরাং আত্মা নিজ্ঞির নহে। অর্থাৎ উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি আত্মাতে বাদীর সাধাধর্ম নিক্রিগ্রন্থের অভাব (সক্রিগ্রন্থ) সমর্থন ক্রিবার জন্ম বলেন যে, নিজ্ঞির দ্বব্য আকাশে ক্রিয়ার কারণ কোন গুণ নাই। কিন্তু আত্মাতে ক্রিয়ার কারণ গুণ আছে। স্থতরাং আত্মা সক্রিয় কেন হইবে না 📍 অর্থাৎ আত্মাতে যে বিভুত্ব আছে. উহা সক্রিয় লোষ্টে না থাকায় উহা বেমন ঐ লোষ্টের বৈধর্ম্মা, তদ্রূপ আত্মাতে বে ক্রিয়ার কারণ গুণবত্তা আছে, উহা নিজ্ঞিয় আকাশে না থাকায় উহা আকাশের বৈধর্ম্ম। তাহ। হইলে আত্মাতে বেমন দক্রিয় দ্রবোর বৈধর্ম্মা আছে, তক্রণ নিজ্ঞিয় দ্রবোরও বৈধর্ম্মা আছে। তাহা হুইলে যদি সক্রিয় দ্রব্যের বৈধর্ম্মপ্রযুক্ত আত্ম। নিজ্ঞিয় হয়, তাহা হুইলে নিজ্ঞিয় দ্রব্যের বৈধর্ম্মা-প্রযুক্ত আত্মা সক্রিয় কেন হইবে না ? এমন কোন বিশেষ হেতু নাই, বদ্বারা আত্মা সক্রিয় দ্রব্যের বৈধর্ম্মপ্রযুক্ত নিজ্ঞিয়ই হইবে, কিন্তু নিজ্ঞিয় দ্রব্যের বৈধর্ম্মপ্রযুক্ত দক্রিয় হইবে না, ইহা নিশ্চয় করা যায়। প্রতিবাদীর এইরূপ প্রত্যবস্থান বা উত্তর উক্ত স্থলে দিতীয় প্রকার "বৈধর্ম্মাসম"। কারণ, উক্ত স্থলে বাদী তাঁহার গৃহীত দৃষ্টাস্ত লোষ্টের বৈধর্ম্ম বিভূত্বকে হেতু করিয়া, তদদারা আত্মতে নিজ্জিয়ত্বের উপদৃত্যার ( দংস্থাপন ) করিলে প্রতিবাদী "আত্মা দক্রিয়ঃ ক্রিরাহেত্পুণবর্বাৎ, লোষ্টবং" এইরূপ প্রয়োগ করিয়া, আকাশের বৈধর্ম্মা যে ক্রিয়ার কারণ শুণবন্তা, তদ্বারা আত্মাতে লোষ্টের স্থায় দক্রিয়াছের দমর্থন করিয়াছেন। এখানে প্রতিবাদীর ঐ হেতু দক্রিয়ছের ব্যাপ্য নহে। স্কুতরাং শাঁহার ঐ উত্তর যে জাত্যুন্তর, ইহা নির্বিবাদ। পূর্ববিৎ উক্ত স্থলেও প্রতিবাদী যে বিশেষ হেতুর অভাব বলেন, উহাই উভয় প্রয়োগে ভাষ্যকারের মতে দামা। তাই তিনি এখানেও শেষে পূর্ববিৎ বলিয়াছেন,— "বিশেষহেত্বভাবাইদ্ধর্ম্মাদমঃ"।

ভাষ্য। অথ সাধর্ম্মসমঃ, ক্রিয়াবান্ লোফঃ ক্রিয়াহেতৃগুণযুক্তো দৃষ্টঃ, তথা চাত্মা, তত্মাৎ ক্রিয়াবানিতি। ন চাস্তি বিশেষহেতুঃ—ক্রিয়াবদ্-বৈধর্ম্ম্যামিজ্রিয়ো ন পুনঃ ক্রিয়াবৎসাধর্ম্ম্যাৎ ক্রিয়াবানিতি। বিশেষ-হেত্বভাবাৎ সাধর্ম্মসমঃ।

অমুবাদ। অনন্তর "সাধর্ম্ম্যসম" অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রকার "সাধর্ম্ম্যসম" (প্রদর্শিত হইতেছে)। সক্রিয় লোক্ট ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট দৃষ্ট হয়, আত্মাও তদ্রুপ অর্থাৎ ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট, অতএব আত্মা সক্রিয়। সক্রিয় দ্রব্যের বৈধর্ম্ম্য-প্রযুক্ত আত্মা নিচ্ছিয় হইবে, কিন্তু সক্রিয় দ্রব্যের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত আত্মা সক্রিয় হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতুও নাই। বিশেষ হেতুর অভাববশতঃ (উক্ত স্থলে) "সাধর্ম্ম্যসম" প্রতিষেধ হয়।

টিপ্পনী। ভাষাকার সর্ব্বর্থমে প্রথম প্রকার "সাধর্ম্মাসমে"র উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া, পরে বিবিধ "বৈধর্ম্মাসমে"র উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। সর্বশেষে এখানে অবশিষ্ট বিভীয় প্রকার "সাধর্ম্মাসমে"র উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। কারণ, বাদী ভাঁহার গৃহীত দৃষ্টান্তের কোন বৈধর্ম্মা দ্বারা নিজ্ঞ পক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী ধনি উহার বিপরীত কোন সাধর্ম্মা দ্বারাই প্রভাবস্থান করেন, তাহা হইলে উহা হইবে— দ্বিতীয় প্রকার "সাধর্ম্মাসম"। স্কৃতরাং উহার উদাহরণ প্রদর্শন করিছেত হইলে কোন বাদীর বৈধর্ম্মা দ্বারা নিজ্ঞ পক্ষ স্থাপন প্রদর্শন করা অবশ্রক। তাই ভাষ্যকার বিবিধ বৈধর্ম্মাসমের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াই উক্ত স্থলেই শেষে দ্বিতীয় প্রকার সাধর্ম্মাসমের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াই উক্ত স্থলেই শেষে দ্বিতীয় প্রকার সাধর্ম্মাসমের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াই উক্ত স্থলেই শেষে দ্বিতীয় প্রকার সাধর্ম্মাসমের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াহেন। তাহাতে ভাষ্যকারের আর পৃথক্ করিয়া বৈধর্ম্মা দ্বারা উপসংহার প্রদর্শন করা আবশ্রক না হওয়ায় গ্রন্থ লাঘব হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত স্থলে বাদী লোষ্টের বৈধর্ম্মা বিভূত্ব হেতুর দ্বারা আত্মাতে নিজ্রিয়ত্বের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, সক্রিয় লোষ্ট ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট। স্বত্রাং আত্মাও লোষ্টের স্থায় সক্রিয় । সক্রিয় লোষ্টের বার্মাও ক্রেয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট। স্বত্রাং আত্মাও লোষ্টের স্থায়াও লোষ্টের স্থায়া বিনিজ্ঞ হয়, ভাহা হইলে ঐ সক্রিয় লোষ্টের সাধর্ম্মা-(ক্রিয়ার কারণ গুণবত্রা) প্রযুক্ত আত্মা সক্রিয় কেন হইবে না ? এমন কোন বিশেষ হেতু নাই, যন্ত্রায়া উহার একতর পক্ষের

নিশ্চর করা যায়। প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর উক্ত স্থলে দ্বিতীর প্রকার "দাধর্ম্মদম"। কারণ, উক্ত স্থলে বাদী লোষ্টের বৈধর্ম্ম বিভূত্ব দ্বারা আয়াতে নিক্রিয়ত্ব সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী ঐ লোষ্টের সাধর্ম্ম (ক্রিয়ার কারণ গুণবত্তা) দ্বারাই আয়াতে সক্রিয়ত্বের সমর্থন করিয়াছেন। প্রতিবাদীর গৃথীত ঐ হেতু সক্রিয়ত্বের ব্যাপ্য নহে। স্থতরাং তাঁহার ঐ উত্তর যে জাত্যুত্তর, ইহা নির্বিবাদ। পূর্ববিৎ উক্ত স্থলেও প্রতিবাদী যে বিশেষ হেতুর অভাব বলেন, উহাই উভয় প্রয়োগে ভাষ্যকারের মতে সাম্য। তাই ভাষ্যকার এখানেও সর্বশেষে বলিয়াছেন,—"বিশেষ-হেত্বাবাৎ সাধর্ম্মদমঃ"।

ভাষাকারোক্ত উদাহরণ দারা এখানে আমরা ব্রিলাম যে, পূর্ব্বাক্ত "সাধর্ম্ম্যমম" ও "বৈধর্ম্ম্যম্ম" জাতি প্রত্যেকেই পূর্ব্বাক্তরণে দ্বিবিধ এবং উহার মধ্যে কোন কোন জাতি সদ্বিধরা, অসদ্বিধরা এবং অসহক্তিকা, এই প্রকারত্ররে ত্রিবিধ। পরস্ত কোন বাদী যদি কোন সাধর্ম্ম্য এবং বৈধর্ম্ম, এই উভর দারাই নিজ পক্ষ স্থাপন করেন এবং প্রতিবাদী যদি দেখানে কোন সাধর্ম্ম দারা অথবা বৈধর্ম্ম দারা অথবা ঐ উভর দারাই প্রত্যবস্থান করেন, তাহা হইলে সেই স্থলেও প্রতিবাদীর সেই উত্তর অহা প্রকার শাধর্ম্ম্যমা" ও "বৈধর্ম্ম্যমা" জাতি হইবে। কারণ, তুল্য যুক্তিতে ঐরপ স্থলে প্রতিবাদীর ঐ উত্তরও সহত্র হইতে পারে না। উক্ত কক্ষণাহ্মারে উহাও জাত্যুত্তর। "তার্কিকরক্ষা" প্রস্থে বরদরাজও ঐরপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরস্ত বরদরাজ ইহাও শেষে বলিয়াছেন যে, অহুমানের হায় প্রতিবাদী যদি প্রত্যক্ষাদির দারাও ঐরপ প্রত্যবস্থান করেন, তাহা হইলে উহাও দেখানে উক্ত জাত্যুত্তর হইবে। কারণ, তুল্য যুক্তিতে সেখানে প্রতিবাদীর ঐ উত্তরও সহত্র নহে এবং উহা "ছল"ও নহে। স্থতরাং উহাও জাত্যুত্তর বলিয়াই শ্রীকার্য্য। বাদী অনুমান দারা নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে প্রতিবাদী প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দারা প্রতিরোধ করিয়া প্রত্যবস্থান করিলেও যে তাহা পূর্ব্বাক্ত জাত্যুত্তর হইবে, ইহা "বাদিবিনোদ" প্রস্তে শক্ষর মিশ্রও বলিয়াছেন এবং তাহার উদাহরণও প্রদর্শন করিয়াছেন।

মহানৈয়ায়িক উনয়নাচার্য্য উক্ত কারণেই "প্রবোধনিদ্ধি" গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত "সাধর্ম্মসম" ও "বৈধর্ম্মসম" প্রতিষেধ্বয়কে "প্রতিধর্মসম" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতামুসারে "তার্কিকরক্ষা" গ্রন্থে বরদরাজ উহার লক্ষণ বলিয়াছেন যে, যাহাতে ব্যাপ্তি প্রভৃতি মুক্ত অঙ্গ স্বীকৃত নহে, এমন প্রতিপ্রমাণ দ্বারা প্রতিরোধ করিয়া প্রতিবাদীর বে প্রতাবস্থান, তাহাকে বলে "প্রতিধর্ম্মসম"। বাদীর বিপরীত পক্ষের সাধকরূপে প্রতিবাদীর অভিমত প্রতিকৃল ধেকোন প্রমাণই প্রতিপ্রমাণ। মহর্ষি গোত্মের স্থ্রোক্ত "সাধর্ম্যসম" ও "বৈধর্ম্যসম" নামক

অনভূপেতবৃক্তাঙ্গাৎ প্রমাণাং প্রতিরোধতঃ। প্রতাবস্থানমাগ্রুং প্রতিধর্মমাং বৃধাঃ ছবঃ
সাধর্মাবৈধর্মানমৌ তর্তেন্বের ক্রিটো। প্রবাহরতিলাঃ সন্থি সর্বত্রেতি প্রসিদ্ধার ছবঃ
তেই চেং কর্মাতিমানেই প্রতাদ্ধানি প্রকাশ প্রকাশ কর্মাকিক সম্পূর্ণ করিছে। ছবঃ

— \* হাকিক সম্পূর্ণ, দ্বিতীয় পরিছে ।

প্রতিষেধন্বয় উক্ত "প্রতিধর্ম্মদমে"রই প্রকারবিশেষ। তাহা হইলে মহর্ষি উক্ত "প্রতিধর্ম্মদমে"র উল্লেখ না করিয়া, উহার প্রকারবিশেষেরই উল্লেখ করিয়াছেন কেন ? এতছভ্তরে বরদরাজ বলিয়াছেন যে, সমস্ত জাতিতেই বহুপ্রকার ভেদ আছে, ইহা প্রদর্শন করিতেই মহর্ষি প্রথমে উক্ত প্রকারতেদেরই উল্লেখ করিয়াছেন। যদি পূর্ব্বোক্ত প্রতিষেধন্বর উক্ত লক্ষণাক্রাস্ত প্রতি-ধর্মসমে"র প্রকারভেদ না হইয়া, স্বতম্ন প্রতিষেধই তাঁহার অভিমত হয়, তাহা হইলে প্রতাক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা প্রতিবাদীর পুর্ব্বোক্তরূপ প্রতাবস্থানও বে জাত্যুত্তর, ইহা তাঁহার কোন স্থাত্র দ্বারাই উক্ত হয় না। কিন্তু একাপ প্রত্যবস্থানও যে জাত্মভর, ইহা স্বীকার্য্য। যেমন কোন বাদী "শব্দোহনিতাঃ" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া অনুমান প্রমাণরারা শব্দে অনিভাত্ব পক্ষের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, "ক""খ" প্রভৃতি বর্ণাত্মক শব্দের যথন পুনঃ শ্রবণ হয়, তথন সেই এই ক", সেই এই "খ" ইত্যাদিরপে ঐ সমস্ত শব্দের প্রতাভিজ্ঞারপ প্রতাক্ষ হইয়া থাকে। তদ্বারা বুঝা বায় যে, পূর্বঞ্ত দেই সমস্ত শব্দেরই পুনঃ শ্রবণ হইতেছে, দেই সমস্ত শক্ষের ধ্বংদ হয় নাই। স্নতরাং শক্ষ যদি অনুমানপ্রমাণপ্রযুক্ত অনিত্য হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রত্যভিজ্ঞান্নপ প্রতাক্ষপ্রযুক্ত নিতা হউক ? অনুমানপ্রযুক্ত শব্দ কি অনিতা হইবে, কিন্ত উক্তরূপ প্রত্যক্ষপ্রযুক্ত নিতা হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। এইরূপ প্রতিবাদী মীমাংসক যদি উক্ত স্থলে তাঁহার নিজমতানুসারে উপমানপ্রমাণ এবং শদ্ধের নিতাত্ববোধক শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারাও শব্দের নিতাত্বের আপত্তি সমর্থন করিয়া প্রব্বিৎ প্রতাবস্থান করেন, তাহা হইলে তাহাও শকানিতাম্বাদী মহর্ষি গোতমের মতে জাত্যন্তরই হইবে। অতএব বুঝা বায় যে, পুর্বোক্ত শপ্ততি-ধর্মদম" নামক প্রতিষেধ এবং তাহার পূর্বোক্তরূপ লক্ষণই মহর্ষি গোতমের অভিমত। তাহা হ**ইলে** প্রভাক্ষাদি প্রমাণ বারা পুর্বোক্তরূপ প্রভাবস্থানও স্থলবিশেষে তাঁহার কথিত "দাধর্ম্মাদম" এবং স্থলবিশেষে "বৈধৰ্ম্মাদম" প্ৰতিষেধ হইতে পারে। অত এব এখানে তিনি "প্ৰতিধৰ্ম্মদম" নামে লক্ষ্য নির্দেশ না করিলেও এবং উহার প্রব্যোক্তরূপ লক্ষণ না বলিলেও উহাই এথানে তাঁহার অভি-মত লক্ষ্য ও লক্ষণ, ইহাই বুঝিতে হইবে। উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যে প্রতিপ্রমাণের দ্বারা বাদীর সাধ্য ধর্মীতে তাঁহার সাধ্য ধর্মের অভাবের আপত্তি সমর্থন করেন, তাঁহার দেই প্রতিপ্রমাণবিষয়ক জ্ঞানই উক্ত জাতির (০) "উত্থান" অর্থাৎ উত্থিতিবীজ। কারণ, ভদ্বিষয়ক জ্ঞান ব্যতীত উক্ত জাতির উত্তবই হইতে পারে না। উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর হেতুকে সংপ্রতিপক্ষ বলিয়া, উহাতে মংপ্রতিপক্ষদ্বের আরোপ করায় সংপ্রতিপক্ষরপ হেলাভাবে নিপাতনই উক্ত হলে (৪) "পাতন"। প্রতিবাদীর প্রমাদ অথবা প্রতিভাহানি উক্ত জাতির (৫) অবদর। উক্ত স্থলে বাদীর হেতুতে বাদী অথবা মধাস্থগণের সংপ্রতিপক্ষত্ব ভ্রান্তিই উক্ত জ্রাতির (৬) ফল। উক্ত জ্রাতির সপ্তম অক (१) "মূল" অর্থাৎ উহার তৃষ্টত্বের মূল। পরবর্ত্তী তৃতীয় স্থতের দ্বারা মহর্ষি নিজেই তাহা স্ফনা করিয়াছেন। পরে তাহা বাক্ত হইবে॥ २॥

অনুবাদ। এই উভয়ের অর্থাৎ পূর্ববসূত্রোক্ত "সাধর্ম্ম্যসম" ও "বৈধর্ম্ম্যসম" নামক প্রতিষেধদ্বয়ের উত্তর—

### সূত্র। গোত্বাদ্গোসিদ্ধিবতৎসিদ্ধিঃ॥৩॥৪৬৪॥

অনুবাদ। গোৰপ্ৰযুক্ত গোর সিদ্ধির ভায় সেই সাধ্য ধর্ম্মের সিদ্ধি হয়।

বিবৃতি। মহিদ এই স্থতের দ্বারা পূর্স্ত্রোক্ত জাতিদ্বয়ের উত্তর বলিয়াছেন। অর্থাৎ প্রতিবাদীর ঐরূপ উত্তর যে অসহত্তর, ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুক্তির দারা পূর্ব্বোক্ত জাতিম্বরের অসত্তরত্বনির্বরূপ পরীক্ষাই এই স্থতের উদ্দেশ্য। মহর্ষির দেই যুক্তির মর্ম্ম এই যে, যে কোন সাধর্ম্ম বা যে কোন বৈধর্ম্ম ছারা কোন দাধ্য দিদ্ধ হয় না। কিন্তু যে সাধর্ম্মা বা বৈধর্ম্মা সাধ্যধর্মের ব্যাশ্তিবিশিষ্ট, তদ্বারাই সেই সাধ্য ধর্ম দিদ্ধ হয়। বেমন গে মাত্রে যে গোন্ধ নামে একটি জাতিবিশেষ আছে, উহা গোমাত্রের সাধর্ম্ম্য এবং অস্থাদির বৈধর্ম্ম্য । ঐ গোম্বনামক জাতিবিশেষকে হেতৃ করিয়া, তদদারা "ইহা গো" এইরূপে গোর দিদ্ধি অর্থাৎ বথার্থ অনুমিতি হয়। কারণ, ঐ গোছজাতি গোপদার্থের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সাধর্ম্ম। কিন্তু পশুভাদি ধর্ম গো পদার্থের সাধর্ম্ম। হইলেও ভদন্ধারা গোপদার্থের সিদ্ধি হয় না। কারণ, গোভিন্ন পদার্থেও পণ্ডস্থাদি ধর্ম্ম থাকায় উহা গো-পদার্থের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট নহে। এইরূপ কোন বাদী "শব্দোহনিতাঃ কার্যান্থাৎ, ঘটবৎ" এইরূপ প্রয়োগ করিয়া, কার্য্যত্ব হেতুর দ্বারা শব্দে অনিত্যত্বের সংস্থাপন করিলে শব্দে অনিত্যত্বের সিদ্ধি বা অনুমিতি হয়। কারণ, কার্যাত্ম ( । তু অনি চাত্মের বাাপ্তিবিশিষ্ট। যে যে পদার্থে কার্যা,ত্ম অর্থাৎ উৎপত্তিমত্ব আছে, দেই সমস্ত পদার্থ ই অনিত্য, ইহা নির্ব্বিটন। কিন্তু প্রতিবাদী ঐ স্থলে শ্বন্ধা নিতাঃ, অমুর্ত্তত্বাৎ গগনবং" এইরূপ প্রয়োগ করিয়া অমুর্তত্ব হেতুর দ্বারা শব্দে গগনের ন্তায় নিতাত্ব সংস্থাপন করিলে শব্দে নিতাত্বদিদ্ধি হয় না। কারণ, অমুর্ত্তত্ব, শব্দ ও গগনের সাধর্ম্ম। হইলেও উহা নিত্যত্ত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট নহে। কারণ, অনেক অনিত্য পদার্থেও অমূর্ত্তত্ব আছে। অমূর্ত্ত পদার্থ হইলেই তাহা নিতা, ইহা বলা যায় না। স্নতরাং প্রতিবাদী ঐ স্থলে দংপ্রতিপক্ষ দোষ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এরূপ অনুমান করিতে গেলে, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। কারণ, বাদী ও প্রতিবাদীর উভয় হেতুই তুলাবল হইলেই দেখানেই সৎপ্রতিপক্ষ হইয়া থাকে। একের হেতু নির্দোষ, অপরের হেতু বাভিচারাদি দোষযুক্ত বা বাভিচারাদি-শঙ্কাপ্রস্ত, এমন স্থলে দৎপ্রতিপক্ষ হয় না। অতএব প্রতিবাদীর একেপ উত্তর উক্ত স্থলে কোনক্সপেই সহত্তর হইতে পারে না, উহা অসহত্তর। উহার নাম "দাধর্ম্ম্যদমা" জাতি। এইরূপ উক্ত যুক্তিতে \* বৈধৰ্ম্যাসমা" জাতিও অসহতর।

প্রতিষেধ্বয় উক্ত "প্রতিধর্ম্মদমে" রই প্রকারবিশেষ। তাহা হইলে মহর্ষি উক্ত "প্রতিধর্ম্মদমে" র উল্লেখ না করিয়া, উহার প্রকারবিশেষেরই উল্লেখ করিয়াছেন কেন ? এতছত্ত্বে বরদরাজ বলিয়াছেন যে, সমস্ত জাতিতেই বহুপ্রকার ভেদ আছে, ইহা প্রদর্শন করিতেই মহর্ষি প্রথমে উক্ত প্রকারতেদেরই উল্লেখ করিয়াছেন। যদি পূর্ব্বোক্ত প্রতিষেধন্বয় উক্ত লক্ষণাক্রান্ত প্রতি-ধর্মসমে"র প্রকারভেদ না হইয়া, স্বতম্র প্রতিষেধই তাঁহার অভিমত হয়, তাহা হইলে প্রতাক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা প্রতিবাদীর পূর্ব্বোক্তরূপ প্রতাবস্থানও বে জাত্যুত্তর, ইহা তাঁহার কোন স্থ্যুত্তর দ্বারাই উক্ত হয় না। কিন্ত ঐক্তাপ প্রত্যবস্থানও যে জাত্যুত্তর, ইহা স্বীকার্য্য। যেমন কোন বাদী "শব্দোহনিত্যঃ" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া অনুমান প্রমাণবারা শব্দে অনিভাত্ত পক্ষের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, "ক""খ" প্রভৃতি বর্ণাত্মক শব্দের যথন পুনঃ শ্রবণ হয়, তখন দেই এই ক", দেই এই "খ" ইত্যাদিরূপে ঐ সমস্ত শব্দের প্রতাভিজ্ঞারূপ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে ৷ তদ্বারা বুঝা যায় যে, পূর্ব্বশ্রুত সেই সমস্ত শব্দেরই পুনঃ শ্রবণ ইইতেছে, সেই সমস্ত শব্দের ধ্বংদ হয় নাই। স্থতরাং শব্দ যদি অনুমানপ্রমাণপ্রযুক্ত অনিত্য হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রত্যভিজ্ঞারপ প্রতাক্ষপ্রযুক্ত নিতা হউক ? অনুমানপ্রযুক্ত শব্দ কি অনিতা হইবে, কিন্ত উক্তরূপ প্রতাক্ষপ্রযুক্ত নিতা হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। এইরূপ প্রতিবাদী মীমাংসক যদি উক্ত স্থলে তাঁহার নিজমতামুদারে উপমানপ্রমাণ এবং শব্দের নিত্যত্ববোধক শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারাও শব্দের নিতাত্বের আপত্তি সমর্থন করিয়া পূর্ব্ববৎ প্রতাবস্থান করেন, তাহা হইলে তাহাও শব্দানিতাত্ববাদী মহর্ষি গোতমের মতে জাত্যন্তরই হইবে ৷ অতএব বুঝা বায় বে, পূর্ব্বোক্ত "প্রতি-ধর্মদ্ম" নামক প্রতিষেধ এবং তাহার পুর্বোক্তরূপ লক্ষণই মহর্ষি গোতমের অভিমত। তাহা হইলে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা পূর্বোক্তরূপ প্রত্যবস্থানও স্থলবিশেষে তাঁহার কথিত "সাধর্ম্মদম" এবং স্থলবিশেষে "বৈধৰ্ম্মাদম" প্ৰতিষেধ হইতে পারে। স্বত এব এথানে তিনি "প্ৰতিধৰ্ম্মদম" নামে লক্ষ্য নির্দেশ না করিলেও এবং উহার পূর্ব্বোক্তরূপ লক্ষণ না বলিলেও উহাই এথানে তাঁহার অভি-মত লক্ষ্য ও লক্ষণ, ইহাই বুঝিতে হইবে। উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যে প্রতিপ্রমাণের স্বারা বাদীর সাধ্য ধর্মীতে তাঁহার সাধ্য ধর্মের অভাবের আপত্তি সমর্থন করেন, তাঁহার দেই প্রতিপ্রমাণবিষয়ক জ্ঞানই উক্ত জাতির (০) "উত্থান" অর্থাৎ উত্থিতিবীঞ্চ। কারণ, তদ্বিষয়ক জ্ঞান বাতীত উক্ত জাতির উদ্ভবই হইতে পারে না। উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর হেতুকে সংপ্রতিপক্ষ বলিয়া, উহাতে সংপ্রতিপক্ষত্বের আরোপ করায় সংপ্রতিপক্ষরপ হেন্বাভাবে নিপাতনই উক্ত স্থলে (৪) "পাতন"। প্রতিবাদীর প্রমাদ অথবা প্রতিভাহানি উক্ত জাতির (৫) অবদর। উক্ত স্থলে বাদীর হেতুতে বাদী অথবা মধাস্থগণের সংপ্রতিপক্ষ ভ্রান্তিই উক্ত জাতির (৬) ফল। উক্ত জাতির সপ্তম অক (१) "মূল" অর্থাৎ উহার তুইত্বের মূল। পরবর্ত্তী তৃতীয় স্থতের দ্বারা মহর্ষি নিজেই তাহা স্থচনা করিয়াছেন। পরে তাহা ব্যক্ত হইবে॥ ২॥

অনুবাদ। এই উভয়ের অর্থাৎ পূর্ববসূত্রোক্ত "সাধর্ম্ম্যসম" ও "বৈধর্ম্ম্যসম" নামক প্রতিষেধন্বয়ের উত্তর—

#### সূত্র। গোত্বাদ্গোসিদ্ধিবতৎসিদ্ধিঃ॥৩॥৪৬৪॥

অনুবাদ। গোৰপ্রযুক্ত গোর সিদ্ধির ন্যায় সেই সাধ্য ধর্ম্মের সিদ্ধি হয়।

বির্তি। মহর্ষি এই স্তত্তের দারা পূর্ক্ত্তোক্ত জাতিদ্বয়ের উত্তর বলিয়াছেন। অর্থাৎ প্রতিবাদীর ঐকপ উত্তর যে অসহত্তর, ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। যুক্তির দ্বরা পুর্বেক্তি জাতিষ্বাের অসহত্তরত্বনির্ণয়রূপ পরীক্ষাই এই স্থতের উদ্দেশ্য। মহর্ষির দেই যুক্তির মর্মা এই যে, যে কোন সাধৰ্ম্ম বা যে কোন বৈধৰ্ম্মা দ্বারা কোন দাখ্য দিল্ধ হয় না। কিন্তু যে সাধৰ্ম্ম্য বা বৈধৰ্ম্ম্য সাধাধর্মের বা্প্রিবিশিষ্ট, তদুরারাই সেই সাধ্য ধর্ম্ম দিদ্ধ হয়। যেমন গে মাত্রে যে গোন্ধ নামে একটি জাতিবিশেষ আছে, উহা গোমাত্রের দাধর্ম্ম। এবং অখাদির বৈধর্ম্ম। ঐ গোন্ধনামক জাতিবিশেষকে হেতু করিয়া, তদ্বারা "ইহা গো" এইরূপে গোর দিদ্ধি অর্থাৎ বধার্থ অনুমিতি হয়। কারণ, ঐ গোত্বজাতি গোপদার্থের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সাধর্ম্ম। কিন্তু পশুভাদি ধর্ম গো পদার্থের সাধর্ম্ম। হইলেও ভদ্ধারা গোপদার্থের সিদ্ধি হয় না। ক'রণ, গোভিন্ন পদার্থেও পণ্ডম্বাদি ধর্মা থাকায় উহা গো-পদার্থের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট নহে। এইরূপ কোন বাদী "শক্ষোহনিতাঃ কার্যান্থাৎ, ঘটবৎ" এইরূপ প্রয়োগ করিয়া, কার্য্যন্ত হেতুর দ্বারা শক্তে অনিত্যন্তের সংস্থাপন করিলে শব্দে অনিভান্তের সিদ্ধি বা অনুমিতি হয়। কারণ, কার্য্যন্ত হেতু অনিতাত্বের বাাপ্তিবিশিষ্ট। যে যে পদার্থে কার্য্যন্ত অর্থাৎ উৎপত্তিমত্ব আছে, দেই সমস্ত পদার্থ ই অনিত্য, ইহা নির্ব্বিবাদ। কিন্তু প্রতিবাদী ঐ স্থলে "শব্দো নিতাঃ, **অমু**র্ত্তত্বাৎ গগনবৎ" এইরূপ প্রয়োগ করিয়া অমুর্ত্তত্ব হোরা শব্দে গগনের ন্তায় নিতাত্ব সংস্থাপন করিলে শব্দে নিতাত্বদিদ্ধি হয় না। কারণ, অমুর্তত্ব, শব্দ ও গগনের সাধর্ম্ম হইলেও উহা নিত্যত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট নহে। কারণ, অনেক অনিতা পদার্থেও অমূর্ত্তত্ব আছে। অমূর্ত্ত পদার্থ হইলেই তাহা নিত্য, ইহা বলা বায় না। স্কুতরাং প্রতিবাদী ঐ স্থলে সংপ্রতিপক্ষ দোষ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এরূপ অনুমান করিতে গেলে, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ ইইবে না। কারণ, বাদী ও প্রতিবাদীর উভয় হেতুই তুলাবল হইলেই দেখানেই সৎপ্রতিপক্ষ হইয়া থাকে। একের হেতু নির্দোষ, অপরের হেতু ব্যভিচারাদি দোষযুক্ত বা বাভিচারাদি-শঙ্কাপ্রস্ত, এমন স্থলে সৎপ্রতিপক্ষ হয় না। অত এব প্রতিবাদীর একপ উত্তর উক্ত স্থলে কোনক্রপেই সহভর হইতে পারে না, উহা অসহভর। উহার নাম "দাধর্ম্ম্যদমা" জাতি। এইরূপ উক্ত যুক্তিতে \* বৈধর্ম্যাস্থা" জাতিও অস্তত্তর।

ভাষ্য। সাধর্ম্মাত্রে বৈধর্ম্মাত্রে চ' সাধ্যসাধনে প্রতিজ্ঞায়মানে স্থাদব্যবস্থা। সা তু ধর্মবিশেষে নোপপদ্যতে। গোসাধর্ম্মাদ্গোত্বাজ্ঞাতি-বিশেষাদ্গোঃ সিধ্যতি, ন তু সাম্মাদিসম্বন্ধাৎ। অশ্বাদিবৈধর্ম্মাদ্গোত্বা-দেব গোঃ সিধ্যতি, ন গুণাদিভেদাৎ। তচ্চৈতৎ কৃতব্যাখ্যানমবয়ব-প্রকরণে। প্রমাণানামভিসম্বন্ধাক্তৈকার্থকারিত্বং সম্পনং বাক্যে, ইতি। হেত্বাভাসাপ্রায়া খন্মিয়মব্যবস্থেতি।

অনুবাদ। সাধৰ্ম্যমাত্ৰ অথবা বৈধৰ্ম্যমাত্ৰ সাধ্যসাধন বলিয়া প্ৰতিজ্ঞায়মান হইলে অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদী তাঁহাদিগের সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তিশৃত্য কোন সাধর্ম্ম্য বা বৈধর্ম্ম্যকে সাধ্যধর্ম্মের সাধনরূপে গ্রহণ করিলে অব্যবস্থা হয়। কিন্তু ধর্ম্মবিশেষ অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট কোন ধর্ম্ম সাধ্যধর্ম্মের সাধনরূপে প্রতিজ্ঞায়মান হইলে সেই অব্যবস্থা উপপন্ন হয় না। ( যথা ) গোর সাধর্ম্ম্য গোহনামক জাতিবিশেষ প্রযুক্ত গো সিদ্ধ হয়, কিন্তু সাম্লাদির (গলকম্বলাদির) সম্বন্ধপ্রযুক্ত গো সিদ্ধ হয় না। ( এবং ) অশ্বাদির বৈধর্ম্ম্য গোষপ্রযুক্তই গো সিদ্ধ হয়, "গুণাদিভেদ" অর্থাৎ রূপাদি গুণবিশেষ এবং গমনাদি ক্রিয়াবিশেষপ্রযুক্ত গো সিদ্ধ হয় না। সেই ইহা অবয়ব-প্রকরণে "কৃতব্যাখ্যান" হইয়াছে ( অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ে অবয়ব ব্যাখ্যার শেষে যুক্তির দারা উক্ত সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে )। বাক্যে অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরূপ স্থায়বাক্যে সর্ব্বপ্রমাণের অভিসম্বন্ধপ্রযুক্তই একার্থকারিত্ব অর্থাৎ প্রকৃত সাধ্যসিদ্ধিরূপ এক প্রয়োজনসম্পাদকত্ব সমান। ( অর্থাৎ নির্দ্ধোষ প্রতিজ্ঞাদি বাক্যে সমস্ত প্রমাণেরই সম্বন্ধ থাকায় সেথানে সমস্ত প্রমাণ মিলিত হইয়া সমান-ভাবে সেই সাধ্যধর্শ্মের যথার্থ নিশ্চয় সম্পন্ন করে ) এই অব্যবস্থা অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত প্রতিবাদীর কথিত অব্যবস্থা হেত্বাভাসাশ্রিতই অর্থাৎ হেত্বাভাস বা চুষ্ট হেতুর দারা সাধ্যধর্মের সংস্থাপন হইলেই তৎপ্রযুক্ত উক্তরূপ অব্যবস্থা হয়।

টিপ্ননী। পূর্বস্থাকে "জাতি"শ্বরের প্রারোগ স্থলে প্রতিবাদী যে, অব্যবস্থার সমর্থন করিয়া, বাদীর হেতুকে সৎপ্রতিপক্ষ বলিয়া আরোপ করেন, ভাষ্যকার এখানে মহর্ষির স্থাত্তাক্ত যুক্তি

<sup>&</sup>gt;। এখানে "সাধর্ম্মাত্রেণ বৈধর্ম্মাত্রেণ চ" এইরূপ পাঠই প্রচলিত সকল পুস্তকে দেখা ধায়। কিন্তু পরে ভাষাকারের "ধর্মবিশেবে" এই সপ্তম ভ পাঠে লক্ষ্য করিলে এখমেও সপ্তমান্ত পাঠই প্রকৃত বলিয়া মনে, হয়। "ভার-মন্ত্রী"কার জয়ন্ত ভট্টও ভাষাকারের ব্যাখ্যাকুদারেই এই স্ত্রের ভাৎপর্যা ব্যাখ্যা করিতে এখানে লিখিয়াছেন,—"যদি সাধর্মামতেং বৈধর্মামাতেং বা সাধ্যাক্ষার প্রতিজ্ঞাবেত, স্থাতিরূপরাক্ষান্ত । স্বত্রন ভাষাকারেরও উক্তরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা বার।

こ まないできる

অফুসারে ঐ অব্যবস্থার থণ্ডন করিয়াই এই ফুত্রোক্ত উত্তরের বাাথা। করিয়াছেন। "বাবস্থা" শব্দের অর্থ নিয়ম। স্বভরাং "অব্যবস্থা" বলিলে বুঝা যায় অনিয়ম। বাদী "শব্দোহনিতাঃ" ইত্যাদি স্থায়-বাক্যের দ্বারা শব্দে অনিত্যত্ত্বের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি পূর্ব্বোক্তরূপ জাত্যুত্তর করেন, ভাহা হইলে তিনি বলেন যে, শব্দ যে অনিতাই হইবে, নিতা হইবে না, এইক্লপ বাবস্থা হয় না। কারণ, যদি অনিতা ঘটের সাধর্ম্ম্য কার্যাড়াদি প্রযুক্ত শব্দ অনিতা হয়, তাহা হইলে গগনের সাধর্ম্ম্য অমুর্ত্তত্বাদিপ্রযুক্ত শব্দ নিতাও হইতে পারে। স্কুতরাং উক্ত স্থলে শব্দ নিতা, কি অনিতা, এইরপ সংশয়ই জন্ম। অতএব বাদীর কথিত ঐ হেতু সংপ্রতিপক্ষ হৎরায় উহা তাঁহার সাধ্যসাধক হয় না। কারণ, সংপ্রতিশক্ষ স্থানে উভয় পক্ষের সংশয়ই জ্বার; কোন পক্ষেরই অনুমিতি জন্মে না (প্রথম খণ্ড, ৩৭৫--৭১ পূর্তা দ্রেষ্টবা)। ভাষাকরে উক্ত জাতিবয় স্থলে প্রতিবাদীর বক্তব্য স্মব্যবস্থার থণ্ডন করিতে মহর্ষির এই সুভানুসারে বলিগাছেন যে, সাধর্ম্মাত্র অথবা বৈধর্ম্মামাত্রই সাধাধর্মের সাধনরূপে গ্রহণ করিলেই উক্তরূপ অব্যবস্থা হয়। ভাষ্যকার এথানে "মাত্র" শব্দের প্রয়োগ করিয়া ব্যাপ্তির বাবচ্ছেদ করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, বাদী ও প্রতিবাদী যদি সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তিশৃষ্ম কোন সাধর্ম্ম্য অথবা বৈধর্ম্ম্য গ্রহণ করিয়াই নিজ পক্ষের সংস্থাপন করেন, তাহা হইলে দেখানেই কোন পক্ষের নিশ্চয় না হওয়ায় উক্তরূপ অব্যবস্থা হয়। কারণ, এরূপ সাধর্ম্ম ও বৈধর্ম্ম সাধ্যধর্মের বাভিচারী হওয়ায় উহা হেডাভাস। স্কুতরাং উহা কোন পক্ষেরই সাধক না হওয়ায় উক্তরূপ অব্যবস্থা হইবে। তাই ভাষাকার সর্ব-শেষে ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, এই অব্যবস্থা হেত্বাভাগাশ্রিত। অর্থাৎ হেত্বাভাগই উক্তরূপ ষ্মব্যবস্থার আশ্রয় বা প্রয়োজক। কিন্তু বাদী অথবা প্রতিবাদী যদি সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট কোন সাধর্ম্ম। অথবা বৈধর্মান্ত্রপ প্রকৃত হেতুরারা সাধাধর্মের সংস্থাপন করেন, তাহা হইলে দেখানে যে পক্ষে প্রকৃত হেতু ক্থিত হয়, দেই পক্ষই নিশ্চিত হওয়ায় আর পূর্ব্বোক্তরূপ অব্যবস্থা হইতে পারে না। তাই ভাষাকার বলিয়াছেন,—"দা তু ধর্মবিশেষেনোপণদাতে"। ফলকথা, সাধাধর্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সাধর্ম্ম অথবা বৈংশ্মাক্ষপ হেতুর দ্বারাই সাধাধর্ম নিদ্ধ হয়। কেবল কোন সাধর্ম্ম অথবা বৈধর্ম্ম দ্বারা সাধ্যধর্ম সিদ্ধ হয় না। মহর্ষি এই স্থত্তে "গোত্বাদ্-গোদিন্ধিবং" এই দৃষ্টান্তবাক্যের ঘারা পুর্ব্বোক্ত দিন্ধান্তই প্রকাশ করিয়া, পূর্ববিদ্যোক্ত জাতিষয় যে অন্তন্তর, ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। কারণ, প্রতিবাদী তাঁহার সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তিশৃন্ত কোন সাধর্ম্ম অথবা বৈধর্ম্মাকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া, পূর্ব্বোক্ত জাতিবয়ের প্রয়োগ করিলে, তাঁহার অভিমত ঐ হেতুতে হেতুর যুক্ত অঙ্গ যে ব্যাপ্তি, তাহা না থাকায় যুক্তাকহানত্বৰণতঃ তাঁহার এ হেতু তাঁহার সাধাসাধক বা প্রকৃত হেতুই হয় না। এবং কোন স্থলে প্রতিবাদী তাঁহার সাধাধর্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট কোন সাধর্ম্ম বা বৈধর্মাজে । হেতু প্রয়োগ কবিলেও বাদীর প্রযুক্ত হেতুতে তাঁহার সাধাধর্মের ব্যাপ্তি না থাকায় যুক্তাক্ষীনত্বশতঃ উহা তাঁহার সাধাসাধক বা প্রকৃত হেতুই হয় না ৷ স্কুতরাং উক্ত উভয় স্থলেই প্রতিবাদী সৎপ্রতিপক্ষ দোষের উদ্ভাবন করিতে পারেন না। স্তরাং যুক্তাকহানত্বংশতঃ পূর্ব্বোক্ত জাতিবয় ছণ্ট বা অসম্ভর। মহর্বি এই

স্ত্রের শ্বারা পূর্ল্স্ত্রোক্ত জাভিধ্যের অদাধারণ তৃষ্টত্ব দূল (যুক্তাঙ্গহীনত্ব) স্ত্রনা করিয়া, উহার ছষ্টত্ব সমর্থন করিয়াছেন এবং তদ্বারা উহার সাধারণ ছষ্টত্বমূল যে স্ববাধাতক্ত, তাহাও স্থৃতিত হইষ্ব'ছে। কারণ, প্রতিবাদী যদি উক্ত স্থান কেবন কোন সাধর্ম্ম। অথবা বৈধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, তদ্বারা বাদীর সাধাধ্যমিতে তাঁহার সাধাধ্যমির অভাবের আপত্তি সমর্থন করেন, তাহা হইলে তাঁহার নিজের ঐ উত্তরেও অদূষকত্বের আপত্তি সমর্থন করা যায়। কারণ, উক্ত স্থলে যে সমস্ত উত্তর বা বাক্য বাদীর বাক্যের অদূষক, তাহাতে যে প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম আছে, তাহা প্রতিবাদীর ঐ উত্তরবাক্যেও আছে। স্মৃতরাং দেই প্রমেদ্ধ প্রভৃতি কোন সাধর্ম্য প্রযুক্ত মন্ত্রান্ত বাক্রের ন্তার প্রতিবাদীর ঐ উত্তরবাক্য ও অদূরক হউক ? তাহা কেন হইবে না ? স্মতরাং তুল্য ভাবে প্রতিবাদীর উহা স্বীকার্য্য হওয়ায় তাঁহার ঐ উত্তর শ্ববাধাতকত্বশত: অদত্তর। কারণ, প্রতিবাদীর ঐ দূষক বাকা বা উত্তর ধদি অদুষক বলিয়া সন্দিগ্ধও হয়, তাহা হইলে আর তিনি উহার ছারা বাদীর বাক্যের ছষ্টত্ব সমর্থন করিতে পারেন না। স্বতরাং তাঁহার নিজের কথানুদারেই তাহার ঐ উত্তর নিজের ব্যাবাতক হওয়ায় উহা কথনই সত্তুর হইতে পারে না। মূলকথা, পূর্ব্বোক্ত জাতিছয়ের প্রয়োগছলে প্রতিবাদী যে সংপ্রতিপক্ষদোষের উদ্ভাবন করেন, তাহা প্রকৃত সংপ্রতিপক্ষের উদ্ভাবন নহে। কিন্তু তন্ত্র্পা বলিয়া উক্ত জাতিদঃকে বলা হইয়াছে,—"দৎপ্রতিপক্ষদেশনাভাদ"। উদ্যোতকরও পরে এই প্রকরণকে "দৎপ্রতিপক্ষদেশনাভাদ-প্রকরণ" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ভিনি পূর্ব-স্ত্তের "বার্তিকে" পূর্ব্বোক্ত সাধর্ম্মাস্মা জাতির উধাহরণ বলিয়া, উহাকে বলিয়াছেন,—"অনৈকা-স্তিকদেশনাভাদা"। ব্যভিচারী হেতৃকেই "অনৈকান্তিক" বলে। কিন্তু পুর্ব্বোক্ত জাতিষ্বয়ের প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী বাদীর হেতুকে অনৈকান্তিক বলেন না। স্কুতরাং উদ্যোতকরের ঐ কথা কিরপে সঙ্গত হয় ? ইহা চিন্তনীয়। তাৎপর্য্যটীকার ঐ কথার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। কিন্তু বৃত্তিকার বিশ্বনাথ উহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, বার্ত্তিকে **ঐ "মনৈকান্তিক" শব্দের অর্থও** সৎপ্রতিপক্ষ। যাহা একান্ততঃ সাধাসাধক হয় ন। মর্থাৎ বাদ্যা ও প্রতিবাদ্যা, কাহারই সাধাসাধক না হইয়া, উভয়ের সাধ্য বিষয়ে সংশ্যেরই প্রয়োজক হয়, এই অর্থেই বার্ত্তিককার উক্ত স্থলে যৌগিক <sup>"অনৈকান্তিক" শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। স্থতরাং উহার দ্বারাও সংপ্রতিপক্ষ বুঝা যায় এবং</sup> তাহাই বুঝিতে হইবে।

ভাষ্যকার পরে মহর্ষির স্ত্রোক্ত দৃষ্টান্তবাক্যের তাৎপর্য্য বাধ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, গোজনামক জাতিবিশেষরূপ যে গোল্বর্মায়, তংপ্রযুক্ত গো দির হয়। কিন্তু সাল্লাদির সম্বর্ধপ্রক্ত গো দির হয়। এবং গোল্বরূপ যে অখাদির বৈধর্ম্মা, তংপ্রযুক্তই গো দির হয়। গুণবিশেষ বা ক্রিয়াবিশেষপ্রযুক্ত গো দির হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, গোল্বনামক জাতিবিশেষ ধেমন সমস্ত গোর সাধর্ম্মা, তত্রপ সাল্লাদি সম্বন্ধ সমস্ত গোর সাধর্ম্মা, এবং গোল্ব নামক জাতিবিশেষ যেমন অখাদিতে না থাকার অখাদির বৈধর্ম্মা, তত্রপ অনেক গুণবিশেষ ও ক্রিয়াবিশেষও অখাদির বৈধর্ম্মা আছে। কিন্তু তত্মধ্যে গোল্বনামক জাতিবিশেষ প্রযুক্তই অর্থাৎ ঐ হেতৃব দ্বারাই "ইহা গো" এই-

রূপে গোর দিদ্ধি বা অনুমিতি হয়। সামানি দম্বন এবং গুণবিশেষ ও ক্রিয়াবিশেষ প্রযুক্ত ঐরপ গোর অনুমিতি হয় না। কারণ, গোত্বনামক জাতিবিশেষ গোর ব্যাপ্তিবিশিষ্ঠ সাধর্ম্ম এবং অখাদির বৈধর্ম্ম্য। সাম:দি সম্বন্ধ প্রভৃতি ঐরূপ সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য নহে। এথানে ভাষ্যকারোক সামাদির সম্বন্ধ কি ? স.মা শব্দেরই বা অর্থ কি, তাহা বুঝা আবশুক। উদয়নাচার্ষ্য প্রভৃতি অনেক পূর্ব্বাচার্য্যের উক্তির বারা বুঝা যায়, তাঁহাদিগের মতে গোর অব্যবসমূহের পরস্পার বিলক্ষণ সংযোগরূপ যে সংস্থান বা আরুতি, তাহাই "দাস্নাদি" শব্দের অর্থ। তাহা হইলে **উ**হা সমবার \*সম্বন্ধে গোর অবয়বদমূহেই বিনামান থাকে। তাহাতে সমবায় সম্বন্ধে গোবাক্তিও বিদামান থাকায় সামানির সহিত গোর সামানাধিকরণা সম্বন্ধ আছে। কিন্তু "সামাদি" শক্ষের উক্ত আর্থে আর কোন প্রমাণ নাই। কোষ কার অমর সিংহ বৈশ্যবর্গে বলিয়াছেন,—"দাসা তু গলকম্বলঃ"। অর্থাৎ গোর গলনেশে যে লম্বমান চর্ম্মবিশেষ থাকে, যাহার নাম গলকম্বল, তাহাই "দাম্বা" শক্তের অর্থ। "দাসা" শব্দের এই অর্থই প্রদিদ্ধ। "তর্কভাষা"গ্রন্থে গোর লক্ষণ প্রকাশের জ্ঞ কেশব মিশ্রও বলিয়াছেন,—"গোঃ দাস্লাবভং"। গোর গ্রুক্তলরূপ অবর্বই "দান্ধা" হইলে উহাতে গোনামক অবয়বী সমবায় সম্বন্ধে বিদামান থাকে এবং তাহাতে "সাম্না" নামক অবয়ব সমবেতত্ব সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে। সামাদি শব্দের পূর্ব্বোক্ত অর্থেও উহা সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধ গোপদার্থেই বিনামান থাকে। কিন্ত ভাষা হইলে ঐ সাম্বাদিও গোর ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সাধর্ম্মাই হয়। কারণ, উহা গে। ভিন্ন মার কোন পদার্থে নাই। নব্যনৈরায়িক রঘুনাথ শিরোমণিও "যত্ত্র সাল্লাদিঃ সা গোঃ" এই রূপ বলিয়া দাল্লাদি হেতুর দারা ভারাত্মাদ্বরে গোর অন্তমিতি দমর্থন করিয়া গিয়াছেন। স্কুতরাং এখানে ভাষ্যকারের "নতু সাম্নানিসম্বরাৎ" এইরূপ উক্তি কির্মেপ সংগত হয় ? ইহা গুৰুত্ব চিন্তনীয়। বাৰ্ত্তিককাৰ উদ্যোতকৰ ও জন্মন্ত ভট্ট প্ৰভৃতি কেহই ভাষাকাৰেৰ ঐ উক্তি গ্রহণ করেন নাই! তাৎপর্য্যানীকাকার বাচম্পতি মিশ্র ইহা চিন্তা করিয়া ভাষাকারের ঐ উক্তি সংগত ক্রিবার জ্বন্ত বলিয়াছেন যে, ভাষাকারের "দাস্নাদি" এই বাকা "অতদগুণদংবিজ্ঞান" বছবাহি সমান। স্নতরাং উহার দারা গোপনার্থের আপ্তিশূতা শৃকাদিই গৃহীত হইয়াছে। তাৎ-পর্য্য এই যে, "তদ্গুণদংবিজ্ঞান" ও "মতদ্গুণদংবিজ্ঞান" নামে বছব্রীহি দ্যাদ দ্বিবিধ। বহু-ত্রীহি সমাসের অন্তর্গত পদের অর্গ প্রধানরূপে বোধবিষয় না হওয়ায় উহাকে বছত্রীহি সমাসের "তদঙ্গ" বলা হইগ্লাছে। "গুণ" শব্দের অর্থ অপ্রধান। কিন্তু যেথানে বছব্রীহি সমাদের অন্তর্গত কোন পদের অর্থণ্ড ঐ সমাদের দারা প্রধানতঃ বুঝা যায়, সেই স্থলে ঐ সমাদের নাম তিদ্পুণ্দংবি-জ্ঞান" বহুব্রীহি। যেমন "লম কর্ণমানর" এই বাক্যে "লম কর্ণ" এই বহুব্রীই সমাসের অন্তর্গত

১। সামাদিনংস্থানাভিবাক্তগোত্ববদেব প্রতাতেঃ।—কিরণাবলী, (এসিয়াটিক) ১৫৯ পৃষ্ঠা। "সামাদিলক্ষণ-বিলক্ষণাকুত্যাপি" ইত্যাদি শব্দশক্তিপ্রকাশিকা, ২৩শ কারিক। ব্যাখ্যা।

২। অতএব গোহহ,দাগ্রহদশারাং যত্র সংস্নানিঃ সা গৌরিতি তাদাক্সেন গোব্যাপক্ষগ্রহে সাস্নাদিনা তাদাক্সেন গৌন্তাদাক্সেন গোর্বাতিরেকাচ্চ সাম্নাদিবাতিরেকঃ সিধ্যতি।—ব্যাপ্তিসিদ্ধান্তলক্ষণদীধিতি।

৩। "দালাদী"ভাতন্ত্র-সংবিজ্ঞানো বহুবীহিঃ। তেন বাজিচারিণঃ শৃদ্ধানেরা গৃহত্ত ।—তাৎপ্রাচীক।।

কর্ণ পদার্থেরও প্রধানতঃ বোধ হয়। কারণ, বাহার কর্ণ লম্মান, দেই ব্যক্তিকে আনম্বন কর, ইহা বলিলে কর্ণ সহিত দেই ব্যক্তির আনমনই বুঝা ষায়। স্নতরাং উক্ত স্থলে "লম্বকর্ণ" এই বাকা "তদ্ভণদংবিজ্ঞান" বছব্রীহি দ্যাদ। কিন্ত "দৃষ্টদাগ্র্মান্র্র" এই বাক্যের দ্বারা যে ব্যক্তি দাগ্র দেথিয়াছে, তাহাকে আনয়ন কর, ইহা বলিলে দাগর দহিত দেই ব্যক্তির আনয়ন বুঝা বায় না। স্থতরাং "দুষ্টদাগর" এই বছব্রীহি দ্বাদের দ্বারা প্রধানতঃ দাগরের বোধ না হওয়ায় উহা "অতদ-গুণদংবিজ্ঞান" বছব্রীহি দমাদ। এইরূপ ভাষ্যকারোক্ত "দাসাদি" এই বাক্য "অভদ্গুণদংবি-জ্ঞান" বছত্রীহি সমাস হইলে উহার দারা "দাস্না আদিংর্ঘতং" এইরূপ বিগ্রহ্বাক্যাত্রনারে প্রধানতঃ " শুকাদিরই বোধ হয়। দেই শুকাদি গোর সাধর্ম্ম হইলেও গোত্ব জাতির স্থায় গোর ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সাধর্ম্ম নহে। কারণ, উহাগোর ভার মহিষাদিতেও থ'কে। তাই ভাষাকার বলিয়াছেন,—"নতু সাস্নাদি-সম্বন্ধাৎ"। ফলকথা, ভাষাকারের কথিত এ "সান্নাদি" শব্দের প্রতিপাদ্য শৃদাদি। স্থতরাং তাঁহার ঐ উক্তির অদংগতি নাই। কিন্তু এমিদ্বাচম্পতি মিশ্রের উক্ত সমাধানে চিন্তনীয় এই ধে, শৃকাদিই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত হইলে তিনি "শৃকাদি" শব্দের প্রয়োগ না করিয়া "সামাদি" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন কেন ? এবং পুর্ব্বোক্ত "দৃষ্টদাগর" এই বছব্রাহি দমাদে "দাগর" শব্দ প্রয়োগের ষেরপ প্রায়েজন আছে, "দামাদি" এই বছঞীহি দমাদে "দাম।" শব্দ প্রায়েগের দেইরূপ প্রয়োজন কি আছে ? অবশ্য গোভিন্ন কোন পশ্বাদিতে সামা সম্বন্ধের কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু ভাষ্যকারের ঐ উক্তির ধারা মনে হয়, তিনি যেন গোর ভায় অস্ত কোন পশুরও গলকম্বল দেখিয়াছিলেন। তবে ভাষা "দাস্বা" শব্দের বাচ্য বলিয়া দর্স্বদন্মত নহে, ইহা মনে করিয়া "দাস্বা" শব্দের পরে "আদি" শব্দের প্রয়োগ করিয়া, তদ্বারা শৃকাদিই গ্রহণ করিয়াছেন। আবার ইহাও মনে হয় যে, ভাষাকার "শাসাদিশম্বন" বলিয়া শাসাদি অবগবের সহিত গোর সমবার সম্বর্ট এথানে গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন, "নতু সাম্নাদিনম্বন্ধাৎ"। অর্থাৎ সমবেতত্ব সম্বন্ধে সামা গোর বাাপ্তিবিশিষ্ট সাধর্ম্ম। হইলেও ঐ দালা ও গোর যে দমবার দম্বন্ধ, ভাহা গোর ন্যায় দালাতেও থাকে। কিন্তু দালা গো নহে। কারণ, অবয়ব হইতে অবয়বী ভিন্ন পৰার্থ। স্কুতরাং সাম্লাতে তাৰাস্থ্য সম্বন্ধে গো না থাকায় দালার যে দমবায় দম্বর ( যাহা গো এবং দালা, এই উভয়েই থাকে ), তাহার দ্বারা তাদান্ত্র। সম্বন্ধে গোর অনুমিতি হইতে পারে না। কারণ, সালা প্রভৃতি অবয়বের যে সমবার নামক স্থল্প, তাহা ঐ সমস্ত অবয়বেও থাকায় উহা গোর ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সাধর্ম্ম। নহে। রঘুনাথ শিরোমণি ্ষত্ৰ সাস্নাদিঃ সা গৌঃ" ইত্যাদি বাকোৰ ঘারা তালাত্ম্য সম্বন্ধে গোৱ অনুমানে সম্বন্ধবিশেষে সাস্নাদি-কেই হেতু বলিয়াছেন। তিনি ত "দাসাদি" শকের পরে দম্বন্ধ শকের প্রোগ করেন নাই। কিন্তু ভাষাকার "সাম্বাধি" শব্দের পরে "সম্বন্ধ" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন কেন ? "সাম্বাধি" শব্দের ছারা গোপদার্থের ঝাপ্তিশৃত্য বা ব্যভিচারী শৃঙ্গাদিই তাঁহার বিবক্ষিত হইলে পরে আর "সম্বন্ধ" শব্দপ্রয়োগের প্রয়োজন কি আছে ? এবং ঐ সম্বন্ধই বা কি ? ইহাও চিস্তা করা আবশ্রক। স্থবীগণ এখানে ভাষ্যকারের উক্ত দক্ষতে মনোযোগ করিয়া, তাঁধার প্রাকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয় করিবেন। পরস্ত এখানে ইহাও লক্ষ্য করা আবশ্রুক বে, ভাষ্যকার স্থত্যাক্ত "গোদ্ব"

শব্দের দ্বারা গোত্বের সম্বন্ধ গ্রহণ না করিয়া, গোত্ব নামক জাতিবিশেষই গ্রহণ করিয়াছেন এবং উহার স্পষ্ট প্রকাশের জন্মই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "গোত্বাজ্জাতিবিশেষাৎ।"

আপত্তি হইতে পারে যে, গোড় জাতির প্রত্যক্ষ করিলে তথন সেই গোব্যক্তিরও প্রত্যক্ষ হওয়ায় গোড়াংকুর দ্বারা প্রতাক্ষ গোর অনুমিতি হইতে পারে না। স্নতরাং ভাষ্যকারের ঐ ব্যাখ্যা সংগত নহে। এতহত্তরে ভাষাকারের পক্ষে বক্তবা এই যে, গোম্ব জাতির প্রতাক্ষ করিয়াও অনুমানের ইচ্ছা হইলে ঐ হেতুর দারা "মনং গৌঃ" এইরূপে তাদান্ম্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ গোরও স্বার্থানু-মান হইতে পারে। ঐরূপ স্বার্থান্তমানে শিদ্ধ সাধন দোষ নহে। মহর্ষি এই স্থত্তে উক্তরূপ স্বার্থানুমানই দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন : ইচ্ছাপ্রযুক্ত স্বার্থানুমানে দিদ্ধ দাধন .দাধ নহে এবং সিদ্ধদাধন হেত্বাভাগও নহে, ইহাও এই স্থাতের দারা স্থৃতিত হইয়াছে। শ্রীমদ্বাচম্পতি মিশ্রও অক্সত্র বলিয়াছেন,—"প্রত্যক্ষপরিকলিতমপ,র্থমন্ত্রমানেন বুভুৎসন্তে তর্করদিকা:।" অর্থাৎ বাঁহারা অনুমানর্দিক, তাঁহারা ইচ্ছাবশতঃ প্রত্যক্ষদৃষ্ট প্লার্থেরও অনুমান করেন। কোন সম্প্রদায় পূর্ব্বোক্ত দিদ্ধদাধন লোষ পরিহারের উদ্দেশ্যে এথানে স্থত্রোক্ত "গোদিদ্ধি" শক্তের দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন—গোব্যবহারদিধি। অর্থাৎ তাঁহাদিগের মতে গোত্ত হেতুর দ্বারা "অয়ং গোশক্বাচ্যো গোন্বাং" এইরূপে প্রত্যক্ষ গোব্যক্তিতে গোশদ্ব চ্যান্তর অনুমিতিই এই স্থতে মহর্ষির বিবক্ষিত। গোশকবাচ্যত্ব প্রত্যক্ষণিদ্ধ না হওয়ায় দিক্ষণাধন দোষের আশঙ্কা নাই, ইহাই তাঁহাদিগের তাৎপর্য্য। "তার্কিকরক্ষা"কার বর্নরাজ উক্ত ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু স্থ্রপাঠের দ্বারা সর্বভাবে ঐক্লপ **অ**র্থ কোনকপেই বুঝা যায় না। উক্ত ব্যাখ্যায় স্থগ্রোক্ত গোশব্দের গোব্যবহার অর্থাৎ গোশকবাচ্যত্ত লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু এরূপ লক্ষণার প্রকৃত গ্রাহক এথানে নাই। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এখানে প্রথমে উক্ত ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়া, উহাতে অফ্চিবশত: নিজমতে অভিনব বাথা। করিয়াছেন যে, স্থােকে "গোদ্ব" শক্তের অর্থ সামাদি। অর্থাৎ সামাদি হেতুর দারাই সমবায় সম্বন্ধে গোত্ব জাতির অথবা তাদাত্মা সম্বন্ধে গোব্যক্তিরই অন্ত্রমিতি, এই স্থত্তের দারা মহর্ষির বিবক্ষিত। কিন্তু বুত্তিকারের এই ব্যাখ্যাও আমরা বুঝিতে পারি না। কারণ, "গোড়" শব্দের ছারা সামাদি অর্থ বুঝা যায় না। যাহা গো ভিন্ন পদার্থে সমবেত নহে অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে থাকে না, তাহা গোদহ, এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে গোত্ব শব্দের দারা সামাদি বুঝা যাইতে পারে না। কারণ, পূর্ব্বোক্ত সামাদি কোন মতেই গোপদার্থে সমবায় সম্বন্ধে থাকে না। গোভিন্ন পদার্থ যাহাতে সমবেত নহে এবং গো পদার্থ যাহাতে সমবেত অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে থাকে, তাহা গোত্ব, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াও গোত্ব শব্দের দ্বারা সামাদি অবয়ব বুঝা যায় না। কারণ, "গোত্ব" শক্ষের ঐ্রূপ অর্থে কোন প্রমাণ নাই। বৃত্তিকার বিশ্বনাথের সন্দর্ভের **বারাও** সরল ভাবে ঐরূপ অর্থ বুঝা যায় না। স্থবীগণ এই দমন্ত কথারও বিচার করিবেন।

মহর্ষির এই স্থতাত্মনারে ভাষাকারের উক্ত দিদ্ধান্ত যে যুক্তিদিদ্ধ, ইহা সমর্থন করিবার জন্ম ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, অবয়বপ্রকরণে পূর্ব্বেই উক্ত দিদ্ধান্ত যুক্তির দারা ব্যাখ্যাত

 <sup>।</sup> वश्व ला इ म्नाद्व का ममादक: इ मिक अम्मदकार नामांभावः है जामि । -वियनाथ दृष्टि ।

হইয়াছে। কোথায় কিরূপে ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা এখানে স্বরণ করাইবার জন্ম ভাষ্যকার তাঁহার পূর্ব্বোক্ত প্রধান যুক্তির সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছেন যে, ন্তায়বাক্যে সর্ব্বপ্রমাণের সম্বন্ধ প্রযুক্তই একার্থকারিত্ব সমান। অর্থাৎ প্রাক্ত বিশুদ্ধ স্থায়বাক্যের প্রয়োগ করিলে সেধানে প্রতিজ্ঞাদি অবয়বচতুষ্টয়ের মূলে যথাক্রমে শব্দপ্রমাণ, অনুমানপ্রমাণ, প্রভাক্ষপ্রমাণ এবং উপমানপ্রমাণের সম্বন্ধ থাকায় দেখানে ঐ সম্বন্ধ প্রমাণ মিলিত ইইয়া সাধ্যনিশ্চয়রূপ এক প্রয়েজন মম্পন্ন করে। স্থতরাং মেথানে ঐ সমন্ত অবয়বও সমানভাবে সাধ্যনিশ্চয় সম্পাদন করায় প্রকৃত সাধ্যবিষয়ে কোন সংশয় জন্মে না। কিন্ত হেন্ডাভাষের ছারা সাধ্যপর্মের সংস্থাপন করিলে সেখানে প্রকৃত ভায়ের ছারা উহার সংস্থাপন না হওয়ায় যথার্থ নির্ণয় হইতে পারে না। স্বতরাং পূর্বোক্তরা অব্যবস্থা হয়। তাই ভাষ্যকার এখানে সর্বশ্বেষ বলিয়াছেন যে, এই অব্যবস্থা হেদ্বাভাগাপ্রিত। ভাষ্যকার প্রথম অধ্যায়ে অবম্ব-প্রকরণে "নিগমন" স্থত্তর ভাষ্যে প্রকৃত ন্যায়বাক্যে যে সর্ব্ধপ্রমাণের সম্বন্ধ আছে এবং তাহা কিরূপে সম্ভব হয়, ইত্যাদি বলিয়াছেন। এবং সেধানে ইহাও বলিয়াছেন যে, হেতু ও উদাহর:শর পরিগুদ্ধি থাকিলে জাতি ও নিশ্রহস্থানের বহুত্ব দস্তবই হয় না। কারণ, জাতিব'দী কোন দৃষ্টান্ত পদার্থে তাঁহার সাধাধর্ম ও হেতু পদার্থের সাধ্যমাধন ভাবের ব্যবস্থাপন না করিয়াই অর্থাৎ ব্যাপ্তিকে অপেক্ষা না করিয়াই প্রায়শ: ব্যভিচারী হেতুর দ্বারাই প্রতাবস্থান করেন। কিন্তু সাধ্যধর্ম ও হেতু পদার্থের সাধ্যদাধনভাব বাবস্থিত হইলে সাধাধ্যের বাাপ্তিবিশিষ্ট ধর্মবিশেষকেই হেতুরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। কেবল কোন সাধর্ম্মা অথবা বৈধর্মাকে হেতুরূপে গ্রহণ করা যায় না। প্রথম অধ্যায়ে অবয়বপ্রকর্মে ভাষ্যকারের এই শেষ কথার দারাও এখানে তাঁহার কথিত দিদ্ধান্ত ব্যাখ্যাত হইয়াছে বুঝিতে হইবে (প্রথম খণ্ড, ২৮৬—৯৮ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য)। এথানে ভাষ্যে "কুভব্যাথানং" এই স্থলে "কৃতব্যবস্থানং" এইরূপ পাঠাস্তরও অনেক পুস্তকে আছে। "ব্যবস্থান" শব্দের দারা ব্যবস্থা বা নিষ্ম বুঝা যায়। স্থতরাং অবয়বপ্রকরণে হেতু ও উদাহরণের স্বরূপ ব্যাখ্যার দারা সাধাধর্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধর্মবিশেষ্ট হেতু হয়, কেবল কোন সাধর্ম্মা বা বৈধর্ম্মামাত্র হেতু হয় না, এইরূপ ব্যবস্থা অর্থাৎ নিম্ন করা হইয়াছে, ইহাই উক্ত পাঠের তাৎপর্য্য বুঝা যায়। কিন্ত এরপ পাঠ গ্রহণ করিলে এখানে ভাষ্যকারের শেষোক্ত "প্রমাণানামভিদ্যন্তাৎ" ইত্যাদি পাঠের স্বশংগতি ভাল বুঝা যায় না। স্থাগিণ ইহাও প্রণিধানপূর্ব্বক বিচার করিবেন। ৩ ।

সৎপ্রতিপক্ষদেশনাভাদ-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

# সূত্র। সাধ্য-দৃষ্টান্তয়োর্ধর্মবিকপ্পাত্মভয়-সাধ্যত্ম-চ্চোৎকর্ষাপকর্য-বর্ণ্যাবর্ণ-বিকপ্প-সাধ্যসমাঃ॥৪॥৪৬৫॥

অনুবাদ। সাধ্যধন্মী ও দৃষ্টান্ত পদার্থের ধর্মবিকল্প অর্থাৎ ধর্মের বিবিধন্ধ-প্রযুক্ত (৩) উৎকর্ষসম, (৪) অপকর্ষসম, (৫) বর্ণ্যসম, (৬) অবর্ণ্যসম ও (৭) বিকল্পসম হয় এবং উভয়ের অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত সাধ্যধর্মী ও দৃষ্টান্ত পদার্থের সাধ্যত্ব-প্রযুক্ত (৮) সাধ্যসম হয়।

বিবৃতি। মহর্ষি এই হত্তের দ্বারা সংক্ষেপে 'উৎকর্ষদম' প্রভৃতি হড়্বিধ প্রতিষেধের লক্ষণ স্থচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথমে "দাধাদৃষ্টাস্তয়োদ্ধর্মবিকল্লাৎ" এই বাক্যের দ্বারা "উৎকর্ষদম" প্রভৃতি পঞ্চবিধ প্রতি:ষধের এবং পরে "উভয়সাধ্যত্বাচ্চ" এই বাক্যের দ্বারা শেষোক্ত "সাধ্যসম" প্রতিষেধের লক্ষণ স্থৃচিত হইয়াছে। স্থৃত্তে প্রথমোক্ত "দাধ্য" শব্দের অর্থ এখানে সাধ্যংশ্মী। বাদী বা প্রতিবাদী যে ধর্ম্মাকে কোন ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া সংস্থাপন করেন, দেই ধর্ম্মীও সেই ধর্মারপে "সাধা" বলিয়া কথিত হইয়াছে। স্থায়সূত্রে অনেক স্থলে উক্তরূপ অর্থেও "দাধ্য" শব্দের প্রয়োগ হইগছে, ইহা স্মরণ রাথা আবশুক। তদমুদারেই ভ্ষোকার পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, সাধ্যধর্মী ও সাধ্যধর্ম, এইরূপে সাধ্য দ্বিবিধ। যেমন আত্মাকে সঞ্জির বলিয়া সংস্থাপন করিলে ঐ স্থলে সক্রিয়ত্ত্বপে আহা সাধ্য-ধর্মী এবং তাহাতে সক্রিয়ত্ব সাধাধর্ম। এবং শব্দকে অনিতা বলিয়া সংস্থাপন করিলে ঐ স্থাল অনিত ত্বৰূপে শব্দ সাধাংশ্মী এবং তাহাতে অনিতাত্ব সাধা ধৰ্ম । নব্য নৈয়ায়িকগণ উক্ত স্থলে আত্মা ও শব্দকে "পক্ষ" বলিয়া, উহাতে অনুমেয় দক্রিয়ত্ব ও অনিত্যত্ব ধর্মকেই দাধ্য বলিয়াছেন। তাঁহা-দিগের মতে অনুমেয় ধর্মের নামই সাধা। কিন্তু ওঁ হাদিগের মতেও এই স্থত্তের প্রথমোক্ত "সাধা" শব্দের অর্থ পক্ষ। তাই বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে পদার্থে কোন ধর্মের সাধন বা অনুমান করা হয়, এই অর্থে এই ফুত্রে "সাধা" শব্দের প্রয়োগ হওয়ায় উহার দারা বুঝা যায় পক্ষ। পূর্ব্বোক্ত সাধাধর্মী বা পক্ষ এবং দৃষ্টান্ত পনার্থের ধর্ম্মের বিবন্ধ আছে। "বিক্রম" বলিতে এথানে কোন স্থানে সন্তা ও কোন স্থানে অসন্তা প্রাভূতি নানাপ্রকারতারূপ বৈচিত্রা। অর্থাৎ দৃষ্টাস্ত পদার্থে এমন অনেক ধর্ম আছে, যাহা সাধ্যধর্মী বা পক্ষে নাই এবং সাধ্যধর্মী বা পক্ষে এমন কনেক ধর্ম আছে, যাহা দুষ্টান্ত পদার্গে নাই। যেমন সক্রিয়ত্ত্বপ আত্মা সাধ্যধর্মী এবং লোষ্ট দৃষ্টাস্ত হইলে ঐ স্থানে লোষ্টের ধর্ম স্পার্শবত্তা আত্মাতে নাই এবং আত্মার ধর্ম বিভূত্ব কোষ্টে নাই। এবং লোষ্টের ধর্ম নিশ্চিতদাধাবত্ব (অবর্ণান্ত্র) ষ্মাত্মাতে নাই এবং আত্মার ধর্ম সন্দিগ্ধদাধ্যবন্ধ ( বর্ণাত্ম ) লোষ্টে নাই। এইরূপ দুষ্ঠান্ত পদার্থেও জন্তান্ত নানা ধর্মের পূর্বেলিক্তরপ বিবল্প আছে। যেমন উক্ত হলে লোষ্টে গুরুত্ব আছে, বন্ধুত্ব নাই এবং লোষ্টের ভায় সক্রিয় বায়ুতে লঘুত্ব আছে, গুরুত্ব নাই। বাদার সাধাধর্মী বা পক্ষ পদার্থ এবং তঁথার গৃহীত দৃষ্টান্ত পদার্থের পূর্ব্বোক্তরূপ ধর্মবিক্তরকে আশ্রম করিয়া, তৎপ্রযুক্ত প্রতিবাদীর যে অসহতরবিশেষ, তাহা (৩) উৎকর্ষদম, (৪) অপকর্ষদম, (৫) বর্ণ্যদম, (৬) অবর্ণ্যদম ও (१) বিকল্পদম নামক প্রতিষেধ (জাতি ) হয়। প্রতিবাদীর পুর্ব্বোক্ত ধর্মবিকল্প-জ্ঞানই উৎকর্ষদম প্রভৃতি পঞ্চবিধ প্রতিষেধের উত্থানের বীজ। তাই ফুত্রে "সাধাদৃষ্টাস্তরোধর্ম্ম-বিকল্পাৎ" এই বাক্যের দ্বারা উক্ত ধর্মবিকল্পকেই "উৎকর্মসম" প্রভৃতি পঞ্চবিধ প্রতিষেধের প্রযোজক বলিয়া উহাদিগের লম্বণ স্থাচিত হইয়াছে।

এইরপ বাদীর সাধাধর্মা বা পক্ষ এবং তাঁহার গৃহীত দৃষ্টান্ত পদার্থে এই উভরের সাধাত্বকে আশ্রম করিয়া, তৎ প্রযুক্ত প্রতিবাদীর যে অসত্তরবিশেষ, তাহার নাম (৮) "সাধাসম"। অর্থাৎ বাদীর সাধাধর্মী সাধা পদার্থ হইলেও বাদীর গৃহীত দৃষ্টান্ত পদার্থ সাধা নহে। কারণ, বে পদার্থ সাধাধর্মবিশিষ্ট বলিয়া দিল্প আছে, যাহা এরপে বাদীর স্থায় প্রতিবাদীরও স্বীকৃত, তাহাই দৃষ্টান্ত হইয়া থাকে। যেমন পূর্বেক্তি হলে আত্মা সক্রিমত্বরূপে সাধা হইলেও লোষ্ট সক্রিত্বরূপে দিল্প পদার্থ। লোষ্ট যে সক্রিয়, এ বিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই। কিন্তু প্রতিবাদী যদি বাদীর সাধাধর্মীর স্থায় তাঁহার গৃহীত দৃষ্টান্ত পদার্থেও সাধ্যত্বের আরোপ করিয়া, দৃষ্টান্তাদিদ্ধি প্রভৃতি দোষের উদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে ঐ স্থলে তাঁহার ঐ উত্তরের নাম "সাধ্যমম"। স্ব্রোক্ত উভয় সাধ্যত্ব জ্ঞানই ইহার উথানের বীজ। তাই স্ব্রে উভয় সাধ্যত্বকেই উহার প্রয়োজক বলিয়া শেষোক্ত "সাধ্যসম" নামক প্রতিষ্বেধ্ব লক্ষণ স্থাতিত হইয়াছে। পরে ভাষ্য-ব্যাথ্যায় এই স্ব্রোক্ত বড় বিধ্ব প্রতিষধি বা জাতির স্বরূপ ও উদাহরণ ব্যক্ত হইবে।

ভাষ্য। দৃষ্টান্তধর্ম্মং সাধ্যে সমাসঞ্জয়ত উৎকর্ষসমঃ। যদি ক্রিয়াহেতুগুণযোগালোক্টবৎ ক্রিয়াবানাত্মা, লোক্টবদেব স্পার্শবানিপি প্রাপ্রোতি। অথ ন স্পার্শবান্, লোক্টবৎ ক্রিয়াবানিপি ন প্রাপ্রোতি। বিপর্যায়ে বা বিশেষো বক্তব্য ইতি।

অনুবাদ। দৃষ্টান্তের ধর্মকে সাধ্যধর্মীতে সমাসঞ্জনকারী অর্থাৎ আপাদনকারী প্রতিবাদীর (৩) "উৎকর্মসম" প্রতিষেধ হয়। (যথা পূর্কোক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন) ক্রিয়ার কারণ গুণবভাপ্রযুক্ত আত্মা যদি লোফের ন্যায় সক্রিয় হয়, তাহা হইলে লোফের ন্যায়ই স্পর্শবিশিষ্টও প্রাপ্ত হয়। আর যদি আত্মা স্পর্শবিশিষ্ট না হয়, তাহা হইলে লোফের ন্যায় সক্রিয়ও প্রাপ্ত হয় না। (অর্থাৎ আত্মা লোফের ন্যায় স্পর্শবিশিষ্ট না হইলে ক্রিয়াবিশিষ্টও হইতে পারে না) অথবা বিপর্যায়ে অর্থাৎ আত্মাতে স্পর্শবন্তার অভাবে বিশেষ হেতু বক্তব্য।

টিপ্রনী। ভাষ্যকার বথাক্রমে এই স্ভোক্ত ষড়্বিধ জাতির লক্ষণাদি প্রকাশ করিতে প্রথমে "উৎকর্ষনমে"র লক্ষণ ও উদাহরণ প্রকাশ করিয়াছেন। বাহাতে যে ধর্ম বিদ্যমান নাই, তাহাতে দেই ধর্মের আরোপকে "উৎকর্ম" বলে। বাদীর গৃহীত দৃষ্টাস্তস্থ যে ধর্মা, তাহার সাধ্যধর্মীতে বস্তাহ বিদ্যমান নাই, দেই ধর্মেবিশেষকে সাধ্যধর্মীতে সমাদজন করিয়া প্রতিবাদী দোষোভাবন করিলে তাঁহার ঐ উত্তরের নাম উৎকর্ষদম। "সমাদজন" বলিতে আপাদন বা আপত্তিপ্রকাশ। যেমন কোন বাদী "আত্মা সক্রিয়ে ক্রিয়াহতুগুণবেল্লাৎ লোষ্টিবং" এইরূপ প্রয়োগ করিলে দেখানে সক্রিয়াবর্মেবা আত্মাই তাঁহার সাধ্যধর্মী, লোষ্ট দৃষ্টাস্ত লোষ্টে স্পর্শবন্তা আছে, কিন্তু আত্মাতে উহা নাই। আত্মা স্পর্শন্ত অব্য। কিন্তু প্রতিবাদী যদি ঐ স্থানে বাদীর দৃষ্টান্তস্থ স্পর্শবন্তা ধর্মকে

বাদীর সাধ্যধর্ম আয়্রাতে আরোপ করিয়া বলেন যে, আয়্রা ধিদ লোষ্টের ভার ক্রিয়া বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে ঐ লোষ্টের ভার স্পর্শবিশিষ্টও হইবে। অ'র যদি আয়্রা স্পর্শবিশিষ্ট না হয়, তাহা হইলে ক্রিয়াবিশিষ্টও হইতে পারে না। অথবা আয়াতে স্পর্শবিভার বিপর্যায় যে স্পর্শশৃত্যতা আছে, তদ্বিয়ের বিশেষ হেতু বক্তবা। কিন্তু ভিন্নিয়ের কোন বিশেষ হেতু বলা হয় নাই। মতরাং আয়া লোষ্টের ভায় ক্রিয়াবিশিষ্ট, কিন্তু স্পর্শবিশিষ্ট নহে, তদ্বিয়ের কোন বিশেষ হেতু না থাকার আয়া যে লোষ্টের ভায় স্পর্শবিশিষ্ট, ইহাও স্বীকার্যা। প্রতিবাদীর অভিপ্রায় এই য়ে, অায়া স্পর্শবিশিষ্ট, ইহা বাশীও স্বাকার করিতে না পারায় আয়া সক্রিয় নহে, ইহাই তিনি স্বাকার করিতে বাধ্য হইবেন। মতরাং তিনি আর আয়া। সক্রিয়, এইরূপ অনুমান করিতে পারিবেন না। উক্তরূপে বাদীর অনুমানে বাধদোষের উদ্বাবনই ঐ স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। প্রতিবাদী উক্তরূপে আয়াতে অবিদামান স্পর্শবন্তা ধর্মের যে আরোপ করেন, উহার নাম উৎকর্ষ। ঐ উৎকর্ষপ্রফুই প্রতিবাদী উত্র পক্ষে সাম্যের অভিমান করায় "উৎকর্ষণ সমঃ" এই মর্থে উক্তরূপ উত্তরের নাম "উৎকর্ষণম"।

বার্ত্তিককার উদ্দোতকর প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত উৎকর্ষনমের উদাধ্রণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, কোন বানী "শন্দোহনিতাঃ কার্যাত্বাদ্য টবং" এইরূপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী বলেন যে, কার্য,ত্ববশতঃ যদি ঘটের ভার শব্দ অনিত্য হয়, তাহা হইলে শব্দও ঘটের ভার রূপ-বিশিষ্ট হউক । কারণ, কর্য্যন্তবিশিষ্ট ঘটে অনিভাবের লার রূপবন্তাও আছে। কার্যায়বর্শতঃ শব্দ ঘটের ভাগ অনিত্য হইবে, কিন্তু রূপবিশিষ্ট হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর দুষ্টাস্তস্থ যে রূপবতা তাঁগার সাধাধর্মা শব্দে বস্ততঃ নাই, তাহা শব্দে আরোপ করার তঁ হার উক্তরণ উত্তর "উৎকর্ষণম" নামক প্রতিষেধ হয়। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর অভিপ্রায় এই যে, বাদী শব্দে ক্লপের মভাব স্বীকার করিলেও তিনি উহার বিরোধী হেতু মর্থাৎ ঐ রূপাভাবের অভাব যে রূপ, তাহার সাধক হেতু (কার্যাত্ম) প্রয়োগ করিয়াছেন। স্থতরাং তাঁহার এ হেতুর দারা শব্দে ঘটের ভাগ রূপবতা দিদ্ধ হইলে উক্ত হেতু বিশেষবিকৃদ্ধ হইবে। কারণ, বাদী শব্দে রূপশূন্ততা দিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াও রূপবন্তার সাধক হেতৃ প্রয়োগ করিয়াছেন। কোন দিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াও তাহার অভাবের দাধক হেতু প্রয়োগ করিলে ঐ হেতু বিরুদ্ধ হয়। ফল কথা, উক্ত স্থলে বাদীর হেতুতে বিশেষবিরুদ্ধস্বই প্রতিবাদীর আরোপ্য এবং বাদী অথবা মধ্যস্থগণের উক্ত হেতুতে বিশেষবিক্ষত্ব শ্রমই উক্ত জাতু।ভ্রেরের কল। উন্যুনাচার্য্যের ব্যাখ্যামুদারে বৰদরাজ ও বুতিকার বিশ্বনাথও এখানে এইকা। বলিয়াছেন। তাই উক্ত জাতি "বিশেষবিকৃদ্ধ-হেতুদেশনা ভাষ।" এই নামে কথিত হুইয়াছে। বুভিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতির মতে বাদীর পক্ষ অথবা দৃষ্টান্ত, এই উভয় প্রদার্থেই সাধ্যধর্ম অথবা হেতু, এই উভয় দারাই অবিদামান ধর্মের আপত্তি প্রকাশ করিলে "উৎকর্ষপমা" জাতি হইবে। তাই বৃদ্ধিকার ঐ ভাবেই স্থ্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই উৎকর্ষদমা জাতি দর্ববিই অদৎ হেতুর দারাই হইয়া থ'কে। স্পুতরাং দর্কত্রই ইহা অসহভারই হইবে, স্কুতরাং ভাষ্যকারোক্ত "দাধর্ম্মাদমা" জাতির আর ইহা কথনও "অণ্ডক্তিকা" হইতে পারে না। ইহা প্রনিধান করা মাবগুক। "বাদিবিনোদ" প্রস্তে শক্তর মিশ্র ইহা স্পৃষ্ট বলিয়া গিয়াভে্ন'।

ভাষ্য। সাধ্যে ধর্মাভাবং দৃষ্টান্তাৎ প্রদক্ষরতোহপকর্মসমঃ। লোক্টঃ খনু ক্রিয়াবানবিভূর্কটঃ, কামমাত্মাহপি ক্রিয়াবানবিভূরস্ত, বিপর্যায়ে বা বিশেষো বক্তব্য ইতি।

অমুবাদ। দৃষ্টান্তপ্রযুক্ত অর্থং বাদীর কথিত দৃষ্টান্ত দারাই সাধ্যধর্মীতে ধর্মাভাবপ্রসঞ্জনকারী অর্থাৎ বাদীর সাধ্যধর্মীতে বিঅমান ধর্মের অভাবের আপত্তি প্রকাশকারী প্রতিবাদীর (৪) "অপকর্ষদম" প্রতিষেধ হয়। (যেমন পূর্বেবাক্ত স্থলেই প্রতিবাদী যদি বলেন) লোষ্ট দক্রিয়, কিন্তু অবিভু দৃষ্ট হয়, স্কুতরাং আজাও সক্রিয় হইয়া অবিভু হউক ? অথবা বিপর্যায়ে অর্থাৎ আজাতে অবিভুবের অভাব বিভুত্ব বিষয়ে বিশেষ হেতু বক্তব্য।

টিপ্লনী। বিদামান ধর্মের অপলাগকে "অপকর্ষ" বলে। অপকর্ষপ্রযুক্তদম, এই অর্থে অর্থাৎ প্রতিবাদী অপকর্ষ প্রযুক্ত উভয় পক্ষে দাম্যের অভিমান করায় "অপকর্ষদম" এই নামের প্রয়োগ হইরাছে। ভাষাকার ইহার লক্ষণ বলিরাছেন বে, প্রতিবাদী যদি বাদীর কথিত দৃষ্টাস্ত ছারাই বাদীর মাধ্যধর্মীতে বিদামান কোন ধর্মের অভাবের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাঁহার দেই উত্তরের নাম "অপকর্ষনম"। যেমন পুর্ব্বোক্ত স্থলেই প্রতিবাদী যদি বলেন যে, লোষ্ট দক্রিয়, কিন্তু অর্বিভূ অর্বাৎ দর্বব্যাপী নহে। স্কুতরাং মাত্রা যদি লোষ্টের ভাষ সক্রিয় হয়, তাহা হইলে লোষ্টের স্থায়ই অবিভূ হউক। অথবা আত্মতে যে অবিভূত্বের বিপর্যায় (বিভূত্ব) আছে, তদ্বিধয়ে বিশেব হেতু বক্তবা। কিন্তু আত্মায়ে লোষ্টের ন্তায় সক্রিয় হইবে, কিন্তু অবিভু হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু না থাকায় আত্মতে লোষ্টের স্থায় অবিভূত্বও স্বীকার্য্য। প্রতিবাদী এইরূপে আত্মতে বিনামান ধর্ম যে বিভূত্ব, তাহার অভাবের (অবিভূত্বের) আপত্তি প্রকাশ করিলে তাঁগার ঐ উত্তর "অপকর্ষন্ম" নামক প্রতিষেধ হুইবে। প্রতিবাদীর অভিপ্রায় এই বে, আত্মাতে লোপ্টের ন্যায় সক্রিয়ন্ত স্বীকার করিলে অবিভূত্বও স্বীকার করিতে হয়। কারণ, দক্রিয় পদার্থমাত্রই অবিভূ। স্কুতরাং অবিভূত্ব দক্রিয়ত্বের ব্যাপক। কিন্তু আত্মাতে অবিভূত্ব নাই, বাদীও উহা স্বীকার করেন না। স্কুতরাং ব্যাপকধর্মের অভাববশতঃ ব্যাপ্যংশ্বের অভাব দিদ্ধ হওয়ায় আত্মাতে দক্রিয়ত্তের অভাবই স্বীকার করিতে হইবে। ভাগ হইলে বাদী আরু আত্মতে সক্রিয়ত্বের অনুমান করিতে পারিবেন না। উক্ত ছলে এইরূপে বাদীর মহুমানে বাধ অথবা সৎপ্রতিপক্ষ দোষের উদ্ভাবনই প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য।

<sup>&</sup>gt;। অসমুক্তিকঞ্চে ন সম্বর্তি, উৎকর্ষেণ প্রতাবস্থানস্থা অন্তুত্তরত্বনিয়মাৎ :—বাদিবিনোদ।

বার্ত্তিককার উদ্বোতকর তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "শব্দেহিনিতাঃ কার্যাত্বাৎ ঘটবং" ইত্যাদি প্রয়োগ-चल्हें "अशक र्शनाया है तिहत्र अनुस्त कित्रिश्राद्य एवं, छेड़ खुल अञ्चिति यनि वरनम, सक ঘটের তায় অনেতা হইলে শব্দের তায়ে ঘটও জ্বপ্তা হউক ? কার্যাত্রশতঃ শব্দ ঘটের দল্শ পদার্থ হইলে শব্দের ভার ঘটও রাণশৃতা কেন হইবে না ? কার্যাত্ববশতঃ শব্দ ঘটের ভার অনিতা হইবে, কিন্ত ঘট শব্দের ভার রূপশূভ হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর দৃষ্টান্তে ( ঘটে ) বিদামান ধর্ম যে রূপ, তাহার অভাবের আপত্তি প্রকাশ করায়, ঐ উত্তর "অপকর্ষদম" নামক প্রতিষেধ, ইহাই উদ্যোতকরের কথার বারা বুঝা যায়। কিন্তু ভাষাকার বাদীর সাধ্যধর্ম্মতৈ বিদ্যমান ধর্মের অভাবের আপত্তি স্থলেই "অপকর্ষদম" বলিয়াছেন। বৃত্তিকার विश्वनाथं वार्षिक कारत्र हे छे छे नाहरू यो कांत्र करदन नाहे। जिनि विनिशास्त्र या, छे छ स्रा বাদীর দৃষ্টান্ত ঘটে রূপশূলতার আপাদন অর্গান্তর। "অর্থান্তর" নিগ্রহস্থানবিশেষ,—উহা "প্রাত্তি" নহে। বৃত্তিকারের মতে বাদার পক্ষ অথবা দৃষ্টাস্ত, ইহার যে কোন পদার্থে ব্যাপ্তিকে অপেক্ষা না করিয়া, বাদীর হেতু অথবা সাধ্যধর্মের সহিত একতা বিদামান কোন ধর্মের অভাবের দারা প্রতিবাদী ঐ হেতু অথবা সাধাধর্মের অভাবের মাপত্তি করিলে, সেখানে তাঁহার সেই উত্তরের নাম "অপকর্ষণমা" জাতি। যেমন 'শকোহনিতাঃ কার্যান্তাং ঘটবং" এইরূপ প্রয়োগন্তলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, অনিভাজের সমানাধিকরণ যে ঘটধর্ম কার্যাত্য, তৎ প্রযুক্ত শব্দ যদি অনিতা হয়, তাহা হইলে ঐ কার্য্যন্ত ও অনিতাত্ত্বের সমানাধিকরণ ঘটধর্ম্ম যে রূপবক্তা, তাহা শক্তে না থাকার ঐ রূপবভার অভাবপ্রযুক্ত শব্দে কর্যাত্ব ও অনিতাত্বের অভাবও দিল্ল হউক ৷ অনিতাত্বের সমানাধিকরণ কার্য্যন্ত হেতৃর দারা ঘটে অনিতাত্ব সিদ্ধ হইলে কার্য্যন্ত ও অনিতাত্বের সমানাধিকরণ ক্লপবভার অভাবের দ্বারা ঘটে কার্য্যন্ত ও অনিত্যাত্মের অভাবও কেন সিদ্ধ হইবে না ৭ কিন্তু শক্তে কার্যাত্ম হেতুর অভাব সিদ্ধ হইলে অরূপানিদ্ধি-দোষনশতঃ বাদীর উক্ত অনুমান হইতে পারে না এবং শব্দে অনিতাত্ব সাধোর অভাব সিদ্ধ হইলে পক্ষে সাধাধর্ম বাধিত হওরায় উক্ত অনুমান হইতে পারে না। এইরূপে প্রথম পক্ষে হেতুর অনিদ্ধি অর্থাৎ স্বরূপানিদ্ধি দোবের উদ্ভাবন এবং বিতীয় পক্ষে বাধদোষের উদ্ভাবনই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। ভাই উক্ত "অপকর্ষণমা" জাতি ''অসি কিনেশনাভাদা" এবং ''বাধনেশনাভাদা" এই নামে কথিত হইয়াছে।

ভাষ্য। খ্যাপনীয়ো বর্ণ্যো বিপর্য্যয়াদবর্ণ্যঃ। তাবেতো সাধ্য-দৃষ্টান্ত-ধর্ম্মো বিপর্য্যস্থতো বর্ণ্যাবর্ণ্যসমৌ ভবতঃ।

অনুবাদ। খ্যাপনীয় অর্থাৎ হেতু ও দৃষ্টান্ত দ্বারা বাদীর সংস্থাপনীয় সাধ্যধর্মীকে "বর্ণা" বলে, বিপর্যায়বশতঃ ''অবর্ণা" অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত "বর্ণাে"র বিপরীত দৃষ্টান্ত পদার্থকে ''অবর্ণা" বলে। সাধ্যধর্মী ও দৃষ্টান্ত পদার্থের সেই এই ধর্মাদ্বয়কে (বর্ণাত্ব ও অবর্ণাত্বকে) বিপর্যাসকারী অর্থাৎ বিপরীত ভাবে আরোপকারী প্রতিবাদীর (৫) বর্ণাসম ও (৬) অবর্ণাাসম প্রতিষেধ হয়, অর্থাৎ অবর্ণা দৃষ্টান্ত পদার্থে বর্ণাত্বের

আরোপ করিয়া উত্তর করিলে ''বর্ণ্যসম" এবং বর্ণ্য সাধ্যধর্মীতে অবর্ণ্যবের আরোপ করিয়া উত্তর করিলে ''অবর্ণ্যসম" নামক প্রতিষেধ হয়।

টিপ্লনী। বাদীর যাহা বর্ণনীয় অর্থাৎ হেতু ও দৃষ্টান্তাদির দারা থ্যাপনীয় বা সংস্থাপনীয়, তাহাকে 'বর্গা" বলা যায়। বেমন বাদী আত্মাকে স্ক্রিয় ব্লিয়া থাপেন বা সংস্থাপন করিলে, সেথানে পক্তিয়ত্বপে আত্মাই বর্ণ্য। এবং শব্দকে অনিত্য বলিয়া সংস্থাপন করিলে সেথানে অনিত্যত্বরূপে শব্দই বর্ণ্য। উক্ত স্থলে আত্মাতে সক্রিয়ত্ব এবং শব্দে অনিভাত্ব প্রতিবাদী স্বীকার করেন না। ক্সতরাং উহা সিদ্ধ না হওয়ায় সন্দিগ্ধ পদার্থ। তাই উক্ত স্থলে আআ ও শব্দ সন্দিগ্ধ দাধ্যক পদার্থ। স্মৃতরাং সন্দিগ্ধদাধ্যকত্বই "বর্ণাত্ব", ইহাই ফলিতার্থ হয়। তাহা হইলে উহার বিপরীত ধর্ম নিশ্চিত্রাধ্যকত্বই ''অবর্ণাত্ব', ইহা বুঝা যায়। বানীর গৃহীত দৃষ্টাস্ত প্রার্থে সাধ্যধর্ম নিশ্চিতই থাকে। উহা দেখানে সন্দিগ্ধ ইইলে দেই পদার্থ দৃষ্টাস্তই হয় না। স্কৃতরাং দৃষ্টাস্ত পদার্থ বাদীর সাধাধর্মবিশিষ্ট বলিয়া পুর্ব্বিদিদ্ধ থাকায় উহার বর্ণন বা স্থাপন করিতে হয় না। ফলকথা, নিশ্চিত্সাধ্যকত্বই "ৰবর্ণাত্ব", উহা দৃষ্টাস্তগত ধর্ম। হুত্রে 'বর্ণা" ও "অবর্ণা," শব্দের দারা পুর্বোক্তরূপ বর্ণাত্ব ও অবর্ণাত্ব ধর্মাই বিবক্ষিত। ব্রক্তিকার বিশ্বনাথ ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের কথার দারাও তাহাই বুঝা যায়। কারণ, ভাষ্যকার পরেই বলিয়াছেন যে, সাধ্যধর্মী ও দৃষ্টান্ত পদার্থের পূর্ব্বোক্ত ধর্মদ্বয়কে যিনি বিপরীত ভাবে আরোপ করেন, তাঁহার ঐ উত্তর যথাক্রমে "বর্ণ্যসম" ও "অবর্ণাসম" হয়। তাহা হইলে বুঝা যায় যে, প্রতিবাদী বাদীর ক্থিত "অবর্ণা" পদার্থে অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থে বর্ণাত্ব অর্থাৎ সন্দিগ্ধদাধ্যকত্বের আরোপ করিয়া উত্তর করিলে, উহা হইবে ''বর্ণ্যদম" এবং বাদীর সাধ্যধর্মী বাহা বাদীর বর্ণ্য পদার্থ, তাহাতে অবর্ণ্যন্ত অর্থাৎ নিশ্চিত্যাধ্যকত্ত্বর আরোপ করিয়া উত্তর করিলে, উহা হইবে অবর্ণাদম। যেমন ভাষ্যকারের পুর্ব্বোক্ত স্থলেই প্রতিবাদী যদি বলেন যে, আত্মা লোষ্টের ভাষ সক্রিয়, ইহা বলিলে ঐ লোষ্টও আত্মার ভার বর্ণা অর্থাৎ সন্দির্গ্নদাথাক হউক ? কারণ, সাধাধর্মী বা পক্ষ এবং দৃষ্টান্ত পদার্থ সমানধর্ম। হওয়া আবাবশ্রক। ষাহা দৃষ্টাস্ত, তাহাতে সাধ্যধর্মী বা পক্ষের ধর্ম ( বর্ণাত্ব ) না থাকিলে, তাহা ঐ পক্ষের দৃষ্টাস্ত হইতে পারে না। স্নতরাং লোষ্টও আত্মার ভাষ সন্দিগ্ধদাধ্যক পদার্থ, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু উক্ত স্থলে বাদী তাঁহার দৃষ্টাস্ত লোষ্টকেও আত্মার স্থায় সন্দিগ্ধণাথ্যক বলিয়া স্থীকার করিতে বাধ্য হইলে, উহা দৃষ্টাস্তই হয় না। স্থতরাং বাদীর উক্ত অনুমানে দৃষ্টাস্তাসিদ্ধি দোষ হয় এবং তাহা হুইলে বাদীর উক্ত হেতু সপক্ষে অর্থাৎ নিশ্চিত্সাধ্যবিশিষ্ট কোন পদার্থে না থাকার কেবল পক্ষমাত্রস্থ হওয়ায় "অসাধারণ" নামক হেডাভাগ হয়। পুর্ব্বোক্তরূপে বাদীর অনুমানে দৃষ্টাস্তাদিত্বি এবং অসাধারণ নামক হেত্বাভাদের উদ্ভাবনই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। তাই উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি উক্ত "বর্ণ্যদম" প্রতিষেধকে বলিয়াছেন,—"অদাধারণদেশনাভাদ"।

এইরপ পূর্ব্বোক্ত স্থলেই প্রতিবাদী যদি বিপরীত ভাবে বলেন যে, আত্মা লোষ্টের স্থান্ন সক্রিয়, ইহা বলিলে ঐ আত্মান্ত লোষ্টের স্থান্ন অবর্ণ্য অর্থাৎ নিশ্চিতসাধাক হউক ? কারণ, আত্মা লোষ্টের ममानधर्या ना इंटरल लाष्ट्रे पृष्टान्ड इटेरज भारत ना। भन्ने आया लाष्ट्रेन छात्र मिक्स इटेरन, কিন্ত লোষ্টের ন্যায় অবণ্য অর্থাৎ নিশ্চিত্যাধাক হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতুও নাই। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তর "অবর্ণ্যদম" নামক প্রতিষেধ বা "অবর্ণ্যদমা" জাতি। প্রতিবাদীর অভিপ্রায় এই যে, বাদীর গৃহীত দৃষ্টান্ত লোষ্ট নিশ্চিতসাধ্যক পদার্থ। অর্থাৎ সক্রিয়ত্বরূপ সাধাধর্ম উহাতে নিশ্চিত আছে বলিয়াই বাদী উহাকে দৃষ্টাস্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। নচেৎ উহা দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত হইতে পারে না। স্থতরাং তাঁহার গৃহীত হেতু নিশ্চিত্যাধাক-পদার্থস্থ বিদিয়াই তাঁহার সাধাধর্মের সাধক হয়, ইহা তাঁহার স্বীকার্য। কিন্ত তাহা হইলে তাঁহার সাধাধর্মী বা পক্ষ যে আত্মা, তাহা নিশ্চিত্সাধাক না হইলে নিশ্চিত্সাধাক-পদাৰ্থস্থ ঐ হেতু আত্মাতে না থাকায় অরূপাদিদ্ধি দোষ হয়। কারণ, যাদৃশ হেতু দৃষ্টান্তে থাকিয়া সাধ্যসাধক হয়, তাদৃশ হেতু পক্ষে না থাকিলে স্থরূপাদিদ্ধি দোষ হইয়া থাকে। স্থতরাং বাদী ঐ স্থরূপাদিদ্ধি দোষ বারণের জন্ম তাঁহার সাধাংশ্রী বা পক্ষ মাত্মাকেও শেষে লোষ্টের ন্যায় নিশ্চিতসাধ্যক পদার্থ বলিয়া স্বীকার ক্রিতে বাধ্য হইলে, উহা উক্ত অনুমানের পক্ষ বা আশ্রয় হইতে পারে না। কারণ, সন্ধির্মাধ্যক পদার্থই উক্তরূপ অনুমানের পক্ষ বা আশ্রয় হইয়া থাকে। স্কুতরাং উক্ত অনুমানে আশ্রয়ানিদ্ধি দোষ অনিবার্য। এইরূপে উক্ত অনুমানে স্বরূপাসিদ্ধি বা আশ্রয়াদিদ্ধি দোষের উদ্ভাবনই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। তাই উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি উক্ত "অবর্ণাদমা" জাতিকে বলিয়াছেন,— "অদিদ্ধিদেশনাভাদা"। বাদীর দমন্ত অনুমানেই জিগীযু প্রতিবাদী উক্তরূপে "বর্ণ্যদমা" ও "অবর্ণ্য-সমা" জাতির প্রয়োগ করিতে পারেন। তাই ভাষ্যকার ঐ জাতিম্বয়ের কোন উদাহরণবিশেষ প্রদর্শন করেন নাই।

ভাষ্য। সাধনধর্মযুক্তে দৃষ্টান্তে ধর্মান্তরবিকল্পাৎ সাধ্যধর্মবিকল্পং প্রদক্ষয়তো বিকল্পসমঃ। ক্রিয়াহেতুগুণযুক্তং কিঞ্চিদ্গুক্ত, যথা লোফঃ, কিঞ্চিল্লয় । এবং ক্রিয়াহেতুগুণযুক্তং কিঞ্চিৎ ক্রিয়াবৎ স্থাৎ, যথা লোফঃ, কিঞ্চিদক্রিয়ং স্থাদ্যথা আলা। বিশেষো বা বাচ্য ইতি।

অনুবাদ। সাধনরূপ ধর্ম্মযুক্ত অর্থাৎ হেতুবিশিষ্ট দৃষ্টান্তে অন্ত ধর্মের বিকল্প-প্রযুক্ত সাধ্যধর্মের বিকল্প প্রসঞ্জনকারী অর্থাৎ বাদীর প্রযুক্ত হেতুতে সাধ্যধর্মের ব্যাভিচারের আপত্তিপ্রকাশকারী প্রতিবাদীর (৭) "বিকল্পসম" প্রভিষেধ হয়। (যেমন পূর্বেবাক্ত স্থলেই প্রতিবাদী যদি বলেন)—ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট কোন দ্রব্য গুরু, যেমন লোষ্ট, কোন দ্রব্য লম্বু, যেমন বায়ু। এইরূপ ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট কোন দ্রব্য সক্রিয় হউক—যেমন লোষ্ট, কোন দ্রব্য নিক্রিয় হউক, যেমন আত্মা। অথবা বিশেষ বক্তব্য, অর্থাৎ লোষ্টের হুটার আত্মাও যে সক্রিয়ই হইবে, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু বক্তব্য, কিন্তু হাহা নাই।

টিপ্লনী। ভাষাকার "বিকল্পদম" নামক প্রতিষেধের লক্ষণ বলিয়াছেন যে, সাধনরূপ ধর্মযুক্ত অর্থাৎ বাদীর ক্ষতি হেতুরূপ যে ধর্ম, সেই ধর্মবিশিষ্ট বাদীর দৃষ্টান্তে অন্ত কোন একটি ধর্মের বিক্লপ্রপুক্ত অর্থাৎ বাদীর হেতুতে দেই অন্ত ধর্মের ব্যক্তিচার প্রদর্শন করিয়া, প্রতিবাদী যদি বাদীর হেতুতে বাদীর সাধ্যধর্মের বিকল্প প্রসঞ্জন অর্থাৎ ব্যক্তিচারের আপাদন করেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার ঐ উত্তরের নাম "বিকল্পদম"। যেমন কোন বাদী বলিলেন,—"আত্মা সক্রিয়ঃ ক্রিয়াহেতৃগুণ্রত্বাৎ লোইবং।" উক্ত স্থলে ক্রিয়ার কারণগুণ্রত্তা বাদীর সাধনরূপ ধর্ম অর্ধাৎ হেতু। বাদীর দৃষ্টান্ত লোষ্টে এ ধর্ম আছে, কিন্ত লঘুত্ব ধর্ম নাই। স্কুতরাং বাদীর দৃষ্টান্তে তাঁহার হেতু লঘুত্বধর্মের বাভিচারী। প্রতিবাদী বাদীর হেতুতে ঐ ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়া, তাহাতে বাদীর সাধাধর্ম সক্রিয়ত্বের বাভিচারের আপত্তি প্রকাশ করিলে, তাঁহার ঐ উত্তর "বিক্লসম" নামক প্রতিষেধ হইবে। অর্থাৎ উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট হইলেও বেমন কোন দ্রব্য (লোষ্ট) গুরু, কোন দ্রব্য (বায়ু) লগু, তদ্রপ ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট হুইলেও কোন দ্রবা (লাষ্ট্র) স্ক্রিয়, কোন দ্রবা (আয়া) নিজ্ঞিয় হউক ? ক্রিয়ার কারণ-গুণবিশিষ্ট বলিয়া আত্মা যে সক্রিয়ই হইবে, নিজ্রিয় হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। স্থতরাং ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট হইলেও যেমন লোষ্ট গুরু, বায়ু লবু, এরূপ দ্রবামাত্রই গুরু বা লবু, এইরূপ কোন এক প্রকারই নহে, উহাতে গুরুত্ব ও লবুত্ব, এই "বিকল্প **অর্থাৎ বিরু**দ্ধ প্রকার আছে, তদ্ৰূপ ক্ৰিয়াৰ কাৰণগুণবিশিষ্ট লোষ্ট প্ৰভৃতি সক্ৰিয় হইলেও আত্মা নিজ্ঞিয় অৰ্থাৎ ঐক্নপ দ্রবোর স্ক্রিয়ত্ব ও নিজ্রিয়ত্ব, এই বিক্ল প্রকারও আছে, ইহাও ত বলিতে পারি। তাহা হইলে আত্মাতে যে ক্রিয়ার কারণ গুণবন্তা আছে, তাহা ঐ আত্মাতেই বাদীর সাধাধর্ম সক্রিয়ত্বের ব্যক্তিচারী হওয়ায় ঐ হেতুর খারা আত্মাতে নিক্রিগ্রন্থ দিদ্ধ হইতে পারে না। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর **উক্তর**াপ উত্তর "বিকল্পদম" প্রতিষেধ। বার্ত্তিককার তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "শব্দোহনিত্য উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ ঘটবং" এই প্রায়োগস্থানেই উক্ত "বিকল্পন্ন" প্রতিষেধের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন, উৎপত্তিধর্মক হইলেও যেমন শব্দ বিভাগজন্ত, কিন্ত ঘট বিভাগজন্ত নহে, ভদ্রপ উৎপত্তিধর্মক হইলেও শব্দ নিতা, কিন্তু ঘটাদি অনিতা, ইহাও ত হইতে পারে। অর্থাৎ উৎপত্তিধর্মক পদার্থের মধ্যে যেমন বিভাগজন্তত্ব এবং অবিভাগজন্তত্ব, এই বিরুদ্ধ প্রকার আছে, ভদ্ৰপ নিতাম্ব ও অনিতাম্ব, এই বিক্লম প্ৰকারভেদও থাকিতে পারে। তাহা হইলে শব্দে অনিতাম না থাকায় উৎপত্তিধর্মাকত্ব হেতু ঐ শক্ষেই অনিতাত্বরূপ দাধ্য ধর্মের ব্যভিচারী হয়। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তর "বিকল্পন" নামক প্রতিবেধ বা "বিকল্পন্মা" জাতি। "বিকল্প"-প্রযুক্ত দম, এই অর্থে অর্থাৎ প্রতিবাদী পূর্ব্বোক্তরূপ বিকল্পতে আশ্রেয় করিয়াই উভয় পক্ষে দাম্যের অভিমান করেন, এ জন্ম উহ। "বিকল্পদ" এই নামে কথিত হইগ্নাছে। "বিকল্প" শক্ষের অর্থ এখানে বিকল্প প্রকার, উহার ঘারা ব্যভিচারই বিবন্ধিত। কারণ, পূর্ব্বোক্তরূপে বাদীর হেতুতে তাঁহার সাধ্য ধশ্মের ব্যভিচার-দোষ প্রদর্শনই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। তাই উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি উক্ত "বিকল্পদা" জাতিকে বলিয়াছেন,—"অনৈকান্তিকদেশনাভাদা"। "অনৈকান্তিক" শক্ষের অর্থ এখানে শিব্যভিচার" নামক হেন্থাভাদ বা ছৃষ্ট হেন্ত্ প্রথম পণ্ড, ৩৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টবা)।

মহানৈয়ামিক উদমনাচার্য্যের স্থক্ষ বিচারাত্মদারে "তার্কিকরক্ষা" গ্রন্থে বরদরাক্ষ বলিয়াছেন যে, (১) বাদীর হেতুরূপ ধর্মে অন্ত যে কোন ধর্মের বাভিচার, অথবা (২) অন্ত যে কোন ধর্মে বাদীর সাধ্য ধর্ম্মের ব্যক্তিচার, (৩) অথবা যে কোন ধর্মে তদ্বির যে কোন ধর্মের ব্যক্তিচার প্রদর্শন ক্রিয়া প্রতিবাদী যদি বাদীর হেতুতেও তাঁহার সাধ্যধর্মের ব্যভিচারের আপত্তি প্রকাশ করেন, ভাহা হইলে সেথানে প্রতিবাদীর সেই উত্তর "বিকল্পসমা" জাতি ইইবে। প্রতিবাদীর পূর্ব্বোক্ত-রূপ যে কোন ব্যভিচার জ্ঞানই উক্ত জাতির উত্থানের হেতু। তন্মধ্যে বাদীর হেতুতে অস্ত কোন ধর্মের ব্যক্তিচার আবার ত্রিবিধ। (১) বাদীর পক্ষ ও দৃষ্টাত্তে ব্যভিচার, (২) বাদী পদার্থন্বয় পক্ষরূপে গ্রহণ করিলে, দেই পক্ষন্বয়ে ব্যভিচার এবং (৩) বাদী পদার্থন্ন দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করিলে, সেই দৃষ্টান্তদ্বরে ব্যতিচার। তুত্রে "দাধাদৃষ্টান্তগ্নেঃ" এই বাক্যের দ্বারা দাধান্ত্র অর্থাৎ পক্ষম্বর এবং দৃষ্টান্তবয়ও এক পক্ষে বুঝিতে ইইবে। বরদরাজ শেষে স্থতার্থ ব্যাধ্যায় ঐ কথাও বলিয়াছেন এবং তিনি উক্ত মতামুদারে পুর্মোক্ত প্রথম প্রকার ত্রিবিধ বাভিচার ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার বাভিচার প্রদর্শন করিয়া সর্ব্বপ্রকার "বিকল্পদা" জাতিরই উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। "বাদিবিনোদ" গ্রন্থে শঙ্কর মিশ্রও উক্ত মতই গ্রহণ করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও উক্ত মতানুসারেই ব্যাপ্যা করিলেও তিনি উহার একটিমাত্র উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, কোন বাদী "শব্দোহনিতাঃ কার্যান্তাৎ ঘটবং" এইরূপ প্রয়োগ করিলে, ঐ স্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, কার্য্যন্ত হেতু গুরুত্ব ধর্মের ব্যভিচারী, ঐ গুরুত্ব ধর্ম্মও অনিতাত্ব ধর্মের ব্যভিচারী এবং ঐ অনিতাত্ব ধর্মা মুর্তত্ত্ব ধর্মোর বাভিচারী। এইরূপে ধর্মমাত্রই যথন তদ্ভিন্ন ধর্মোর বাভিচারী, তথন কার্যান্তরূপ ধর্মাও অর্থাৎ বাদীর হেতৃও অনিত্যান্তের ব্যভিচারী হইবে? কারণ, কার্যান্ত্ এবং অনিতাত্বও ধর্ম। ধর্মমাত্রই ওদ্ভিন্ন ধর্মের ব্যভিচারী হইলে কার্যাত্তরূপ ধর্মপ্র অনিতাত্বরূপ ধর্মের ব্যভিচারী কেন হইবে না ? তির্ষিয়ে কোন বিশেষ হেতু নাই। প্রতিবাদী উক্তরূপে বাদীর হেতু কার্য্যন্ত ধর্মে তাঁহার সাধাধর্ম অনিতাত্ত্বের ব্যতিচারের আবস্তি প্রকাশ করিলে উক্ত স্থলে তাঁহার ঐ উত্তর "বিকল্পদমা" জাতি।

ভাষ্য। হেম্বাদ্যবয়বসামর্থ্যযোগী ধর্মঃ সাধ্যঃ। তং দৃষ্ঠান্তে প্রসঞ্জয়তঃ সাধ্যসম?। যদি যথা লোফস্তথাত্মা, প্রাপ্তস্তহি যথাত্মা তথা লোফ ইতি। সাধ্যশ্চায়মাত্মা ক্রিয়াবানিতি, কামং লোফোহপি সাধ্যঃ? অথ নৈবং? ন তহি যথা লোফস্তথাত্ম।

ধর্মন্তিক্ত কেনাপি ধর্মেশ ব্যক্তিসারতঃ।
 হোতাশ্চ বাভিচাবেশক্রাকিকলম্মলাতি । । ভার্বিকলমা।

অমুবাদ। হেতু প্রভৃতি অবয়বের সামর্থ্যফুল ধর্ম সাধ্য, দৃষ্টান্ত পদার্থে সেই সাধ্যকে প্রসঞ্জনকারীর অর্থাৎ বাদীর দৃষ্টান্তও সাধ্য হউক ? এইরূপ আপত্তিপ্রকাশকারী প্রতিবাদীর (৮) "সাধ্যসম" প্রতিষেধ হয়। (যেমন পূর্ব্বোক্ত স্থলেই প্রতিবাদী যদি বলেন যে) যদি যেমন লোক্ট, তক্রপ আত্মা হয়, তাহা হইলে যেমন আত্মা, তক্রপ লোক্ট প্রাপ্ত হয়। (তাৎপর্য্য) এই আত্মা সক্রিয়, এইরূপে সাধ্য, স্কুতরাং লোক্টও সক্রিয়, এইরূপে সাধ্য হউক ? আর যদি এইরূপ না হয় অর্থাৎ লোক্টও আত্মার তায় সাধ্য না হয়, তাহা হইলে যেমন লোক্ট, তক্রপ আত্মা হয় না।

টিপ্লনী। ভাষ্যকার এই ফুরোক্ত "উৎকর্ষসম" প্রভৃতি ষড় বিধ প্রতিষেধের মধ্যে শেষোক্ত ষষ্ঠ "সাধ্যদম" নামক প্রতিষ্ধের লক্ষণ বলিবার জন্ম প্রথমে উক্ত "সাধ্য" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন যে, হেতু প্রভৃতি অবয়বের সামর্থাবিশিষ্ট যে ধর্ম (পদার্থ), ভাহাই "দাধা"। ভাষ্যকার ভাষদর্শনের ভাষাারন্তে "দামর্থা" শব্দের প্রয়োগ করিয়া, দেখানে ঐ "দামর্থা" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন, ফলের সহিত সম্বন্ধ। এবং পরে উপনরস্থাতের (১)১,৩৮) ভাষ্যেও ভাষ্যকার বে "সামর্থা" শব্দের প্ররোগ করিয়াছেন, উহার ব্যাখ্যাতেও শ্রীমন্বাচম্পতি মিশ্র উক্ত অর্থই ব্যাখ্যা করিয়াছেন (প্রথম খণ্ড, ২৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। স্থতরাং এখানেও ভাষাকারোক্ত "সামর্থ্য" শব্দের ঘারা উক্ত অর্থ ই তাঁহার বিবক্ষিত বুঝা যায়। তাহা হইলে বুঝা যায় যে, বাদী হেতু ও উদাহরণাদি অবয়বের ঘারা যে পদার্থকে কোন ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া সাধন করেন, অর্থাৎ হেতু প্রভৃতি অবয়বের দ্বারা যে পদার্থকে কোন ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া দাধন করাই বাদীর উদ্দেশ্য হওয়ায় ঐ সমস্ত অবয়বপ্রযুক্ত ফলদম্বন্ধ যে পদার্থে থাকে, দেই পদার্থ ই এথানে "সাধ্য" শব্দের অর্থ। নেমন কোন বাদী "আত্মা সক্রিয়ঃ" এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক হেতু ও উদাহরণাদি অবহবের প্রয়োগ করিয়া, ঐ প্রতিজ্ঞার্থ সংস্থাপন করিলে, দেখানে সক্রিয়ত্বরূপে আত্মাই বাণীর "সাধা" বা সাধাধর্মী। কারণ, টক্ত স্থলে হেতু প্রভৃতি অবয়বের প্রয়োগ ব্যতীত বাদী দক্রিম্বন্ধপে আখার সংস্থাপন করিতে পারেন না এবং সক্রিম্বন্ধপে আত্মার সিদ্ধি বা অর্থনিতিই বাদীর ঐ সমস্ত অবয়বপ্রযুক্ত ফল। স্কৃতরাং উক্ত স্থলে সক্রিয়ন্তরূপে আত্মাই ঐ সমস্ত অবয়বের ফলদম্বন্ধরূপ "সামর্থা"বিশিষ্ট। ফলকথা, হেতু প্রভৃতি অবয়বের দ্বারা যে পদার্থ यक्ताल मध्यानिक इन, मारे भनार्थ है मिहकाल माधा, हेहाहै अश्वास "माधा" भारत व वर्ष। বাণীর দুষ্টান্ত পদার্থ দেইরূপে দিছাই থাকায় উহা সাধা নছে। কিন্তু প্রতিবাদী যদি বাদীর সেই দুষ্টাস্ত পদার্থকে উক্তরূপ সাধ্য বনিয়া আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সেখানে প্রতিবাদীর ঐ উত্তরের নাম "সাধাসম" প্রতিষেধ। বাদীর সমস্ত অকুমান প্রয়োগেই জিগীযু প্রতিবাদী ঐব্ধপ উ**ত্তর ক**রিতে পারেন। ভাষ্যকার তাঁহার পুর্বোক্ত স্থলেই ইহার উনাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, যদি যেমন লোষ্ট, তজ্ঞপ আত্মা, ইহা

হয়, তাহা হইলে যেমন আত্মা, তদ্ৰপ লোষ্ট, ইহাও হউক ? অর্থাৎ হেতু প্রভৃতি অবলবের দারা লোষ্টও সক্রিমন্তরূপে সাধ্য হউক ? কারণ, আত্মা হেতু প্রভৃতি অবয়বের দারা সক্রিমন্তরূপে সাধা, লোষ্ট উহার দৃষ্টান্ত। কিন্তু লোষ্টও ঐরপে সাধা না হইলে তদ্দৃষ্টান্তে আত্মাও ঐক্তপে সাধ্য হইতে পারে না। কারণ, সমানধর্ম। পরার্থ না হইলে তাহা দৃষ্টাস্ত হইতে পারে না। স্থতরাং লোষ্টেও আত্মার তার উক্তরূপে সাধ্যত্ব ধর্ম না থাকিলে উহা দৃষ্টান্ত বলা যার না। ভাষ্য-কারের মতে উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর দৃষ্টান্ত পদার্থে তাদান্ম্য দম্বন্ধে পূর্ব্বোক্তরূপ দাধ্য পদার্থেরই আরোপ করেন, ইহাই বুঝা যায়। উক্ত স্থলে বাদীর অনুমানে দৃষ্টান্তাদিদ্ধি দোষ প্রদর্শনই প্রতি-বাদীর উদ্দেশ্য। অর্থাৎ লোষ্ট আত্মার ন্যায় স্ক্রিয়ত্বরূপে সাধ্য না হইলে উহা উক্ত স্থলে দুষ্টান্তই হইতে পারে না, স্নতরাং দৃষ্টান্তের অভাবে বাদীর উক্তরূপে অত্নান বা সাধাসিদ্ধি হইতে পারে না, ইহাই প্রতিবাদীর চরম বক্তব্য। পূর্কোক্ত "বর্ণ্যদমা" জাতি স্থলেও বাদীর দৃষ্টাস্তে সন্দিগ্ধদাধ্যকত্ব-রূপ বর্ণ্যন্তের আপত্তি প্রকাশ করিয়া, প্রতিবাদী দৃষ্টান্তানিদ্ধি দোষ প্রদর্শন করেন। কিন্তু উক্ত "নাধাদমা" জাতির প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী বাদীর দৃষ্টান্ত পদার্থকে তাঁহার সাধাধর্মীর ভাষ হেতু প্রভৃতি অবয়বের দারা সাধ্য বলিয়া আপত্তি প্রকাশ করেন। অর্থাৎ উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বলেন ষে, লোষ্ট যে দক্রির, ইহাতে হেতু কি 🛉 উহাও আত্মার ন্যায় হেতু প্রভৃতি অবরবের দারা দক্রিয়ত্ব-রূপে সাধন করিতে হইবে, নচেৎ উহা দুষ্টান্ত হইতে পারে না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত "বর্ণাদমা" জাতির প্রয়োগন্থলে প্রতিবাদী ঐরণ বলেন না। স্থতরাং উহা হইতে এই "দাধর্ম্মাদমা" জাতির উক্তরূপ বিশেষ আছে। উদ্যোতকর, বাচস্পতি মিশ্র ও জয়স্ত ভটের ব্যাধ্যার দ্বারাও ইহাই বুঝা ধার<sup>9</sup>।

কিন্ত মহানৈরায়িক উনয়নাগর্যোর মতান্ত্রনারে "তার্কিকরক্ষা" গ্রন্থে বরদরান্ধ উক্ত "সাধ্যসম" প্রতিষেধের স্বরূপ ঝাথ্যা করিয়াছেন যে, বাদীর অনুমানে তাঁহার পক্ষা, হেতু ও দৃষ্টান্ত পদার্থ প্রমাণান্তর ছারা দিদ্ধ হইলেও প্রতিবাদী যদি তাহাতেও বাদীর সেই হেতু প্রযুক্তই সাধ্যতের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে দেখানে তাঁহার ঐ উত্তরের নাম "সাধ্যসম" । অর্থাৎ প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তোমার দৃষ্টান্ত পদার্থে যে, তোমার সাধ্যধর্ম আছে, তাহাতেও তোমার উক্ত হেতুই

১। ঘটো বা অনিতা ইতাত্র কো হেতুরয়ন ি সাধাবং জ্ঞাপয়িতবা ইতি সাধাবংপ্রতাবস্থানাং সাধাসমঃ।—
ভায়বার্ত্তিক। হেয়াদাবয়ববোগিয়প্রসঞ্জনং সাধাসমঃ। অতএব "উভয়ুসাধায়া" দিতি সাধায়ে হেতুমায় সাধাসমভ্ত

হত্তকায়ঃ। ভাষাকারোহি পি "হেয়াদাবয়বসামর্থাযোগী" তি ক্রবাণতাংপ্রসঞ্জনং সাধাসমং মভতে। তাদেতদ্বার্তিককুলায়—
"বটো বা অনিতা ইতাত্তে কো হেতুরিতি"—তাৎপর্যাচীকা।

উভরোরপি সাধাদৃষ্টান্তরোঃ সাধাহাপাদনেন প্রতাবস্থানং সাধাসমঃ প্রতিবেধঃ। যদি যথা ঘটতথা শব্দঃ, প্রাপ্তং তর্হি বধা শব্দপ্তথা ঘট ইতি। শব্দকানিতাতয়া সাধা ইতি ঘটোহপি সাধা এব ভাগেভাধাহি ন তেন তুলাো ভবেদিছি।—
ভাষমঞ্জরী।

 <sup>।</sup> দৃষ্টান্ত-হেতুপক্ষাণাং সিদ্ধানামপি সাধ্যবৎ।
 নাধাতাপাদনং তন্মালিক্ষাৎ সাধাসমো ভবেৎ ।>৬।

প্রমাণান্তরসিদ্ধানামের পক্ষহেতুদ্রান্তানাং সাধাধর্মেতের তত এব লিকাং: সাধারাপাদনং সাধাসম:। "তক্ষা-" দিতি বর্ণাসমতো ভেদং দুর্ণায়িত।—ত¦কিক্রকা।

সাধকরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে ৷ নচেৎ ঐ দৃষ্টাস্ত দারা তোমার ঐ হেতু ভোমার পক্ষেও তোমার ঐ সাধ্যধর্মের সাধক হইতে পারে না। স্কুতরাং তোমার ঐ দৃষ্টান্তও ঐ হেতুর ঘারাই তোমার দাধ্যধর্মবিশিষ্ট বলিয়া দিদ্ধ করিতে হইলে, পূর্বের উহা দিদ্ধ না থাকায় উহা দৃষ্টাস্ত হইতে পারে না। এবং তোমার ঐ পক্ষ এবং হেতুও পূর্ব্বদিদ্ধ হওয়া অবেশুক। কিন্ত ঐ উভয়ও ভোমার উক্ত হেতুর দারাই দাধ্য হইতেছে। কারণ, তোমার দাধ্যধর্মের স্থায় তোমার ঐ পক্ষ বা ধৰ্মীও উক্ত অনুমানে বিশেষ্যরূপে বিষয় হইবে এবং তোমার উক্ত হেতুও তাহাতে উক্ত পক্ষের বিশেষণক্ষণে বিষয় হইবে। (উদয়নাচার্য্যের মতে হেতুবিশিষ্ঠ পক্ষেই সাধ্যধর্মের অনুমান হয়। উহারই নাম লিকোপধান মত )। স্কুতরাং উক্ত হেতু ও পক্ষের দিদ্ধির জন্মও উক্ত হেতুই প্রযুক্ত হওয়ায় অনুমান স্থাল সর্বাত্ত সাধাধ্যের ন্যায় হেতু এবং পক্ষও সাধ্য, উহাও সিদ্ধ নহে, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু পূর্ব্বিদিদ্ধ না হইলে কোন পদার্থ হেতু, পক্ষ ও দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। উক্তরূপে বাদীর অনুমানে হেত্ত্বিদ্ধি ও পক্ষানিদ্ধি বা আশ্রয়ানিদ্ধি এবং দুষ্টান্তানিদ্ধি দোষ প্রদর্শনই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। পূর্ব্বোক্ত "বর্ণ্যদমা" জাতিস্থলে প্রতিবাদী বাদীর দেই হেতু প্রযুক্ত উক্তরূপে বাদীর দৃষ্টান্তে এবং তাঁহার সেই হেতু ও পক্ষে সাধাত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন না। স্থতরাং "বর্ণাসমা" জাতি হইতে এই "দাধাসমা" জাতির ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। উক্তরূপ ভেদ রক্ষার জন্মই উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি "দাধ্যদমা" জাতির উক্তরূপই স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "বাদিবিনোদ" **গ্রন্থে** শঙ্কর মিশ্রও উক্ত মতেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষির স্থবে "উভয়দাধাত্বাৎ" এই বে বাকোর দ্বারা উক্ত "সাধাসমে"র অরূপ স্থৃচিত হইয়াছে, উহাতে "উভয়" শব্দের দ্বারা স্থাত্তর প্রথমোক সাধাৎল্মী অর্থাৎ পক্ষ এবং দৃষ্টান্ত, এই উভয়ই মহর্ষির বুদ্ধিন্ত বুঝা যায়। তাই ভাষাকার প্রভৃতি ঐরপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বরদরাজ তাঁহার ব্যাখ্যাত মতামুদারে উক্ত "উভয়দাধাত্বাচ্চ" এই বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অনুমানে সাধ্যধর্মই সাধ্য, এবং হেতু, পক্ষ ও দৃষ্টাস্ত সিদ্ধই থাকে। স্থুতরাং অনুমান স্থলে সিদ্ধ অংশ ও সাধ্য অংশ, এই উভয়ই থাকে। ঐ উভয়ই স্থুত্তে °উভয়"শব্দের দারা মহর্ষির বৃদ্ধিন্ত। এবং "চ" শব্দের দারা প্রথমোক্ত ধর্মবিকলের সমূচ্চেইই মহর্ষির অভিমত। পুর্ব্বোক্ত সিদ্ধ ও সাধ্য, এই উভয়ের সিদ্ধসাধ্যত্বই এখানে মহর্ষির অভিমত ধর্মবিকল্প। তাহা হইলে বুঝা ধায় যে, অনুমান স্থলে সিদ্ধ অংশ ও সাধ্য অংশ, এই উভয়ের সাধ্যত্ব প্রযুক্ত এবং ঐ উভয়ের সিদ্ধত্ব ও সাধ্যত্ব, এই ধর্মবিকল্প প্রযুক্ত "সাধ্যসম" প্রতিষেধ হয়। ফল কথা, অনুমান স্থলে বাদীর সাধাধর্ম্মের ত্যায় হেতু প্রভৃতি সিদ্ধ পদার্থেও বাদীর দেই হেতুপ্রযুক্ত সাধ্যত্বের আপত্তি প্রকাশ করিলে সেধানে "সাধ্যমন" প্রতিষেধ হইবে, ইহাই স্থত্তে "উভয়সাধ্যজ্ঞত" এই বাক্যের দ্বারা কথিত হইয়াছে। ব্রত্তিকার বিশ্বনাথও উক্ত মতান্মদারেই "দাধ্যদমা" জাতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্ত তিনি স্থতোক্ত "উভয়" শব্দের দারা বাদীর পক্ষ ও দৃষ্টাস্তকেই গ্রহণ করিয়া, শেষে নিথিয়াছেন, "তদ্ধর্মো। হেছাদিঃ"। স্থত্তে কিন্তু "উভয়" শব্দের পরে "ধর্মা" শব্দের প্রয়োগ নাই। বৃত্তিকার মহর্ষির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, বাদীর অনুমান প্রয়োগ দারা সাধ্য পদার্থই তাঁহার অনুমানের বিষয় হইয়া থাকে। স্কুতরাং বাদীর পক্ষ এবং ( উদয়নাচার্য্যের মতে ) হেতৃও অহুমানের বিষয় হওয়ায় ঐ উভয়ও সাধাত্ব স্থাকার্য। এবং হেতৃ পর্নার্থ উক্তরূপ সাধাত্ব স্থাকার্য্য হইলে দেই হেতৃ বিশিষ্ট দৃষ্টান্তও সাধান্ত স্থাকার্য। উক্তরূপ প্রতিবাদী বাদীর পক্ষ, হেতৃ ও দৃষ্টান্তেও সাধাত্ব বা সাধাত্বলাতার আপত্তি প্রকাশ করিলে, দেখানে ঐ উত্তর "সাধ্যসমা" জাতি হইবে। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর অভিপ্রায় এই য়ে, বাদীর ঐ পক্ষ প্রভৃতি পূর্ক্ষিদ্ধ পদার্থ হইলে, উহা তাঁহার অনুমানের বিষয় হইতে পারে না। কারণ, পূর্ক্ষিদ্ধ পদার্থ বাদীর অনুমান-প্রয়োগ-সাধাত্ব থাকিতে পারে না। স্বতরাং ঐ পক্ষ প্রভৃতি পদার্থও যে বাদীর সাধাধর্মের স্থায় পূর্ক্ষিদ্ধ নহে, কিন্তু সাধ্য, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। স্কৃতরাং বাদীর উক্ত অনুমানে পক্ষাদিদ্ধি বা আশ্রয়াদিদ্ধি প্রভৃতি দোষ অনিবার্য্য। কারণ, বাহা পূর্ক্ষিদ্ধ পদার্থ নহে, তাহা পক্ষ, হেতৃ ও দৃষ্টাস্ত হইতে পারে না, ইহা বাদীও স্বীকার করেন। বৃত্তি কার প্রভৃতির মতে স্থ্রে "সাধ্যসম" এই নামে "সাধ্য" শব্দের হারা সাধ্যত্ব ধর্ম্মই বিবক্ষিত। পূর্ব্বোক্তরূপ সাধ্যত্ব প্রযুক্ত সম, এই অর্থেই "সাধ্যসম" নামের প্রয়োগ ইইয়াছে॥ ৪॥

ভাষ্য । এতেষামূত্রং—

অনুবাদ। এই সমস্ত প্রতিষেধের অর্থাৎ পূর্ববসূত্রোক্ত "উৎকর্ষসম" প্রভৃতি ষড়্বিধ প্রতিষেধের উত্তর—

### সূত্র। কিঞ্চিৎসাধর্ম্যাত্রপসংহার-সিদ্ধের্টের্ধর্ম্যা-দপ্রতিষেধঃ॥৫॥৪৬৬॥

অনুবাদ। কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত উপসংহারের সিদ্ধিবশতঃ অর্থাৎ "যথা গো, তথা গবয়" ইত্যাদি উপমানবাক্য সর্ববিদ্ধ থাকায় বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত প্রতিষেধ হয় না।

ভাষ্য। অলভ্যঃ সিদ্ধস্য নিহ্নবঃ। সিদ্ধঞ্চ কিঞ্চিৎ সাধৰ্ম্যা-ছপমানং যথা গৌস্তথা গব্য় ইতি। তত্ৰ ন লভ্যো গোগবয়য়োৰ্ধৰ্ম-বিকল্পশ্চোদয়িতুং। এবং সাধকে ধর্ম্মে দৃষ্টান্তাদিসামর্থ্যযুক্তে ন লভ্যঃ সাধ্যদৃষ্টান্তয়োর্ধর্মবিকল্লাছৈধর্ম্মাৎ প্রতিষেধো বক্তুমিতি।

অনুবাদ। দিদ্ধ পদার্থের নিহ্ন ব অর্থাৎ অপলাপ বা নিষেধ লভ্য নহে। যথা—
কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত "যথা গো, তথা গবয়" এইরূপ উপমানবাক্য দিদ্ধ আছে।
দেই স্থলে গো এবং গবয়ের ধর্ম্মবিকল্প অর্থাৎ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম আশঙ্কা করিবার নিমিত্ত
লভ্য নহে। (অর্থাৎ উক্তরূপ উপমানবাক্য প্রয়োগ করিলে গবয়ও গোর স্থায়
সামাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট হউক ? এইরূপ আপত্তি প্রকাশ করা যায় না। কারণ, গো
এবং গবয়ের কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্তই "যথা গো, তথা গবয়" এইরূপ উপসংহার সিদ্ধ

হয় ) এইরূপ দৃষ্টান্তাদির সামর্থ্যবিশিষ্ট সাধক ধর্ম অর্থাৎ সাধ্য ধর্ম্মের ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট প্রকৃত হেতু প্রযুক্ত হইলে সাধ্যধর্মী ও দৃষ্টান্তের ধর্ম্মবিকল্পরূপ বৈধর্ম্মা-প্রযুক্ত প্রতিষেধ বলিবার নিমিত্ত লভ্য হয় না ( অর্থাৎ পূর্ববসূত্রোক্ত "উৎকর্ষসমা" প্রভৃতি জাতির প্রয়োগন্থলে প্রতিবাদী বাদীর পক্ষ ও দৃষ্টান্তের ধর্মবিকল্পরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যে প্রতিষেধ করেন, তাহা হইতে পারে না। কারণ, বাদীর পক্ষ ও দৃষ্টান্তের কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্য থাকিলেও অনেক বৈধর্ম্ম্যও স্বীকার্য্য )।

টিপ্ননা। পূর্বাস্থ্রের দারা "উৎকর্ষনম" প্রভৃতি যে যড়্বিধ প্রতিষ্ণের লক্ষণ স্থাচিত হইরাছে, উহার পরীক্ষা করা অর্থাৎ ঐ সমস্ত জাতি যে অসহত্তর, তাহা যুক্তির দারা প্রতিপাদন করা আবেশুক। তাই মহর্ষি পরে এই ফ্রের দারা পূর্বাফ্রেরেজ বড়্বিধ জাতির থণ্ডনে যুক্তি বলিয়াছেন এবং পরবর্তী স্ত্রের দারা পূর্বাফ্রেরেজ "বর্ণ্যদমা", "অবর্ণাসমা" ও "সাধাসমা" জাতির থণ্ডনে অপর যুক্তিবিশেনও বলিয়াছেন। তাৎপর্যাটী কাকার বাচম্পতি মিশ্র এবং উদ্দর্শাচার্যা, বরদরাজ, বর্দ্ধমান উপাধাার এবং বৃত্তিকার বিশ্বনাওও এই কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু "ভারমজ্বরী"কার জয়স্ত ভট বলিয়াছেন যে, এই ফ্রে দারা পূর্বাস্ত্রোক্ত "উৎকর্ষদম" প্রভৃতি পঞ্চবিধ প্রতিষ্ণেরের উত্তর কথিত হইরাছে এবং পরবর্তী স্ত্রদারা পূর্বাস্থ্রোক্ত যন্ত "সাধাসমে"র উত্তর কথিত হইরাছে। পরে ইহা বুঝা যাইবে।

বরদরাজ প্রভৃতির মতে এই স্ত্তে "কিঞ্চিৎসাধর্ম্মা" শব্দের দ্বারা সাধ্যধর্ম বা অনুমের ধর্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সাধর্মাই বিবন্ধিত। স্মৃতরাং শেষোক্ত "বৈধর্ম্মা" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত বিপরীত ধর্ম অর্থাৎ সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তিশৃত্ত যে কোন ধর্মাই বিবন্ধিত বুঝা যায়। তাঃস্ত্তে নানা অর্থে "উপসংহার" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় স্তত্তে "উপসংহার" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়— প্রক্ত পল্পে প্রকৃত সাধ্যের উপসংহার অর্থাৎ নিজপক্ষ স্থাপন। তদন্ত্বারে এই স্ত্ত্তেও "উপসংহার" শব্দের দ্বারা সাধ্যধর্মের উপসংহারও বুঝা যায়। বরদরান্ধ প্রক্রেপেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন'। কিন্তু বুজিকার বিশ্বনাথ এই স্তত্তে "উপসংহার" শব্দের দ্বারা সাধ্যধর্ম্মই গ্রহণ করিয়াছেন'। অনুমানের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে যাহা উপসংহার" শব্দের দ্বারা সাধ্যধর্ম্মও বুঝা যাইতে পারে। তাহা হইলে স্ত্তার্থ বুঝা যায় যে, কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট যে সাধর্ম্মা বা প্রকৃত হেতু, তৎ প্রযুক্তই প্রকৃত সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তিশৃত্ত কোন ধর্ম্মান্তিবিশিষ্ট যে সাধ্যমান বিদ্ধাহর, অত্বব বৈধর্ম্ম্য অর্থাৎ সাধ্যম্মের ব্যাপ্তিশৃত্ত কোন ধর্মান্ত্রীয় অর্থাৎ সংখ্যান বিদ্ধাহর ব্যাপ্তিশৃত্ত কোন ধর্মান্ত্রীয় অর্থাৎ সাধ্যমের ব্যাপ্তিশৃত্ত কোন ধর্ম্মান্ত্রিকার করিছে সংখ্যান বিদ্ধাহর ব্যাপ্তিশৃত্ত কোন ধর্মান্ত্রিকার অর্থাৎ সংখ্যান বিদ্ধাহর ব্যাপ্তিশ্তুত কোন ধর্মান্ত্রিকার করিছি হয় ক্রাপ্তিবিশ্রার ব্যাপ্তিশৃত্ত কোন ধর্মান্তর্মান ক্রিছির স্বান্ধিকার ব্যাপ্তিশ্তত কোন ধর্মান্ত্রিকার ক্রিকার ক্রান্তিকার ক্রিকার বিদ্বান্ধ ব্যাপ্তিকার ক্রিকার বিদ্বান্ধিকার ব্যাপ্তিকার ক্রিকার স্থাক্ত কোন ধর্মান্ত্রিকার ক্রিকার ব্যাপ্তিকার বিদ্বান্ধ ব্যাপ্তিকার বিদ্বান্ধ ব্যাপ্তিকার বিদ্বান্ধ ব্যাপ্তিকার বিদ্বান্ধ ব্যাপ্তিকার ক্রিকার ক্রিকার স্বিকার বিশ্বনার ব্যাপ্তিকার বিশ্বনার ক্রিকার ক্রিকার ক্রিকার ক্রিকার ব্যান্ধ বিশ্বনার ক্রিকার ক্রিকার ক্রিকার ক্রিকার ক্রিকার বিশ্বনার ক্রিকার ক্রিকার বিশ্বনার ক্রিকার ক্রিকার

১। "কিঞ্চিৎসাধর্মাদ্"বাাপ্তাৎ সাধোপসংহারে সিদ্ধে "বৈধর্মা।"নবাাপ্তাৎ ক্তশ্চিদ্ধর্মাৎ প্রতিষেধো ন ভবতীতার্থঃ।" —ভার্কিকয়কা।

২। "কিঞ্চিংসাধর্মাৎ" সাধর্মাবিশেবাৎ বাাপ্তিমহিতাৎ, "উপসংহার-সিদ্ধেঃ" সাধাসিদ্ধেঃ, বৈধর্মাদেতদ্বিপরীতাৎ বাাপ্তিনিরপেক্ষ, মাধর্ম মাত্রাৎ ভবতা কৃতঃ প্রতিষেধ্যে ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। অভ্যথা প্রমেশ্বরূপাসাধকসাধর্মাৎ কৃদ্ধবামপাস্মাক্ স্তাদিতি ভাষঃ।—বিশ্বনাগর্জি।

প্রযুক্ত প্রতিষেধ হয় না। তাৎপর্য্য এই বে, পূর্ব্বোক্ত "উৎকর্ষদমা" প্রভৃতি জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী যে প্রতিষেধ করেন, তাহা দিল্ধ হইতে পারে না। কারণ, তাঁহার অভিমত কোন হেতুই ঐ দমস্ত স্থলে তাঁহার দাধাপর্যের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট নহে, কিন্তু ব্যাপ্তিশৃত্য বিপরীত ধর্ম। ঐরপ বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত কিছুই দিল্ধ হয় না। তাই মহিষ বিলিগছেন,— 'বৈধর্ম্যাদপ্রতিষেধঃ"।

কিন্তু এখানে প্রণিধান করা আবশ্যক যে, প্রথমোক্ত "সাধর্ম্মাসমা" ও "বৈধর্ম্মাসমা" জাতির খণ্ডনের জন্ম মহর্ষি পুর্ব্বে "গোত্বাদগোসিদ্ধিবতং সিদ্ধি:" এই তৃতীয় স্থতের দ্বারা যে যুক্তি বলিয়াছেন, তাহাই আবার এই স্থত্তের দ্বারা অন্য ভাবে বলা অনাবশ্রক; পরস্ক পূর্ব্বস্থত্তোক্ত "উৎকর্ষণমা" প্রভৃতি জ্বাতির খণ্ডনের অনুকূল অপর বিশেষ যুক্তিও এখানে বলা আবশুক। তাই ভাষ্যকার অন্ত ভাবে এই স্থাত্তর তাৎপর্যা ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, দিন্ধ পদার্থের নিহ্নব অর্থাৎ অপলাপ বা নিষেধ লভ্য নছে। অর্থাৎ সর্ব্বসিদ্ধ পদার্থের নিষেধ একেবারেই অসম্ভব, উহা অলীক। ভাষ্যকার এই ভাব ব্যক্ত করিতেই "অশক্যঃ" এইরূপ বাক্য না বলিয়া, "অলভ্যঃ" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। যাহা অলীক, তাহা নিষেধের জন্ম কভাই হইতে পারে না। ভাষাকার পরে মহর্ষির স্থত্তামুদারে উদাহরণ দারা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কথা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, কিঞ্চিৎদাধর্ম্ম্য-প্রযুক্ত "বথা গো, তথা গবয়" এইরূপ উপমানবাক্য দিদ্ধ আছে অর্থাৎ উহা দর্বাদিদ্ধ। উক্ত স্থলে গো এবং গ্রয়ের ধর্মবিকল্প আপাদন করিবার নিমিস্ত লভা নহে। অর্থাৎ উক্ত বাকা প্রয়োগ করিলে, দেখানে গবয়ে গোর সমস্ত ধর্মের আপত্তি প্রকাশ করা যায় না। কারণ, কিঞ্চিৎ সাধর্ম্য প্রযুক্তই "মথা গো, তথা গবয়" এইরূপ বাক্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে। গবয়ে গোর সমস্ত ধর্ম থাকে না, উহা অসন্তব। বার্ত্তিককার ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, "যথা গো, তথা গবয়," এইরূপ বাক্য বলিলে গোর সমস্ত ধর্মই গবয়ে আছে, ইহা বুঝা যায় না। কারণ, বক্তার ভাহাই বক্তব্য হইলে, উক্ত বাক্যে "যথা" ও "তথা" শব্দের প্রয়োগ হইত না, কিন্ত "গোপদার্থই গবর" এইরপই প্রয়োগ হইত। ফল কথা, ভাষাকার এই স্থত্তের "কিঞ্চিৎসাধর্ম্মাত্রপসংহার্দিদ্ধে" এই অংশকে পুর্ব্বোক্তরূপ দৃষ্টান্তফুচক বলিয়া সূত্রোক্ত "উপসংহার" শব্দের বারা "যথা গো, তথা গবয়" এইরূপ উপমানবাক্যই এখানে মহর্ষির অভিমত দৃষ্টান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষ্যকার উক্ত দৃষ্টান্তামুদারে মহর্ষির মূল বক্তব্য সমর্থন করিতে পরে স্থাত্তের শেষোক্ত অংশের তাৎপর্য্য ব্যাঝ্যা ক্রিতে বলিয়াছেন যে, এইক্লপ দৃষ্টান্তাদির সামর্থাবিশিষ্ট অর্থাৎ দৃষ্টান্তাদির দ্বারা বাহা সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট বলিয়া নিশ্চিত, এমন সাধক ধর্ম (হেতু) প্রাযুক্ত হইলে, সেধানে বাদীর সাধ্যধর্মী ও দৃষ্টান্তের ধর্মবিকল্প অর্থাৎ নানা বিরুদ্ধ ধর্মারূপ বৈধর্ম্মাপ্রযুক্ত প্রতিষেধ বলিবার নিমিত্তও লক্তা নহে। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত "উৎকর্ষদন।" প্রভৃতি জাতির প্রয়োগ হলে প্রতিবাদী বাদীর সাধাধর্মী ও দৃষ্ঠাস্ত পদার্থের নানা বিরুদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়া, তংপ্রযুক্ত লে প্রতিষেধ করেন, তাহা করা যায না। কারণ, দৃষ্টান্ত পদার্থ সর্কাংশেই দাধাৎক্ষীর সমানধর্মা হয় না। এমন "ষ্থা গো, তথা গ্রন্ত" এই উপনানবাকা প্রয়োণ করিলে, দেখানে গোপদার্থে গ্রয়ের সমস্ত ধর্মের আপত্তি প্রকাশ করা যায় না, एক্রপ মন্ত্রমান কলে বাদীর সাধ্যধর্মীতে তাঁহাব দুঠান্তপত সমস্ত ধর্মের আপত্তি প্রকাশ করা ধার না। কারণ, ঐ দৃষ্টান্ত পদার্থে যে ধর্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতু বিদামান থাকে, তদ্বারা সাধ্যধৰ্মীতে সেই ব্যাপক ধৰ্মই সিদ্ধ হয় ; তদ্ভিন্ন ধৰ্ম সিদ্ধ হয় না। বাৰ্ত্তিককাৰ মহৰ্ষিৰ বক্তব্য ৰুঝাইতে বলিয়াছেন যে, "শংকাহনিতাঃ উৎপত্তিধর্মকত্বাৎ ঘটবৎ" এইরূপ প্রয়োগ করিলে, ঘটের সমস্ত ধর্মাই শব্দে আছে, ইহা বলা হয় না। কিন্ত যে পদার্থ যাহার সাধক অর্থাৎ বাংপ্তিবিশিষ্ট ধর্ম, সেই পদার্থই ভাহার সাধন হয়। উপনয়বাক্যের ছারা সাধ্যংশ্রী বা পক্ষে সেই সাধন বা প্রকৃত হেতর উপসংহার করা হয়। উক্ত হলে উপনয়বাক্যের দ্বারা শক্তে অনিত্যত্তের ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট উৎপত্তিধর্ম্মকত্ম হেতুর উপসংহার করিলে, তথন উক্ত অনুমানের দ্বারা শব্দে ঘটের ধর্ম্ম অনিতাত্বই দিদ্ধ হয়-ক্সপাদি দিদ্ধ হয় না। কারণ, ঐ হেতু রূপাদি সমস্ত পদার্থের ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট নছে ৷ ফলকথা, প্রতিবাদী হেতু পদার্থের স্বরূপ না ব্বিয়াই পূর্ব্বোক্ত "উৎকর্ষসম।" প্রভৃতি জাতির প্রয়োগ করেন, ইহাই বার্ত্তিককারের মতে মহর্ষির মূল বক্তব্য। তাই বার্ত্তিককার এথানে প্রথমেই বলিয়াছেন,—"ন হেত্বধাপরিজ্ঞানাদিতি স্ত্রার্থঃ"। মূল কথা, পূর্ব্বস্থাক্ত "উৎকর্ষদমা" প্রভৃতি ষ্ডু বিধ ছাতিই অস্তুভর। কারণ, ঐ সমস্ত জাতির প্রয়োগ স্থাল প্রতিবাদী বাদীর সাধ্যধর্মী বা পক্ষকে তাঁহার দৃষ্টাস্তের সর্ব্বাংশে সমানধর্মা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না এবং তাঁহার সাধ্য বা আপাদ্য ধর্মের ব্যাপ্তিশৃক্ত কোন ধর্মকে হেতুরূপে গ্রহণ করিতে পারেন না। সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুই প্রকৃত হেতু। উপনয়বাক্যের দারা সাধ্যধর্মী বা পক্ষে উক্তরূপ প্রকৃত হেতুরই উপদংহার হয়। স্মৃতরাং তাহার ফলে দাধাধর্মীতে দেই হেতুর ব্যাপক সাধাধৰ্মই সিদ্ধ হইয়া থাকে। মহৰ্ষি প্ৰথম অধ্যায়ে উপনয়স্থত্ত যদ্বারা সাধাধৰ্মীতে প্রকৃত হেতুর উপসংহার হয়, এই অর্থে উপনয়বাক্যকেও 'উপসংহার" বলিয়াছেন (প্রথম খণ্ড, ২৭২— ৩০ পূর্চা দ্রম্ভিরা )। কিন্তু ভাষ্যকার এই স্থুত্তে 'উপদংহার" শব্দের হারা উপমানবাক্যকেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং উহাকে সিদ্ধ বলিয়াছেন, ইহা পুর্বের বলিয়াছি। জয়ন্ত ভটের যাথ্যার দ্বারাও ভাষ্যকারের ঐ তাৎপর্য্য বুঝা যায়?। পূর্ব্বোক্ত উপমানবাক্যেও "তথা" শব্দের দ্বারা সমান ধর্ম্মের উপদংহার হইয়া থাকে! হিতীয় অধ্যায়ে উপমান পড়ীক্ষায় "তথেত্যুপদংহারাৎ" (২া১৷৪৮) ইতাাদি স্থাত্র মহর্ষি নিজেও তাহা বলিয়াছেন। স্কুতরাং উক্তরূপ তাৎপর্য্যে ( যদহারা সমান ধর্মের উপসংহার হয়, এই আর্থে) এই ফুত্রে "উপসংহার" শক্তের দ্বারা পুর্ব্বোক্ত উপমানবাক্যও বুঝ। যাইতে পারে। €।

# সূত্র। সাধ্যাতিদেশক দৃষ্টান্তোপপত্তেঃ ॥৬॥৪৬৭॥

অনুবাদ। এবং সাধ্যধর্মীর অভিদেশপ্রযুক্ত দৃষ্টান্তের উপপত্তি হওয়ায় প্রতিষেধ হয় না।

১। কিঞ্চিপাধর্মাত্রপদংহার: দিধাতি, "যথা গৌরেবং গ্রন্ধ" ইতি।—ভাষুমঞ্জরী।

ভাষ্য। যত্র লোকিক-পরীক্ষকাণাং বুদ্ধিসাম্যং, তেনাবিপরীতো-হর্থোহভিদিশ্যতে প্রজ্ঞাপনার্থং। এবং সাধ্যাভিদেশাদ্দৃষ্টান্ত উপপদ্য-মানে সাধ্যত্বমনুপপন্নমিতি।

অনুবাদ। যে পদার্থে লোকিক ও পরীক্ষক ব্যক্তিদিগের বুদ্ধির সাম্য আছে, অর্থাৎ যাহা বাদী ও প্রতিবাদী, উভয়েরই সম্মত প্রমাণনিদ্ধ পদার্থ, সেই (দৃষ্টান্ত) পদার্থবারা প্রজ্ঞাপনার্থ অর্থাৎ অপরকে বুঝাইবার জন্ম অবিপরীত পদার্থ (সাধ্যধর্মী) অতিদিষ্ট হয় অর্থাৎ সিদ্ধ দৃষ্টান্ত দারা উহার অবিপরীত ভাবে সাধ্যধর্মী বা পক্ষে সেই দৃষ্টান্তগত ধর্ম কথিত বা সমর্থিত হয়। এইরূপ সাধ্যাতিদেশ প্রযুক্ত দৃষ্টান্ত উপপদ্যমান হওয়ায় (তাহাতে) সাধ্য উপপদ্ম হয় না।

িপ্পনী। জন্মন্ত ভটের মতে এই স্ত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত "নাধানম" নামক প্রতিষ্পেরেই উত্তর কথিত হইরাছে, ইহা পূর্ব্বে বিলিয়াছি। বস্তুতঃ পূর্ব্বোক্ত "দাধানম" প্রতিষ্পের স্থলে প্রতিবাদী বাদীর দৃষ্টান্ত পদার্থে যে নাধান্ত্বর আপত্তি প্রকাশ করেন, এই স্ত্রের দ্বারা দেই নাধান্ত্রের থণ্ডন-পূর্ব্বক উক্ত প্রতিষ্পের থণ্ডন করা হইরাছে, ইহা ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারাও সরলভাবে ব্যাখ্যার। কিন্তু ইহার দ্বারা দৃষ্টান্ত পদার্থ যে, বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের মতেই নিশ্চিত সাধ্যধর্ম-বিশিষ্ট এবং বাদীর সাধ্যধর্মী বা পক্ষ উহার বিপত্তীত অর্থাৎ দন্দিগ্রসাধান্ক, ইহাও সমর্থিত হওয়ায় ফলতঃ এই স্ত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত "বর্ণ্যদমা" ও "অর্থ্যদমা" জাতিরও বণ্ডন হইরাছে, ইহাও স্বাধার্য। কারণ, বাদীর দৃষ্টান্ত পদার্থ নিশ্চিতসাধ্যক বলিয়া স্বীকার্য্য হইলে, প্রতিবাদী ভাহাতে বর্ণান্ত কর্থাৎ দন্দিগ্রসাধ্যক বলিয়া স্বীকার্য্য হইলে ভাহাতে অর্ণান্ত মর্থাৎ, নিশ্চিতসাধ্যকত্বের আপত্তি সমর্থন করিতে পারেন না এবং বাদীর দাধ্যধর্মী বা পক্ষ দন্দিগ্রসাধ্যক বলিয়া স্বীকার্য্য হইলে ভাহাতে অর্ণান্ত মর্থাৎ, নিশ্চিতসাধ্যকত্বেরও আপত্তি সমর্থন করিতে পারেন না। এই জন্তই বাচম্পতি নিশ্র প্রভৃতি এখানে বলিয়াছেন যে, এই স্থ্র দ্বারা মহর্ষি "বর্ণান্যমা", "অর্ণ্যদমা" ও "গাধ্যনমা" জাভির বণ্ডনার্থ অপর যুক্তিবিশেষ বলিয়াছেন।

শ্বশেষে পূর্বস্ত্রের শেষোক্ত "অপ্রতিষেধঃ" এই পদের অনুবৃত্তি করিয়া স্ত্রার্থ বৃঝিতে ছইবে — সাধাধর্মী বা পক্ষ। ঐ সাধাধর্মী বা পক্ষ দুষ্টান্ত ছারা অবিপরীতভাবে অর্থাৎ উহার তুল্যভাবে সাধাধর্মের সমর্থনই এখানে ভাষাকারের মতে "সাধাতিদেশ"। তাই ভাষাকার ব্যাখ্যা করিচাছেন যে, যে পদার্থে লৌকিক ও পরীক্ষক ব্যক্তিদিগের বৃদ্ধির সাম্য আছে অর্থাৎ মহর্ষি এখন অধ্যায়ে "লৌকিকপরীক্ষকানাং যিসিয়র্থে বৃদ্ধিসামাং স দৃষ্টান্তঃ" (১।২৩) এই স্থ্র ছারা যেরূপ পদার্থকৈ দৃষ্টান্ত বিলিয়াছেন, তদ্হারা উহার অবিপরীত পদার্থ অর্থাৎ উহার অবিপরীত ভাবে (তুল্যভাবে) সাধাধর্মী বা পক্ষ অতিদিষ্ট হয়। উক্তর্মপ "সাধ্যাতিদেশ"প্রযুক্ত দৃষ্টান্তের উপপত্তি হওয়ার তাহাতে সাধ্যত্বের উপপত্তি হওয়ার তাহাতে সাধ্যত্বের স্বাধ্যত্বের বা। অর্থাৎ যাহাতে সাধ্যত্বের স্বাধ্যতিব্যান না। স্বত্রাং তাহাতে সাধ্যত্বের ব্যাধ্য হারতে পারে না। স্বত্রাং তাহাতে সাধ্যত্বের

আপত্তি করা বায় না : জয়ন্ত ভটের ব্যাখ্যার দারাও ভাষাকারের এরূপ তাৎপর্যা বুঝা বার<sup>9</sup>। ফলকথা, "লৌকিকপরীক্ষকাণাং যক্ষিনর্থে বৃদ্ধিদামাং" ইত্যাদি স্থত্তের দ্বারা বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই দল্মত প্রমাণ্দিদ্ধ পদার্থকেই দুষ্টান্ত বলা হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, ২২০/২) পূষ্ঠা দ্রষ্টবা)। স্তুতরাং অমুমান স্থলে বাদীর কথিত দৃষ্টান্ত পদার্থে তাঁহার দাধ্যধর্ম নিশ্চিত অর্থাৎ বাদীর স্থায় প্রতিবাদীরও উহা স্বীকৃত, ইহা স্বীকার্য্য, নচেৎ উহা দুষ্টাস্কুই হয় না। পুর্ব্বোক্ত "আত্মা স্ক্রিয়:" ইত্যাদি প্রয়োগে বানী লোষ্ট দুষ্টান্ত দারা অবিপরীত ভাবে অর্থাৎ বথা লোষ্ট, তথা আত্মা, এই প্রকারে এবং "শব্দোহনিতাঃ" ইত্যাদি প্রয়োগে বট দৃষ্টান্ত দারা "যথা বট, তথা শব্দ" এই প্রকারে তাঁহার সাধ্যধর্মী বা পক্ষ মাত্রা ও শব্দকে অভিদেশ করেন অর্থাৎ উহাতে তাঁহার দাধাধর্ম সক্রিয়ত্ব ও অনিত্যত্বের সমর্থন করেন। সিদ্ধ পদার্থের বারাই অসদিদ্ধ পদার্থের ঐক্লপ অতিদেশ হয়। অণিদ্ধ পদার্থের দারা ঐক্লপ অতিদেশ হয় না, হইতেই পারে না। স্কৃতরাং উক্তরূপ অভিদেশপ্রযুক্ত প্রভিপন্ন হয় যে, বাদীর ঐ সমস্ত দৃষ্টান্ত পদার্থ নিশ্চিত-সাধ্যক বলিয়া সর্ব্ধদন্মত। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত "আত্মা সক্রিয়ঃ" ইত্যাদি প্রয়োগে লোষ্ট যে সক্রিয়, এবং "শব্দোহনিতাঃ" ইত্যাদি প্রয়োগে ঘট যে অনিতা, ইহা প্রতিবাদীরও স্বীকৃত। এবং উক্ত স্থলে বাদীর সাধাহর্মী বা পক্ষ বে আত্মা ও শব্দ, তাহা অনিদ্ধ অর্থাৎ সন্দিশ্ধসাধাক, ইহাও প্রতিবাদীর স্বীকৃত। স্মৃতরাং প্রতিবাদী আর উক্ত স্থলে ঐ সমস্ত দুষ্ঠান্তকে "বর্ণ্য" অর্থাৎ সন্দিগ্ধসাধ্যক বলিয়া এবং হেতু প্রভৃতি অবয়ব ধারা সাধ্য বলিয়া আপত্তি প্রকাশ করিতে পারেন না এবং বাদীর সাধাংশ্র্যা আত্মা ও শব্দ প্রভৃতিকে বাদীর দৃষ্টান্তের ন্সায় "অর্থাৎ নিশ্চিতসাধ্যক বলিয়াও আপত্তি প্রকাশ করিতে পারেন না। "তার্কিকরক্ষা"কার বহদরাজও এই স্থান্তের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে লিখিয়াছেন' যে, যে পদার্থপ্রযুক্ত মন্তত্র অর্থাৎ সাধ্যধর্মীতে সাধ্যধর্ম অতিদিষ্ট হয়, তাহা দৃষ্টান্ত। দিদ্ধ পদার্থ দ্বারাই অদিদ্ধ পদার্থের অভিদেশ হইয়া থাকে। স্বতরাং দৃষ্টান্ত দিদ্ধ পদার্থ, কিন্তু পক্ষ সাধ্য পদার্থ, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, পক্ষ ও দুষ্টান্ত, এই উভয় পদার্থ ই দিদ্ধ অথবা দাধ্য পদার্থ হইলে দুষ্টান্ত দাষ্ট্রান্তিকভাবের ব্যাঘাত হয়। অর্থাৎ যে পদার্থের দৃষ্টান্ত কথিত হয়, তাহার নাম দাষ্টান্তিক। যেমন পুর্বোক্ত "আত্মা সক্রিয়ং" ইত্যাদি প্রয়োপে আত্মা দার্ছান্তিক, লোষ্ট উহার দুষ্টান্ত। "শব্দোহনিতাঃ" ইত্যাদি প্রয়োগে শব্দ দাষ্টান্তিক, ঘট উহার দৃষ্টান্ত। উক্ত স্থলে আত্মা সক্রিয়ত্বরূপে এবং শব্দ অনিভাত্ত রূপে সাধ্য পদার্থ, এ জন্ম উহা দাষ্টান্তিক। এবং নোষ্ট স্ক্রিয়ন্তরূপে এবং ঘট অনিত্যন্তরূপে

<sup>&</sup>gt;। "লৌকিকপরীক্ষকাণাং যশ্মিরর্থে বুদ্ধিনামাং স দৃষ্টান্তঃ,—তেনাবিপরীততয়া শংকাহতিদিশুতে,—যথা ঘটঃ প্রয়োনস্তরীয়কঃ সন্ধনিতঃ এবং শক্ষোহপীতি ইত্যাদি।—ভায়মঞ্জরী।

২। মতঃ মাধ্যপ্রেখিত আতি নিগতে সাদৃষ্ঠাতঃ। সিংদ্ধন চাতিদে: পা ভব তাসিদ্ধ তেতি আহ্বাৎ সিংদ্ধা দৃষ্ঠাতঃ। শক্ষান্ত সাধ্যপ্রেকা, তেতি আহ্বাং সিদ্ধান্ত সাধ্যপ্রকান কর্মান্ত সাধ্যপ্রকান কর্মান্ত সাধ্যপ্রকান জন্ম কর্মান্ত স্থান্ত স্থান্ত স্থান্ত স্থান্ত সাধ্যপ্রকান সাধ্যপ্রকান কর্মান্ত স্থান্ত সাধ্যপ্রকান কর্মান্ত সাধ্যপ্রকান কর্মান্ত সাধ্যপ্রকান কর্মান্ত সাধ্যপ্রকান কর্মান্ত সাধ্যপ্রকান সাধ্য

দিদ্ধ পদার্থ, এ জন্ম উক্ত স্থলে উহা দৃষ্টান্ত। উক্ত স্থলে লোষ্ট ও ঘট এরপে সিদ্ধ পদার্থ না হইলে দৃষ্টান্ত হইতে পারে না এবং আত্মা ও শব্দ ঐরপে সাধা না হইলা সিদ্ধ হইলে, উহা দাষ্টান্তিক হইতে পারে না। বরদরাজের ব্যাখ্যায় স্থ্রোক্ত "সাধ্য" শব্দের অর্থ সাধ্যধর্ম এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা সাধ্যধর্মী বা পক্ষে ঐ সাধ্যধর্মের অতিদেশই স্থ্রোক্ত "সাধ্যাতিদেশ", ইহাই বুঝা যায়। কিন্তু উহার উক্ত ব্যাথ্যান্ত্রপারেও ভাঁহার পূর্ব্বক্থিত বাদীর হেতু পদার্থে সাধ্যত্বের খণ্ডন বুঝা যায় না এবং মহর্ষির এই স্থা দ্বারাও ভাহা বঝা যায় না।

ইতিকার বিশ্বনাথ কন্তকল্পনা করিয়া, স্ত্রোক্ত "দৃষ্ঠান্ত" শব্দ দারা দৃষ্ঠান্তের স্থান্ন পক্ষণ্ড বাাখ্যা করিয়া, দৃষ্ঠান্ত ও পক্ষ উভরেই প্রতিবাদীর পূর্ব্বোক্ত আপন্তির খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু এখানে জাঁহার জিরপ বাাখ্যা প্রয়াদের কোন প্রয়োজন বুঝা নায় না এবং উহা প্রকৃত্তার্থ বাাখ্যা বলিয়াও মনে হয় না। দে যাহা হউক, মৃল কথা, পূর্ব্বোক্ত "উৎকর্ষদমা" প্রভৃতি ষড় বিধ জাতিও যে শুস্কর, ইহা স্মাকার্য্য। কারণ, প্রতিবাদী অনুমানের পক্ষ ও দৃষ্ঠান্ত প্রভৃতির দর্বাদিদ্ধ লক্ষণ এবং পূর্ব্বোক্ত সমন্ত যুক্তির অপলাপ করিয়া নিজের ক্ষিত্র প্র সমন্ত যুক্তির দারা পূর্ব্বোক্তরকাপ প্র সমন্ত আপত্তি প্রকাশ করিয়া, বাদার অনুমানে প্র সমন্ত অসহা দোষের উদ্ভাবন করিলে, তিনি বাদীর হেতু প্রভৃতি অথবা বাক্যের অসাধকত্ব সাধন করিতে যে অনুমান প্রয়োগ করিবেন, তাহাতেও তুল্যভাবে এক্ষণ সমন্ত আপত্তি প্রকাশ করা যায়;—তিনি তাহার প্রতিবাদ করিতে পারেন না। স্কতরাং তুল্যভাবে তাঁহার নিজের অনুমানও খণ্ডিত হওয়ায় তাঁহার প্র সমন্ত উত্তর্থ স্বাাঘাতকত্বই স্বাাঘাতকত্বকলাত আদারক ক্ষিত্র সাধারণ তুইত্বমূল। যুক্তাক্ষহীনত্ব এবং ম্যুক্ত অবেশর স্বাক্ষর প্রভৃতি যথাসন্তব অসাধারণ তুইত্বমূল। যুক্তাক্ষহীনত্ব এবং ম্যুক্ত অবেশর স্বাক্ষর প্রভৃতি যথাসন্তব অসাধারণ তুইত্বমূল। মহর্ষি তুই স্ত্রের দারা তাঁহার পূর্বোক্ত ভিৎকর্ষদমা" প্রভৃতি যড়বিধ জাতির সাধারণ তুইত্বমূল। মহর্ষি তুই স্ত্রের দারা তাঁহার পূর্বোক্ত ভিৎকর্ষদমা" প্রভৃতি যড়বিধ জাতির সপ্তম অক্স ঐ "মূল" স্বচনা করিয়াছেন, ইহা বৃবিতে হইবে ॥ ৬ ॥

উৎকর্ষদমাদিজাতিষ্ট্রপ্রকরণ সমাপ্ত॥২॥

### সূত্র। প্রাপ্য সাধ্যমপ্রাপ্য বা হেতোঃ প্রাপ্ত্যা-২বিশিষ্টত্বাদপ্রাপ্ত্যা২সাধকত্বাচ্চ প্রাপ্ত্যপ্রাপ্তিসমৌ॥ ৭॥৪৩৮॥

অনুবাদ। সাধ্যকে প্রাপ্ত হইয়া হেতুর সাধকত্ব, অথবা প্রাপ্ত না হইয়া সাধকত্ব, প্রাপ্তিপ্রযুক্ত (হেতু ও সাধ্যের) অবিশিষ্টত্ববশতঃ (৯) প্রাপ্তিসম এবং অপ্রাপ্তি-প্রযুক্ত্ (হেতুর) অসাধকত্ববশতঃ (১০) অপ্রাপ্তিসম প্রতিষেধ হয়। ( অর্থাৎ বাদীর হেতু ও সাধ্যধর্মের প্রাপ্তি (সম্বন্ধ) আচে, এই পক্ষে ঐ উভয়েরই বিভামানতা স্বীকার্য্য। নচেং ঐ উভয়ের সম্বন্ধ হইতেই পারে না। কিন্তু তাহা হইলে ঐ উভয়ের বিঅমানতারূপ অবিশেষবশতঃ সাধ্যসাধকভাব হইতে পারে না। প্রতিবাদী এইরূপে বাদীর হেতু ও সাধ্যধর্মের "প্রাপ্তি"প্রযুক্ত প্রভ্যবস্থান করিলে, তাহাকে বলে "প্রাপ্তিসম"। এবং হেতু ও সাধ্যধর্মের "প্রাপ্তি" অর্থাৎ কোন সম্বন্ধ নাই—এই পক্ষ গ্রহণ করিয়া প্রতিবাদী যদি বলেন যে, উক্ত পক্ষেও ঐ হেতু ঐ সাধ্যধর্মের সাধক হইতেই পারে না, তাহা হইলে অপ্রাপ্তিপ্রযুক্ত প্রতিবাদীর ঐ প্রভ্যবস্থানকে বলে অপ্রাপ্তিসম।)

ভাষ্য। হেতুঃ প্রাপ্য বা সাধ্যং সাধ্যমেদপ্রাপ্য বা, ন তাব**ৎ প্রাপ্য**, প্রাপ্ত্যামবিশিষ্টত্বাদসাধকঃ। ব্যাহ্যিকিদ্যমানয়োঃ প্রাপ্তে সত্যাং কিং কম্ম সাধ্যং সাধ্যং বা।

অপ্রাপ্য সাধকং ন ভবতি, নাপ্রাপ্তঃ প্রদীপঃ প্রকাশয়তীতি। প্রাপ্ত্যা প্রত্যবস্থানং প্রাপ্তিসমঃ। অপ্রাপ্তা প্রত্যবস্থানম্প্রাপ্তিসমঃ।

অনুবাদ। হেতু সাধ্যকে প্রাপ্ত হইয়া সাধন করিবে অশ্বা প্রাপ্ত না হইয়া সাধন করিবে। (কিন্তু) প্রাপ্ত হইয়া সাধন করিতে পারে না। (কারণ) প্রাপ্তি থাকিলে অর্থাৎ হেতুর সহিত সাধ্যের সম্বন্ধ থাকিলে অবিশিষ্টতাবশতঃ (ঐ হেতু) সাধক হয় না। (তাৎপর্য্য) বিদ্যমান উভয় পদার্থেরই প্রাপ্তি (সম্বন্ধ) থাকায় কে কাহার সাধক অথবা সাধ্য হইবে।

সাধ্যকে প্রাপ্ত না হইয়াও সাধক হয় না, ( যেমন ) অপ্রাপ্ত প্রদীপ প্রকাশ করে না অর্থাৎ প্রদীপ যে ঘটাদিদ্রব্যকে প্রকাশ করে, উহাকে প্রাপ্ত না হইয়া অর্থাৎ উহার সহিত সম্বন্ধ ব্যতীত উহা প্রকাশ করিতে পারে না। প্রাপ্তিপ্রযুক্ত প্রত্যব-স্থান (৯) প্রাপ্তিসম। অপ্রাপ্তিপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (১০) অপ্রাপ্তিসম।

টিপ্রনী। মহর্ষি এই ফ্রের দারা (১) প্রাপ্তিদম ও (১০) অপ্রাপ্তিদম নামক প্রতিষেধদরের লক্ষণ ফ্রনা করিয়াছেন। একই স্থলে এই উভয় প্রতিষেধ প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ "প্রাপ্তিদম"
প্রতিষেধের প্রয়োগ হইলে, দেখানে অন্ত পক্ষে "অপ্রাপ্তিদম" প্রতিষেধেরও প্রয়োগ হয়। এ জন্ত এই উভয় প্রতিষেদকে বলা হইয়াছে—"রুগনদ্ধবাহী"। তাই মহর্ষি এক ফ্রেই উক্ত উভয় প্রতিষেধের লক্ষণ বলিয়াছেন। ফ্রে "হেংডাঃ" এই পদের পরে "সাধকত্বং" এই পদের অধ্যাহার করিয় স্ত্রার্থ বুঝিতে হইবে'। অর্থাৎ সাধাধর্মকে প্রাপ্ত হইয়া হেত্র সাধকত্ব অথ্বা প্রাপ্ত না

<sup>&</sup>gt;। হেতোঃ সাধক্তমিতি শেবঃ।—তাকিকরকা। "হেতো"রিতি সাধক্তমিতি শেষঃ॥—বিশ্বনাথবৃত্তি।

হইয়া সাধকত্ব, ইহাই মহর্ষি প্রথমে এই স্থত্তের দারা বলিয়াছেন। তাই ভাষ্যকারও স্থত্তের ঐ প্রথম অংশের ব্যাথ্যা করিয়াছেন যে, হেতু সাধ্যকে প্রাপ্ত হইয়া সাধন করিবে অথবা প্রাপ্ত না হইয়া সাধন করিবে। স্থাত্র "সাধ্য"শব্দের অর্থ এখানে সাধাধর্ম অর্থাৎ অন্নুমের ধর্মা। "প্রাপ্তি" শব্দের অর্থ সম্বন্ধ। তাহা হইলে স্থান্তর ঐ প্রথম অংশের দ্বারা বুঝা বায় বে, যে সাধ্যধর্মা সাধন করিবার জন্ত যে হেতুর প্রয়োগ করা হয়, ঐ হেতু ঐ সাধ্যধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ অথবা অসম্বন্ধ, ইহার কোন এক পক্ষই বলিতে হইবে। কারণ, উহা ভিন্ন তৃতীয় আর কোন পক্ষ নাই। কিন্তু বাদী কোন অহমান প্রয়োগ করিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তোমার ঐ হেতু তোমার সাধ্যধর্মকে প্রাপ্ত হইয়া উহার সাধন করিতে পারে না। কারণ, ঐ হেতুর সহিত সাধাধর্মের প্রাপ্তি অর্থাৎ সম্বন্ধ থাকিলে ঐ হেতুর ভার ঐ সাধ্যধর্মও বিদামান আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে ৷ কারণ, উভন্ন পদার্থ বিদ্যমান না থাকিলে ভাহাদিগের পরম্পার সম্বন্ধ হইতেই পারে না। কিন্তু ধদি হেতুর স্থার সাধাধর্মাও পক্ষে বিদ্যামান আছে, ইহাই পূর্ব্বেই নিশ্চিত হয়, তাহা হইলে উহার অমুমান বার্থ। আর উহা পূর্বেনি নিশ্চিত না হইলেও হেতুও সাধাধর্মের বিদ্যমানতা যথন স্বীকার্য্য, তথন ঐ বিদ্যমানভারপ অবিশেষবশতঃ উহার মধ্যে কে কাহার সাধক বা সাধ্য ছইবে? ঐ সাধ্যধর্ম ও ঐ হেতুর সাধক কেন হয় না ! কলকথা, অবিশিষ্ট পদার্গন্তয়ের সাধ্য-সাধক-ভাব হইতে পারে না। প্রতিবাদী এইরূপে বাদীর হেতু ও সাধ্যধর্মের "প্রাপ্তি" পক্ষ গ্রহণ করিয়া, তৎপ্রযুক্ত উক্তরূপ প্রতাবস্থান করিলে, তাহার নাম "প্রাপ্তিদম" প্রতিষেধ। স্থাত্ত "প্রাপ্ত্যাহ-বিশিপ্তত্বাৎ" এই বাক্যের দারা মহর্ষি প্রথমে উহার লক্ষণ স্থতনা করিয়াছেন। এইরূপ হেতু সাধাধর্মকে প্রাপ্ত না হইয়াই সাধক হয়, এই পক্ষ গ্রহণ করিয়া প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তাহা হইলে ত উহা সাধক হইতেই পারে না। কারণ, ঐ হেতুর সহিত যাহার কোন সম্বন্ধই নাই, তাহার সাধক উহা কিরপে হইবে ? তাহা হইলে ঐ হেতু ঐ সাধাধর্মের ন্তায় উহার অভাবেরও সাধক হইতে পারে তাহা স্বীকার করিলে আর উহাকে ঐ সাধ্যের সাধক বলা যাইবে না। প্রতিবাদী এইরূপ বাদীর হেতুও সাধ্যধর্মের "অপ্রাপ্তি" পক্ষে তৎপ্রযুক্ত উক্তরূপে প্রত্যবস্থান করিলে তাহার নাম "অপ্রাপ্তিনম" প্রতিষেধ। সত্তে "অপ্রাপ্ত্যাহদাধকত্বাচ্চ এই বাক্যের দ্বারা মহর্ষি পরে ইহার লক্ষণ স্থচনা করিয়াছেন।

হেতু ও সাধাধর্মের প্রাপ্তিপক্ষে তৎপ্রযুক্ত ঐ উভয়ের বিদাননতাই অবিশেষ, ইহা এখানে বার্ত্তিককারও বলিয়ছেন। ভাষ্যকারের "দ্যোক্রিদানানয়োঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দারাও তাঁহারও উক্তরপ তাৎপর্য্য বৃঝা যায়। তাৎপর্য্যটীকাকারও উদ্দ্যোতকরের তাৎপর্য্য বৃাধাায় এখানে বলিয়ছেন যে, যাহা অসৎ অর্থাৎ অবিদানান পদার্থ, তাহাই সাধ্য হইরা থাকে। কিন্তু যাহা হেতুর সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, তাহা হেতুর ভায় বিদানান পদার্থ হওয়ায় সাধ্য হইতে পারে না। তাৎপর্যাটীকাকার পরে নিজে ইহাও বলিয়াছেন যে, যে পদার্থের সহিত যাহার প্রাপ্তি অর্থাৎ সম্বন্ধ হয়, তাহার সহিত দেই পদার্থের অভেদই হয়। যেমন সাগরপ্রাপ্ত গঙ্গান সহিত তথন সাগরের অভেদই হয়। স্কতরাং হেতু ও সাধাধর্মের প্রাপ্তি স্বাকার করিলে গঙ্গা-সাগরের ভায় ঐ

উভয়ের অভেনই স্বীকার্য্য হওরায় কে কাহার সাধ্য ও সাধন হইবে ? অভিন্ন পদার্থের সাধ্যদাধন-ভাব হইতে পারে না। কিন্তু হেতু ও সাধ্যের প্রাপ্তি স্বীকার করিলে উহা গঙ্গাদাগরের ন্যায় প্রাপ্তি নহে। স্কুতরাং তৎপ্রযুক্ত ঐ উভয়ের অভেন হইতে পারে না। সাগরপ্রাপ্ত গঙ্গারও সাগরের সহিত তত্ত: অভেদ হয় না। ভেন অবিনাশী পদার্থ। অক্ত জাতিবাদী বাদিনিরাদের জন্ম ঐরপও বলিতে পারেন। কিন্তু ভাষ্যকার প্রভৃতি ঐরপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন নাই। স্ত্রে মহর্ষিও "প্রাপ্তাহভেদাৎ" এইরূপ স্বন্ধাক্ষর বাক্য প্রয়োগ কেন করেন নাই ? ইহাও ডিস্তা করিতে হইবে।

মহানৈরাম্বিক উদয়নাচার্য্যের মতাত্মদারে "তার্কিকরক্ষা" গ্রন্থে বরদরাজ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, হেতু জ্ঞান সাধাধর্ম্মের জ্ঞাপক, সাধাধর্ম্ম উহার জ্ঞাপা। কিন্ত ঐ উভয়ের সম্বন্ধ স্বীকার্য্য হইলে সংযোগাদি সম্বন্ধ সম্ভব না হওয়ায় বিষয়-বিষ য়ভাব সম্বন্ধই স্বীকার্যা। অর্থাৎ হেতৃজ্ঞানের সহিত সাধাধর্মের বিষয়তা সহক্ষ আছে। তাহা হইলে দেই হেতৃজ্ঞানে হেতৃর ভার সাধাধর্ম ও বিষয় হওয়ায় উহাও হেতুর স্থায় পূর্বজ্ঞাত, ইহা অব্দ্র স্বীকার্য্য। স্কুতরাং পূর্বজ্ঞাতত্ব-বশতঃ ঐ উভয়েরই অবিশেষ হওয়ায় কে কাহার জ্ঞাপা ও জ্ঞাপক হইবে ৭ অর্থাৎ সাধ্যধর্ম পুর্বেই জ্ঞাত হইলেই উহা পরে হেতুজ্ঞানের জ্ঞাপা হুইতে পারে না। স্কুতরাং হেতুজ্ঞানও উহার জ্ঞাপক হইতে পারে না। প্রতিবাদী হেতু ও সাধ্যের প্রাপ্তিশক্ষে উক্তর্রপ দোনোদ্ভাবন করিলে "প্রাপ্তিদম" প্রতিষেধ হয়'। বরদরাজ "ক্ষতি" অর্থাৎ কার্য্যের উৎপত্তি এবং "জ্ঞপ্তি" এই উভয় পক্ষেই উক্ত দ্বিবিধ জাতির বিশদ ব্যাক্যা করিতে প্রথনে বলিয়াছেন যে, হেতু বা হেতুজ্ঞান, উহার কার্য্য অনুমিতিরূপ জ্ঞানকে প্রাপ্ত হইয়া উৎপন্ন করে অথবা প্রাপ্ত না হইয়া উৎপন্ন করে। প্রথম পক্ষে অমুমিতিরূপ কার্যোর সহিত উহার হেতুবা কারণের প্রাপ্তি অর্গাৎ সম্বন্ধবশতঃ ঐ কারণের স্তায় তাহার কার্য্য অন্তমিতিও পূর্বেই বিদ্যমান থাকে, ইহা স্থাকার্য্য। মচেৎ ঐ উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ সম্ভবই হয় না। কিন্তু তাহা হইলে অভুমান বাৰ্থ এবং ঐ হেতু দেই পূৰ্ক্ষিদ্ধ অভুমানৰূপ কার্বোর কারণও হইতে পারে না। এইরূপে কৃতি পক্ষে প্রতিবাদীর উক্তরূপ প্রতাবস্থান "প্রাপ্তিদম" প্রতিষেধ হয়, এবং উক্ত কারণ ও কার্য্যের কোন সম্বন্ধ নাই, এই পক্ষে পূর্ব্ববং "অপ্রাপ্তিসম" আহতিষেধও হয়। স্নতরাং এই স্তে "হেতু" শক্ষের দার। কারক অর্থাৎ জনক হেতু এবং জ্ঞাপক হেতু, এই ৰিবিধ হেতুই বিবক্ষিত এবং "দাধা" শব্দের দারাও কার্য্য ও জ্ঞাপ্য, এই উভয়ই বিবক্ষিত, ইছা বুঝিতে হইবে। মহর্ষির পরবর্ত্তা হুজের ছারাও ইহা বুঝা যায়। সেথানে বার্ত্তিক কারও ইহা বা**ক্ত** করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত জাতিদয়ের প্রয়োগস্থলে বাদীর হেতু বে হেতুই হয় না, ইহা সমর্থন করিয়া, বাদীর হেতুর অদিদ্ধি-নোষের উদ্ভাবনাই প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য বুঝা যায়। কিন্ত বরদরাজ বলিয়াছেন যে, উক্ত জাভিদ্বয়ের প্রয়োগস্থলে বাদীর হেতুতে বিশেষণের অদিদ্ধিই প্রতিবাদীর

প্রাপ্য সাধাং সাধয়তি হেতুকেৎ প্রাপ্তিকর্মণঃ।
 সাধান্ত পুর্বং সিদ্ধিঃ স্তাদিতি প্রাপ্তিসমোদয়:।

কৃতি-জ্ঞপ্তিদাধারণীরং জাতিঃ। ততশ্চ দাধাং কার্যাং জ্ঞাপাঞ্চ। তত্র কার্যাননুমি উজ্ঞানং জ্ঞাপামনুমেরং। তেতুশ্চ নিক্ষং তজ্জানং বা। প্রাপ্তিঃ সংযোগাদিবিববয়বিষয়িভাবশ্চ। সিদ্ধিঃ সন্তং জ্ঞাতত্বঞ্চ ইত্যাদি।—তার্কিকরক্ষা।

আরোপ্য। স্থতরাং উক্ত স্থলে হেতৃতে বিশেষণাসিদ্ধিনেষের উদ্ভাবনই প্রতিবাদীর উদ্দেশ । বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ উক্ত জাতিদ্বয়কে বলিয়াছেন,—"প্রতিকৃণতর্কদেশনাভাদ"। অর্থাৎ প্রতিবাদী উক্ত জাতিদ্বয়ের প্রয়োগস্থলে উক্তর্নপে প্রতিকৃণ তর্কের উদ্ভাবন করিয়াই বাদীর প্রযুক্ত হেতৃর অসাধকত্ব সমর্থন করেন। কিন্তু উহা প্রকৃত প্রতিকৃশ তর্কের উদ্ভাবন নহে। তাই উক্ত জাতিদ্বয়কে বলা হইয়াছে,—"প্রতিকৃশতর্কদেশনাভাদ"। "দেশনা" শন্দের অথ এথানে উদ্ভাবন।

প্রশ্ন হইতে পারে বে, পূর্ব্বোক্ত "প্রাপ্তিদমা" জাতির প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী বাদীর হেতু ও সাধ্যধর্মের অপ্রাপ্তির পক্ষেও যথন পূর্ব্বোক্ত দোষ প্রদর্শন করেন, তথন তিনি ঐ হলে "অপ্রাপ্তি-সমা" জাতিবও অবশ্য প্রয়োগ করেন, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে আর মহর্ষি "অপ্রাপ্তিসমা" জাতির পৃথক্ নির্দ্ধেশ করিয়াছেন কেন? উক্ত স্থলে "প্রাপ্তিসমা" অথবা "অপ্রাপ্তিসমা" নামে একই জাতি বলাই উচিত। এতহন্তরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, "প্রাপ্তিদমা" জাতির প্রয়োগ স্থলে সর্ব্বত্র "অপ্রাপ্তিসমা" জাতির প্রয়োগ হইলেও উভয় পক্ষে দোষ প্রদর্শনে যে বিশেষ আছে, তৎপ্রযুক্ত ঐ জাতিদ্বয়ের ভেদবিবক্ষাবশতঃই মহর্ষি ঐক্নপ জাতিদ্বয়ের পৃথক্ নির্দেশ করিয়াছেন। বস্ততঃ কোন প্রতিবাদী বাদীর হেতু ও সাধ্যধর্মের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি, ইহার যে কো**ন এক পক্ষ**-মাত্রে উক্তরূপ দোষ প্রদর্শন করিলেও দেখানেও ত তাঁহার জাত্মন্তরই হইবে। স্কুতরাং "প্রাপ্তিদমা" ও "অপ্রাপ্তিদমা" নামে পৃথক্ জাতির নির্দেশ কর্ত্তির। উদ্দোতকর পরে উক্ত জাতিদ্বর উদাহরণের সাধন্ম্য অথবা বৈধন্মপ্রযুক্ত না হওয়ায় জাতির সামাত লক্ষণাক্রান্তই হয় না, অতএব উহা জাতিই নহে, এই পূর্ব্বপক্ষের সমর্থন করিয়া, তত্ত্তরে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত "সাধর্ম্মাবৈধর্ম্মাভ্যাং প্রভাব-স্থানং জাতিঃ" (১।২।১৮) এই স্থত্তের অর্থ না বুঝিয়াই উক্ত পূর্ব্বপক্ষের সমর্থন করা হয়। ভাৎপর্যাটীকাকার উদ্দ্যোতকরের ভাৎপর্য্য বাক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থক্তে "সাধর্ম্মা" শব্দের দারা দৃষ্টাস্ত পদার্থের দহিত সাধর্ম্ম।ই বিবক্ষিত নহে, যে কোন পদার্থের সহিত সাধর্ম্ম।ই বিবক্ষিত। উক্ত জাতিদ্বয়ও ধে কোন সাধ্যধর্ম অথবা ধে কোন হেতুর সহিত সাধ**র্ম্ম্যপ্রযুক্ত** হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত জাতির সামাত্ত লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে। १।

ভাষ্য। অনয়োরুত্তরং---

অনুবাদ। এই "প্রাপ্তিসম" ও "অপ্রাপ্তিসম" প্রতিষেধের উত্তর-

# সূত্র। ঘটাদিনিষ্পত্তিদর্শনাৎ পীড়নে চাভিচারা-দপ্রতিষেধঃ॥৮॥৪৩৯॥

অনুবাদ। ঘটাদি দ্রব্যের উৎপত্তি দর্শনপ্রযুক্ত এবং সভিচারজন্য পীড়ন হওয়ায় অর্থাৎ শত্রু মারণার্থ অভিচারক্রিয়া-জন্য দূরস্থ শত্রুরও পীড়ন হওয়ায় (পূর্বেবাক্ত) প্রতিষেধ হয় না। ভাষ্য। উভয়থা খল্লযুক্তঃ প্রতিষেধঃ। কর্ত্ত্-করণাধিকরণানি প্রাপ্য মূদং ঘটাদিকার্য্যং নিষ্পাদয়ন্তি। অভিচারাচ্চ পীড়নে সতি দৃষ্ঠমপ্রাপ্য সাধকত্বমিতি।

অনুবাদ। উভয় প্রকারেই প্রতিষেধ অযুক্ত অর্থাৎ পূর্ববসূত্রে হেবুও সাধ্য-ধর্ম্মের প্রাপ্তি পক্ষে এবং অপ্রান্তিপক্ষে যে প্রতিষেধ কথিত হইয়াছে, তাহা অযুক্ত। (কারণ) কর্ত্তা, করণ ও অধিকরণ মৃত্তিকাকে প্রাপ্ত হইয়া ঘটাদি কার্য্য নিষ্পন্ন করে এবং "অভিচার" অর্থাৎ শ্যেনাদি যাগজন্ম (দূরস্থ শক্রর) পীড়ন হওয়ায় (শক্রকে) প্রাপ্ত না হইয়াও সাধকত্ব অর্থাৎ ঐ অভিচারক্রিয়ার পীড়নজনকত্ব দৃষ্ট হয়।

টিপ্রনী। পূর্বেস্ট্রোক্ত "প্রাপ্তিসম" ও "অপ্রাপ্তিসম" নামক প্রতিষেধন্বয়ের উত্তর বলিতে অর্থাৎ অসহত্তরত্ব সমর্থন করিতে মহর্ষি এই স্থত্তের দ্বারা বলিয়াছেন যে, পুর্ব্বোক্ত প্রতিষেধ অযুক্ত। অর্থাৎ হেতু সাধ্যকে প্রাপ্ত হইয়াই সাধক হয় অথবা সাধ্যকে প্রাপ্ত না হইয়াই সাধক হয়, এই উভয় পক্ষেই যে প্রতিষেধ কথিত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। কেন বলা যায় না ? ইহা বুঝাইতে মহর্ষি প্রথম পক্ষে বলিয়াছেন,—"ঘটাদিনিপাত্তিদর্শনাৎ"। ভাষাকার ইহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, মৃত্তিকা হইতে যে ঘটাদি দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, উহার কর্ত্তা কুম্ভকার এবং করণ দণ্ডাদি এবং অধিকরণ ভূতগাদি ঐ মৃত্তিকাকে প্রাপ্ত হইয়াই ঘটাদি কার্য্য উৎপন্ন করে। বার্ত্তিককার ইহার ভাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ঘটাদির কারণ দণ্ডাদি মৃৎপিণ্ডকে প্রাপ্ত হইলেও ষ্টাদির সহিত দণ্ডাদির অবিশেষ হয় না এবং উহাদিগের কার্য্যকারণভারের নিবৃত্তিও হয় না। ধদি বল, ঘটোৎপত্তি স্থলে মৃত্তিকা ত সাধ্য অর্থাৎ দণ্ডাদির কার্য্য নহে, ঘটই সাধ্য। কিন্তু ঘটোৎপত্তির পুর্ব্বে ঐ ঘট বিদামান না থাকায় উহার সহিত দণ্ডাদি কারণের প্রাপ্তি অর্থাৎ সম্বন্ধ সম্ভবই হয় না। স্থতরাং অবিদ্যমান পদার্থের সাধন হইতে পারে না। এতত্ত্তেরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, দণ্ডাদির দ্বারা মুর্ণপিণ্ডকে ঘট করা হয়। অর্থাৎ মৃত্তিকার অবয়বসমূহ পূর্বে আকার ধ্বংদের পরে অস্ত আকার প্রাপ্ত হয়। সেই অন্ত আকার হইতে ঘটের উৎপত্তি হয়। তাৎপর্য্য এই যে, ঘটোৎপত্তি স্থলে বিদামান মৃৎপিণ্ডেই উহার কর্ত্তা প্রভৃতি সাধনের ব্যাপার হইয়া থাকে। স্থতরাং ঐ সমস্ত সাধনকে বিদ্যমান পদার্থের সাধন বলিয়া গ্রহণ করিয়া, বিদ্যমান মুৎপিণ্ডের সহিত দণ্ডাদি সাধনের প্রাপ্তি সত্ত্বেও যে উহাদিগের অবিশেষ হয় না, এবং উহাদিগের কার্য্যকারণ ভাবেরও নিবৃত্তি হয় না, ইহাই স্থত্তে প্রথমে উক্ত বাক্যের দ্বারা দৃষ্টান্তর্গণে কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ মহর্ষি ঐ দৃষ্টান্তের দারা ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ঘটাদির উৎপত্তি স্থলে উক্তরূপ কার্য্যকারণ-ভাব লোক্ষিদ্ধ, উহার অপলাপ করা যায় না। স্থতরাং কার্য্য ও কারণের ভায় অনুমান স্থলে সাধ্য ও সাধনের প্রাপ্তি পক্ষেও সাধ্য-সাধনভাব স্বীকার্য্য। এইক্লপ হেতু ও সাধ্যের অপ্রাপ্তি পক্ষেও উক্তরপ প্রতিষেধ হইতে পারে না। মহর্ষি ইহা ব্ঝাইতে দৃষ্টাস্তরূপে পরে বলিরাছেন,—"পীড়নে চাভিচারাৎ"। তাৎপর্য্য এই যে, "খ্যেননাভিচরন্ যজেও" ইত্যাদি

বৈদিক বিধিনাক্যান্ত্রমারে শক্র মারণার্থ শ্রেনাদি যাৎরূপ "অভিচার"ক্রিয়া করিলে, উহা দূরস্থ শক্রকে প্রাপ্ত না হইয়াও তাহার পীজন জন্মায়। অর্থাৎ ঐ স্কলে সেই শক্রর সহিত ঐ অভিচার ক্রিয়ার কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকিলেও উহা যে, ঐ শত্রুর পীড়েনের কারণ হয়, ইহা বেদসিদ্ধ। স্বতরাং উক্ত কার্য্য-কারণ ভাবের অপলাপ করা যায় না। স্মৃতরাং অনেক স্থলে বে কার্য্য ও কারণের প্রাপ্তি অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকিলেও কার্য্য-কারণ ভাব আছে, ইহাও উক্ত দৃষ্টান্তে স্বীকার্যা। স্নতরাং উক্ত দৃষ্টান্তে অনুমান স্থলেও সাধ্য ও হেত্র প্রাপ্তি অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকিলেও সাধ্য-সাধন ভাব আছে, ইহাও স্বীকার্য্য। ফলকথা, কারণের ন্যায় অন্তমানের সাধন অর্থাৎ সাধ্যধর্মের জ্ঞাপক হেতু ও কোন ফলে সাধ্যকে প্রাপ্ত হইয়া এবং কোন স্থলে সাধ্যকে প্রাপ্ত না হইয়াও সাধক হয়, ইহা উক্ত দৃষ্টাস্তানুসারে অবশ্য স্বীকার্য্য। স্কুতরাং প্রতিবাদীর পূর্ব্বোক্ত "প্রাপ্তিদম" ও "অপ্রাপ্তিদম" প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না। আর প্রতিবাদী যদি উহা স্বীকার না করেন, অর্থাৎ তিনি যদি লোকসিদ্ধ ও বেদসিদ্ধ কার্য্য-কারণ-ভাবের অপলাপ করিয়া, বাদীর হেতুতে পুর্ব্বোক্তরূপে দোষ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তিনি ঐ দুষ্ণের জন্ম যে প্রতিষেধক হেতুর প্রয়োগ করেন, এ হেতুও তাঁহার দূর। পদার্থকে প্রাপ্ত হইয়াও দূষক হয় না এবং উহাকে প্রাপ্ত না হইয়াও দূষক হয় না, ইহাও তাঁহার স্বীকার্য্য। স্থতরাং তাঁহার উক্তরূপ উত্তর স্বব্যাবাতক হওয়াম উহা যে অসহত্তর, ইহা তাঁহারও স্বীকার্য্য। পূর্ববং স্বব্যাঘাতকত্বই উক্ত জাতিম্বয়ের সাধারণ ছ্ট্ডমূল। অযুক্ত অবের স্বীকার উধার অসাধারণ ছ্ট্ডমূল। কারণ, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী হেতু ও সাধ্যধংশ্বর যে প্রাপ্তিকে অর্থাৎ যেরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধকে হেতুর **অঙ্গ** বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, উহা অযুক্ত। কারণ, উহা সম্ভবও নহে, আবশুকও নহে। মহর্ষি এই স্থাত্তের দারা উক্ত জাতিদ্বয়ের ঐ অসাধারণ হুষ্টত্বমূল স্থচনা করিয়া, উহার অসহভরত্ব সমর্থন ক্রিয়াছেন ॥ ৮॥

# সূত্র। দৃষ্টান্তস্থ কারণানপদেশৎ প্রত্যবস্থানাচ্চ প্রতিদৃষ্টান্তেন প্রসঙ্গ-প্রতিদৃষ্টান্তসমৌ ॥৯॥৪৭০॥

অনুবাদ। দৃষ্টান্তের "কারণে"র (প্রমাণের) অনুল্লেখবশতঃ প্রত্যবস্থান-প্রযুক্ত (১১) প্রসঙ্গসম প্রতিষেধ হয় এবং প্রতিদৃষ্টান্তের দারা প্রত্যবস্থান-প্রযুক্ত (১২) প্রতিদৃষ্টান্তসম প্রতিষেধ হয়।

ভাষ্য। সাধনস্থাপি সাধনং বক্তব্যমিতি প্রসঙ্গেন প্রত্যবস্থানং প্রসঙ্গসমঃ। ক্রিয়াহেতুগুণযোগী ক্রিয়াবান্ লোই ইতি হেতুর্নাপ-দিশ্যতে, নচ হেতুমন্তরেণ সিদ্ধিরস্তীতি।

প্রতিদৃষ্টান্তেন প্রত্যবস্থানং প্রতিদৃষ্টান্তসমঃ। ক্রিয়াবানাত্মা ক্রিয়া-হেতুগুণযোগাল্লোফবদিত্যক্তে প্রতিদৃষ্টান্ত উপাদীয়তে ক্রিয়াহেতুগুণযুক্ত- মাকাশং নিজ্ঞিয়ং দৃষ্টমিতি। কঃ পুনরাকাশস্ত ক্রিয়াহেতুর্গুণঃ ? বায়ুনা সংযোগঃ সংস্কারাপেকো বায়ুবনস্পতিসংযোগবদিতি।

অনুবাদ। সাধনেরও সাধন বক্তব্য, এইরূপ প্রসঙ্গ অর্থাৎ আপত্তিবশতঃ
প্রভাবস্থান (১১) প্রসঙ্গসম প্রতিষেধ। যথা—ক্রিয়ার কারণগুণবিশিষ্ট লোষ্ট
সক্রিয়, ইহাতে হেতু (প্রমাণ) কথিত হইতেছে না। কিন্তু হেতু ব্যতীত সিদ্ধি
হয় না (অর্থাৎ লোষ্ট যে সক্রিয়, ইহাতেও প্রমাণ বক্তব্য, নচেৎ উহা সিদ্ধ হইতে
পারে না)।

প্রতিদৃষ্টান্ত দারা প্রত্যবস্থান (১২) প্রতিদৃষ্টান্তসম প্রতিষেধ। যথা—আখ্রা সক্রিয়, যেহেতু (আত্মাতে) ক্রিয়ার কারণগুণবত্তা আছে, যথা লোষ্ট, ইহা (বাদা কর্তৃক) উক্ত হইলে (প্রতিবাদা কর্তৃক) প্রতিদৃষ্টান্ত গৃহীত হয়—(যথা) ক্রিয়ার কারণগুণবিশিষ্ট আকাশ নিজ্ঞিয় দৃষ্ট হয়। (প্রশ্ন) আকাশের ক্রিয়ার কারণগুণ কি ? (উত্তর) বায়ুর সহিত সংস্কারাপেক্ষ অর্থাৎ বায়ুর বেগজন্ত (আকাশের) সংযোগ, যেমন বায়ু ও রক্ষের সংযোগ।

টিপ্লনী। মহর্ষি এই স্থতের দ্বারা ক্রমান্ত্রদারে "প্রদক্ষদম" ও "প্রতিদৃষ্টাস্তদম" নামক প্রতিষেধন্বয়ের লক্ষণ বলিয়াছেন। স্থাতের শেবোক্ত "সন" শাদের "প্রাসক"ও "প্রতিদৃষ্টান্ত" শব্দের প্রত্যেকের দহিত সম্বন্ধবশত: "প্রসঙ্গদম" ও "প্রতিদৃষ্টান্তমম" এই নামদর বুঝা যায়। স্ত্রে "কারণ" শব্দের অর্থ এখানে প্রমাণ। ঋষিগণ প্রমাণ অর্থেও "হেতু", "কারণ" ও "সাধন" শক্তের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। "অপদেশ" শক্তের কথন অর্থ গ্রহণ করিলে "অনপদেশ" শক্তের দারা অকথন বুঝা যায়। স্থ্রোক্ত "প্রত্যবস্থান" শব্দের উভয় লক্ষণেই সম্বন্ধ মহর্ষির অভিমত। তাহা হইলে স্থান্তর দারা প্রথমোক্ত "প্রদক্ষদম" প্রতিষেধের লক্ষণ বুঝা বার যে, দুষ্টান্তের প্রমাণ অপদিষ্ট (কথিত) হয় নাই অর্থাৎ বাদীর দৃষ্টান্ত পদার্থ যে তাঁহার সাধ্যধর্মবিশিষ্ট, এ বিষয়েও প্রমাণ বক্তব্য, কিন্তু বাদী তাহা বলেন নাই, এই কথা বলিয়া প্রতিবাদীর যে প্রত্যবস্থান, তাহার নাম "প্রসঙ্গদন" প্রতিষেধ। স্থতে মহর্ষি "দৃষ্টান্ত" শব্দের প্রয়োগ করায় ভাষ্যকার প্রথমোক্ত "দাধন" শব্দের দ্বারা দৃষ্টান্তকেই গ্রহণ করিয়াছেন বুঝা বায়। বাদীর কথিত দৃষ্টান্তও তাঁহার সাধাসিদ্ধির প্রয়োজক হয়। স্নতরাং ঐ অর্থে দৃষ্টান্তকেও সাধন বলা বায়। ভাষ্যকায়োক্ত দ্বিতীয় "সাধন" শব্দ এবং শেষোক্ত "হেতু" শব্দৰয়ের ছারা প্রমাণই বিবক্ষিত। অর্থাৎ বাদীর দৃষ্টান্ত পদার্থে প্রমাণ প্রশ্ন করিয়া প্রতিবাদী যে প্রত্যবস্থান করেন, তাহাই ভাষ্যকারের মতে "প্রসঙ্গসম" প্রতিষেধ। বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকরেরও উহাই মত। তিনি তাঁহার পুর্ব্বোক্ত "শব্দোহনিত্যঃ" ইতাাদি প্রফোগস্থলেই উহার উদাহরণ বলিয়াছেন যে, শব্দ ঘটের স্থায় অনিতা, ইহা বলিলে এ দৃষ্ঠান্ত ঘট দে অনিতা, এ বিষয়ে হেতু অর্থাৎ প্রমাণ কি 🔊 প্রতিবাদী এইরূপ প্রশ্ন করিয়া প্রভাবস্থান করিলে উহা "প্রদক্ষদন" প্রতিষেধ। ভাষ্যকারও তাঁহার পূর্ন্নোক্ত স্থলেই উদাহরণ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, ক্রিয়ার কারণগুণবিশিষ্ট লোষ্ট যে দক্রিয়, এ বিষয়ে প্রমাণ কথিত হয় নাই। কিন্তু প্রমাণ বাতীত উহা দিন্ধ হইতে পারে না। কর্যাৎ উক্ত স্থলে বাদীর দৃষ্টান্তে লোষ্ট যে দক্রিয়, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ কথিত না হওয়ায় উহা ক্ষদিদ্ধ। এইরূপে বাদীর ক্রমানে দৃষ্টান্তাদিদ্দিদার প্রদর্শনই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। পূর্ব্বোক্ত "দাধ্যসমা" জাতির প্রয়োগসলে প্রতিবাদী বাদীর দৃষ্টান্ত-পদার্থগত সাধ্যধর্মে পঞ্চবেয়বপ্রয়োগদাধ্যতের আপত্তি প্রকাশ করেন। কিন্তু এই স্থ্রোক্ত "প্রদক্ষদমা" জাতির প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী বাদীর দৃষ্টান্ত-পদার্থগত সাধ্যধর্মে প্রমাণমাত্রনায় তাৎপর্যান্তির প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী বাদীর দৃষ্টান্ত-পদার্থগত সাধ্যধর্মে প্রমাণমাত্রনাধ্যতের আপত্তি প্রকাশ করেন। স্থতরাং উক্তরূপ বিশেষ থাকার প্রকক্তি-দোষ হয় নাই। তাৎপর্যান্তীকাকারও এখানে ইহাই বলিয়াছেন'।

কিন্তু পরণ্ডা মহানৈয়য়িক উদয়নাচার্য্য এই স্থ্যাক্ত "দৃষ্টান্ত" শব্দের দ্বারা বাদীর কথিত দৃষ্টান্ত, হেতু এবং অনুমানের আশ্ররণ পক্ষও গ্রহণ করিয়া, ঐ দৃষ্টান্ত প্রভৃতি পদার্থপ্রেই প্রতিবাদী যদি প্রমাণ প্রশ্ন করিয়া অনবস্থাভাদের উদ্বাবন করেন, তাহা হইলে দেই উত্তরকে "প্রদক্ষণ প্রতিবাদী যদি প্রমাণ প্রশ্ন করিয়া অনবস্থাভাদের উদ্বাবন করেন, তাহা হইলে দেই উত্তরকে প্রশিক্ষণ প্রতিবাদীর দেশ । তাই তিনি উক্ত শ্রেণক্ষণনা" জাতির প্রয়োগস্থলে অনবস্থাদেশ নাভাদা" । বস্ততঃ উহা প্রকৃত অনবস্থাদোধের উদ্বাবন নহে, কিন্তু তত্ত্বাল্য, তাই উহাকে "অনবস্থাদেশ নাভাদা" বলা হইয়াছে । "দেশ না" শক্ষের অর্থ এখানে উল্লেখ বা উদ্বাবন । "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজ উক্ত মতানুসারেই উক্ত প্রশক্ষণমা" জাতির স্বরূপ বাক্ত করিয়াছেন যে, বাদীর কথিত দৃষ্টান্ত, হেতু এবং তাঁহার অনুমানের আশ্রয় পক্ষণদার্থ প্রমাণ দিদ্ধ হইলেও প্রতিবাদী যদি তিদ্বিয়ে প্রমাণ কি ? এইরূপে প্রমাণ প্রশ্ন করেন এবং বাদী তিদ্বিয়ে প্রমাণ প্রশ্নকি করিলে আবার তাঁহার কথিত দৃষ্টান্তাদি পদার্থে অথবা বাদীর কথিত দৃষ্টান্তাদি পদার্থে প্রমাণ পদার্থে প্রমাণ-পদার্থেই পূর্ক্বিং প্রমাণ প্রশ্ন করেন, — এইরূপে ক্রমণঃ বাদীর কথিত দৃষ্টান্তাদি পদার্থে প্রমাণ-পদার্থেই পূর্ক্বিং প্রমাণ প্রশ্ন করেন, — এইরূপে ক্রমণঃ বাদীর কথিত দৃষ্টান্তাদি পদার্থে প্রমাণ-পদার্থেই পূর্ক্বিং প্রমাণ প্রশ্ন করেন, — এইরূপে ক্রমণঃ বাদীর কথিত দৃষ্টান্তাদি পদার্থে প্রমাণ-পদার্থিক বিদি অনবন্ধা ভাদের উদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদীর ঐরূপ উন্তরকে বলে "প্রসক্ষদ্য" জাতি । বরদরাজ উক্ত মতানুদারে এথানে স্ত্রোক্ত "কারণ" শব্দের

ইয়মপি কৃতিজ্ঞপ্রিসাধারণী জাতিঃ। তথাচ সাধনমূৎপ দকং জ্ঞাপকং বা, সিদ্ধিত স্বলগতো জ্ঞানত্ত। "দৃষ্ট্যুন্তুপ্ত কারণানপদেশা"দিতি সূত্রবংও দৃষ্টান্তপদং স্বরপতো জ্ঞানতত সিদ্ধিমাত্রমূপলক্ষ্যতি। কারণং জ্ঞাপকং
কারকং বা।—তার্কিকরকা। "দৃষ্টান্তপ্তেতি" সিদ্ধান্যপি পক্ষাংতুদৃষ্টান্তানামনবস্থান্তপ্তর্গা উৎপাদকজ্ঞাপকানভিধানাং
প্রতাবস্থানং প্রদক্ষমম ইতি সূত্রবিং!—সমুদীপিকা চীকা।

১। দৃষ্টান্তভ "কারণং" প্রমাণং, তভানপদেশাৎ প্রবঙ্গনাঃ। সংধাদমে হি দৃষ্টান্ত সাধাবৎ হেরাধ্যরহং প্রসঞ্জয়তি, প্রধাবর্ধপ্রয়োগসাধাতাং দৃষ্টান্তগতভানিতাহন্ত প্রসঞ্জয়তীতার্থঃ। প্রসঞ্জয়ত দৃষ্টান্তগতভানিতাহন্ত প্রসঞ্জয়তীতার্থঃ। প্রসঞ্জয়তীতার্থঃ। প্রসঞ্জয়তীতার্থঃ। প্রসঞ্জয়তাতানিতাহন্ত সাধনং প্রমাণং বাচানিতি।
—তাৎপর্বাদীকা।

निष्क पृष्टेखरङ्खानो माधनश्रमभूतिकः।
 स्वतक्षान्तवादः "श्रमक्षमभ"काञ्जि । १०७१

ঘারাও জনক এবং জ্ঞাপক, এই উভয়কেই গ্রহণ করিয়া, পৃর্ধবং উৎপত্তি ও জ্ঞপ্তি, এই উভয় পক্ষেই প্রদক্ষদমা জাতির বাাখ্যা ও উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার ও বার্ত্তিক কার এখানে এরূপ কোন কথা বলেন নাই, স্থান্রাক্ত "দৃষ্টান্ত" শব্দের ছারাও হেতু ও পক্ষকেও গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু প্রতিবাদী বাদীর হেতু ও পক্ষেও পৃর্ব্বোক্তরূপে প্রমাণ প্রশ্ন করিয়া, অনবস্থাভাবের উদ্ভাবন করিলে, তাহ'ও ত কোন প্রকার জাতাভারই ইইবে। মহর্ষি তাহা না বলিলে তাঁহার বক্তব্যের নানতা হয়। তাই পরবর্ত্তা উদয়নাচার্য্য স্ক্রু বিচার করিয়া "প্রসক্ষদমা" জাতিরই উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও শেষে উক্ত মতই গ্রহণ করিয়াছেন বৃষ্ধা যায়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন মতেও হেতু ও পাক্ষ প্রমাণ প্রশ্ন করিয়া অনবস্থাভাবের উদ্ভাবন করিলে তাহাও জাতাভার হইবে, তাহা উক্ত "প্রসক্ষদমা" জাতি নহে—কিন্তু বক্ষ্যমাণ আক্রতিগণের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রকার জাতি, ইহাও তিনি বলিয়াছেন। পরবর্তা তণশ স্বত্রের ব্যাখ্যায় বৃত্তিকারের ঐ কথা বৃষ্ধা ঘাইবে। বস্ততঃ মহর্ষির এই স্থ্রে "দৃষ্টান্ত" শব্দের প্রয়োগ এবং পরবর্ত্তা স্থাক্তে উত্তরের প্রতি মনোগোগ করিলে, মহর্ষি যে কেবল দৃষ্টান্তকেই গ্রহণ করিয়া "প্রসক্ষদমা" জাতির লক্ষণাদি বলিয়াছেন, ইহাই সরল ভাবে বৃষ্ধা যায়। তাই ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ দেইরূপে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

"প্রসঙ্গদমে"র পরে "প্রতিদৃষ্টান্তদম" কথিত ইইরাছে। যে পদার্থে বাদীর সাধ্য ধর্ম নাই, ইহা উভয়েরই সম্মত, সেই পদার্থকে প্রতিবাদী দৃষ্টাস্তরূপে গ্রহণ করিলে, তাহাকে বলে প্রতিদৃষ্টাস্ত। প্রতিবাদী উহার ঘারা প্রতাবস্থান করিলে তাহাকে বলে "প্রতিদৃষ্টাস্কদম" প্রতিষেধ। যেমন ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত "ক্রিয়াবানাত্মা" ইত্যাদি প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, ক্রিয়ার কারণ-গুণবত্তা আকাশেও আছে, কিন্তু আকাশ নিজ্ঞিয়। স্থতরাং আত্মা আকাশের তায় নিজ্ঞিয়ই কেন হইবে না? এখানে আংকাশই প্রতিবাদীর গৃহীত প্রতিদৃষ্ঠীস্ত। উহাতেও ক্রিয়ার কারণগুণ-বতা হেতু আছে, কিন্তু বাদীর সাধাধর্ম সক্রিগ্রন্থ নাই। স্বতরাং বাণীর ঐ হেতু ব্যভিচারী, এই কথা বলিয়া, প্রতিবাদী উক্ত স্থলে বাদীর হেতুতে ব্যভিচার-দোষের উদ্ভাবন করিলে, উহা সহস্তরই হয়, জাত্যন্তর হয় না। কিন্ত "প্রতিদৃষ্টান্তদমা" জাতির প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী উক্তরণে ব্যক্তিচার দোষের উদ্ভাবন করেন না। কিন্তু বাদীর কথিত হেতু কোন প্রতিদৃষ্টাত্তে প্রদর্শন করিয়া, তদ্বারা বাদীর সাধ্যধর্মী বা পক্ষে তাঁহার সাধ্যধর্মের অভাবের আপত্তি প্রকাশ করেন। উক্ত স্থলে বাদীর অনুমানে বাধ অথবা সৎ প্রতিপক্ষ দোষের উত্তাবনই প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। তাই উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি এই "প্রতিদৃষ্টান্তদম।" জাতিকে বলিয়াছেন—"বাধ-দৎপ্রতিপক্ষান্ত তরদেশনা ভাদ।"। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতির মতে উক্ত জাতির প্রয়োগন্থলে প্রতিবাদী কোন হেতু প্রয়োগ না করিয়া, কেবল কোন প্রতিদৃষ্টান্ত দারাই উক্তরূপ প্রতাবস্থান করেন। স্কুতরাং মহর্ষির প্রথমোক্ত "সাধ্ন্ম্যসমা" জাতি হইতে এই "প্রতিদৃষ্টান্তদ্মা" জাতির ভেদও বুঝা যায়। কারণ, "দাধর্মাদমা" জাতির প্রয়োগস্তলে প্রতিবাদী অন্ত হেতুর প্রয়োগ করিয়াই তদ্বারা বাদীর সাধ্যধর্মী বা পক্ষে তাঁহার সাধ্য ধর্মের অভাবের আপত্তি প্রকাশ করেন—এই বিশেষ আছে। কিন্তু ভাষ্যকার এথানে পরে প্রশ্নপূর্বক

আকাশেও ক্রিয়ার কারণগুণের উল্লেখ করায় তাঁহার মতে উব্রু স্থলে প্রতিবাদী বাদীর কথিত ঐ হেতুর দ্বারা আকাশের ন্যায় আত্মাতে নিষ্ক্রিয়ত্ত্বর আপত্তি প্রকাশ করেন, ইহাই বুঝা যায়। তাৎপর্য্য-টীকাকার বাচম্পতি মিশ্রের উক্তির দ্বারাও ভাষ্যকারের এরূপ তাৎপর্য্য বুঝা যায়<sup>9</sup>। বার্ত্তিক-কারও এখানে ভাষ্যকারোক্ত ঐ উদাহরণই গ্রহণ করিয়া,পরে বায়ুর সহিত আকাশের সংযোগ কোন কালেই আকানে ক্রিয়া উৎপন্ন করে না, স্থতরাং উহা আকাশে ক্রিয়ার কারণ হইতেই পারে না, এই পূর্ব্বপক্ষের সমর্থনপূর্ব্বক তত্ত্ত্তরে বলিয়াছেন যে, কেবল বায়ু ও আকাশের সংযোগই আকাশে ক্রিয়ার কারণ বলিয়া কথিত হয় নাই। কিন্তু ঐ সংযোগের সদৃশ যে বায়ু ও বৃক্ষের সংযোগ, তাহা বুক্ষে ক্রিয়া উৎপন্ন করে বলিয়া, উহা ক্রিয়ার কারণ বলিয়া স্বীকার্য্য। বায়ু ও বুক্ষের ঐ সংযোগ আকাশেও আছে। কিন্তু আকাশে প্রম্মহং প্রিমাণ্রূপ প্রতিবন্ধক্ষশতঃই ক্রিয়া জ্বেম না। তাহাতে ঐ সংযোগ যে আকাশে ক্রিয়ার কারণ নহে, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। কারণ, কারণ থাকিলেও অনেক স্থলে প্রতিবন্ধকবশতঃ কার্য্য জন্মে না, এ জন্ম প্রতিবন্ধকের অভাবও সর্ববে কার্য্যের কারণের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। বার্ত্তিককার এইরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা ক্রিলেও ভাষাকারের কথার দ্বারা সরণভাবে বুঝা যায় যে, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বায়ুর সহিত আকাশের সংযোগকেই আকাশে ক্রিয়ার কারণগুণ বলিয়া সমর্থন করিয়াই ঐ হেতুবশতঃ আকাশরূপ প্রতিদৃষ্টান্ত দারা আত্মাতে নিজ্ঞিয়ত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন। প্রথমোক্ত "দাধর্ম্ম্যদম্ম" জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী বাদীর কথিত হেতু হইতে ভিন্ন হেতু গ্রহণ করেন এবং উহা বাদীর পক্ষ পদার্থে বস্তুত: বিন্যমান থাকে। কিন্তু এই "প্রতিদৃষ্টান্তদমা" জাতির প্রয়োগন্তলে প্রতিবাদী বাদীর ক্থিত হেতুই গ্রহণ করিয়া, তাঁহার গৃহীত প্রতিদৃষ্টান্ত পদার্থে উহা বিদামান না থাকিলেও উহা সমর্থন করেন। আয়মঞ্জরাকার জয়ন্ত ভটের উনাহরণ ব্যাপ্যার দারাও ভাষ্যকারের উক্তরূপ মতই বুঝা যায়। 🔊 ।

ভাষ্য। অনয়েরিভরং—

অনুবাদ। এই "প্রসঙ্গসম" ও "প্রতিদৃষ্টান্তসম" নামক প্রতিষেধ্বয়ের উত্তর—

# সূত্র। প্রদীপোপাদান-প্রসঙ্গবিনিরতিবতদ্বিনিরতিঃ॥ ॥১০॥৪৭১॥

অনুবাদ। প্রদীপগ্রহণ প্রদঙ্গের নির্ত্তির ভায় সেই প্রমাণ কথনের নির্ত্তি হয় অর্থাৎ প্রদীপদর্শনে যেমন প্রদীপান্তর গ্রহণ অনাবশুক, তদ্রপ দৃষ্টান্ত পদার্থেও প্রমাণ প্রদর্শন অনাবশ্যক।

<sup>&</sup>gt;। ভাষাং "প্রতিদৃষ্ঠান্ত উনাত্মিংতে"। ক্রিয়াহেত্পুণাযুক্তমাকাশমক্রিয়ং দৃষ্ঠং, তল্মাদনেন প্রতিদৃষ্ঠান্তেন কল্মাৎ ক্রিয়াহেত্পুণবোগো নিজ্মহামব ন সাংহ্যভাল্লন ইতি শেবঃ।—ভাৎপর্যাটাকা।

ভাষ্য। ইদং তাবদরং পৃষ্টো বক্তুমহতি—অথ কে প্রদীপমুপাদদতে কিমর্থং বেতি। দিদৃক্ষমাণা দৃশ্যদর্শনার্থমিতি। অথ প্রদীপং দিদৃক্ষমাণাঃ প্রদীপান্তরং কম্মান্নোপাদদতে ? অন্তরেণাপি প্রদীপান্তরং দৃশ্যতে প্রদীপঃ, তত্ত্ব প্রদীপদর্শনার্থং প্রদীপোপাদানং নিরর্থকং। অথ দৃষ্টান্তঃ কিমর্থ-মুচ্যতে ইতি ? অপ্রজ্ঞাতস্থ জ্ঞাপনার্থমিতি। অথ দৃষ্টান্তঃ কারণাপদেশঃ কিমর্থং দেশ্যতে ? যদি প্রজ্ঞাপনার্থং, প্রজ্ঞাতো দৃষ্টান্তঃ স থলু "লোকিক-পরীক্ষকাণাং যন্মিন্নর্থে বুদ্ধিদাম্যং স দৃষ্টান্তঃ ইতি। তৎপ্রজ্ঞাপনার্থঃ কারণাপদেশো নিরর্থক ইতি প্রসক্ষসমস্যোত্তরং।

অনুবাদ। এই প্রতিবাদী অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত জাত্যুত্রবাদী জিজাসিত হইয়া ইহা বলিবার নিমিত্ত যোগ্য, অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ প্রশ্নসমূহের বক্ষ্যমাণ উত্তর বলিতে তিনি বাধ্য। যথা— (প্রশ্ন) কাহারা প্রদীপ গ্রহণ করে ? কি জন্মই বা প্রদীপ গ্রহণ করে ? (উত্তর) দর্শনেচছু, ব্যক্তিগণ দৃশ্য দর্শনের জন্য প্রদীপ গ্রহণ করে। (প্রশ্ন) আচ্ছা, প্রদীপ দর্শনেচছু, ব্যক্তিগণ অন্য প্রদীপ কেন গ্রহণ করে না ? (উত্তর) অন্য প্রদীপ ব্যতীতও প্রদীপ দেখা যায়, দেই স্থলে প্রদীপ দর্শনের জন্ম প্রদীপ গ্রহণ কানাবশ্যক। (প্রশ্ন) আচ্ছা, দৃষ্টাস্ত কেন কথিত হয় ? (উত্তর) অপ্রজ্ঞাত পদার্থের জ্ঞাপনের নিমিত্ত। আচ্ছা, দৃষ্টাস্তে কারণ-কথন কেন আপত্তি করিতেছ ? যদি বল, (দৃষ্টান্তের) প্রজ্ঞাপনের নিমিত্ত, (উত্তর) সেই দৃষ্টান্ত "লৌকিক ও পরীক্ষক ব্যক্তিদিগের যে পদার্থে বৃদ্ধির সাম্য আছে, তাহা দৃষ্টান্ত" এই লক্ষণবশতঃ প্রজ্ঞাতই আছে। তাহার প্রজ্ঞাপনের নিমিত্ত কারণ কথন অর্থাৎ উহাতে প্রমাণ প্রদর্শন নির্থক—ইহা প্রসঙ্গসম" প্রতিযেধের উত্তর।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই স্থা ও পরবর্জী স্থা দ্বারা যথাক্রমে পূর্বস্থাক্ত "প্রদক্ষসম" ও "প্রতিদৃষ্টাস্তসম" প্রতিষ্ঠের উত্তর বলিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত "প্রদক্ষসম" প্রতিষ্ঠের প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী বাদীর প্রমাণসিদ্ধ দৃষ্টাস্তেও প্রমাণ প্রশ্ন করিয়া, ঐ দৃষ্টাস্তেও প্রমাণ কথিত হউক ? এইরূপ প্রদক্ষ কর্যাৎ আপত্তি প্রকাশ করেন। তহন্তরে মহর্ষি এই স্থাত্তর দ্বারা বলিয়াছেন যে, প্রদীপগ্রহণ-প্রদক্ষের নিবৃত্তির স্থায় দৃষ্টাস্ত পদার্থে প্রমাণ-কথন-প্রদক্ষের নিবৃত্তি। তাৎপর্য্য এই যে, যেমন প্রদীপ দেখিতে অস্থা প্রদীপ গ্রহণ করেনা, স্থাতরাং দেখানে অস্থা প্রদীপ গ্রহণ করেনা, স্থাতরাং দেখানে অস্থা প্রদীপ গৃহীত হউক ? এইরূপ প্রদক্ষ বা আপত্তিও হয় না, তক্রপ প্রমাণ কথিত হউক ? এইরূপ প্রমাণ-কথন অনাবশ্যক হওয়ায় কেহ তাহাতে প্রমাণ বলে না, এবং তাহাতে প্রমাণ কথিত হউক ? এইরূপ প্রসক্ষ বা আপত্তিও হয় না। ভাষ্যকার প্রথমে

প্রশ্নোত্তর ভাবে ফ্রোক্ত দৃষ্টান্ত বুঝাইয়া, তদ্বারা পরে মহর্ষির উত্তর সমর্থন করিয়াছেন। ভাষা-কারের তাৎপর্য্য এই যে, লোকে দৃষ্ঠ বস্তু দর্শনের জন্ম প্রদীপ গ্রহণ করিলেও ঐ প্রদীপ দর্শনের জন্ম মন্ত্র প্রবীপ কেন গ্রহণ করে না ? এইরূপ প্রশ্ন করিলে উক্ত স্থলে প্রতিবাদী অবশ্রই বলিতে বাধ্য হইবেন যে, প্রদীপ দর্শনে অন্ত প্রদীপ অনাবশুক। কারণ, অন্ত প্রদীপ ব্যতীতও সেই প্রদীপ দর্শন করা যায়। তাহা হইলে প্রতিবাদী দৃষ্টাস্ত পদার্থে **প্র**মাণ **প্রায় করে**ন কেন ? উহাতে প্রমাণ বলা আবশুক কেন ? এইরূপ প্রশ্ন করিলে তিনি কি উত্তর দিবেন ? তিনি যদি বলেন যে, প্রজ্ঞাপনের জন্ত, অর্থাৎ বাদীর ঐ দৃষ্টাস্ত পদার্থ যে, ভাঁহার সাধাধর্মবিশিষ্ট, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্ম উহাতে প্রমাণ বলা আবশ্রক। পূর্ববিৎ ইহাও বলা ষায় না। কারণ, মহর্ষির "লৌকিকপগীক্ষকাণাং" ইত্যাদি স্থঞোক্ত দৃষ্টাস্ত-লক্ষণাত্মদারে দৃষ্টাস্ত পদার্থ প্রজ্ঞাতই থাকে। অর্থাৎ বাদীর গৃহীত দৃষ্টাস্ত পদার্থ বে, তাঁহার সাধ্যধর্মবিশিষ্ট, ইহা প্রমাণসিদ্ধই থাকে, নচেৎ উহা দৃষ্টাস্তই হইতে পারে না। স্থতরাং উহা প্রতিপাদনের জন্ত প্রমাণ কথন অনাবশুক। এইরূপ বাদীর কথিত হেতু এবং অহুমানের আশ্রর পক্ষ-পদার্থও প্রমাণ্দিদ্ধই থাকায় তাহাতেও প্রমাণ-কথন অনাবশ্রক। আরু প্রতিবাদী যদি প্রমাণদিদ্ধ পদার্থেও প্রমাণ প্রশ্ন করেন এবং বাদী তাহাতে প্রমাণ প্রদর্শন করিলে পূর্ব্ববৎ তাঁহার দৃষ্টান্তে অথবা হেতু ও পক্ষেও প্রমাণ প্রশ্ন করিয়া, এরূপে প্রমাণপরম্পরা প্রশ্নপুর্বক অনবস্থা ভাদের উদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদীর নিজের অমুমানে ও দৃষ্টাস্তাদি পদার্থে প্রমাণ প্রান্ন কর। যায় এবং তাঁহার ন্যায় অনবস্থাভাদের ও উদ্ভাবন করা যায়। তাহা হইলে তাঁহার নিজের পূর্ব্বোক্ত ঐ উত্তর নিজেরই ব্যাঘাতক হওয়ায় উহা অব্যাঘাতক হয়। স্বতরাং উহা কোনরপেই সত্ত্তর হইতে পারে না। উহা <mark>তা</mark>হার নিজের কথানুসারেই **হ**ন্থ উত্তর—ইহা স্বীকার করিতে তিনি বাধ্য হইবেন। উক্তরূপে স্বব্যাবাতকত্বই তাঁহার ঐ **উভরের সাধারণ** ছষ্টবসুল, ইহা স্মরণ রাখিতে হইইবে॥ ১০॥

ভাষ্য ৷ অথ প্রতিদৃষ্টান্তসমস্খোত্রং—

অমুবাদ। অনন্তর "প্রতিদৃষ্টান্তসম" প্রতিষেধের উত্তর ( কথিত ইইতেছে )।

### সূত্র। প্রতিদৃষ্টান্ত-হেতুত্বে চ নাহেতুদ্ ফান্তঃ॥ ॥১১॥৪৭২॥

অনুবাদ। প্রতিদৃষ্টান্তের হেতুত্ব (সাধক র) থাকিলে দৃষ্টান্ত অহেতু (অসাধক) হয় না (অর্থাৎ প্রতিবাদীর গৃহীত প্রতিদৃষ্টান্ত যদি তাঁহার সাধ্য ধর্ম্মের সাধক হয়, তাহা হইলে বাদীর গৃহীত দৃষ্টান্তও তাঁহার সাধ্য ধর্মের অসাধক হয় না, উহাও সাধক বলিয়া স্বীকার্য্য)।

ভাষ্য। প্রতিদৃষ্ঠান্তং ক্রবতা ন বিশেষ**হেত্**রপদি**শ্যতে, অনেন** 

প্রকারেণ প্রতিদৃষ্ঠান্তঃ সাধকো ন দৃষ্টান্ত ইতি। এবং প্রতিদৃষ্ঠান্ত-হেতুত্বে নাহেতুদ্ ফ্রান্ত ইত্যুপপদ্যতে। স চ কথমহেতুর্ন স্থাৎ ? যদ্য-প্রতিষিদ্ধঃ সাধকঃ স্থাদিতি।

অনুবাদ। প্রতিদৃষ্টান্তবাদী কর্ত্বক বিশেষ হেতু কথিত হইতেছে না, (যথা)— এইপ্রকারে প্রতিদৃষ্টান্তই সাধক হইবে, দৃষ্টান্ত সাধক হইবে না। এইরূপ স্থলে প্রতিদৃষ্টান্তের হেতুত্ব (সাধকত্ব) থাকিলে অর্থাৎ প্রতিবাদী উক্ত স্থলে তাঁহার প্রতিদৃষ্টান্তের সাধকত্ব স্বীকার করিলে দৃষ্টান্ত অহেতু নহে অর্থাৎ বাদীর কথিত দৃষ্টান্ত পদার্থও তাঁহার সাধ্যধর্মের সাধক, ইহা উপপন্ন হয় অর্থাৎ উহাও স্বীকার্য্য। (প্রশ্ন) সেই দৃষ্টান্ত পদার্থও কেন অহেতু হইবে না ? (উত্তর) যদি অপ্রতিসিদ্ধ হইয়া সাধক হয়। অর্থাৎ বাদীর কথিত দৃষ্টান্ত প্রতিবাদী কর্ত্বক প্রতিসিদ্ধ (খণ্ডিত) না হওয়ায় উহা অবশ্যই সাধক হইবে।

টিপ্লনী। মহর্ষি পূর্বেস্থতের দারা "প্রদক্ষনম" প্রতিষেধের উত্তর বলিয়া, এই স্থতের দারা "প্রতিদৃষ্টান্তসম" প্রতিষেধের উত্তর বলিয়াছেন যে, প্রতিদৃষ্টান্ত হেতু হইলে কিন্তু দৃষ্টান্ত অহেতু হয় না অর্থাৎ অসাধক হয় না। স্তত্তে "হেতু" শব্দের অর্থ সাধক। ভ্যাকারও পরে "সাধক" শব্দের প্রয়োগ করিয়া ঐ অর্থ বাক্ত করিয়া গিয়াছেন। ভাষাকার মহর্ষির এই উত্তরের তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত "প্রতিদৃষ্টান্তদম" প্রতিষেধের প্রয়োগন্তলে প্রতিবাদী প্রতিদৃষ্টান্ত বলিয়া কোন বিশেষ হেতু বলেন না, যদ্বারা তাঁহার প্রতিদৃষ্টান্তই সাধক, কিন্তু বাদীর দৃষ্টান্ত সাধক নহে, ইহা স্বীকার্য্য হয়। স্মৃতরাং তাঁহার কণিত প্রতিদৃষ্টান্ত বস্ততঃ সাধকই হয় না। তথাপি তিনি যদি উহা সাধক বলিয়াই স্বীকার করেন, তাহা হইলে নাদীর দৃষ্টান্তও যে সাধক, ইহাও তাঁহার স্বীকার্য্য। কারণ, তিনি বাদীর দৃষ্টাস্তকে খণ্ডন না করায় ঐ দৃষ্টাস্তও যে সাধক, ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য এবং তিনি বাদীয় হেতুরও খণ্ডন না করায় তাহারও সাধকত্ব স্বীকার করিতে বাধা। তাহা হইলে তিনি আর প্রতিদৃষ্টান্ত ছারা কি করিবেন ? তিনি বাদীর হেতুকেই হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া, প্রতিদৃষ্টান্তরারা বাদীর সাধ্যধর্মীতে তাঁহার সাধ্যধর্মের অভাব সাধন করিয়া, বাদীর অমুমানে বাধনোধের উদ্ভাবন করিতে পারেন না। কারণ, ঐ হেতু তাঁহার সাধাধর্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেডু—(বিশেষ হেডু) নহে! স্কুতরাং তাঁহার ঐ প্রতিদৃষ্টাস্ত বাদীর দৃষ্টাস্ত হইতে অধিক বলশালী না হওয়ায় তিনি উহার দ্বারা বাদীর অনুমানে বাধ-শোবের উদ্ভাবন করিতে পারেন না এবং তুলা বলশালীও না হওয়ায় সংপ্রতিপক্ষ-দোষেরও উভাবন ৰবিতে পারেন না। বস্তুতঃ বাদী ও প্রতিবাদীর বিভিন্ন হেতুদ্বর তুলাবলশালী হইলেই দেখানেই সংপ্রতিপক্ষ দোষ হয়। উক্ত স্থলে প্রতিবাদী কোন পৃথক হেতু প্রয়োগ করেন না। স্থতরাং সৎপ্রতিপক্ষ-দোষের সম্ভাবনাই নাই। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতির মতে "প্রতিদৃষ্টান্তসমা" জাতির প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী কোন হেতুরই উল্লেখ করেন না। কেবল দৃষ্টান্তকেই সাধ্যসিদ্ধির অঙ্গ মনে করিয়া, প্রতিদৃষ্টান্ড দ্বারাই উক্তর্রপ প্রত্যবস্থান করেন। যেমন শব্দ ঘটের স্থায় অনিত্য হইলে আকাশের হায় নিত্য হউক ? এইরপে আকাশের স্থায় শব্দের নিতান্ত সাধন করিয়া, শব্দে অনিতান্তের বাধ সমর্থন করেন। কিন্ত প্রতিবাদীর ঐ দৃষ্ঠান্ত হেতুশৃন্ত বলিয়া উহা সাধকই হয় না। প্রকৃত হেতু বাতীত কেবল দৃষ্টান্ত সাধাসাধক হয় না। প্রকে মহর্ষির "নাহেতুদ্ ষ্টান্তঃ" এই বাক্যের দ্বারা ইহাও স্থতিত হইয়ছে বুঝা যায়। ফলকথা, বাদীর দৃষ্টান্ত হইতে প্রতিবাদীর দৃষ্টান্তে অধিক বলশালিত্বই বাধদোষের প্রতি যুক্ত অঙ্গ বা প্রয়োজক। প্রতিবাদী উহা অন্ধীকার করিয়া এরপে বাধদোষের উত্তাবন করায়, উক্ত স্থলে যুক্তাঙ্গহানি তাহার ঐ উত্তরের অসাধারণ ছষ্টত্বমূল। আর প্রতিবাদী যদি শেষে বলেন যে, আমার দৃষ্টান্তের স্থায় তোমার দৃষ্টান্তও অসাধক। কারণ, তোমার পক্ষেও তারিশেষ হেতু নাই। কিন্ত তাহা হইলে প্রতিবাদীর প্রের্বাক্ত উত্তর স্বব্যাঘাতক হওয়ায় উহা অসহত্তর, ইহা তাহারও স্বাক্তিয়া। কারণ, তিনি তাহার কথিত প্রতিদৃষ্টান্তকে অসাধক বিল্লা স্বাকার করিতে বাধ্য হইলে আর উহার দ্বারা বাদীর পক্ষ থণ্ডন করিতে পারেন না। উক্তরণে স্বব্যাঘাতকত্বই উক্ত জ্বাতির সাধারণহৃষ্ট্যমূল।

প্রদক্ষন-প্রতিদৃষ্টান্তদম-জাতিবয়-প্রকরণ সমাপ্ত 181

# সূত্র। প্রাপ্তৎপত্তেঃ কারণাভাবাদর্ৎপতিসমঃ ॥১২॥৪৭৩॥

অমুবাদ। উৎপত্তির পূর্বের কারণের (হেতুর) অভাবপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (১৩) "অমুৎপত্তিসম" প্রতিষেধ।

ভান্য। "অনিত্যঃ শব্দঃ, প্রযন্তানন্তরীয়করাদ্ঘট্ব"দিত্যুক্তে অপর আহ—প্রাপ্তৎপত্তেরসুৎপন্নে শব্দে প্রযন্তানন্তরীয়কর্মনিত্যন্তকারণং নাস্তি, তদভাবান্নিত্যন্তং প্রাপ্তং, নিত্যস্ত চোৎপত্তির্নান্তি। অসুৎপত্তা প্রত্যবস্থান-মনুৎপত্তিসমঃ।

অমুবাদ। শব্দ অনিত্য, যেহেতু (শব্দে) প্রয়ন্তের অনন্তরভাবির অর্থাৎ প্রয়ন্ত্র-জন্মর আছে, যেমন ঘট, ইহা (বাদী কর্জ্ক) উক্ত হইলে অপর অর্থাৎ প্রতিবাদী বলিলেন,—উৎপত্তির পূর্বের অনুৎপন্ন শব্দে অনিত্যত্বের কারণ (অনুমাপক হেতু) প্রয়ন্ত্রজন্মর নাই। তাহার অভাববশতঃ (সেই শব্দে) নিত্যত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তথন সেই শব্দের নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়, কিন্তু নিত্য পদার্থের উৎপত্তি নাই। অনুৎপত্তি-প্রয়ক্ত প্রত্যবস্থান (১৩) "অনুৎপত্তিসম"।

টিপ্লনী। মহর্ষি যথাক্রমে এই স্থাত্তর দারা (১৩) "অনুৎপত্তিদম" প্রতিষেপের নক্ষণ বলিয়াছেন। স্থত্তে "কারণ" শক্ষের কর্য এখানে অনুমাপক হেতু, জনক হেতু নহে। "করাণাভাবাৎ" এই পদের পরে "প্রভাবস্থানং" এই পদের অধাহার স্থ্রকারের অভিমত বুঝা যায়। ভাহা হইলে স্ত্রার্থ বুঝা যায় যে, বাদী তাঁহার নিজ মতানুসারে কোন জন্ত পদার্থকে অনুমানের আন্তর্ম বা পক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া, কোন হেতু দ্বারা তাহাতে তাঁহার সাধ্যধর্মের সংস্থাপন করিলে, সেখানে প্রতিবাদী যদি বাদীর পক্ষ প্রদার্থের উৎপত্তির পূর্বের তাহাতে বাদীর কথিত হেতু নাই, ইহা বলিয়া প্রতাবস্থান করেন, তাহা হইলে উহার নাম (১৩) "অন্তংপত্তিসম" প্রতিষেধ। ভাষ্যকার এথানে উদাহরণ প্রদর্শনপূর্বক উক্তরূপে স্ত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, শব্দ অনিভা, বেহেতু তাহাতে প্রয়ন্তর অনন্তর তাবিত্ব অর্থাৎ প্রয়ন্ত্রভাত্ত আছে—যেমন ঘট। কোন বাদী প্রক্রপ বলিলে প্রতিবাদী বলিলেন যে, শক্ষের উৎপত্তির পূর্ম্বে তাহাতে অনিত্যত্ত্বের কারণ অর্থাৎ সাধক হেতু না থাকায়, তথন দেই অমুৎপন্ন শব্দের নিতাত্বই দিদ্ধ হয়। কিন্তু নিত্য পদার্থের উৎপত্তি নাই। স্বতরাং তথন তাহাতে প্রবত্নজন্মত হতু না থাকায় তদ্ধারা শব্দমাত্রের অনিত্যন্ত সিদ্ধ হইতে পারে না। প্রতিবাদীর অভিপ্রায় এই বে, বাদী শ<del>ব্দ</del>মাত্রেই প্রযত্নজন্তত্ব হেতুর দারা অনিতাত্ব সাধন করিতেছেন। কিন্তু তিনি শঙ্কের উৎপত্তি স্বীকার করিলে, উৎপত্তির পূর্বে অন্তংপন শব্দে যে তাঁহার কথিত হেতু প্রযন্ত্রজন্ত নাই, ইহা তাঁহার স্বীকার্য্য। কারণ, তথনত তাহাতে প্রযত্নজন্ত থাকিলে তাহাকে আর অমুৎপন্ন বলা যায় না। কিন্তু সেই অমুৎপন্ন শব্দে বাদীর কথিত হেতু না থাকায় উহার নিত্যত্বই সিদ্ধ হয়। তাহা হইলে শক্ষের মধ্যে অফুৎপন্ন শব্দ অনিতা নহে এবং তাহাতে বাদীর কথিত ঐ হেতুও নাই, ইহা স্বীকার্য্য হওয়ায় বাদীর ঐ অনুমানে অংশতঃ বাধ ও ভাগানিদ্ধি অর্থাৎ জংশতঃ স্বরূপাদিদ্ধি দোষ স্বীকার্য্য। "বার্ত্তিক"কার ও জয়স্ত ভট্টও ভাষ্যকারোক্ত "শব্দোহনিতাঃ" ইত্যাদি প্রয়োগস্থলেই বাদীর পক্ষ শক্ষের অন্নৎপত্তি গ্রহণ করিয়াই এই স্ত্রোক্ত "কন্নৎপত্তিসম" প্রতিষেধের উদাহরণ ব্ঝাইয়াছেন।

কিন্ত মহানৈরায়িক উদয়নাচার্য্যের হৃদ্ধ বিচারাহ্বসারে "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজ এখানে বাদীর অকুমানের অঙ্গ পক্ষ, হেতু ও দৃষ্টান্ত প্রভৃতি যে কোন পদার্থের উৎপত্তির পুর্বে হেতুর অভাব বলিয়া, প্রভিবাদী বাদীর হেতুতে ভাগাসিজিদোষ প্রদর্শন করিলে "অরুৎপত্তিসম" প্রতিষেধ হইবে, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন" এবং উহার সমস্ত উদাহয়ণ প্রদর্শন কয়িয়া সর্ব্বে বাদীর হেতুতে প্রতিবাদীর বক্তব্য ভাগাসিজিদোষ্ট ব্রাইয়াছেন। অনুমানের আশ্রয়প

মকুৎপল্লে সাংলাজে হেতুব্রেরভাবতঃ।
 ভাগাসিদ্ধিপ্রসকঃ ভাবকুৎপত্তির:মা মতঃ ॥১৮॥

সাধনাসানাং ধর্মি-লিস্প-সাধা-দৃষ্টাত্ত-তজ্জানানামজভমতে পেতেঃ পূর্কং হেতুক্তেরভাবাদ্ভাগাসিস্কা। প্রভাব্ছান-মমুৎপ্তিসমঃ।

তহতং "প্রতিংপতেঃ কারণভাষাদহুৎপত্তিসম" ইতি । শাধনাস্থানামুৎগতেঃ প্রাক্ কারণভা হেতেরভাষাৎ প্রত্যবস্থানমসুংগতিসম ইতার্থঃ :— তাকিতর্কা ।

পক্ষ পদার্থের কোন ভাগে অর্থাৎ কোন অংশে হেতু না থাকিলে তাহাকে "ভাগাদিদ্ধি" দোষ বলে। "বাদিবিনোদ" গ্রন্থে শঙ্কর মিশ্র এবং বৃত্তিকার বিশ্বনাথও উক্ত মতানুসারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্ত বৃত্তিকার তাঁহার প্রদর্শিত উদাহরণে দৃষ্টান্তাদিদ্ধি ও বাধদোষও প্রদর্শন করিয়াছেন। বার্ত্তিককার পরে হুত্রোক্ত হেতু যে জ্ঞাপক হেতু, কারক অর্থাৎ জনক হেতু নহে, ইহা যুক্তির দারা বুঝাইয়া অন্ত আপভির থণ্ডন করিয়াছেন এবং পরে কেহ কেহ যে, এই "অনুৎপত্তিদমা" জাতিকে "এর্থপিভিনমা" জাতিই বলিতেন, ইহা বুঝাইয়া, উক্ত মতের থণ্ডন করিয়াছেন। পরে এই "অনুৎপত্তিদমা" জাতি কোন সাধর্ম্য বা বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত না হওয়ায় জাতির লক্ষণাক্রাস্তই হর না, এই পূর্ব্বপক্ষের উল্লেখপুর্ব্বক তহত্তরে বলিয়াছেন যে, অন্তৎপন্ন পদার্থমাত্রই অহেতু। যেমন অনুৎপর স্তুসমূহ বস্তের কারণ হয় না, তদ্রপ শক্তের উৎপত্তির পূর্বের তাহাতে অবনুংপন্ন বা অবিদামান প্রযত্নজন্মত্ব তাহাতে অনিতাত্বের সাধক হয় না। এইরপে অনুংপল আহেতু পদার্থের সাধর্ম্যপ্রযুক্ত উক্রপ প্রত্যবস্থান হওয়ায় উহাও জাতির লক্ষণাক্রান্ত হয়। তাৎপর্যাটীকাকার এইক্সপে বার্ত্তিককারের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া, পরে বলিয়াছেন যে, ইহার দারাও "অর্থপিত্তিদমা" জাতি হইতে এই "অন্তৎপত্তিদমা" জাতির ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। কারণ, এই "অবহুৎপত্তিদমা" জাতির প্রয়োগ স্থলে অনুৎপন্ন অহেতু পদার্থের সহিত দাম্য প্রযুক্ত প্রতিষেধ হয়। কিন্তু "অর্থাপত্তিদমা" জাতির প্রয়োগস্থলে বাদীর বাক্যার্থের বিপরীত পদার্থের আরোপ করিয়া প্রতিষেধ হয়। পরে ইহা পরিস্ফ ট হইবে। ভাষাকারও এখানে দর্বণেষে "অনুৎপত্তিদম" নামের কারণ ব্যাখ্যা করিয়া, পূর্ব্বোক্ত ভেদ স্থচনা ক্রিয়া গিয়াছেন। প্রতিবাদী বাদীর গৃহীত পক্ষের উৎপত্তির পূর্ব্ধকালীন অন্তৎপত্তিকে আশ্রম্ম করিয়া, তৎপ্রযুক্ত পুর্ব্বোক্তরূপে প্রত্যবস্থান করায় ইহার নাম "অনুৎপত্তিসম"। "অর্থাপত্তিসম" প্রতিষেধ পূর্ব্বোক্ত অন্তৎপত্তিপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান নহে, স্মতরাং ইহা হইতে ভिन्न। ১२।

ভাষ্য। অস্ফোত্রং—

অনুবাদ। ইহার অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রোক্ত "অনুৎপত্তিসম" প্রতিষেধের উত্তর—

### সূত্র। তথাভাবাত্ত্পন্নস্থ কারণোপপত্তেন কারণ-প্রতিষেধঃ॥১৩॥৪৭৪॥

অমুবাদ। উৎপন্ন পদার্থের "তথাভাব"বশতঃ অর্থাৎ জন্য পদার্থ উৎপন্ন হইলেই তাহার স্বস্বরূপে সত্তাবশতঃ কারণের উপপত্তিপ্রযুক্ত অর্থাৎ সেই পদার্থে বাদীর কথিত হেতুর সত্তা থাকায় কারণের ( হেতুর ) প্রতিষেধ ( অভাব ) নাই।

ভাষ্য। তথাভাৰাত্ৰ্পন্মেতি। উৎপন্নঃ থল্বয়ং শব্দ ইতি ভবতি। প্ৰাগুৎপত্তেঃ শব্দ এব নাস্তি, উৎপন্নস্য শব্দীভাৰাৎ, শব্দস্য সতঃ প্ৰযত্না- নন্তরীয়ক্ত্বমনিত্যত্বকারণমূপপদ্যতে। কারণোপপত্তেরযুক্তেহিয়ং দোষঃ প্রান্তংপত্তেঃ কারণাভাবাদিতি।

শ্বাদ। "তথাভাবাত্ত্পন্ত"—ইহা অর্থাৎ সূত্রের প্রথমোক্ত ঐ বাক্য (ব্যাখ্যাত হইতেছে)। ইহা অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত অনুমানে বাদীর গৃহীত পক্ষ শব্দ উৎপন্ন হইয়াই শব্দ, ইহা হয়। (তাৎপর্য্য) উৎপত্তির পূর্বেব শব্দই নাই, যেহেতু উৎপন্ন হইলেই তাহার শব্দ্ব। সং অর্থাৎ উৎপন্ন হইয়া স্বন্ধন্নপে বিদ্যমান শব্দের সম্বন্ধে অনিত্যত্বের কারণ (বাদীর ক্ষিত অনিত্যত্বের সাধক হেতু) উপপন্ন হয় অর্থাৎ তথন তাহাতে বাদীর ক্ষিত প্রযত্ত্বশত্ত হতু আছে। কারণের উপপত্তিবশতঃ অর্থাৎ শব্দে বাদীর ক্ষিত প্রযত্ত্বশত্ত থাকায় "উৎপত্তির পূর্বেব কারণের (হেতুর) অতাববশতঃ" এই দোষ অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত স্থলে প্রতিবাদীর বক্তব্য পূর্বেবাক্ত দোষ অ্যুক্ত।

টিপ্পনী। পুর্ব্বস্থেক্তে "অনুৎপত্তিদম" নামক প্রতিষেধের উত্তর যদিতে মহর্ষি এই স্থতের প্রথমে বলিয়াছেন, — "তথা ভাবাত্বৎপরস্থা", অর্থাৎ জন্ম পদার্থ উৎপর ইইলেই তাহার "তথা ভাব" অর্থাৎ ভক্রপতা হয়। ভাষ্যকার মহর্ষির ঐ বাক্যের উল্লেখপুর্ব্বক তাঁহার পূর্ব্বোক্ত স্থলে উহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন বে, শব্দ উৎপন্ন হইরাই শব্দ, ইহা হয়। অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বের্ন শব্দই থাকে না,—কারণ, শব্দ উৎপন্ন হইলেই তাহার শব্দভাব হয়। তাৎপর্য্য এই বে, শব্দের যে "তথাভাব" অর্থাৎ শব্দভাব বা শব্দত্ব, তাহা শব্দ উৎপন্ন হইলেই তাহাতে দিদ্ধ হয়। উৎপত্তির পূর্বের উহা থাকিতে পারে না। কারণ, তথন শক্ষ নাই। স্মত্যাং অতংপন্ন শক্ষ বলিয়া কোন শক্ষ নাই। শব্দ উৎপন্ন হইলেই তথন ভাহার স্বস্ত্রূপে সন্তা সিদ্ধ হওয়ায় তথন ভাহাতে অনিভাজের কারণ অর্থাৎ সাধক হেতু প্রায়ত্বজন্ত আছে, স্কুতরাং অনিতাত্বও আছে। তাহা হইলে আর বাদীর পক্ষ শব্দের কোন অংশে তাঁহার হেতু না থাকার তাহা নিতা, ইহা বলিয়া বাদীর উক্ত অর্মানে অংশতঃ বাধ ও অংশতঃ স্বরূপাদিদ্ধি-দোষ কোনরূপেই বলা যায় না। অর্থাৎ বাদী যে, শক্ষাত্র-কেই পক্ষরণে গ্রহণ করিয়া, প্রবন্ধ রন্তান্ত হোরা তাহাতে প্রমিনতান্ত সাধন করেন, দেই শব্দ-মাত্রেই তাঁহার ঐ হেতু আছে এবং নিতাত্ব আছে। শব্দের মধ্যে অমুৎপন্ন নিতা কোন প্রকার শব্দ নাই। ধাহা নাই, যাহা অগীক, তাহা গ্রহণ করিয়া, তাহাতে হেতুর অভাব ও সাধ্য ধর্ম্মের অভাব বলিয়া উক্ত দোষ প্রদর্শন করা যায় না। বস্ততঃ অনুনানের আশ্রয়ক্ষণ পক্ষে হেতু না থাকিলে স্বরূপাসিদ্ধি-দোষ এবং সাধ্য ধর্ম না থাকিলে বাধনোষ হয়। কিন্তু যাহা পক্ষের মন্তর্গতই নহে, ষাহা অগীক, তাহাতে হেতুর মভাব ও সাধাধর্মের অভাব থাকিতেই পারে না। আধার ব্যতীত আধেষ ইইতে পারে না। স্নতরাং প্রতিবাদীর ক্ষতিত উক্ত দোষের সম্ভাবনাই নাই। স্মার প্রতিবাদী ঐ সমন্ত যুক্তি অস্বীকার করিয়া, পূর্ব্বোক্তরূপ দোষ বলিলে, তিনি যে অনুমানের ছারা বাদীর ঐ হেতুর ছষ্টত্ত সাধন করিবেন, সেই অহমান বা তাহার সমর্থক অন্ত কোন অহমানে বাদীও তাঁহার স্থায় উক্তরূপে স্বরূপাদিদ্ধি প্রভৃতি দোষ বলিতে পারেন। স্থতরাং তাঁহার উক্ত উদ্ভর স্বব্যাঘাতক হওয়ার উহা কোনরূপেই সহন্তর হইতে পারে না, ইহা তাঁহারও স্বাকার্য। পূর্ববিৎ স্বব্যাঘাতকত্বই প্রতিবাদীর উক্ত উত্তরের সাধারণ হুইত্বমূল॥ ১৩॥

#### অমুৎপত্তিদ্ধ-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ১॥

# সূত্র। সামাত্যদৃষ্ঠান্তরোরৈন্দ্রিরকত্বে সমানে নিত্যানিত্যসাধর্ম্যাৎ সংশয়সমঃ ॥১৪॥৪৭৪॥

অমুবাদ। সামাত্য ও দৃষ্টান্তের ঐন্দ্রিয়কত্ব সমান ধর্ম হওয়ায় অর্থাৎ "শব্দো-হনিত্যঃ" ইত্যাদি প্রয়োগস্থলে দৃষ্টান্ত ঘট অনিত্য এবং সেই ঘটস্থ সামাত্য অর্থাৎ ঘটত্ব জাতি নিত্য, কিন্তু ঐ উত্যয়ই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, স্কুতরাং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঐ ঘটত্বসামাত্যও ঘট দৃষ্টান্তের সমান ধর্ম হওয়ায় নিত্য ও অনিত্য পদার্থের সাধর্ম্ম্য প্রযুক্ত (সংশয় দ্বারা প্রত্যবস্থান) অর্থাৎ উক্ত স্থলে শব্দে নিত্য ও অনিত্য পদার্থের পূর্বেবাক্ত সমান ধর্ম জ্ঞানজত্য শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ সংশয় সমর্থনপূর্বেক প্রত্যবস্থান (১৪) সংশয়সম প্রতিষেধ।

ভাষ্য। 'অনিত্যঃ শব্দঃ প্রয়ন্তানন্তরীয়কত্বাদ্ঘটব'দিত্যুক্তে হেতে সংশব্দেন প্রত্যবতিষ্ঠতে—দতি প্রয়ন্তরীয়কত্বে অস্ত্যবাস্থ নিত্যেন সামান্তেন সাধর্ম্ম্যবৈশিক্ষরকত্বমস্তি চ ঘটেনানিত্যেন, অতো নিত্যানিত্য-সাধর্ম্ম্যাদনির্ভঃ সংশয় ইতি।

অনুবাদ। শব্দ অনিত্য, যে হেতু প্রযত্নজন্য—যেমন ঘট, এই বাক্য দ্বারা (বাদী কর্ত্বক) হেতু অর্থাৎ শব্দে অনিত্য হনিশ্চায়ক প্রযত্নজন্মত্ব হেতু কথিত হইলে (প্রতিবাদী) সংশয় ধারা প্রত্যবস্থান করিলেন, (যথা—) প্রযত্নজন্মত্ব থাকিলে অর্থাৎ শব্দে ঘটের ন্যায় অনিত্যত্বের নিশ্চায়ক প্রযত্নজন্মত্ব হেতু থাকিলেও এই শব্দের নিত্য সামান্য অর্থাৎ ঘটত্ব জাতির সহিত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যবরূপ সাধর্ম্ম্য আছেই এবং অনিত্য ঘটের সহিত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যবরূপ সাধর্ম্ম্য আছে। অত এব নিত্য ও অনিত্য পদার্থের সাধর্ম্ম্য প্রযুক্ত সংশয় নিবৃত্ত হয় না, অর্থাৎ শব্দে নিত্য ও অনিত্য পদার্থের সাধর্ম্ম্য ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যত্ব থাকায় উহার জ্ঞানজন্য শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ সংশয়ও অবশ্য জন্মিবে।

টিপ্লনী। মহর্ষি ক্রমান্স্লারে এই স্থত্তহারা (১3) "পংশগ্রদ্ম" প্রতিষেধের লক্ষণ বলিয়াছেন। ফ্রে "নিভ্যানিভাসাধর্ম্মাৎ" এই বাক্যের দ্বারা ঐ লক্ষণ স্থৃচিত হইয়াছে। ঐ বাক্যের পরে "দংশয়েন প্রত্যবস্থানং" এই বাক্যের অধ্যহার মহর্ষির অভিমত। তাই ভাষ্যকারও "সংশ্যেন প্রভাবতিষ্ঠতে" এই বাক্যের দারা উহা ব্যক্ত ক্রিয়াছেন। স্থতে "দামান্ত দৃষ্টাস্তয়োঃ" ই**তাদি প্রথমা**ক্ত বাক্য উদাহরণ প্রদর্শনার্থ। অর্থাৎ উহার দ্বারা "শব্দোহনিতাঃ" ইতাদি প্রয়োগস্থলে মহর্ষি এই "দংশগ্রদ্ধ" প্রতিষ্ঠের উদাহরণ স্থান। করিয়াছেন। তাই পরে লক্ষণ স্থচনা করিতেও বলিয়াছেন,—"নিত্যানিত্য-সাধর্ম্মাৎ"। উক্ত স্থলে নিতা ঘটত্ব জাতি এবং অনিতা ঘটদুষ্টান্তের ইন্দ্রিগ্রাহ্রন্ত্রপ সাধর্ম্ম বা সমানধর্মই ঐ বাক্যের দারা গৃহীত হইয়াছে। বস্তুতঃ উক্ত বাক্যে "নিত্য" শব্দের দ্বারা বিপক্ষ এবং "অনিত্য" শব্দের দ্বারা সপক্ষই মহর্ষির বিবক্ষিত এবং "দাধর্মা" শব্দের দারা সংশ্যের কারণমাত্রই বিব্হ্নিত<sup>১</sup>। তাহা হইলে স্ত্রার্থ বুঝা যায় যে, বাদীর সাধ্যমন্ত্র তাহার মভাব বিষয়ে সংশয়ের যে কোন কারণ প্রদর্শন করিয়া প্রতিবাদী যদি তদ্বিয়ে সংশয় সমর্থনপূর্ব্বক প্রতাবস্থান করেন, তাহা হইলে উহাকে বলে (১৪) "সংশয়সম" প্রতিষেধ বা "সংশয়সম।" জাতি। যে পদার্থ বাদীর সাধাশুত বলিয়া নিশ্চিডই আছে, ভাহাকে বলে বিপক্ষ এবং যে পদার্থ বাদীর দাধাধর্মবিশিষ্ট বনিয়া নিশ্চিত, তাহাকে বলে দপক্ষ। স্মৃতবাং পুর্বেষ্ট "শব্দোহনিতাঃ" ইত্যাদি প্রধোগন্তলে অনিতাত্বশৃত্ত অর্থাৎ নিত্য ঘটত জাতি বিপক্ষ এবং অনিতাত্ব-বিশিষ্ট ঘট দৃষ্টান্ত সপক্ষ। তাই মহর্ষি উক্ত স্থলকেই গ্রহণ করিয়া স্থকে "নিত্য" ও "অনিত্য" : শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। তদনুদারেই ভাষাকার প্রভৃতি উক্ত উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াই সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। কিন্ত এরূপ অস্ত স্থলেও বাদীর সপক্ষ ও বিপক্ষের সাধর্ম্য গ্রহণ করিয়া, প্রতিবাদী উক্তরূপ সংশয় সমর্থন করিলে, দেখানেও ইহার উদাহরণ ব্রঝিতে হইবে।

ভাষাকার মহর্ষির স্থানুসারে ইহার উদাহরণ প্রকাশ করিয়াছেন যে, কোন বাদী "শব্দোহনিত্যঃ প্রযক্ষরভাতাৎ ঘটবং" ইত্যাদি বাক্য ছারা শব্দে অনিতাত্বের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, শব্দে যেমন ঘটের সাধর্ম্মা প্রযক্ষরভাত্ব আছে। কারণ, শব্দ ষেমন ইক্রিয়গ্রাহা, তক্রপ ঘটত্ব-জাতিও এবং ঘটও ইক্রিয়গ্রাহাত্বও আছে। কারণ, শব্দ ষেমন ইক্রিয়গ্রাহা, তক্রপ ঘটত্ব-জাতিও এবং ঘটও ইক্রিয়গ্রাহা । ঘটত্ব জাতির প্রত্যক্ষ না হইলে ঘটত্বরূপে ঘটের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। ঐ ঘটত্ব জাতি নিতা, ইহা বাদীরও স্বীকৃত। স্বতরাং নিতা ঘটত্ব জাতি এবং অনিতা ঘটের সাধর্ম্মা যে ইক্রিয়গ্রাহাত্ব, তাহা শব্দে বিদ্যমান থাকায়, উহার জ্ঞানজন্ত শব্দ কি ঘটত্ব জাতির স্থায় নিতা, অথবা ঘটের স্থায় অনিতা, এইরূপ সংশ্যের কারণ থাকায় ঐরূপ সংশ্য অবশুস্তাণী। বাদীর অভিমত নিশ্চয়ের কারণজন্ত শব্দে অনিতাত্ব নিশ্চয়ের হইবে, কিন্ত শব্দ নিতা, কি অনিতা, এইরূপ সংশ্যের কারণ থাকারে হৈত্ব নাই। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর

<sup>&</sup>gt;। অত "সমানে" ইতান্তমুদাহরণপ্রদর্শনপরং। নি গ্রানিতাশকৌ সপক্ষবিপক্ষাবুপলক্ষরতঃ, সাধ্র্য্যপদ্ধ সংশর্ভেডুং। তত্তক সাধাতদভাব্যোঃ সংশর্কারণা,দিতার্থঃ 1—তার্কিকরকা।

এইরূপ উত্তর "দংশয়দনা" জাতি। প্রতিবাদীর অভিপ্রায় এই যে, দংশয়ের কারণ না থাকিলেই দেখানে নিশ্চয়ের কারণজন্য নিশ্চয় জ.য় । উক্ত স্থলে উক্তরূপ দংশয়ের কারণ থাকার বাদীর প্রযুক্ত ঐ হেতুর দ্বারা শব্দে অনিতার-নিশ্চয় জিয়িতে পারে না । উক্তরূপে নিশ্চয়ের প্রতিপক্ষ দংশয় দমর্থন করিয়া, বাদীর হেতুতে দং প্রতিপক্ষত্ব দোষের উদ্রাবনই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য । "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজ ও বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতিও ইহাই বলিয়াছেন । বস্ততঃ উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর হেতুর তুল্যবলশালী অন্ত হেতুর দ্বারা শব্দে অনিত্যত্বের দংস্থাপন না করায় উহা প্রকৃত দং প্রতিপক্ষের উদ্ভাবন্ধ নহে, কিন্তু তন্ত্ব লা । তাই এই জাতিকে বলা হইয়াছে,—"সংপ্রতিপক্ষদেশনাভাদ।"।

এইরূপ শব্দাদিগত শব্দর প্রভৃতি অনাধারণ ধর্মের জ্ঞানজন্ম উক্তর্রপ সংশয় সমর্থন করিলৈও প্রতিবাদীর দেই উত্তর "সংশয়দম।" জাতি হইবে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতিও ইহা বলিয়াছেন। মহর্ষির প্রথমোক্ত "দাধর্ম্মাদম।" জাতি হইতে এই "নংশয়দম।" জাতির বিশেষ কি ? এতছত্তরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন, যে, কোন এক পদার্থের দাধর্ম্মাপ্রযুক্তই "দাধর্ম্মাদম।" জাতির প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু উভয় পদার্থের সাধর্ম্মাপ্রযুক্তই এই "দংশয়দম।" জাতির প্রবৃত্তি হয়, ইহাই বিশেষ। বস্ততঃ মহর্ষিও এই স্থতে "নিভ্যানিভ্যদাধর্মাৎ" এই বাবেরের দারা উক্তরূপ বিশেষই স্থচনা করিয়া গিয়াছেন॥ ১৪॥

ভাষ্য ৷ জম্মেভিরং—

অমুবাদ। ইহার অর্থাৎ পূর্ব্ব**সূ**ত্রোক্ত "সংশয়সম" প্রতিষেধের উত্তর—

# সূত্র। সাধর্ম্যাৎ সংশয়ে ন সংশয়ো বৈধর্ম্যাত্বভয়থা বা সংশয়ে২ত্যন্তসংশয়প্রসঙ্গে নিত্যত্মানভূযুপগদাচ্চ সামান্যস্থাপ্রতিষেধঃ ॥১৫॥৪৭৬॥

অনুবাদ। সাংশ্যাপ্রযুক্ত অর্থাৎ সমানধর্ম দর্শনজন্ম সংশায় হইলেও বৈধর্ম্যাপ্রযুক্ত অর্থাৎ সংশায়ের নিবর্ত্তক বিশেষ-ধর্মনিশ্চয়ব্শতঃ সংশায় জন্মে না। উভয় প্রকারেই সংশায় হইলে অর্থাৎ সমান ধর্ম্মজ্ঞান ও বিশেষ ধর্মনিশ্চয়, এই উভয় সত্ত্বে সংশায় জন্মিলে অত্যন্ত সংশায়প্রসন্ত্র অর্থাৎ সংশায়ের অনুচ্ছেদের আপত্তি হয়। "সামান্দ্রে"র নিত্যত্ত্বের অর্থাৎ পূর্ণেবিক্তি সমানধর্মারপ সাধর্ম্মোর সর্ববদা সংশায়-প্রযোজকত্ত্বের অস্থাকারবশতঃই (পূর্বব্যুত্তাক্তি) প্রতিষ্ধে হয় না।

ভাষ্য। বিশেষাদৈবধার্য্যাদেবধার্য্যমাণেহর্থে পুরুষ ইতি—ন স্থাণু-পুরুষ-সাধর্ম্মাৎ সংশয়োহবকাশ লভতে। এবং বৈধর্ম্যাদ্বিশেষাৎ— প্রযন্ত্রীয়ক স্থাদিবধার্য্যমাণে শক্ষ্যানিভাৱে নিভানিভাসাধ্র্য্যাৎ সংশাষোহ্বকাশং ন লভতে। যদি বৈ লভেত, ততঃ স্থাণুপুরুষদাধর্ম্মানু-চ্ছেদাদত্যতং সংশৃঃ স্থাৎ। গৃহমাণে চ বিশেষে নিত্যং সাধর্ম্মাং সংশ্যুহেতুরিতি নাভ্যুপগম্যতে। নহি গৃহ্মাণে পুরুষম্ম বিশেষে স্থাণুপুরুষদাধর্ম্মাং সংশ্যুহেতুর্ভবিতি।

অমুবাদ। বিশেষধর্মনেপ বৈধর্ম্যপ্রাক্ত "পুরুষ" এইরূপে নিশ্চীয়মান পদার্থে স্থাণু ও পুরুষের সমানধর্মপ্রযুক্ত সংশয় অবকাশ লাভ করে না অর্থাৎ পুরুষ বলিয়া নিশ্চয় হইলে তখন আর তাহাতে ইহা কি স্থাণু ? অথবা পুরুষ ? এইরূপ সংশয় জন্মিতেই পারে না ; এইরূপ বিশেষধর্মরূপ বৈধর্ম্ম্য প্রযুক্তরুত্ত অর্থাৎ শব্দের অনিত্যত্বনিশ্চায়ক ঐ হেতুর দ্বারা শব্দের অনিত্যত্ব নিশ্চীয়মান হইলে নিত্য ও অনিত্য পদার্থের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত সংশয় অবকাশ লাভ করে না । যদি অবকাশ লাভ করে, অর্থাৎ যদি বিশেষ ধর্ম্মের নিশ্চয় হইলেও সংশয় জন্মে, ইহা বল, তাহা হইলে স্থাণু ও পুরুষের সমানধর্ম্মের অনুচ্ছেদবশতঃ অত্যন্ত সংশয় অর্থাৎ সর্বনা সংশয়ে হউক ? বিশেষধর্ম্ম "গৃহ্যমাণ" (নিশ্চীয়মান ) হইলেও সমান ধর্ম সর্বনা সংশয়ের প্রযোজক হয়, ইহা স্বীকার করা যায় না। কারণ, পুরুষের বিশেষ ধর্ম্ম নিশ্চীয়মান হইলে স্থাণু ও পুরুষের সমান ধর্ম্ম সংশয়ের প্রযোজক হয় না।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই স্ত্র হারা পূর্বস্থ্রোক্ত "সংশয়সম" প্রতিষেধের উত্তর বলিতে স্ত্রশেষে বিলিয়াছেন, "অপ্রতিষেধঃ"। অর্থাৎ পূর্বস্থ্রোক্ত প্রতিষেধ হয় না, উহা অযুক্ত। কেন উহা অযুক্ত। ইহা ব্ঝাইতে প্রথমে দিন্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন,—"সাধর্ম্মাৎ সংশরে ন সংশরে বৈধর্ম্মাৎ।" অর্থাৎ সমানধর্মের দর্শনজন্ত সংশর হইলেও বিশেষধর্মের দর্শনপ্রযুক্ত সংশর হুরে না। বার্ত্তিকহার স্থ্রোক্ত "সাধর্ম্ম" শব্দের হারা সমানধর্মের দর্শন এবং "বৈধর্ম্মা" শব্দের হারা বিশেষ ধর্মের দর্শনই গ্রহণ করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও ঐরপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি স্ত্রোক্ত "সংশরে" এই পদের পরে "আপাদ্যমানেহিপি" এই বাক্যের অধ্যাহার করিয়াছেন। তাঁহার মতে সমানধর্মের দর্শনজন্ত সংশর আপ্রতির বিষয় হুইলেও বিশেষ ধর্মের দর্শনপ্রযুক্ত সংশর জন্মেনা, ইহাই মহর্মির উক্ত বাক্যের অর্থা। তাৎপর্য্যাটীকাকার উক্ত বাক্যের ভাৎপর্য্যার্থ বিলয়াছেন যে," কেবল সমান ধর্ম্মদর্শনমাত্রই সংশরের কারণ নহে, কিন্তু বিশেষধর্মের আদর্শন সহিত সমান ধর্ম্মদর্শন না থাকার সংশরের কারণ নহে, কিন্তু বিশেষধর্মের হারণ সহিত সমান ধর্ম্মদর্শন না থাকার সংশরের কারণই থাকে না, স্থতরাং সংশর জন্মিছে, সেথানে পূর্ব্বোক্তরূপ সমান ধর্ম্মদর্শন না থাকার সংশরের কারণই থাকে না; স্থতরাং সংশর জন্মিছে পারে না। বরদরাজ এথানেও পূর্বস্থত্বের ন্যার স্থ্যোক্ত "সাধর্ম্মা"

<sup>&</sup>gt;। ন সামাস্তদর্শনমাত্রং সংশ্রস্য কার্ণমণি তু বিশেষাদর্শনসহিতং। বিশেষদর্শনে তু তন্ত্রহিতং ন কার্ণমিতি প্রার্থং।—তাংপ্রাচীকা।

শব্দের দারা সংশ্রের কারণমাত্রই বিবক্ষিত এবং তদ্মসারে স্ভোক্ত "বৈধর্মা" শব্দের দারাও নিশ্বের কারণমাত্রই বিবক্ষিত, ইহা বলিয়াছেন। ভাষাকার প্রথমে একটা দৃষ্টান্তের দারা মহর্ষির উক্ত বাক্যের অর্থ বাাথ্যা করিয়াছেন যে, বিশেষধর্মরূপ বৈধর্মাপ্রযুক্ত অর্থাৎ পুরুষের বিশেষ ধর্ম হস্ত পদাদি যাহা স্থাপ্তে না থাকায় স্থাপ্র বৈধর্মা, ভাষা দেখিয়া পুরুষ বলিয়া নিশ্চয় হইলে, তথন আর ভাষাতে স্থাপ্ ও পুরুষের সমানধর্ম দর্শনজ্ঞ পুর্বের ভায় ইহা কি স্থাপ্ । অথবা পুরুষ । এইরূপ সংশয় জন্ম না। এইরূপ শব্দে যে প্রযুত্তহাত্ব প্রমাণসিদ্ধ বিশেষধর্ম আছে, যাহা নিত্য পদার্থের বৈধর্ম্মা, তাহা ধরন শব্দে নিশ্চিত হয়, তৎকালে ঐ শব্দে নিত্য ঘটত্বলাতি এবং অনিত্য ঘট দৃষ্টান্তের সমানধর্ম ইন্দ্রিরগ্রাহান্তের জ্ঞান হইলেও তজ্জ্ঞ আর উহাতে নিত্য, কি অনিত্য ? এইরূপ সংশয় জন্ম না। অর্থাৎ প্রতিবাদী উক্ত স্থলে যে সংশয় সমর্থন করিয়াছেন, ভাষা কারণের অভাবে হইতে পারে না। স্থতাং ভাষার উক্তরূপ প্রতিষেধ অযুক্ত।

প্রতিবাদী যদি বলেন যে, উভয় প্রকারেই সংশয় জন্মে অর্থাৎ সমান ধর্ম্ম দর্শন ও বিশেষ ধর্ম দর্শন, এই উভন্ন থাকিলেও দেখানে সংশয়ের কারণ থাকায় সংশন্ন জন্মে। এতত্ত্তরে মহর্ষি পরে বলিয়াছেন,— ভৈত্তরথা বা দংশয়ে২তান্তদংশরপ্রদক্ষ: "। উক্ত বাক্যে "বা" শব্দের অর্থ অবধারণ। অর্থাৎ উক্ত পক্ষ গ্রহণ করিলে সর্ব্বদাই সংশ্যের আপত্তি হয়। ভাষ্যকার তাঁহার পুর্ব্বোক্ত দৃষ্টাস্তম্থলে ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে স্থাপু ও পুরুষের সমান ধর্মের উচ্ছেদ না হওয়ায় উহার দর্শনজন্ত পরেও উহাতে সংশয় জন্মিবে। অর্থাৎ উক্ত স্থলে পুরুষের বিশেষধর্ম হস্তপদাদি দর্শন করিলেও স্থাণু ও পুরুষের যে সমান ধর্ম দেখিয়া পুর্বেষ সংশয় জ্মিয়াছিল, তাহা তথনও বিদ্যমান থাকায় উহা, দেখিয়া তখনও আবার তাহাতে পূর্ববং ইহা কি স্থাণু ? অথবা পুরুষ ? এইরূপ সংশয় কেন জন্মিবে না ? উক্ত পক্ষে সেখানেও সংশয়ের কারণ থাকায় সংশয়ের উচ্ছেদ কথনই হইতে পারে না। প্রতিবাদী শেষে যদি উহা স্বীকার করিয়াই বলেন যে, আমি সেখানেও সংশয় জন্মে, ইহা বলি, সমান ধর্ম দর্শন হইলে কথনই সংশয়ের উচ্ছেদ হয় না, উহা চিরকালই সংশব্যের জনক, ইহাই আমার বক্তব্য। এতত্ত্তরে মহর্ষি সর্বধেশেষে বলিয়াছেন,— "নিত্যত্মনভ্যুপগমাচ্চ দামাক্তত্ত"। অর্থাৎ দমানধর্মরূপ বে "দামাত্ত", তাহার নিত্যত্ম অর্থাৎ সতত সংশরপ্রযোজকত্ব স্বীকারই করা যায় না। উক্ত বাক্যে "চ" শব্দের অর্থ অবধারণ। ভাষাকার উহার তাৎপর্য্য ব্যাথ্যা করিয়াছেন যে, বিশেষ ধর্ম্মের দর্শন বা নিশ্চয় হইলেও সমান ধর্ম সতত मश्यापत প্রায়েজক হয়, ইহা স্বীকারই করা যায় না। কারণ, পুরুষের বিশেষধর্ম হস্তপদাদি দেখিলে তথন তাহাতে বিদ্যমান স্থাণু ও পুরুষের সমানধর্ম সংশয়ের প্রয়োজক হয় না। ভাষ্যকার এখানে স্থাত্তিক "সামান্ত" শব্দের দারাও পূর্ব্বোক্ত সাধর্ম্ম্য বা সমান ধর্ম্মই ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং "নিভাত্ব" শব্দের দারা নিভা সংশয়হেতুত্ব আখা করিয়াছেন। সমান ধর্ম দর্শন সংশয়ের কারণ হইলে এ সমানধর্ম এ সংশ্যের প্রযোজক হয় ৷ স্কুতরাং ভাষ্যকারোক্ত "হেতু" শব্দের অর্থ এখানে প্রয়োজক, ইহাই বুঝিতে হয়। বার্ত্তিককার প্রভৃতির মতামুদারে স্থান্তে "দামান্ত" শব্দ ও উহার ব্যাখ্যায় ভাষাকারোক্ত "দাধ্ম্ম"শকের দ্বারা সমান ধ্র্ম দুর্শনই বিব্রক্ষিত বুঝিলে ভাষাকারোক্ত হেত্

শব্দের দ্বারা জনক ব্যর্থও বুঝা যায়। সে যাহা হউক, ভাষ্যকার মহর্ষির ঐ শেষোক্ত বাক্যের কষ্ট-বল্পনা করিয়া যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ভাহার মূল কারণ এই যে, মহর্ষি কণাদের স্তায় মহর্ষি গোতমের মতেও ঘটতাদি "গামান্ত" বা জাতির নিতাত্বই সিদ্ধান্ত। মহর্ষি গোডম বিতীয় অধায়ে শব্দের অনিতাত্ব পরীক্ষায় "ন ঘটাভাবদামান্তনিতাত্বাৎ" (২১১৪) ইত্যাদি পূর্ব্ধপক্ষ্ত্রে ঐ দিদ্ধান্ত ম্পষ্ট বলিয়াছেন। পরে সেখ'নে দিশ্ধান্তফ্তে ঐ দিশ্ধান্ত অস্বীকার করিয়াও পূর্ব্বপক্ষ বঞ্জন করেন নাই। স্থতরাং তিনি এই স্থত্তে "সামান্ত" অর্থাৎ জাতির নিত্যন্থ স্বীকার করি না, ইহা কথনই বলিতে পারেন না। তাই ভাষ্যকার প্রভৃতি সমন্ত ব্যাখ্যাকারই এখানে কষ্টকল্পনা করিয়া মহর্ষির ঐ শেষোক্ত বাক্যের উক্তরূপই অর্থব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। কিন্ত উক্ত বাক্যের দ্বারা षठेशां निमारकात निकारकात साली कांकरे ता मत्रमानात त्या गांव, हेश श्रोकार्या । भर्षि भूस्तप्रत्व এবং এই স্থাত্তে সমানধর্ম্ম বলিতে "সাধর্ম্যা" শক্তেরই প্রয়োগ করিয়াছেন এবং পুর্বাস্থতে ঘটড়াদি জাতি অর্থে ই "দামান্ত" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাও লক্ষ্য করা আবশুক। স্থতরাং তিনি এই স্থতে পরে পূর্বংং "সাধর্ম্মা" শব্দের প্রয়োগ না করিয়া, "সামান্ত" শব্দের প্রয়োগ করিবেন কেন ? এবং নিতা সংশগ্নপ্রযোজকত্বই তাঁহার বক্তব্য হইলে "নিতাত্ব"শব্দের প্রয়োগ করিবেন কেন ? "নিতাত্ব" শক্তের ছারাই বা এরূপ অর্থ কিরূপে বুঝা যায় ? এই সমস্তও চিন্তা করা আবশ্রুক। পরবর্ত্তী কালে যে স্বাধীন চিন্তাপরাহণ অনেক নব্য নৈয়ায়িক ঐ সমন্ত চিন্তা করিয়াই উক্ত প্রাচীন ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই, ইহাও এখানে বৃত্তিকার বিশ্বনাথের উক্তির দারা বৃ্ঝিতে পারা যায়। কারণ, বৃ্দ্তিকার নিজে এখানে উক্ত বাক্যের পূর্কোক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়া, সর্ব্বশেষে তাঁহাদিগের ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, গোদ্ব প্রভৃতি জাতির নিতাত্বের অনভাপগম অর্থাৎ অম্বীকারের আপত্তি হয়। কারণ, 🗳 স-স্ত জাতিতেও প্রমেহত্ব প্রস্তৃতি সমান ধর্মপ্রযুক্ত নিতাত্ব সংশর হইতে পারে। অর্থাৎ ধদি বিশেষ ধর্মা দর্শন ইইলেও সমানধর্মা দর্শনজন্ম সর্বদাই সংশয় স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে পুর্ব্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী যে ঘটস্বাদি জাতিকে নিত্য বলিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহাস্থকে নিত্য ও মনিত্য পদার্থের সমান ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং তৎ প্রযুক্ত শব্দ নিতা, কি অনিতা ? এইরূপ দংশন্ন সমর্থন করিয়াছেন, ভাহাও তিনি করিতে পারেন না। কারণ, তাঁহার মতে ঐ ঘটত্বাদি জাতিরও নিতাত্ব নির্ণয় হইতে পারে না। কারণ, তাহাতে নিত্য ও অনিত্য পদার্থের সমান ধর্ম প্রমেদ্ধত্ব বিদামান মাছে। স্থতরাং তৎপ্রযুক্ত তাহাতেও নিত্বাত্ব দংশয় অবশুই জ্বানিবে। তাহা হইলে আর তাহাতেও কথনই নিতাত্ব নিশ্চন্ন জন্মে না, ইহা তাঁহার স্বীকার্য্য। "স্তান্নস্ত্রবিবরণ"-কার গোস্বামী ভট্টাচার্য্য পরে এই নবীন ব্যাখাই গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুত: এই স্থতে মহযির "নিতাজানভূগপগমাচচ সামা**ভাভ্ত"** এই চরম উত্তরবাক্যের ছারা আমরা তাঁহার চরম বক্তব্য বুঝিতে পারি ষে, পূর্ব্বোক্ত স্থলে বিশেষধর্ম নিশ্চয় সত্ত্বেও শব্দে উক্তরূপ সংশন্ন স্বীকার করিয়া, প্রতিবাদী শব্দের অনিতাত্ব অস্বীকার করিলে, বাদী তাঁহাকে বলিবেন যে, তাহা হইলে তুমি ত ঘটডাদি জাতির নিতাত স্বীকারও কর না, করিতে পার না! কারণ, ঘটডাদি জাতিতেও নিত্য আস্মা ও অনিত্য ঘটের সমান ধর্ম প্রমেয়ত্ত প্রভৃতি বিদ্যমান থাকার তোমার

ৰথানুসারেই তাহাতেও উক্তরূপ সংশয় স্বীকার করিতে তুমি বাধ্য। স্থতরাং ঘটতাদি জাতিতেও নিত্যানিতাত্ব-সংশয়বশতঃ উহার নিতাত্ব স্বীকারও তুমি কর না, ইহা তোমাকে বলিতেই হইবে। কিন্তু তাহা হইলে তুমি আর শব্দে উক্তরূপ সংশয় সমর্থন করিতে পার না। কারণ, তুমি ঘটডাদি জাতিকে নিতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াই ঐ সংশয় সমর্থন করিয়াছ। কিন্ত ঐ ঘটভাদি জাতির নিতাভ শ্বস্থীকার করিতে বাধ্য হইলে তোমার ঐ উত্তর স্বব্যাঘাতক হওয়ায় উহা যে মনহন্তর, ইহা তোমারও স্বীকার্য্য। মহর্ষির উক্ত বাক্যের এইক্লপই তাৎপর্য্য হইলে উহার সমাক্ সার্থকাও বুঝা যায়। পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন ব্যাখ্যায় উক্ত বাক্যের বিশেষ প্রয়োজনও বুঝা যায় না। মূলকথা, শব্দে প্রযক্ত জন্তত্ব হেতুর নিশ্চয় হইলে শব্দের অনিত্যত্বেরই নিশ্চয় হইবে। কারণ, যাহা প্রয়ত্মক্ত অর্থাৎ কাহারও প্রবত্ন বাতীত বাহার সন্তাই দিদ্ধ হয় ন', তাহা অনিত্য, ইহা দিদ্ধই আছে। স্বতরাং প্রযত্ন-জন্তত্ব অনিতাত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধর্মা এবং উচা শব্দের বিশেষধর্মা। ঐ বিশেষধর্মোর নিশ্চয় হইলে তাহাতে অনিতাত্বেরই নিশ্চর হওরার আর তাহাতে নিতা, কি মনিতা, এইরূপ সংশর জন্মিতেই পারে না। প্রতিবাদী তথনও উহাতে সংশব্ধ স্বীকার করিলে চিরকাণই দর্বত্ত সংশব্ধ জ্বনিবে। কুত্রাপি কোন সংশয়েরই উচ্ছেদ হইতে পারে না। প্রতিবাদী দত্যের অপলাপ করিয়া তাহাই স্বীকার ক্রিলে, তিনি যে সমস্ত অনুমানের দারা বাদীর হেতুর হুষ্টত্ব সাধন করিবেন, তাহাতে ও তাঁহার সাধাাদি বিষয়ে প্রমেমতাদি সমান ধর্মজ্ঞানজ্ঞ সংশগ্ন স্বীকার করিতে তিনি বাধ্য হইবেন। তাহা হুইলে, তাঁহার পুর্ব্বোক্ত ঐ উত্তর স্বব্যাঘাতক হওয়ায় উহা যে অদত্তত্ত্ত, ইহা তাঁহারও স্বীকার্য্য। পূর্ব্বৰৎ স্বব্যাঘাতকত্বই উক্ত জাতির সাধারণ হুপ্তব্যুল। যুক্তাঙ্গহানি অসাধারণ হুপ্তব্যুল। কারণ, বিশেষধর্মদর্শনের অভাববিশিষ্ট সমানধর্মদর্শনই সংশয়বিশেষের কারণ হওয়ায় বিশেষধর্ম দর্শনের অভাব ঐ কারণের যুক্ত অঙ্গ অর্থাৎ অত্যাবশ্রক বিশেষণ বা সহকারী। প্রতিবাদী উহা অস্বীকার ক্রিয়া, কেবল সমানধর্ম দর্শনজনাই সংশয় সমর্থনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্তরূপ উত্তর করায় যুক্তালহানি-বশতঃও তাঁহার ঐ উত্তর হুষ্ট হইয়াছে, উহা সহত্তর নহে। ১৫॥

সংশ্রদ্ম-প্রকরণ সমাপ্র । ৬ ॥

# সূত্র। উভয়-সাধর্ম্যাৎ প্রক্রিয়াসিদ্ধেঃ প্রকরণসমঃ॥ ॥১৬॥৪৭৭॥

অনুবাদ। উভয় পদার্থের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত "প্রক্রিয়া"সিদ্ধি অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদীর পক্ষ ও প্রতিপক্ষের প্রবৃত্তির সিদ্ধিবশতঃ (প্রভ্যবস্থান) (১৫) প্রকরণসম প্রতিষেধ।

ভাষ্য। উভয়েন নিত্যেন চানিত্যেন চ সাধর্ম্ম্যাৎ পক্ষপ্রতিপক্ষয়োঃ প্রবৃত্তিঃ প্রক্রিয়া—অনিত্যঃ শব্দঃ প্রয়ত্মানন্তরীয়কত্মাদ্ঘটবদিত্যেকঃ পক্ষং প্রবর্ত্তর । দ্বিতীয়শ্চ নিত্যদাধর্ম্মাৎ প্রতিপক্ষং প্রবর্ত্তরতি—নিত্যঃ শব্দঃ প্রাবেণ্ডাৎ, শব্দত্ববিদ্তি । এবঞ্চ সতি প্রয়নানন্তরীয়ক্তাদিতি হেতু-রনিত্যদাধর্ম্মেটোচ্যমানো ন প্রকরণমতিবর্ত্ততে,—প্রকরণানতির্ত্তেনির্ণয়া-নির্বর্ত্তনং, সমানক্ষৈতন্ত্রিত্যদাধর্ম্মেটোচ্যমানে হেতো । তদিদং প্রকরণানতির্ত্ত্যা প্রত্যবস্থানং প্রকরণসমঃ। সমানক্ষৈতদ্বৈধর্ম্মেট্পি, উভয়বৈধর্ম্মাৎ প্রক্রিয়াসিদ্ধেঃ প্রকরণসম ইতি।

অনুবাদ। উভয় পদার্থের সহিত (অর্থাৎ) নিত্য পদার্থের সহিত এবং অনিত্য পদার্থের সহিত সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষের প্রবৃত্তিরূপ "প্রক্রিয়া" ( যথা ) শব্দ অনিভ্য, যেহেছু প্রযত্নজন্য, যেমন ঘট, এইরূপে এক ব্যক্তি ( বাদী ) পক্ষ অর্থাৎ শব্দে অনিত্যত্ব প্রবর্ত্তন ( স্থাপন ) করিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তিও অর্থাৎ প্রতিবাদীও নিত্য পদার্থের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত প্রতিপক্ষ অর্থাৎ শব্দের নিত্যস্ব প্রবর্ত্তন করিলেন—(যথা) শব্দ নিত্য, যেহেতু শ্রাবণ অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়জন্ম প্রত্যক্ষের বিষয়, যেমন শব্দত্ব। এইরূপ হইলে অর্থাৎ প্রতিবাদী উক্তরূপে শব্দের নিত্যত্বসাধক হেতু প্রয়োগ করায় অনিত্য পদার্থের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত উচ্যমান "প্রযত্নজন্যবাৎ" এই বাক্যোক্ত হেতৃ অর্থাৎ বাদীর কথিত প্রযত্নজন্যত্ব হেতু প্রকরণকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান হয় না অর্থাৎ উহা প্রতিবাদীর সাধ্য প্রতিপক্ষরূপ প্রকরণকে ( শব্দের নিত্যত্বকে ) অতিক্রম করিতে পারে না। প্রকরণের অনতিবর্ত্তনবশতঃ নির্ণয়ের অতুৎপত্তি হয় অর্থাৎ উক্ত স্থলে বাদীর হেতুর দ্বারা তাঁহার সাধ্যধর্ম্মের নির্ণয় জন্মে না। নিত্য পদার্থের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত উচ্যমান হেতুতেও ইহা সমান [ অর্থাৎ পূর্ব্ববৎ উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর কথিত শব্দের নিত্যত্বসাধক ( শ্রাবণত্ব ) হেতুও বাদীর পক্ষরূপ প্রকরণকে ( শব্দের অনিভ্যন্তকে ) অভিক্রম করিতে না পারায় উহার দ্বারা তাঁহার সাধ্যধর্ম নিত্যবেরও নির্ণয় জন্মে না বিকরণের অনতিক্রমবশতঃ সেই এই প্রত্যবস্থানকে (১৫) প্রকরণসম বলে। এবং ইহা বৈধর্ম্ম্যেও সমান, ( অর্থাৎ ) উভয় পদার্থের বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত প্রক্রিয়াসিদ্ধিবশতঃও প্রকরণসম প্রতিষেধ হয়।

টিপ্পনী। এই স্থত্তের দ্বারা "প্রকরণসম" নামক প্রতিষ্যেধর লক্ষণ কবিত হইয়াছে। পূর্ববিৎ এই স্থত্তেও "প্রত্যবস্থানং" এই পদের অধ্যাহার বা অমুবৃত্তি মর্হবির অভিমত। স্থত্তে "উভয়" শব্দের দ্বারা বিরুদ্ধ ধর্মবিশিষ্ট উভয় পদার্থই এখানে মহর্ষির বিবক্ষিত। বাদী ও প্রতিবাদীর পক্ষ ও প্রতিপক্ষের প্রবৃত্তি অর্থাৎ স্থাপনই এখানে ভাষ্যকারের মতে স্থত্তাক্ত "প্রক্রিয়া" শব্দের অর্থ। অর্থাৎ প্রথমে বাদীর নিজ পক্ষ স্থাপন, পরে প্রতিবাদীর নিজ পক্ষ স্থাপন, ইহাকেই বলে "প্রক্রিয়া"। বাদীর যাহা পক্ষ অর্থাও সাধাধর্মা, তাহা প্রতিবাদীর প্রতিপক্ষ এবং প্রতিবাদীর ষাহা পক্ষ, তাহা বাদীর প্রতিপক্ষ। উক্তরণ পক্ষ ও প্রতিপক্ষের নামই "প্রকরণ"। অর্থাৎ বাণী ও প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ সাধাধর্মবয়, যাহা সন্দেহের বিষয়, কিন্ত নির্ণীত হয় নাই, তাহাই ভাষ্যকারের মতে "প্রকরণ" শব্দের অর্থ এবং ঐ প্রকরণের স্থাপনই এই হত্তে "প্রক্রিয়া" শব্দের অর্থ। প্রথম অধ্যারে "হস্মাৎ প্রকরণচিন্ত।" (২।৭) ইত্যাদি স্থত্তের ভাষাারংস্ত ভাষ্যকার স্থত্তাক্ত "প্রকরণ" শব্দের উক্ত অর্থ ই ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন। তাৎপর্যাটীকাকার বাচম্পতি মিশ্রও দেখানে "প্রক্রিয়তে স্বাধ্তেনাধিক্রিয়তে" এইরূপ বৃৎপত্তি প্রদর্শন করিয়া "প্রকরণ" শব্দের ঐ অর্থ সমর্থন করিয়াছেন। পরবর্ত্তী হুত্রের ব্যাখ্যাতেও তিনি লিথিয়াছেন,—"প্রকরণভা প্রক্রিয়মাণভা সাধ্যস্তেতি যাবং"। আধুনিক কোন ব্যাখ্যাকার ঐ স্থানে প্রকরণ শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—সংশয়; কিন্ত উহা নিপ্রমাণ ও অসংগত। তার্কিকরক্ষাকার বরদরাজ এই হত্তে "প্রক্রিয়া" শব্দের দার। বাদী ও প্রতিবাদীর সাধ্য ধর্মাই গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার মতে পূর্বেষাক্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষ-রূপ প্রকরণেরই নামান্তর প্রক্রিয়া। তাই ডিনি এই "প্রকরণদম" প্রতিষেধকে "প্রক্রিয়া-দম" নামেও উল্লেখ করিয়াছেন। বস্ত эঃ পূর্ব্বোক্ত প্রকরণ অর্থে পূর্ব্বকালে "প্রক্রিয়া" শব্দেরও প্রয়োগ হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। পরবর্তী হত্তভাষোর ব্যাধায় শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রও ভাষাকারোক "প্রক্রিয়াদিদ্ধি"র ব্যাখ্যা করিয়াছেন—স্থনাধাদিদ্ধি। কিন্তু এখানে ভাষ্যকারের নিজের কথার ছারা তাঁহার মতে পূর্ব্বাক্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষের স্থাপনই "প্রক্রিয়া"শক্ষের অর্থ, ইহা বুঝা যায়। পরুত্ত এখানে প্রক্রিয়া ও প্রকরণ একই পদার্থ হইলে মহমি এই স্থতে বিশেষ করিয়া প্রক্রিয়া শব্দের প্রােগ ক্রিয়াছেন কেন । পরবর্তী স্থেই বা "প্রকরণ" শব্দেরই প্রয়ােগ ক্রিয়াছেন কেন ! ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ও এই সূত্রে "প্রক্রিয়া" শব্দের ফলিতার্থ বলিয়াছেন —বিপরীত পক্ষের সাধন। তিনি বিপরীত পক্ষকেই প্রক্রিয়া বলেন নাই। কিন্তু কেবল কোন এক পক্ষেরই সাধন বা সংস্থাপনই প্রক্রিয়া নহে। যথাক্রমে বাদী ও প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ পক্ষরুয়ের সংস্থাপনই এথানে ফুত্রোক্ত "প্রক্রিয়া"। স্থাত্র "উভয়দাধর্ম্মা" শান্দের দ্বারা উভয় পদার্থের বৈধর্ম্মাও বিবক্ষিত। অর্থাৎ উভয় পদার্থের দাধ্য ধর্ম্মের স্থায় উভয় পদার্থের বৈধর্ম্মাপ্রযুক্ত পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া স্থলেও এই "প্রকরণসম" প্রতিষ্টের উদাহরণ বুঝিতে হইবে। ভাষাকারও শেষে ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। পরে ইহা বুঝা যাইবে।

ভাষ্যকার এখানে নিণ্য ও মনিত্য, এই উভয় পদার্থের সাধর্ম্মপ্রযুক্ত প্রক্রিয়া প্রদর্শনপূর্বাক শ্রেকরণসম" প্রতিষেধের উদাধরণ দারা হুতার্থ বাখ্যা করিয়াছেন। যথা, কোন বাদী বলিলেন,— "শব্দোহনিতাঃ প্রযক্রপত্তরারকত্বাৎ ঘটবৎ"। অর্থাৎ শব্দ অনিত্য, যেহেতু উহা প্রযক্তের অনস্তরভাবী অর্থাৎ প্রযক্তরজ্ঞ । যাহা থাহা প্রযক্তরজ্ঞ, সে সমস্তই অনিত্য, যেমন ঘটা। এখানে শব্দ অনিত্য ঘটের সাধর্ম্ম প্রযক্তরজ্ঞ আছে বলিয়া তৎপ্রযুক্তই বাদী প্রথমে ঐ হেতুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। পরে প্রতিবাদী বলিলেন,— শব্দো নিত্যঃ প্রাবণরাৎ শব্দত্ববং"। অর্থাৎ শব্দ নিত্য, যে হেতু উহা প্রাবণ অর্থাৎ প্রযনে জ্যিতি। শব্দমাত্রে যে শব্দ র নামে জাতি

আছে, তাহা নিত্য বলিয়াই এথানে বাদী ও প্রতিবাদীর স্বীক্ষত। প্রাণনিক্ত যের দ্বারা ঐ শব্দত্ব-জাতিবিশিষ্ট শালেরই প্রত্যাক হওয়ার শালের ন্যায় ঐ শক্ত জাতিও প্রাবণ অর্থাৎ প্রবণেক্রিরপ্রাহ্য। **"শ্রবণেন গছতে" অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহার প্রত্যক্ষ হয়, এই অর্থে "শ্রবণ" শব্দের** উত্তর তদ্ধিত প্রতায়ে নিজান "শ্রাবণ" শক্তের ছারা বুঝা যায়—শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহা। শক্তে নিতা শব্দত্ব জাতির সাধর্ম্ম। শ্রাবণত্ব আছে বলিয়া তৎপ্রযুক্ত প্রতিবাদী উক্ত হলে "শ্রাবণত্বাৎ" এই হেতুবাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রবংশক্রিয়গ্রান্থ বলিয়া শব্দ জাতির ন্যায় শব্দ নিত্য, ইহাই প্রতিবাদীর বক্তব্য। প্রতিবাদী পরে উক্তরণে শক্তের নিতাত্বদাধক উক্ত হেতু প্রয়োগ করিলেও বাদীর পুর্বেকাক্ত অনিতাত্দাধক হেতুর তাহাতে কি হইবে ৫ ইহা ব্যাইতে ভাষ্যকার পরেই বলিয়াছেন,—"এবঞ্চ দতি" ই গ্রাদি। অর্থাৎ প্রতিবাদী উক্ত স্থলে শব্দের নিভাত্বদাধক হেতু প্রয়োগ করায় বাদীর প্রযুক্ত প্রয়ত্ত্বস্থাত হতু প্রকরণকে অতিক্রম করে না অর্থাৎ বাদীর নিজ পক্ষের তাগ্ন প্রতিবাদীর নিতাত্ব পক্ষকেও বাধিত ক্রিতে পারে না। তাহাতে দোব কি ? তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, প্রকরণের অনতিক্রমবশতঃ নিশ্চয়ের উৎপত্তি হয় না। ভাষে। "নির্ণয়ানির্বর্তনং" এইরূপ পাঠই প্রকৃত বুঝা বায়। কারণ, তাৎপর্যাটীকাকার বাাথা। করিয়াছেন, "নির্ণয়ানিষ্পত্তিরিতার্থঃ"। "নির্বর্তন" শব্দের দ্বারা নিষ্পত্তি বা উৎপত্তি অর্থ বরা। ষায়। এইরূপ বাদী প্রথমে শব্দের অনিভাত্বদাধক উক্ত হেতু প্রয়োগ করায় প্রতিবাদীর প্রযুক্ত উক্ত হেতুও প্রকরণকে অতিক্রম করিতে পারে না। স্থতরাং প্রতিবাদীর উক্ত পক্ষেরও নিশ্চর জন্মে না, ইহা সমান। তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত স্থলে উভন্ন হেতুই কোন পক্ষকে বাধিত করিতে না পারায় উভয় পক্ষে সমানত্বশতঃ কোন পক্ষের নির্ণয়েই সমর্থ হয় না। ভাষাকার প্রথম অধ্যায়ে **"প্রকরণদম" নামক** হেলাভাদের লক্ষণ-স্থাত্তর ব্যাখ্যা করিতেও লিথিয়াছেন,—"উভয়পক্ষদামাত্ত প্রকরণমনতিবর্ত্তমানঃ প্রকরণণমে নির্ণয়ায় ন প্রকল্পত।" সেধানে পরেও বলিয়াছেন,—"দোহয়ং হেতুকভৌ পক্ষো প্রবর্ত্তরন্ত ত্রতা নির্ণরায় ন প্রকল্পতে" (প্রথম খণ্ড, ৩ া৫ — ৭৬ পূর্চা দ্রস্তব্য )। ভাষ্যকার এখানেও পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে নির্ণয়ের অহুৎপত্তি সমর্থন করিয়া, উক্ত স্থলে এই স্থত্তোক্ত <sup>™</sup>প্রকরণসম<sup>™</sup> প্রতিষেধের স্বরূপ বলিয়াছেন যে, প্রকরণের অনতিক্রমবশতঃ যে প্রত্যবস্থান, তাহাকে বলে "প্রকরণদম" প্রতিষেধ। ভাষ্যকারের গূড় তাৎপর্য্য এই বে, যে স্থলে বাদী অথবা প্রতি-বাদীর হেতু প্রবল হয়, দেখানে উহা প্রতিপক্ষরণ প্রকরণকে বাধিত করিয়া নিজপক নির্ণয়ে দমর্থ হওয়ায় প্রতিপক্ষবাদী নিরস্ত হন। স্নতরাং তিনি দেখানে আর কোন দোষ প্রদর্শন করিতে পারেন না। কিন্তু উক্ত স্থলে উভয় হেতুই তুলা বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় কোন হেতুই প্রতিপক্ষকে বাধিত ক্রিতে না পারায় বাদী ও প্রতিবাদী কেংই নিরস্ত হন না ৷ কিন্তু তাঁহারা প্রত্যেক্ই নিজ পক্ষ নির্ণয়ের অভিমানবশতঃ অপর পক্ষকে বাধিত বলিয়া সমর্থন করেন। উক্ত স্থলে বাদীর ঐক্সপ প্রভাবস্থান "প্রকরণদন" প্রভিষেধ এবং প্রভিষাদীর ঐক্কপ প্রভাবস্থানও "প্রকরণদন" প্রভিষেধ। অর্থাৎ উক্ত স্থলে উভয়ের উত্তরই জাতাূত্তর। স্বতরাং উক্ত স্থ:ল উভর পদার্থের সাধর্ম্মপ্রযুক্ত **্প্রকরণসম'ন্ব**য়ই ব্ঝিতে হইবে। এইরূপ উভয় পদার্থের বৈধর্ম্যপ্রযুক্তও "প্রকর্ণস্ম"ন্বয়

বুঝিতে হইবে। তাৎপর্যাটীকাকার উহার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন; যথা,—কোন বাদী বলিলেন,—"শন্দোহনিতাঃ কার্যাস্থাৎ আকাশবৎ"। প্রতিবাদী বলিলেন,—"শন্দো নিতাঃ অস্পর্শ-কতাৎ ঘটবং"। বাদী নিত্য আকাশের বৈধর্ম্ম কার্য্যন্ত প্রস্তুত উক্ত হেতুবাক্যের প্রয়োগ করিয়া-ছেন। উক্ত হলে নিত্য আকাশ বৈধৰ্ম্মাদৃষ্টাস্ত। প্ৰতিবাদী অনিত্য ঘটের বৈধৰ্ম্ম্য স্পৰ্শশৃত্যতা-প্রযুক্ত উক্ত হেতুবাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন। উক্ত স্থলে ঘট বৈধর্ম্মা দৃষ্টান্ত। উক্ত উদাহরণেও পূর্ববং বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই পূর্ব্বোক্তরূপ প্রতাবস্থান "প্রকরণদম" প্রতিষেধ হইবে। স্বতরাং পূর্ব্বোক্ত উভয় স্থল এহণ করিয়া প্রকরণসমচতুষ্টমই বুঝিতে হইবে। উক্ত "প্রকরণসম" প্রতিষেধের প্রয়োগস্থলে প্রতিপক্ষের বাধ প্রদর্শনই বাদী ও প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। অর্থাৎ বস্ততঃ উক্ত স্থলে কোন পক্ষের বাধ নিশ্চয় না হইলেও বাদী ও প্রতিবাদী বিরুদ্ধ পক্ষের বাধনিশ্চয়ের অভিমানবশত:ই উক্তরূপ প্রত্যবস্থান করেন। তাই এই "প্রকরণসমা" জাতিকে বলা হইয়াছে,— "বাধ্দেশনাভাদা"। তার্কিকরক্ষাকার বরদরাজ অন্ত ভাবে ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, বাদী ও প্রতিবাদী নিজের হেতুর সহিত অপরের হেতুর তুল্যতা স্বীকার করিয়াই বিরোধী **প্রমাণের দারা** অপরের হেতুর বাধিভদ্বাভিমানবশতঃ যে প্রভাবস্থান করেন, তাহাকে বলে "প্রক্রিয়াসম" বা শ্প্রকরণ্দম" প্রতিষেধ। তাঁগার মতে এই সূত্রে "উভয়দাধর্ম্ম।" শব্দের দারা প্রতিপ্রমাণ অর্থাৎ বিয়োধী প্রমাণমাত্রই বিবক্ষিত। স্মৃতরাং বাদী "শব্দোহনিতাঃ" ইত্যাদি প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি প্রত্যভিজ্ঞারূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারাও শব্দে অনিত্যত্বের বাধ দমর্থন করেন, তাহা হইলেও দেখানে "প্রকরণসম" প্রতিষেধ হইবে। বুত্তিকার বিশ্বনাথ কিন্তু বণিয়াছেন যে, বাদী ও প্রতিবাদী কোন প্রমাণান্তরের অধিকবলত্ত্বের আরোপ করিয়া অর্থাৎ সেই প্রমাণান্তর বস্তুতঃ অধিকবলশালী না হইবেও তাহাকে অধিকবলশালী বলিয়া তদ্বারা অপর পক্ষের বাধসমর্থ**ন ধারা প্রভাবস্থান** করিলে তাহাকে বলে "প্রাকরণদম" প্রতিষ্বে। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থলে বাদী বলেন যে, আমার হেতুর দ্বারা শক্তে অনিত্যত্ব পূর্বেই সিদ্ধ হংগায় শকে নিত্যপ্রের বাধনিশ্চয়বশতঃ তোমার ছুর্বল হেতুর দারা আর শব্দে কখনই নিভাত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। এবং প্রতিবাদী বলেন যে, আমার প্রবল হেতুর দার: শব্দে নিওাড় সিদ্ধই থাকায় তাহাতে অনিত্যত্বের বাধনিশ্চয়বশতঃ ় তোমার ঐ হর্বল হেতুর ঘারা কথনই শব্দে অনিতাত্ত দিদ্ধ হইতে পারে না। এইরূপ অস্ত কোন প্রমাণের ছারা বাধনিশ্চয় সমর্থন করিয়া, বাদী ও প্রতিবাদী উক্তরূপে প্রতাবস্থান করিলেও তাহাও "প্রকরণদম" প্রতিষেধ হইবে, ইহা বৃত্তিকারেরও দম্মত ব্ঝা ধায়। "প্রকরণসম" অর্থাৎ সৎপ্রতিপক্ষ নামক হেড়াভাসের প্রয়োগ হলে বাদী ও প্রতিবাদী পূর্ব্বোক্ত-রূপে প্রতিপক্ষের বাধনিশ্চয় সমর্থন করেন না। কিন্তু উভয় পক্ষের সংশয়ই সমর্থন করেন।

 <sup>)</sup> তুলাত্তমভূপেতৈর পরহেতেঃ করেতুন!।
 নাধেন প্রতাবস্থানং প্রক্রিয়ম ইব তে ধবলা

অন্তঃপ্রভান্ধিকরালন প্রতিপ্রনাশের প্রক্রিত্ত।ভাকার্যভিন্তের প্রভাবছালং একরাব্দি, লাভিঃ (১০ছার্কিকরক) ।

স্তরাং উহা হইতে এই "প্রকরণসমা" জাতির ভেদ আছে। পরবর্ত্তা স্ত্রে ইহা পরিক্ষাট্ট হইবে। পূর্বেজি "সাধর্ম্মাসমা" ও "সংশয়সমা" জাতিও এই "প্রকরণসমা" জাতির ভায় সাধর্ম্মাপ্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা উভয় পদার্থের সাধর্ম্মাপ্রযুক্ত হওয়ায় ভেদ আছে। অর্থাৎ এই "প্রকরণসমা" জাতি স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই যথাক্রমে স্ব স্ব পক্ষ স্থাপন করেন। "সাধর্ম্মাসমা" ও "সংশয়সমা" জাতিস্থলে এরূপ হয় না। উদ্দোত্তকর এথানে উক্তরূপ ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাৎপর্যাটীকাকার ঐ ভেদ বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, "প্রকরণসমা" জাতি স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী নিজপক্ষ নিশ্চয়ের য়ারা জামি অপরের পক্ষের সাধনকে থগুন করিব, এই বুদ্ধিবশতঃই প্রবৃত্ত হন। কিন্তু "সাধর্ম্মাসমা" ও "সংশয়সমা" জাতি স্থলে প্রতিবাদী বাদীর সাধনের সহিত সামামাত্রের আপত্তি প্রকাশ করিয়া উহার থগুন করেন। কিন্তু নিজপক্ষ নিশ্চয়ের য়ারা থগুন করেন না, ইহাই বিশেষ। "প্রকরণসমা" জাতি স্থলেও যে সাম্যের আপাদন হইয়া থাকে, তাহা উভয়ের হেতুর সাম্যা নহে। কিন্তু উভয়ের দূরণের সাম্যা। সেই জন্তুই প্রকরণসম" নাম বলা হইয়াছে। ১৬॥

ভাষ্য। অস্ফোত্রং—

অমুবাদ। এই "প্রকরণসমে"র উত্তর—

# সূত্র। প্রতিপক্ষাৎ প্রকরণসিদ্ধেঃ প্রতিষেধারুপ-পতিঃ প্রতিপক্ষোপপতেঃ ॥১৭॥৪৭৮॥

অনুবাদ। "প্রতিপক্ষ"প্রযুক্ত অর্থাৎ প্রতিপক্ষ সাধনপ্রযুক্ত প্রকরণের ( সাধ্য পদার্থের ) সিদ্ধি হওয়ায় প্রতিষেধের উপপত্তি হয় না অর্থাৎ নিজপক্ষের নিশ্চয় দ্বারা পরকীয় সাধনের প্রতিষেধ হইতে পারে না,যেহেতু প্রতিপক্ষের উপপত্তি হয়।

ভাষ্য। উভয়দাধর্ম্ম্যাৎ প্রক্রিয়াদিদ্ধিং ক্রুবতা প্রতিপক্ষাৎ প্রক্রিয়াদিদ্ধিরুক্তা ভবতি। বহুগুভয়দাধর্ম্ম্যং, তত্র একতরঃ প্রতিপক্ষ—ইত্যেবং
সভ্যুপপন্নঃ প্রতিপক্ষো ভবতি। প্রতিপক্ষোপপত্তির মুপপন্নঃ
প্রতিষেধিঃ। যদি প্রতিপক্ষোপপত্তিঃ প্রতিষেধাে নোপপদ্যতে, অথ
প্রতিষেধােপপত্তিঃ প্রতিপক্ষো নোপপদ্যতে। প্রতিপক্ষোপপত্তিঃ প্রতিষেধােপপত্তিক্তিতি বিপ্রতিষিদ্ধমিতি।

তত্ত্বানবধারণাচ্চ প্রক্রিয়াসিদ্ধির্বিপর্য্যয়ে প্রকরণাবসানাৎ। তত্ত্বাবধারণে হুবদিতং প্রকরণং ভবতীতি। অমুবাদ। উভয় পদার্থের সাধর্ম্ম্য প্রযুক্ত প্রক্রিয়াসিদ্ধি যিনি বলিতেছেন, তৎ-কর্ত্বক প্রতিপক্ষ-সাধনপ্রযুক্তও প্রক্রিয়াসিদ্ধি উক্ত হইতেছে। (তাৎপর্য্য) যদি উভয় পদার্থের সাধর্ম্ম্য থাকে, তাহা হইলে একতর প্রতিপক্ষ মর্থাৎ প্রতিপক্ষের সাধন হয়। এইরূপ হইলে অর্থাৎ প্রতিপক্ষেরও সাধন থাকিলে প্রতিপক্ষও উপপন্ন (সিদ্ধ) হয়। প্রতিপক্ষের উপপত্তিবশতঃ প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না। (তাৎপর্য্য) যদি প্রতিপক্ষের উপপত্তি হয়, তাহা হইলে প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না, মার যদি প্রতিষেধের উপপত্তি হয়, তাহা হইলে প্রতিপক্ষ উপপন্ন হয় না। প্রতিপক্ষের উপপত্তি হয়, তাহা হইলে প্রতিপক্ষ উপপন্ন হয় না। প্রতিপক্ষের উপপত্তি এবং প্রতিষেধের উপপত্তি, ইহা বিপ্রতিষিক মর্থাৎ ঐ উভয় পরস্পর বিক্ষন।

তারের অনবধারণপ্রযুক্তও প্রক্রিয়ার সিদ্ধি হয়, যেহেছু বিপর্য্য হইলে প্রকরণের অবসান (নিশ্চয়) হয়। (তাৎপর্য্য) যেহেছু ভত্তরের অবধারণ হইলে প্রকরণ অর্থাৎ কোন এক পক্ষ অবসিত (নিশ্চিত) হয়।

টিপ্লনী। মহর্ষি এই স্থাতের দারা পূর্বাস্থাতোক্ত "প্রকরণদন" নামক প্রতিষ্ণোর উত্তর বলিয়াছেন। স্থাত্ত প্রথমোক্ত "প্রতিপক্ষ" শব্দের দারা প্রতিপক্ষের দাবন অর্থাৎ প্রতিপক্ষদাবক বাদী ও প্রতিবাদীর হেতুই বিবক্ষিত। কারণ, উহাই বাদী ও প্রতিবাদীর প্রতিপক্ষরণ প্রকরণের ( সাধ্যধর্মের ) সাধকরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। স্বতরাং তৎপ্রযুক্তই প্রকরণ্যিদ্ধি বলা যায়। মহর্ষির স্থতানুদারে ভাষ্যকারও এখানে প্রথমে প্রতিপক্ষের দাধনকেই "প্রতিপক্ষ" শক্ষের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রাচীন কালে প্রতিপক্ষের সাধক হেতু এবং প্রতিপক্ষবাদী পুরুষেও "প্রতিপক্ষ" শব্দের বহু প্রয়োগ হইয়াছে এবং প্রতিপক্ষের সাধনের থণ্ডন অর্থেও মহষ্টি-সূত্রে "প্রতিপক্ষ" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। কিন্ত ঐ সমস্তই লাক্ষণিক প্রয়োগ (প্রথম খণ্ড, ৩১৬ পূর্চা দ্রাইব্য)। ম্বত্তের শেষোক্ত "প্রতিপক্ষ" শব্দের ধারা বাদী অথবা প্রতিবাদীর সাধাৎর্মাই বিব্যক্ষিত। বাদীর যাহা পক্ষ অর্থাৎ সাধ্যদর্ম, তাহা প্রতিবাদীর প্রতিপক্ষ, এবং প্রতিবাদীর যাহা পক্ষ, তাহা বাদীর প্রতিপক্ষ। তাহা হইলে সূত্রার্থ বুঝা যায় যে, প্রতিপক্ষের সাধনপ্রযুক্ত অর্থাৎ পর্বাস্থ্যভাক্ত উভয় সাধর্ম্মপ্রযুক্ত প্রক্রিয়াসিদ্ধি স্থলে প্রতিপক্ষের সাধক হেতুর হারাও প্রকরণসিদ্ধি বা সাধানিশ্চর হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না। কেন উপপন্ন হয় না ? তাই মহর্ষি শেষে বলিয়াছেন,— "প্রতিপক্ষোপণছে:"। অর্থাৎ যে:হতু তাহা হইলে প্রতিপক্ষেরও নিশ্চয় হয়, ইহা দ্বীকার্য। তাৎপর্য্য এই যে, উক্তরূপ স্থলে প্রতিবাদীর সাধন বাদীর সাধনের সমান হইলেও তিনি যদি তাঁহার ঐ সাংনের ঘারা তাঁহার নিজের সাধ্যনিশ্চর স্বীকার করেন, তাহা হইলে বাদীর সাংনের দ্বারাও তাঁহার সাধ্যের নিশ্চয় হয়, ইহাও তাঁহার স্বীকার্য্য। কারণ, উভয় পদার্থের সাংশ্যপ্রযুক্ত প্রক্রিরা-সিদ্ধি বলিলে প্রতিপক্ষের সাধনপ্রযুক্তও যে প্রক্রিয়াসিদ্ধি অর্থাৎ সাধ্যমিদ্ধি হয়, ইহা কণিতই হয়। স্বতরাং উক্ত হলে বাদী ও প্রতিবাদী কেহই কেবল নিজ্পাধ্য মিশ্রের অভিমান করিয়া

ভদন্নারা পরকীর সাধনের প্রতিষেধ করিতে পারেন না। তাৎপর্যাটীকাকারও এখানে এই ভাবে স্ত্র ও ভাষোর তাৎপর্যা ব্যক্ত করিয়াছেন'। ভাষাকার তাঁহার প্রথমোক্ত কথার তাৎপর্যা ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, যদি উভর পদার্থের সাধর্ম্মা থাকে, তাহা হইলে একতর প্রতিপক্ষ অর্থাৎ প্রতিপক্ষের সাধন হইবে। এখানেও "প্রতিপক্ষ" শক্ষের দ্বারা প্রতিপক্ষের সাধনই ক্থিত হইয়াছে।

ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত "শব্দোহনিতাঃ" ইত্যাদি বাদীর প্রয়োগে এবং পরে "শব্দো নিতাঃ" ইত্যাদি প্রতিবাদীর প্রয়োগে যথাক্রমে অনিত্য ঘটের সাধর্ম্মাপ্রযুক্ত এবং নিত্য শব্দত্বের সাধর্ম্মাপ্রযুক্ত যে প্রক্রিয়াসিদ্ধি কথিত হইয়াছে, তাহাতে উক্ত সাধর্ম্মাব্রই (প্রয়ত্মগুজ ও প্রাবণত্ব) সাধন বা হেতু। স্কুতরাং উক্ত স্থলে প্রতিপক্ষের সাধনও আছে। নচেৎ উভয় প্লার্থের সাধ্যা বলা যায় না। উভয় প্লার্থের সাধ্যা, ইহা বলিলে দেই সাধ্যাও উভয় এবং ভনাধ্যে একতর বা ক্যাতর প্রতিপক্ষের সাধন, ইহা স্বীক্বতই হয়। তাহাতে প্রকৃত স্থল ক্ষতি কি ? তাই ভাষাকার মহর্ষির শেষোক্ত বাক্যাত্মসারে বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে প্রতিপক্ষ উপপন্ন হয়। অর্থাৎ উক্ত স্থলে প্রতিপক্ষের সাধক হেতুও থাকায় প্রতিপক্ষেরও নিশ্চয় হয়, ইহা স্বীকার্যা। তাই মহর্ষি বলিরাছেন যে, প্রতিপক্ষের নিশ্চয়বশতঃ প্রতিষেধের উপপত্তি হয় না। ভাষ্যকার ইহা যুক্তির দারা বুঝাইতে পরে বিশ্বোছেন যে, প্রতিষেধের উপপত্তি হইলে প্রতিপক্ষের নিশ্চর হয় না, এবং প্রতিপক্ষের নিশ্চয় হইলেও প্রতিষেধের উপপত্তি হয় না, ঐ উভয় বিক্তব্ধ অর্থাৎ উহা এ≉ত্র সম্ভবই হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি বাদীর হেতুকেও শব্দে অনিতাত্ত্বের নিশ্চারক বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হন, তাহা হইলে তিনি আর দেখানে নিজের হেতুর ছারা শব্দে নিভাত্ব নিশ্চর করিতে পারেন না। আর যদি তিনি নিজ হেতুর দার৷ শব্দে নিভ)ত্ব নিশ্চয় করেন, তাহা হইলে আর বাদীর হেতুকে শব্দে অনিভাত্ত্বের নিশ্চায়ক বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। কারণ, নিতাত্ব ও অনিতাত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ, উহা একাধারে থাকে না। এইরূপ বাদার পক্ষেও ব্ঝিতে হুইবে। ফলকথা, প্রতিপক্ষ এবং উহার অভাব, এই উভয়ের নিশ্চয় কথনই একত্র মন্তব নহে। মহর্ষি এই মুত্রের দ্বারা পর্বেক্তি ঐ উভয়ের ব্যাঘাত বা বিরোধ স্থচনা করিয়া, উক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের উত্তরই বে স্থব্যাবাতক, স্বতরাং অবহত্তর, ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। স্বতরাং পূর্ববিৎ উক্ত উন্তরের সাধারণ ছপ্তত্বমূল স্ববাঘাতকত্ব এই হত্তের দারা প্রদর্শিত হইয়াছে। পরস্ক উক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাণী উভয়েই নিজ নিজ হেতুর ছ'রা নিজ নিজ সাধ্য নির্ণয়ের অভিমান করায় তাঁহাদিগের

<sup>&</sup>gt;। এবং ব্যবস্থিতে স্ত্রভাষ্যে যোজ্যিতবো। "প্রতিপক্ষাৎ" প্রতিপক্ষদাধনাৎ প্রকরণন্ত প্রক্রিয়াণন্ত সাধান্তেতি যাবৎ সিল্লে; সমানাৎ স্থাধনাৎ প্রতিবেধন্ত প্রতিবাদিনাধনন্ত স্থাধানিদ্বিদ্বাদেন প্রকীয়সাধন-প্রতিবেধন্তানুগণান্তিঃ। ক্সাৎ প্রতিবেধন্তপপ্তিরিভাত উক্তং "প্রতিপক্ষোপপত্তেঃ"। ক্লেন্ডঃ গ্রকীয়মাধনন্ত স্মানাৎ স্থাবনাৎ প্রক্রিয়াসিদ্ধিং স্থাধানিদ্ধি ক্রবতা প্রতিপক্ষাৎ প্রক্রিয়াসিদ্ধিক্রক্তা ভর্মত প্রতিবাদিনা ক্রেন্ড্রিকা।

উভর তেতুই যে তুলাবল, ইহা তাঁহারা স্বীকারই করেন। স্কুতরাং উক্ত স্থলে তাঁহারা কেইই অপর পক্ষের বাধ নির্ণন্ধ করিতে পারেন না। তাঁহাদিগের আভিনানিক বাধনির্ণন্ধ প্রকৃত বাধনির্ণন্ধ নহে। কারণ, যে পর্যান্ত কেই নিজ পক্ষের হেতুর অধিকবলশালির প্রতিপন্ন করিতে না পারিবেন, দে পর্যান্ত তিনি অপর পক্ষের বাধনির্ণন্ধ করিতে পারেন না। উভন্ন হেতুর মধ্যে একতরের অধিকবলশালিরই ঐরণ স্থলে বাধনির্ণন্ধে যুক্তিদিদ্ধ অস্ব। কিন্তু উক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই ঐ যুক্ত অস্ব অস্বীকার করিয়া, অপর পক্ষের বাধ নির্ণন্ধ করায় তাঁহাদিগের উভন্নের উত্তরের স্থাবেণ ছাইর্ম্বল। এই স্থতের দ্বারা তাহাও স্থতিত ইইয়াছে।

প্রশ্ন হটতে পারে যে, "প্রকরণদম" অর্থাৎ "দং প্রতিপক" নামক হেডাভাদ স্থালও ত বাদী ও প্রতিবাদী পূর্ব্ববং বিভিন্ন হেতুর দ্বারা পক্ষ ও প্রতিপক্ষের সংস্থাপন করেন। স্থতরাং তাহাও এই "প্রকরণদম" নামক জাত্যুত্তরই হওয়ায় বাদ্বিচারে তাহার উদ্ভাবন করা উচিত নহে। তাই ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, তত্ত্বে অনবধারণ অর্থাৎ অনিশ্চরপ্রযুক্ত ও প্রক্রিয়াসিদ্ধি হইয়া থাকে। অর্থাৎ কোন স্থলে প্রতিবাদী তাত্ত্বর অনবধারণ বা অনিশ্চয় সম্পাদন করিবার জন্মও অর্থাৎ উভয় পক্ষের সংশয় সমর্থনোদেশ্রেও অন্ম হেতুর ছারা বিরুদ্ধ পক্ষেত্র সংস্থাপন করেন। কারণ, বিপর্যায় হইলে অর্থাৎ বাদীর হেতুর দারা তত্ত্বে অবধারণ হইলে প্রকরণ অর্থাৎ বাদীর পক্ষ নির্ণাতই হইয়া যায়। তত্ত্বের অনবধারণের বিপর্যায় অর্থাৎ অভাব তত্ত্বের অবধারণ। তাই ভাষাকার তাঁহার পূর্ব্বোক্ত 'বিপর্যায়ে" এই পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন— "ভব্তাবধারণে"। ফলকথা, ভাষাকার "ভব্তাবধারণাচ্চ" ইত্যাদি দন্দর্ভের দারা পরে এখানে "প্রকরণসম" নামক হেতা ভাগের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া, এই "প্রকরণসম।" জাতি হইতে উহার ভেদ প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ "প্রকরণদম" নামক হেন্বাভাদের প্রয়োগস্থলে বাহাতে বাদীর পক্ষের নির্ণয় না হয়—কিন্তু তত্ত্বের অনির্ণয় বা উভয় পক্ষের দংশয়ই স্কুদ্ হয়, ইহাই প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। দেই জন্মই দেখানে প্রতিবাদী তুলাবনশাগী অন্ত হেতুর দ্বারা প্রতিপক্ষেরও সংস্থাপন করেন। কিন্তু এই "প্রকরণনমা" জাতি স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের উদ্দেশ্য অন্তরূপ। তাৎপর্য্য-টীকাকার এখানে ভাষাকারের গুঢ় তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, নিজ্লাধ্য নিশ্চয়ের দ্বারা অপরের সাধ্যকে বাধিত করিব, এই বুদ্ধিবশতঃই প্রতিবাদী হেতু প্রয়োগ করিলে, দেখানে "প্রকরণসম" নামক জাত্যন্তর হয়। আর যেধানে বাদীর হেতুর তুল্যবলশালী অন্ত হেতু বিদামান থাকায় সংপ্রতিপক্ষতাবশতঃ বাদীর হেতুকে অনিশ্চায়ক করিব অর্থাৎ বাদীর ঐ হেতু তঁহোর

১। নদেবং প্রকরণসমাহরয়ে হেডাভাসো নোদ্ভাবনীয়ঃ প্রতিবাদিনা, জাতু তরপ্রসলাদিতাত আহ "তত্ত্বানবধারণাচ্চ প্রক্রিয়াসি,জিঃ"। অসংগনির্বারণ পরসাধনবিবটনবুদ্ধা প্রতিবাদিনা সাধনং প্রযুজ্যমানং প্রকরণসমাজাতুর রং ভবতি। সংপ্রতিপক্ষতয়া বাদিনঃ সাধনমনিশ্চায়কং করোমীতি বৃদ্ধা প্রতিপক্ষসাধনং প্রযুজ্ঞানো ন জাতিবাদী, সহ্তরবাদিছাং। সংপ্রতিপক্ষতায়া হেতুদোষস্তা অনৈকান্তিকবছ্পপাদিতয়ং। "তত্ত্বাবধারণা"দিতানেল প্রকরণসমোদাহরবং দুর্শিতং :—তাৎপ্রাচীকা।

সাধ্যের নিশ্চায়ক হয় না, শরন্ত সংশব্যেরই প্রয়োজক হয়, ইহা সমর্থন করিব—এই বৃদ্ধিবশতঃ প্রতিবাদী প্রতিপক্ষের দাধন বা হেতু প্রয়োগ করেন, দেখানে উহাকে বলে "সংপ্রতিপক্ষ" নামক হেত্যভাসের উদ্রবেন। উহা দত্তর, স্মতরাং উহা করিলে তাহা জাত্যুত্তর হয় না। উক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের হেতুই ছউ হয়। স্মতরাং শংপ্রতিশক্ষতা হেতু দোষ। অত এব তব্ব নিশ্মার্থ বাদবিচারেও উহার উদ্রাবন কর্ত্তর। কিন্তু বাদী ও প্রতিবাদী যদি কর্মণ স্থলেও নিজ্পাধ্য নির্ণয়ের অভিমান করিয়া, তদ্বারা অপর পক্ষের বাধ সমর্থন করেন, তাহা হইলে সেধানে তাহাদিগের উভয়ের উত্তরই স্বরাঘাতক হওয়ায় জাত্যুত্র হইবে। উহারই নাম প্রকরণসমাণ জাতি ॥১৭॥

#### প্রকরণদম-প্রকরণ দমাপ্র॥ १॥

# সূত্র। ত্রৈকাল্যাসিদ্ধের্হেতোরহেতুসমঃ॥১৮॥৪৭৯॥

অনুবাদ। হেতুর ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (১৬) "অহেতুদম" প্রতিষেধ।

ভাষ্য। হেতুং সাধনং, তৎ সাধ্যাৎ পূর্বাং পশ্চাৎ সহ বা ভবেৎ।
যদি পূর্বাং সাধনমসতি সাধ্যে কন্ম সাধনং। অথ পশ্চাৎ, অসতি সাধনে
কন্মেদং সাধ্যং। অথ যুগপৎ সাধ্যসাধনে, দ্বয়োর্বিদ্যমানয়োঃ কিং কন্ম
সাধনং কিং কন্ম সাধ্যমিতি হেতুরহেতুনা ন বিশিষ্যতে। অহেতুনা
সাধিশ্যাৎ প্রত্যবস্থানমহেতুসমঃ।

অনুবাদ। হেতু বলিতে সাধন, তাহা সাধ্যের পূর্বের, পশ্চাৎ অথবা সহিত অর্থাৎ সেই সাধ্যের সহিত একই সময়ে থাকিতে পারে। (কিন্তু) যদি পূর্বের সাধন থাকে, (তথন) সাধ্য না থাকায় কাহার সাধন হইবে ? আর যদি পশ্চাৎ সাধন থাকে, তাহা হইলে (পূর্বের) সাধন না থাকায় ইহা কাহার সাধ্য হইবে ? আর যদি সাধ্য ও সাধন যুগপৎ অর্থাৎ একই সময়ে থাকে, তাহা হইলে বিঅসান উভয় পদার্থের মধ্যে কে কাহার সাধন ও কে কাহার সাধ্য হইবে ? (অর্থাৎ পূর্বেরাক্ত কালত্রয়েই হেতুর সিদ্ধি হইতে পারে না ) এ জন্য হেতু অর্থাৎ যাহা হেতু বলিয়া কথিত হয়, তাহা অহেতুর সহিত বিশিষ্ট হয় না অর্থাৎ অহেতুর সহিত তাহার কোন বিশেষ না থাকায় তাহা অহেতুর তুল্য। অহেতুর সহিত সাধর্ম্য-প্রযুক্ত প্রত্যবন্থান (১৬) অহেতুসম প্রতিষেধ।

টিপ্রনী। মহর্ষি ক্রমান্থদারে এই স্থত্তের দারা "অন্তেতুদম" প্রতিষ্ঠের লক্ষণ বলিয়াছেন। পূর্ববং এই স্থত্তেও "প্রত্যবস্থানং" এই পদের মধাহার মহর্ষির অভিমত বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ হেতুর বৈকাল্যাদিদ্ধিপ্রযুক্ত প্রতিবাদীর যে প্রতাবস্থান, তাহাকে বলে (১৬) অহেতুদম প্রতিষেধ, ইহাই মহর্ষির বক্তবা। স্থতে "হেতু" শব্দের দারা এখানে জনক ও জ্ঞাপক, এই উভয় হেতুই বিবক্ষিত। কারণ, জনক হেতুকে প্রহণ করিয়াও উক্তরূপ প্রতিষেধ হইতে পারে। পরবর্ত্তী স্ত্রভাষো ভাষাকারও উহা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। স্ততরাং এখানেও ভাষাকারোক্ত "দাধন" শব্দের দারা কার্যোর জনক হেতু ও জ্ঞাপক হেতু, এই উভয় এবং "দাধ্য" শব্দের দারাও কার্য্য ও জ্ঞাপনীয় পদার্থ, এই উভয়ই গৃহীত হইয়াছে বুঝা যায়। ভাষাকার প্রতিবাদীর অভিপ্রায় ব্যক্ত ক্রিবার জন্ত এখানে হেতুর ত্রৈকাল্যাদিদ্ধি বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যাহা হেতু বলিয়া ক্থিত হইবে, তাহা সাধ্যের পূর্ব্ব কালে অথবা পরকালে অথবা সমকালে অর্থাৎ সাধ্যের সহিত একই সময়ে জন্মিতে পারে বা থাকিতে পারে। কারণ, উহা ভিন্ন আর কোন কাল নাই; কিন্তু উহার কোন কালেই হেতু দিন্ধ হইতে পারে না। কারণ, হেতু যদি সাধ্যের পূর্বেই জ্বানে বা থাকে, ইহা বলা যায়, তাহা হইলে তথন ঐ সাধ্য না থাকায় ঐ হেতু কাহার সাধন হইবে ? যাহা তথন নাই, তাহার সাধন বলা যায় না। আর যদি এ হেতু এ সাধ্যের পরকালেই জ্বে বা থাকে, ইহা বলা যায়, তাহা হইলে ঐ সাধ্যের পুর্বের ঐ হেতু না থাকায় উহা কাহার সাধ্য হইবে ? হেতুর পুর্বেকালবর্ত্তী পদার্থ উহার নাধ্য হইতে পারে না ৷ কারণ, সমানকালীন না হইলে সাধ্য ও সাধনের দ্বন্ধ হইতে পারে না। সমানকালীনত্ব ঐ সম্বন্ধের অঙ্গ। স্মতরাং যদি ঐ সাধ্য ও হেতু যুগপৎ অর্থাৎ একই সময়ে জন্মে বা থাকে, ইহাই বলা যায়, তাহা হইলে ঐ উভয় পদার্থ ই সমকালে বিদ্যামান থাকার উহার মধ্যে কে কাহার সাধন ও কে কাহার সাধ্য হইবে ? অর্থাৎ তাহা হইলে ঐ উভয়ের সাধ্য-সাধন-ভাব নির্ণয় করা যায় না। কাঃণ, উভয়ই উভয়ের সাধ্য ও সাধন বলা যায়। স্থতরাং পুর্বোক্ত কালত্রমেই যথন হেতুর দিদ্ধি হয় না, তথন ত্রৈকাল্যাদিদ্ধিবশতঃ যাহা হেতু বলিয়া কথিত হইতেছে, তাহা মন্তান্ত মহেতুর সহিত তুল্য হওয়ায় উহা হেতুই হয় না। কারণ, বাদী যে সমস্ত পদার্থকে তাঁহার সাধ্যের সাধন বা হেতু বলেন না, সেই সমস্ত পদার্থের সহিত তাঁহার ক্থিত হেতুর কোন বিশেষ নাই। প্রতিবাদী এইরূপে বাদীর ক্থিত হেতুতে বৈকাল্যাসিদ্ধি সমর্থন করিয়া, অহেতুর সহিত উহার সাধর্ম্মপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান করিলে উহাকে বলে (১৬) "অহেতু-সম" প্রতিষেধ। উক্ত প্রতিষেধ স্থলে পূর্ব্বোক্তরূপে প্রতিকূল তর্কের দারা হেতুর ত্রৈকাল্যাদিদ্ধি সমর্থন করিয়া উহার হেতুত্ব বা সাধ্য-সাধন-ভাবই প্রতিবাদীর দ্যা অর্থাৎ খণ্ডনীয়। অর্থাৎ সর্ব্বত্র কার্য্যকারণভাব ও জ্ঞাপ্যজ্ঞাপকভাব বা প্রমাণ-প্রমেয়ভাব খণ্ডন করাই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। দিতীয় অধ্যায়ে মহর্ষি নিজেই উক্ত জাতির উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া, প্রতিবাদীর বক্তব্য বুঝাইয়াছেন এবং পরে দেখানে উহার খণ্ডনও করিয়াছেন। তাই "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজ্ঞ উক্ত জাতির স্বরূপ ব্যাথ্যা করিয়া লিখিয়াছেন,—"সেয়ং জাতিঃ স্তুকারৈরের প্রমাণপুরীক্ষায়া-মুদাহ্নতৈব 'প্ৰত্যক্ষাদীনাম প্ৰামাণ্যং ক্ৰেকাল্যানিছে'বিতি" ॥ ১৮ ।

ভাষ্য । অস্ফোত্রং--

অনুবাদ। এই "অহেতুসম" প্রতিষেধের উত্তর—

# স্থা। ন হেতুতঃ সাধ্যসিদ্ধেকোল্যাসিদ্ধিঃ॥ ॥১৯॥৪৮০॥

অনুবাদ। ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি নাই, যেহেতু হেতুদারা সাধ্যসিদ্ধি হয় অর্থাৎ কারণ দ্বারা কার্য্যের উৎপত্তি ও প্রমাণের দ্বারা প্রমেয়ের জ্ঞান হয়।

ভাষ্য। ন ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিং। কস্মাৎ ? **হেতুতঃ সাধ্যসিদ্ধেং।**নির্বার্তনীয়স্থ নির্বাৃত্তির্ব্বিজ্ঞেয়স্থ বিজ্ঞানমূভ্য়ং কারণতো দৃশ্যতে।
সোহয়ং মহান্ প্রভ্যক্ষবিষয় উদাহরণমিতি। যতু খলুক্তং—অসতি
সাধ্যে কস্য সাধন্মিতি—যতু নির্বার্ত্তাতে যচ্চ বিজ্ঞাপ্যতে তম্মেতি।

অনুবাদ। ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি নাই। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু, হেতুর দারা সাধ্যসিদ্ধি হয়। বিশদর্থি এই যে, উৎপাদ্য পদার্থের উৎপত্তি ও বিজ্ঞেয় বিষয়ের বিজ্ঞান, এই উভযই "কারণ" দ্বারা অর্থাৎ জনক দারা এবং প্রমাণ দ্বারা দৃষ্ট হয়। সেই ইহা মহান্ প্রত্যক্ষবিষয় উদাহরণ। যাহা কিন্তু উক্ত হইয়াছে—(প্রশ্ন) সাধ্য না থাকিলে কাহার সাধন হইবে ? (উত্তর) যাহাই উৎপন্ন হয় এবং যাহা বিজ্ঞাপিত হয়, তাহার সাধন হইবে [ অর্থাৎ যাহা উৎপন্ন হয়, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বকালে থাকিয়া উহার জনক পদার্থ উহার সাধন বা কারণ হইয়া থাকে এবং যাহা বিজ্ঞাপিত বা বোধিত হয়, তাহার বিজ্ঞাপক পদার্থ যে কোন কালে থাকিয়া উহার সাধন অর্থাৎ প্রমাণ হইয়া থাকে।

টিপ্পনী। নহর্ষি পূর্বাহ্যাক্ত "আহেত্দম" প্রতিবেধের উত্তর বলিতে প্রথমে এই স্থত্তের দারা প্রকৃত দিদ্ধান্ত বলিয়াছেন যে, তৈকাল্যাদিদ্ধি নাই। অর্থাৎ পূর্বাহ্যাক্ত "আহেত্দম" প্রতিবেধের প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদি যে, বাদীর হেতুর তৈকাল্যাদিদ্ধি দমর্থন করেন, বস্তুতঃ তাহা নাই) কেন নাই, তাই বলিয়াছেন,—"হেতুতঃ দাধাদিদ্ধে"। এখানে "হেতু" শান্দের দারা জনক হেতু অর্থাৎ কার্যার কারণ এবং জ্ঞাপক হেতু অর্থাৎ প্রমাণ, এই উভ্নন্থই গৃহীত হইয়াছে। স্মৃতরাং "দাধা" শন্দের দারাও কারণদাধা কার্যা এবং প্রমাণদাধা অর্থাৎ প্রমাণ দারা বিজ্ঞের পদার্থ, এই উভ্নন্থই গৃহীত হইয়াছে। স্মৃতরাং 'দিদ্ধি" শন্দের দারাও কার্যা প্রফে উৎপত্তি এবং বিজ্ঞের পদার্থ প্রফে বিজ্ঞান ব্রিতে হইবে। তাই ভাষ্যকারও মহর্ষির উক্ত বাক্যের এরপই ব্যাখ্যা

ক্রিয়াছেন। স্থতরাং ভাষ্যে "কাব্রণ" শব্দের দ্বারাও কার্য্য পক্ষে জনক এবং বিজ্ঞেয় পক্ষে বিজ্ঞাপক প্রমাণই গৃহীত হইয়াছে। ভাষ্যকার পরে মহর্ষির মূল তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, সেই ইহা মহানু প্রত্যক্ষবিষয় উদাহরণ। অর্থাৎ কারণ দ্বারা কার্যোর উৎপত্তি এবং প্রমাণ দারা প্রমেয়জ্ঞান বহু স্থলে প্রতাক্ষদিদ্ধ। স্কুতরাং ঐ সমস্ত উদাহরণ দারা দর্কাতই ঐ দিদ্ধান্ত স্বীকার্য্য হওয়ায় হেতুর ত্রৈকাল্যানিদ্ধি হইতেই পারে না। তবে হেতু যদি সাধ্যের পূর্ব্বেই থাকে, তাহা হইলে তথন সাধ্য না থাকায় উহা কাহার সাধন হইবে ? এই যাহা প্রতিবাদী বলিয়াছেন, তাহার উত্তর বলা আবশ্রক । তাই ভাষ।কার পরে ঐ কথার উল্লেখ করিয়া, তছত্তরে বলিয়াছেন যে, যাহা উৎপন্ন হয় এবং যাহা বিজ্ঞাপিত হয়, তাহারই সাধন হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, যে কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ব ছালে বিদ্যমান থাকিয়া উহার জনক পদার্থ উহার সাধন বা কারণ হইতে পারে। পূর্ব্বে ঐ কার্য্য বিদ্যমান না থাকিলেও উহার জনক পদার্থকে পূর্ব্বেও উহার সাধন বা কারণ বলা যায়। অর্থাৎ কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বেও বৃদ্ধিস্থ সেই কার্য্যকে গ্রহণ করিয়াও উহার পূর্ব্ববর্ত্তী জনক পদার্থে কারণত্ব ব্যবহার হইয়া থাকে ও হইতে পরে। এবং যে প্রমাণ ছারা উহার প্রমেয়বিষয়ের জ্ঞান জন্মে, দেই প্রমাণ কোন স্থলে দেই প্রমেয় বিষয়ের পূর্ববিশলে এবং কোন স্থলে প্রকালে এবং কোন স্থলে সমকালেও বিদ্যমান থাকিয়া, উহার বিজ্ঞাপক বা প্রমাণ হইয়া থাকে ও হইতে পারে। মহর্ষি দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রমাণের পূর্ব্বোক্ত ত্রৈকাল্যাদিদ্ধি খণ্ডন ক্রিতে "ত্রৈকাল্যাপ্রতিষেধ\*চ" ইত্যাদি (১১১৫) স্থত্তের দ্বারা উহার একটা উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাষাকার পুর্বেন সেধানে উহার সমস্ত উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া, পূর্ব্বোক্ত ত্রৈকাল্যা-দিদ্ধির খণ্ডন করিয়াছেন। ফলকথা, হেতু যে সাধোর পূর্ব্বকালাদি কোন কালেই থাকিয়া হেতু হইতে পারে না, ইহা দমর্থন করিতে প্রতিবাদী যে প্রতিকূল তর্ক প্রদর্শন করেন, তাহার মূল বা অঙ্গীভূত ব্যাপ্তি নাই। তিনি কোন হেতুতেই ব্যাপ্তি প্রদর্শন করিয়া ঐরূপ তর্ক প্রদর্শন করেন নাই এবং করিতে পারেন না । স্মৃতরাং তাঁহার প্রদর্শিত ঐ তর্কের অঙ্গ ব্যাপ্তি না থাকায় উহা যুক্তাঙ্গহীন হওয়ায় উহার দ্বারা তিনি হেতুর ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি সমর্থন করিতে পারেন না, স্নতরাং ভদ্ধারা সর্বত্ত হেতুত্ব বা সাধ্যসাধন-ভাবের খণ্ডন করিতেও পারেন না। বস্তুত: প্রতি-বাদীর উক্ত তর্ক যুক্তাঙ্গহীন হওয়ায় উহা প্রতিকূল তর্কই নহে, কিন্তু প্রতিকূল তর্কভোষ। তাই এই "অহেতুদমা" জাতিকে বলা হইয়াছে—"প্রতিকূলতর্কদেশনা ভাদা"। মহর্ষি এই স্থতের দারা উক্ত জাতির প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদীর আশ্রিত পূর্ব্বোক্তরূপ প্রতিকূল তর্কের যুক্তাঙ্গহীনত্ব স্চনা করিয়া, উহা যে, প্রতিবাদীর উক্তক্ত্রপ উত্তরের অসাধারণ ছণ্টত্তের মূল, ইহা স্চনা করিয়া গিয়াছেন এবং সাধ্য ও সাধন সমানকালীন না হইলে ঐ উভয়ের সম্বন্ধ সম্ভব নহে, ইহা বলিয়া প্রতিবাদী ঐ উভয়ের সমান-কালীনত্বক ঐ উভয়ের সম্বন্ধের অঙ্গ বলিয়া স্বীকারপূর্ব্বক এরূপ উত্তর করায় অযুক্ত অঙ্গের স্বীকারও তাঁহার ঐ উত্তরের হুইছের মূল, ইহাও স্চনা করিয়াছেন। কারণ, সাধ্য ও সাধনের সম্বক্ষের গক্ষে ঐ উভয়ের সমানকাগীনত্ব অনাব্র্যুক, স্মৃতরাং উহ্ জ্ঞ নহে ।১৯॥

#### সূত্র। এতিষেধানুপপত্তেশ্চ প্রতিষেদ্ধব্যাপ্রতি-ষেধঃ॥২০॥৪৮১॥

অনুবাদ। "প্রতিষেধে"র (প্রতিষেধক হেতুর) অনুপ্রপত্তিবশতঃও অর্থাৎ প্রতিবাদীর নিজ মতানুসারে ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিবশতঃ তাঁহার প্রতিষেধক ঐ হেতুও অসিদ্ধ হওয়ায় (তাঁহার) প্রতিষেদ্ধব্য বিষয়ের প্রতিষেধ হয় না।

ভাষ্য। পূৰ্কাং পশ্চাদ্যুগপন্বা "প্ৰতিষেধ" ইতি নোপপদ্যতে। প্ৰতিষেধানুসপত্তেঃ স্থাপনাহেতুঃ দিদ্ধ ইতি।

অনুবাদ। "প্রতিষেধ" অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত স্থলে প্রতিবাদীর কথিত প্রতিষেধক হেতু ( ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি ) পূর্বেকালে, পরকালে অথবা যুগপৎ থাকে, ইহা উপপন্ন হয় না। "প্রতিষেধে"র অনুপপত্তিবশতঃ অর্থাৎ প্রতিবাদীর নিজ মতানুসারে তাঁহার কথিত প্রতিষেধক হেতুও ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিবশতঃ অসিদ্ধ হওয়ায় স্থাপনার হেতু অর্থাৎ বাদীর নিজপক্ষস্থাপক হেতু দিদ্ধ।

টিপ্লনী। মহর্ষি পরে এই হুত্রের দ্বারা পূর্ব্লোক্ত "ব্দহেতুদম" প্রতিষেধ যে স্বব্যাঘাতক, ইহা সমর্থন করিয়া, উহার ছ্র্ট্রপ্তর সাধারণ মুলও প্রদর্শন করিয়াছেন। পূর্ব্ববৎ স্বব্যাঘাতকত্বই সেই সাধারণ মূল। যুক্তালহানি ও মযুক্ত অংলর স্বীকার অনাধারণ মূল। পূর্বস্থেরর দারা তাহাই প্রদর্শিত হইরাছে। যদ্ধারা প্রতিষেধ করা হয়, এই অর্থে এই সূত্তে প্রথমেক্ত "প্রতিষেধ" শন্ধের দারা উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর গৃহীত প্রতিষেধক হেতুই বিবক্ষিত। স্থানুসারে ভাষাকারও প্রতিষেধক হেতু অর্থে ই "প্রতিষেধ" শক্তের প্রয়োগ করিয়াছেন। পূর্ব্ধাক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর হেতুর হেতুত্বের প্রতিষেধ করিতে অর্থাৎ উহার অভাব সাধন করিতে হেতু বলিয়াছেন— "ত্রৈকাল্যাদিদ্ধি"। স্নতরাং উহাই তাঁহার গৃহীত প্রতিষেধক হেতু। কিন্তু যদি ত্রৈকাল্যাদিদ্ধি-বশতঃ বাদীর প্রযুক্ত হেতুর অদিদ্ধি হয়, উহার হেতুত্বই না থাকে, তাহা হইলে প্রতিবাদীর ঐ হেতুও অদিদ্ধ হইবে, উহাও হেতু হইতে পাৰে না। কারণ, প্রতিবাদীর ঐ প্রতিষেধক হেতুও ত উহার সাধ্য প্রতিষেধের পূর্ব্ধকালে অথবা পরকালে অথবা যুগপৎ থাকিয়া প্রতিষেধ সাধন করিতে পারে না —ইহা তাঁহারই কথিত যুক্তিবশতঃ স্বীকার করিতে তিনি বাধ্য। স্থতরাং তাঁহার ক্ষিত ত্রৈকালাদিদ্দিবশতঃ তাঁহার ঐ প্রতিষেধক হেতুও অদিদ্ধ হওগায় তিনি উহার দারা তাঁহার প্রতিষেধ্য বিষয়ের প্রত্তিষেধ করিতে পারেন না। অর্থাৎ উহার দ্বারা বাদীর নিজ পক্ষস্থাপক হেতুর হেতৃত্ব ধাহা প্রতিবাদীর প্রতিষেধ্য, তাহার প্রতিষেধ হয় না। স্কতরাং উহার হেতৃত্বই দিদ্ধ থাকার ঐ হেতু দিদ্ধই আছে। ভাষ্যকার পরে মংর্ষির এই চরম বক্তবাই ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন। ফলকথা, প্রতিবাদী যে ত্রৈকাল্যাদিদ্ধিবশত: বাদীর হেতুকে অদিদ্ধ বলিয়া উক্তরূপ উত্তর করেন, সেই ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিবশতঃ তাঁহার নিজের ঐ হেতুও অসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে তিনি বাধ্য

হওরায় পরে বাদীর হেতুকে দিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতেই তিনি বাধ্য হইবেন। স্থতরাং তাঁহার ঐ উত্তর স্ববাাঘাতক হওয়ায় কোনরপেই উহা সহত্তর হইতে পারে না, উহা অসহত্তর। দিতীয় অধ্যায়ের প্রারস্তে সংশন্ন পরীক্ষার পরে প্রমাণদামাস্ত পরীক্ষায় মহর্ষি ইহা বিশদরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। বার্ত্তিককার ও তাৎপর্যাদীকাকার প্রভৃতি দেখানেই মহর্ষির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাই তাৎপর্যাদীকাকার এখানে পূর্ব্বোক্ত "অহেতুদম" প্রতিষ্থের কোন ব্যাখ্যাদি না করিয়া লিথিয়াছেন,—"স্বভাষ্যবার্ত্তিকানি প্রমাণদামান্তপরীক্ষাব্যাখ্যানেন ব্যাখ্যাতানি"। ২০ । অহেতুদম-প্রকরণ সমাপ্ত । ৮ ।

## সূত্র। অর্থাপতিতঃ প্রতিপক্ষসিদ্ধেরর্থাপতিসমঃ॥ ॥২১॥৪৮২॥

অনুবান। অর্থাপত্তি দারা প্রতিপক্ষের (বিরুদ্ধ পক্ষের) সিদ্ধিপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (১৭) অর্থাপত্তিসম প্রতিষেধ।

ভাষ্য। 'অনিত্যঃ শব্দঃ প্রযন্ত্রনায়কত্বাদ্ঘট্ব'দিতি স্থাপিতে পক্ষে
অর্থাপত্তা প্রতিপক্ষং সাধ্যতো**২র্থাপত্তিসমঃ।** যদি প্রযন্ত্রনায়কত্বাদনিত্যসাধর্ম্যাদনিত্যঃ শব্দ ইত্যর্থাদাপদ্যতে নিত্যসাধর্ম্যান্নিত্য ইতি।
অস্তি চাদ্য নিত্যেন সাধর্ম্যামস্পর্শত্বিমিতি।

অনুবাদ। শব্দ অনিত্য, যেহেতু প্রযন্ত্রজন্য, যেমন ঘট—এইরূপে পক্ষ স্থাপিত হইলে অর্থাপত্তির দারা অর্থাৎ অর্থাপত্যাভাদের দারা প্রতিপক্ষ-সাধনকারী প্রতিবাদীর (১৭) তার্থাপিত্যিসম প্রতিষেধ হয়। যথা—যদি প্রযন্ত্রজন্তরূপ অনিত্য পদার্থের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত শব্দ অনিত্য, ইহা কথিত হয়, তাহা হইলে নিত্য পদার্থের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত শব্দ নিত্য, ইহা অর্থতঃ প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ বাদীর পূর্বেরাক্ত ঐ বাক্যের দারা অর্থতঃ ইহা বুঝা যায়) এই শব্দের নিত্য পদার্থের সহিত স্পর্শ-শূক্ততারূপ সাধর্ম্ম্যও আছে।

িপ্রনী। এই স্থানের দারা ক্রমানুদারে "অর্থাপত্তিসন" প্রতিষেধের কক্ষণ কথিত হইরাছে।
পূর্ববং এই স্থানেও প্রতাবস্থানং" এই পদের অধ্যাহার মহর্দির অভিমত। কোন বক্তা কোন
বাক্য প্রারোগ করিলে ঐ বাক্যের অর্থতঃ যে অনুক্ত অর্থের ষথার্থ বোধ জন্মে, তাহাকে বলে
অর্থাপত্তি, এবং উহার সাধন বা করণকে বলে অর্থাপত্তিপ্রমাণ। মীমাংসকসম্প্রাদায়ের মতে
উহা একটী অতিরিক্ত প্রমাণ। কিন্ত মহর্দি গোতমের মতে উহা অনুমানপ্রমাণের অন্তর্গত।
যেমন কোন বক্তা "জীবিত দেবদত্ত গৃহে নাই", এই বাক্য বলিলে, ঐ বাক্যের অর্থতঃ বুঝা বার

যে, দেবদন্ত বাহিরে আছেন। কারণ, জীবিত ব্যক্তি গৃহে না থাকিলে অন্যত্র তাহার সন্তা অবশাই খীকার করিতে হইবে। নচেৎ তাহার জীবিতত্ব ও গৃংহ অসভার উপপত্তি হয় না। স্বতরাং উক্ত স্থলে যে ব্যক্তিতে অন্তত্র বিদামানতা নাই, তাহাতে জীবিতত্ব ও গৃহে অসন্তা নাই, এইরূপে বাতিরেক বাাপ্তিনিশ্চয়বশতঃ সেই বাাপ্তিবিশিষ্ট (জীবিতত্ব সহিত গৃহে অসন্তা) হেতুর ছারা দেবদন্ত বাহিরে আছেন, ইহা অকুমান্দিদ্ধ হয়। পূর্ব্বোক্ত বক্তা, বাক্যের দ্বারা উহা না বলিলেও তিনি যে বাক্য বলিয়াছেন, তাহার দর্থতঃ ঐ অন্তক্ত অর্থের যথার্থ বোধ জন্মিয়। থাকে । এ জস্ত উহা মর্থাপত্তি নামে ক্থিত হইয়াছে এবং বদুৱারা পূর্ব্বোক্ত স্থলে মর্থতঃ আপত্তি অর্থাৎ যথার্থবোধ জন্ম, এই অর্থে অর্থাপত্তি প্রমাণেও "অর্থাপত্তি" শব্দের প্রায়োগ হইয়াছে। গৌতম মতে উহা প্রমাণান্তর না হইলেও প্রমাণ। বিতীয় অধ্যায়ের বিতীয় আচ্ছিকের প্রারম্ভে মহর্ষি উক্ত বিষয়ে নিজমত সমর্থন করিরাছেন। কিন্তু যে স্থলে বক্তার কথিত কোন পদার্থে তাহার অনুক্ত ভর্ষের ব্যাপ্তি নাই, দেখানে অর্থাপত্তির দ্বারা দেই অর্থের ব্যার্থবোধ জন্মে না। দেখানে কেহ সেই অনুক্ত অর্থ বুঝিলে, ভাহার সেই ভ্রমাত্মক বোধের করণ প্রাক্ত অর্থাপত্তিই নহে,—উহাকে বলে "অর্থাপত্যাভাদ"। এই স্থতে "মর্থাপত্তি" শব্দের দ্বারা ঐ অর্থাপত্তাভাদই গৃংীত হইয়াছে। প্রতিবাদী ঐ অর্থাপদ্যাভাগের দ্বারা প্রতিপক্ষের মর্থাৎ বাদীর বিরুদ্ধ পক্ষের সিদ্ধি সমর্থন করিয়া প্রতাবস্থান করিলে, তাহাকে বলে "অর্থাপত্তিদ্রম" প্রতিষেধ্য । ভাষ্যকার উদাহরণ দ্বারা ইহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, কোন বানী "শন্দোহনিত্যঃ প্রয়ত্মানস্তরীয়কত্মাদবটবৎ" ইত্যাদি তায়বাক্যের দ্বারা নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি অর্থাপত্তির দ্বারা অর্থাৎ যাহা প্রকৃত অর্থণিত্তি নহে, কিন্তু অর্থাপত্ত্যাভাদ, তদ্বারা প্রতিপক্ষের অর্থাৎ শব্দে নিতাত্ত্ব পক্ষের সাধন করেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই উত্তর "অর্থপিত্তিসম" প্রতিষেধ হইবে ৷ যেমন প্রতিবাদী যদি উক্ত স্থলে বলেন যে, অনিতা পদার্থের ( ঘটের ) সাধর্ম্মা প্রয়ত্ত্বজ্ঞ প্রযুক্ত শব্দ অনিতা, ইহা বলিলে ঐ বাক্যের অর্থতঃ বুঝা যায় যে, নিত্য পদার্থের সাধর্ম্মপ্রযুক্ত শব্দ নিত্য। আকাশাদি অনেক নিতা পদার্থের সহিত শক্ষের স্পর্শশূসতারূপ সাধর্মাও আছে। স্থতরাং তৎপ্রযুক্ত শক্ষ নিতা, ইহা দিদ্ধ হইলে বাদী উহাতে অনিতাত্ব সাধন করিতে পারেন না। উক্তরূপে বাদীর অমু-মানে বাধ অথবা পরে সৎপ্রতিপক্ষ-দোষের উদ্ভাবনই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। পুর্ব্বোক্ত "দাধর্ম্মাদন।" প্রভৃতি কোন কোন জাতির প্রয়োগস্থলেও প্রতিবাদী এইরূপ প্রত্যবস্থান করেন। কিন্তু সেই সমস্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর বাক্য গ্রহণ করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় বর্ণন করেন না। অর্থাৎ বাদীর বাক্য দারাই অর্থত: এরূপ বুঝা যায়, ইহা বলেন না। কিন্তু এই "অর্থাপত্তিদমা" জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী বাদীর যাহা তাৎপর্য্য বিষয় নহে, এমন মর্থও তাঁহার তাৎপর্যাবিষয় বলিয়া কল্পনা করিয়া, উক্তরূপ প্রভাবস্থান করেন। স্থতরাং ইহা ভিন্ন প্রকার জাতি। ভাৎপর্য্য-টীকাকারও এথানে লিথিয়াছেন,—"ন সাধর্ম্মানমানৌ বাদ্যভিপ্রায়বর্ণনমিত্যতো ভেদঃ"।

<sup>&</sup>gt;। উক্তরিপরী এক্লেপশক্তির্থপৈতিঃ,—তত্ত্বসভিনে। সমাতে। অর্থপিত্সভাস্থ প্রতিপক্ষসিল্বিভির্য প্রতিষ্ঠানমর্থপিতিসম ইত্র্য ।— ভার্বিকর্ক। !

মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যের ব্যাখ্যাত্মণারে তার্কিকরক্ষা কার বরদরাজ বলিয়াছেন বে, বিশেষ বিধি হইলে উহার দ্বারা শেষের নিষেধ বুঝা যায়, এইরূপ ভ্রমই এই "অর্থাপত্তিসমা" জাতির উত্থানের হেতু। অর্থাৎ এরূপ ভ্রমবশতঃই প্রতিবাদী উক্তরূপ অদহত্তর করেন। যেমন কোন বাদী শব্দ অনিত্য, এই বাক্য বলিলে প্রতিবাদী বলিলেন যে, তাহা হইলে অন্ত সমন্তই নিতা, ইহা ঐ বাক্যের অর্থতঃ বুঝা যায়। তাহা হইলে ঘটাদি পদার্থও নিতা হওয়ায় দৃষ্টান্ত সাধ,শৃন্ত হয়। তাহা হইলে বিরোধদোষ হয়। এইরূপ কোন বাদী অনিত্য পদার্থের সাধর্ম্ম্য প্রযুক্ত অনিত্য, ইহা বলিলে প্রতি-বাদী বলিলেন যে, তাহা হইলে নিতা প্রার্থের সাধ্য্যা প্রযুক্ত নিতা, ইহা ঐ বাকোর অর্থতঃ বুঝা বায়। তাহা হইলে বানীর অনুমানে সংপ্রতিপক্ষনোষ হয়। এইরূপ কোন বাদী অনুমানপ্রযুক্ত অনিতা, ইহা বলিলে প্রতিবাদী বলিলেন যে, তাহা হইলে প্রতাক্ষপ্রযুক্ত নিতা, ইহা এ বাকোর অর্থতঃ বুঝা বায়। তাহা হইলে বাদীর অভিমত অনুমানে বাধদোষ হয়। এইকাপ কোন বাদী কাৰ্য্যন্ত হেতকে অনিভান্তের সাধক বলিলে প্ৰতিবাদী বলিলেন যে, তাহা হইলে অন্ত পদাৰ্থ সাধক নহে, ইহা ঐ বাক্যের অর্থতঃ বুঝা যায়। এইরূপ কোন বাণী কার্য্যন্ত হেতু অনিতাত্বের বাভিচারী নহে, ইহা বলিলে প্রতিবাদী বলিলেন যে, তাহা হইলে অন্ত সমস্তই বাভিচারী, ইহা ঐ বাক্যের অর্থতঃ বুঝা যায়। পুর্ব্বোক্ত সমস্ত স্থলেই প্রতিবাদীর ঐ্রপ উত্তর ''এর্থাপ্রতিসমা' জাতি। প্রতিবাদী এরপে বাদীর অনুমানে সমস্ত দোবেরই উদ্ভাবন করিতে পারেন। তাই উক্ত জাতিকে বলা হইন্নাছে,—"দর্ব্ধদোষদেশনাভাগা"। "বাদিবিনোদ" গ্রন্থে শঙ্কর মিশ্র এবং বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণও উক্তরূপেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কারণ, প্রতিবাদীর পূর্ব্বোক্তরূপ দমস্ত উত্তরও সহত্তর নহে। উহাও জাত্যুত্তরের মধ্যে গ্রহণ করিতে হইবে ॥২১॥

ভাষ্য। অস্ফোতরং—

অনুবাদ। এই "অর্থাপতিসম" প্রতিষেধের উত্তর —

### সূত্র। অনুক্তস্থার্থাপতেঃ পক্ষহানেরূপপতিরনুক্তত্বা-দনৈকান্তিকত্বাচ্চার্থাপতেঃ ॥২২॥৪৮৩॥

অনুবাদ। অনুক্ত পদার্থের অর্থাপত্তিপ্রযুক্ত অর্থাৎ বাদিকর্ত্ত্বক অনুক্ত যে কোন পদার্থেরও অর্থতঃ বোধ স্বীকার করিলে তৎপ্রযুক্ত পক্ষহানির উপপত্তি হয়। অর্থাৎ তাহা হইলে প্রতিবাদীর নিজ পক্ষের অভাবও অর্থতঃ বুঝা যায়, যেহেতু (তাহাতেও) অনুক্তত্ব আছে এবং অর্থাপত্তির অর্থাৎ উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যেরূপ অর্থাপত্তি গ্রহণ করেন, তাহার "অনৈকান্তিকত্ব" অর্থাৎ উভয় পক্ষে তুল্যহবশতঃ পক্ষহানির উপপত্তি হয়।

ভাষ্য। অনুপ্রপাদ্য সামর্থ্যমনুক্তমর্থাদাপদ্যতে ইতি ক্রবতঃ

পক্ষহানেরূপপত্তিরুরুক্তত্বাৎ'। অনিত্যপক্ষশ্র সিদ্ধাবর্থাদাপক্ষং নিত্যপক্ষশ্র হানিরিতি।

অনৈকান্তিকত্বাচ্চার্থাপত্তেঃ। উভয়পক্ষদমা চেয়মর্থাপত্তিঃ।

যদি নিত্যদাধর্ম্মাদম্পর্শবাদাকাশবচ্চ নিত্যঃ শব্দোহর্থাদাপশ্লমনিত্য
দাবর্ম্মাৎ প্রযন্তানন্তরীয়কত্বাদনিত্য ইতি। ন চেয়ং বিপর্যয়মাত্রা
দেকান্তেনার্থাপত্তিঃ। ন খলু বৈ ঘনস্ত গ্রাব্ণঃ পতনমিত্যর্থাদাপদ্যতে দ্রবাণামপাং পতনাভাব ইতি।

অনুবাদ। সামর্থ্য উপপাদন না করিয়া অর্থাৎ বাদীর বাক্যে যে ঐরপ অনুক্ত অর্থ কল্পনার সামর্থ্য আছে, যদ্ঘারা উহা বাদীর বাক্যের অর্থতঃ বুঝা যায়, তাহা প্রতিপাদন না করিয়া "অনুক্ত" অর্থাৎ যে কোন অনুক্ত পদার্থ অর্থতঃ বুঝা যায়, ইহা যিনি বলেন, তাঁহার পক্ষহানির উপপত্তি হয়, অর্থাৎ সেই প্রতিবাদীর নিজ্প পক্ষের অভাবেরও অর্থতঃ বোধ হয়। কারণ, (তাহাতেও) অনুক্তর আছে। (তাৎপর্য্য) অনিত্য পক্ষের সিদ্ধি হইলে নিত্য পক্ষের অভাব, ইহাও অর্থতঃ বুঝা যায়।

এবং অর্থাপত্তির অনৈকান্তিকত্ববশতঃ [ পক্ষহানির উপপত্তি হয় ] ( তাৎপর্য্য ) এই অর্থাপত্তি অর্থাৎ উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যেরূপ অর্থাপত্তি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা উভয় পক্ষে তুলাই। ( কারণ ) যদি নিত্য পদার্থের সাধর্ম্য স্পর্শ-শূন্যতা-প্রযুক্ত এবং আকাশের স্থায় শব্দ নিত্য, ইহা বলা যায়, তাহা হইলে অনিত্য পদার্থের সাধর্ম্য প্রযত্ত্বজন্মত্বপ্রযুক্ত শব্দ অনিত্য, ইহা অর্থতঃ বুঝা যায়। বিপর্যয়মাত্র-বশতঃ ইহা একান্ততঃ অর্থাপত্তিও নহে। যেহেতু "ঘন প্রস্তরের পতন হয়" ইহা বলিলে দ্রব জলের পতন হয় না, ইহা অর্থতঃ বুঝা যায় না।

টিপ্পনী। পূর্ব্বস্থিত্রোক্ত অর্থপিত্তিদম প্রতিষেধের উত্তর বলিতে মহর্ষি এই স্থত্ত দারা প্রথমে বিদ্যাছেন যে, যে কোন অত্যক্ত অর্থের অর্থাপত্তি অর্থাৎ অর্থতঃ বোধ ইইলে তৎপ্রযুক্ত পক্ষ-হানির উপপত্তি হয়। ভাষ্যকার ইহার তাৎপর্য্য ব্যাধ্যা করিয়াছেন যে, সামর্থ্য উপপাদন না

<sup>&</sup>gt;। যদি প্নরপ্পলক্ষণামর্থানম্ক্রমপি গমোত, ততত্ত্বানিভাত্বাপাদনে শব্দভোচ্যমানেইকুচামানম্নিত্যত্বং প্রতাত্তবাং। তথাচ ভবৰভিমতত নিতাব্জ বাবৃত্তিঃ। তদিদমাহ—"মনিত্যপক্ষতামুক্তত দিন্ধব্বদিপিলং নিত্যপক্ষত হানিরিতি। বিপর্যযোগাপি প্রতাব্হানসভবাদনৈকান্তিক্তমাহ—"উভয়পক্ষম। চের্মিতি। ব্যভিচারচ্চোনকান্তিক্তমাহ—"ন চেন্ধ বিপর্যয়মাত্রা"দিতি। নহি ভোজননিবেধাদেবাভোজনবিপরীতং সর্ক্তি কলাতে ঘনত্বং হি প্রবিশ্বং পতনামুক্লগুক্তাতিশ্বস্তানার্থং, ন বিভরেষাং পতনং বারয়তি। বার্ত্তিকং স্বোধং।—তাৎপ্রাচীকা।

করিয়া যে কোন অমুক্ত পদার্থ অর্থতঃ বুঝা যায়, ইহা যিনি বলেন, তাঁহার পক্ষহানির উপপত্তি হয়। তাৎপর্য্য এই বে, যে অনুক্ত অর্থের কল্পনা ব,তীত সেই বাক্যার্থের উপপত্তিই হল্প না, সেই অন্তুক্ত অর্থই সেই বাক্যের অর্থতঃ বুঝা যায়। স্কুতরাং সেই অনুক্ত অর্থের কল্পনাতেই দেই বাক্যের সামর্থ্য আছে। প্রতিবাদী বাদীর বাক্যে তাঁহার অত্নক্ত অর্থের কল্পনার মূল সামর্থ্য প্রতিপাদন না করিয়া অর্থাৎ বাদার কথিত পদার্থে তাঁধার অনুক্ত অর্থের ব্যাপ্তি প্রদর্শন না করিয়া যে কোন অহক অর্থ অর্থতঃ বুঝা যায় ইহা বলিলে তাঁহার পক্ষহানি অর্থাৎ নিজ পক্ষের অভাবও অর্থতঃ বুঝা যাইবে। কেন বুঝা যাইবে? তাই মহর্ষি বলিয়াছেন,—"এফুক্তত্বাৎ"। অর্থাৎ থেহেতু প্রতিবাদীর নিজ পক্ষের হানিও অহকে অর্থ। উদ্দ্যেতকর লিথিয়াছেন,—''কিং কারণং ? সামর্থ্যস্থাহকত্ত্বাৎ"। অর্থাৎ যেহেতু প্রতিবাদী বাদীর বাক্যে যে এক্রণ অন্তুক্ত অর্থ কল্পনার সামর্থ্য আছে, তাহা উপপাদন করেন নাই। কিন্তু স্থ্য ও ভাষ্য দ্বারা মহর্ষির এক্লপ তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। তাৎপর্য্যটীকাকার ভাষ্যাত্মনারে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে অন্তক্ত অর্থের বোধে বাদীর বাক্যের সামর্থ্য বুঝা যায় না, অর্থাৎ যে অর্থের কল্পনা না করিলেও বাদীর বাক্যার্থের কোন অমুপপত্তি নাই, দেই অহুক্ত অর্থও যদি প্রতিবাদী বাদীর বাক্যের অর্থতঃ বুরা যায়, ইহা বলেন, তাহা হইলে ভিনি শব্দ নিত্য, এই বাক্য প্রয়োগ করিলেই উহার দ্বারা অর্থতঃ শব্দ অনিত্য, ইহাও বুঝা যাইবে। কারণ, উহাও ত তাঁহার অত্নক্ত অর্থ। তিনি উহা স্বীকার ক্রিলে তাঁহার পক্ষধানিই স্বীকৃত হইবে। ভাষ্যকার এই তাৎ পর্য্যেই শেষে বলিয়াছেন যে, অনিত্য পক্ষের দিদ্ধি হইলে নিতা পক্ষের হানি, ইহা অর্থতঃ বুঝা যায়। অর্থাৎ পুর্ব্বোক্ত স্থলে শব্দের নিতাত্ববাদী প্রতিবাদী শব্দ নিতা, এই কথা বলিলে তাঁহার অন্নুক্ত অর্থ যে মনিতা পক্ষ অর্থাৎ শব্দের অনিতাত্ব, তাহার সিদ্ধি হইলে অর্থাৎ তাহাও প্রতিবাদীর ঐ বাকোর অর্থতঃ ব্ঝা গেলে প্রতিবাদীর নিজ পক্ষ যে নিতাপক্ষ অর্থাৎ শব্দের নিতাত্ব, তাহার অভাব, ইহাই অর্থতঃ বুঝা যায়। কারণ, নিতাত্বের অভাবই অনিতাত্ব। ফলকথা, উক্ত হলে প্রতিধানীর পূর্ব্বোক্ত ঐ উত্তর উক্তর্মণে স্বব্যাবাতক হওয়ায় উহা সহত্তর হইতে পারে না।

মহর্ষি প্রকারান্তরেও উক্ত প্রতিষ্ঠেরের স্বব্যাবাতকত্ব সমর্থন করিতে পরে আবার বলিয়াছেন, "শননিকান্তিকত্বাচ্চার্থপিতে:"। ভাষ্যকার প্রথমে ইহার ব্যাখ্যার বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যেরপ অর্থপিত্তি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা উভর পক্ষে তুল্য। কারণ, বিপরীত ভাবেও প্রতাবস্থান হইতে পারে। কর্থাৎ প্রতিবাদী "শক্ষো নিতাঃ ক্ষম্পর্শার গগনবং" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে বাদীও তথন তাঁহার ঐ বাক্য অবলম্বন করিয়া, তাঁহার স্থায় বলিতে পারেন যে, যদি নিতা পদার্থের সাধর্ম্মা স্পর্শন্ততাপ্রযুক্ত এবং আকাশের স্থায় শক্ষ নিতা, ইহা বল, তাহা হইলে অনিত্য পদার্থের সাধর্ম্মা প্রযুক্তস্তপ্রযুক্ত শক্ষ অনিত্য, ইহা ঐ বাক্যের অর্থতঃ বুঝা বায়। স্কতরাং তোমার নিজ পক্ষের হানি কর্থাৎ আভাব দিন্ধ হওয়ায় তুমি আর নিজ পক্ষ দিন্ধ করিতে পার না। ভাষ্যকারের এই ব্যাখ্যায় হত্ত্বাক্ত "অনৈকান্তিকত্ব" শক্ষের অর্থ উভর পক্ষে তুলাত্ব। ভাষ্যকার পরে উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর গৃহীত অর্থপিত্তি যে

ব্যভিচারবশতঃ ও অনৈকান্তিক, ইহা প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন যে, বিপর্যায়মাত্রবশতঃ এই অর্থাপত্তি ঐকান্তিক অর্থাপত্তিও নহে। অর্থাৎ উহা অনৈকান্তিক (ব্যভিচারী) বণিয়া প্রকৃত অর্থাপত্তিই নছে। উহাকে বলে অর্থাপত্ত্যাভাদ। কারণ, এরূপ স্থলে বাদীর ক্থিত অর্থের বিপৰ্ব্যন্ন বা বৈপৰীত্যমাত্ৰই থাকে। বাদীর কথিত কোন অর্থে তাঁহার জন্মক্ত সেই বিপরীত অর্থের ব্যাপ্তি থাকে না। মতরাং উহা প্রকৃত অর্থাপত্তি হইতে পারে না। ভাষ্যকার পরে ইহা একটী উধাহরণ দ্বারা বুঝাইয়াছেন যে, কেহ ঘন প্রস্তারের পতন হয়, এই কথা বলিলে, দ্রব জলের পতন হয় না, ইহা ঐ বাক্যের অর্থতঃ বুঝা ষায় না। অর্থাৎ উক্ত বাক্যে "ঘন" শব্দের দারা প্রস্তরে পতনের অমুকূল গুরুত্বের আধিক্যমাত্র স্থৃচিত হয়। উহার দারা দ্রাব জলের গুরুত্বই নাই, স্থতরাং উহার পতন হয় না, ইহা বক্তার বিবক্ষিত নহে এবং তাহা সত্যও নহে। স্থতরাং উক্ত স্থলে এক্রপ অফুক্ত অয়োগ্য অর্থের কল্পনা না করিলেও এ বাক্যার্থ বোধের উপপত্তি হওয়ায় অর্থাপভির দারা ঐরূপ বোধ হইতে পারে না। কারণ, ঐরূপ অর্থাপতি অনৈকান্তিক অর্থাৎ ব্যভিচারী হওয়ায় উহা প্রকৃত অর্থাপত্তিই নহে; উহাকে বলে অর্থাপত্ত্যাভাস। এইরূপ পূর্বোক "অর্থাপতিদম" প্রতিষেধ স্থলে প্রতিবাদী যেরূপ অর্থাপত্তি গ্রহণ করেন, তাহাও অনৈকান্তিক অর্থাৎ ব্যভিচারী বলিয়া প্রকৃত অর্থাপত্তিই নহে। স্থতরাং তদ্বারা ঐরূপ অন্তক্ত অর্থের যথার্থ বোধ হইতে পারে না। তাহা হইলে প্রতিবাদীর নিজের বাক্য দ্বারাও অর্থতঃ তাঁহার নিজ পক্ষহানিরও যথার্থ বোধ হইতে পারে। স্বতরাং প্রতিবাদী কখনই তাঁহার নিজপক্ষ দিম্ব করিতে পারেন না, ইহাই মহর্ষির চরম বক্তবা। সূত্রে "অনৈকান্তিকত্ব" শব্দের দারা মহর্ষি ব্যক্তিচারিত্ব অর্থপ্ত প্রকাশ করিয়া "অর্থাপত্তিদম" প্রতিষেধ স্থলে প্রতিবাদীর গৃহীত অর্থাপত্তি যে ব্যাপ্তিশৃত্য, অর্থাৎ প্রকৃত অর্থপিত্তির যুক্ত অক্স যে ব্যাপ্তি, তাহা উহাতে নাই, ইহাও স্হচনা বরিয়াছেন। স্বতরাং যুক্তাঙ্গহানিও যে, উক্ত উত্তরের ছ্ষ্টুডের মূল, ইহাও এই স্থানের দারা স্তিত হইয়াছে এবং প্রথমে স্বব্যাবাত ক্ষরণ অসাধারণ হুইত্বমূলও এই স্ত্রের দারা স্তিত হইয়াছে। "ভাকিকরক্ষা" কার বরদরাজও ইহা বলিয়াছেন। মহর্ষি দ্বিভীয় অধ্যায়ে "অন্থাণপভা-বর্থাপত্তাভিমানাৎ" (২া৪) এই হত্তের দারা প্রকৃত অর্থাপত্তিরই ব্যভিচারিত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্ত এই স্থতের দারা "অর্থাপতিসম" প্রতিষেধ স্থলে প্রতিবাদী বেরূপ অর্থাপত্তি গ্রহণ করেন, তাহারই ব্যভিচারিত্ব বণিয়াছেন। স্থতরাং সেই স্থত্তের সহিত এই স্থত্তের কোন বিরোধ নাই, ইহা এখানে প্রণিধান করা আবশ্যক। উদ্যোতকরও এখানে ঐ কথাই বলিয়াছেন। স্মুতরাং তিনিও এই স্থাত্ত "অনৈকান্তিকত্ব" শক্ষের দারা ব্যভিচারিত্ব অর্থ প্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। কিন্ত ভাষ্যকার যে উহার ছারা প্রথমে উভয়পক্ষতুলাতা অর্থও প্রহণ করিয়া, উহার দারাও উক্তরণ উত্তরের স্বব্যাশাতকত্ব সমর্থন করিয়াছেন, ইহাও এখানে ব্যা কাবশ্যক । ১২॥

# সূত্র। একধর্মোপপত্তেরবিশেষে সর্বাবিশেষপ্রসঙ্গাৎ সন্ভাবোপপত্তেরবিশেষসমঃ॥২৩॥৪৮৪॥

অমুবাদ। এক ধর্ম্মের উপপত্তিবশতঃ অর্থাৎ সাধ্যধর্মী ও দৃষ্টান্ত পদার্থে একই ধর্ম্মের সত্তাবশতঃ (ঐ উভয় পদার্থের) অবিশেষ হইলে সদ্ভাবের (সত্তার) উপপত্তিবশতঃ অর্থাৎ সকল পদার্থেই সত্তারূপ এক ধর্ম্ম থাকায় সকল পদার্থের অবিশেষের আপত্তিপ্রযুক্ত অর্থাৎ সত্তারূপ এক ধর্ম্ম থাকায় সকল পদার্থের অবিশেষ হউক ? এইরূপা আপত্তি প্রকাশ করিয়া প্রত্যবস্থান (১৮) আবিশেষস্ক্র প্রতিষেধ।

ভাষ্য। একো ধর্মঃ প্রবন্ধানন্তরীয়কত্বং শব্দঘটয়োরুপপদ্যতে ইত্যবিশেষে উভয়োরনিত্যত্বে সর্ব্বস্থাবিশেষঃ প্রসজ্যতে। কথং ? সদ্ভাবোপপত্তেঃ। একো ধর্মঃ সদ্ভাবঃ সর্বব্যোপপদ্যতে। সদ্ভাবোপপত্তেঃ সর্বাবিশেষপ্রসঙ্গাৎ প্রত্যবস্থানমবিশেষসমঃ।

অমুবাদ। একই ধর্ম প্রয়ত্ত্বজন্ত শব্দ ও ঘটে আছে, এ জন্ম অবিশেষ হইলে ( অর্থাৎ ) শব্দ ও ঘট, এই উভয়ের অনিভ্যন্থ হইলে সকল পদার্থেরই অবিশেষ প্রসক্ত হয়। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু "সদ্ভাবে"র অর্থাৎ সন্তার উপপত্তি (বিজ্ঞমানতা) আছে। (তাৎপর্য্য) একই ধর্ম্ম সত্তা সকল পদার্থের উপপন্ন হয়, অর্থাৎ সকল পদার্থেই উহা আছে। সত্তার উপপত্তিবশতঃ সকল পদার্থের অবিশেষের আপত্তিপ্রযুক্ত অর্থাৎ ঐ আপত্তি প্রকাশ করিয়া প্রভাবস্থান (১৮) অবিশেষসম প্রতিষেধ।

টিপ্রনী। মহর্ষি ক্রমান্ত্রদারে এই স্থতের দারা "অবিশেষদম" প্রতিষেধের লক্ষণ বলিয়াছেন। স্থতে "অবিশেষে" এই পদের পূর্ব্বে "দাধাদৃষ্টান্তয়োঃ" এই পদের অধ্যাহার মহর্ষির অভিমত। এবং পূর্ব্ববৎ "অবিশেষদম" এই পদের পূর্ব্বে "প্রতাবস্থানং" এই পদের অধ্যাহারও এথানে বুরিতে হইবে। ভাষ্যকারও শেষে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। ভাষ্যকার জাঁহার পূর্ব্বোক্ত উদাহরণস্থলেই এই "অবিশেষদম" প্রতিষেধের উদাহরণ প্রদর্শনপূর্বক স্থার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা,—কোন বাদী "শব্দোহ্লিতঃ প্রযুদ্ধতাহাৎ ঘটবং" ইত্যাদি প্রয়োগ করিয়ালে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে,

তোমার দাধ্যধর্মী বা পক্ষ যে শব্দ এবং দৃষ্টান্ত ঘট, এই উভয়ে তোমার কবিত হেতু প্রযন্ত্রজন্ত ত্বনপ একই ধর্ম বিদ্যমান আছে বলিয়া, তুমি ঐ উভয় পদার্থের অবিশেষ বলিতেছ অর্থাৎ ঘটের গ্রায় শব্দেরও অনিতাত্ব সমর্থন করিতেছ। কিন্তু তাহা হইলে সকল পদার্থেরই অবিশেষ হউক 📍 উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর ঐরপ আপত্তি প্রকাশ করিয়া যে প্রভাবস্থান, ভাষাকে বলে "অবিশেষদম" প্রতিষেধ। প্রতিবাদী কেন এরপ আপত্তি প্রকাশ করেন ? তাঁহার অভিমত হেতু বা আপাদক **কি ? তাই মহ**র্ষি পরে বলিয়াছেন,—"সন্তাবোপপতে:।" অর্থাৎ ব্যেহতু সকল পদার্থে ই "সদ্ভাব" অর্থাৎ সন্তা বিদামান আছে। "সদ্ভাব" শব্দের ধারা সং পদার্থের ভাব অর্থাৎ অদাধারণ ধর্মা ব্রা যায়। সুতরাং উলা দারা সভারাণ ধর্মা ব্রা যায়। সুত্রে "উপপ্তি" শব্দও সতা অর্থাৎ বিদ্যানত। অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। "তাকিক-রক্ষা"কার বরদরাজ বলিয়াছেন যে, স্থুতে "সভাব" শব্দের দারা এখানে সাধারণ ধর্মমাত্রই বিবক্ষিত। স্কুতরাং প্রমেষ্ট্র প্রভৃতি ধর্মাও উহার দারা ব্কিতে হইবে। তাহা হইলে বুঝা যায় বে, যথন সন্তা ও প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি একই ধর্ম দকল পদার্থেই বিদামান আছে, ইহা বাদীরও স্বীকৃত, তথন তৎপ্রযুক্ত দকল পদার্থেরই অবিশেষ কেন হইবে না ? ইহাই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর বক্তবা। প্রতিবাদীর অভিপ্রায় এই যে, যদি সকল পদার্থের অনিত্যত্বনপ অবিশেষই স্বীকার্য্য হয়, তাহা হুইলে আর বিশেষ করিয়া শব্দে অনিভাত্তের সাধন বার্থ। মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যের ব্যাখ্যাতুদারে "তার্কিকরক্ষা"কার বর্দরাজ বলিয়াছেন যে, যদি দমন্ত পদার্থেরই একত্বরূপ অবিশেষ হয়, তাহা হইলে পক্ষ, সাধ্য, হেতু ও দৃষ্টাস্ত প্রভৃতির বিভাগ অর্থাৎ ভেদ না থাকায় অনুমানই হুইতে পারে না। আরু যদি একধর্মবস্তুরূপ অবিশেষ হয়, ভাহা হুইলে সকল পদার্থেরই একজাতীয়ত্বশতঃ পূর্ব্ববৎ অনুমান প্রবৃত্তি হইতে পারে না। আর যদি একাকার-ধর্মবস্তুরূপ অবিশেষ হয়, তাহা হইলে সকল পদার্থেরই অনিতাতাবশতঃ বিশেষ করিয়া শব্দে অনিত্যত্তের অন্থনান-প্রবৃত্তি হইতে পারে না। "প্রবোধদিদ্ধি" গ্রন্থে উদয়নাচার্য্য পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ অবিশেষ প্রদর্শন করিয়া, ঐ পক্ষত্রয়েই দোষ সমর্থন করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নবাগণও উক্তরূপ ত্রিবিধ অবিশেষ গ্রহণ করিয়া উক্ত পক্ষত্রেয় দোষ বলিয়াছেন। এই "জাতি"র প্রয়োগ স্থলে উক্তরূপে প্রতিকূল তর্কের উদ্ভ'বন করিয়া, বাদীর অনুমান ভঙ্গ করাই প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। তাই বৃত্তিকার এই "ভাতি"কে বলিয়াছেন, "প্রতিকূলতর্ক-দেশনাভাদা"। কিন্তু উদয়নাগার্যা প্রভৃতির মতে উক্ত জাতি স্থলে বাদীর হেতুর অদাধকত্বই প্রতিবাদীর আরোপা। স্কুতরাং তাঁহারা ইহাকে বলিয়াছেন,— অসাধক ওদেশনাভাস। মহর্ষির প্রথমোক্ত "দাধর্ম্মাদমা" জাতিও দাধর্ম্মামত্রপ্রযুক্ত হওয়ায় তাহা হইতে এই "মবিশেষদমা" জাতি ভিন্ন হইবে কিরূপে? এওছ্তরে উদ্যোতকর বনিয়'ছেন যে, কোন এক পদার্থের সাধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া "সাধর্মাসমা" জাতির প্রয়োগ হয়। কিন্তু সমস্ত পদার্থের সাধর্ম্ম গ্রহণ ক্রিয়া এই "অবিশেষসমা" জাতির প্রয়োগ হয়। মতরাং "দাধর্ম্যাদমা" জাতি হইতে ইহার ভেদ আছে ৷২৩৷

ভাষ্য। অস্ফোত্রং—

অনুবাদ। এই "অবিশেষসম"প্রতিষেধের উত্তর—

# সূত্র। কচিতদ্ধর্মোপপত্তেঃ কচিচ্চার্পপত্তেঃ প্রতিষেধাভাবঃ॥২৪॥৪৮৫॥\*

অনুবাদ। কোন সাধর্ম্ম অর্থাৎ প্রয়ত্ত্বজন্ত প্রভৃতি সাধর্ম্ম বিজ্ঞান থাকিলে সেই ধর্মের অর্থাৎ উহার ব্যাপক অনিভাত্ত্ব ধর্মের উপপত্তিবশতঃ এবং কোন সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ সতা প্রভৃতি সমস্ত সৎ পদার্থের সাধর্ম্ম্য বিজ্ঞমান থাকিলেও সেই ধর্মের অর্থাৎ অনিভাত্ত্ব ধর্মের অনুপপত্তিবশতঃ (পূর্কস্ত্রোক্ত) প্রতিষেধ হয় না। অর্থাৎ প্রয়ত্ত্বজন্প সাধর্ম্ম্য অনিভাত্ত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হওয়ায় উহা অনিভাত্ত্বের সাধক হয়। কিন্তু সতা প্রভৃতি সাধর্ম্ম্য অনিভাত্ত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট না হওয়ায় উহা অনিভাত্ত্বের সাধক হয় না। কারণ, সাধর্ম্ম্যান্তই সাধ্যসাধক হয় না। সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সাধর্ম্মাই উহার সাধক হয়।]

ভাষ্য। যথ। সাধ্যদৃষ্ঠান্তয়োরেকধর্মস্য প্রযন্ত্রনায়কত্বস্থোপ-পত্তেরনিত্যত্বং ধর্মান্তরমবিশেষো নৈবং সর্বভাবানাং সদ্ভাবোপপত্তি-নিমিত্তং ধর্মান্তরমস্তি, যেনাবিশেষঃ স্থাৎ।

অথ মতমনিত্য হমেব ধর্মান্তরং সদ্ভাবোপপত্তিনিমিত্তং ভাবানাং সর্বত্র স্যাদিতি—এবং খলু বৈ কল্পামানে অনিত্যাঃ সর্বে ভাবাঃ সদ্ভাবোপপত্তেরিতি পক্ষঃ প্রাপ্নোতি। তত্র প্রতিজ্ঞার্থ-ব্যতিরিক্তমন্মত্বদাহরণং নাস্তি। অনুদাহরণ\*চ হেতুর্নান্তাতি। প্রতিজ্ঞিক-দেশন্ম চোদাহরণত্বমনুপপন্নং, নহি সাধ্যমুদাহরণং তবতি। সত্শচ নিত্যানিত্যভাবাদনিত্যত্বানুপপত্তিঃ। তত্মাৎ সদ্ভাবোপপত্তেঃ সর্বাবিশেষপ্রসঙ্গ ইতি নির্ভিধেয়মেতদ্বাক্যমিতি। সর্বভাবানাৎ সদ্ভাবোপপত্তেরনিত্যত্বমিতি ক্রবতাহনুজ্ঞাতং শব্দগানিত্যত্বং, তত্তানুপপন্নঃ প্রতিষেধ ইতি।

কচিৎ সাধর্মো প্রমন্থার করার করালে সভ শব্দাদের্ব চলিন। সহ তদ্ধর্মত ঘর্ট মেলিভাহতে পিপত্তেঃ,
 কচিৎ সাধর্মো শব্দতা ভাষমাত্রেণ সহ সভাদে। সভি ভাষমাত্রধ্যতা মুপপত্তেঃ প্রতিষেধালার ইতি মেলিনা
এত মুক্তং ভরতি—অবিনাভাষ্যসম্পন্ধ সাধর্মাণ গমকং, নতু সাধর্মানাত্রমিতি।—তাৎপর্যাটীকা।

অমুবাদ। যেমন সাধ্যধর্মী ও দৃষ্টাস্ত পদার্থে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে শব্দ ও ঘটে প্রযত্নজন্মত্বরূপ একধর্ম্মের উপপত্তি (সতা) বশতঃ অনিত্যত্বরূপ ধর্মান্তর অবিশেষ আছে, এইরূপ সমস্ত সংপদার্থের সত্তার উপপত্তিনিমিত্ত অর্থাৎ সত্তারূপ এক ধর্মের ব্যাপক ধর্মাস্তর নাই, যৎপ্রযুক্ত (সমস্ত সংপদার্থের) অবিশেষ হুইতে পারে।

পূর্ববিপক্ষ) সমস্ত পদার্থের সর্বত্র সন্থার ব্যাপক অনিত্য হই ধর্মান্তর হউক, ইহা যদি মত হয় ? (উত্তর) এইরূপ কল্পনা করিলে সত্তার উপপত্তি প্রযুক্ত সকল পদার্থ অনিত্য, ইহাই পক্ষ প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ তাহা হইলে ঐ হেতুর দারা সকল পদার্থ অনিত্য প্রতিবাদার সাধ্য হয়)। তাহা হইলে প্রতিজ্ঞার্থ ব্যতিরিক্ত অন্য উদাহরণ অর্থাৎ দৃষ্টান্ত নাই। দৃষ্টান্ত শূল্য হেতুও হয় না। প্রতিজ্ঞার একদেশের অর্থাৎ প্রতিজ্ঞার্থের মধ্যে কোন পদার্থের দৃষ্টান্ত হও উপপন্ন হয় না। থেহেতু সাধ্যধর্মা দৃষ্টান্ত হয় না। পরস্ত সৎপদার্থের নিত্যার এবং তদ্ভিন্ন পদার্থের অনিত্য প্রথাণসিদ্ধ থাকায় (সমস্ত সৎপদার্থের নিত্য এবং তদ্ভিন্ন পদার্থের অনিত্য প্রথাণসিদ্ধ থাকায় (সমস্ত সৎপদার্থের) অনিত্য দ্বের উপপত্তি হয় না। অত্তবে সতার উপপত্তিবশতঃ অর্থাৎ সমস্ত সৎপদার্থের স্বার্কি প্রথান আছে বিলিয়া সমস্ত সংপদার্থের অবিশেষ-প্রসঙ্গ, এই যে উক্ত হইয়াছে, এই বাক্য নির্থেক অর্থাৎ উহার প্রতিপান্ত অর্থ প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন না হওয়ায় উহা নাই। (পরস্তু) সন্তার উপপত্তিবশতঃ অর্থাৎ সন্তারপ এক ধর্ম্ম আছে বলিয়া সমস্ত সংশার্থের অনিত্যক, ইহা যিনি বলিতেছেন, তৎকর্ত্বক শব্দের অনিত্যক্ব স্বীকৃত্তই হইয়াছে। তাহা হইলে প্রতিধেধ উপপন্ন হয় না।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই স্থানের ধারা পূর্বাস্থানেক "অবিশেষদম" প্রতিষেধের উদ্ভার বলিয়াছেন।
মুদ্রিত তাৎ শ্যাটীকাগ্রান্থ এবং আরও কোন পুস্তকে "কচিন্তদ্রশান্ত্রপান্তর কচিচ্চোপপত্তেঃ"
এইরূপ স্ত্রপাঠ উদ্ভূত হইয়াছে। "তার্কিকরক্ষা" গ্রান্থ বরদরান্ধ ও "এবীক্ষানয়তন্ত্রবাধ" প্রম্থে
বর্দ্ধনান উপাধাায়ও ঐরূপ স্ত্রপাঠ উদ্ভূত করিয়াছেন। কোন কোন পুস্তকে "কচিদ্ধ্রশান্ত্রপান্তঃ"
এইরূপ স্ত্রপাঠও দেখা যায়। কিন্ত তাৎপর্যাটীকায় বাচম্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যার ধারা "কচিন্তদ্রশোপ-পত্তেঃ"
ইত্যাদি স্ত্রপাঠই তাঁহার অভিমত বৃঝা যায়। "স্তায়বার্ত্তিক," "স্তায়স্চীনিবদ্ধ" ও "স্তায়স্ত্রোদ্ধারে"ও উক্তরূপ স্ত্রপাঠই উদ্ভূত ইইয়াছে। বস্তুতঃ এখানে বাদী ও প্রতিবাদীর অভিমত হেতু গ্রহণ করিয়া ক্রমান্ত্রপারে প্রথমে তদ্ধর্ম্বের উপপত্তি এবং পরে উহার অন্তর্পান্তরিব্রুষা

গিয়াছেন। স্থতরাং উদ্ধৃত স্থ্রপাঠই প্রকৃত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। বাচপ্পতি নিশ্রেব ব্যাখ্যামুদারে ফুত্রের প্রথমে "ক্চিৎ" এই শব্দের দারা বাদীর গৃহাত প্রবত্নসত্ত প্রভৃতি দাধর্ম।ই বিব্হিক্ত এবং "তদ্ধৰ্ম" শদ্ধের দারা ঐ সাধৰ্ম্মোর ব্যাপক ঘটধর্ম অনিতাত্ব বিব্হিক্ত। কোন সাধর্ম্ম অর্থাৎ প্রযুত্তজন্মত্ব প্রভৃতি সাধর্ম্মারূপ হেতু বিদামান থাকিলে, সেধানে উহার ব্যাপক অনিভাত্ব বিদামান থাকে, ইহাই স্থান্তে "কচিত্তদ্ধাপ্রয়ত্তঃ" এই প্রথম বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ। পরে "ক্চিৎ" এই শব্দের দারা প্রতিবাদীর গৃহীত সভা প্রভৃতি সাধর্ম্মাই বিবক্ষিত এবং "অনুপপত্তি" শব্দের ছারা উক্ত সাধর্ম্ম্যের ব্যাপক ধর্ম্মের অসন্তাই বিবক্ষিত। স্থতরাং সন্তাদি সাধর্ম্ম্যরূপ হেতু বিদ্যমান থাকিলেও সমস্ত সৎপদার্থে উহার ব্যাপক কোন ধর্ম থাকে না, ইহাই "ক্রচিচ্চারুপ-পত্তে:" এই দ্বিতীয় বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ। ভাষ্যকারও ঐ ভাবে মহর্ষির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পুর্ব্বোক্ত উদাহরণে বাদীর সাধাধর্মী শব্দ এবং দৃষ্টান্ত ঘটে প্রযত্নজন্তত্বরূপ সাধর্ম্ম্য বা একধর্ম্ম আছে বলিয়া, যেমন ঐ উভয়ের অনিভাত্বরূপ ধর্মান্তর আছে এবং উহাই ঐ উভয়ের অবিশেষ বলিয়া দিদ্ধ হয়, এইরূপ সমস্ত সৎ পদার্থে সদ্ভাব বা স্ভারূপ সাধর্ম্ম বা একধর্ম থাকিলেও উহার ব্যাপক কোন ধর্মান্তর নাই, বাহা সমস্ত সৎপদার্থের অবিশেষ হইতে পারে। তাৎপর্য্য এই ষে, বাদী যে প্রযুত্তরস্ত ত্তরপ সাধর্ম্মাকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, উহা তাঁহার সাধ্যধর্ম অনিভাত্তের ব্যাপা, অনিতাত্ব উহার ব্যাপক। কারণ, প্রযত্নজন্ম পদার্থমাত্রই যে অনিতা, ইহা সর্ব্বদম্মত। স্কুতরাং বাদীর ঐ হেতুর দ্বারা ঘটের স্থায় শব্দে অনিত্যত্ত দিদ্ধ হয়। স্কুতরাং ঐ অনিত্যত্ত শব্দ ও ঘটের অবিশেষ বলিয়া স্বীকার করা যায়। কিন্ত উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যে, সমস্ত সৎপদার্থের সন্তারূপ সাধর্ম্ম বা একধর্ম গ্রহণ করিয়া, তদরারা সমস্ত সৎপনার্থেরই অবিশেষের আপত্তি সমর্থন করিয়াছেন, ঐ সাধর্ম্মা তাঁহার অভিমত কোন অপর ধর্মবিশেষের ব্যাপ্য নহে, স্মৃতরাং উহার ব্যাপক কোন ধর্মান্তর নাই, যাহা সমস্ত সৎপদার্থের অবিশেষ হইতে পারে। ভাষ্যে "সদভাবোপ-পত্তিনিমিত্তং" এই কথার ব্যাখ্যায় তাৎপর্যাটীকাকার লিথিয়াছেন,—"সদ্ভাবব্যাপকমিত্যর্থঃ"। সদভাব বলিতে সন্তা। উহার ব্যাপক কোন ধর্মান্তর নাই, ইহা বলিলে প্রতিবাদীর গৃহীত ঐ স্ভারণ সাধর্ম্মে তাঁহার আপাদিত কোন ধর্মান্তররূপ অবিশেষের ব্যাপ্তি নাই, ইহাই বলা হয়। বুভিকার বিশ্বনাথ উক্তরূপ তাৎপর্য বাক্ত করিতে সরলভাবে এই স্থাত্তের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, **"**ক্চিৎ" অর্থাৎ কার্য্যন্ত্র বা প্রয়ন্ত্রক্তান্ত প্রভৃতি হেতুতে "তদ্ধর্ম" অর্থাৎ দেই হেতুর ধর্ম্ম ব্যাপ্তি প্রভৃতি আছে এবং "ক্টিৎ" অর্থাৎ সন্তা প্রভৃতিতে ব্যাপ্তি প্রভৃতি হেতু ধর্ম নাই, মত এব প্রতিবাদীর পুর্ব্বোক্ত প্রতিষেধের অভাব অর্থাৎ উহা অসম্ভব। ফলকথা, প্রতিবাদীর গৃহীত সভা প্রভৃতি সাধর্ম্মো কোন অবিশেষের ব্যাপ্তি না থাকায় উহার দ্বারা সমস্ত সৎপদার্থের অবিশেষ নিদ্ধ হইতে পারে না। স্বতরাং প্রকৃত হেতুর যুক্ত অঙ্গ যে বাাপ্তি, তাহা ঐ সতাদি সাধর্ম্যে না থাকায় যুক্তাকহানিপ্রযুক্ত প্রতিবাদীর ঐ উত্তর ছষ্ট। মহর্ষি এই সূত্রের দারা পূর্বসূত্রোক্ত প্রতিষেধের অদাধারণ হুষ্টত্বমূল ঐ যুক্তাঙ্গহানিই প্রদর্শন করিয়াছেন। স্বব্যাঘাতকত যাহা দাধারণ হুষ্টত্ব মূল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কারণ, প্রতিবাদী যদি যে কোন সাধর্ম্মানাত্র প্রহণ করিয়া, তদ্বারা পূর্ব্বোক্ত আপত্তির সমর্থন করেন, তাহা হইলে তিনি যাহা সাধন করিবেন, তাহার অভাবও সাধন করা যাইবে। স্নতরাং তিনি কিছুই সাধন করিতে পারিবেন না। অর্থাৎ সর্ব্বত্রই বাদী তাঁহার ভাষি সন্তা প্রভৃতি কোন সাংখ্যামাত্র গ্রহণ করিয়া, তদ্বারা তাঁহার সাধ্যের অভাবের সাধন করিলে, তিনি কথনই নিজ সাধ্য সাধন করিতে পারিবেন না। স্নতরাং তাঁহার নিজের ঐ উত্তর নিজেরই ব্যাঘাতক হইবে।

সর্বানিত্যত্বাদী বৈনাশিক বৌদ্ধসম্প্রনায়ের মতে সত্তাবশতঃ সকল পদার্থই অনিত্য। কারণ, তাঁহারা বলিয়াছেন,—"য়ঽ সহ তথ ক্ষণিকং"। স্থতরাং সম্ভাহেতুর দ্বারা সকল পদার্থেরই অনিতাত্ব শিদ্ধ হইলে, উহাই সম্ভার ব্যাপক ধর্মান্তর এবং সকল পদার্থের অবিশেষ, ইহা স্বীকার্য্য। ভাহা হইলে সন্তার ঝাপক কেনে ধর্মান্তর নাই, যাহা সমন্ত পদার্থের অবিশেষ হইতে পারে, ইহা ভাষ্যকার বলিতে পারেন না। তাই ভাষাকার পরে উক্ত মতাত্মপারে এখানে বৌদ্ধ প্রতিবাদীর ঐ বক্তব্য প্রকাশ করিয়া, তহন্তরে বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে সন্তার উপপত্তিবশতঃ অব্যাৎ, সমস্ত পদার্থে সন্তা আছে বলিয়া সমস্ত পদার্থ অনিতা, ইহাই প্রতিবাদীর পক্ষ বা দিদ্ধান্ত বুঝা যায়। কিন্তু প্রতিবাদী উক্তরূপ অনুমানের দারা ঐ সিদ্ধান্ত সাধন করিতে পারেন না। কারণ, সকল পদার্থই অনিতা, এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য বলিলে দকল পদার্থই তাঁহার প্রতিজ্ঞার্থ হয়। স্কুতরাং উহা ভিন্ন কোন দৃষ্টাস্ত না থাকায় সভা হেতু তাহার ঐ সাধের সাধক হয় না। কারণ, দৃষ্টান্তশৃত্য কোন হেতুই হয় না। প্রতিজ্ঞার্থের অন্তর্গত কোন পদার্থও দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। কারণ, যাহা সাধাধর্মা, তাহা দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। উক্ত স্থলে অনিতাত্বরূপে সমস্ত পদার্থই প্রতিবাদীর সাধ্যধর্মা। স্লুভরাং কোন পদার্থই তিনি দৃষ্টাত্তরূপে প্রদর্শন করিতে পারেন না। প্রতিবাদী বৌদ্ধ মতানুসারে যদি বলেন ধে, ঘটপটাদি অসংথ্য পদার্থ বে অনিতা, ইহা ত সকলেরই স্বাক্কত। স্থতরাং তাহাই দৃষ্টান্ত মাছে। যাহা বাদী ও প্রতিবাদী, উভায়েরই অনিত্য বলিয়া স্বীকৃতই আছে, তাহা সাধাধর্মা বা প্রতিজ্ঞার্থের অন্তর্গত হইলেও দৃষ্টান্ত হইতে পারে। ভাষাকার এ জন্য পরে আবার বলিয়াছেন যে, সৎ পদার্থের নিভাত ও অনিভাত থাকার সমস্ত প্লাথেরিই অনিভাত উপ্পল্ল হয় না। তাৎপ্র্যা এই যে, যেমন ঘটপটাদি অনংখ্য পদার্থ অনিভা বলিয়া প্রমাণ্সিদ্ধ আছে, তজ্ঞপ অকোশ ও পরমাণু প্রভৃতি অসংখ্য পদার্থ নিত্য বলিয়াও প্রমাণদিদ্ধ আছে। স্থত্যাং প্রতিবাদীর গৃহীত সন্তা হেতু সেই সমস্ত নিত্য পদার্থেও বিদামান থাকায় উহা অনিত্যত্বের ব্যভিচারী। স্ক্তরাং উহার দ্বারা তিনি দকল পদার্থের অনিত্যত্ব সাধন ক হৈতে পারেন না ৷ আকাশাদি সমস্ত নিত্য পদার্থের নিত্যত্বসাধক প্রমাণের থপ্তন করিতে না পারিলে তাঁহার ঐ হেতুর দার। সকল পদার্থের অনিতাত্ব দিদ্ধ হইতে পারে না। অভএব তাঁহার পূর্ব্বেক্ত ঐ বাক্য নির্থক। কারণ, তাঁহার ঐ বাক্যের যাহা অভিধেয় বা প্রতিপাদ্য, তাহা কোন প্রমাণ্সিদ্ধ হয় না। প্রতিবাদী যদি বলেন যে, ঘটপ্টাদি অসংখ্য পদার্থ অনিতা বলিয়া সর্বসন্মত থাকায় তদ্দৃষ্ঠান্তে আমার পুর্বোক্ত অনুমানই ত সকল প্রার্থের অনিত)ত্ব্যাধক প্রমাণ আছে। আমার ঐ প্রমাণের খণ্ডন বাতীতও ত বানী কোন প্লাথের নিতাত্ব সাধন করিতে পারেন না। ভাষাকার এ জন্ম দর্বদেষে উক্ত হলে বাদীর চরম বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, সমস্ত

পদার্থেরই অনিতান্ব স্থাকার করিলে শব্দের অনিতান্বও স্থাকত হৎয়ায় প্রতিবাদীর প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, প্রতিবাদী যদি তাঁহার ঐ অনুমানকে সকল পদার্থের অনিতান্ত্রের সাধক প্রমাণই বলেন, তাহা হইলে তিনি শব্দেরও অনিতান্ত্রমাধক প্রমাণই প্রদর্শন করায় তিনি আর বাদীর পক্ষের প্রতিষেধ করিতে পারেন না। কারণ, বাদী যে, শব্দের অনিতান্ত্র সাধন করিয়াছেন, তাহা তিনি স্থাকারই করিতেছেন। স্থতয়াং বাদীর প্রদর্শত প্রমাণেরও তিনি প্রতিষেধ করিতে পারেন না। স্থতরাং তাঁহার উক্তর্মণ প্রতিষেধ কোনকপেই উপপন্ন হয় না। ভাষ্যকার পরে এই কথার দারা অন্তভাবে প্রতিবাদীর ঐ উত্তর যে, স্থব্যাঘাতক, স্থতরাং উহা অসত্ত্রের, ইহাও প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। বস্ততঃ পুর্বের্মাক্ত সর্বানিতান্ত্রবাদও কোনরূপে উপপন্ন হয় না। মহর্ষি পুর্বের্মাই উক্ত মতের থণ্ডন করিয়াছেন; চতুর্থ থণ্ড, ১৫৩—১৪ পৃষ্ঠা দ্রেষ্ট্রয় । ২৪ ॥

অবিশেষদম-প্রকরণ নমাপ্ত ॥ ১০ ॥

# সূত্র। উভয়কারণোপপতেরুপপতিসমঃ ॥২৫॥৪৮৩॥

অনুবাদ। উভয় পক্ষের ফর্থাৎ পক্ষ ও প্রতিপক্ষের "কারণের" (হেতুর) উপপত্তিপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (১৯) উপপত্তিসন্ম প্রতিষেধ।

ভাষ্য। যদ্যনিত্যত্বকারণমুপপদ্যতে শব্দস্বেত্যনিত্যঃ শব্দো নিত্যত্ব-কারণমপ্যপদ্যতেহস্থাস্পর্শত্বমিতি নিত্যত্বমপ্যপ্রপদ্যতে। উভয়স্থানিত্যত্বস্থ নিত্যত্বস্থা চ কারণোপপত্যা প্রত্যবস্থান**মুপপত্তিসম**ঃ।

অনুবাদ। যদি শব্দের অনিত্যবের "কারণ" অর্থাৎ সাধক হেতু আছে, এ জন্ম শব্দ অনিত্য হয়, তাহা হইলে এই শব্দের স্পর্শ-শূন্ম হরুপ নিত্যবের সাধক হেতুও আছে, এ জন্ম নিত্যবন্ধ উপপন্ন হয়। উভয়ের ( অর্থাৎ উক্ত স্থলে ) অনিত্যবের ও নিত্যবের সাধক হেতুর উপপত্তি (সত্তা) প্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (১৯) উপপত্তিসম্প্রতিষেধ।

টিপ্পনী। মহর্ষি ক্রমান্ত্রদারে এই হুজের দারা "উপপত্তিদম" প্রতিষেধের লক্ষণ বলিয়াছেন। স্থতে "উভয়" শব্দের দারা বাদীর সাধাধর্মার্রপ পক্ষ এবং তাহার অভাবরূপ প্রতিপক্ষই বিবক্ষিত। "উপপত্তি" শব্দের অর্থ সত্তা। পূর্ব্ববং "প্রতাবস্থানং" এই পদের অধ্যাহার মহর্বির অভিমত। তাহা হইলে স্থার্থ ব্যা যায় যে, বাদীর পক্ষের স্থায় তাহার প্রতিবাদীর যে প্রতাবস্থান, তাহাকে বলে "উপপত্তিদম" প্রতিবেধ। ভাষ্যকার তাহার পূর্ব্বাক্ত স্থান্থ ইহার উদাহরণ প্রদর্শনপূর্ব্বক স্থার্থ বাধ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, কোন বাদী শিক্ষোহ্ননিত্যঃ কার্যান্থাৎ" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া কার্যান্থ হেতুর দারা শব্দে অনিতান্থের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী

যদি বলেন যে, শক্ষের অনিত্যন্ত্রমাধক (কার্যান্ত্র) হেতু আছে বলিয়া শব্দ যদি অনিত্য হয়, ভাহা হইলে শব্দের নিভান্তর উপপন্ন হয়। কারণ, শব্দ আকাশাদি নিভা পদার্থের আয় ম্পার্শন্তা। স্কুতরাং শব্দে স্পার্শন্তান্তর নিভান্তান্তর নিভান্তান্তর হৈছে আছে। উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর পক্ষ অনিতান্ত এবং তাঁহার প্রতিপক্ষ নিভান্ত, এই উভরেরই সাধক হেতুর সন্তাপ্তযুক্ত অর্থাৎ বাদীর পক্ষের আয় উহার নিজপক্ষেরও সাধক হেতু আছে বলিয়া প্রভাবস্থান করার উহা উপসন্তিদ্দেশ প্রতিরেধ। উক্তরণে বাদীর অফ্রমানে বাধ বা সংপ্রতিপক্ষ দোষের উদ্ভাবন করাই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্ত। তাই উক্ত "উপপত্তিসমা" জাতিকে বলা হইয়াছে—বাধ ও সংপ্রতিপক্ষ, এই অন্তত্তর-দেশনাভাসা। পূর্ব্বোক্ত "প্রকরণসমা" জাতির প্রয়োগস্থলে বাদীর আয় প্রতিবাদীও অন্ত হেতু ও দৃষ্টান্ত হারা নিজ পক্ষ স্থাপন করেন এবং নিজপক্ষ নির্দির অভিমানবশতঃ বাদীর পক্ষের বাধ সমর্থন করেন এবং সেই স্থলে বাদীও ঐরপ করার তাঁহার উত্তরও "প্রকরণসমা" জাতি হয়। কিন্তু এই "উপপত্তিসমা" জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী হেতু ও দৃষ্টান্তানির হারা নিজপক্ষ স্থাপন করেন না। কেবল নিজপক্ষ অর্থাৎ বাদীর বিরুদ্ধ পক্ষেও অন্ত হেতুর হারাই বাদীর অন্ত্রমানে বাধ বা সংপ্রতিপক্ষ দোষের উদ্ভাবন করেন। স্কুতরাং পূর্বোক্ত "প্রকরণসমা" জাতি হইতে এই "উপপত্তিসমা"র বিশেষ থাকার ইহা ভিন্ন প্রকার জাতি বলিয়াই কথিত হইরাছে। উদ্যোতকরও এখানে ইহাই বলিয়াছেন।

মহানৈরায়িক উদয়নাচার্য্যের মতানুসারে 'তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজ বলিয়াছেন যে, বাদী তাঁহার সাধ্যমিদ্ধির জন্ম প্রমাণ অর্থাৎ হেতু বলিলে, প্রতিবাদী ধনি বলেন যে, তোমার পক্ষের ন্যায় আমার পক্ষের জনাল প্রমাণ থাকিবে? আমি তোমার পক্ষকেই দৃষ্টাস্ত করিয়া, অনুমান দ্বায়া আমার পক্ষেরও সপ্রমাণত্ব সাধন করিব। স্কতরাং তোমার ঐ অনুমানে বাধ বা সংপ্রতিপক্ষণোষ অনিবার্য্য। প্রতিবাদী উক্তরূপে নিজপক্ষেও কোন প্রমাণের সন্তাবনা দ্বারা প্রত্যবস্থান করিলে উহাকে বলে "উপপত্তিসমন" প্রতিষ্কেই । পুর্ব্বোক্ত "সাধর্ম্যাসমা", "বৈধর্ম্যাসমা" ও "প্রক্রবন্সমা" জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী দিদ্ধ হেতুর উল্লেখ করিয়া, তদ্বারাই নিজ সাধ্যের উপপাদন করেন। কিন্তু এই "উপপত্তিসমা" জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী নিজপক্ষে কোন দিদ্ধ হেতুর উল্লেখ করেন না। কিন্তু তাঁহার নিজ পক্ষেও যে কোন প্রমাণ বা হেতু আছে, ইহাই অনুমান দ্বায়া সমর্থন করেন। স্ক্রমাং ইহা ভিন্নপ্রকার জাতি। পুর্ব্বোক্তরূপে ভেন রক্ষার জন্মই উদয়নাচার্য্য এই "উপপত্তিসমা" জাতির উক্তরূপেই স্বরূপব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং "বাদিবিনোদ" গ্রস্থে শক্ষর মিশ্র

 <sup>&</sup>gt;। অস্মৎপক্ষেহপি কিমপি প্রমাণমূপপংস্ততে।
 ছৎপক্ষবদিতি প্রাপ্তিরূপপত্তিসমা মতঃ ১২৪॥

বধা ব্যানিতঃ শব্দঃ কার্ব থাদিত্যুক্তে ধন্যনিত্যকে প্রমাণং কার্বাথ্যমন্ত্রীত,নিতাঃ শব্দন্তর্হি নিতাত্বপক্ষেত্পি কিঞ্চিৎ প্রমাণং ভবিষ্যতি, বাদিপ্রতিবাদিনোরভাতরোজভাবে ত্বং ত্বংপক্ষমংপক্ষরোরভাতরতাং প্রকৃতসন্দেহবিষয়ভাদ্বিপ্রতিপত্তিবিষয়ভাদ্বিপ্রতিপতিবিষয়ভাদ্বিপ্রতিপতিবিষয়ভাদ্বিপ্রতিপতিবিষয়ভাদ্বিপ্রতিপতিবিষয়ভাদ্বিপ্রভাব ভবিষয়ভাবে বাদ্বিভাবিষয়ভাবে প্রমাণিক্তি বাদ্বিভাবিষয়ভাবে প্রমাণিক্তি কর্মানিত কর সিদ্ধেন প্রমাণেন সাধ্যোপপাদনাং । অস্তাঃ সামান্ত প্রমাণনভাবনা দ্বারং।—তার্কিক্রকা।

ও বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃত্তি ন্বাগণও উক্ত মতামুদারেই ইহার শ্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্ত ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার এবং তাৎপর্য্যটীকাকার ঐরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। ভাষ্যকার ইহার উনাহরণ প্রদর্শন করিতে প্রতিবাদীর পক্ষে স্পর্শপৃত্যতারূপ হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা লক্ষ্য করা আবশ্যক ॥২৫॥

ভাষ্য। অস্যোত্তরং—

অমুবাদ। এই "উপপত্তিসম" প্রতিষেধের উত্তর<del>্ব</del>

# সূত্র। উপপত্তিকারণাভ্যনুজ্ঞানাদপ্রতিষেধঃ॥২৬॥৪৮৭॥

অনুবাদ। উপপত্তির কারণের অর্থাৎ বাদীর নিঙ্গ পক্ষের উপপত্তিসাধক হেতুরও স্বীকারবশতঃ ( পূর্ব্বোক্ত ) প্রতিষেধ হয় না।

ভাষ্য। উভয়কারণোপপত্তেরিতি ব্রুবতা নানিত্যত্বকারণোপ-পত্তেরনিত্যত্বং প্রতিষিধ্যতে। যদি প্রতিষিধ্যতে নোভয়কারণোপ-পত্তিঃ স্থাৎ। উভয়কারণোপপত্তিবচনাদনিত্যত্বকারণোপপত্তিরভানু-জ্ঞায়তে। অভ্যনুজ্ঞানাদনুপপন্নঃ প্রতিষেধঃ।

ব্যাঘাতাৎ প্রতিষেধ ইতি চেং? সমানো ব্যাঘাতঃ। একস্থ নিত্যত্বানিত্যত্বপ্রসঙ্গং ব্যাহতং ক্রুবতোক্তঃ প্রতিষেধ ইতি চেৎ? স্বপক্ষপরপক্ষোঃ সমানো ব্যাঘাতঃ। স চ নৈক্তরস্থ সাধক ইতি।

অমুবাদ। "উভয় পক্ষের 'কারণের' অর্থাৎ সাধক হেতুর উপপত্তিবশতঃ" এই কথা যিনি বলেন, তৎকর্ত্বক অনিত্যত্বের সাধক হেতুরও উপপত্তিবশতঃ অনিত্যত্ব প্রতিষিদ্ধ হয় না। যদি প্রতিষিদ্ধ হয়, তাহা হইলে উভয় পক্ষের সাধক হেতুর উপপত্তি থাকে না। উভয় পক্ষের সাধক হেতুর উপপত্তি কথন প্রযুক্ত অনিত্যত্বের সাধক হেতুর উপপত্তি স্বীকৃত হইতেছে। স্বীকারবশতঃ (পূর্বেবাক্ত) প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না।

পূর্ববপক্ষ ) ব্যাঘাত অর্থাৎ বিরোধপ্রযুক্ত (পূর্বেবাক্ত ) প্রতিষেধ হয়, ইহা যদি বল ? (উত্তর ) ব্যাঘাত সমান। বিশদার্থ এই যে, (পূর্ববপক্ষ ) যিনি একই পদার্থের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বের প্রসন্ধ ব্যাহত বলেন, তৎকর্ত্বক প্রতিষেধ অর্থাৎ পূর্ববসূত্রোক্ত প্রতিষেধ উক্ত হইয়াছে, ইহা যদি বল ? (উত্তর ) স্বপক্ষ ও পরপক্ষে ব্যাঘাত অর্থাৎ বিরোধ তুল্য। (প্রতরাং) সেই ব্যাঘাতও একতর পক্ষের সাধক হয় না।

টিপ্লনী। মহর্ষি পূর্বাস্থলোক্ত 'উপপত্তিদম" প্রতিষেধের খণ্ডন করিতে অর্থাৎ উহার অদত্তরত্ব সমর্থন করিতে পরে এই স্থাত্রর দ্বারা বলিয়াছেন বে, উক্ত প্রতিষেধ স্থাল প্রতিবাদী উভয় পক্ষের সাধক হেতুরই সভা স্বীকার করায় পূর্পোক্ত প্রতিবেধ হইতে পারে না। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত প্রতিষেধ করিতে প্রতিবাদী যখন "উভন্ন পক্ষের সাধক হেত্র উপপত্তিবশতঃ" এই কথা বলেন, তথন পূর্ব্বোক্ত স্থলে শব্দে অনিতাত্ব পক্ষের সাধক হেতুরও সন্তাবশতঃ তিনি অনিতাত্ত্বের প্রতিষেধ করিতে পারেন ন। কারণ, যদি তিনি শব্দে অনিভাজের প্রতিষেধ করেন, তাহা হইলে অনিভাজের সাধক হেতু নাই, ইহাই তাঁহাকে বলিতে হইবে। তাহা হইলে তাঁহার পূর্বকিথিত উভয় পক্ষের দাধক হেতুর সন্তা থাকে না। কিন্ত তিনি বথন উভন্ন পক্ষের সাধক হেতুর সভা বলিয়াছেন, তথন শক্ষে অনিত্যত্বের সাধক হেতুর সত্তা তিনি স্থীকারই করিয়াছেন। স্থতরাং তিনি আর শব্দে মনিত্যত্ত্বের প্রতিষেধ করিতে পারেন না। তাঁহার ঐ প্রতিষেধ উপপন্ন হইতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে, পুর্ব্বোক্ত স্থলে শব্দে অনিত্যত্ত্বর প্রতিবেধ করিয়া অর্থাৎ অভাব সমর্থন করিয়া, বাদীর অনুমানে বাধ বা স্ৎপ্রতিপক্ষ দোষ প্রানর্শন করাই প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। কিন্তু তিনি শব্দে অনিতাত্তের সাধক হেতুও আছে, ইহা স্বীকার করার শব্দে যে অনিতার আছে, ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাহা হইলে তাঁহার ঐ উত্তর তাঁহার উদ্দেশ্য দিন্ধির প্রতিকৃল হওয়ার উহা বিরুদ্ধ হয়। কারণ, শদ্দে অনিত্যত্বের সাধক হেতু স্বীকার করিয়া অনিতারও স্বীকার করিব এবং ঐ অনিতাত্ত্বের প্রতিবেধ্ করিব, ইহা কথনই সম্ভব হর না। মহর্ষি এই স্থতের দারা উক্তরূপ বিরোধ স্থচনা করিয়া, প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তর যে স্বব্যাবাতক হওরার অনহত্তর, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। পূর্ব্বৎ স্বব্যাবাতকত্বই ইহার সাধারণ ছষ্ট্রমূল। এবং ভাষ্যকারের মতাত্মনারে উক্ত হলে প্রতিবাদী স্পর্শশৃহাত্মকে শক্তের নিতাত্বদাধক হেতুরূপে প্রদর্শন করিলে, তাঁহার ঐ হেতুতে নিতাত্বের ব্যাপ্তি নাই। কারণ, স্পর্শশৃত্ত পদার্থমাত্রই নিতা নহে। স্নতরাং প্রতিবাদীর ঐ হেতুর যুক্তাঙ্গহীনত্বশতঃ যুক্তাঙ্গহানিও তাঁহার ঐ উত্তরের ছ্ঠত্ত মূল ব্ঝিতে হইবে। বরদরাজ তাঁহার মতেও যুক্তাঙ্গহানি প্রদর্শন করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, আমি ব্যাবাতবশতঃই উক্তরূপ প্রতিষেধ বলিয়াছি। অর্থাৎ আমার বক্তব্য এই যে, শব্দে যেমন অনিভাবের সাধক হেতু আছে, ভক্রপ নিভাবের সাধক হেতুও আছে। কিন্তু একই শব্দে নিভাব ও অনিভাবের আহিয়ের করিয়া নিভাবেই স্বীকার্য্য, বা বিরোধের পরিহারের জন্ম শব্দে অনিভাবের প্রতিষেধ করিয়া নিভাবেই স্বীকার্য্য, ইহাই আমার বক্তব্য। ভাষ্যকার পরে এথানে প্রতিবাদীর ঐ কথারও উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করিয়া, পরে উহার উত্তরের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ঐ ব্যাঘাত স্থপক্ষ ও পরপক্ষে সমান। স্থতরাং উহাও একতর পক্ষের সাধক হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, যেমন শব্দে অনিভাব থাকিলে নিভাব থাকিতে পারে না, ভক্রপ নিভাব থাকিলেও অনিভাব থাকিতে পারে না। স্থতরাং প্রতিবাদী যেমন ঐ ব্যাঘাত পরিহারের জন্ম শব্দের অনিভাবের প্রতিষেধ করিয়া নিভাব স্বাকার করিবেন, ভক্রপ বাদাও

শব্দের নিতাত্বের প্রতিষেধ করিয়া অনিতাত্ব স্বীকার করিতে পারেন। কারণ, তাহা হইলেও উক্ত ব্যাবাত বা বিরোধ থাকে না। স্থতরাং উক্ত ব্যাবাত, শব্দের নিতাত্ব বা অনিতাত্বরূপ কোন এক পক্ষের সাধক হয় না। অর্থাৎ কোন পক্ষের সাধক প্রকৃত প্রমাণ ব্যতীত কেবল উক্ত ব্যাবাত-প্রযুক্ত যে কোন এক পক্ষের প্রতিষেধ করিয়া অপর পক্ষের নির্ণয় করা যায় না ।২৬॥

অমুপপত্তিসম-প্রকরণ সমাপ্র ॥১১॥

# স্থত্ত। নির্দ্দিষ্টকারণাভাবে২প্যুপলম্ভাত্নপলব্ধি-সমঃ ॥২৭॥৪৮৮॥

অনুবাদ। নির্দিষ্ট কারণের অর্থাৎ বাদীর কথিত হেতুর অভাবেও (সাধ্য ধর্ম্মের) উপলব্ধিপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (২০) উপলক্ষিসম প্রতিষেধ।

ভাষ্য। নির্দ্দিষ্টস্থ প্রয়নন্তরীয়কত্বস্যানিত্যত্বকারণস্যাভাবে২পি বায়ুনোদনাদ্'বৃক্ষশাখাভঙ্গজস্য শব্দস্যানিত্যত্বমুপলভ্যতে। নির্দ্দিষ্টস্য সাধনস্যাভাবে২পি সাধ্যধর্মোপলব্ধ্যা প্রত্যবস্থান**মুপলব্ধিসমঃ।** 

অনুবাদ। নির্দিষ্ট অর্থাৎ বাদীর কথিত প্রযত্নজন্মত্বরূপ অনিত্যত্বসাধক হেতুর

<sup>&</sup>gt;। "নোৱন" শব্দের অর্থ সংযোগবিশেষ। উহা ক্রিয়াবিশেবের কারণ। বাণ নিঃক্ষেপ করিলে উহার প্রথম ক্রিয়া "নোদন"জন্ম। মহর্বি কণাদ "নোদনাদাদ্যমিষো: কর্ম" ইত্যাদি ( ৭)১১৭ ) স্থতের দ্বারা ইহা বলিয়াছেন। বৈশেষিক দর্শনের পঞ্চম অধ্যায়ে ক্রিয়ার কারণ বর্ণনায় বহু সূত্রে "নোবন" শুন্দের প্রয়োগ হইয়াছে এবং "অভিযাত" শব্দেরও প্রয়োগ হইয়াছে। "ভাষাপরিচেছদে" বিখনাথ পঞ্চানন শ্ব্দজনক সংযোগবিশ্বের নাম "এভিঘাত" এবং শব্দের অন্তনক সংযোগবিশেষের নাম "নোৰন" ইহা বলিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন যে, বেগজনিত বে সংযোগবিশেষ বিভাগের জনক ক্রিয়ার কারণ হয়, তাহার নাম "অভিবাত"। এবং শুরুতাদি যে কোন কারণজস্ম যে সংযোগবিশেষ বিভাগের অজনক ক্রিয়ার কারণ হয়, তাহার নাম "নোনন"। "স্থায়কললী"কার শ্ৰীৰর ভট্ট উহার বাাখ্যায় লিখিয়াছেন,—"নোল্যনোদক্ষোঃ প্রম্পাঞ্চিত্রং ন করোতি যং কর্ম্ম, তক্ত কারণং নোলনং"। ( প্রশন্তপাদভাষ্য, ৩০০ পৃষ্ঠা ক্রস্ট্রা )। "রুদ" ধাতুর অর্থ প্রেরণ। স্বতরাং বাহা প্রেরক, তাহাকে বলে নোনক এবং যাহা প্রের্যা, তাহাকে বলে নোদা। প্রবল বায়ুসংযোগে বুক্লের শাধাভক স্থলে বায়ু নোদক এবং শাধা নোদা। ঐ স্থলে বৃক্ষের শাধায় যে ক্রিয়া জন্মে, তাহা ঐ শাধা ও বায়ুর বিভাগ জন্মার না। কারণ, তখনও বায়ুর সহিত ঐ শাধার সংযোগ বিদ্যমানই থাকে। স্থতরাং বাবু ও শ্থোর ঐ সংযোগ তথন ঐ উভয়ের পরস্পর বিভাগজনক ক্রিয়ার কারণ না হওরায় ভাষ্যকার উহাকে "নোদন" বলিতে পারেন। কারণ, যে ক্রিয়া নোদ্য ও নেদেকের প্রস্পার বিভাগ জন্মায় না, তাহার কারণ সংযোগবিশেষই "নোদন"। উহা অস্ত কোন পদার্থের বিভাগজনক ক্রিয়ার কারণ হইলেও "নোদন" হইতে পারে। "নুদাতেহনেন" এইরূপ বুৎপত্তি অনুসারে এরূপ সংযোগবিশেষ অর্থে "নোগন" শক্তের প্রয়োগ হইয়াছে।

অভাবেও অর্থাৎ প্রযন্ত্রজন্মত্ব হেতু না থাকিলেও বায়্র নোদন অর্থাৎ বিজ্ঞাতীয় সংযোগবিশেষপ্রযুক্ত বৃক্ষের শাখাভঙ্গজন্য শব্দের অনিত্যত্ব উপলব্ধ হয়। নির্দ্দিষ্ট সাধনের অভাবেও অর্থাৎ বাদার কথিত হেতু না থাকিলেও সাধ্য ধর্ম্মের উপলব্ধি-প্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (২০) উপাল বিদ্যায় প্রতিষেধ।

টিপ্লনী। ক্রনামূদারে এই স্থত্তের দ্বারা "উপদ্বন্ধিদম" প্রতিষেধের লক্ষণ কথিত হইরাছে। স্থুত্রে "কারণ" শব্দের দ্বারা সাধক হেতু বিবক্ষিত। বাদী নিজ পক্ষ সাধনের জন্ত যে হেতুর নির্দেশ বা উল্লেখ করেন, ভাষাই তাঁহার নির্দিষ্ট কারণ। পূর্ববিৎ এই স্থত্তেও "প্রত্যবস্থানং" এই পদের অধ্যাহার বা করুবৃত্তি মহর্ষির অভিমত। এবং "উপলস্তাৎ" এই পদের পূর্বে "দাধাধর্মস্ত" এই পদের অধ্যাহারত মহর্ষির অভিপ্রেত। তাই ভাষ্যকার শেষে স্থ্রার্থ ব্যাথ্যা করিয়াছেন যে, নির্দিষ্ট সাধনের অভাবেও অর্থাৎ বাদীর ক্ষতিত হেতু না থাকিলেও সাধ্যধর্মের উপলব্ধি-প্রযুক্ত যে প্রত্যবস্থান, তাহাকে বলে "উপলব্ধিনম" প্রতিষেধ। ভাষ্যকার প্রথমে ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, নির্দিষ্ট অর্থাৎ বাদীর কথিত প্রযত্নজন্তত্ত্বরূপ যে অনিভাত্বদাধক হেতু, তাহা না থাকিলেও বায়ুর সংবোগবিশেষপ্রযুক্ত বুক্ষের শাখাভক্ষজ্ঞ যে শব্দ জন্মে, তাহার অনিতাত্বের উপলব্ধি হয়। তাৎপর্য্য এই যে, কোন বাদী "শব্দোহনিতাঃ প্রযন্ত্রজন্তবাৎ" ইত্যাদি বাক্যের ছারা শব্দে অনিতাত্ত্বর সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তোমার নির্দিষ্ট বা ক্ষিত হেতু যে প্রায়ত্রজন্তর, তাহা বুক্ষের শাখাভঙ্গজন্ত শব্দে নাই। কারণ, এ শব্দ কোন বাক্তির প্রায়ত্রপ্রস্থা নহে। কিন্ত ঐ শব্দেও তোমার সাধ্যধর্ম অনিত্যত্বের উপলব্ধি হইতেছে। প্রতিবাদীর অভিপ্রায় এই বে, বে হেতু না থাকিলেও তাহার সাধ্যধর্মের উপলব্ধি বা নিশ্চয় হয়, শেই হেতু সেই সাধাধর্মের সাধক বলা যায় না। স্কুতরাং পূর্ব্বোক্ত হুলে বাদীর কথিত প্রযন্ত্র-জগুৰ হেতু শব্দে অনিত্যত্বের সাধক হয় না, উহা অসাধক। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উক্তরূপ প্রতাবস্থান "উপলব্ধিদম" প্রতিষেধ বা "উপলব্ধিদমা" জাতি। আপত্তি হইতে পারে যে, অনিতা পদার্থমাত্রই প্রায়ত্রন্তর, ইহা ত বাদী বলেন নাই। যে যে পদার্থ প্রায়ত্রন্তর্য, দে সমস্তই অনিত্য, এইরূপ ব্যাপ্তিনিশ্চয়বশতঃই বাদী ঐরূপ হেতু প্রয়োগ করিয়াছেন। স্থতরাং তাঁহার ঐ হেতুতে ব্যভিচার নাই। কারণ, কোন নিতা পদার্থই প্রয়ত্মক্ত নহে। অতএব বাদীর উদাহরণ-বাক্যান্ত্র্যারে উক্ত স্থলে তাঁহার বক্তব্য যাহা বুঝা যায়, ভাহাতে প্রতিবাদী ঐরূপ দোষ বৃশিতেই পারেন না। স্বতরাং উক্তরূপে এই "উপলব্ধিন্মা" জাতির উত্থানই হয় না। কারণ, ঐরূপে উহার উত্থানের কোন বীজ নাই। বার্ত্তিককার উদ্দোতিকর এইরূপ চিস্তা করিয়া, এখানে অন্য ভাবে উক্ত জাতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন বে, প্রতিবানী উক্ত স্থলে শব্দমাত্রকেই বানীর সাধ্যধর্মী বলিয়া আরোপ করিয়া, তন্মধ্যে বৃক্ষের শাধাভঙ্গানিজন্ত ধ্বন্তাত্মক শব্দে বাদীর ঐ হেতু নাই, ইহাই প্রদর্শন করেন। অর্থাৎ যদিও বাদী উক্ত স্থলে "শশোহনিতাঃ" এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের দারা বর্ণাত্মক শব্দকেই সাধাধর্মী বা পক্ষরণে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি শব্দমাঞ্জেই পক্ষরণে

প্রহণ করিয়াছেন, এইরূপ আরোপ করিয়া, প্রতিবাদী দেই পক্ষের অন্তর্গত ধ্বস্থাত্মক শব্দবিশেষে বাদীর হেতু নাই, ইহা প্রদর্শনপূর্বক বাদীর হেতুতে ভাগাদিন্দিদোষের আরোপ করেন। পক্ষের অন্তর্গত কোন পদার্থে হেতু না থাকিলে তাহাকে "ভাগাদিদ্ধি" বা অংশতঃ স্বরূপাদিদ্ধি দোষ বলে। ফলকথা, উদ্যোতকরের মতে প্রতিবাদী বাদীর প্রতিজ্ঞার্থ বাতিরিক্ত পক্ষকেও উহার প্রতিজ্ঞার্থ বিদিয়া আরোপ করিয়া, তাহাতে বাদীর কথিত হেতুর অভাব প্রদর্শনপূর্বক ভাগাদিদ্ধিদোষের উদ্ভাবন করিলে, উাহার সেই উত্তরের নাম "উপলদ্ধিদমা" জাতি। উদ্যোতকর উক্ত স্থলে ইহার আরও তৃইটী উনাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু দেই স্থলে প্রতিবাদীর ক্রির্পি আরোপের বীজ বা মূল কি ? তাহা তিনি কিছু বলেন নাই।

মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্যোর ব্যাখ্যামুদারে "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজ বলিয়াছেন যে, বাদী ভাঁহার প্রযক্ত প্রতিজ্ঞাদি বাকো অবধারণবোধক কোন শব্দের প্রয়োগ না করিলেও অর্থাৎ কোন অবধারণে তাঁহার তাৎপর্য্য না থাকিলেও প্রতিবাদী যদি বাদীর প্রতিজ্ঞাদিবাক্যে তাঁহার কোন **অবধারণে তাৎপর্য্যের** বিকল্প করিয়া বাধানি দোষের উদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই উন্তরের নাম উপল্কিসমা জাতি?। যেমন কোন বাদী "পর্কতো বহ্নিমান" এইরূপ প্রতিজ্ঞা-বাক্য বলিলে, প্রতিব'দী যদি বলেন যে, তবে কি কেবল পর্বতেই বহ্নি আছে, অথবা পর্বতিমাত্রেই অবশ্য বহ্নি আছে ? কেবল পর্বতেই বহ্নি আছে, ইহা বলা ষায় না ৷ কারণ, অন্তত্ত্ত বহ্নির প্রতাক্ষ হয়। এবং পর্বতমাত্রেই অবশ্র বহ্নি আছে, ইহাও বলা যায় না। কারণ, কদাচিৎ বহিং-শৃত্ত পর্বত ও দেখা যায়। স্কুতরাং দিতীয় পক্ষে সাধা বহ্নি না থাকিলেও পক্ষ বা ধর্মী পর্বতের উপলব্ধি হওয়ায় বাদীর ঐ অস্থমানে বাধদোষ হয়। এইরূপ উক্ত স্থলে বাদী "ধূমাৎ" এই হেতু-বাক্যের প্রয়োগ করিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তবে কি পর্ব্বতে কেবল ধূমই আছে ? তথবা পর্বতমাত্রেই ধুম অ'ছে ? কিন্তু পর্বতে বৃক্ষাদিরও উপল্বির হওয়ায় কেবল ধুমই আছে, ইহা বলা যায় না। এবং কদাচিৎ ধৃমশূভ পর্কতেরও উপলব্ধি হওয়ায় পর্কতমাত্রেই ধৃম আছে, ইহাও বলা যায় না। ঐ পক্ষে ধূম হেতুর অভাবেও পক্ষ বা ধর্মী পর্বতের উপল্কি হওয়ায় বাদীর উক্ত অনুমানে অরুণাসিদ্ধি দোষ হয়। এইরূপ উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তবে কি কেবল ধুমবন্তাপ্রযুক্তই পর্বত বহ্নিমন ? ইহাই তাৎপর্য্য ? কিন্ত আলোকাদিপ্রযুক্তও পর্বতে বহ্নির অনুমান হওয়ার উহা বলা যায় না। কারণ, ধূম হেতুর অভাবেও পর্বতে সাধ্য বহ্নির অমুমানরূপ উপলব্ধি হওয়ায় কেবল ধুম হেতুতে ঐ সাধ্যের ব্যাপ্তি নাই, ইহা অব্যাপ্তি দোষ। এইরূপ কোন স্থলে অভিব্যাপ্তিদোষ ধারাও প্রতিবাদী প্রভাবস্থান করিলে ভাহাও "উপলব্ধিনমা" জাতি হইবে। "প্রবোধনিদ্ধি" গ্র.স্থ উদয়নাচার্য্য উক্ত জাতির পঞ্চ প্রকার প্রবৃত্তি প্রদর্শন করিয়া, উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্ভাব্য পঞ্চ দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা,—(১) সাধ্যধর্ম না থাকিলেও ধর্মী বা পক্ষের উপলব্ধি হওয়ায় বাধদেয়ে হয়। (২) হেতু না থাকিলেও ধর্মী

<sup>&</sup>gt;। অবধারণতাৎপর্যাং বাদিবাকো বিকল্প য় । তদ্বাধাৎ প্রতাবস্থানমুপলাদ্ধিদমে। মতঃ ৪২০৪—তার্কিকরক্ষা।

বা পক্ষের উপলব্ধি হওয়ার স্বর্রপাদিদ্ধি নোষ হয়। (৩) সাধাধর্ম ও হেতু, এই উভয় না থাকিলেও ধর্মা বা পক্ষের উপলব্ধি হওয়ায় বাধ ও স্বর্রপাদিদ্ধি, এই উভয় দোষ হয়। (৪) হেতু না থাকিলেও কোন স্থলে সাধাধর্মের উপলব্ধি হওয়ায় অবাাপ্তি দোষ হয়। (৫) সাধাধর্ম না থাকিলেও কোন স্থলে হেতু থাকায় অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। উদয়নাচার্ম্য ইহার বিস্তৃত ব্যাধ্যা করিয়াছেন। বরদরাজ পূর্বেলিজরূপে ইহা বাক্ত করিয়াছেন। শক্ষর মিশ্র ও বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এভৃতি নব্যগণও উক্ত মতামুদারেই সংক্ষেপে এই "উপলব্ধিন্ম।" জাতির ব্যাধ্যা করিয়াছেন। এই মতে প্রতিবাদী, বাদীর বাক্যে কোন অবধারণ তাৎপর্য্য না থাকিলেও উহা সমর্থন করিয়া উক্ত রূপ প্রত্যবস্থান করেন, উহাই উক্ত জাতির উথানের বীজা ২৭॥

ভাষ্য। অস্ফোত্তরং— অমুবাদ। এই "উপলব্ধিসম" প্রতিষেধের উত্তর—

#### সূত্র। কারণান্তরাদিপি তদ্ধর্মোপপত্তেরপ্রতিষেধঃ॥ ॥২৮॥৪৮৯॥

অমুবাদ। "কারণান্তর"প্রযুক্তও অর্থাৎ অন্য জ্ঞাপক বা সাধক হেতুপ্রযুক্তও "তদ্ধর্মের" অর্থাৎ সাধ্য ধর্ম্মের উপপত্তি হওয়ায় ( পূর্ব্বোক্ত ) প্রতিষেধ হয় না।

ভাষ্য। "প্রযন্নানন্তরীয়কত্বা"দিতি ব্রুবতা কারণত উৎপত্তিরভি-ধীয়তে, ন কার্যাস্থ্য কারণনিয়মঃ। যদি চ কারণান্তরাদপ্যুৎপদ্যমানস্থ শব্দস্য তদনিত্যত্বমুপপদ্যতে, কিমত্র প্রতিবিধ্যত ইতি।

অনুবাদ। "প্রয়নানন্তরীয়করাৎ" এই হেতু-বাক্যবাদী কর্তৃক কারণজন্য উৎপত্তি কথিত হয়, কার্য্যের কারণ-নিয়ম কথিত হয় না। ( অর্থাৎ উক্ত বাদী বর্ণাক্সক শব্দের অনিত্যত্ব সাধন করিবার নিমিত্ত ঐ হেতুর ঘারা ঐ শব্দ যে প্রয়ন্ত্ররূপ কারণজন্ম, ইহাই বলেন। কিন্তু সমস্ত শব্দই প্রয়ন্ত্রজন্ম, আর কোন কারণে কোন শব্দই জন্মে না, ইহা তিনি বলেন না)। কিন্তু যদি কারণান্তর প্রয়ন্ত্রত জায়মান শব্দবিশেষের সেই অনিত্যত্ব উপপন্ন হয়, তাহা হইলে এই স্থলে কি প্রতিষিদ্ধ হয় ? অর্থাৎ তাহা হইলে উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর প্রতিষেধ্য কিছুই না থাকায় তিনি প্রতিষেধ্ব করিতে পারেন না।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই স্থাত্তর দ্বারা পূর্ব্বস্ত্রোক্ত "উপলব্ধিদম" প্রতিষেধের উত্তর বলিয়াছেন। পূর্ব্ববং এই স্থাত্তও "কারণ" শব্দের দ্বারা জ্ঞাপক বা সাধক হেডুই বিবক্ষিত। বাদীর প্রযুক্ত হেডু হইতে ভিন্ন হেডুর দ্বারাও সাধ্যধর্মের উপপত্তি বা সিদ্ধি হওয়ায় পূর্ব্বস্ত্রোক্ত প্রতিষেধ

হয় না, ইহাই স্থার্থ'। ভাষাকার তাঁহার পূর্বোক্ত স্থলে ইহা বুঝাটতে বলিয়াছেন যে, উক্ত স্তবে বাদ্য বর্ণাত্মক শব্দের অনিতাত্ব সাধন করিবার জন্ত "প্রবন্ধানস্তরীয়কত্বাৎ" এই হেতু-বাক্যের দ্বারা প্রবত্নরূপ কারণঙ্গস্থ ঐ শংকর উৎপত্তি হয়, স্কুতরাং উহা অনিতা, ইহাই বলেন। কিন্তু দর্ব্ব প্রকার সমস্ত শন্ধেই প্রযন্ত্রই কারণ, ইহা তিনি বলেন না। এরণ কারণনিরম তাঁহার বিবক্ষিত নহে। স্কুতরাং তাঁহার ঐ হেতু বৃক্ষের শাখাত্রজন্ত ধবন্তাত্মক শব্দে না থাকিলেও কোন দোষ হইতে পারে না। বৃক্ষের শাধাভক্ষজতা ঐ শব্দও কারণজতা এবং দেই কারণজতাত্ব-রূপ অভা হেতুর দারা উহারও অনিতাত দিদ্ধ হয়। ভাষো সর্ববিত্র "কারণ" শব্দের অর্থ—জনক হেতু। ভাষাকারের তাৎপর্যা এই যে, রুক্ষের শার্পাভঙ্গাদিজ্ঞ যে সমস্ত ধ্বস্থাত্ম ক শক্তের উৎপত্তি হয়, তাহারও যে কারণাস্তর আছে, ইহা বাদীও স্বীকার করেন; তিনি উহার প্রতিষেধ করেন না। এবং দেই কারণান্তরজন্তর প্রভৃতি হেতুর দারা যে, ঐ সমস্ত শক্তেরও অনিতাত্ত দিদ্ধ হয়, ইহাও বাদী স্থীকার করেন এবং প্রতিবাদীও ঐ দমস্তই স্থীকার করিতে বাধা। স্কুতরাং উক্ত স্থলে তিনি কিদের প্রতিষেধ করিবেন ? তাঁহার প্রতিষেধ্য কিছুই নাই। তাই ভাষ্যকার শেষে ব্লিয়াছেন,—"কিমত্র প্রতিষিধতে।" ফল≄থা, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী ঐক্সপ প্রতিষেধ করিতে পারেন না। ঐক্সপ প্রতিষেধ করিলে তিনি পরে বাদীর হেতুর ছষ্টত্ব সাধন করিতে যে মতুমান প্রয়োগ করিবেন, তাহাতেও বানী তাঁহার স্থায় প্রতিষেধ করিতে পারেন। এবং উদয়নাচার্য্যের মতানুদারে প্রতিবাদী বাদীর বাক্ষ্যে নানারূপ অবধারণভাৎপর্য্য কল্পনা করিয়া বাধাদি দোষের উদ্ভাবন করিলে, বাদীও প্রতিবাদীর বাক্ষ্যে পূর্ব্বিৎ নানাক্ষণ অবধারণতাৎপর্য্য কল্পনা করিয়া ঐদ্ধপ নানা দোষ প্রদর্শন করিতে পারেন। স্থতরাং প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তর অব্যাবতিক হওয়ার উহা কোনরূপেই সহন্তর হইতে পারে না। বরদরাজ তাঁহার পুর্বোক্ত মতাত্মবারে বলিয়াছেন যে, মহর্ষি এই স্থতের দারা অভ হেতু-প্রযুক্তও সাধাসিদ্ধি হয়, এই কথা বলিয়া বাদীর ছেতুতে অবধারণের ম্বয়ীকার প্রদর্শন করিয়া, তদ্বারা বাদীর সাধ্যাদি পদার্থেও অবধারণের অস্বীকার স্থতনা করিয়াছেন। এই "উপলব্ধিদমা" জাতি কোন সাধর্ম্ম ব বৈধর্ম্মপ্রযুক্ত না হওয়ার জাতির লক্ষণাক্রান্ত হইবে কিরপে ? এতহভুৱে উদ্দোতকর শেষে বলিয়াছেন যে, যাহা মহেতু বা অদাধক, তাহার দহিত সাধর্ম্মপ্রযুক্তই প্রতিবাদী ঐরপ প্রত্যবস্থান করায় ইহাও "জাতি"র লক্ষণাক্রান্ত হয় ॥২৮॥

উপन्किनर-अक्त्रण नमाश्च ॥> २॥

ভাষ্য। ন প্রাণ্ডচ্চারণা দিদ্যমানস্য শব্দস্যানুপলবিঃ। কন্মাৎ? আবরণাদ্যনুপলবিঃ। যথা বিদ্যমানস্যোদকাদেরর্থস্থা-বরণ:দেরনুপলব্ধিনৈবং শব্দস্থাগ্রহণকারণেনাবরণাদিনাহনুপলবিঃ। গৃহেত

১। সুত্রার্যস্ত "কারণান্তরাদপি" জ্ঞাপকান্তরদেপি "কন্ধ্রোপপত্তেঃ" সাধাধর্মোপপত্তের প্রতিষেধ" ইতি।—তাৎপর্যাটীকা।

চৈতদস্যাগ্রহণকারণমূদকাদিবৎ, ন গৃহতে। তত্মাত্রদকাদিবিপরীতঃ শব্দো-হনুপলভ্যমান ইতি।

অনুবাদ। উচ্চারণের পূর্বেব বিদ্যমান শব্দের অনুপলারি ( অপ্রবণ ) হইতে পারে না। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু আবরণাদির উপলারি হয় না। (তাৎপর্য্য) যেমন বিভ্যমান জলাদি পদার্থের আবরণাদিপ্রযুক্ত অনুপলারি (অপ্রত্যক্ষ) হয়, এইরূপ শব্দের অগ্রহণকারণ অর্থাৎ অপ্রাবণের প্রযোজক আবরণাদিপ্রযুক্ত অনুপলারি হয় না। জলাদির ন্থায় এই শব্দের অগ্রহণকারণ অর্থাৎ অপ্রবণের প্রযোজক আবরণাদি গৃহীত হউক ? কিন্তু গৃহীত হয় না, (অর্থাৎ ভূগর্ভন্থ জলাদির অপ্রত্যক্ষের প্রযোজক আবরণাদির যেমন প্রত্যক্ষ হইতেছে, তদ্রপ উচ্চারণের পূর্বের শব্দের অপ্রাবণের প্রযোজক আবরণাদির প্রত্যক্ষ হয় না) অত্রব অনুপলভ্যমান শব্দ জলাদির বিপরীত অর্থাৎ জলাদির তুল্য নহে।

#### সূত্র। তদর্পলব্ধেরর্পলম্ভাদভাবসিদ্ধৌ তদ্বিপরী-তোপপত্তেরর্পলব্ধিসমঃ॥২৯॥৪৯০॥

অমুবাদ। সেই আবরণাদির অমুপলির অমুপলির প্রযুক্ত অভাবের সিন্ধি হইলে অর্থাৎ আবরণাদির অমুপলিরির অভাব যে আবরণাদির উপলব্ধি, তাহা দিদ্ধ হওয়ায় তাহার বিপরীতের উপপত্তিবশতঃ অর্থাৎ সেই আবরণাদির অভাবের বিপরীত যে, আবরণাদির অস্তিম, তাহার সিদ্ধিপ্রযুক্ত প্রভ্যবস্থান (২১) অমুপলব্ধিসম্প্রতিষেধ।

ভাষ্য। তেষামাবরণাদীনামনুপলির্ননে পিলভ্যতে। অনুপলস্তা-মাস্তীত্যভাবোহস্থাঃ দিধ্যতি। অভাব্**সিদ্ধে)** হেম্বভাবাত্তদ্বিপরীত-মস্তিম্মাবরণাদীনামবধার্য্যতে। তিম্বিপরীতোপপত্তের্বৎপ্রতিজ্ঞাতং "ন প্রাগুচ্চারণাদ্বিদ্যমানস্থ শব্দস্থানুপলির্কিরিত্যে"তন্ন দিধ্যতি। সোহয়ং হেতু"রাবরণাদ্যনুপলব্বে"রিত্যাবরণাদিরু চাবরণাদ্যনুপলব্বে চ সময়াহনুপল্ব্যা প্রত্যবস্থিতোহ্নুপলব্বিদ্যা ভবতি।

অনুবাদ। সেই আবরণাদির অনুপলব্ধি উপলব্ধ হয় না। অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত "নাই" অর্থাৎ আবরণাদির অনুপলব্ধি নাই, এইব্ধপে উহার অভাব সিদ্ধ হয়। অভাবসিদ্ধি হইলে হেতুর অভাববশতঃ অর্থাৎ প্রতিবাদীর কণিত হেতু যে আবরণাদির অনুপলন্ধি, তাহার অভাব (আবরণাদির উপলন্ধি) দিদ্ধ হওয়ায় তৎপ্রযুক্ত, তাহার বিপরীত অর্থাৎ আবরণাদির অভাবের বিপরীত আবরণাদির অন্তিম্ব নিশ্চিত হয়। তাহার বিপরীতের অর্থাৎ আবরণাদির অন্তিম্বের উপপত্তি (নিশ্চয়)বশতঃ "উচ্চারণের পূর্বের বিদ্যমান শব্দের অনুপলন্ধি হইতে পারে না" এই বাক্যের দারা যাহা প্রতিজ্ঞাত হইয়াচে, ইহা দিদ্ধ হয় না। সেই এই হেতু (অর্থাৎ) "আবরণাদ্যমুপলন্ধেঃ" এই হেতুবাক্য আবরণাদি বিষয়ে এবং আবরণাদির অনুপলন্ধি বিষয়ে তুল্য অনুপলন্ধিপ্রযুক্ত প্রত্যবন্ধিত কর্থাৎ প্রত্যবন্ধানের বিষয় হওয়ায় (২০) অনুপলন্ধিদম প্রতিষেধ হয়, অর্থাৎ প্রতিবাদীর উক্তর্মপ প্রত্যবন্ধানকে "অনুপলন্ধিদম" প্রতিষেধ বলে।

টিপ্লনী। ক্রমান্ত্রদারে এই স্থাতের দ্বারা "মন্ত্রপাননিদ্রম" প্রতিষ্পের লক্ষণ ক্থিত হুইয়াছে। কিরূপ স্থলে ইহার প্রয়োগ হয় ? ইহার দ্বারা প্রতিবাদীর প্রতিষেধ্য কি 🕈 ইহা প্রথমে না বলিলে ইহার লক্ষণ ও উদাহরণ বুঝা যায় না। তাই ভাষাকার প্রথমে তাহা প্রকাশ করিয়া, এই স্থত্তের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষাকারের সেই প্রথম কথার তাৎপর্য্য এই যে, দক্ষনিতাত্ববাদী মীমাংসক, শক্তের নিত্যত্ব পক্ষের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী নৈয়ায়িক বলিলেন যে, শব্দ যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে উচ্চারণের পুর্বেও উহা বিদামান থাকায় তথনও উহার শ্রবণ হউক 📍 কিন্ত यथन উচ্চারণের পূর্বে শঙ্কের শ্রবণ হয় না, তথন ইহা স্থীকার্য্য যে, তথন শব্দ নাই। স্লুভরাং শব্দ নিতা হইতে পারে না। এতছত্তরে বাদী মামাংসক বলিলেন যে, উচ্চারণের পুর্বেও শব্দ বিদ্যানন থাকে। কিন্তু তথন উহা অভ্য কোন পদার্থ কর্তুক আর্ত থাকে, অথবা তথন উহার শ্রবণের অন্ত কোন প্রতিবন্ধক থাকে। স্কুতরাং তথন দেই আবরণাদিপ্রযুক্ত শক্ষের শ্রবণ হয় না। ষেমন ভূগর্ভে জলাদি অনেক পদার্থ বিদ্যমান থাকিলেও আবরণাদিপ্রযুক্ত তাহার প্রভাক্ষ হয় না। এত হস্তরে প্রতিবাদী নৈয়াধিক বলিলেন যে, বিন্যমান জলাদি অনেক পদার্থের যে আবরণাদিপ্রযুক্তই প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা স্বাকার্য্য। কারণ, তাহার আবরণাদির উপলব্ধি হইতেছে। কিন্তু উচ্চারণের পূর্ব্বে শব্দের অত্রবণের প্রয়োজক বা শ্রবণপ্রতিবন্ধক বে, কোন আবরণাদি আছে, তাহার ত উপলব্ধি হয় না। যদি দেই আবরণাদি থাকে, তবে তাহার উপলব্ধি হউক ? কিন্তু উপলব্ধি না হওয়ায় উহা নাই, ইহাই দিদ্ধ হয়। স্বতরাং অনুপলভাষান শব্দ অর্থাৎ তোষার মতে উচ্চারণের পুর্বে বিদ্যমান শব্দ জ্লাদির সদৃশ নহে। অতএব তথন তাহার অনুপ্রবিধ বা অশ্রবণ ২ইতে পারে না। ভাষ্যকার প্রথমে প্রতিবানী নৈয়ায়িকের থ প্রতিজ্ঞার উল্লেখ করিয়া, পরে প্রশ্নপূর্ব্য ক "আবর্ণাদ্য-মুণলবে:" এই হেতুবাকোর উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত খলে পরে প্রতিবাদী মীমাংসক নৈয়ায়িকের ঐ কথার সহত্তর করিতে অসমর্থ হইয়া যদি বলেন যে, উচ্চারণের পুর্বের শক্তের আবরণানির উপনন্ধি হয় না বলিয়া যদি অলুপদ বিক্ষানতঃ উহার অভাব নির্ণয় হয়, তাহা হইলে ঐ আবরণাদির অনুপলিকর অভাব যে আবরণাদির উপলিক, তাহারও নির্ণন্থ হয়। কারণ, সেই অনুপলিকরও ত উপলিক হয় না। স্থান্তরাং আবরণাদির যে অনুপলিক, তাহারও অনুপলিকর প্র প্রত্তা আভাব দিল্ধ হইলে আবরণাদির উপলিক। উহা দিল্ধ হইলে আবরণাদির অনুপলিকর যে অভাব, তাহাত আবরণাদির উপলিক। উহা দিল্ধ হইলে আবরণাদির সন্তাও দিল্ধ হইবে। স্থতরাং উচ্চারণের পূর্ব্বে শব্দের কোন আবরণাদি নাই, ইহা সংর্থন করা বায় না অর্থাৎ অনুপলিক হেতুর দারা উহা দিল্ধ করা বায় না। কারণ, উহা সমর্থন করিতে "আবরণাদ্যরপলকে:" এই বাক্যের দারা যে অনুপলিকিরণ হেতু কথিত হইয়ছে, উহা অদিল। উক্ত স্থলে জাতিবাদী মীমাংদক প্রথমে পূর্ব্বোক্তরেপ প্রতিকৃণ তার্কর উদ্ভাবন করিলা, পরে প্রতিবাদী নৈয়ায়িকের কথিত ঐ হেতুতে অদিল্পি দোষের উদ্ভাবন করেন। পরে প্রতিবাদী বলেন যে, আবরণাদির অনুপলিকর অনুপলিক থাকিলেও উহার মভাব অর্থাৎ আবরণাদির উপলিক নাই, স্থতরাং আমার ঐ হেতু অনিল্প নহে। তাহা হইলে তথন জাতিবাদী উক্ত হেতুতে বাভিচারদাের প্রদর্শন করেন। পর্থাৎ অনুপলিক থাকিলেও যদি উহার অভাব না থাকে, তাহা হইলে অনুপলিক অভাবের ব্যক্তিচারী হওয়ায় সাধক হইতে পারেন না। স্থতরাং উহার দারা প্রতিবাদী উচ্চার নিজ সাধা যে আবরণাদির অভাব, তাহাও দিল্প করিতে পারেন না। উক্ত স্থলে শক্তিত্ববাদীর উক্তরণ প্রভাবস্থানকে "অনুপলিকিন্দ" প্রতিবেধ বা "মন্থগিনিকিন্দা" জাতি বলে।

মহর্ষি দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে শব্দের অনিভাত্ব পরীক্ষায় নি:জই উক্ত জাতির পুর্ব্বোক্ত উদাহরণ প্রদর্শন এবং পণ্ডনও করিয়াছেন। কিন্তু দেখানে ইহা যে, "জাতি" বা জাতা ভর, তাহা বলেন নাই। এথানে জাতির প্রকারভেদ নিরূপণ করিবার জন্ম ঘথাক্রমে এই স্থতের ছারা উক্ত "জাতি"র লক্ষণ বণিয়াছেন। ভাষাকার মহর্ষির দ্বিতীয়াধাায়েকৈ স্থানারুমারেই এই স্থাত্রের ব্যাখ্যা করিতে স্থাত্তর প্রথমোক্ত "তৎ"শব্দের দ্বারা আবরণাদিকেই গ্রহণ করিগা, "তদমুপল্রেরমুপল্স্তাৎ" এই বাকোর হারা সেই সাবরণাদির অনুসল্ধির উপল্ধি হয় না, অর্থাৎ উহারও অনুসল্ধি, ইহাই বাাখ্যা করিয়াছেন। পরে ঐ অতুপদস্ত বা অতুপল্রিপ্রযুক্ত আবর্ণাদির অতুপদ্রিও নাই, এইরপে উহার অভাব দিদ্ধ হয়, এই কথা বলিয়া সু:এ:ক্ত "অভাবদিদ্ধে" এই কথার ব্যাথ্যা করিয়াছেন। অভাবদিদ্ধি হইলে কর্থাৎ আবরণাদির অনুসলন্ধির অভাব যে আবরণাদির তাহা দিন হইলে আবরণানির অভাবের বিপরীত যে আবরণানির অন্তিম্ব, তাহা নিশ্চিত হয়—এই কথা বলিয়া, পরে স্থান্তক্ত "ত্রিপরীটোপপত্তে:" এই বাকোর ব্যাথ্যা করিয়াছেন। ভাষাকার উক্ত বাক্যে "তৎ" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী নৈয়াহিকের সম্মত যে আবরণানির অভাব, তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। পরে উক্ত জাতিব'দী মীমাংসকের চরম বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, আবরণাদির অভাবের বিপরীত যে আবরণাদির অভিত্র, তাহার উপপত্তি অর্থাৎ নিশ্চর হওয়ায় নৈয়ায়িক যে "উচ্চাইণের প্রার্কে বিদ্যমান শব্দের অনুপ্রাক্তি হইতে পারে না" এইরূপ প্রতিক্তা করিয়াছেন, তাহা দিছ্ক হয় না। কারণ, তাঁহার ক্ষিত হেতু যে, আবরণাদির অহুপল্জি, তাহা নাই। অনুপল্জি প্রযুক্ত তাহারও অভাব

অর্থাৎ আবরণাদির উপলিনি সিদ্ধ হওয়য় আবরণাদির মন্তাও সিদ্ধ হইয়ছে। স্প্তরাং ঐ আবরণাদিপ্রযুক্ত উচ্চারণের পূর্বে বিনামান শব্দের প্রভাক্ষ হয় না, ইয়া বলা ঘাইতে পারে। ফলকথা, প্রতিবাদী নৈয়ায়িক "আবরণাদায়পলন্ধেং" এই হেতুবাক্যের য়ারা অনুপলন্ধিকেই আবরণাদির অভাবের সাধক বলিলে, উহা ঐ অনুপলন্ধিরও অভাবের সাধক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, আবরণাদি বিষয়ে যেয়ন অনুপলিনি, তদ্রুণ আবরণাদির অনুপলিনি বিষয়ে থেয়ন অনুপলিনি, তদ্রুণ আবরণাদির মন্তাও অনুপলিনি আছে। উভয় বিষয়েই ঐ অনুপলিনি তুলা। স্বভরাং আবরণাদির সন্তাও স্বীকার্যা, হইলে প্রতিবাদী নৈয়ায়কের পূর্ব্বোক্ত প্রতিষ্ঠার্য কথনই সিদ্ধ হইতে পারে না। ভাষাকার সর্ব্বশেষে ইয়ই বলিয়া হুত্রোক্ত "অনুপলিনিশ্রম" প্রতিষ্ঠোর স্বরূপ বাক্ত করিয়াছেন। বস্তুতঃ অনুপলিনি প্রযুক্ত যে কোন পদার্থের অভাব বলিলেও প্রতিবাদী সর্ব্বেই উক্তরূপ জাত্যন্তর করিতে পারেন। উচ্চারণের পূর্বের অনুপলিনিপ্রযুক্ত শব্দ নাই, ইয়া বলিলেও প্রতিবাদী ঐ অনুপলিনির অনুপলিনি প্রযুক্ত উষা নাই কর্যাও তিবাদী ঐ অনুপলিনির অনুপলিনি প্রযুক্ত উষা নাই কর্যাও তিবাদী ঐ অনুপলিনির অনুপলিনি প্রযুক্ত স্বয়্ব নাই, ইয়া বলিলে ঐ অনুপলিনির অনুপলিনি গ্রহণ করিতে পারেন। এবং চার্ব্বাক অনুপলিনি প্রযুক্ত স্বয়র নাই, ইয়া বলিলে ঐ অনুপলিনির অনুপলিনি গ্রহণ করিয়াও প্রতিবাদী উক্তরূপ জাত্যন্তর করিতে পারেন। স্বত্রাং হত্তের প্রথমোক্ত তিংখ শব্দের য়ারা অন্তান্ত পদার্থিও গৃহীত ইইয়াছে। অন্তান্ত কথা পরে বাক্ত হইবে।২৯া

ভাষ্য। অস্ফোত্রং।

অনুবাদ। এই "অনুপলিকিসম" প্রতিষেধের উত্তর।

#### সূত্র। অরুপলম্ভাত্মকত্মাদর্পলব্ধেরঞ্জুঃ॥৩০॥৪৯১॥

অনুবাদ। অংহতু অর্থাৎ অনুপালিরি, আবরণাদির অনুপালিরির অভাব সাধনে হেতু বা সাধক হয় না, যেহেতু অনুপালিরি অনুপালন্ডাত্মক অর্থাৎ উপলারির অভাব মাত্র।

ভাষ্য। আবরণাদ্যকুপলন্ধিনান্তি, অনুপলস্তাদিত্যুহৈতুঃ। কস্মাৎ ?

অনুপলস্তাত্মকত্বাদনুপলক্ষে?। উপলস্তাভাবমাত্ৰত্বাদনুপলক্ষে।

যদন্তি তত্বপলকের্বিষয়ং, উপলক্ষ্যা তদন্তীতি প্রতিজ্ঞায়তে। যমান্তি

তদনুপলকের্কিষয়ং, অনুপলভ্যমানং নাস্তীতি প্রতিজ্ঞায়তে। সোহয়
মাবরণাদ্যনুপলক্ষেরনুপলন্ত উপলক্ষ্যভাবেহনুপলক্ষে স্ববিষয়ে প্রবর্তমানো

ন স্বং বিষয়ং প্রতিনেধতি। অপ্রতিষিদ্ধা চাবরণাদ্যনুপলিক্ষাইত্বায় কল্পতে।

আবরণাদীনি তুবিদ্যমান্ত্রাত্বলক্ষেকিষয়ান্তেবামুপলক্ষ্যা ভবিতব্যং। যতানি

নোপণভ্যন্তে, তদুপলকেঃ স্ববিষয়-প্রতিপাদিকায়া অভাবাদনুপলস্তাদনুপ-লব্বেবিষয়ো গম্যতে ন সন্ত্যাবরণাদীনি শব্দস্থাগ্রহণকারণানীতি। অনুপলস্তাত্ত্বনুপলকিঃ সিধ্যতি বিষয়ঃ স তম্মেতি।

অনুবাদ। আবরণাদির অনুপলিক্ষি নাই, যেহেতু (উহার) উপলক্ষি হয় না — ইহা অহেতু, অর্থাৎ আবরণাদির অনুপলবির যে অনুপলবি, তাহা ঐ অনুপ-লব্ধির অভাব সাধনে হেতু হয় না। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু অনুপল্কি "অনুপল্ন্ডাত্মক" ( কর্থাৎ ) অনুপল্কি উপল্কির অভাবমাত্র। যাহা আছে, তাহা উপলব্ধির বিষয়, উপলব্ধির ঘারা তাহা আছে, এইরূপে প্রতিজ্ঞাত হয়। যাহা নাই, তাহা অনুপ্রক্রির বিষয়, অনুপ্রভাসান বস্তু "নাই" এইরূপে প্রতিজ্ঞাত হয়। সেই এই আবরণাদির অনুপলব্ধির অনুপলস্ত উপলব্ধির অভাবাত্ত্ব অনুপলব্ধিরূপ নিজ বিষয়ে প্রবর্ত্তমান হইয়া নিজ বিষয়কে প্রতিষেধ করে না অর্থাৎ ঐ অনুপলব্ধির অভাব-সাধনে হেতু হয় না। কিন্তু অপ্রতিষিদ্ধ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত জাতিবাদীরও স্বীকৃত আবরণাদির অনুপলব্ধি, ( আবরণাদির অভাবের সম্বন্ধে ) হে হুত্বে সমর্থ হয়, অর্থাৎ আবরণাদির যে অনুপলব্ধি, ভাহ। আবরণাদির অভাব সাধনে হেতু হয়। আবরণ প্রভৃতি কিন্তু বিদ্যমানত্বশতঃ অর্থাৎ সত্তা বা ভাবত্বৰশতঃ উপল্কির বিষয়, (স্তুত্রাং) সেই আবরণ প্রভৃতির উপল্কি হইবে, অর্থাৎ তাহা উপলব্ধির যোগ্য। যেহেতু সেই আবরণাদি উপলব্ধ হয় না, অতএব নিজ বিষয়ের প্রতিপাদক উপলব্ধির অভাবরূপ অনুপলস্তপ্রযুক্ত 'শব্দের অশ্রবণপ্রয়োজক আবরণাদি নাই'—এইরূপে অনুপলব্ধিব বিষয় সিদ্ধ "অমুপলম্ভ"প্রযুক্ত অর্থাৎ উপলব্ধির অভাবদাধক প্রমাণপ্রযুক্ত কিস্ত ( আবরণাদির ) অনুপলব্ধি সিদ্ধ হয়, ( কারণ ) তাহা তাহার ( অনুপলস্ভের ) বিষয় অর্থাৎ অনুপল্কিই উপল্কির মভাবসাধক প্রমাণের বিষয়, স্কুতরাং তদ্বারা তাহার বিষয়সিদ্ধি হইলে তৎপ্রযুক্ত আবরণাদি অভাব সিদ্ধ হয়।

টিপ্লনী। পূর্বস্থিত্যক্ত "অমুপলব্ধিদন" প্রতিষ্ণের বণ্ডন করিতে মহর্ষি প্রথমে এই স্তব্ধের দারা বলিয়াছেন যে, অমুপল্কি আবরণাদির অমুপলব্ধির অভাবের অর্থাৎ আবরণাদির উপলব্ধির সাধনে হেতু হয় না। কারণ, অমুপলব্ধি অর্থাৎ আবরণাদির অমুপলব্ধি উপলব্ধির অভাবাত্মক। ভাষাকার মহর্ষির ঐ হেতুবাক্ষোর উল্লেখপুর্বক ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে হেতু অমুপলব্ধি, উপলব্ধির অভাব মাত্র, অর্থাৎ উহা উপলব্ধির অভাব ভিন্ন ভাব পদার্থ নহে। তাৎপর্যাতীকাকার

বলিয়াছেন যে, ভাষাকার "মাত্র" শক্ষের প্রয়োগ করিয়া অনুপানরি যে নিজের মভাবরূপ নহে, ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ, পূর্বেজি জাভিবাদীর তাহাই অভিমত। কিন্তু জাভিবাদীর যে তাহাই অভিমত। কিন্তু জাভিবাদীর যে তাহাই অভিমত। ইহা ত ব্ঝিতে পারি না। হতে "আত্মন্" শক্ষের অর্থ হরেপ। ভাষাকার "মাত্র" শক্ষের ঘারা হতেরাক্ত "আত্মন্" শক্ষার্থই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহাও মনে হয়। ভাষাকার বিতীয় অধ্যারেও কোন হলে "ধ্বস্থাত্মক" শক্ষ বলিতে "ধ্বনিমাত্র" বলিয়াছেন (দ্বিভীয় ধণ্ড, ৪৬৩ পৃষ্ঠা দ্রপ্তির)। হতেরাং ভাষাকার এখানেও হরুপ অর্থই মাত্র" শক্ষের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাও আমরা ব্ঝিতে পারি। তাৎপর্যাতীকাকারের কথা এখানে আমরা ব্ঝিতে পারি না। মহর্ষি দিতীয় অধ্যারেও শক্ষানিতাত্ব পরীক্ষায় জাতিবাদীর পূর্ব্বেজি প্রতিষ্ঠের থণ্ডন করিয়াছেন, তদ্মন্দারে এখানেও উহার তাৎপর্য্য ব্রিতে হইবে। সেখানে ভাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন, তদ্মন্দারে এখানেও তাৎপর্য্য ক্রিকাকার ভাষ্যদন্তের উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকারের সন্তের ঘারা সরল ভাবে ভাহার মূল যুক্তি কি বুঝা যায়, ইহাও প্রনিধানপূর্ব্যক ভিন্তা করা আবশ্যক।

ভাষ্ট্যকার সেই মৃল যুক্তি প্রকাশ করিতে পরে এখানে বলিয়াছেন যে, যাহাতে অন্তিত্ব আছে, তাহাই উপলন্ধির বিষয় হয়। স্বতরাং উপলন্ধি হেতুর দারা তাহাই "অন্তিত্ব" এইরপে প্রভিজ্ঞাত হয়। অর্থাৎ উপলন্ধিহেতুর দারা দেই পদার্থেরই অন্তিত্ব দিন্ধ করা হয়। এবং যে পদার্থ নাই, ভাষ্টা অন্থপদন্ধির বিষয়। স্বভরাং অন্থপলভানান বস্ত্ব "নান্তি" এইরপে প্রতিজ্ঞাত হয়। অর্থাৎ অন্থপদন্ধি হেতু দারা তাহারই নান্তিত্ব দিন্ধ করা হয়। ভাষ্যকারের বিকলা এই যে, আবরণাদির অন্থপদন্ধির উপলব্ধি হয় না, ইহা স্বীকার করিলে কেন উপলব্ধি হয় না, ইহা বজরতা। স্বতরাং পুর্বোক্ত জাতিবাদীর ইহাই বলিতে হইবে যে, যে পদার্থের অন্তিত্ব আছে, তাহাই উপলব্ধির বিষয় হয়। অন্তিত্ব বিষয় হইয়া থাকে। এ জন্ম ভাব পদার্থেকেই বলে "সং"। অভাব পদার্থে "সং" এইরপ প্রতীতি জন্ম না। এ জন্ম উহা দৎ নহে, তাই উহাকে বলে "আন্থ"। ভাষ্যকার নিজেও "নং" ওইরপ প্রতীতি জন্ম না। এ জন্ম উহা দৎ নহে, তাই উহাকে বলে "আন্থ"। ভাষ্যকার নিজেও "নং" ও "আনং" শব্দের দ্বারা ভাব ও অভাব পদার্থে প্রকাশ করিয়াছেন (প্রথম থণ্ড, ১৪—১৮ পৃষ্ঠা ক্রইবা)। স্বতরাং অভাব পদার্থে সভা না থাকার অভাবত্ব বা অসভাবশতঃ উহার উপলব্ধি হয় না, ইহা স্বীকার্য্য এবং প্রেম্বাক্ত জাতিবাদীর ইহাই বক্তব্য। ভাষ্যকার দ্বিতীয় অধ্যায়েও উক্ত স্বত্রের ভাষ্যে "নেয়মভাবত্বান্ধোপনভাতে" এই কথা বলিয়া পূর্বের্বাক্ত জাতিবাদীয় মতে আবরণাদির মন্থগন্ধি যে, অভাবত্বশতঃই মর্থাৎ সভা না থাকার উপলব্ধির

১। অনুপলস্থামকত্রনমুপলব্বেরহেতুঃ।২,২,২১ সূত্র।

যদ্পলভাতে তদন্তি, যনোপনভাতে তন্নাস্তীতি। অনুপ্ৰস্থান্ন ইমনদিতি বাবস্থিতং। উপলক্ষাভাবশানু শলকিন্ধিতি, দেশ্বমভাবতানোপলভাতে। সচ্চ ধ্বাবরণং, তন্তোপলকা ভবিভবাং ন সেপলভাতে, ভত্মানাস্তীতি।—ভাষা। বিভীয় ঋ�, ৪৩৩ পৃষ্ঠা এইবা।

বিষয় হয় না, ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে আবরণাদির যে অনুপলব্ধি, ভাহা উপলব্ধির বিষয় হয় না, অর্থাৎ উপন্ধির অয়োগ্য, ইহা পূর্ব্বোক্ত জাতিবানীর স্বীকার্য্য। কারণ, আবরণাদির ষে অফুপল্কি, তাহা ত উপল্কির অভাবস্থরূপ। স্কুতরাং উহাতে অন্তিত্ব মর্থাৎ দত্তা না থাকায় উহা উপসন্ধির বিষয় হইতে পারে না। স্মতরাং উহার যে অনুপল্জি, তাহা উহার অভাব সাধনে হেতু হয় না। কারণ, যে পদার্থ উপল্কির যোগা, তাহারই অমুপল্কি তাহার অভাব সাধনে হেতু হয় ' মহর্ষি এই তাৎপর্যোই স্থা বলিয়াছেন,—"অনুপদস্তাত্মকতাদমুপলন্ধেরহেতু: ।" ভাষাকার পরে মহর্ষির ঐ তাৎপর্যাই ব্যক্ত করিতে বনিয়াহেন যে, দেই এই মর্থাৎ পুর্ব্বোক্ত জাতিবাদীর ক্থিত আবরণাদির অনুপ্ল জির অনুপ্ল জিজপ যে হেতু, উহা জাতিব দীর মতানুদারে উহার নিজ বিষয় যে, উপলব্ধির অভাবরূপ অনুপ্রক্তি অর্থাৎ আবর্ণাদির অনুপ্রক্তি, তাহাতে প্রবর্ত্তমান হইলে উহা ঐ নিজ বিষয়কে প্রতিষেধ করে না। অর্থাৎ যে সমুপদ্ধি অমুপল্কিরও বিষয় ন**হে, তাহাকে** পূর্ব্বোক্ত জাতিবাদী অনুসন্ধির বিষ্ণরূপে গ্রহণ করিয়া, ত'হার অভাব সাধন করিবার জন্ত ষে অমুণদ্ধিকে হেতু বলিয়াছেন, উহা ঐ অনুপদ্ধির অভাব যে আবংণাদির উপল্বি, তাহা দিন্ধ ব্বিতে পারে না। কারণ, ঐ অনুপল্ধি উপল্ধির অভাবস্বরূপ, স্নতরাং উহা উপল্ধির অযোগ্য। ভাষ্যকার ইহাই প্রাক্ষাক করিতে বলিয়াছেন,—"উপনন্ধাভাবেইতুপনান্ধ্যী"। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী নৈয়ায়িকের ক্ষিত যে আবরণাদির অন্তুপল্কি, যাথা পূর্যেক্ত জাতিবাদীরও স্বীকৃত, তাহা আবরণাদির অভাব সাধনে হেতু হইতে পারে। কারণ, আবরণাদি দৎপর্শর্থ, উহা উপলব্ধির যোগ্য। ভাষাকার পরে ইহাই ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন দে, আবরণ প্রভৃতি কিন্ত বিদ্যাদানত্বশতঃ উপলব্ধির বিষয় হয় অর্থাৎ উপলব্ধির যোগ্য। ভাষো "বিদামানত্ব" শব্দের দ্বারা সন্তা মর্থাৎ ভাবত্বই বিব্যক্ষিত। ভাষাকার মহাত্রও ভাব পদার্থ বলিতে "বিদামান" শক্ষের প্রান্নোগ করিয় ছেন। ফলক্থা, আবরণ প্রভৃতি ভাব পরার্থ বলিয়া উপনব্ধির যে গ্যা। ভূগর্ভ স্ব জনাদি এবং ঐক্লপ আরও অনেক পরার্থের প্রতাক্ষ-প্রতিবন্ধক আবরণাদির উপলব্ধি হইতেছে। স্থতরাং শক্তের উচ্চারণের পূর্ব্বে উহার শ্রব্যপ্রতিবন্ধক আবরণাদি থ'কিলে অবশ্য তাহারও উপলব্ধি হইবে। কিন্তু যথন তাহার উপলব্ধি হয় না, তথন নিজ-বিষয়প্রতিপাদক উপলব্ধির অভাবরূপ অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত সেই অনুপলব্ধির বিষয় অর্থাৎ ঐ ংতুর সাধা বিষয় যে উপদ্ভা বস্তুর অভাব, তাহা দিদ্ধ হয়। কির্নুপে দিদ্ধ হয় ? ইং। বাক্ত করিতে ভাষাকার শেষে বলিয়াছেন যে, শক্তের অশ্রবণপ্রযোজক আবরণাদি নাই। অর্থাৎ শব্দের উচ্চারণের পূর্বের উহার শ্রবণপ্রতিবন্ধক আবরণাদি থাকিলে ভাব পদার্থ বলিয়া তাহা উপদ্ধির যোগা, স্কুতরাং তাহার উপদ্ধি না হওয়ার অনুপদ্ধি হেতুর দারা উহার অভাব দিদ্ধ হয়। কারণ, ঐ আবরণাদির অভাব অন্তপল্দ্ধির সাধ্য বিষয়। ভাষ্যকার এখানে সাধ্যক্ষপ বিষয় তাৎপর্য্যেই আবরণ'দির অভাবকে অনুশলক্ষির বিষয় বলিয়াছেন। পূর্ব্বে "নাস্তি" এইক্সপ প্রতিজ্ঞার উদ্দেশ্য বা বিশেষ্যরূপ বিষর-ভাৎপর্য্যে অনুপলভা্যান বস্তকে অনুপলক্ষির বিষয় বলিয়াছেন। স্কুতরাং উদ্দেশ্যতা ও সাধ্যতা প্রভৃতি নামে বিভিন্ন প্রকার বিষয়তা যে ভাষ্যকারেরও সম্মত, ইহা বুঝা যায়। নচেৎ এখানে ভাষাকারের পূর্ব্বাপর উক্তির সামঞ্জভ হয় না।

তাৎপর্যাটীকাকারও এথানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"অন্তপলন্তাৎ প্রতিষেধকাৎ প্রমাণাদমুপলক্ষের্যা বিষয় উপলন্ত্যান্তাবঃ দ গুমাতে ন সন্ত্যাবরণাদীনি শব্দস্তাগ্রহণকারণানীতি"।

প্রশ্ন হইতে পারে ধে, তবে কি যে প্রমাণ দারা আবরণাদির উপলব্ধির নিষেধ বা অভাব বুঝা যার, দেই উপলব্ধিনিষেধক প্রমাণই সাক্ষাৎ সন্থানে আবরণাদির অভাবের সাধক হয় ? এ জন্ত ভাষ্যকার সর্ব্ধাণেষে বলিয়াছেন যে, অন্থপনন্তপ্রযুক্ত কিন্তু অনুপলব্ধি দিদ্ধ হয় । এখানে "অন্থপনন্ত" শব্দের দারা উপলব্ধির অভাবের অর্থাৎ অনুপলব্ধির সাধক প্রমাণই বিবক্ষিত এবং "অনুপলব্ধি" শব্দের দারা আবরণাদির অনুপলব্ধি বিবক্ষিত । অর্থাৎ আবরণাদির অনুপলব্ধির সাধক প্রমাণ দারা ঐ অনুপলব্ধিই দিদ্ধ হয় । ভাষ্যকার পরে ইহার কারণ ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, দেই অনুপলব্ধিই ভাহার অর্থাৎ অনুপলব্ধের (অনুপলব্ধির সাধক প্রমাণের ) বিষয় অর্থাৎ সাধ্য । তাৎপর্য্য এই যে, আবরণাদির অনুপলব্ধির সাধক প্রমাণ বা হেতুর দারা উহার বিষয় বা সাধ্য যে আবরণাদির অনুপলব্ধির সাধক প্রমাণ সাক্ষাৎ সন্থন্ধেই আবরণাদির অনুপলব্ধির সাধক প্রমাণ সাক্ষাৎ সন্থন্ধেই আবরণাদির অনুপলব্ধির সাধক প্রমাণ সাক্ষাৎ সন্থন্ধেই আবরণাদির অভাবের সাধক হয় । তাৎপর্য্যাকীকাকারও এথানে এইজপ্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন"।

মূলকথা, মহর্ষি এই স্থেরর দ্বারা পুর্ব্বোক্ত জাতিবাদীর মতানুদারেই বলিয়াছেন যে, অনুপলনি যথন উপলন্ধির অভাবাত্মক, তথন উহা অদৎ বলিয়া উপলন্ধির যোগাই নহে। স্থতরাং অভাবত্বশতঃ উহার উপলন্ধি হয় না। অতএব উহার অনুপলন্ধির দ্বারা উহার অভাব যে উপলন্ধি, তাহা দিদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু আবরণাদি দৎপদার্থ অর্থাৎ ভাব পদার্থ। স্থতরাং তাহা উপলন্ধির যোগ্য। অতএব অনুপলন্ধির দ্বারা উহার অভাব দিদ্ধ হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভাষ্যকারের ব্যাথ্যার দ্বারাও সরল ভাবে ইহাই তাঁহার তাৎপর্য্য ব্র্যা ষায়। তবে জ্বাতিবাদী যদি পরে আবরণাদির অনুপলন্ধিরপ অভাব পদার্থও উপলন্ধির যোগ্য বলিয়াই স্বীকার করেন, তাহা হইলে তিনি আর উহার অনুপলন্ধিও বলিতে পারিবেন না। মহর্ষি পরবর্তী স্থত্বের দ্বারা শেষে তাহাই বলিয়াছেন ॥৩০॥

# সূত্র। জ্ঞানবিকপ্পানাঞ্চ ভাবাভাবসংবেদনাদধ্যাত্মম্। - ॥৩১॥৪৯২॥

অনুবাদ। এবং প্রতি শরীরে "জ্ঞানবিকল্ল" অর্থাৎ সর্ববপ্রকার জ্ঞানসমূহের ভাব ও অভাবের সংবেদন (উপলব্ধি) হওয়ায় অহেতু [ অর্থাৎ আবরণাদির

<sup>&</sup>gt;। তৎ কিমিদানীং সাক্ষাদেবোপলস্থনিয়েধকং প্রমাণমুপলভ্যাভাবং গমন্বতি ? নেতাহি—"ক্রুপলস্থাত্ পুলদ্ধিনি-ধেধকাৎ প্রমাণাদনুপলবিঃবিরণভা সিধাতি। ক্সাদিত্যত আহ "বিষয়ং স তভোপলবিনিষেধকপ্রমাণভানুপলবিঃ. --ভতশ্চাবরণাদাভাব ইতি দ্রাইবাং!--তাৎপর্যাদীকা।

অনুপলব্ধিরও উপলব্ধি হওয়ায় তাহাতে পূর্বেবাক্ত জাতিবাদীর কথিত অনুপলব্ধি অসিদ্ধ,স্থতরাং উহা আবরণাদির উপলব্ধি সাধনে হেতু হয় না ]।

ভাষ্য। অহেতুরিতি বর্ত্তে। শরীরে শরীরে জ্ঞানবিকল্পানাং ভাষা-ভাবে সংবেদনীরো, অস্তি মে সংশরজ্ঞানং নাস্তি মে সংশরজ্ঞানমিতি। এবং প্রত্যক্ষামুমানাগম-স্কৃতি-জ্ঞানেয়। সেয়মাবরণাদ্যমুপলব্ধিরুপলব্ধ্যভাবঃ স্বসংবেদ্যো—নাস্তি মে শব্দস্থাবরণাদ্যপলব্ধিরিতি, নোপলভ্যন্তে শব্দ-স্থাগ্রহণকারণান্যাবরণাদীনীতি। তত্ত্ব যহুক্তং তদমুপলব্ধেরমুপলম্ভা-দভাবসিদ্ধিরিত্যেতমোপপদ্যতে।

অনুবাদ। "অহেতুঃ" এই পদ আছে অর্থাৎ পূর্ববদূত্র হইতে "অহেতুঃ" এই পদের অনুবৃত্তি এই সূত্রে বৃঝিতে হইবে। প্রত্যেক শরীরে সর্বপ্রপ্রকার জ্ঞানসমূহের ভাব ও অভাব সংবেদনীয় অর্থাৎ মনের দ্বারা বোধ্য। যথা—আমার সংশয়জ্ঞান আছে, আমার সংশয়জ্ঞান নাই। [অর্থাৎ কোন বিষয়ে সংশয়রূপ জ্ঞান জন্মিলে সমস্ত বোদ্ধাই 'আমার সংশয়রূপ জ্ঞান হইয়াছে', এইরূপে মনের দ্বারা ঐ জ্ঞানের সন্তা প্রত্যক্ষ করে এবং ঐ জ্ঞান না জন্মিলে 'আমার সংশয়রূপ জ্ঞান হয় নাই' এইরূপে মনের দ্বারা উহার অভাবেরও প্রত্যক্ষ করে ] এইরূপ প্রত্যক্ষ, অনুমান, শান্ধবোধও শ্রতিরূপ জ্ঞানসমূহে বুঝিতে হইবে। (অর্থাৎ ঐ সমস্ত জ্ঞানেরও ভাব ও অভাব সমস্ত বোদ্ধাই মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ করে)। সেই এই আবরণাদির অনুপলির্কি ( অর্থাৎ ) উপলব্ধির অভাব স্বসংবেদ্য অর্থাৎ নিক্ষের মনোগ্রাহ্য। যথা—'আমার শব্দের আবরণাদিবিষয়ক উপলব্ধি নাই', 'শব্দের অশ্রাবণপ্রয়েক্ষক আবরণাদির অনুপলব্ধির অর্থাৎ উপলব্ধির অভাবেরও মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ করে )। তাহা হইলে 'সেই অনুপলব্ধির অর্থাৎ উপলব্ধির অভাবেরও মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ করে )। তাহা হইলে 'সেই অনুপলব্ধির অনুপলব্ধির অনুপলব্ধির হয়' এই যে উক্ত হইয়াছে, ইহা উপপন্ধ হয় ন।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বিস্থতের দারা পূর্ব্বোক্ত "অমুপলব্দিনম" প্রতিষেধের যে উত্তর বলিয়াছেন, উহা তাঁহার নিজ্ঞদিদান্তামুদারে প্রকৃত উত্তর নহে। কারণ, তাঁহার নিজ্মতে অমুপলব্দি অভাব পদার্থ হইলেও মনের দারা উহার উপলব্দি হয়। উহা উপলব্দির অযোগ্য পদার্থ নহে। তাই মহর্ষি পরে এই স্থতের দারা তাঁহার ঐ নিজ্ঞদিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া, তদমুদারে পূর্ব্বোক্ত "অমুপলব্দি- সম" প্রতিষেধের খণ্ডন করিয়াছেন। পূর্ব্বস্থত হইতে "অহেতুঃ" এই পদের অন্বর্গতি করিয়া স্ত্রার্থ বুঝিতে হইবে যে, শক্ষের আবরণাদির অন্তর্ণলব্ধির যে অন্তর্পলব্ধি, তাহা ও অন্তর্পলব্ধির অভাব সাধনে হেতু হর না। কেন হেতু হয় না । তাই মহর্ষি বলিয়াছেন বে, জ্ঞানের যে বিকল্প অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার স্বিক্ষক জ্ঞান, তাহার ভাব ও অভাবের সংবেদন অর্থাৎ মান্স প্রত্যক্ষরপ উপলব্ধি হইয়া থাকে। নির্বিবল্লফ প্রত্যক্ষরণ জ্ঞান অতীন্দ্রির হইলেও অস্তান্ত সর্ব্ধপ্রকার জ্ঞানেরই মনের দ্বারা প্রতাক্ষ জন্মে এবং উহার অভাবেরও মনের দ্বারা প্রতাক্ষ জন্ম। মহর্ষি "জ্ঞানবিকল্ল" বলিয়া দর্ব্বপ্রকার দবিকল্পক জ্ঞানই গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষাকার মহর্ষির বক্তব্য প্রকাশ করিতে প্রথমতঃ সংশয়রূপ জ্ঞান ও উহার অভাব যে প্রকারে মনের দ্বারা প্রভাক হয়, তাহা বলিয়া প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান স্থলেও ঐক্লপ বুঝিতে হইবে, ইহা বলিয়াছেন। পরে প্রকৃত স্থলে মহর্ষির বক্তব্য প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন যে, উচ্চারণের পূর্ব্বে কেহই শব্দের আবরণাদির উপলব্ধি করে না, এ জন্ম পানার শব্দের আবরণাদিবিষয়ক উপলব্ধি নাই', 'শব্দের অশ্রবণ-প্রাঞ্জক কোন আবরণাদি উপন্ধ হইতেছে না' এইরূপে সকলেই মনের দ্বারা ঐ আবরণাদির অনুপ্রনিধিকও প্রত্যক্ষ করে। উহা সকলেরই স্বদংবেদ্য। স্নতরাং পূর্ব্বোক্ত জাতিবানী যে শব্দের আবরণাদির অত্পলব্ধিরও অত্পলব্ধি বনিয়াছেন, তাহা নাই। কারণ, উহার উপলব্ধিই হইয়া থাকে। স্বতরাং উহা আবরণানির উপলব্ধি সাধনে হেতু হয় না। যাহা নাই, যাহা অলীক, তাহা কথনই হেতু বলা যায় না। পূর্ব্বোক্তরূপ জ্ঞানবিকল্পের ভাব ও অভাব যে সমস্ত শত্রীরী বোদ্ধাই মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ করে, স্মৃতরাং ঐ মানস প্রত্যক্ষ অস্বীকার করা যায় না, ইহা প্রকাশ করিভেই মহর্ষি স্তরশেষে বলিয়াছেন—"অধ্যাত্রং"। স্বর্থাৎ প্রত্যেক শরীরাবচ্ছেদেই আত্মাতে ঐ প্রব্যক্ষ জন্ম। শরীঃশৃত্ত মৃক্ত আত্মার ঐ প্রহাক্ষ জন্ম না। তাই ভাষাকার স্ব্রোক্ত "আত্মন" শন্ধের দ্বারা শরীরই গ্রহণ করিয়া "অধ্যাত্মং" এই পদেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"শরীরে শরীরে"। "শরীরে শরীরিণাং" এইরূপ পাঠই প্রচলিত পুস্তকে দেখা যায়। কিন্তু তাৎপর্যাটীকায় "শরীরে শরীরে" এইরূপ পাঠই উদ্ধৃত দেখা যায়। প্রত্যেক শরীরার নিজ নিজ শরীরাবচ্ছেদেই ঐ প্রত্যক্ষ জ্বো; কেবল কোন ব্যক্তিবিশেষেরই জন্মে না—ইহাই উক্ত পাঠের দারা ব্যক্ত হয় এবং উহাই মহর্ষির এখানে বক্তব্য। নচেৎ "অধ্যাত্রং" এই পান প্রয়োগের কোন প্রয়োজন থাকে না। "আত্মন্" শব্দের শরীর অর্থেও প্রমাণ আছে। "তদাত্মানং স্থ সামাহং"—ইত্যাদি প্রসিদ্ধ প্রয়োগও আছে। পুর্ব্বোক্ত দর্বপ্রকার জ্ঞানের যে মানদ প্রতাক্ষ জন্মে, তাহার নাম অমুব্যবদায় ৷ মহর্ষি গোত্রের এই স্ত্তের দারা ঐ অনুবাবদায় যে জাঁহার দমত, ইহা স্পষ্ট বুঝা বার। ভট্ট কুমারিল উক্ত মত অস্বীকার করিয়া সমস্ত জ্ঞানের অতীন্দ্রিয়ত্ব মতই সমর্থন করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে কোন বিষয়ে কোন জ্ঞান জ্মিলে ভজ্জ্ম পেই বিষয়ে "জ্ঞাভভা" নামে একটী ধর্মা জ্মো, উহার অপর নাম "প্রাকট্য"। তদ্বারা সেই জ্ঞানের অনুমান হয়। বস্তুতঃ কোন জ্ঞানেরই প্রভাক্ষ জ্বো না। জ্ঞানশ্রেই অতাক্রিয়। "ভায়কুস্কুমাঞ্জলি" প্রস্থে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য বিশ্ব বিচার দারা উক্ত মতের থণ্ডন করিয়া, পূর্ব্বোক্ত গৌতমমত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। দেখানে পরে

তিনি মহর্ষি গোত্রমের এই স্ত্রটাও উদ্ধৃত করিয়াছেন'। মূলকথা, উচ্চারণের পূর্বে শব্দের যে কোন আবরণাদির উপলব্ধি হয় না, ইহা সকলেরই মানসপ্রত্যক্ষসিদ্ধ। স্ত্তরাং ঐ অমুপলব্ধির দারা আবরণাদির অভাবই দিদ্ধ হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত জাতিবাদী মীমাংসক আবরণাদির সন্তা দিদ্ধ করিতে পারেন না। আবরণাদির অমুপলব্ধিরও অমুপলব্ধিরও অমুপলব্ধিরও উপলব্ধি হওয়ায় উপলব্ধিও দিদ্ধ করিতে পারেন না। কারণ, ঐ আবরণাদির অমুপলব্ধিরও উপলব্ধি হওয়ায় উহার অমুপলব্ধি অদিদ্ধ। পূর্ব্বোক্ত জাতিবাদী যদি ইহা অস্থীকার করিয়াই উক্তর্ধপ প্রতিষেধ করেন, তাহা হইলে তুলাভাবে তাঁহার ঐ উত্তরে দোষ আছে, ইহাও প্রতিপন্ন করা যায়। কারণ, তিনি মথন বলিবেন যে, আমার এই উত্তরে কোন দোষের উপলব্ধি না হওয়ায় কেনা দোষ, তথন তুলাভাবে প্রতিবাদী বলিতে পারেন যে, দোষের অমুপলব্ধিরও উপলব্ধি না হওয়ায় অমুপলব্ধিপ্রযুক্ত দোষের উপলব্ধি আছে, স্বতরাং তৎপ্রযুক্ত দোষ আছে। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত জাতিবাদীর ঐ উত্তর স্ব্যাঘাতক হওয়ায় উহা যে অসহত্রর, ইহা অবশ্য স্বীকার্যা। পূর্ব্বোক্ত জাতিবাদীর ঐ উত্তর স্ব্যাঘাতক হওয়ায় উহা যে অসহত্রর, ইহা অবশ্য স্বীকার্যা। পূর্ব্বোক্ত জাতিবাদীর ঐ উত্তর স্ব্যাঘাতক হওয়ায় উহা যে অসহত্রর, ইহা অবশ্য স্বীকার্যা। পূর্ব্বোক্তর্কারে

মহানৈয়ায়িক উদয়নাচাৰ্য্য "প্ৰবোধদিদ্ধি" গ্ৰন্থে এই "অনুপল্কিদমা" জাতির অন্য ভাবে ব্যাথ্যা করিয়া, ইহার বছবিধ উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার মতে মহর্ষির স্থতে "অন্তুপলব্ধি" শ্বন্টী উপলক্ষণ বা প্রাদর্শন মাত্র। উহার দ্বারা উপলব্ধি, অন্তুপলব্ধি, ইচ্ছা, অনিচ্ছা, বেষ অবেষ, কৃতি, অকৃতি, শক্তি, অশক্তি, উপপত্তি, অমুপপত্তি, ব্যবহার, অব্যবহার, ভেদ ও অভেদ, ইত্যাদি বহু ধর্মই গৃহীত হইয়াছে। ঐ সমস্ত ধর্ম নিজের স্বরূপে ভজপে বর্ত্তমান আছে অথবা তদ্রূপে বর্ত্তমান নাই, এইরূপ বিকল্প করিয়া উভন্ন পক্ষেই উহার নিজস্বরূপের ব্যাবাতের আপত্তি প্রকাশ করিয়া প্রভাবস্থান করিলে ভাষাকে বলে "অনুপল্জিনমা" জাতি। "তাকিকরকা"কার বরদরাজ নানা **উ**দাহরণের ছারা ইহা বুঝাইয়াছেন। মহযি দিতীয় অধাায়ে সংশরপরীক্ষায় "বিপ্রভিপত্তৌ চ সম্প্রভিপত্তেঃ" এবং "অব্যবস্থাত্মনি ব্যবস্থিভত্তাচচ:ব্যবস্থায়াঃ" (১০,৪) এই স্ত্র দারা এবং পরে "অন্তদন্তস্মাৎ" ইত্যাদি স্ত্র (২.২.০১) এবং "অনিয়মে নিয়মালানিয়ম:" ( ২৷২:৫৫ ) এই স্থতের দারা এই "অনুপল্কিদমা" জাতিরই উদাহরণবিশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাও বরদরাত্ব বলিয়াছেন। স্থতরাং উক্ত মতে এই জাতির পূর্ব্বোক্তরূপেই স্বরূপ ব্যাধ্যা করিতে হইবে। এই মতে পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে প্রতিবাদী নৈয়ায়িক উচ্চারণের পূর্ব্বে অন্ত্ৰপ্ৰতিশতঃ শব্দ নাই, এই কথা বলিলে বাদী মীমাংসক যদি বলেন যে, ঐ ক্ষুপুলব্ধি 奪 নিজের স্বরূপে ভজপে অর্থাৎ অনুপলিকি স্বরূপেই বর্ত্তমান থাকে ? অথবা ভজপে বর্ত্তমান থাকে না ? ইহা বস্তব্য। অনুপল্ধি অসক্ষেপ বর্তমান থাকে না, ইহা বলিলে উহাকে অনুপল্ধিই ৰলা যায় না। কারণ, যাহা স্বস্তরূপে বর্ত্তমান নাই, তাহা কোন পদার্থ ই হয় না। স্কুতরাং উহা অনুপল্জিম্বরূপেই বর্ত্তমান থাকে, ইহাই বলিতে হইবে। কিন্ত তাহা হইলে ঐ জন্পল্জিরও

১। অব তথাপি জ্ঞানং প্রত্যক্ষমিতাত্র কিং প্রমণাং 
 প্রত্যক্ষের। যদস্ত্র 
 প্রত্যক্ষিকাত্র কিং প্রমণাং
 প্রত্যক্ষিকাত্র কিং প্রমণার 
 প্রত্যক্ষিকাত্র কিং প্রক্রিকার 
 প্রক্রিকার 
 প্রক্রিকার 
 প্রক্রিকার 
 প্রক্রিকার 
 প্রক্রিকার 
 পরিকার 
 পর

ক্থনও উপল্কি হর না, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, অমুপল্কিরও উপল্কি হইলে উহার অনুপল্কি-স্বরূপেরই ব্যাবাত হয়। স্থতরাং যাহা সতত অনুপল্কিস্বরূপেই ব্যবস্থিত, তাহাতে সতত অনুপল্জিই আছে, ইহা স্বীকার্য।। কিন্তু তাহা হইলে সেই অনুপল্জিপ্রযুক্ত উহা সতত নিষ্কেরও অভাবরূপ, অর্থাৎ উপদ্ধিস্থরূপ, ইহাও স্বীকার্য্য হওয়ার উহার স্বরূপের ব্যাবাত হয়। স্বতরাং উচ্চারণের পূর্বে শব্দের উপল্কিও দিদ্ধ হওরায় তৎপ্রযুক্ত তথন শব্দের সন্তাও দিদ্ধ হয়। স্তরাং অনুপ্রাক্তি প্রযুক্ত উচ্চারণের পূর্বের শব্দ নাই, ইহা বলা বায় না। উক্ত স্থলে মীমাংসকের এইরূপ প্রভাবস্থান "অনুপল্রিবম।" জাতি। পুর্বোক্ত "তদনুপল্রেরন্থপল্ডাৎ" ইত্যাদি (২৯শ) লক্ষণস্থতেরও উক্তরূপই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। উক্ত স্থকে "তৎ" শব্দের ধারা পূর্ব্বোক্ত স্থলে শব্দুই গ্রহণ করিতে হুইবে এবং "বিপরীত" শব্দের দ্বারা উক্ত স্থলে শব্দের উপলব্ধি বুঝিতে হইবে। তাৎপর্য্যটীকাকারও পূর্ম্বোক্ত জাতিবাদীর অভিমত উক্তরূপ যুক্তি অন্থণারেই জাতিবাদীর মতে অনুস্নিজি নিজের অভাবরূপ অর্থাৎ উপল্জিরণ, ইহা বলিয়াছেন বুঝা যায়। কিন্তু ভাষাকার ঐ ভাবে জাতিবাদীর অভিমতের ব্যাখ্যা না করায় তাৎপর্য্যটীকাকার ভাষ্যব্যাখ্যায় ঐরূপ কথা কেন বলিয়াছেন, তাহা বুঝা যায় না। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ অগ্য ভাবে পূর্ব্বোক্ত জাতিবাদীর যুক্তি ব্যাখ্যা করিয়া, উহার খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, অনুপলব্ধি স্বন্ধরূপে অনুপলব্ধি, এই কথার অর্থ কি 📍 অনুসল্ধি স্বরং অনুসল্ধিরাস, ইহাই অর্থ হইলে তাহা স্বীকার্যা। যদি বল, অনুপলি নিজবিষয়ক অনুপলি নি, ইহাই অর্থ; কিন্ত ইহা বলাই ষায় না। কারণ, অনুপলি নি উপলব্ধির অভাবাত্মক। স্মৃতরাং অভাব পদার্থ হওরায় উহার বিষয় থাকিতে পারে না। জ্ঞানের ভাষ অভাবের কোন বিষয় নাই। অনুগলিকি স্বস্থারূপে অনুগলিকি না হইলে অর্থাৎ নিজ্বিষয়ক অনুপ্লব্ধি না হইলে, উহার অনুপ্লব্ধিত্ব থাকে না, উহার স্বরূপের ব্যাবাত বা বিরোধ হয়, ইহাও বলা যার না। কারণ, ঘট পদার্থের কোন বিষয় না থাকায় উহা নিজবিষয়ক নহে, তাই বলিয়া কি উহা ঘট নহে? তাহাতে কি উহার ঘটস্বরূপের ব্যাবাত হয়? তাহা কথনই হয় না ॥৩১॥

অনুপলিক্রি-সম্প্রকরণ সমাপ্ত ॥১৩॥

# সূত্ৰ। সাধৰ্ষ্যাত্ত্বল্যধৰ্মোপপতেঃ সৰ্বানিত্যত্ব-প্ৰসঙ্গাদনিত্যসমঃ॥৩২॥৪৯৩॥

অনুবাদ। সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত ( সাধ্যধর্ম্মী ও দৃষ্টান্ত পদার্থের ) তুল্য ধর্ম্মের সিদ্ধি-বশতঃ সমস্ত পদার্থের অনিত্যবের আপত্তি প্রকাশ করিয়া প্রত্যবস্থান (২২) অনিত্যসম প্রতিষেধ।

ভাষ্য। অনিত্যেন ঘটেন সাধৰ্ক্ষ্যাদনিত্যঃ শব্দ ইভি ব্ৰুবতোহস্তি

ঘটেনানিত্যেন সর্বভাবানাং সাধর্ম্মামিতি সর্বব্যানিত্যত্বমনিষ্ঠং সম্পদ্যতে, সোহয়মনিত্যত্বেন প্রত্যবস্থানাদ্**নিত্যসম** ইতি।

অনুবাদ। অনিত্য ঘটের সহিত সাধর্ম্ম্য প্রযুক্ত শব্দ অনিত্য, ইহা যিনি বলেন, তাঁহার অনিত্য ঘটের সহিত সমস্ত পদার্থের সাধর্ম্ম্য আছে, এ জন্ম সমস্ত পদার্থের অনিষ্ট অর্থাৎ তাঁহার অস্বীকৃত অনিত্যত্ব সম্পন্ন হয় অর্থাৎ সমস্ত পদার্থেরই অনিত্যত্বের আপত্তি হয়। অনিত্যত্বপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থানবশতঃ সেই ইহা (২২) "অনিত্যসম" প্রতিষেধ।

টিপ্রনী। মহর্ষি ক্রমান্ত্রদারে এই স্থ.তার দ্বারা "অনিতাদম" প্রতিষেধের লক্ষণ বলিয়াছেন। ভাষাকার পূর্ব্বোক্ত "শন্দোহনিতাঃ প্রবন্ধ জন্মতার বটবৎ" এইরূপ প্রয়োগস্থলেই ইহার উদাহরণ প্রদর্শন দায়া সূত্রার্থ ব্যক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ কোন বাদী ঐক্লপ প্রয়োগ করিয়া ঘট ও শক্ষের প্রযন্ত্রজন্ম সাধর্ম্যপ্রযুক্ত অর্থাৎ ঐ সাধর্ম্যক্রণ হেতুর দ্বারা ঘটের ন্যায় শব্দে অনিতাত্ত পক্ষের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, ঘটের সহিত প্রযত্নজন্তত্বরূপ সাধর্ম্মপ্রযুক্ত যদি শকে তুলাধর্ম অর্থাৎ অনিভাত্তের উপপত্তি বা সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে সমস্ত পদার্থেরই অনিভাত্ত সিদ্ধ হউক ? কারণ, অনিতা ঘটের দহিত সমস্ত পদার্থেরই সপ্তা প্রভৃতি সাধর্ম্য আছে। স্মৃতরাং বটের স্তায় সমস্ত পদার্থেইে অনিভাত্ব কেন সিদ্ধ হইবে না 📍 কিন্তু সকল পদার্থের অনিভাত্ত পূর্ব্বোক্ত বাদীর অনিষ্ট অর্থাৎ অস্বীকৃত। স্থতরাং তিনি প্রতিবাদীর ঐ আপত্তিকে ইষ্টাপত্তি বলিতে পারিবেন না। উক্ত স্থলে প্রতিবাদী সকল পদার্থের অনিতাত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ উহার আপদ্ভি প্রকাশ করিয়া, উক্তরূপ প্রতাবস্থান করায় ইহার নাম অনিতাসম প্রতিষেধ। ভাষাকারের এই ব্যাখ্যার দারা বুঝা যায় যে, তাঁহার মতে সমস্ত পদার্থের অনিভাত্মপত্তি স্থলেই "অনিভাস্ম" প্রতিষেধ হয়। স্থতে মহর্ষির "সর্কানিভাত্বপ্রদশ্বং" এইরূপ উক্তির দারাও তাহাই বুঝা যায়। বার্ত্তিককার উদ্দোতকরেরও ইহাই মত বুঝা যায়। কারণ, পুর্বোক্ত "অবিশেষস্মা" জাতি হইতে এই "অনিতাস্মা" জাতির ভেদ কিলপে হয় ? এতছন্তরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, "অবিশেষসমা" জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী সামাগ্রতঃ সকল পদার্থের অবিশেষের আপত্তি প্রকাশ করেন, কিন্তু এই "অনিতাদমা" জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী বিশেষ করিয়া দকল পদার্থের অনিতাত্ত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন। স্নতরাং ভেদ আছে।

কিন্ত মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য সৃক্ষ বিচার করিয়া বলিয়াছেন যে, এই স্ত্রে সাধর্ম্ম শব্দটী উপলক্ষণ। উহার দ্বারা বৈধর্ম্মাও বিবক্ষিত। এবং স্ত্রে মহর্ষির "সর্বানিতাত্ব-প্রস্থাবাক" এই বাক্যও প্রদর্শন মাত্র। অর্থাৎ যেখানে কোন পদার্থে অনিতাত্বই সাধ্যধর্ম, সেই স্থল বাহণ করিয়াই মহর্ষি উদাহরণ প্রদর্শনার্থ ঐক্যপ বাক্য বলিয়াছেন। উহার দ্বারা সকল পদার্থের সাধ্যধর্মবন্ধ প্রসক্ষই মহর্ষির বিবক্ষিত। "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজ ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, মহর্ষি তাঁহায় ঐক্যপ অভিপ্রায় স্থচনার জন্মই সূর্বের বলিয়াছেন,—

"তুলাধর্মোপপত্তে:"। কেবল অনিতাত্তধর্মাই মহর্ষির বিবক্ষিত হইলে তিনি "অনিতাত্ত্বাপপত্তে:" এই কথাই বলিতেন। স্থতরাং "তুলাধর্ম" শক্তের দারা বাদার দুষ্টান্তের দহিত তাঁহার দাধাধর্মীর তুলাধর্ম দাধ্যধর্মবন্তই মহর্বির বিবক্ষিত বুঝা যায়। তাহা হইলে স্ত্রার্থ বুঝা যায় যে, বাদী কোন সাধৰ্ম্য অথবা বৈধৰ্ম্মক্সপ হেতুর দারা কোন ধর্ম্মীতে তাঁহার সাধ্যধর্মের সংস্থাপন করিলে প্রতি-বাদী যদি বলেন যে, ভোমার কথিত এই দাধর্ম্ম। অথবা বৈধর্ম্মাপ্রযুক্ত যদি ভোমার দাধ্যধর্ম্মতে ভোষার দৃষ্টান্তের তুলাধর্ম অর্থাং তোমার অভিনত সাধাধর্ম বিদ্ধ হয়, তাহা হইলে তোমার ঐ দৃষ্টাস্কের কোন সাধর্ম। অথবা বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত দকল পদার্থই ভোমার ঐ সাধ্যধর্ম্মবিশিষ্ট হউক 📍 এইরূপ আপত্তি প্রকাশ করিয়া যে প্রতাবস্থান, তাহাকে বলে "অনিতাসম," জাতি। উক্ত মতে কোন বাদী "পর্বতো বহ্নিমান ধুমাৎ যথা মহানদং" এইরূপ প্রয়োগ করিলেও প্রতিবাদী যদি বলেন যে. মহানদের সহিত সমস্ত পদার্থেরই সভা বা প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি সাধর্ম্য থাকায় তৎ প্রযুক্ত সমস্ত পদার্থই মহানসের স্থায় বহ্নিমান হউক ? এইরূপ উত্তরও "অনিতাসমা" জাতি। ভাব্যকার প্রভৃতির ব্যাখ্যানু-সারে উক্তরণ উত্তর জাত্যুত্তর হইতে পারে না অথবা অন্ত জাতি স্বীকার করিতে হয়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ইহাই বলিয়া প্রাচীন ব্যাখ্যার খণ্ডন করিয়াছেন। উক্ত মতে "মনিতাদ্য।" জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী সমস্ত পদার্থেই বাদীর সাধ্যধর্মবন্তার আপত্তি প্রকাশ করিয়া, সমস্ত বিপক্ষেরও সপক্ষত্বাপত্তি সমর্থন করেন, উহাই তাঁহার উদ্দেশ্ত। কিন্তু "অবিশেষসম।" জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদীর ঐরূপ উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য্য নহে। স্বতরাং ঐ উভয় জাতির ভেদ আছে ৷৷০২৷৷

ভাষ্য। অস্ফোত্রং।

অমুবাদ। এই "অনিত্যসম" প্রতিষেধের উত্তর।

#### সূত্র। সাধর্ম্যাদসিদ্ধেঃ প্রতিষেধাসিদ্ধিঃ প্রতিষেধ্যসাধর্ম্যাৎ ॥৩৩॥৪৯৪॥

অনুবাদ। সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত অসিদ্ধি হইলে তৎপ্রযুক্ত "প্রতিষেধে"র অর্থাৎ প্রতিবাদীর প্রতিষেধক বাক্যেরও সিদ্ধি হয় না, যেহেতু প্রতিষেধ্য বাক্য অর্থাৎ প্রতিবাদীর প্রতিষেধ্য বাদীর স্বপক্ষস্থাপক বাক্যের সহিত (তাহার প্রতিষেধক বাক্যের) সাধর্ম্ম্য আছে।

ভাষ্য। প্রতিজ্ঞান্যবয়বযুক্তং বাক্যং পক্ষনিবর্ত্তকং প্রতিপক্ষলকণং প্রতিষেধঃ। তম্ম পক্ষেণ প্রতিষেধ্যেন সাধর্ম্ম্যং প্রতিজ্ঞাদিযোগঃ। তদ্-যদ্যনিত্যসাধর্ম্ম্যাদনিত্যস্বস্থাসিদ্ধিঃ, সাধর্ম্ম্যাদসিদ্ধেঃ প্রতিষেধস্যাপ্যদিদ্ধিঃ, প্রতিষেধ্যেন সাধর্ম্ম্যাদিতি। অনুবাদ। পক্ষনিষেধক প্রতিপক্ষলকণ প্রতিজ্ঞাদি অবয়বযুক্ত বাক্য "প্রতিষেধ", অর্থাৎ প্রতিবাদীর উক্তরূপ বাক্যই সূত্রোক্ত "প্রতিষেধ" শব্দের অর্থ। প্রতিষেধ্য পক্ষের সহিত অর্থাৎ বাদীর নিজপক্ষস্থাপক বাক্যের সহিত তাঁহার সাধর্ম্ম্য প্রতিজ্ঞাদি অবয়বযুক্তর। তাহা হইলে যদি অনিত্য পদার্থের সাধর্ম্ম্য প্রযুক্ত অনিত্যত্বের সিদ্ধি না হয়—সাধর্ম্ম্য প্রযুক্ত অসিদ্ধিবশতঃ প্রতিষেধক বাক্যেরও সিদ্ধি হয় না,—যেহেতু প্রতিষেধ্য বাক্যের সহিত (উহার) সাধর্ম্ম্য আছে।

টিপ্লনী। পূর্ব্বস্থ্রোক্ত "অনিভাদম" প্রতিষেধের উত্তর বলিতে প্রথমে মহর্ষি এই স্থত্রের দ্বারা বলিয়াছেন,—"প্রতিষেধাদিদ্ধিঃ"। অর্থাৎ প্রতিবাদী পূর্ব্বোক্তরূপ উত্তর করিলে তাঁহার প্রতি-ষেধক বাক্যেরও দিদ্ধি হয় না। যে বাক্যের দ্বারা প্রতিবাদী বাদীর পক্ষস্থাপক বাক্যের প্রতি-ষেধ করেন, এই অর্থে প্রতিবাদীর দেই বাকাই স্থত্তে "প্রতিষেধ" শব্দের দারা গৃহীত হইয়াছে। ভাষ্যকার প্রথমেই উহার ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, পক্ষের নিবর্ত্তক অর্থাৎ বাদীর স্বপক্ষস্থাপক বাক্যের নিষেধক প্রতিজ্ঞাদি অবয়বযুক্ত যে বাকা, তাহাই স্থঞোক্ত "প্রতিষেধ"। উহাকে "প্রতিপক্ষ"ও বলে, তাই বলিয়াছেন—"প্রতিপক্ষলক্ষণং"। প্রতিবাদী বাদীয় নিজপক্ষস্থাপক ষে বাক্যকে প্রতিষেধ করেন, উহাই তাঁহার প্রতিষেধ্য বাক্য। উহা বাদীর পক্ষস্থাপক বলিয়া "পক্ষ" নামেও কথিত হয়। তাই ভাষাকার বলিয়াছেন,—"পক্ষেণ প্রতিষেধ্যেন"। ভাষাকারের মতে ম্বতে "প্রতিষেধ্য" শব্দের দারা প্রতিবাদীর প্রতিষেধ্য বাদীর ঐ বাকাই গৃহীত হইয়াছে। জয়ন্ত ভট্টও উহা স্পষ্ট বলিয়াছেন। প্রতিবাদী বানীর ঐ বাক্যের প্রতিষেধ করিতে অর্থাৎ অসাধকত্ব সাধন করিতে পরে বলেন যে, তোমার এই বাক্য অসাধক অর্থাৎ বিবক্ষিত অর্থের প্রতিপাদক নহে; যেহেতু উহাতে অসাধকের সাধর্ম্ম আছে ইত্যাদি। অর্পাৎ প্রতিবাদী উক্তরূপে পরে প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের প্রয়োগ করিয়াই বাদীর ঐ বাকোর প্রতিষেধ করেন এবং তাহাই করিতে হইবে। নচেৎ প্রতিবাদীর অন্ত কোন কথায় মধ্যস্থগণ উহা স্বীকার করিবেন না। ফলকথা, উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর ঐক্লপ বাক্টাই তাঁহার প্রতিষেধক বাক্য। বাদীর স্থপক্ষস্থাপক বাক্য ধেমন প্রতিজ্ঞাদি অবয়বযুক্ত, তদ্রপ প্রতিবাদীর ঐ প্রতিষেধক বাকাও প্রতিজ্ঞাদি অবয়বযুক্ত। স্থতরাং প্রতিষেধ্য বাক্য অর্থাৎ বাদীর বাক্যের সহিত প্রতিবাদীর ঐ প্রতিষেধক বাক্যের প্রতিজ্ঞাদি অবয়বযুক্তত্বরূপ সাধর্ম্মা আছে। তাহা হইলেও প্রতিবানীর ঐ প্রতিষেধক বাক্যের কেন দিদ্ধি হয় না ? মংৰ্ষি ইহা সমৰ্থন করিতে প্রথমে বলিয়াছেন,—"দাধর্ম্ম্যাদদিদ্ধে:"। অর্থাৎ বে হেতু উক্ত প্রতিবাদীর মতে সাধর্ম্মপ্রযুক্ত সাধ্যদিদ্ধি হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, পুর্ব্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী অনিত্য পটের সহিত সকল পদার্থেরই সন্তাদি কোন সাধর্ম্ম আছে বলিয়া, সকল পদার্থই ঘটের ভায় অনিতা হউক ? এইরূপ আপত্তি প্রকাশ করায় তাঁহার বক্তব্য বুঝা যায় যে, ঘটের সহিত সাধর্ম্মাপ্রযুক্ত শব্দে অনিতাত্ব সাধ্যের সিদ্ধি হয় না। কারণ, তাহা হইলে সকল পদার্থেরই অনিভাত্ব স্বীকার করিতে হয়। মহর্ষি প্রথমে "দাধর্ম্মাদদিদ্ধেঃ" এই বাক্যের দ্বারা প্রতিবাদীর

ঐ বক্তব্য বা অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত প্রতিবাদী ঐরপ বলিলে তাঁহার প্রতিষেধক বাক্যের ও সিদ্ধি হয় না, ইহাও তাঁহার স্বীকার্য্য। কারণ, তাঁহার নিজ মতাত্ম-সারে তিনি অসাধকের সাধর্ম্যপ্রযুক্তও অসাধকত সিদ্ধ করিতে পারেন না। কারণ, তাঁহার মতে সাধর্ম্মপ্রযুক্ত কোন সাধ্যসিদ্ধি হয় না। প্রতিবাদী অবশুই বলিবেন যে, যে স্থলে আমার প্রব্যেক্তরূপ কোন অনিষ্টাপত্তি হয়, দেই স্থলেই আমি সাধর্ম্মপ্রযুক্ত সাধাদিদ্ধি স্বীকার করি না। কারণ, এক্রপ স্থলে তাহা করা যায় না। কিন্তু যে স্থলে কোন অনিষ্টাপত্তি হয় না, সেই স্থলে কেন উহা স্বীকার করিব না ? এ জন্ম মহর্ষি পরে চরম হেতু বলিয়াছেন, "প্রতিষেধ্যদাংশ্মাৎ"। অর্থাৎ তুলাভাবে প্রতিবাদীর প্রতিবেধক বাকোও অসাধকত্বের আপত্তি হয়। কারণ, প্রতিষেধ্য বাক্যের সহিত উহার সাধর্ম্ম্য আছে। তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত স্থলে তুল্যভাবে বাদীও বলিতে পারেন যে, তোমার এই প্রতিষেধক বাক্যও অসাধক হউক ? যদি অসাধকের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত আমার বাক্য অসাধক হয়, তাহা হইলে আমার বাক্যের ক্সায় তোমার বাক্যও কেন অসাধক হইবে না 📍 কারণ, তোমার মতে আমার বাক্য অসাধক এবং আমার বাক্যের সহিত তোমার বাক্যের প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব-যুক্তত্বরূপ সাধর্ম্মাও আছে। অতএব তোমার স্থায় মামিও এরূপ আপত্তি সমর্থন করিতে পারি। কিন্তু ঐ আপত্তি তোমার ইষ্ট নহে। অত এব তোমার বাক্যেও উক্তরূপ আপত্তিবশতঃ অসাধকের সাধর্ম্মপ্রযুক্ত আমার বাক্যেও অসাধকত্ব দিন্ধ হয় না—ইহা তোমার অবশু স্বীকার্য্য। তাহা হইলে তোমার ঐ প্রতিষেধকবাক্যেরও দিদ্ধি হয় না। অর্থাৎ তুমি ঐ বাক্যের দ্বারা আমার বাক্যের প্রতিষেধ করিতে পার না, ইহাও ভোমার স্বীকার্য্য। অত এব স্বব্যাগাতকত্ববশতঃ ভোমার ঐ উত্তর জাত্যুত্তর, ইহা স্বীকার্য্য। মৃদ্রিত তাৎপর্য্যটীকা ও "গ্রায়স্থগ্রোদ্ধার" প্রভৃতি কোন কোন পুস্তকে উদ্ধৃত স্তর্শেষে "প্রতিষেধাসামর্থাচ্চ" এইরূপ পাঠ দেখা বায়। কিন্তু "গ্রায়বার্ত্তিক", "স্থায়স্চীনিবন্ধ" ও "স্থায়মঞ্জী" প্রভৃতি প্রস্থে উদ্ধৃত স্ত্রপাঠে "চ" শব্দ নাই **েওঃ** 

# সূত্র। দৃষ্টান্তে চ সাধ্যসাধনভাবেন প্রজ্ঞাতস্থ ধর্মস্থ হেতুত্বাক্তম্য চোভয়থাভাবান্নাবিশেষঃ ॥৩৪॥৪৯৫॥

অনুবাদ। এবং দৃষ্টান্ত পদার্থে সাধ্যধর্মের সাধনত্বরূপে প্রজ্ঞাত ধর্মের হেতুত্ববশতঃ এবং সেই ধর্মের (হেতুর) উভয় প্রকারে সত্যবশতঃ অবিশেষ নাই।
[ অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত স্থলে বাদীর গৃহীত সাধর্ম্ম্য হেতু প্রযত্নজন্মত্ব হইতে প্রতিবাদীর
অভিমত সন্তা প্রভৃতি সাধ্যধর্ম্ম্যের বিশেষ আছে। কারণ, উহা সমস্ত পদার্থের
অনিত্যত্ব সাধনে কোন প্রকার হেতুই হয় না, উহা অনিত্যত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট্যই
নহে।

ভাষ্য। দৃষ্টান্তে যং খলু ধর্ম্মঃ সাধ্যসাধনভাবেন প্রজ্ঞায়তে, স হেতু-বেনাভিধীয়তে। স চোভয়থা ভবতি, কেনচিৎ সমানঃ কুতশ্চিদ্বিশিষ্টঃ। সামান্তাৎ সাধর্ম্মঃ বিশেষাচ্চ বৈধর্ম্মঃ। এবং সাধর্ম্ম্যবিশেষো হেতু-র্নাবিশেষণ সাধর্ম্ম্যমাত্রং বৈধর্ম্ম্যমাত্রং বা। সাধর্ম্ম্যমাত্রং বৈধর্ম্ম্যমাত্রগাল্লাত্য ভবানাহ সাধর্ম্মাজ লাধর্ম্মোপপত্তেঃ সর্বানিত্যত্বপ্রসঙ্গাদনিত্য-সম ইতি, এতদযুক্তমিতি। অবিশেষসমপ্রতিষেধে চ যত্নক্তং তদপি বেদিতব্যম্।

অনুবাদ। যে ধর্ম্ম দৃষ্টান্ত পদার্থে সাধ্যসাধন ভাবে অর্থাৎ ব্যাপ্তিনিশ্চয়বশতঃ সাধ্যধর্মের ব্যাপ্যত্বরূপে প্রজ্ঞাত হয়, সেই ধর্ম্ম হেতৃত্বরূপে কথিত হয় অর্থাৎ
ঐরপ ধর্ম্মবিশেষকেই হেতু বলে। সেই ধর্ম্ম অর্থাৎ হেতু, উভয় প্রকারে হয়।
(১) কোন পদার্থের সহিত সমান, (২) কোন পদার্থ হইতে বিশিষ্ট। সমানতাপ্রযুক্ত সাধর্ম্মা, এবং বিশেষপ্রযুক্ত বৈধর্ম্মা। (অর্থাৎ সাধর্ম্মা হেতু ও বৈধর্ম্মা
হেতু নামে হেতু উভয় প্রকার হয়) এইরূপ অর্থাৎ পূর্বেরাক্তরূপ হেতুলক্ষণাক্রান্ত
সাধর্ম্মা বিশেষ হেতু হয়, অবিশেষে সাধর্ম্মামাত্র অথবা বৈধর্ম্মামাত্র হেতু হয় না।
সাধর্ম্মামাত্র এবং বৈধর্ম্মামাত্রকে আশ্রয় করিয়া আপনি "সাধর্ম্মাপ্রযুক্ত তুল্যধর্ম্মের
উপপত্তিবশতঃ সকল পদার্থের অনিত্যত্বের আপত্তিপ্রযুক্ত অনিত্যসম", ইহা অর্থাৎ
মহর্ষি গোতমের ঐ স্ত্রোক্ত উত্তর বলিতেছেন, ইহা অ্যুক্ত। এবং "অবিশেষসম"
প্রতিষধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাও বুঝিবে অর্থাৎ উক্ত প্রতিষধের যে উত্তর
কথিত হইয়াছে, তাহাও এখানে উত্তর বলিয়া বুঝিতে হইবে।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বস্থের নারা "অনিতাসমা" জাতির সাধারণ ছইত্বমূল স্থব্যাবাতকত্ব প্রদর্শন করিয়া, পরে এই স্ত্রের নারা উহার অসাধারণ তুইত্বমূল যুক্তাঙ্গহানিও প্রদর্শন করিয়াছেন। মহর্ষির বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত "অনিতাসমা" জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী যে সকল পদার্থের সভা প্রভৃতি সাধর্ম্মা গ্রহণ করিয়া, তদ্বারা সকল পদার্থের অনিতাত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন, ঐ সাধর্ম্মা অনিতাত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সাধর্ম্মা নহে, উহা সাধর্ম্মানত্র। স্কৃতরাং উহা অনিতাত্বের সাধক হেতৃই হয় না। কারণ, উহাতে প্রকৃত হেতৃর যুক্ত অঙ্গ যে ব্যাপ্তি, তাহা নাই। কিন্তু উক্ত স্থলে বাদী যে, শব্দে অনিতাত্ব সাধন করিতে প্রয়ত্তক্তর্ভব্দেশ সাধর্মাকে হেতৃ বলিয়াছেন, উহাতে অনিতাত্বের বাাপ্তি থাকার উহা অনিতাত্বের সাধক হেতৃ হয়। মহর্ষি ইহাই সমর্থন করিতে প্রকৃত হেতৃর স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে ধর্ম্ম দৃষ্টাস্ত পদার্থে সাধ্যের সাধন ভাবে অর্থাৎ ব্যাপ্যত্বরূপে ধ্যার্থর্মণে জ্ঞাত হয়, তাহাই হেতু। যেমন "শব্দোহনিতাঃ" এইরূপ অনুমানে প্রয়ত্বক্তক্তব্য ।

ঐ স্থলে দৃষ্টাস্ত পদার্থ ঘটাদিতে ঐ প্রযত্নজন্মত্ব সাধাধর্ম অনিত্যত্বের সাধন ধর্মাৎ ব্যাপ্য বলিয়া যথার্থক্সপে জ্ঞাত। কারণ, ঘটাদি পদার্থে প্রয়ত্মজন্তত্ব আছে এবং অনিভাত্বও আছে, ইহা বুঝা ষায় এবং কোন নিতা পদার্থে প্রয়ত্ত্বজন্ত আছে, ইহা কখনই বুঝা যায় না। স্থতরাং ব্যভিচারজ্ঞান না থাকায় ঘটাদি দুষ্টান্ত পদার্থে সহচার জ্ঞানজন্ম প্রযন্ত্রজন্মত যে, অনিত্যত্বের দাধন বা ব্যাপ্য, এইরাপ নিশ্চয় হয়—উহার নাম অব্যুব্যাপ্তিনিশ্চয়। এইরাপ ঐ স্থলে যে সমস্ত পদার্থ অনিতা নহে অর্থাৎ নিতা, দে সমস্ত পদার্থ প্রয়ত্মজন্ত নহে—যেমন আকাশ, এইরূপে বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টাস্ত দারাও ঐ হেতু যে অনিতাত্বের ব্যাপ্য, এইরূপ নিশ্চয় হয়। উহার নাম ব্যতিরেক ব্যাপ্তিনিশ্চয়। তাই মহর্ষি পরে বলিয়াছেন যে, সেই হেতু উভয় প্রকারে হয়। ভাষ্যকারের মতে উক্ত স্থলে ঘটাদি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে ঐ প্রযত্নজন্তত্ব হেতু সাধর্ম্মা হেতু। কারণ, উহা শব্দ ঘটাদির সমান ধর্ম বলিয়া জ্ঞাত হয়। এবং আকাশাদি কোন নিত্য পদার্থকে দৃষ্টাস্করণে গ্রহণ করিলে দেখানে ঐ হেতুই বৈধর্ম্মা হেতু। ভাষ্যকারের মতে বে ঐ একই হেতু দৃষ্টান্তভেদে পূর্ব্বোক্ত উভয় প্রকারে সাধর্ম্মা হেতু এবং বৈধর্ম্মা হেতু হয় এবং এ স্থলে হেতুবাক্যও সাধৰ্ম্য হেতু ও বৈধৰ্ম্য হেতু নামে দ্বিবিধ হয়, ইহা প্ৰথম অধ্যান্তে অবয়ব-প্রকরণে ভাষাকারের ব্যাখ্যার দারা বুঝা যায় (প্রথম খণ্ড, ২৪৮-৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। উদ্যোতকর প্রভৃতি ভাষ্যকারের উক্ত মত গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু এখানে এই স্থান্তর দারা ভাষ্যকারের উক্ত মত যে, মহর্ষি গোতমেরও দল্মত, ইহাও দমর্থন করা যায়। মহর্ষি বলিয়াছেন, সেই হেতু উভয় প্রকারে হয়। ভাষাকার উহা ব্ঝাইতে বলিয়াছেন যে, কোন পদার্থের সহিত সমান এবং কোন পদার্থ হইতে বিশিষ্ট অর্থাৎ ব্যাবৃত্ত। যেমন শব্দে পূর্ব্বোক্ত প্রযুত্তজন্ত রেকু ঘটের সহিত সমান, এবং আকাশ হইতে ব্যাবৃত্ত। যে ধর্ম যাহাতে নাই, সেই ধর্মকে সেই পদার্থ হইতে ব্যাবৃত্ত ধর্ম বলে, এবং উহাকেই সেই পদার্থের বৈধর্ম্য বলে। প্রশস্তপাদ-ভাষ্যের "স্থৃক্তি" টীকার প্রারম্ভে সাধর্ম্ম ও বৈধর্ম্মের স্বরূপ ব্যাখ্যায় নব্য নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালক্কার ইতরব্যাবৃত্ত ধর্মকেই বৈধর্ম্মা বলিয়াছেন। এ ইতরব্যাবৃত্তত্বরূপ বিশেষ-বশত:ই সেই ধর্ম ইতরের বৈধর্ম্মা হয়। ভাষাকার ঐ তাৎপর্যোই বনিয়াছেন, "বিশেষাচ্চ বৈধর্ম্মাং"। ফলকথা, পূর্ব্বোক্ত যে সাধর্ম্মাবিশেষ অর্থাৎ সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট যে সাধর্ম্মাবিশেষ, তাহাই হেতু এবং উহা কোন পদার্থের বৈধর্ম্মা হইলেও উহা হেতু হয়, কিন্তু সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তিশৃত্ত সাধর্ম্মা মাত্র অথবা বৈধর্ম্মা মাত্র হেতু নহে। ভাষাকার পরে ইহা বলিয়া, পূর্ব্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী বে, দকল পদার্থের দাধর্ম্মা দত্তা ও প্রমেম্বাদি ধর্মকে গ্রহণ করিয়া দকল পদার্থের অনিতাত্মাপত্তি সমর্থন করেন, ঐ সাধর্ম্মা যে অনিতাত্ব সাধনে কোন প্রকার হেতুই হয় না, ইহাই প্রকাশ করিরাছেন। তাই ভাষ্যকার পরে উহাই ব্যক্ত করিতে উক্ত স্থলে প্রতিবাদীকে লক্ষ্য করিয়া বাদীর বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, আপনি কেবল দাধর্ম্মা ও কেবল বৈধর্ম্মা অর্থাৎ অনিতাত্ত্বের ব্যাপ্তিশৃত্য সাধর্ম্য বা বৈধর্ম্মানত গ্রহণ করিয়া মহর্ষি গোতমের "সাধর্ম্মান্ত্রলাধর্ম্মোপা-পতে:" ইত্যাদি (৩২শ) সূত্রোক্ত জাত্যুত্তর বলিতেছেন, ইহা অযুক্ত। এখানে ভাষ্যকারের

এই কথার মহর্ষির ঐ স্থাঞ্জে "সাধর্ম্ম)" শব্দের দ্বারা যে বৈধর্মাণ্ড প্রহণ করিতে হইবে, অর্থাৎ কোন বৈধন্মামাত্র প্রহণ করিয়াও যে প্রতিবাদী উক্ত জাতির প্রয়োগ করিতে পারেন, ইহা ভাষাকারেরও সম্মত বুঝা ধার। পুর্ব্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী বলিতে পারেন যে, আমি ত কোন সাধর্ম্ম মাত্র গ্রহণ করিয়া তদবারা সকল পদার্থের অনিতাত্ত সাধন করিতেছি না। কিন্ত ঘটের সাধর্ম্ম প্রযন্ত্রজন্তক আছে বলিয়া ঘটের ন্যায় শব্দ অনিতা, ইহা বলিলে ঘটের সহিত স্তাদি সাধর্মাপ্রযুক্ত সকল পদার্থের অনিতাত্বাপত্তি হয়। স্কুতরাং ঘটের সাধর্ম্মপ্রযুক্ত শব্দে অনিতাত্ত দিদ্ধ হইতে পারে না, ইহাই আমার বক্তবা। মহর্ষি এই জন্ম সূত্রশেষে বলিয়াছেন যে, অবিশেষ নাই। অর্থাৎ উক্ত স্থলে বাদীর গৃহীত সাধর্ম্ম্য প্রয়ত্ত্বজন্তত্ব এবং প্রতিবাদীর গৃহীত সাধর্ম্ম্য সন্তাদিতে বিশেষ আছে। বাদীর গৃহীত ঐ সাধৰ্ম্মা অনিতাত্মের বাাপ্তিবিশিষ্ট বদিয়া উহা বিশেষ হেতু। স্বতরাং উহার হারা শব্দে অনিতাত্ব অবশ্রুই দিদ্ধ হইবে। কিন্তু সন্তাদি সাধর্ম্ম ঐক্সপ না হওয়ায় উহা অনিতাত্ত্বের সাধক হয় না। স্থতরাং প্রতিবাদীর ঐ আপত্তি সমর্থনে তাঁহার কোন প্রমাণই নাই। প্রমাণ ব্যতীত তিনি ঐক্বপ আপত্তি সমর্থন করিতেই পারেন না। তিনি যদি পরে বাধ্য হইয়া আবার সন্তাদি সাধর্ম্মাকেই হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া, উহা দ্বারা সকল পদার্থের অনিতাত্বের সাধন করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে আবার বলিব, উহা অনিতাত্ব সাধনে কোন প্রকার হেতুই হয় না। উহা সাধর্ম্মা হেতুও নহে, বৈধর্ম্মা হেতুও নহে। পরস্তু সকল পদার্থের অনিতাত্ব সাধন করিতে গেলে প্রতিবাদী কোন উদাহরণ প্রদর্শন করিতে পারিবেন না। কারণ, সমস্ত পদার্থই তাঁহার প্রতিজ্ঞার্থ। পরন্ত সকল পদার্থের অনিতাত সাধন করিলে শব্দের অনিতাম্ব স্বীকৃতই হইবে । স্থতরাং প্রতিবাদী আরু উহার প্রতিষেধ করিতেও পারিবেন না। পূর্ব্বোক্ত "অবিশেষসমা" জাতির উত্তরস্ত্তের ভাষ্যে ভাষ্যকার এই যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহাও এখানে এই "অনিতাসমা" জাতির উত্তর বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার নিজেও পরে এখানে তাহাও বলিয়াছেন 1081

অনিত্যসম-প্রকরণ সমাপ্র ॥১ ৪॥

## সূত্র। নিত্যমনিত্যভাবাদনিত্যে নিত্যত্বোপ-পত্তেনিত্যসমঃ॥৩৫॥৪৯৬॥

অনুবাদ। নিত্য অর্থাৎ সর্বদো অনিত্যত্ববশতঃ অনিত্য পদার্থে নিত্যত্বের সত্তাপ্রযুক্ত প্রভাবস্থান (২৩) নিত্যসম প্রতিষেধ।

ভাষ্য। অনিত্যঃ শব্দ ইতি প্রতিজ্ঞায়তে। তদনিত্যত্বং কিং শব্দে নিত্যমথানিত্যং ? যদি তাবৎ সর্ব্বদা ভবতি, ধর্মস্থ সদাভাবাদ্ধন্মিণোহপি সদাভাব ইতি নিত্যঃ শব্দ ইতি। অথ ন সর্বাদা ভবতি, অনিত্যত্বস্থাভাবা-মিত্যঃ শব্দঃ। এবং নিত্যত্বেন প্রত্যবস্থানা নিত্যসমঃ।

অনুবাদ। শব্দ অনিত্য, ইহা প্রতিজ্ঞাত হইতেছে। সেই অনিত্যত্ব কি শব্দে নিত্য অথবা অনিত্য ? অর্থাৎ সেই অনিত্যত্ব কি শব্দে সর্ব্রদা থাকে অথবা সর্ব্রদা থাকে না ? যদি সর্ব্রদা থাকে, ধর্ম্মের সর্ব্রদা সত্তাবশতঃ ধর্ম্মীরও অর্থাৎ শব্দেরও সর্ব্রদা সত্তা স্বীকার্য্য, এ জন্ম শব্দ নিত্য। আর যদি সর্ব্রদা না থাকে অর্থাৎ কোন সময়ে শব্দে অনিত্যত্ব না থাকে, তাহা হইলে অনিত্যত্বের অভাববশতঃ শব্দ নিত্য, (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত উভয় পক্ষেই শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার্য্য) নিত্যত্বপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থানবশতঃ (২০) নিত্যসম্য প্রতিষ্ধে।

টিপ্লনী। ক্রমানুসারে এই স্থাত্তের দারা "নিভাসম" প্রভিষেধের লক্ষণ কথিত হইয়াছে। পূর্ববং এই ফুত্রেও "প্রতাবস্থানং" এই পদের অন্তবৃত্তি বা অধ্যাহার মহর্ষির অভিপ্রেত ! ভাষা-কার তাঁহার পূর্ব্বোক্ত স্থলেই ইহার উদাহরণ প্রদর্শন দ্বারা স্থ্রার্থ ব্যক্ত করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই বে, কোন বাদী "শন্দোহনিতাঃ" এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য প্রয়োগ করিয়া শন্দে অনিতাত্ব সংস্থাপন ক্রিলে প্রতিবাদী যদি বদেন যে, তোমার প্রতিজ্ঞার্থ যে, শদের অনিতাত্ব, তাহা কি শদে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে ? অথবা দর্ম্বদা বর্ত্তমান থাকে না ? যদি বল, দর্ম্বদাই বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে ধর্ম্মী শব্দও দর্বনা বর্ত্তমান থাকে, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, ধর্ম্মী না থাকিলে আশ্রয়ের অভাবে ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। স্কুতরাং শব্দের সর্বাদা সন্তা স্বীকার্য্য হওয়ায় শব্দ নিতা, ইহাই স্বীকার্য্য। আর যদি বল, অনিতাত্ব সর্বাদা শব্দে বর্ত্তমান থাকে না, তাহা হইলেও শব্দ নিতা, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, যে সময়ে শব্দে অনিভাত্ব নাই, তথন তাহাতে নিভাত্বই আছে। কারণ, অনিভাত্বের অভাবই নিতাত্ব। উক্তরূপে নিতাত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ শব্দে নিতাত্ব দমর্থন করিয়া প্রতাবস্থান করায় উহাকে বলে "নিতাদম" প্রতিষেধ। পূর্ব্বোক্ত উভয় পক্ষেই শব্দের নিতাত্ব স্বীকার্য্য হইলে আর তাহাতে ব্দনিতান্তের সাধন করা যায় না, ইহাই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর বক্তব্য। স্থতরাং বাদীর উক্ত অন্তমানে বাধ অথবা সংপ্রতি-পক্ষদোষের উদ্ভাবনই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। তাই বুত্তিকার প্রভৃতি এই জাতিকে বলিয়াছেন,—"বাধনৎপ্রতিপক্ষাগুতরদেশনাভাদা"। স্থ্যে "নিতাং" ইহার ঝাখ্যা সর্কান। "অনিভাভাব" শন্দের অর্থ অনিভাত্ত।

মহানৈয়ারিক উদয়নাচার্য্য "প্রবোধনিদ্ধি" প্রস্থে এই "নিতাসমা" জাতির স্বরূপ বাাঝার বহু প্রকারে প্রতিবাদীর প্রতাবস্থান প্রদর্শন করিয়া, ঐ সমস্তই "নিতাসমা" জাতি বলিয়াছেন এবং তদমুসারে মহর্ষির এই স্থত্তেরও সেইরূপ তাৎপর্য্য ব্যাঝ্যা করিয়াছেন। কারণ, তাঁহার উদ্ভাবিত সেই সমস্ত প্রতাবস্থান অন্য কোন জাতির লক্ষণাক্রাস্ত না হওয়ায় জাত্যুন্তর হইতে পারে না, অথচ উহা সহ্তরও নহে। কিন্তু অন্যান্ত জাতির ভাগাই স্ববাবাতক উত্তর। "তার্কিকরক্ষা"কার

বরদরাজ উক্ত মতানুসারে এই "নিত্যসমা" জাতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে পরে আরও কএক প্রকার প্রত্যবস্থান প্রদর্শন করিয়াছেন। যেমন পূর্ক্লোক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, শব্দের অনিতাত্ব যদি নিতা হয়, তাহা হইলে ঐ নিতা ধর্মা অনিতাত্ব শব্দকে কিরুপে অনিতা করিবে ? যাহা স্বয়ং নিত্য, তাহা অপরকে অনিত্য করিতে পারে না। রক্তবর্ণ জ্বাপুষ্পের সমন্ধবশতঃ স্ফটিক মণি বক্ত হইতে পারে, কিন্তু নীল হইতে পারে না। যদি বল, ঐ অনিভাষ্ও অনিতা, স্থতরাং উহার সম্বন্ধবশতঃই শব্দ অনিত্য হইতে পারে। কিন্ত তাহা হইলে যেমন রক্তজ্বা পুপোর সমন্ধবশতঃ ক্ষটিক মণিতে রক্ত রূপের ভ্রম হয়, তদ্রূপ, ঐ অনিতাত্ত্বের সমন্ধবশতঃ শব্দ অনিত্য, এইরূপ ভ্রম হয়, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, অন্ত পদার্থের সমন্ধ্রপ্রযুক্ত যে জ্ঞান, তাহা ভ্রমই হইয়া থাকে। আর যদি তদাকার বস্তুর সহিত সম্বন্ধবশতঃ তদাকারত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলে ঘটাকার দ্রব্যের সম্বন্ধ হইলে তৎপ্রযুক্ত পটেরও ঘটত্বাপত্তি হয়। পরত্ত অনিভা বস্ত কি অপের অনিতাবস্তর সমন্ধ প্রযুক্ত অনিতাঅথবা স্বভাবত:ই অনিতা। প্রথম পক্ষে অনবস্থাদোষ। কারণ, দেই অপর মনিতা বস্তুও অপর অনিতা বস্তুর সমন্ত্রপ্রত অনিতা, এইরপই বলিতে হইবে। স্বভাবত:ই অনিতা, এই দ্বিতীয় পক্ষে ঘটাদি পদার্থের অনিতাত্ব হইতে পারে না। অনিতাত্ব ঘটাদির স্মভাব বলা যায় না। কারণ, নিতাত্বের অভাবই অনিতাত্ব। উহা অভাব পদার্থ। উহা ঘটাদি দ্রুব্যের স্মভাব বলিলে তাহাতে ভাবরূপ দ্রুব্যায়ের ব্যাঘাত হয়। এইরূপ কোন বাদী "শকো নিভাঃ" এইরূপ প্রতিবাকা প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, শব্দ যে নিতাত্বের সম্বন্ধবশতঃ নিতা, ঐ নিতাত্ব শব্দ হইতে ভিন্ন, কি অভিন্ন ? ভিন্ন বলিলে ভিন্নত্ব ধর্ম্মের সম্বন্ধবশতঃ ভিন্ন, ইহা বক্তব্য। সেই ভিন্নত্ব ধর্মাও অপর ভিন্নত্ব ধর্মার সমন্ধবশতঃ ভিন্ন, এইক্সপ বলিতে হইবে। স্কুতরাং অনবস্থানোষ। নিতাত্ব ধর্মকে শব্দ হইতে অভিন্ন, ইহা বলিলে ধর্ম ও ধর্মীর মধ্যে একটা মাত্রই পদার্থ, ইহা স্বীকার্য। তন্মধ্যে নিতাত্বধর্ম মাত্রই স্বীকার করিলে শব্দরূপ ধর্মা না থাকার উক্ত অনুমানে আশ্রধানিদ্ধি দোষ। আর যদি ধর্মী শব্দ মাত্রই স্থাকার্য্য হয়, অর্থাৎ নিতাত্ব ধর্মাই না থাকে, তাহা হইলে সাধ্য ধর্ম্মের অভাববশতঃ বাধনোষ। এইরূপ "শ্লোহনিতাঃ" এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, অনিতাত্ব कि मृत्य छेरशन इत्र ? व्यथता छेरशन इत्र ना। छेरशन इटेलिंड छेहा कि मृत्यन সহিত উৎপন্ন হয় অথবা শব্দের পূর্ব্বে অথবা শব্দের পশ্চাৎ উৎপন্ন হয় ? শব্দরূপ কারণ পূর্বেনা থাকায় শব্দের সহিত অথবা শব্দের পূর্বেই তাহাতে অনিভাষ উৎপন্ন হইতে পারে না। শব্দের পরে তাহাতে অনিভাত্ব উৎপন্ন হয়, এই তৃতীয় পক্ষ গ্রহণ করিলে অনিতাত্বের উৎপত্তির পূর্বে শব্দের নিতাতা স্বীকার্যা। তাহা হইলে আর উহাতে অনিভাত্ব সাধন করা যার না। আর যদি ঐ অনিভাত্তের উৎপত্তি না হয়, তাহা হইলে সে পক্ষেও শব্দের নিভ্যতা স্বীকার্য্য। কারণ, তাহা হইলে শব্দও উৎপন্ন হয় না, উহাও সর্বাদা আছে, ইহা খীকার করিতে হইবে। এইরূপ বাদী "ঘটঃ" এই বাক্যের প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন ষে, ঘটছের সম্বন্ধবশতঃই ঘট। কিন্ত ঐ ঘটছ কি নিতা অধবা অনিতা ? নিতা হইলে

নিতাধর্মের আশ্রম বলিয়া ঘটও নিত্য হউক ? অনিতা হইলে উহার জাতিত্ব বাালাত হয়। কারণ, ঘটতাদি জাতি নিত্য, ইহাই দিদ্ধান্ত। বরদরাজ এই সমস্ত প্রতাবস্থান প্রদর্শন করিয়া বিলিয়াছেন, "ইত্যাদি স্বতাৎপর্যার্থ?"।

শ্বর্বনর্শনসংগ্রংহ" পূর্ণপ্রক্ত দর্শনে মাধবাচার্য্যও মাধ্বমতের ব্যাখ্যার এই "নিত্যদমা" জাতির উল্লেখ করিয়া, উদয়নাচার্য্যের মতাত্মদারেই ব্যাখ্যা ও বিচার করিয়াছেন। তিনি সেখানে বরদরাজের "তার্কিকরক্ষা"র কারিকা উদ্ধৃত করিয়া, পরে উদয়নাচার্য্যের "প্রবোধদিদ্ধি"র সন্দর্ভও উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তাঁহার ব্যাখ্যাত্মদারেই জাতির ত্রিবিধ তুইত্মৃল প্রকাশ করিয়াছেন। স্কর্বাং জাতিতত্ব বিষয়ে উদয়নাচার্য্যের স্কল্ল বিচারমূলক মতই যে পরে অন্ত সম্প্রদারও গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাও স্থামরা ব্রিতে পারি ॥ ৩৫ ॥

ভাষ্য। অস্থ্রেতরং।

অনুবাদ। এই "নিত্যসম" প্রতিষেধের উত্তর।

### সূত্র। প্রতিষেধ্যে নিত্যমনিত্যভাবাদনিত্যে ২-নিত্যব্যোপপত্তঃ প্রতিষেধাভাবঃ ॥৩৬॥৪৯৭॥

অনুবাদ। প্রতিষেধ্য পদার্থে সর্ববদা "অনিত্যভাব" অর্থাৎ অনিত্যত্ববশতঃ অনিত্য পদার্থে অনিত্যত্বের স্বীকারপ্রযুক্ত অর্থাৎ ঐ অনিত্যত্ব স্বীকৃতই হওয়ায় প্রতিষেধ হয় না।

ভাষ্য। প্রতিষেধ্যে শব্দে নিত্যমনিত্যত্বস্থ ভাবাদিত্যুচ্যমানেহনুজ্ঞাতং শব্দস্যানিত্যত্বং। অনিত্যহোপপত্তেশ্চ নানিত্যঃ শব্দ ইতি প্রতিষেধাে নোপপদ্যতে। অথ নাভ্যুপগম্যতে নিত্যমনিত্যত্বস্য ভাবাদিতি হেতুর্ন ভবতীতি হেতুর্বাণং প্রতিষেধানুপপত্তিরিতি।

উৎপন্নস্য নিরোধাদভাবঃ শব্দস্যানিত্যত্বং, তত্র পরি-প্রশানুপপত্তিই। সোহয়ং প্রশ্নং, তদনিত্যত্বং কিং শব্দে সর্ব্রদা ভবতি ? অথ নেত্যন্ত্রপপন্নঃ। কম্মাৎ ? উৎপন্নস্থ যো নিরোধাদভাবঃ শব্দস্য তদনিত্যত্বম্। এবঞ্চ সত্যধিকরণাধেয়-বিভাগো ব্যাঘাতান্নাস্তীতি। নিত্যানিত্যত্ববিরোধাচচ। নিত্যত্বমনিত্যত্বঞ্চ একস্থ ধর্মিণো ধর্মাবিতি বিরুধ্যেতে ন সম্ভবতঃ। তত্র যত্নজ্ঞং নিত্যমনিত্যত্বস্থ ভাবানিত্য এব, তদবর্ত্তমানার্থমূক্তমিতি।

অনুবাদ। প্রতিষেধ্য শব্দে অর্থাৎ পূর্দ্বোক্ত স্থলে অনিত্যন্তরপে প্রতিবাদীর প্রতিষেধ্য শব্দে সর্ববদা অনিত্যন্তের সন্তাপ্রযুক্তন, এই কথা বলিলে অর্থাৎ প্রতিবাদী ঐ হেতু বলিলে শব্দের অনিত্যন্ত স্বীকৃতই হয়। অনিত্যন্তের স্বীকারপ্রযুক্তই 'শব্দ অনিত্য নহে' এই প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না। আর যদি স্বীকৃত না হয় অর্থাৎ প্রতিবাদী যদি শব্দে সর্ববদা অনিত্যন্তের সন্তা অস্বীকার করেন, তাহা হইলে সর্ববদা অনিত্যন্তের সন্তা—এই হেতু নাই, স্কৃতরাং হেতুর অভাববশতঃ প্রতিষেধের উপপত্তি হয় না।

উৎপন্ন শব্দের নিরোধপ্রযুক্ত অভাব অনিত্যত্ব। তদ্বিষয়ে প্রশ্নের উপপত্তি হয় না। বিশদার্থ এই যে, সেই অনিত্যত্ব কি শব্দে সর্ববদা থাকে অথবা সর্ববদা থাকে না ? এইরূপ সেই এই প্রশ্ন উপপন্ন হয় না। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) উৎপন্ন শব্দের নিরোধপ্রযুক্ত যে অভাব অর্থাৎ শব্দের উৎপত্তির পরে উহার ধ্বংস হওয়ায় উহার যে অভাব সিদ্ধ হয়, তাহা (শব্দের) অনিত্যত্ব। এইরূপ হইলে ব্যাঘাত্তবশতঃ আধারাধেয় বিভাগ নাই। [অর্থাৎ শব্দের অভাব বা ধ্বংসই যখন উহার অনিত্যত্ব, তখন শব্দ ঐ অনিত্যত্বের আধার হইতে পারে না, স্কুতরাং ঐ অনিত্যত্বও শব্দে আধেয় হইতে পারে না। কারণ, শব্দের ধ্বংসরূপ অনিত্যত্ব যখন জন্মে, তখন শব্দই থাকে না। অতএব পূর্বোক্তরূপ প্রশ্নই উপপন্ন হয় না]।

নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বের বিরোধপ্রযুক্তও (পূর্বেবাক্ত প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না)।
বিশাদার্থ এই যে, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব একই ধর্ম্মীর ধর্ম্মবয়, ইহা বিরুদ্ধ হয়, সম্ভব
হয় না অর্থাৎ একই শব্দে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিরুদ্ধ বলিয়া থাকিতে পারে না।
তাহা হইলে যে উক্ত হইয়াছে—'সর্বাদা অনিত্যত্বের সত্তাপ্রযুক্ত (শব্দ) নিত্যই,'
তাহা অবর্ত্তমানার্থ উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর ঐ কথার অর্থ
অবর্ত্তমান বা অসৎ অর্থাৎ উহার কোন অর্থই নাই।

টীপ্পনী। পূর্ব্বস্থিতোক্ত "নিত্যদম" প্রতিষেধের উত্তর বলিতে মহর্ষি এই স্থান্তর দারা বলিরাছেন যে, প্রতিষেধ হয় না। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থানে শব্দ শনিত্য নহে, এইরূপ যে প্রতিষেধ প্রতিবাদীর অভিমত, তাহা উপপন্ন হয় না। কেন হয় না? তাই প্রথমে বলিরাছেন, "প্রতিষেধ্যে নিত্যমনিত্যভাবাৎ"। উক্ত স্থানে অনিত্যত্বরূপে শব্দই বাদীর সাধ্যধর্ম্মী। স্থতরাং অনিত্যত্বরূপে শব্দই প্রতিবাদীর প্রতিষেধ্য ধর্মী। তাই ঐ তাৎপর্য্যে স্থন্তে উক্ত স্থানে শব্দই প্রতিষেধ্য শব্দে বিত্য অর্থাৎ সর্ব্বাদাই অনিত্যভাব (অনিত্যত্ব) থাকিলে উক্ত প্রতিষেধ্য কেন উপপন্ন হয় না? ইহা বুঝাইতে মহর্ষি

পরে বলিয়াছেন,—"অনিতাহনিতাছোপপতেঃ"। অর্থাৎ তাহা হইলে অনিতা শব্দে অনিতাছের উপপত্তি অর্থাৎ স্থাকারপ্রকৃত উক্ত প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না। ভাষ্যকার প্রভৃতির মতে মহর্ষি ঐ বাক্যের দ্বারা অনিতা পদার্থে অনিতাত্বর উপপত্তিই বলিয়াছেন। ভাষ্যকার মহর্ষির ভাৎপর্যা স্থবাক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রতিবাদী উক্ত স্থবে শব্দের অনিতাত্বর প্রতিষেধ করিতে শব্দে সর্বাদা অনিতাত্ব আছে, ইহাই হেতু বলিলে শব্দের অনিতাত্ব উহার স্বীকৃতই হয়। স্থতরাং তিনি আর উহার প্রতিষেধ কবিতে পারেন না। আর যদি প্রতিবাদী শব্দে সর্বাদা অনিতাত্ব আছে, ইহা স্বাকার না করেন, তাহা হইলে তঁহার কথিত ঐ হেতু তাঁহার মতেও নাই। স্থতরাং হেতুর অভাববশতঃও তঁহার ঐ প্রতিষেধ উপশন্ন হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, প্রতিবাদী যদি তাঁহার ঐ হেতু স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহার শব্দ অনিতা নহে, এই প্রতিজ্ঞা ব্যাহত হয়; আর যদি ঐ প্রতিজ্ঞা স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহার ঐ হেতু ব্যাহত হয়। কল কথা, প্রতিবাদীর ঐ উত্তর উক্তরূপে স্বত্যাবাতক হওয়ায় উহা সহত্তর নহে, উহা জাত্যুত্রর। বরদরাজ প্রভৃতি কেহ কেহ এই স্ত্রে "অনিত্যে নিত্যত্বোপপত্তেং" এইরূপই পাঠ গ্রহণ করিয়া, অনিত্য পদার্থে নিত্যত্বের আগত্তি প্রকাশ করিয়া, প্রতিবাদীর কৃত যে প্রতিষেধ, তাহা হয় না, এইরূপেই স্থত্রের ঐ শেষোক্ত অংশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও পরে উক্ত ব্যাখ্যাস্তরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

ভাষ্যকার পরে নিজে স্বতম্বভাবে উক্ত প্রতিষেধের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, শব্দে অনিতাত্ব কি সর্বাদাই থাকে অথবা সর্বাদাই থাকে না ? এইকাপ প্রশ্নই উপপন্ন হয় না। কারণ, শক্তের উৎপত্তির পরে তাহার নিরোধ অর্থাৎ ধ্বংদ হওয়ায় তৎ প্রযুক্ত উহার যে অভাব দিদ্ধ হয়, তাহাই শব্দের অনিত্যন্ত। অর্থাৎ উৎপত্তির পরে শব্দের ধ্বংসনামক অভাবই উহার অনিত্যন্ত। তাহা হুইলে শব্দ ও অনিতাতের আধারাধেয়ভাবই নাই, ইহা স্বীকার্য্য। তাৎপর্য্য এই যে, শংকর ধ্বংসের স্থিত শ্লের প্রতিযোগিত্ব স্থারবশতাই শন্দের ধ্বংস বা শন্দের অনিতাত্ব, এইরূপ ক্থিত হয় I কিন্তু একট সময়ে শব্দ ও উহার ধ্বংদের সম্ভা বাছিত বা বিক্লম বলিয়া, ঐ উভয়ের আধারাধের ভাব সম্ভবই হয় না ৷ প্রতিবোগিত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন কালীন পদার্থবিয়ের আধারাধেয়ভাব হইতে পারে না। স্মতরাং শব্দের ধ্বংসরূপ যে অনিতাত্ব, তাহা শব্দে বর্ত্তমানই না থাকার উহা कि भरक मर्राता वर्त्तमान थारक व्यथवा मर्राता वर्त्तमान थारक ना, धरेकान अनेरे स्टेर्स्ट भारत ना। যাহা শব্দে বর্ত্তমানই থাকে না, শব্দ যাহার আধারই নহে, ত্রিষয়ে ঐর্ব প্রশ্ন উপপন্ন হয় না। জন্মস্ত ভট্ট ইহা সমর্থন করিতে বশিরাছেন যে, অনিতাত্ব, নিরোধ ও ধ্বংসাভাব একই পদার্থ। অনিতাত্বপ্রযুক্ত অভাব, ইহা যে বলা হয়, উহা ব্যবহার মাত্র। শব্দের পক্ষে দেই অনিতাত্ শব্দে থাকে না, অর্থাৎ শব্দ উহার আধার নহে। শব্দের ধ্বংসরূপ অনিত্যত্ব উহার প্রতিযোগি শক্তক আশ্রয় করিয়া থাকে না। বস্ততঃ শব্দের আধার আকাশই উহার ধ্বংদের আধার। ভাষ্যকার পরে প্রকৃত কথা বলিয়াছেন যে, নিভাত্ব ও অনিভাত্বের বিরোধবশতঃও পূর্ব্বোক্ত প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, একই ধর্মীতে নিভাত্ব ও অনিতাত্ব বিরুদ্ধ অর্থাৎ উহা সম্ভব হয় না। স্বতরাং শব্দকৈ নিতা বলিলে অনিতা বলা ষ্ট্রে না। অনিতা বলিলেও নিতা বলা ষ্ট্রে না। স্বতরাং উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যে বলিয়াছেন, শব্দে দর্মদাই অনিত্যত্ব থাকিলে তৎপ্রযুক্ত শব্দ নিত্যই হয়, এই কথার কোন অর্থ নাই। কারণ, শব্দে সর্বাদা অনিত্যত্ব থাকিলে তাহার নিত্যত্ব অসম্ভব। ষাহা অসম্ভব, তাহা কোন বাৰ্চাৰ্থ হইতে পারে না। প্রতিবাদী বল্লিতে পারেন যে, আমি ত একই শব্দের নিতাত্ব ও মনিতাত্ব স্বীকার করিতেছি না। কিন্তু তুমি শব্দ মনিতা, এই কথা বলাম তোমার পক্ষেই শন্দের নিভাতাপত্তি প্রকাশ করিয়া উক্ত বিরোধ দোষ প্রদর্শনই স্থামার উদ্দেশ্য। এত্হত্তাব উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, প্রতিবাদীর ক্থিত ঐ দোষ বাদীর পক্ষ-দোষও নহে, হেতু-দোষও নহে। কারণ, প্রতিবাদী বাদীর প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের কোন দোষ উদ্ভাবন করেন নাই। ভবে ভিনি বিয়োধ-দোষের উদ্ভাবন করিলে ভাহার উত্তর পুর্ন্বেই কথিত হুইয়াছে। সে উত্তর এই যে, তাঁহার পূর্ব্বোক্তরূপ প্রশ্নই উপপন্ন হয় না। উদয়নাচার্যোর মতানুদারে "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজ উক্ত স্থলে আরও যে প্রত্যুব্স্থান প্রদর্শন করিয়া উহাকেও "নিতাদমা" জাতি বলিয়াছেন, এই স্থাত্রর দারা তাহারও উত্তর স্থাচিত হইয়াছে, ইহাও তিনি বলিয়াছেন এবং সংক্ষেপে তাহা প্রকাশও করিয়াছেন। যেমন প্রতিবাদী যখন বাদীকে বলিবেন যে, ভোমার এই বাক্য অথবা হেতু ও দৃষ্টাস্ত প্রভৃতি অসাধক, তথন প্রতিবাদীর স্থায় বাদীও তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে পারেন যে, অসাধকত্ববিশিষ্ট হইলে তাহাকে অসাধক বলে। কিন্ত ঐ অসাধকত্ব কি তদাকার অথবা তদাকার নহে ? এবং উহা কি ধর্মী হইতে ভিন্ন অথবা অভিন্ন ? অথবা উহা কি কার্য্য অথবা অকার্যা; কার্যা হইলে উহা কোন্ সময়ে জন্মে ইত্যাদি। ফল কথা, প্রতিবাদীর নিজের পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অন্থদারে তিনিও উহার কোন পক্ষই সমর্থন করিতে না পারিয়া নিরস্ত হইবেন। সর্ব্ব ধর্মধর্মিভাব স্বীকার না করিলে তাঁহারও হেতুও সাধ্য থাকিবে না। উহা স্থীকার করিলেও প্রতিবাদীর ঐ সমস্ত প্রতিষেধ উপপন্ন হইবে না । সর্বত্র প্রতিবাদীর অভিমত হেতুতে তাঁহার সাধাধর্মের ব্যাপ্তি না থাকায় যুক্তাকহানি প্রযুক্তও তাঁহার ঐ সমস্ত উত্তর সহস্তর হইতে পারে না। সাধারণ হষ্টতমূল স্বব্যাঘাতকত্ব সর্ব্বভূই আছে ॥०१॥

নিতাসম-প্রকরণ সমাপ্ত ॥১৫॥

### সূত্র। প্রযন্ত্রকার্য্যানেকত্বাৎ কার্য্যসমঃ॥৩৭॥৪৯৮॥

ব্দমুবাদ। প্রযন্ত্রকার্য্যের অনেকত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ প্রযন্ত্রসম্পাদ্য পদার্থের নানা-বিধত্বপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (২৪) কার্য্যসম্ম প্রতিষেধ।

ভাষ্য। প্রয়ত্মানন্তরীয়কত্মাদনিত্যঃ শব্দ ইতি। যক্ষ প্রয়ত্মানন্তরমাত্মলাভস্তৎ থল্পভূত্মা ভবতি, যথা ঘটাদিকার্য্যং। অনিত্যমিতি চ ভূত্মান ভবতীত্যেতদ্বিজ্ঞায়তে। এবমবস্থিতে প্রয়ত্মকার্য্যানেকত্মান দিতি প্রতিষেধ উচ্যতে। প্রযন্তানন্তরমাত্মলাভশ্চ দৃষ্টো ঘটাদীনাম্। ব্যবধানাপোহাচ্চাভিব্যক্তির্ব্যবহিতানাম্। তৎ কিং প্রযন্তানন্তরমাত্মলাভঃ শব্দস্থাহোহভিব্যক্তিরিতি বিশেষো নাস্তি। কার্য্যাবিশেষেণ প্রত্যবস্থানং কার্য্যসম?।

অনুবাদ। শব্দ অনিত্য, যেহেতু (শব্দে) প্রযন্ত্রানন্তরীয়কত্ব আছে। প্রযন্ত্রের অনন্তর যে বস্তর আত্মলাভ হয়, তাহা (পূর্বের) বিদ্যানান না থাকিয়া জন্মে, যেমন ঘটাদি কার্য্য। "অনিত্য" এই শব্দের ঘারাও উৎপন্ন হইয়া থাকে না অর্থাৎ বিনফ্ট হয়, ইহা বুঝা য়ায়। এইরূপে (বাদী) অবস্থিত হইলে অর্থাৎ পূর্বেরাক্তরূপে হেতু ও উদাহরণাদি প্রদর্শনপূর্বেক বাদী শব্দে অনিত্যত্বরূপ নিজ্প পক্ষ স্থাপন করিলে (প্রতিবাদী কর্ত্বক) প্রযন্ত্রকার্য্যের অনেকত্ব, এই হেতুপ্রযুক্ত প্রতিষেধ কথিত হয়। য়থা—প্রযন্তের অনন্তর ঘটাদি কার্য্যের আত্মলাভ অর্থাৎ উৎপত্তিও দৃষ্ট হয়। ব্যবধানের অপোহ অর্থাৎ ব্যবধায়ক দ্রব্যের অপসারণপ্রযুক্ত ব্যবহিত পদার্থ-সমূহের অভিব্যক্তিও দৃষ্ট হয়। তবে কি প্রযন্তের অনন্তর শব্দের আত্মলাভ (উৎপত্তি) হয় ? অথবা অভিব্যক্তি (উপলব্ধি) হয় ? ইহাতে বিশেষ নাই, অর্থাৎ প্রযন্ত্রনারা পূর্বের অবিদ্যানান শব্দের উৎপত্তি হয়, ইহা যেমন বলা হইতেছে, তক্রপ, প্রযন্ত্রনারা বিদ্যানান শব্দেরই অভিব্যক্তি হয়, ইহাও বলিতে পারি। শব্দে এমন কোন বিশেষ অর্থাৎ বিশেষক ধর্ম নাই, যদ্বারা উহা প্রযন্ত্রনারা উৎপন্নই হয়, ইহা নির্ণয় করা যায়] কার্য্যের অবিশেষপ্রযুক্ত প্রত্যবন্থান (২৪) কার্য্যান্যম্ব

টিপ্লনী। মহর্ষি এই স্থা দ্বারা "কার্য্যদম" প্রতিষ্থের লক্ষণ বলিরাছেন। ইহাই তাঁহার কথিত চতুর্বিংশতি জাতির মধ্যে সর্বদেষোক্ত চতুর্বিংশ জাতি। পূর্ববং এই স্ত্রেও "প্রতাবস্থানং" এই পদের অনুবৃত্তি বা অধ্যাহার মহিষর অভিপ্রেত। প্রথমে বাদী যে নিজপক্ষ স্থাপন করেন, তাহাকে বলে বাদীর অবস্থান। পরে প্রতিবাদীর যে প্রতিষ্ধে বা উত্তর, তাহাকে বলে প্রতিবাদীর প্রতাবস্থান। বাদী প্রথমে কিরপে অবস্থিত হইলে অর্থাৎ নিজপক্ষ স্থাপনরূপ অবস্থান করিলে প্রতিবাদী এই স্থাক্তাক্ত প্রতিষ্ধে বলেন, কর্থাৎ কিরপ স্থলে এই কার্য্যদমা" জাতির প্রয়োগ হয়, ইহা প্রথমে প্রকাশ করিয়া, ভাষ্যকার উক্ত প্রতিষ্থেয়ের স্থারুণ করিয়া পরে করিয়াছেন। বাদী প্রথমে "কনিতাঃ শক্ষঃ" এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রয়োগ করিয়া পরে "প্রমন্তানস্তিরীয়ক্ষাৎ" এই হেতুবাক্যের প্রয়োগ করিলেন। পরে উদাহরণ প্রদর্শন করিতে বলিলেন যে, প্রয়াত্তর অনস্তর যে বস্তর আত্মলাভ অর্থাৎ উৎপত্তি হয়, তাহা পূর্ক্বে বিদ্যমান না থাকিয়া জন্মে, যেমন ঘটাদি কার্য্য। অর্থাৎ ঘটাদি কার্য্য পূর্কে কোনরূপেই বিদ্যমান থাকে না।

কর্ত্তার প্রযন্ত্রজন্ম পূর্বের অসৎ বা অবিদ্যমান ঘটাদি কার্য্য উৎপন্ন হয়। স্থতরাং শব্দও ধ্বন প্রয়ত্ত্বর অনন্তর উৎপন্ন হয়, তথন উহাও উৎপত্তির পূর্বে কোনরূপেই বিদ্যমান থাকে না। প্রযত্নজন্ম অবিদামান শব্দেরই উৎপত্তি হয়। অত এব শব্দ অনিতা। যাহা উৎপন্ন হইন্না চিরকাল থাকে না অর্থাৎ কোন কালে বিনষ্ট হয়, ইহাই অনিত্য শব্দের অর্থ। উৎপন্ন বস্তুর ধ্বংসই তাহার অনিতাত্ব, ইহা পূর্বস্থেতভাষ্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন। বাদী উক্তরূপে "প্রমত্মানস্ত-রীয়কত্ব" হেতু ও ঘটানি দৃষ্টান্ত হারা শব্দে অনিতাৎরূপ নিজপক্ষ হাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, কুন্তকার প্রভৃতি কর্তার প্রয়ঃবিশেষের অনন্তর অর্থাৎ তজ্জ্য অবিদামান ঘটাদি কার্য্যের উৎপত্তি দেখা গায়। কিন্তু প্রযন্ত্রবিশেষপ্রযুক্ত ব্যবধায়ক দ্রব্যের অপসারণ হইলে বিদ্যমান ব্যবহিত পদার্থের অভিব্যক্তিও দেখা যায় অর্থাৎ উহাও স্বীকার্য্য। যেমন ভূগর্ভে জলাদি বহু পদার্থ বিদ্যমানই আছে; কিন্তু মৃত্তিকার দারা ব্যবহিত বা আচ্ছাদিত থাকায় উহার প্রত্যক্ষ হয় না। মৃত্তিকারূপ ব্যবধায়ক দ্রব্যের অপসারণ করিলে তথন ঐ সমস্ত বিদ্যমান পদার্থেরই অভিব্যক্তি বা প্রভাক্ষ হয়। স্কুভরাং প্রবত্মকার্য্য অর্থাৎ যে সমস্ত পদার্থ কাহারও প্রয়ত্ম বাতীত প্রকাশিত হয় না, তাহা অনেক অর্থাৎ অনেক প্রকার। কারণ, তন্মধ্যে কোন পদার্থ পুর্বের বিদামান থাকে না। কিন্তু কর্ত্তার প্রহত্মবিশেষজ্ঞ তাহার উৎপত্তি হয় এবং কোন পদার্থ পুর্বের বিদ্যমানই থাকে,—কিন্ত প্রযন্ত্রবিশেষজন্ম ব্যবধায়ক দ্রব্যের অপসারণ হইলে তথন তাহার অভিবাক্তি বা প্রতাক্ষ জন্মে। স্কুতরাং বক্তার প্রয়ত্ববিশেষপ্রযুক্ত বিদামান শব্দেরই অভিব্যক্তি হয়, ইহাও বলিতে পারি। প্রবাহের অনন্তর কি বিটাদি কার্য্যের স্তায় অবিদ্যমান শব্দের উৎপত্তিই হয় অথবা ভূগর্ভস্ত জলাদির স্তায় বিদ্যমান শব্দের অভিব্যক্তিই হয়, এ বিষয়ে কোন বিশেষ নাই। অর্থাৎ শব্দে এমন কোন বিশেষ বা বিশেষক ধর্ম নাই, ষদ্ধারা অবিদ্যমান শব্দের উৎপত্তিই হয়, এই পক্ষেরই নির্ণয় কয়া যায়। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উক্তরূপ প্রতাবস্থানকে বলে "কার্য্যদম" প্রতিষেধ বা "কার্য্যদমা" জাতি। ভাষ্যকার উক্তরূপে ইহার স্থারপ ব্যাখ্যা করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, কার্য্যের অবিশেষপ্রযুক্ত ঐব্ধপ প্রয়েবস্থান হওয়ায় উহার নাম "কার্য্যসম"। তাৎপর্য্য এই বে, স্থত্তে "প্রধত্নকার্য্য," শব্দের দ্বারা প্রবত্ন ব্যতীত বাহার প্রকাশ হয় না, সেই সমস্ত পদার্থই গৃহীত হইয়াছে, এবং "জনেকত্ব" শব্দের দ্বারা অনেক-প্রকারত্বই মহর্ষির বিব্হিক্ত। অর্থাৎ প্রবত্ন বাতীত যে সমস্ত পদার্থের শ্বরূপ প্রকাশ হয় না, তন্মধ্যে অবিদ্যমান বছ পণার্থের উৎপত্তি এবং বিদ্যমান বহু পদার্থের অভিব্যক্তি, এই উভয় প্রকারই আছে। স্থতরাং এমত্রকার্য্য পদার্থগুলি অনেক অর্থাৎ অনেক প্রকার, এক প্রকার নহে। তন্মধ্যে ভূগর্ভস্থ জ্বলাদি পদার্থরূপ যে সমস্ত কার্য্য অর্থাৎ প্রমন্থ কার্য্য, তাহার সহিত শব্দের কোন বিশেষ প্রমাণ দিম্ধ না হওয়ায় অবিশেষপ্রযুক্তই প্রতিবাদী শব্দে ঐ দমস্ত প্রয়ত্তকার্য্যের সাম্য দমর্থন করিয়া উক্তরূপ প্রত্যবস্থান করায় উহার নাম "কার্য্যদম"।

তাৎপর্য, টীকাকার উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর বক্তব্য ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, বাদীর হেতু যে প্রয়ন্তরীয়ক্ষ, তাহা কি প্রয়য়ের অনন্তর উৎপত্তি অথবা প্রয়য়ের অনন্তর উপলব্ধি। প্রবহের অনন্তর উৎপত্তি বলিলে ঐ হেতু অদিদ্ধ। কারণ, প্রযন্ত্রজন্ম যে অবিদ্যমান শব্দের উৎপত্তিই হয়, ইহা নিগাঁত বা দিদ্ধ হয় নাই। স্কুতরাং প্রবড়ের অনম্ভর উপলব্ধিই বাদীর হেতু পদার্থ, ইহাই বলিতে হইবে। কিন্তু বিদ্যমান পদার্থেরও ষথন প্রযুত্তকাত অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, তথন শব্দ যে ঐক্লপ বিনামান পদার্থ নহে, ইহা নিশ্চিত না হইলে বাদীর ঐ হেতুর দ্বারা শব্দে অনিতাত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। ভাষাকারও এথানে প্রবংল্লর অনন্তর শক্ষের কি উৎপত্তি হয় প অথবা অভিব্যক্তি হয় ? এইরূপ সংশগ্ন ব্যক্ত করিয়া প্রতিবাদীর পর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্যাই ব্যক্ত করিয়াছেন। "ভারমঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্টও এখানে প্রতিবাদীর উক্তরূপ তাৎপর্যাই ব্যক্ত করিতে শব্দে উক্তরূপ সংশয় জন্মে, ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে যে, তাহা হইলে পুর্ব্বোক্ত "দংশয়দমা" জাতি হইতে এই "কার্য্যদম" জাতির বিশেষ কি 🕈 এতছন্তুরে জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন যে. শংশয়সমা" জাতির প্রয়োগন্তলে প্রতিবাদী কোন নিত্য পদার্থের দাধর্ম্মাবিশেষের উল্লেখ করিয়া তৎপ্রযুক্ত শব্দে নিভাত্ব ও অনিভাত্ব বিষয়ে সংশয় সমর্থন করেন। কিন্তু এই "কার্যাসমা" জাতির প্রয়োগন্তলে প্রতিবাদী বাদীর কথিত হেতু পদার্থের বিকল্প করিয়া অর্থাৎ প্রযন্ত্রীয়কত্ব কি প্রয়াজের অনস্তর উৎপত্তি অথবা অভিব্যক্তি, এইরূপ বিকল্প করিং। উহার নিরূপণ দ্বারা প্রয়াজের অনস্তর শব্দের কি উৎপত্তি হয় ? অথবা অভিব্যক্তি হয় ? এইরূপ সংশয় সমর্থন করেন। স্মৃতরাং পূর্বোক্ত "দংশয়দম।" জাতি হইতে এই "কার্য্যদমা" জাতির বিশেষ আছে। বস্তুতঃ উক্ত স্থলে প্রয়ত্মের অনস্তর উৎপত্তিমত্ত্বই বাদীর অভিমত হেতু। কিন্ত প্রতিবাদী উহা অসিদ্ধ বলিয়া প্রায়ত্মর অনস্তর উপস্থাকিকেই বাদীর হেতু বলিয়া আরোপ করিয়া উক্ত হেতুতে "অনৈকান্তিকত্ব" দোষের উদ্ভাবন করেন। উক্তর্রপ স্থলেই প্রতিবাদীর ঐরপ প্রত্যবস্থানকে "কার্য্যদম" প্রতিষেধ বলা হইয়াছে। উদ্যোতকর ইংা বংক্ত করিয়া বলিয়াছেন। তিনি উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর "অনৈকাস্তিকদেশনা"র উল্লেখ করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন যে, প্রয়ত্মের অনস্তর উপলব্ধিরূপ যে হেতু, তাহা অনৈকান্তিক, অর্থাৎ বাদীর সাধাধর্ম অনিতাত্বের বাভিচারী। কারণ, প্রধল্লের অনস্তর ঘাহার উপলব্ধি হয়, তাহা অনিত্য ও নিতা, এই বিবিধ দৃষ্ট হয়। বিদ্যামান অনেক নিতা পদার্থেরও প্রায়ন্ত্রর অনস্তর উপলব্ধি হইলাথাকে। স্থতরাং ঐ হেতুর দারাশকে অনিত্যত্ব দিদ্ধ হইতে পারে না। আর यिन প্রেমত্রের অনস্তর উৎপত্তিমন্তই বাদীর হেতু পদার্থ হয়, তাহা হইলে উহা শব্দে অসিদ্ধ। স্কুতরাং উহার দারা শব্দে অনিভাগ দিদ্ধ হইতে পারে না। এই পক্ষে বাদীর হেতুতে প্রতিবাদীর অনিদ্ধি দোষের উদ্ভাবনকে উদদ্যোতকর বলিয়াছেন—"অনিদ্ধদেশনা"। উদ্যোতকর পরে পূর্ব্বোক্ত "দাধর্ম্মাদনা" ও "দংশয়দনা" জাতি হইতে এই "কার্য্যদমা" জাতির ভেদ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, উভয় পদার্থের সাধর্ম্ম্য প্রযুক্ত "সংশগ্রসমা" জাতির প্রয়োগ হয়। এই "কার্য্যদম।" জাতি ঐরপ নহে। এবং বাদীর বাহা অভিমত হেতু নহে, তাহাই বাদীর অভিমত হেতু বলিয়া আরোপ করিয়া এই "কার্য্যসমা" জাতির প্রয়োগ হয়। কিন্ত পূর্ব্বোক্ত "দাধর্ম্যসমা" জাতির এরপে প্রয়োগ হয় না। বস্ততঃ "সংশহসমা" জাতিরও এরপে প্রয়োগ হয় না।

মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যের ব্যাখ্যামুসারে "তার্কিকরক্ষা"কার বরদররাজ বলিয়াছেন যে, প্রতিবাদী যদি বাদীর হেতু অথবা পক্ষ অথবা দৃষ্টাস্ত, ইহার যে কোন পদার্থের অদিশ্বস্থ প্রকাশ ক্রিয়া পরে নিজে উহার সাধকরূপে কোন হেতুর উল্লেখপুর্বাক তাহাতেও ব্যতিচার দোষের উদ্ভাবন করিয়া, তাঁহার পূর্কোক্ত হেতু প্রভৃতির অসিদ্ধত্ব সমর্থন করেন, তাহা হইলে সেই স্থলে প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম "কার্য্যদম" প্রতিবেব। বেমন বাদী "শন্দোহনিত্য: কার্য্যত্বাৎ" এইক্লপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, শব্দে কার্য্যন্ত অসিদ্ধ। উহার সাধক হেতু যে প্রবন্ধানন্তরীয়কজ, তাহাও উহার বাভিচারী। কারণ, ভূগর্ভস্থ জলাদিতে প্রবদ্ধের অনন্তর মভি-ব্যক্তি আছে। তাহাতে কার্যাত্ত অর্থাৎ প্রধড়ের অনন্তর উৎপত্তিমত্ত নাই। স্নতরাং শক্তে ঐ কার্যাত্ব হেতুর কোন অব্যভিচারী সাধক না থাকায় উহা অসিদ্ধ। এইরূপ বাদীর গৃহীত পক্ষ শব্দ এবং দৃষ্টান্ত ঘটকে অনিভাত্তরূপে অসিদ্ধ বলিয়া প্রতিবাদী যদি 🗳 অনিভাত্তের সাধকরূপে কোন হেতুর উল্লেখপুর্বক তাহাতে অনিভাগ্নের ব্যভিচার সমর্থন করিয়া, ঐ পক্ষ এবং দুষ্টাস্তেরও অসিদ্ধি সমর্থন করেন, তাহা হইলে তাহার ঐ উত্তরও দেখানে "কার্যাদম" প্রতিষেধ হইবে। মহর্বির এই স্থত্র দ্বারা উক্তরূপ অর্থ কিরূপে বুঝা যায় ? ইহা বুঝাইতে বরদরাজ বলিয়াছেন যে, স্থাত্র "প্রয়ত্ত্রকার্য্য" শব্দের দ্বারা যাহা প্রয়ত্ত্বের কার্য্য অর্থাৎ বিষয় হয় অর্থাৎ যে সমস্ত পদার্থ হেয অথবা গ্রাহ্ম বলিয়া প্রবড়ের বিষয় হয়, তাহাই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে উহার দ্বারা বাদীর হেত্র স্থায় পক্ষ ও দৃষ্টান্তও বুঝা যাইবে। সর্বতি বাস্তব সন্তা ও অসন্তাই ঐ সমস্ত পদার্থেয় অনেকত্ব। তথবা পূর্ব্বোক্ত হুলে জন্মত্ব ও বাঙ্গাত্বরূপ নানাত্বই উহার অনেকত্ব। সেই অনেকত্ব-প্রযুক্ত ব্যক্তিচার দোষের উদ্ভাবন দারা প্রতিবাদীর যে প্রতাবস্থান, তাহাকে বলে 'কার্য্যদম' প্রতিষেধ, ইহাই সূত্রার্থ।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এখানে পূর্ব্জোক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই। তিনি প্রথমে স্ত্রোক্ত শ্রেষজ্বার্থ্য শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—প্রয়ত্বসম্পান্য, এবং "অনেকত্ব" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন অনেকবিষয়ত্ব। কিন্তু পরে তিনি অভিনব ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রয়ত্ত্ররূপ যে কার্য্য অর্থাৎ কর্ত্তির্য যে সমস্ত প্রয়ত্ত্র অনেকত্ব অর্থাৎ অনেকপ্রকারত্বরশতঃ যে সমস্ত প্রয়ত্ত্রান, ভাহাকে বলে "কার্য্যমম"। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সমস্ত জাতি ভিন্ন আরও যে নানাপ্রকার স্বব্যাবাতক উত্তর হয়, তাহাকেই মহর্ষি সর্ব্বশেষে "কার্য্যমম" নামক প্রতিষেধ বলিয়াছেন। জিগীয় প্রতিবাদী বাদীকে নিরস্ত করিতে আরও অনেক প্রকারে প্রয়ত্ত্র করেন। স্কতরাং তাঁহার ঐ বিষয়ে প্রয়ত্ত্রের অনেকপ্রকারত্বনাত্তর আরও অনেক প্রকার জাত্যুত্তর হইতে পারে ও হইয়া থাকে। মহর্ষি সেই সমস্ত না বলিলে তাঁহার ব্যক্তব্যের ন্যুনতা হয়। স্কতরাং তাঁহার এই স্ব্তের উক্তরূপই অর্থ বৃন্ধিতে হইবে। ইহাই বৃত্তিকারের শেষে উক্তরূপ স্থ্রার্থ ব্যাখ্যার মূল্মুক্তি। বৃত্তিকার পরে ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, এই স্ত্রোক্ত জাতি "আরুতিগণ"। অর্থাৎ ইহার ছারা ইহার সমানাকার বা তুল্য অনেক জাতি, বাহা মহর্ষির অন্তান্ত স্থ্রে উক্ত হয় নাই, সেই সমস্ত জাতিও সংগৃহীত হইয়াছে। বৃত্তিকার ইহার উদাহরণস্করণে বলিয়াছেন যে, প্রতিবাদী যেখানে বাদীর

পক্ষের কোন দোষ প্রদর্শন করিতে না পারিয়া বলেন ষে, তোমার পক্ষেও কোন দোষ থাকিতে পারে। তোমার পক্ষে যে কোন দোষই নাই, ইহা নিশ্চয় করিবার কোন উপায় না থাকায় সর্বাদা উহার শঙ্কা বা সন্দেহ থ'কিবেই। প্রতিবাদীর উক্তরপ উত্তরকে বৃত্তিকার বলিয়াছেন,—"পিশাচী-সম।" জাতি। যেমন পিশাচীর প্রাংশন করিতে না পারিলেও আনেকে উহার শঙ্কা করে, তদ্ধপ প্রতিবাদী বাদীর পক্ষের দোষ প্রদর্শন করিতে না পারিলেও উহার শঙ্কা করায় উক্তরূপ জাতির নাম বলা হইয়াছে—"পিশ'চীসমা"। বৃত্তিকার এইরূপ "ৰুজুপকার্সমা" ইত্যাদি নামেও জ্বন্ত জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ঐ দমস্ত জাতিই মহর্ষির এই স্থতের দ্বারা ক্রিত "স্তায়স্থ্রতিবিরণ"কার রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্যও এথানে ব্যাখ্যারই অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। ফলকথা, বুত্তিকারের চরম ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহার নিজমত বুঝা যায় যে, মহর্ষির অন্তক্ত আরও বছপ্রকারে যে সমস্ত জাত্যুত্তর হইতে পারে, তাহাও মহর্ষি এই স্থত্তের দারা স্থচনা করিয়া গিয়াছেন। সেই সমস্ত অন্মুক্ত জাতির সামাত্ত নাম "কার্য্যসন্য" এবং বিশেষ নাম "পিশাচীসমা", "অনুপকারসমা" ইত্যাদি। অবশু বৃত্তিকারের উক্তরূপ ব্যাখ্যায় প্রতক্ত সর্ব্যপ্রকার জাতিরই এই স্থত্তের দারা সংগ্রহ হয়। এবং প্রতিবাদী বাদীর হেতৃ প্রভৃতিতে অনবস্থাভাসের উদ্ভাবন করিলে উদয়নাচার্য্য উহাকেও "প্রদক্ষদমা" জ্বাতি বলিয়াছেন। কিন্ত ভাষাকার প্রভৃতি তাহা না বলায় তাঁহাদিগের মতে উহা এই স্থাত্রোক্ত আকৃতিগণের অন্তভূতি, ইহাও (পূর্ব্ববর্তা) নবম স্থতের ব্যাখ্যায় ) বৃত্তিকার বলিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার প্রভৃতি এই স্থাত্তর উক্তরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করেন নাই। তাঁহারা এই জাতিকে আরুতিগণও ববেন নাই। মহর্ষির এই স্থাত্তের দ্বারা সরলভাবে তাঁহার উক্তরূপ তাৎপর্য্য বুঝাও যায় না। অভান্ত বহু প্রকারে অনেক জাতাত্তর সম্ভব হইলেও সেই সমন্তেরই "কার্যাসম" এই নামকরণও সংগত হয় না। তাহা হইলে মহর্ষির পুর্ব্বোক্ত অভাক্ত জাত্যুত্তরকেও "কার্যাদম" বলা যাইতে পারে। স্থধীগণ প্রাণিধান করিয়া এই সমস্ত কথা চিন্তা করিবেন।

বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ এই "কার্য্যসমা" জাতির অন্তর্রপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বরদরাজ দেই ব্যাখ্যা খণ্ডন করিতে পরে "বৌদ্ধাস্ত" বলিয়া যে কারিকাটী উদ্ভ করিয়াছেন, তাহা তৎপর্য্যনীকাকার "কীর্ত্তিরপ্যাহ" বলিয়া উদ্ভ করিয়াছেন'। তাৎপর্য্যনীকাকার অন্তর্ম্মণ্ড কেবল "কীর্ত্তি" বলিয়া প্রখ্যাত বৌদ্ধাচার্য্য ধর্মকীর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ঘেন উহাঁর বহু কীর্ত্তি খীকার করিতেও প্রস্তুত নহেন। দে যাহাই হউক, ধর্মকীর্ত্তি যে প্রস্তুত্ত কারিকাটী বলিয়াছেন, তাহা এখন আমরা দেখিতে পাই না। তাঁহার "স্থায়বিন্দু" প্রস্তুর সর্ব্যাশেষে তিনি সংক্ষেপে জাতির অরম্ব বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সম্মত জাতির বিভাগ ও বিশেষলক্ষণাদি বলেন নাই। উক্ত কারিকার হারা তাঁহার সম্মত "কার্য্যসম"

শ্ৰীপ্তিরপাহে--নাধোনালুগমাৎ কার্যানামান্তোনাপি সাধনে।
সম্বন্ধিভেদানুভদোক্তিদোক্তি কার্যানমান্তার।"

প্রতিষ্কেধের লক্ষণ বুঝা ধার যে, সাধাধর্ম অনি চাড়ের সহিত অনুগম অর্থাৎ বাাপ্তিবশতঃ কার্য্য সামান্ত অর্থাৎ সামান্ততঃ কার্য্যত্ব হেতুর দারা অনিত্যত্বের সাধন করিলে প্রতিবাদী যদি ঐ কার্যাত্ব হেতর সম্বন্ধি-ভেদ প্রযুক্ত ভেদ বলিয়া ঐ হেতু পক্ষে নাই অর্থাৎ উহা পক্ষে অদিদ্ধ, এইক্স দোষ বলেন, তাহা হইলে তাঁহার এ উত্তরের নাম "কার্যাসম" প্রতিষেধ। যেমন বাদী "শদ্যেহনিতাঃ কার্য্যত্বাৎ ঘটবং" এইরূপ প্রায়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, ঘটের যে কার্যাত্ব, তাহা অন্তর্মণ অর্থাৎ মৃত্তিকা ও দণ্ড'নি প্রযুক্ত। কিন্তু শব্দের যে কার্যাত্ব, তাহা অন্যরূপ অর্থাৎ কণ্ঠ তাল প্রভতির ব্যাপারপ্রযুক্ত। স্কুতরাং উক্ত স্থলে কার্যাত্তের সম্বন্ধি যে ঘট ও শব্দ তাহার ভেদপ্রযুক্ত কার্য্যন্ত ভিন্ন। অর্থাৎ ঘটে যে কার্য্যন্ত আছে, তাহা শব্দে নাই। স্লভরাং ঘটকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া যে কার্যাত্তকে হেতু বলা হইয়াছে, তাহা শব্দে না থাকায় উহা স্বরূপানিত্ত। পক্ষে হেতু না থাকিলে স্বরূপাদিদ্ধি দোষ হয়। স্কুতরাং উক্ত কার্যান্ত্রহতু শব্দে অনিভাত্বের সাধক হয় না। প্রতিবাদীর এইরূপ প্রতাবস্থানই উক্ত স্থলে "কার্য্যদম" প্রতিষেধ। তাৎপর্য্য-টীকাকার প্রথমে এইরূপে উক্ত মতের প্রকাশপূর্ব্বক উক্ত মতপ্রতিপাদক একটী কারিকার প্রব্বাদ্ধ উদ্ধৃত করিয়া লিথিয়াছেন,—"তৎকার্ঘ্যসম্মিতি ভদস্তেনোক্তং"। পরে ধর্ম্মকীর্ত্তির কারিকাও উদ্ধৃত করিয়া উক্ত মতের থণ্ডন করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, যদি "কার্য্যসমা" জাতি উক্তরূপই হয়, তাহা হইলে ধর্মকীর্ত্তি যে আমাদিগের ঈশ্বরসাধক অন্মানের (ক্ষিতিঃ সকর্ত্তকা কার্যাত্বাৎ) **খণ্ডন ক**রিতে পূর্ব্বোক্তরূপে কার্য্যত্ব হেতুর ভেন সমর্থন করিয়া দোষ বলিয়াছেন, উহাও তাঁহার এই কার্যাদমা জাতি, অর্থাৎ উহাও তাঁহার জাত্যুত্তর, সক্তর নহে, ইহা তাঁহার নিজেরই স্বীকার্য্য হয়। তাৎপর্যাটীকাকার পরে কার্যাত্ব হেতুর স্বরূপ যে অভিন্ন, সর্ব্বেই উহা একরূপ, ইহাও প্রতিপাদন করিয়া উক্ত মতের থওন করিয়াছেন। সর্বশেষে চরমকথা বলিয়াছেন যে, যদি "কার্য্যদমা" জাতি উক্তরণই হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত "উৎকর্ষদমা" ও "অপকর্ষদমা" জাতি হইতে উহার ভেদ থাকে না। স্থতরাং মহর্ষি গোতমোক্ত "কার্য্যদমা" জাতিই অদংকীর্ণ অর্থাৎ অন্যান্য জাতি হইতে ভিন্ন বলিয়া উহাই আহা। "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজও এইরূপ বলিয়া এবং উহা বুঝাইয়া উক্ত মতের থগুন করিয়াছেন। বাছলাভয়ে এখানে তাঁহাদিগের কথা সংক্ষেপেই লিখিত হইল ॥৩৭॥

ভাষ্য। অস্থোত্তরং। অমুবাদ। এই "কার্য্যসম" প্রতিষেধের উত্তর।

### সূত্র। কার্য্যান্যত্বে প্রযন্নাহেতুত্বমর্পলব্ধি-কারণোপপতেঃ॥৩৮॥৪৯৯॥

অনুবাদ। কার্য্যের ভেদ থাকিলে অর্থাৎ শব্দ কার্য্য বা জন্ম পদার্থ না হইয়া অভিব্যঙ্গ্য পদার্থ হইলে (শব্দের অভিব্যক্তিতে) অনুপলব্ধি-কারণের অর্থাৎ অনুপলিক্কর প্রয়োজক আবরণের সত্তাপ্রযুক্ত প্রয়ত্তের হেতুত্ব নাই। [ অর্থাৎ যে পদার্থের অনুপলিক্কর প্রয়োজক কোন আবরণ থাকে, তাহারই অভিব্যক্তির নিমিত্ত প্রয়ত্ত্ব আবশ্যক হয়। স্থতরাং সেখানে উহার অভিব্যক্তিতে প্রয়ত্ত্বর যে হেতুত্ব, তাহা উহার অনুপলিক্কির প্রয়োজক আবরণের সত্তাপ্রযুক্ত। কিন্তু উচ্চারণের পূর্বেক শব্দের কোন আবরণ না থাকায় উহার অভিব্যক্তিতে প্রয়ত্ত্ব হেতু হইতে পারে না। স্থতরাং শব্দের উৎপত্তিই হয়, তাহাতেই প্রয়ত্ন হেতু।

ভাষ্য। সতি কার্য্যান্যত্ত্বে অনুপলিকিকারণোপপত্তেঃ প্রযন্ধ্রস্থাহেতৃত্বং শব্দস্থাভিব্যক্তো। যত্র প্রযন্ধানন্তরমভিব্যক্তিস্তত্ত্বানুপলিকিকারণং ব্যবধান-মুপপদ্যতে। ব্যবধানাপোহাচ্চ প্রযন্ধানন্তরভাবিনোহর্থস্থোপলিকিলক্ষণাহভিব্যক্তির্ভকতীতি। নতু শব্দস্থানুপলিকিকারণং কিঞ্চিতুপপদ্যতে। যক্ত প্রযন্ধানন্তরমপোহাচ্ছব্দস্থোপলিকিলক্ষণাহভিব্যক্তির্ভবতীতি। তম্মা-ত্তুৎপদ্যতে শব্দো নাভিব্যজ্যত ইতি।

অনুবাদ। কার্য্যের ভেদ থাকিলে অর্থাৎ শব্দ কার্য্য বা জন্ম পদার্থ না হইলে অনুপলিরর কারণের উপপত্তিপ্রযুক্ত অর্থাৎ অনুপলির প্রযোজক আবরণের সন্তা-প্রযুক্ত শব্দের অভিব্যক্তিতে প্রযত্নের হেতুত্ব নাই। (তাৎপর্য্য) যে পদার্থ বিষয়ে প্রযত্নের অনন্তর অভিব্যক্তি হয়, তাহাতে অনুপলির প্রযোজক ব্যবধান অর্থাৎ কোন আবরণ থাকে। কারণ, ব্যবধানের অপসারণপ্রযুক্ত প্রযত্নের অনন্তরভাবী অর্থাৎ প্রযত্নব্যঙ্গ্য পদার্থের উপলব্ধিরূপ অভিব্যক্তি হয়। কিন্তু শব্দের অনুপলির প্রথাজক কিছু অর্থাৎ কোন আবরণ নাই, যাহার প্রযত্নের অনন্তর অর্থাৎ প্রযত্নক্তন্ত অপসারণপ্রযুক্ত শব্দের উপলব্ধিরূপ অভিব্যক্তি হয়। অভএব শব্দ উৎপন্ন হয়, অভিব্যক্ত হয় না।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই স্তুজারা পূর্কাস্ত্রোক্ত "কার্যাদম" প্রতিষেধের উত্তর বলিরা জাতি নিরপণ সমাপ্ত করিয়াহেন। "কার্যান্তর" শব্দের ছারা বুঝা যার কার্যাভিনত্ব। কার্য্য শব্দের অর্থ এখানে জন্ম পদার্থ। স্কুতরাং যাহা জন্ম নহে, কিন্তু বাঙ্গা, তাহাকে কার্য্যান্ম বলা যার। পূর্ব্বোক্ত স্থলে বাদীর মতে শব্দ প্রবন্ধজন্ম, কিন্তু প্রতিবাদীর মতে উহা প্রযত্নবাঙ্গা। অর্থাৎ বক্তার প্রস্কারশেষ দারা বিদ্যানান শব্দের অভিবাক্তিই হয়, উৎপত্তি হয় না। স্কুতরাং প্রতিবাদীর মতে শব্দ কার্য্যান্ম। তাই মহর্ষি এই স্কুত্রের দারা বলিয়াছেন যে, কার্যান্মত্ব থাকিলে অর্থাৎ শব্দের উৎপত্তি অস্বীকার করিয়া অভিবাক্তিই স্বীকার করিলে শব্দের অভিবাক্তিতে প্রযত্নের হেতুত্ব নাই অর্থাৎ উহাতে প্রযত্ন হেতু হইতে পারে না। কারণ, অভিবাক্তিতে যে প্রযত্নের হেতুত্ব, তাহা

অমুপলব্বির কারণের অর্থাৎ যে আধরণপ্রযুক্ত বিদ্যাদান পদার্থেরও উপলব্বি হয় না, সেই আবরণের সভাপ্রযুক্ত। কিন্তু উচ্চারণের পূর্বে শব্দের কোন আবরণই না থাকায় আবরণের সভাপ্রযুক্ত যে প্রমত্বের হেতুত্ব, তাহা শব্দের অভিব্যক্তিতে নাই। স্বতরাং শব্দ প্রবন্ধব্যক্রা, ইহা বলা বায় না। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যান্দ্রদারে মহর্ষির এই স্থত্তের দারা তাঁহার উক্তরূপই তাৎপর্য্য বুঝা ধার। ভাষ্যকার পরে এই তাৎপর্যা বাক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, যে বিষয়ে প্রয়ত্মনত্ত অভিবাক্তি হয়, তাহাতে ব্দুপুলব্ধিপ্রযোজক ব্যবধান ব্দর্থাৎ কোন আবরণ থাকে। কারণ, দেই আবরণের অপুদারণপ্রযুক্ত প্রধল্পবাস্ব্য দেই পদার্থের উপলব্ধিরূপ অভিব্যক্তি হয়। তাৎ পর্য্য এই যে, ঐরূপ স্থলে দেই আবরণের অপসারণের জন্মই প্রয়ত্ব আবশ্রক হয়। তাহার পরে সেই বিদামান পদার্থের প্রত্যক্ষরূপ অতি-ব্যক্তি হয়। স্বতরংং তাহাতে পরম্পরায় প্রয়ত্ন হেতু হয়। যেমন ভূগর্ভে জলাদি অনেক পদার্থ বিদামান থাকিলেও মৃত্তিকারণ বাবধান বা আবরণবশতঃ উহার প্রত্যক্ষরণ অভিবাক্তি হয় না। কিন্তু প্রায়ত্রবিশেষের দ্বারা ঐ আবরণের অপসারণ করিলেই সেই বিদ্যানান জলাদি পদার্থের প্রত্যক্ষ-রূপ অভিব্যক্তি হয়। স্থভরাং তাহাতে পরম্পরায় প্রবত্ন হেতু হয়। কিন্তু উচ্চারণের পুর্বের শব্দের এক্রপ কোন আবরণ নাই, প্রযত্নবিশেষের দ্বারা ধাহার অপসারণপ্রযুক্ত শব্দের শ্রবণরূপ অভিব্যক্তি হইবে। অতএব বিদামান শব্দেরই অভিয়ক্তি হয়, ইহা বলা যায় না। স্মৃতরাং বক্তার প্রযন্ত্র-বিশেষজ্ঞ অবিদ্যমান শব্দের উৎপত্তিই হয়, ইহাই স্বীকার্য্য ! ফলকথা, যেখানে পদার্থের কোন ব্যবধান বা আবরণ বিষয়ে কিছুমাত্র প্রমাণ নাই, দেখানে প্রযত্নজন্ত উহার অভিব্যক্তি সমর্থন করা ষায় না। উচ্চারণের পূর্বে শব্দের আবরণ বিষয়ে কোন প্রমাণই নাই।

তাৎপর্যাটীকাকার এই স্ত্রের তাৎপর্য্যবাখ্যা করিয়াছেন যে,' "কার্যান্তর" হইলে অর্থাৎ অভিব্যক্তিরপ কার্য্য হইতে উৎপত্তিরপ কার্য্যের ভেদ থাকার অভিব্যক্তির প্রতি প্রয়ত্তের হেতৃত্ব নাই। কেন হেতৃত্ব নাই ? তাই মহর্ষি বলিয়াছেন,—"অমুপলন্ধি কারণোপপত্তেঃ"। মহর্ষির তাৎপর্য্য এই যে, অমুপলন্ধির কারণের উপপত্তিপ্রযুক্ত অর্থাৎ অমুপলন্ধি প্রয়োজক আবরণাদির সন্ত্যা থাকিলেই তৎপ্রযুক্ত অভিব্যক্তির প্রতি প্রয়ত্ত্ব হেতৃত্ব হইতে পারে। কিন্তু শব্দের অমুপলন্ধি বা অপ্রবণের প্রয়োজক কোন আবরণাদি নাই। তাৎপর্য্যটিকাকার মহর্ষির স্থ্যোক্ত হেতৃত্বাক্যের পরে "প্রয়ত্ত্বাভিব্যক্তিহেতৃত্বং স্থাৎ" এই বাক্যের অধ্যাহার করিয়া, ঐরপ স্থার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ব্রা যায়। তিনি "সতি কার্য্যান্তত্বে" ইত্যাদি ভাষ্যদন্দর্ভেরও উক্তরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা কর্ত্ব্যা, ইহাও বলিয়াছেন এবং পরে ভাষো "যত্র" ও "তত্ত্ব" শব্দের বিপরীত ভাবে যোজনা করিয়া "তত্ত্ব"

<sup>&</sup>gt;। কার্য স্ত উৎপত্তিলক্ষণস্থ অন্তর্হেভিব্য জিলক্ষণাৎ কার্য্যাৎ প্রযন্ত্রপ্রাভিব্যজিং প্রতাহেতৃত্বং। ক্সাণ্ডিব্যজিং প্রতি হতৃত্বং ক্রাণ্ডিব্যজিং প্রতি ব্যতিরেকপরং প্রতি হতৃত্বং ক্রাণ্ডিব্যালিক্ষর কর্মাণ্ডিব্যালিক্ষণ করে ক্রাণ্ডিব্যালিক্ষণ করে ক্রাণ্ডিব্যালিক্স করে ক্রাণ্ডিব্যালিক্স করে ক্রাণ্ডিব্যালিক্স করে ক্রাণ্ডিব্যালিক্স করে ব্যব্ধানমূপপদাতে। ক্সাণ্ডিব্যালিক্স করে প্রবিধ্যালিক্স করি বিব্যালিক্স বিব্যালিক বিশ্বালিকস বিব্যালিকস বিব্যালিকস বিব্যালিকস বিব্যালিকস বিব্যালিকস বিক্স বিব্যালিকস বিদ্যালিকস বিব্যালিকস বিদ্যালিকস বিদ্যালিকস বিব্যালিকস বিদ্যালিকস বিদ্যালিকস

অর্থাৎ সেই বিষয়ে প্রবায়ের অনন্তর অভিব্যক্তি হয়, যে বিষয়ে জন্মণলব্বিপ্রযোজক আবরণ থাকে, এইরূপ বাাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকারের এরূপই তাৎপর্য্য হইলে ভিনি প্রথমে "তত্র" না বলিয়া "যত্র" বলিবেন কেন ? এবং তাঁহার উক্ত সন্দর্ভের এরপে ব্যাখ্যার এখানে প্রয়োজনই বা কি ? ইহা স্থগীগণ বিচার করিবেন। পরস্ত ভাষ্যকার তাৎপর্যাটীকাকারের ক্সায় স্থত্তোক্ত হেতুবাক্যের পরে উক্ত বাক্যের অধ্যাহার না করায় স্থার্থ ব্যাধ্যায় তাঁহারও যে উক্তরূপই তাৎপর্য্য, ইহা কিরূপে বুঝিব, ইহাও চিস্তা করা আবশ্যক। ভাষাকার হুত্তার্থ ব্যাখ্যায় "শব্দস্যাভিব্যক্তৌ" এই বাক্যের অধ্যাহার করিয়াছেন। মহর্ষির বক্তব্যানুসারে উহা তাঁহার অভিপ্রেত বুঝা যায়। কারণ, শব্দের আবরণ না থাকায় শন্দের অভিব্যক্তিতে বক্তার প্রয়ত্ত্বের হেতুত্ব নাই, ইহাই তাঁহার বক্তবা। ভাষ্যকারের ব্যাপার দারা আমরা বুঝিতে পারি যে, এই স্থতে মহর্ষির নিমেধ্য যে প্রযন্ত হেতুত্ব, ভাহা অনুপ্লব্ধিপ্রয়োজক আবরণের সভাপ্রযুক্ত, ইহাই মহর্ষি পরে ঐ হেতুবাক্যের দারা প্রকাশ করিয়া, প্রয়োজকের অভাবনশতঃই প্রয়োজ্য প্রয়ত্ব-হেতুত্বের অভাব সমর্থন করিয়াছেন। স্থত্তে অনেক স্থলে এরূপ একদেশাররও স্ত্রকারের অভিপ্রেত থাকে। স্থতরাং ভাষাকার স্থ্রোক্ত হেতৃবাক্যের পরে উহার সংগতির জন্ম অন্ম কোন বাক্যের অধ্যাহার করেন নাই। স্থারমঞ্জরীকার জয়স্ত ভট্ট কিন্তু পূৰ্ব্বোক্ত ফুত্ৰপাঠ অসংগত বুঝিয়া 'মতুপলব্ধিধারণামুপপত্তেঃ' এইরূপই স্থত-পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্র উক্ত পাঠে উচ্চারণের পূর্বে শব্দের অমুপলব্ধি প্রয়োজক আবরণাদির অমুপপত্তি অর্থাৎ অসম্ভাবশতঃ শব্দের অভিব্যক্তিতে বক্তার প্রযমের হেতুত্ব নাই, এইরূপে সরল ভাবেই মহর্ষির বক্তব্য ব্যক্ত হওয়ায় সরল ভাবেই স্থত্রার্থ সংগত হয়। কিন্তু আর কেহই এরূপ স্থত্রপাঠ প্রহণ করেন নাই। "অনুপলিকিকারণোপপতেঃ" এইরূপ স্থ্রপাঠই ভাষ্যকার প্রভৃতির পরিগৃহীত।

ফলকথা, মহর্ষি এই স্থ্রের দ্বারা শব্দের অভিব্যক্তি পক্ষের খণ্ডন দ্বারা উৎপত্তি পক্ষের সমর্থন করিয়া, পূর্ব্বোক্ত স্থলে বাদীর গৃহীত হেতু "প্রয়ত্তানস্তরীয়কত্ব" যে প্রয়ত্তের অনস্তর উৎপত্তি,— অভিব্যক্তি নহে, এবং ঐ হেতু বাদীর গৃহীত সাধাধর্মী শব্দে সিদ্ধ, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। তদ্বারা উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্রাহিত স্বরূপাসিদ্ধি ও ব্যভিচার দোষ খণ্ডিত হইয়াছে। কারণ, শব্দে প্রয়ত্ত্বর অনস্তর উৎপত্তিমন্তরূপ হেতু সিদ্ধ হওয়ায় উহাতে স্বরূপাসিদ্ধি-দোষ নাই। প্রয়ত্ত্বর অনস্তর অভিব্যক্তি বাদীর অভিমত হেতুই নহে, স্প্তরাং ব্যভিচারদোষের আপত্তিরও কোন সন্তাবানা নাই। কারণ, বাদী যাহা হেতু বলেন নাই, তাহাতেই বাদীর হেতু বলিরা আরোপ করিয়া তাহাতে বাদীর সাধ্যধর্মের ব্যভিচার প্রদর্শন করিলে তাহাতে বাদীর অভিমত হেতু হুই হয় না। পরস্ত প্রতিবাদী যদি ঐরপ আরোপ করিয়াই ব্যভিচার-দোষ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তিনি যে, পরে বাদীর হেতুর অসাধকত্ব সাধন করিতে হেতু বলিবেন, তাহাতেও ঐরপ আরোপ করিয়া বাভিচার-দোষ প্রদর্শন করা যাইবে। স্প্তরাং তাঁহার নিজের সেই হেতুরও হুইত্ব সিদ্ধ হইলে তিনি আর তদ্বারা বাদীর হেতুর অসাধকত্ব সাধন করিতে পারিবেন না। স্প্তরাং তাঁহার ঐ উত্তর স্বব্যাঘাতক হওয়ায় উহা সহত্তর হইতেই পারে না। উহা জাত্যুত্তর, ইহা তাঁহারও স্বীকার্য্য। পূর্ব্ববং স্বব্যাঘাতক হওয়ায় উহা সহত্তর হইতেই পারে না। উহা জাত্যুত্তর, ইহা তাঁহারও স্বীকার্য্য।

মহর্ষির শেষোক্ত এই "কার্য্যদমা" জাতি আক্রতিগণ, এই মতেও বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই স্থতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্ত তাহাও প্রক্লতার্থ-ব্যাখ্যা বলিয়া বুঝা যায় না। তবে গৌতমোক্ত চতুর্বিংশতি প্রকার জাতির আন্তর্গণিক তেন যে বহু প্রকারে সম্ভব হয় অর্থাৎ উহা অনস্ত প্রকার, ইহা উদ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীনগণও বণিয়াছেন। স্থপ্রাচীন আলম্বারিক ভামহও "সাধর্ম্মাসমা" প্রভৃতি জাতির প্রকার-ভেদ যে, অতি বহু, ইহা বলিয়া গিয়াছেন'। মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য গৌতমের হাত্রের ব্যাখ্যা করিয়াই ঐ সমস্ত জাতির বহু প্রকার ভেদ ও তাহার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। অবৈতবাদী সম্প্রদায় যে জগতের মিথাতি সমর্থন করিয়াছেন, তাহার খণ্ডন করিতে মাধ্ব সম্প্রদার বলিয়াছেন যে, ঐ মিথ্যাত্ত কি মিথ্যা অথবা সত্য ? জগতের মিথাতি মিথা হইলে জগতের সভাত্তই স্বীকার করিতে হয়। আর ঐ মিথাতি সভা হুইলে ব্রহ্ম ও মিথাতি, এই সভাষয়-স্বীকারে অবৈত্সিদ্ধান্তের হানি হয়। এতহত্তেরে উদয়নাচার্য্যের ব্যাখ্যাত্মদারেই অবৈতবাদী সম্প্রদায় মাধ্ব সম্প্রদায়ের ঐ উত্তরকে "নিতাসমা" জাতি বলিয়াছিলেন। তহন্তরে মাধ্ব সম্প্রদায় বলিয়াছিলেন যে, আমাদিগের ঐ উত্তর জাত্যুত্তর নহে। কারণ, জাত্যুত্তরের যে সমস্ত হুইত্বমূল, তাহা কিছুই উহাতে নাই। "সর্বাদর্শনসংগ্রহে" মাধ্বমতের ব্যাখ্যায় মাধ্বাচার্য্য মাধ্ব সম্প্রদায়ের 🗳 কথাও বলিয়াছেন। মাধ্বদম্প্রদায়ের প্রধান মাচার্য্য মহানৈয়াত্বিক ব্যাদতীর্থ "ভাগামূত" গ্রন্থে নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন। পরে অধৈতবাদী মহানৈয়ায়িক মধুস্থদন সরস্বতী "অধৈতদিদ্ধি" গ্রন্থে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সমস্ত গ্রন্থ বুঝিতে হইলে গৌতমোক্ত "জাতি"-ভত্তও সম্যক্ বুঝা আবশ্রক। প্রাচীন কাল হইতেই সমস্ত সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণই এবং প্রাচীন আলঙ্কারিকগণও অত্যাবশ্রকবশতঃ পূর্বেরাক্ত "জাতি"তত্ত্বের বিশেষ চর্চচা করিয়া গিয়াছেন। তজ্জন্ত উক্ত বিষয়ে নানা মত ভেদ্ও হইয়াছে। বাহুলা ভয়ে সমস্ত মত ও উদাহরণ প্রদর্শন করিতে পারিলাম না। অভ:পর "কথাভাদে"র কথা বলিতে হইবে। ৩৮ ॥

#### কার্য্যদম-প্রকরণ দমাপ্ত 11১৬1

ভাষ্য। হেতোশ্চেদনৈকান্তিকত্বমুপপাদ্যতে, অনৈকান্তিকত্বাদসাধকঃ স্থাদিতি। যদি চানৈকান্তিকত্বাদসাধকং<sup>২</sup>—

অমুবাদ। যদি হেতুর অর্থাৎ প্রতিবাদী যদি বাদীর হেতুর অনৈকান্তিকত্ব

 <sup>।</sup> জাতয়ো দুয়ণাভায়,ন্তঃ সাধর্মসমাদয়ঃ।
 তায়াং প্রপক্ষে বহুধা ভূয়য়াদিহ নোদিতঃ ।—

ভামহপ্রণীত কাব্যালম্বার, ৫ম পঃ, ২৯শ।

২। তদেতৎ স্থাবতারপরং ভাষাং—"হেভোশ্চেননৈকান্তিক্তমুপপাদ্যতে" প্রতিবাদিনা—"অনৈকান্তিক্তা-দসাধকঃ স্তাদিতি। যদি চানৈকান্তিক্তাদসাধকং" বাদিনো বচনং "প্রতিষেধ্ছাপ সমানো দোষঃ" ইত্যাদি তাৎপর্যাদীকা।

(ব্যভিচারিত্ব) উপপাদন করেন, অনৈকাস্তিকত্বপ্রযুক্ত অসাধক হয়। কিন্তু যদি অনৈকাস্তিকত্বপ্রযুক্ত (বাদীর বাক্য) অসাধক হয়, (তাহা হইলে)—

#### সূত্র। প্রতিষেধ্পে সমানো দোষঃ॥৩৯॥৫০০॥

অনুবাদ। প্রতিষেধেও (প্রতিষেধক ব্যাক্যেও) দোষ সমান, অর্থাৎ প্রতিবাদীর জাত্যুত্তররূপ প্রতিষেধবাক্যও অনৈকান্তিকত্বপ্রযুক্ত অসাধক হয়।

ভাষ্য। প্রতিষেধোহপ্যনৈকান্তিকঃ, কিঞ্চিৎ প্রতিষেধতি কিঞ্চিন্নতি। অনৈকান্তিকস্বাদসাধক ইতি। অথবা শব্দস্থানিত্যস্বপক্ষে প্রযন্তানন্তর-মূৎপাদো নাভিব্যক্তিরিতি বিশেষহেস্বভাবঃ। নিত্যস্বপক্ষেহপি প্রযন্তানন্তর-মভিব্যক্তির্নোৎপাদ ইতি বিশেষহেস্বভাবঃ। সোহয়মূভরপক্ষসমো বিশেষ-হেস্বভাব ইত্যুভয়মপ্যনৈকান্তিকমিতি।

অনুবাদ। "প্রতিষেধ"ও অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথিত প্রতিষেধক বাক্যও অনৈকান্তিক। (কারণ) কিছু প্রতিষেধ করে, কিছু প্রতিষেধ করে না। অনৈ-কান্তিকত্বপ্রযুক্ত অসাধক। [ অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথিত প্রতিষেধক বাক্যও বাদীর কথিত হেতু বা বাক্যের অসাধকত্ব সাধন করিতে পারে না। কারণ, ঐ বাক্য নিজের স্বরূপের প্রতিষেধ না করায় সমস্ত পদার্থেরই প্রতিষেধক নহে। অতএব প্রতিষেধের পক্ষে উহা ঐকান্তিক হেতু নহে, উহা অনৈকান্তিক অর্থাৎ ব্যভিচারী।

অথবা শব্দের অনিত্যন্ধ পক্ষে প্রযন্তের অনন্তর উৎপত্তি, অভিব্যক্তি নহে, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। নিতান্ধ পক্ষেও প্রযন্তের অনন্তর অভিব্যক্তি, উৎপত্তি নহে, এ বিষয়েও বিশেষ হেতু নাই। সেই এই বিশেষ হেতুর অভাব উভয় পক্ষে তুল্য, এ জন্ম উভয়ই অর্থাৎ বাদীর বাক্যের হ্যায় প্রতিবাদীর বাক্যও অনৈকান্তিক।

টিপ্পনী। মহর্ষি তাঁহার উদ্দিষ্ট চত্র্বিংশতি প্রকার জাতির নিরূপণ করিয়া, পরে এই স্থ্র হইতে হেত্রের বারা "কথাভাস" প্রদর্শন করিয়াছেন। তাই শেষোক্ত এই প্রকরণের নাম "কথাভাস"-প্রকরণ। বাদী ও প্রতিবাদীর ভারাহংত যে সমন্ত বিচারবাকা তত্ত্ব-নির্ণন্ন অথবা একতরের জয়লাভের যোগ্য, তাহার নাম "কথা"। উহা "বাদ", "জল্ল" ও "বিতণ্ডা" নামে ব্রিবিধ (প্রথম বণ্ড, ৩০৬ পূর্চা ক্রষ্টিরা)। কিন্তু যেখানে বাদী ও প্রতিবাদীর বিচারবাক্যের বারা কোন তত্ত্ব নির্ণন্নও হয় না, একতরের জয়লাভও হয় না, হইতেই পারে না, সেই স্থলে তাঁহাদিগের ঐ বিচারবাক্য কথা" নহে, তাহাকে বলে "কথাভাস"। এই কথাভাসে বাদীর প্রথমোক্ত বাক্য হইতে ছয়্টী পক্ষ হইতে পারে। এ জন্ত, ইহার অপর নাম "ষট্পক্ষী"। বিশ্বহাৎ পক্ষাণাং সমাহারঃ" এই বিগ্রহণাক্যান্ত্র "ষট্ পক্ষী" শব্দের অর্থ ঘট পক্ষের সমাহার। কিরপ হলে বাদী ও প্রতিবাদীর "ষট্ পক্ষী"রূপ "কথাভাদ" হয়, ইহা প্রদর্শন করিতে মহর্ষি প্রথমে এই হত্তের হারা বাদীর বক্তব্য তৃতীয় পক্ষটী প্রকাশ করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই য়ে, বাদী প্রথমে নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি পূর্ব্বোক্ত কোন প্রকার জাত্যন্তর করেন, তাহা হইলে বাদী তথন সত্ত্তরের হারাই তাহার থণ্ডন করিবেন। তাহা হইলে তাঁহার জয়লাভ হইবে, তত্ত্বনির্বয়ও হইতে পারে। কিন্তু বাদীও যদি সত্ত্তর করিতে অসমর্থ হইয়া প্রতিবাদীর স্থায় জাত্যন্তরই করেন, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ফলহ্ময়ের মধ্যে কোন ফলই হইবেনা। পরস্ত প্রস্কপ হলে মধ্যস্থগণের বিচারে প্রতিবাদীর স্থায় বাদীও নিগৃহীত হইবেন। স্বতরাং প্রকাপ বার্থ ও নিগ্রহজনক বিচার একেবারেই অকর্ত্ব্যা, ইহা উপদেশ করিবার জ্ব্যুই মহর্ষি গোতম শিষ্যগণের হিতার্থ পরে এখানে পূর্ব্বোক্ত "কথাভাদ" বা "ষট্পক্ষী" প্রদর্শন করিয়াছেন"।

প্রতিবাদী জাত্যুত্তর করিলে বাদী কিরূপে জাত্যুত্তর করিতে পারেন ? অর্থাৎ বাদী কিরূপ উত্তর করিলে তাঁহার জাত্যুত্তর হইবে ? মহর্ষি ইহাই ব্যক্ত করিতে স্থুত্র বলিয়াছেন, "প্রতিষেধ্যেপি সমানো দোষঃ।" অর্থাৎ বাদী প্রতিবাদীকে যদি বলেন যে, তোমার প্রতিষেধক বাক্যেও অনৈকান্তিকত্বদোষ তুলা, ভাষা হইলে বাদীর ঐ উত্তর জাত্যুত্তর হইবে। মহর্ষি এই স্থাত্তের দারা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "কার্য্যসমা" জাতির প্রয়োগস্থলেই বাদীর জাত্যুন্তর প্রদর্শন করিয়াছেন। অর্থাৎ বাদী "শব্দোংনিত্যঃ প্রবত্মানস্তরীয়কত্বাৎ" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া শব্দে অনিতাত্ব পক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি প্রয়ম্ভের অনস্তর অভিব্যক্তিই বাদীর হেতৃ বলিয়া সমর্থন করিয়া, তাহাতে অনৈকান্তিকত্ব অর্থাৎ ব্যক্তিচারিত্ব দোষের উদ্ধাবন করেন, তাহা হইলে সেখানে বাদী মহর্ষির পূর্বাস্থতোক্ত সহত্তর করিতে অসমর্থ হইয়া যদি বলেন যে, "প্রতিষেধ্যুপ সমানো দোষ:"—তাহা হইলে উহা বাদীর ছাত্যুত্তর হইবে। ভাষ্যকার ইহা ব্যক্ত করিবার জ্ঞ্ঞ এই স্তুত্তের অবভারণা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, প্রতিবাদী যদি বাদীর হেতুর অনৈকাস্তিকত্ব উপপাদন করেন, তাহা ইইলে অনৈকাস্তিকত্বপ্রযুক্ত উহা অসাধক হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত হলে বাদীর হেতু অনিত)ত্বরূপ সাধ্যধর্মের বাভিচারী হওয়ার উহা অনিতাত্বের সাধক হয় না, স্মুতরাং বাদীর নিজ পক্ষস্থাপক বাক্যও সেই বাক্যার্থের বাভিচাণী হওয়ায় উহাও তাঁহার নিজ পক্ষের সাধক হয় না, ইহাই উক্ত স্থলে জাত্যুন্তরবাদী প্রতিবাদীর কথা, উহাই তাহার প্রতিবেধক বাক্য এবং উহাই উক্ত বিচারে শ্বিতীয় পক্ষ। বাদী ও প্রতিবাদীর বিচারবাক্যই এখানে "পক্ষ" শব্দের দারা গৃহীত হইয়াছে। ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় পক্ষ প্রকাশ করিয়া, পরে উক্ত স্থলে বাদীর জাত্যুত্তরক্ষপ তৃতীয় পক্ষের প্রকাশ করিতে "যদি অনৈকান্তিকত্বপ্রযুক্ত বাদীর নিজ্ঞপক্ষস্থাপক বাক্য অসাধক

সম্ভবেশ জাতীনামুদ্ধারে ওত্ব-নির্বিঃ। জয়েওরবাবত্তেতি সিধােদেতৎ ফলছয়ং।
প্রসম্ভাগত্লাাঃ স্থারশ্রথা নিফলাঃ কথাঃ। ইতি দর্শরিতুং স্কৈঃ বউপ্কীমাহ পোতমঃ ।
অসম্ভবররপা সা এইবাা পরিশিষ্টত: !--তার্কিয়য়লা।

হয়"—এই কথা বলিয়া এই ফ্রের অবতারণা করিগ্রাছেন। তাৎপর্যা এই যে, উক্ত স্থলে বাদী প্রতিবাদীকে বলিতে পারেন যে, অনৈকান্তিকত্বপ্রযুক্ত আমার বাক্য অসাধক হইলে তোমার পুর্ম্বোক্ত যে প্রতিষেধ মর্থাৎ প্রতিষেধক বাকা, তাহাও ম্বদাধক। কারণ, উহাও ত শনৈকান্তিক। প্রতিবাদী যে বাক্যের দ্বারা বাদার বাক্যের দাধকত্বের প্রতিষেধ অর্থাৎ অভাবের সমর্থন করেন, এই অর্থে স্থত্তে "প্রতিষেশ" শংকর অর্থ প্রতিবাদীর দেই প্রতিষেধক বাক্য। প্রতিবাদী উহাকে অনৈকান্তিক বলিবেন কিরূপে ? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, কিছু প্রতিষেধ করে, কিছু প্রতিষেধ করে না। তাৎপর্য্য এই যে, প্রতিবাদীর ঐ প্রতিষেধক বাক্য বাদীর হেতুর বা বাক্যের সাধকত্বের প্রতিষেধ করিলেও নিঞ্জের স্বরূপের প্রতিষেধ করে না, ইহা প্রতিবাদীরও অবশ্য স্বাকার্য্য। স্থতরাং বাদী তাঁহাকে বলিতে পারেন যে, তোমার ঐ বাক্য যখন নিজের স্বরূপের প্রতিষেধক নহে, তখন উহা প্রতিষেধ্যাত্তের সাধক না হওয়ায় সামান্ততঃ প্রতিষেধের পক্ষে উহা অনৈকাস্তিক। উহা যদি সমস্ত পদার্থেরই প্রতিষেধক হইত, তাহা হইলে অবশ্র উহা প্রতিষেধ-সাধনে ঐকান্তিক হেতু হইত। কিন্তু তাহা না হওয়ায় উহাও অনৈকান্তিক, স্থুতরাং উহা বস্তুতঃ প্রতিষেধক বাকাই নহে। অতএব উহা আমার হেতু বা বাকোরও সাধকত্বের প্রতিষেধ করিতে পারে না। ভাষ্যকার পরে প্রকারান্তরে প্রতিবাদীর প্রতিষেধক বাক্যের অনৈকান্তিকত্ব প্রদর্শন করিতে অন্তরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অথবা শদ্ধের অনিতাত্ব পক্ষে প্রবড়ের অনস্তর উৎপত্তিই হয়, অভিবাক্তি হয় না, এ বিষয়ে যেমন বিশেষ হেতু নাই, ভজ্ঞাপ নিতাত্ব পক্ষেও প্রায়ত্মের অনন্তর শব্দের অভিব্যক্তিই হয়, উৎপত্তি হয় না, এ বিষয়েও বিশেষ হেতু নাই। তাৎপর্য্য এই যে, বাদী পূর্ব্বোক্ত "প্রয়ত্তানস্তরীয়কত্ব" হেতুর ছারা শব্দের অনিভাত্ব পক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী বলেন দে, প্রয়ত্ত্বের অনস্তর শব্দের যে উৎপত্তি হয়, অভিবাক্তি হয় না, ইহা অদিদ্ধ। কারণ, কোন বিশেষ হেতৃর দ্বারা উহা দিদ্ধ করা হয় নাই। উহার সাধক কোন বিশেষ হেতুও নাই। স্থতরাং তুল্যভাবে বাদীও পরে বলিতে পারেন যে, তোমার অভিমত যে শব্দের নিতাত্বপক্ষ, তাহাতে ত প্রবড়ের অনস্তর শব্দের অভিব্যক্তিই হয়, উৎপত্তি হয় না, এ বিষয়ে কোন বিশেষ হেতু নাই। কোন বিশেষ হেতুর দ্বারা উহা দিদ্ধ করা হয় নাই। অত এব বিশেষ হেতুর অভাব উভয় পক্ষেই ত্ত্যা। স্মৃতরাং আমার বাক্য অনৈকান্তিক হইলে ভোমার বাক্যও অনৈকান্তিক হইবে। কারণ, তোমার প্রতিষেধক বাকাও প্রবল্পের অনন্তর শব্দের অভিবাক্তি পক্ষেরই সাধন করিতে পারে না। কারণ, শব্দের উৎপত্তি পক্ষেও প্রয়ত্ত্বের সাফল্য উপপন্ন হয়। শব্দের উৎপত্তি সাধনে আমি যেমন কোন বিশেষ হেতু বলি নাই, তজ্ঞাপ তুমিও শব্দের অভিব্যক্তি-সাধনে কোন বিশেষ হেতু বল নাই। স্থতরাং তোমার কথিত যুক্তি অনুসারে আমার বাক্য ও তোমার বাক্য, এই উভয়ই অনৈকান্তিক, ইহা তোমার অবশ্র স্বীকার্য্য। ভাষ্যকারের চরম ব্যাধ্যায় মহর্ষির এই স্থত্তের উক্তরূপই তাৎপর্যা। ফলকথা, পূর্ব্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উত্তরের স্থান্ন বাদীর উক্তরূপ উত্তরও লাত্যুত্তর াওমা

### সূত্র। সর্ব তৈবং ॥৪০॥৫০১॥

অনুবাদ। সর্বত্র অর্থাৎ "সাধর্ম্ম্যসমা" প্রভৃতি সর্বব্রপ্রকার জাতি স্থলেই এইরূপ অর্থাৎ বাদীর পূর্ব্বোক্ত উত্তরের তুল্য অসহত্তর সম্ভব হয়।

ভাষ্য। দর্কের্ ''দাধর্ম্ম্যদম''প্রভৃতিরু প্রতিষেধহেতুরু যত্রাবিশেষো দৃশ্যতে তত্রোভয়োঃ পক্ষয়োঃ দমঃ প্রদক্ষত ইতি।

অনুবাদ। "সাধর্ম্ম্যসম" প্রভৃতি সমস্ত প্রতিষেধহেতুতে অর্থাৎ সর্ববিপ্রকার জাত্যুত্তর স্থলেই যে বিষয়ে অবিশেষ দৃষ্ট হয়, সেই বিষয়ে উভয় পক্ষে তুল্য অবিশেষ প্রসক্ত হয় অর্থাৎ বাদা যে অবিশেষ দেখেন, সেই অবিশেহেরই তুল্যভাবে আপত্তি প্রকাশ করেন।

টিপ্লনী। প্রশ্ন হইতে পারে যে, কেবল কি পূর্ব্বোক্ত "কার্য্যদম।" জাতির প্রয়োগস্থলেই বাদী উক্তরূপে জাতাত্তর করিলে "কথাভাস" হয় ? অন্ত কোন জাতির প্রয়োগস্থলে উহা হয় না ? তাই মহর্ষি পরে এথানেই এই স্থতের দ্বারা বলিয়াছেন যে, সর্ব্ধপ্রকার জাতির প্রয়োগস্থলেই বাদী প্রব্রুব কোন প্রকার জাত্যুত্তর করিতে পারেন। স্মতরাং দর্মত্রই উক্তরূপে "কথাতাদ" হয়। প্রতিবাদী জাত্যুত্তর করিলে বাদী যে সর্ব্বত্রই পূর্ব্বোক্ত স্থলের স্থায় প্রতিবাদীর প্রতিষেধক বাক্যের অনৈকান্তিকত্ব দোষের উদ্ভাবন করিতে পারেন, ইহা মহর্ষির তাৎপর্য্য নহে। কারণ, সর্ব্বত্র উন্ন সম্ভব হয় না। তাই ভাষাকার হুত্রোক্ত "এবং" শব্দের অভিমতার্থ ব্যাধ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, ষে বিষয়ে অবিশেষ দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ প্রতিবাদী জাত্যুত্তর করিলে বাদী দেখানে যে বিষয়ে যে অবিশেষ বুঝেন, দেখানে দেই অবিশেষেরই তুল্যভাবে আপত্তি প্রকাশ করিয়া জাত্যুত্তর করেন। বেমন পূর্ব্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদীর বাক্যে নিজবাক্যের সহিত অনৈকান্তিকত্বরূপ অবিশেষ বুঝিয়াই তুল্য-ভাবে উহারই আপত্তি প্রকাশ করেন। এইরূপ অন্ত জাতির প্রয়োগস্থলে অন্তরূপ অবিশেষের আপত্তি প্রকাশ করেন। ফলকথা, প্রতিবাদীর জাত্যন্তরের পরে বাদীও জাত্যন্তর করিলে সর্ব্বত্রই কথা ভাদ হয়, ইহাই মহর্ষির বক্তব্য। বেমন কোন বাদী "শব্দোহনিতাঃ কার্য্যতাদবটবৎ" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া, শব্দে অনিতাত্ব পক্ষ স্থাপন করিলে প্রতিবাদী বলিলেন যে, যদি ঘটের সাধর্ম্ম কার্যাত্মপ্রযুক্ত শব্দ অনিতা হয়, তাহা হইলে আকাশের সাধর্ম্ম। অমূর্ত্তত্বপুক্ত শব্দ নিত্য হউক ! উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর ঐ উত্তর জাত্যুত্তর, উহার নাম "সাধর্ম্মাসমা" জাতি। মহর্ষি গোতম পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় স্থত্রের দারা উক্ত জাতির যে সহত্তর বলিয়াছেন, তদ্বারাই উহার খণ্ডন করা বাদীর কর্ত্তব্য। কিন্তু বাদীর ঐ সহক্তরের ক্ষূর্ত্তি না হইলে তিনি যদি পরাজয়-ভয়ে নীরব না থাকিয়া বলেন যে, শব্দ যদি আকাশের সাধর্ম্য অমুর্ক্তত্বপ্রযুক্ত নিত্য হয়, তাহা হইলে শব্দ আকাশের স্থায় বিভূও হউক ? উক্ত স্থলে বাণীর ঐ উত্তরও জাত্যুত্তর। উক্ত স্থলে বাণী শব্দে ষ্মবিদামান ধর্ম বিভূত্বের আপত্তি প্রকাশ করায় তাঁহার ঐ উত্তরের নাম "উৎকর্ষদমা" জাতি। স্করাং উক্ত স্থলেও "কথা ভাদ" হইবে। এইরূপ উক্ত স্থলে এবং অ্যাগ্য স্থলে বাদী আরও মনেক প্রকার জাত্যুত্তর করিতে পারেন এবং পূর্ব্বিৎ ষট প্রফাও হইতে পারে। স্ক্তরাং সেই সমস্ত স্থলেও "কথা ভাদ" হইবে। "তার্কি করক্ষা"কার বরদরাজ ইহার অন্য উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

এখানে প্রশ্ন হয় য়ে, মহর্ষি এই স্থান্তর দারা যাহা বিনিয়াছেন, তাহা ত "য়য়ৢ৾পক্ষী"রূপ কথাভাস প্রদর্শন করিয়া, তাহার পরেই তাঁহার বলা উচিত। তিনি "য়ঢ়্পক্ষী" প্রদর্শন করিতে তৃতীয় পক্ষ প্রকাশ করিয়াই মধ্যে এই স্ত্রাট্ট বিলয়াছেন কেন ? এতছ ভরে রভিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি বিলয়াছেন য়ে, "বিপক্ষী" প্রভৃতি স্থচনা করিবার জন্তই মহর্ষি এখানেই এই স্ত্রাট্ট বিলয়াছেন। অর্থাৎ কোন স্থানে তৃতীয় পক্ষের অর্থাৎ বাদীর পূর্বেলাক্তরূপ জাত্যুভরের পরে প্রতিবাদী আর কোন উত্তর করিতে অসমর্থ হইলে সেখানেই বিচারের সমাপ্তি হইবে। তাহা হইলে সেখানে বাদী ও প্রতিবাদীর ঐ পর্যান্ত বিচারবাক্যও "কথা ভাস" হইবে, উহার নাম "বিপক্ষী"। আর যদি প্রতিবাদী ঐ স্থলে আবার পূর্ববিৎ কোন জাত্যুভর করেন এবং বাদী তাহার কোন প্রকার উত্তর করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে দেখানেই ঐ বিচারের সমাপ্তি হওয়ায় ঐ পর্যান্ত বিচার বাক্যও "কথা ভাস" হইবে, উহার নাম "চত্তুপক্ষী"। এইরূপে বাদীর বাক্য হইতে ক্রমশঃ ঘট্পক্ষ পর্যান্ত হইতে পারে। তাই মহর্ষি পরে ক্রমশঃ চতুর্থ, পঞ্চম ও মন্ত্র পক্ষের প্রকাশ করিয়া "য়ট্পক্ষী" প্রদর্শন করিয়াছেন। মন্ত্র পক্ষের পরে মধ্যস্থগণ আর এরূপ বার্থ বিচার শ্রবণ করেন না। তাঁহারা তথন নিজের উদ্ভাব্য নিগ্রহম্বানের উদ্ভাবন করিয়া বাদী ও প্রতিবাদী, উভ্রেরই পরাজর বোষণা করেন। সেখানেই ঐ কথাভাসের সমাপ্তি হয়। পরে ইহা বাক্ত হইবে ৪৪০।

#### সূত্র। প্রতিষেধ-বিপ্রতিষেধে প্রতিষেধ-দোষবদ্যোষঃ ॥৪১॥৫০২॥

অনুবাদ। প্রতিষেধের বিপ্রতিষেধে অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথিত দ্বিতীয় পক্ষরূপ প্রতিষেধে"র সম্বন্ধে বাদীর কথিত তৃতীয় পক্ষরূপ যে প্রতিষেধ, তাহাতেও প্রতিষেধের দোমের ন্যায় দোষ। (অর্থাৎ বাদীর ঐ তৃতীয় পক্ষরূপ প্রতিষেধক বাক্যও অনৈকান্তিক। প্রতিবাদী পুনর্ববার এইরূপ উত্তর করিলে উহা উক্ত স্থলে চতুর্থ পক্ষ)।

ভাষ্য। যোহয়ং প্রতিষেধহিপ সমানো দোষোহনৈকান্তিকত্ব-মাপাদ্যতে সোহয়ং প্রতিষেধস্য প্রতিষেধহিপ সমানঃ।

তত্রানিত্যঃ শব্দঃ প্রয়ত্নানন্তরীয়কত্বাদিতি সাধনবাদিনঃ স্থাপনা

প্রথমঃ পক্ষঃ। প্রয়ত্ত্বকার্য্যানেকত্তাৎ কার্য্যসম ইতি দূষণবাদিনঃ
প্রতিষেধহেতুনা দ্বিতীয়ঃ পক্ষঃ। স চ প্রতিষেধ ইত্যুচ্যতে। তস্থাস্থ
প্রতিষেধহিপি সমানো দোষ ইতি তৃতীয়ঃ পক্ষো বিপ্রতিষেধ
উচ্যতে। তস্মিন্ প্রতিষেধবিপ্রতিষেধহিপি সমানো দোষোহনৈকান্তিকত্বং চতুর্থঃ পক্ষঃ।

অনুবাদ। এই যে. "প্রতিষেধে"ও অর্থাৎ প্রতিবাদীর প্রতিষেধক বাক্যেও সমান দোষ অনৈকান্তিকত্ব (বাদা কর্ত্তক) আপাদিত হইতেছে, সেই এই দোষ প্রতিষেধের প্রতিষেধেও অর্থাৎ প্রতিবাদীর উক্ত প্রতিষেধক বাক্যের প্রতিষেধক বাদীর বাক্যেও সমান। অর্থাৎ বাদীর অভিমত যুক্তি অমুসারে তাঁহার নিজবাক্যও অনৈকান্তিক। সেই স্থলে অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদীর পূর্বেবাক্তরূপ "কথাভাদ" স্থলে (১) "অনিত্যঃ শব্দঃ প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাৎ" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা সাধনবাদীর স্থাপনা অর্থাৎ বাদীর নিজপক্ষস্থাপক "অনিত্যঃ শব্দঃ" ইত্যাদি ন্যায়বাক্য প্রথম পক্ষ। (২) "প্রযত্নকার্য্যানেকত্বাৎ কার্য্যসমঃ" এই (৩৭শ) সূত্রোক্ত প্রতিষেধহেতুর দারা ( "কার্য্যসম" নামক জাত্যুত্তরের দারা ) দূষণবাদীর ( প্রতিবাদীর ) দিতীয় পক্ষ অর্থাৎ প্রতিবাদীর উক্ত জাত্যুত্তররূপ বাক্যই ঐ স্থলে বিতীয় পক্ষ। তাহাই "প্রতিষেধ" ইহা কথিত হইয়াছে অর্থাৎ প্রতিবাদীর উক্ত জাত্যুত্তরই এই সূত্রে "প্রতিষেধ" শব্দের দারা গৃহীত হইয়াছে। (৩) "প্রতিষেধেহপি সমানো দোষঃ" এই তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ ঐ সূত্রোক্ত বাদীর প্রতিষেধক বাক্য, সেই ইহার অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত প্রতিবাদীর বাক্যরূপ দ্বিতীয় পক্ষের "বিপ্রতিষেধ" উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ এই সূত্রে "বিপ্রতিষেধ" শব্দের দারা পূর্ব্বোক্ত বাদীর বাক্যরূপ তৃতীয় পক্ষ গৃহীত হইয়াছে। (৪) সেই প্রতিষেধ-বিপ্রতিষেধেও অর্থাৎ বাদীর ঐ বাক্যরূপ তৃতীয় পক্ষেও সমান দোষ অনৈকান্তিকত্ব, অর্থাৎ প্রতিবাদীর এইরূপ বাক্য চতুর্থ পক্ষ।

টিপ্ননী। পূর্ব্বস্থিবের ধারা বাদীর যে উত্তর কথিত হইরাছে, তহন্তরে প্রতিবাদী বলিতে পারেন যে, আমার প্রতিবেধের যে বিপ্রতিষেধ আপনি বলিতেছেন, তাহাতেও ঐ প্রতিষেধের দোষের স্থায় দোষ অর্থাৎ অনৈকান্তিকত্বদোষ। তাৎপর্য্য এই যে, আমার প্রতিষেধক বাক্য যেনন নিজের অরপের প্রতিষেধক না হওয়ায় প্রতিষেধ-সাধনে উহা ঐকান্তিক নহে—অনৈকান্তিক, ইহা আপনি বলিয়াছেন, তাহা হইলে তজ্রপ আপনার ঐ প্রতিষেধক বাক্যও নিজের অরপ্রের প্রতিষেধক না হওয়ায় প্রতিষেধ-সাধনে ঐকান্তিক নহে; স্বতরাং অনৈকান্তিক, ইহাও স্বাকার্য্য। স্বতরাং উক্ত বাক্যের ধারাও আপনি আমার বাক্যের সাধকত্বের প্রতিষেধ ক্রিতে পারেন না। মহর্ষি এই স্থ্রের

ষারা উক্ত স্থনে প্রতিবাদীর উক্তর্রপ উত্তর ব্যক্ত করিয়াছেন। উক্ত "কথাভাদ" স্থলে প্রতিবাদীর এই উত্তরই চতুর্থ পক্ষ। স্থত্তে "প্রতিষেধ" শব্দের দ্বারা প্রতিবাদীর পূর্ব্বোক্ত জাত্যুত্তররূপ দিতীয় পক্ষ গৃহীত হইয়াছে। পরে "বিপ্রতিষেধ" শব্দের দ্বারা বাদীর পূর্ব্বোক্ত জাত্যুত্তররূপ তৃতীর পক্ষ গৃহীত হইয়াছে। প্রতিবাদী তাহাতেও প্রতিষেধের দোষের ভায় দোষ অর্থাৎ ক্ষনৈকান্তিকত্বদোষ, ইহা বলিলে তাঁহার ঐ উত্তর হইবে চতুর্থ পক্ষ। সর্ব্বাত্রে বাদীর নিজ্ব পক্ষপ্রকল্পনিত্যঃ শব্দঃ" ইত্যাদি ভায়বাক্য প্রথম পক্ষ। ভাষ্যকার পরে এখানে ষ্থাক্রমে ঐ পক্ষচতুষ্টির ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন ॥৪১॥

## সূত্র। প্রতিষেধৎ সদোষমভ্যুপেত্য প্রতিষেধবিপ্রতি-ষেধে সমানো দোষপ্রসঙ্গো মতারুজ্ঞা ॥৪২॥৫০৩॥

অমুবাদ। প্রতিষেধকে সদোষ স্বীকার করিয়া অর্থাৎ প্রতিবাদী তাঁহার পূর্বব-কথিত দ্বিতীয় পক্ষরপ "প্রতিষেধ"কে বাদীর কথামুসারে অনৈকান্তিক বলিয়া স্বীকার করিয়াই প্রতিষেধের বিপ্রতিষেধে অর্থাৎ বাদীর কথিত তৃতীয় পক্ষরপ প্রতিষেধক বাক্যেও তুল্য দোষপ্রসঙ্গ "মতামুজ্ঞা।" ( অর্থাৎ প্রতিবাদী উক্ত স্থলে নিজ পক্ষে অনৈকান্তিকত্ব দোষ স্বীকার করিয়া বাদীর পক্ষেও ঐ দোষের প্রসঞ্জন বা আপত্তি প্রকাশ করায় তাঁহার "মতামুজ্ঞা" নামক নিগ্রহস্থান হয়। উক্ত স্থলে পরে বাদীর এইরূপ উত্তর পঞ্চম পক্ষ)।

ভাষ্য। "প্রতিষেধং" দ্বিতীয়ং পক্ষং "দদোষমভ্যুপেত্য" ত**তুদ্ধা**র-মকৃত্বাহিন্মুজ্ঞায় "প্রতিষেধবিপ্রতিষেধে" তৃতীয়পক্ষে সমানমনৈকান্তিকত্ব-মিতি সমানং দূষণং প্রসঞ্জয়তো দূষণবাদিনো মতানুজ্ঞা প্রসজ্যত ইতি পঞ্চমঃ পক্ষঃ।

অনুবাদ। প্রতিষেধকে ( অর্থাৎ ) দ্বিতীয় পক্ষকে সদোষ স্বীকার করিয়া ( অর্থাৎ ) তাহার উদ্ধার না করিয়া, মানিয়া লইয়া প্রতিষেধের বিপ্রতিষেধে (অর্থাৎ) তৃতীয় পক্ষে অনৈকান্তিকত্ব সমান, এইরূপে তুল্য দূষণপ্রসপ্তনকারী অর্থাৎ বাদীর কথিত তৃতীয় পক্ষও অনৈকান্তিক, এইরূপ আপত্তিপ্রকাশকারী দূষণবাদীর ( প্রতিবাদীর ) "মৃতানুজ্ঞা" প্রসক্ত হয়, ইহা পঞ্চম পক্ষ।

টিপ্লনী। পূর্বাস্থ্যের দারা প্রতিবাদীর যে উত্তর (চতুর্থ পক্ষ) কবিত হইরাছে, ভত্তরে বাদীর যাহা বক্তব্য (পঞ্চম পক্ষ), তাহা এই স্থান্তের দারা কবিত হইরাছে। স্থান্ত শ্রেকিষেশ শব্দের অর্থ পূর্বোক্ত দিতীয় পক্ষ অর্থাৎ প্রতিবোদীর জাত্যুত্তরূরণ প্রতিষেধক বাক্য। শ্রেকিষেধ ৰিপ্ৰতিষেধ" শব্দের অর্থ পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ "প্রতিষেধেহিপি সমানো দোষঃ" এই (৩৯শ) স্ভোক্ত বাদীর উত্তরবাকা। বাদী ঐ তৃতীয় পক্ষের দারা প্রতিবাদীর দিতীয় পক্ষরণ প্রতিষেধক বাক্যে প্রতিবাদীর ভাায় যে অনৈকান্তিকত্বদোষ বলিয়াছেন, প্রতিবাদী উহার থণ্ডন না করিয়া অর্থাৎ স্বীকার করিয়াই বাদীর কথিত তৃতীয় পক্ষরূপ উত্তরবাক্যেও তুল্যভাবে ঐ দোষেরই আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। স্মুতরাং উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর "মতামুক্তা" নামক নিপ্রহস্থান প্রদক্ত হওয়ায় তিনি নিগৃহীত হইয়াছেন, ইহাই ঐ স্থলে বাদীর বক্তব্য পঞ্চম পক্ষ। পরবর্ত্তী দ্বিতীয় আহ্নিকে "স্বপক্ষে দোষাভূপেগমাৎ পরপক্ষে দোষপ্রদক্ষো মতাত্মজ্ঞা" এই (২০শ) সূত্রের দারা মহর্ষি "মতাহজ্ঞা" নামক নিগ্রহস্থানের উক্তরূপ লক্ষণ ব্লিয়াছেন। ভদুমুদারেই এখানে মহর্ষি বাদীর পুর্ব্বোক্তরূপ উত্তর ( পঞ্চম পক্ষ ) প্রকাশ করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত স্থলে বাদী মধ্যস্থগণের নিকটে বলিবেন যে, আমি প্রতিবাদীর পক্ষেও যে অনৈকান্তিকত্ব দোষ বলিয়াছি, তাহা তিনি থণ্ডন করেন নাই। তিনি ঐ দোষ থণ্ডনে সমর্থ হইলে অবশ্রই তাহা করিতেন। স্থতরাং তিনি যে তাঁহার পক্ষেও ঐ দোষ স্বীকার করিয়াই তুলাভাবে আমার পক্ষেও ঐ দোষ বলিয়াছেন, ইহা তাঁহার স্বীকার্যা। স্থতরাং তাঁহার পক্ষে "মতারুজ্ঞা" নামক নিগ্রহ-স্থান প্রদক্ত হওয়ায় তাঁহার নিগ্রহ স্বীকার্য্য। জয়স্ত ভট্ট দুষ্টাস্ত দারা ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি অপরকে চোর বলিলে, সেই অপর ব্যক্তি যে চোর নহেন, ইহাই তাঁহার প্রতি-পন্ন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তিনি তাহা করিতে অসমর্থ হইয়া যদি সেই ব্যক্তিকে বলেন যে, তুমিও চোর, তাহা হইলে তাঁহার নিজের চৌরত্ব স্বীকৃতই হয়। স্থতরাং সে স্থলে তিনি অবশুই নিগৃহীত হইবেন। এইরূপ উক্ত স্থলে প্রতিবাদী তাঁহার নিজ পক্ষে বাদীর ক্থিত দোষ খণ্ডনে অসমর্থ হইয়া, উহা মানিয়া লইয়াই বাদীর পক্ষেও তুলাভাবে ঐ দোবের আপত্তি প্রকাশ করার তিনি নিগৃহীত হইবেন। তাঁহার পক্ষে ঐ নিগ্রহস্থানের নাম "মভা**হুক্তা**" ইহা মনে রাখিতে হইবে 18২1

# সূত্র। স্বপক্ষ-লক্ষণাপেক্ষোপপত্ত্যুপসংহারে হেতু- ্র নির্দেশে পরপক্ষদোষাভ্যুপগমাৎ সমানো দোষঃ॥

1801100811

অনুবাদ। "স্বপক্ষলক্ষণে"র অর্থাৎ বাদার প্রথম কথিত নিজপক্ষ হইতে উথিত দোষের (প্রতিবাদীর বিতীয় পক্ষোক্ত দোষের) "অপেক্ষা"প্রযুক্ত অর্থাৎ সেই দোষের উদ্ধার না করিয়া, উহা মানিয়া লইয়া, "উপপত্তি"প্রযুক্ত "উপসংহার" করিলে অর্থাৎ প্রতিষেধ্বংশি সমানো দোষঃ" এই কথা বলিয়া বাদা প্রতিবাদীর পক্ষেও উপপদ্যমান দোষ প্রদর্শন করিলে এবং হেতুর নির্দেশ করিলে অর্থাৎ উক্ত উপসংহারে অনৈকান্তিকত্ব হেতু বলিলে পরপক্ষের দোষের স্বীকারবশতঃ .

অর্থাৎ বাদী প্রতিবাদীর পক্ষে যে দোষ বলিয়াছেন, নিজ পক্ষেও তাহা স্বীকার করায় সমান দোষ। (অর্থাৎ পূর্বেগক্ত বাদীর পক্ষেও "মতানুজ্ঞা" নামক নিগ্রহস্থান প্রসক্ত হয়। প্রতিবাদীর এই উত্তর উক্ত স্থলে ষষ্ঠ পক্ষ)।

ভাষ্য ৷ স্থাপনাপক্ষে **প্রযত্ত্তকার্য্যানেকত্ত্বা**দিতি দোষঃ স্থাপনা-হেতুবাদিনঃ স্থপক্ষলক্ষণো ভবতি। কম্মাৎ ? স্বপক্ষসমূত্যস্থাৎ। দোহয়ং স্বপক্ষলক্ষণং দোষম**েপক্ষমাণো**হনুৰুত্যানুজ্ঞায় **প্ৰতি**-ষেধেহিপি সমানো দোষ ইত্যুপপদ্যমানং দোষং পরপক্ষে **উপসংহরতি।** ইথঞ্চানৈকান্তিকঃ প্রতিষেধ ইতি নিদ্দিশতি। তত্ত স্বপক্ষলকণাপেক্ষয়োপপদ্যমানদোষো**প্সংহারে** হেতৃনির্দেশে চ সত্যনেন প্রপক্ষদোষোহভ্যুপগতো ভবতি। কথং রুত্বা ? যঃ পরেণ প্রয়ত্ত্রকার্য্যানেকত্বাদিত্যাদিনাহনৈকান্তিক-দোষ উক্তন্তমনুত্য প্রতিষেধ্বস্থ সমানো দোষ ইত্যাহ। এবং স্থাপনাং সদোষামভ্যুপেত্য প্রতিষেধেহপি সমানং দোষং প্রসঞ্জয়তঃ পরপক্ষাভ্যুপগমাৎ সমানে। দোষো ভবতি। যথাপরস্থ প্রতিষেধং সদোষমভ্যূপেত্য প্রতিষেধবিপ্রতিষেধহিপ সমানো দোষপ্রসঙ্গো মতারুক্তা প্রসজ্যত . ইতি তথাহস্থাপি স্থাপনাং সদোষামভ্যুপেত্য প্রতিষেধেহপি সমানং দোষং প্রসঞ্জয়তো মতারুজ্ঞা প্রসজ্যত ইতি। म थला स्कृ भक्त।

তত্র থলু স্থাপনাহেতুবাদিনঃ প্রথম-তৃতীয়-পঞ্চম-পক্ষাঃ। প্রতিষেধহেতুবাদিনো দ্বিতীয়-চতুর্থ-বর্চ-পক্ষাঃ। তেষাং সাধ্বসাধুতায়াং মীমাংস্তমানায়াং চতুর্থষ্ঠয়োরর্থাবিশেষাৎ পুনক্ষক্তদোষপ্রসঙ্গঃ। চতুর্থপক্ষে সমানদোষত্বং পরস্ভোচ্যতে প্রতিষেধবিপ্রতিষেধে প্রতিষেধদোষবদ্দোষ ইতি। ষর্চেইপি পরপক্ষদোষাভূপোনমাৎ সমানে।
দোষ ইতি সমানদোষত্বমেবোচ্যতে, নার্থবিশেষঃ কন্চিদন্তি। সমানভৃতীয়পঞ্চময়োঃ পুনক্ষক্তদোষপ্রসঙ্গঃ। তৃতীয়পক্ষেইপি প্রতিষেধপি
সমানে। দোষ ইতি সমানত্বমভূপগ্যয়তে। পঞ্চমপক্ষেইপি

1

প্রতিষেধবিপ্রতিষেধে সমানো দোষ প্রসঙ্গে হভূগণগন্যতে।
নার্থবিশেষঃ কশ্চিত্রচ্যত ইতি। তত্র পঞ্চমষষ্ঠপক্ষয়োরর্থাবিশেষাৎ
পুনরুক্তদোষপ্রসঙ্গঃ। তৃতীয়-চতুর্থয়োর্মতানুক্তা। প্রথমদ্বিতীয়য়োর্বিশেষহেস্বভাব ইতি ষট্পক্ষ্যামুভয়োরসিদ্ধিঃ।

কদা ষট্পক্ষী ? যদা প্রতিষেধ্বংপি সমানো দোষ ইত্যেবং প্রবর্ত্তে। তদোভয়োঃ পক্ষয়োরদিদ্ধিঃ। যদা তু কার্য্যান্যত্বে প্রয়ত্ত্বা হেতুত্বমনুপলিকিকারণোপপত্তিরিত্যনেন তৃতীয়পক্ষো যুজ্যতে, তদা বিশেষহেতুবচনাং প্রয়ত্ত্বান্তরমাত্মনাভঃ শব্দশু নাভিব্যক্তিরিতি সিদ্ধঃ প্রথমপক্ষো ন ষট্পক্ষী প্রবর্ত্ত ইতি।

ইতি শ্রীবাৎস্থায়নীয়ে স্থায়ভাষ্যে পঞ্চমাধ্যায়স্থাদ্যমাহ্ণিকম্॥

অনুবাদ। "স্থাপনাপক্ষে" ( বাদীর কথিত প্রথম পক্ষে ) "প্রযত্নকার্য্যানেকত্বাৎ" ইত্যাদি সূত্রোক্ত দোষ অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথিত অনৈকান্তিকত্ব দোষ, স্থাপনার হেতুবাদীর (প্রথমে নিজপক্ষস্থাপনকারী বাদীর) "স্বপক্ষলক্ষণ" হয়। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যে হেতু স্বপক্ষ হইতে সমূষ্থিত হয়। (অর্থাৎ বাদী পক্ষ স্থাপন করিলেই প্রতিবাদী বাদার ঐ স্বপক্ষকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত দোষের আপত্তি প্রকাশ করায় ঐ স্বপক্ষ হইতেই উক্ত দোষের উথিতি হয়। স্থতরাং ঐ তাৎপর্য্যে সূত্রে "স্বপক্ষলক্ষণ" শব্দের দ্বারা প্রতিবাদীর কথিত ঐ দোষই গৃহীত হইয়াছে )। সেই এই বাদী "স্থপক্ষলক্ষণ" দোষকে অপেক্ষা করতঃ ( অর্থাৎ ) উদ্ধার না করিয়া স্বীকার করিয়া "প্রতিষেধ্যুগি সমানো দোষঃ" এই বাক্যের দ্বারা উপপদ্যমান দোষকে পরপক্ষে অর্থাৎ প্রতিবাদীর পক্ষে উপসংহার করিতেছেন। এইরূপই প্রতিষেধ অর্থাৎ প্রতিষেধক বাক্য অনৈকান্তিক, এই হেতু নির্দেশ করিতেছেন। "স্বপক্ষলক্ষণে"র অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথিত পূর্ব্বোক্ত দোষের অপেক্ষা ( স্বীকার )প্রযুক্ত সেই উপ-পদ্যমান দোষের উপসংহার এবং হেতুর নির্দেশ হইলে এই বাদী কর্তৃ কি পরপক্ষের দোষ অর্থাৎ প্রতিবাদীর পক্ষে তাঁহার নিজের কথিত দোষ সীকৃত হয়। ( প্রশ্ন ) কেমন করিয়া ? (উত্তর) পরকর্ত্ত্বক অর্থাৎ প্রতিবাদী কর্ত্ ক "প্রযন্ত্রকার্য্যা-নেৰুত্বাৎ" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা যে অনৈকান্তিকত্বদোষ উক্ত হইয়াছে, সেই দোষকে উদ্ধার না করিয়া ( বাদা ) "প্রতিষেধেহপি সমানো দোষঃ" ইহা বলিয়াছেন। এইরূপ হইলে স্থাপনাকে অর্থাৎ নিজ পক্ষস্থাপক বাক্যকে সদোষ স্বীকার করিয়া প্রতিষেধেও অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথিত প্রতিষেধক বাক্যেও তুল্য দোষ-প্রসঞ্জনকারীর (বাদীর) পর্ব্ব-পক্ষ স্বীকারবশতঃ তুল্য দোষ হয়। (তাৎপর্য্য) যেমন প্রতিষেধকে সদোষ স্বীকার করিয়া প্রতিষেধের বিপ্রতিষেধেও তুল্যদোষপ্রসঙ্গরূপ "মতানুজ্ঞা" পরের অর্থাৎ প্রতিবাদীর সম্বন্ধে প্রসক্ত হয়, তদ্রপ স্থাপনাকে অর্থাৎ নিজের পক্ষস্থাপক বাক্যকে সদোষ স্বীকার করিয়া প্রতিষেধেও (প্রতিবাদীর প্রতিষেধক বাক্যেও) তুল্য দোষপ্রসঞ্জনকারী এই বাদীর সম্বন্ধেও "মতানুজ্ঞা" প্রসক্ত হয়। সেই ইহা ষষ্ঠ পক্ষ অর্থাৎ উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর এই শেষ উত্তর ষষ্ঠ পক্ষ।

তন্মধ্যে (পূর্বেবাক্ত ষট্পক্ষের মধ্যে ) স্থাপনার হে তুবাদীর অর্থাৎ প্রথমে নিজ পক্ষস্থাপক বাদীর-প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম পক্ষ। প্রতিষেধ-হেতুবাদীর অর্থাৎ জাত্যুত্তরবাদী প্রতিবাদীর বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ পক্ষ। সেই ষট্পক্ষের সাধুতা ও অসাধুতা মামাংস্যমান হইলে চতুর্থ ও ষষ্ঠ পক্ষের অর্থের অবিশেষপ্রযুক্ত পুনরুক্ত-দোষের প্রসঙ্গ হয়। (কারণ) চতুর্থ পক্ষে "প্রতিষেধের বিপ্রতিষেধে প্রতিষেধের দোষের ন্যায় দোষ" এই বাক্যের দ্বারা (প্রতিবাদী কর্তুক) পরের অর্থাৎ বাদীর সম্বন্ধে সমানদোষত্ব কথিত হইতেছে। ষষ্ঠ পক্ষেও "পরপক্ষ-দোষের স্বীকারবশতঃ সমান দোষ," এই বাক্যের দারা সমানদোষত্বই কথিত হইতেছে, কোন অর্থবিশেষ নাই। তৃতীয় ও পঞ্চম পক্ষেও পুনরুক্ত-দোষপ্রসঙ্গ সমান। ( কারণ ) তৃতীয় পক্ষেও "প্রতিষেধেও দোষ তুল্য" এই বাক্যের দারা সমানত্ব স্বীকৃত হইতেছে। পঞ্চম পক্ষেও প্রতিষেধের বিপ্রতিষেধে সমান-দোষ-প্র<mark>সঙ্গ</mark> স্বীকৃত হইতেছে। কোন অর্থ বিশেষ কথিত হইতেছে না। তন্মধ্যে পঞ্চম ও ষষ্ঠ পক্ষেরও অর্থের অবিশেষপ্রযুক্ত পুনরুক্ত-দোষ-প্রদন্ত। তৃতীয় ও চতুর্থ পক্ষে মতানুজ্ঞা। প্রথম ও বিতীয় পক্ষে বিশেষ হেতুর অভাব, এ জন্ম ষট্পক্ষী স্থলে উভয়ের অসিদ্ধি, অর্থাৎ উক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই পক্ষসিদ্ধি হয় না।

(প্রশ্ন) কোন্ সময়ে ষট্পক্ষী হয় ? (উত্তর) যে সময়ে "প্রতিষেধেও সমান দোষ" এইরূপ উত্তর প্রস্তুত হয় অর্থাৎ বাদীও ঐরূপ জাত্যুত্তর করেন। সেই সময়ে উভয় পক্ষের সিদ্ধি হয় না। কিন্তু যে সময়ে "কার্যান্তত্বে প্রযন্তাহত্বত্ব-মনুপলির কারণোপপতেঃ" এই (৩৮শ) সূত্রের দারা অর্থাৎ মহর্ষির ঐ সূত্রোক্ত যুক্তির দ্বারা তৃতীয় পক্ষ যুক্ত হয় অর্থাৎ বাদী প্রতিবাদীর জাত্যুত্তর খণ্ডন করিতে

তৃতীয় পক্ষে ঐ সূত্রোক্ত সন্থন্তরই বলেন, সেই সময়ে প্রয়ন্তর অনন্তর শব্দের আক্সলাভ অর্থাৎ উৎপত্তিই হয়, অভিব্যক্তি হয় না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু কথিত হওয়ায় প্রথম পক্ষ সিদ্ধ হইয়া যায়। (স্থতরাং) "ষট্পক্ষী" প্রবৃত্ত হয় না।

শ্রীবাৎস্ঠায়নপ্রণীত স্থায়-ভাষ্যে পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম আহ্হিক সমাপ্ত ॥

টিপ্লনী। মহর্ষি শেষে এই স্থাত্তর দ্বারা উক্ত "কথা ভাদ" স্থাল প্রতিবাদীর বক্তব্য ষষ্ঠ পক্ষ প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন,—"পরপক্ষদোষাভাগগদাৎ সদানো দোষ:"। অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথা এই দে, আমি বাদীর পক্ষে যে দোষ বলিয়ছি, বাদীও আমাত তায় ঐ দোষের উদ্ধার না করিয়া, উহা মানিয়া লইয়া, আমার পক্ষেও আবার ঐ দোষের আপত্তি প্রকাশ করায় সমান দোষ। অর্থাৎ আমার নায় বাদীর পক্ষেও "মতামুক্তা" নামক নিগ্রহন্তান প্রসক্ত হওয়ায় তিনিও নিগৃহীত হুইবেন। উক্ত স্থলে বাদী প্রতিবাদীর ক্থিত দোষ স্বীকার ক্রিয়াছেন, ইহা ক্রিপে বুঝিব ? ইহা প্রদর্শন করিতে মহর্ষি ভূত্রের প্রথমে বলিয়াছেন,—"অপক্ষলক্ষণাপেক্ষোপপজ্যাপসংহারে হেতৃনির্দেশে।" অপক্ষ বলিতে এখানে বাদীর পক্ষ, অর্থাৎ বাদীর প্রথম কথিত "শব্দোহনিতাঃ প্রবল্পানস্তরীয়কত্বাৎ" ইত্যাদি স্থাপনাবাক্য। বাদী ঐ স্বপক্ষ বলিলে প্রতিবাদী পূর্ব্বোক্ত শ্প্রযত্মকার্যানেকত্বং ইত্যাদি (৩৭শ) সুত্রোক্ত জাত্মন্তরের দ্বারা বাদীর হেতু এবং স্থপক্ষরণ বাক্যে বে জনৈকান্তিকত্বদোষ বলিয়াছেন, তাহাই ভাষ্যকারের মতে হত্তে "অপক্ষলক্ষণ" শব্দের ছারা গুঠীত হইয়াছে। পুর্ব্বাচার্য্যগণ বিষয় অর্থেও "লক্ষণ" শব্দের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। তাহা হইলে অপক্ষ বাহার লক্ষণ অব্পাৎ বিষয়, ইহা "অপক্ষলক্ষণ" শব্দের দারা বুঝা বায়। স্মৃতরাং স্থপক্ষকে বিষয় করিয়াই যে দোষের উত্থান হয় স্বর্থাৎ বাদী প্রথমে স্থপক্ষ না বলিলে প্রতিবাদী যে দোষ বলিতেই পারেন না, এই তাৎপর্য্যে উক্ত দোষকে "স্থপক্ষলক্ষণ" বলা যায়। তাই ভাষাকার বলিয়াছেন,—"অপক্ষসমুখত্বাও।" জয়ন্ত ভট্টও লিখিয়াছেন,—"ভলক্ষণন্তৎসমুখান-স্তবিষয়:।" কিন্তু বাচম্পতি মিশ্র, জয়ন্ত ভট্ট, বরদরাজ এবং বর্দ্ধমান উপাধ্যায় প্রভৃতি উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর জাত্যান্তররূপ দ্বিতীয় পক্ষকেই স্থ্রোক্ত "স্থপক্ষকক্ষণ" শব্দের দারা গ্রহণ করিয়াছন।° পূর্ব্বোক্ত "অপক্ষলক্ষণে"র অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথিত অনৈকাস্তিকত্ব দোষের

১। স্বপক্ষেপ লক্ষাতে তছ্থানহাজ্ঞাতিঃ স্বাক্ষলকণা অনৈকান্তিকহোদ্ভাবনলকণা, তামভূপেতা. অনুদ্ধৃতা, প্রতিবেধহাপি জাতিলকণে সমানেহেনৈকান্তিকহাদোৰ ইত্যুপপদামানং স্বাধ্যহিপি দোষং প্রপক্ষে জাতিবাদিপক্ষে সাধনবাদ্বাপসংহরতি, তত্র চানৈকান্তিকং হেতুং ক্রতে ইতাদি ভাৎপর্যাচীকা। স্বপক্ষো মূলসাধনবাদ্বাক্তঃ প্রয়ভানন্ত-রীয়কহাদনিতাঃ শব্দ ইতি। ভল্লকণত্তৎসম্থানতদ্বিষয় "প্রয়ক্ষার্থানেকহা"দিতি প্রতিবেধঃ। তমপেক্ষাণ্ডমনুদ্ধৃত্যান্তায় প্রহঃ "প্রতিবেধহাপি সমানো দোষ" ইত্যুপপদামানঃ প্রপক্ষেহনৈকান্তিকহদোষোপসংহারতক্ত চ হেতুনিন্দিশ ইত্যুমননকান্তিকঃ প্রতিবেধ ইতি—ভার্মঞ্জী।

<sup>&</sup>quot;ব'শক্ষেন বাদী নির্দিগুতে। ততা পক্ষঃ স্থাপনা, তং লকীকৃতা প্রবৃত্তো দ্বিতীয়ং পক্ষঃ ব্পক্ষলক্ষণঃ, তত্যাপেক্ষা-হত্যপদ্দঃ। ততঃ পরপক্ষেহপ্যপপত্তাপ্সংহারে "প্রতিবেধেহপি সমানো দোব" ইতি প্রাপাদিতদোযোপসংহারে এবস্থাদিত হেত্নির্দেশে চ ক্রিমাণে সমানো মতানুজ্ঞাদোষ ইতি।—তার্কিকরক্ষা।

অথবা তাঁহার কথিত ঐ জাত্যুন্তরক্ষপ দিতীয় পক্ষের যে অপেক্ষা অর্থাৎ স্বীকার, তাহাই "স্বপক্ষলক্ষণাপেক্ষা"। ভাষ্যকার "অনুক্ত অনুজ্ঞায়" এইরপ ব্যাধ্যা করিয়া সংত্রোজ্জ্মপেক্ষা" শক্ষের স্থীকার অর্থ ই ব্যক্ত করিয়াছেন। বরদরাজ উহা স্পষ্টই বলিরাছেন। বর্জিকার বিশ্বনাথও এখানে অপেক্ষা শক্ষের অর্থ বলিয়াছেন—সমাদর। তাহাতেও স্বীকার অর্থ ব্রুমা যায়। কিন্তু "অন্থাক্ষানয়তত্ত্ববোধ" গ্রন্থে বর্জমান উপাধ্যায় এখানে "অপেক্ষা" শক্ষের উপেক্ষা অর্থ গ্রহণ করিয়া স্থ্রার্থব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, বাদী প্রতিবাদীর দিতীয় পক্ষরপ জাত্যুন্তরকে উপেক্ষা করিয়া অর্থাৎ উহার খণ্ডন না করিয়া, উহার পরে "প্রতিষ্ণেহিপি সমানো দোষ" এই উপপত্তির উপসংহার করিলে অর্থাৎ উক্ত দোষ প্রদর্শন করিলে, তাহাতেও প্রতিবাদীর কথিত দুষ্ণরূপ হেতুর নির্দেশ করিলে অর্থাৎ তাহাতেও কোন দোষ না বলিয়া পঞ্চম পক্ষে যে "মতানুজ্ঞা" নামক দোষ বলিয়াছেন, তাহা বাদীর পক্ষেও সমান। সমান কেন ? তাই মহর্ষি বলিয়াছেন, "পর্পক্ষদেধার্যভূপগমাৎ" অর্থাৎ যেহেতু চতুর্থপক্ষম্থ প্রতিবাদী বাদীর তৃতীয় পক্ষে যে দোষ বলিয়াছেন, তাহা পঞ্চমপক্ষম্থ বাদা স্বীকারই করিয়াছেন।

ভাষ্যকার স্ত্রোক্ত "উপপত্তি" ও "উপসংহার" শব্দের দারা পরপক্ষে পূর্ব্বোক্ত "প্রতিষেধহণি সমানো দোষ:" এই স্ত্রোক্ত উপপদ্যমান দোষের উপসংহার, এইরূপ অর্থের ব্যাখ্যা করিরাছেন। প্রতিবাদীর প্রতিষেধক বাক্যেও তুলা দোষ কেন ? এ বিষরে বাদী হেতু বলিয়াছেন যে, প্রতিষেধও অনৈকান্তিক। বাদীর ঐরূপ উক্তিই স্থ্রে "হেতুনির্দ্দেশ" শব্দের দারা গৃহীত হইয়াছে। ভাষাকার পরে মহর্ষির বক্তব্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, "স্থপক্ষলক্ষণে"র অর্থাৎ প্রতিবাদীর ক্ষিত্ত পূর্ব্বোক্ত দোষের উন্ধার না করিয়া বাদী প্রতিবাদীর পক্ষেও উপপদ্যমান দোষের উপসংহার করিলে এবং তাহাতে হেতু বলিলে বাদী কর্ত্বক প্রতিবাদীর পক্ষে ক্থিত দোষ স্বীকৃতই হয়। কারণ, প্রতিবাদী দ্বিতীয়পক্ষম্থ হইয়া প্রথমে "প্রয়ন্ত্রকার্য্যানেকত্বাৎ" ইত্যাদি স্থ্রোক্ত যে অনৈকান্তিকত্ব দোষ বলিয়াছেন, বাদী তাহার উদ্ধার না করিয়া "প্রতিষেধহিপি সমানো দোষঃ" এই কথা বলিয়াছেন। এইরূপ হইলে বাদী তাহার নিজের স্থাপনাকে সদোষ বলিয়া মানিয়া লইয়াই প্রতিবাদীর প্রতিষেধক বাক্যেও ঐ দোষের আপত্তি প্রকাশ কয়ায় প্রতিবাদীর পক্ষের স্থাকারবশতঃ তুল্য দোষ হয়। অর্থাৎ বাদা যে কারণে প্রতিবাদীর সম্বন্ধে "মতানুক্তা" নামক নিগ্রহন্থান বলিয়াছেন, ঐ কারণে উক্ত স্থলে বাদীর সম্বন্ধেও "মতানুক্তা" নামক নিগ্রহন্থান বলিয়াছেন, ঐ কারণে উক্ত স্থলে বাদীর সম্বন্ধেও "মতানুক্তা" নামক নিগ্রহন্থান বলিয়াছেন, ঐ কারণে উক্ত স্থলে বাদীর সম্বন্ধেও "মতানুক্তা" নামক নিগ্রহন্থান বলিয়াছেন, ঐ কারণে উক্ত স্থলে বাদীর সম্বন্ধেও "মতানুক্তা" নামক নিগ্রহন্থান

১। যপক্ষঃ স্থাপনাবাদিন আদাঃ পক্ষঃ, তলক্ষণো দিতীয়ঃ পক্ষো জাত্যুত্তরং, অপক্ষলকণীয়হাৎ, তন্তাপেক্ষা উপেক্ষা অনুদ্ধারঃ তদনস্তরমূপপত্তেঃ "প্রতিব্যবহিপে সমনো দোব" ই তালা উপসংহারে প্রতিপাদনবিষয়ে যো দ্বণক্ষপো হেতুর্ময়া নির্দ্ধিষ্ট উক্তক্ষতুর্থকিক্ষান্তেন, তত্র দোবসমুক্ত্যা দ্বা পঞ্চমকক্ষান্তেন যো মতামুক্তাক্ষপো দোব উক্তঃ স তবালি সমানত্তবালি মতানুক্তা। কৃতঃ ? "পরপক্ষদোবাভ্যুপগ্যাৎ"। তৃতীয়কক্ষায়াং চতুর্থকক্ষান্তেন ময়া যো দোব উক্তস্থয়া তহুপগ্যাদিতি ক্রার্থঃ।—অনীক্ষান্ত্ত্ব-বোধ।

হয়। ভাষাকার পরে ইহা ব্যক্ত করিয়া ব্রাইয়াছেন। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর ঐ শেষ উত্তর ষষ্ঠ পক্ষ।

পুর্ব্বোক্ত ষট্পক্ষের মধ্যে প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম পক্ষ বাদীর পক্ষ এবং দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ পক্ষ প্রতিবাদীর পক্ষ। "পক্ষ" শদ্ধের দ্বারা বাদী ও প্রতিবাদীর বাক্যবিশেষই উক্ত স্থলে গৃহীত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এখানে যথাক্রমে উক্ত ষট্পক্ষ প্রদর্শন করিতেছি।

- >। সর্ব্বাঞ্জে বাদী বলিলেন,—"শব্দোহনিত্যঃ প্রযন্ত্রানস্তরীয়কত্বাৎ" ইত্যাদি। বাদীর ঐ স্থাপনাবাক্যই প্রথম পক্ষ।
- ২। পরে প্রতিবাদী দত্তর করিতে অসমর্থ হইয়া, পূর্ব্বোক্ত "প্রমত্তর কার্যানেক থাৎ" ইত্যাদি
  (৩৭শ) স্ব্রোক্ত জাত্যুত্তর করিলেন। অর্থাৎ প্রতিবাদী বলিলেন যে, প্রায়ত্তর অনস্তর শব্দের
  কি উৎপত্তিই হয়, অথবা অভিব্যক্তি হয় ? প্রমত্তর অনস্তর শব্দের উৎপত্তি কিন্তু অদিদ্ধ।
  কারণ, কোন বিশেষ হেতুর দারা উহা দিদ্ধ করা হয় নাই। স্বতরাং শব্দের অনিভাগ্ধনাধনে প্রযত্তর অনস্তর উৎপত্তি হেতু হইতে পারে না। যাহা অদিদ্ধ, তাহা হেতু হয় না।
  অতএব বাদী প্রায়ত্তর অনস্তর অভিব্যক্তিই হেতু বলিয়াছেন। কারণ, শব্দে উহা দিদ্ধ,
  উহা আমারও স্বীয়ত। কিন্ত উহা অনৈকান্তিক অর্থাৎ ব্যভিচারী। কারণ, অনেক বিদ্যামান
  পদার্থেরও প্রযত্তের অনস্তর অভিব্যক্তি হয় । অনেক নিত্যু পদার্থেরও প্রযত্তের অনস্তর অভিব্যক্তি
  বা প্রত্যক্ষ হয়। স্বতরাং প্রযত্তের অনস্তর অভিব্যক্তিও শব্দের অনিত্যন্ধ সাধনে হেতু হয় না।
  অতএব বাদীর ঐ সমন্ত বাক্য দারাও শব্দের অনিত্যন্ধ দিদ্ধ হয় না। কারণ, উক্ত অর্থে তাঁহার
  ঐ সমন্ত বাক্যন্ত অনৈকান্তিক। যে বাক্যোক্ত হেতু অনৈকান্তিক, দেই বাক্যন্ত অনৈকান্তিক
  হইবে। প্রতিবাদীর এই জাত্যুত্তর উক্ত স্থলে দ্বিতীয় পক্ষ।
- গবে বাণী সহন্তরের দারা উক্ত উত্তরের খণ্ডন করিতে অদমর্থ হইরা অর্থাৎ প্রতিবাদীর কবিত অনৈকান্তিকত্ব-দোষের উদ্ধার না করিয়া, উহা মানিয়া লইয়া বলিলেন,—"প্রতিষেধহিপি সমানো দোষং"। অর্থাৎ বাদী বলিলেন যে, যদি অনৈকান্তিক বলিয়া আমার ঐ বাক্য সাধক না হয়, তাহা হইলে আপনার যে, প্রতিষেধক বাক্য, তাহাও আমার বাক্যের অসাধকত্বের সাধক হয় না। কারণ, আপনার ঐ প্রতিষেধক বাক্যও ত অনৈকান্তিক। বাদীর এইরূপ জাত্যুত্তর উক্ত স্থলে তৃতীয় পক্ষ।
- ৪। পরে প্রতিবাদী উক্ত উত্তরের থণ্ডন করিতে অসমর্থ হইরা অর্থাৎ নিজবাক্যে বাদীর কথিত অনৈকান্তিকত্ব দোষের উদ্ধার না করিয়া, উহা মানিয়া লইয়া বিদলেন,—"প্রতিষেধ-বিপ্রতিষেধে প্রতিষেধদাবদদায়।" অর্থাৎ আমার প্রতিষেধক বাক্যের যে বিপ্রতিষেধ, অর্থাৎ আপনার শ্রেতিষেধেহিপি সমানো দোষঃ" এই বাক্য, তাহাতেও আপনার ক্ষিত দোষের তুল্য দোষ। অর্থাৎ ভাষাও আমার প্রতিষেধক বাক্যের স্থায় অনৈকান্তিক। প্রতিবাদীর এইরূপ জাত্যুত্তর, উক্ত স্থলে চতুর্থ পক্ষ।

- ৬। পরে প্রতিবাদীও তুল্য লাবে বলিলেন যে, আপনিও আপনার প্রথম পক্ষরপ নিজবাক্যে আমার কথিত অনৈকান্তিকত্ব দোষের উদ্ধার না করিয়া অর্থাৎ উহা মানিয়া লইয়া, আমার কথিত বিতীয় পক্ষরণ প্রতিষেধক বাক্যেও "প্রতিষেধেহিদি সমানো দোষঃ" এই কথা বলিয়া অর্থাৎ আপনার ভৃতীয় পক্ষের দারা ঐ অনৈকান্তিকত্ব দোষের আপত্তি প্রকাশ করায় আপনার সম্বন্ধেও "মতারুক্তা" নামক নিগ্রহুখনে প্রসক্ত হইয়াছে। অত এব মধ্যস্থগণের বিচারে আপনিও কেন নিগৃহীত হইবেন না ? প্রতিবাদীর এই শেষ উত্তর উক্ত স্থলে ষষ্ঠ পক্ষ।

পূর্ব্বোক্ত ষট্পক্ষী স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী কাহারই মতনিদ্ধি হয় না। স্মতরাং উহার দ্বারা তম্ব-নির্ণন্নও হয় না, একতরের জয়লাভও হয় না। অতএব উহা নিক্ষণ। ভাষাকার পরে ইহা বুক্তির দারা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, পূর্দ্ধোক্ত ষট্পক্ষের মধ্যে কোন্ পক্ষ সাধু এবং কোন্ পক্ষ অসাধু, ইহা শীমাংস্তমান হইলে অর্থাৎ মধ্যস্থগণ কর্ত্তক বিচার্যামাণ হইলে, তথন তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, প্রতিবাদীর কথিত চতুর্থ পক্ষ ও ষষ্ঠ পক্ষে অর্থের বিশেষ না থাকায় পুনরুক্ত-দোষ। কারণ, প্রতিবাদী চতুর্থ পক্ষে "প্রতিষেধ-বিপ্রতিষেধে প্রতিষেধদোষবদ্দোষঃ" এই বাক্যের দ্বারা বাদীর ক্থিত তৃতীয় পক্ষে সমানদোষত্ব বলিয়াছেন এবং ষষ্ঠ পক্ষেও তিনি "পরপক্ষদোষাভাগগমাৎ সমানো দোষঃ" এই কথা বলিয়া বাদীর পঞ্চম পক্ষে সমানদোষত্বই বলিয়াছেন! কোন অর্থ বিশেষ বলেন নাই। এইক্লপ বাদীর কথিত তৃতীয় ও পঞ্চন পক্ষেও পুনক্তক্ত-দোষ। কারণ, বাদী তৃতীয় পক্ষেও "প্রতিষেধেহপি সমানো দোষঃ" এই বাক্যের দ্বারা দোষের সমানত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং পঞ্চম পক্ষেও "প্রতিষেধ-বিপ্রতিষেধে সমানো দোষপ্রদক্ষ:" ইহা বলিয়া তুল্যদোষপ্রদক্ষ স্বীকার করিয়াছেন। কোন অর্থ বিশেষ বলেন নাই। এইরূপ বাদীর পঞ্চম পক্ষ ও প্রতিবাদীর ষষ্ঠ পক্ষে কোন অর্থ বিশেষ না থাকায় পুনক্ষজ্ঞ-দোষ। বাদীর তৃতীয় পক্ষ ও প্রতিবাদীর চতুর্থ পক্ষে মতান্মজ্ঞাদোষ। কারণ, নিজপক্ষে দোষ স্বীকার করিয়া, পরপক্ষে তুল্যভাবে ঐ দোষের **প্রদক্ষ**কে "মতামুক্তা" নামক নিগ্রহস্থান বলে। বাদীর প্রথম পক্ষ ও প্রতিবাদীর দ্বিতীয় পক্ষে বিশেষ হেতু নাই। অর্থাৎ বাদী প্রথমে নিজপক্ষ স্থাপন করিয়া, তাঁহার অভিমত হেতু যে শব্দে অসিদ্ধ নহে, ইহা প্রতিপাদন করিতে প্রয়ত্ত্বর অনস্তর শক্ষের যে উৎপত্তিই হয়, অভিব্যক্তি হয় না, এ বিষয়ে কোন বিশেষ হেতু বলেন নাই। এইরূপ দ্বিভীয় পক্ষে প্রতিবাদীও প্রয়ত্তের অনস্তর শব্দের অভিব্যক্তিই হয়, উৎপত্তি হয় না, এ বিষয়ে কোন বিশেষ হেতু বলেন নাই। জতএব উক্ত ষট্পক্ষী স্থলে পুনকজ-দোষ, মতামুক্ত:-দোষ এবং বিশেষ হেতুর অভাববশতঃ বাদী ও প্রতিবাদী কাহারই পক্ষসিদ্ধি হয় না। উদ্যোতকর পরে ইহার হেতু বলিয়াছেন,—"অযুক্তবাদিদ্বাৎ"। অর্থাৎ

î,

উক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই অযুক্তবাদী। স্থতরাং উক্ত স্থলে মধ্যস্থগণের বিচারে উভয়েই নিগৃহীত হইবেন।

কোন সময়ে উক্ত "ষট্পক্ষী" প্রবৃত্ত হয় ? অর্থাৎ উক্তরূপ ষট্পক্ষীর মূল কি ? ইহা ব্যক্ত করিতে ভাষ্যকার শেষে বণিয়াছেন যে, যে সময়ে বাদী ও প্রতিবাদীর স্তায় "প্রতিষেধেংপি সমানো দোষ:" এই কথা বলিয়া জাত্যান্তর করেন, সেই সময়েই ষট্পক্ষী প্রারুত্ত হয়। অর্থাৎ বাদীর উক্ত জাতু।ত্তরই উক্ত স্থলে ষট্পক্ষীর মূল। কারণ, বাদী তৃতীয় পক্ষে ঐ জাত্যুত্তর করাতেই প্রতিবাদীও চতুর্থ পক্ষে ঐরপ জাত্যুত্তর করিয়াছেন। নচেৎ তাঁহার ঐরপ চতুর্থ পক্ষের অবসরই হইত না; ভাষাকার পরে ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন। ভাষা-কারের সেই কথার তাৎপর্য্য এই যে, বাদীর পূর্ব্বোক্ত "শব্দোহনিত্যঃ প্রযন্ত্রারয়কত্বাৎ" ইত্যাদি প্রথম পক্ষের পরে প্রতিবাদী পূর্ব্বোক্ত "প্রয়ত্তকার্য্যানেকত্বাৎ" ইত্যাদি স্থত্তোক্ত জাত্যুত্তর করিলে বাদী যে উত্তরের মারা উহার খণ্ডন করিবেন, তাহা মহর্ষি পরে "কার্যাক্তত্বে প্রথত্নাহেতুত্বমন্ত্রপলব্ধি-কারণোপপতেঃ" এই (৩৮শ) স্থত্তের দ্বারা বলিয়াছেন। বাদী মহর্ষি-কথিত ঐ সত্নন্তর বলিলে প্রমত্নের অনস্তর শব্দের যে উৎপত্তিই হয়, অভিব্যক্তি হয় না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু কথিত হওয়ায় তদ্বারা তাঁহার প্রথম পক্ষই দিদ্ধ হইয়া ঘাইবে। স্কুতরাং তথন আর প্রতিবাদীর পূর্ব্বোক্তরূপ চতুর্থ পক্ষের প্রবৃত্তি সম্ভবই হইবে না। অত এব ঐ স্থলে পুর্বোক্তরূপে ষট্পক্ষীর প্রবৃত্তি হইতে পারে না। ফলকথা, প্রতিবাদী জাত্যুত্তর করিলে বাদী মহর্ষি-কথিত সত্তত্তেরে দারাই উহার খণ্ডন করিবেন। তাহা হইলে আর পুর্বোক্তরূপে "ষটপুক্ষী"র সন্তাবনাই থাকিবে না। পূর্ব্বোক্তরূপ ষট্পক্ষী বা কথাভাদ একেবারেই নিক্ষন। কারণ, উহার দারা কোন তত্ত নির্ণয়ও একতরের জয়লাভও হয় না; স্মৃতরাং উহা কর্ত্তবা নহে। মহর্ষি ইহা উপদেশ করিবার জন্মই জাতি নিরূপণের পরে এই প্রকরণের দারা ঐ ব্যর্থ "ষট্ পক্ষী" প্রদর্শন করিয়াছেন। পরস্ত কোন স্থলে প্রতিবাদী জাত্যুত্তর করিলে পরে সম্কুতরের স্ফূর্ত্তি না হওয়ায় বাদীও জাত্যুত্তর করিলে পরে সহন্তর শ্রবণের সম্ভাবনা করিয়া ঐ স্থলে মধ্যস্থগণ ষট্পক্ষী পর্যান্তই শ্রবণ করিবেন। ভাহার পরে তাঁহারা বাদী ও প্রতিবাদীকে ঐ ব্যর্থ বিচার হইতে নিবৃত্ত করিয়া, উভয়েরই পরাজয় বোষণা করিবেন। মহর্ষি এইরূপ উপদেশ স্থচনার জন্মও এখানে ষ্ট্পক্ষী পর্য্যস্তই প্রদর্শন করিয়াছেন। স্থতরাং উক্তরূপে শতপক্ষী ও সংস্রপক্ষী প্রভৃতি কেন হইবে না ? এইরূপ আপত্তিও হইতে পারে না। তবে কোন স্থলে যে পূর্ব্বোক্তরূপে "ত্রিপক্ষী" প্রভৃতি হইতে পারে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি 1801

#### ষট্পক্ষীরূপ কথাভাদ-প্রকরণ দ্যাপ্ত 15 গা

এই আহ্নিকের প্রথম তিন স্থা (১) সৎপ্রতিপক্ষদেশনাভাস-প্রকরণ। পরে তিন স্থা (২) জাতিষট্কপ্রকরণ। পরে ছই ত্যা (৩) প্রাপ্তাপ্রাপ্তিযুগ্নদ্ধবাহিবিকল্লোপক্রমজাতিদ্বরপ্রকরণ। পরে তিন স্থা (৪) যুগনদ্ধবাহিপ্রসঙ্গপ্রতিদৃষ্ঠান্তসমজাতিদ্বয়প্রকরণ। পরে ছই

স্ত্র (৫) অনুৎপত্তিদমপ্রকরণ। পরে ছই স্ত্র (৬) দংশরদম প্রকরণ। পরে ছই স্ত্র (৭) প্রকরণদম প্রকরণ। পরে তিন স্ত্র (৮) অহেতৃদম প্রকরণ। পরে ছই স্ত্র (৯) অর্থাপত্তিদম প্রকরণ। পরে ছই স্তর (১০) অবিশেষদম প্রকরণ। পরে ছই স্তর (১১) উপপত্তিদম প্রকরণ। পরে ছই স্তর (১২) উপলব্ধিদম প্রকরণ। পরে ছই স্তর (১২) উপলব্ধিদম প্রকরণ। পরে ছই স্তর (১৩) অনুপলব্ধিদম প্রকরণ। পরে তিন স্ত্র (১৫) নিত্যদম প্রকরণ। পরে ছই স্তর (১৬) কার্য্যদম প্রকরণ। তাহার পরে পাঁচ স্তর (১৭) কথাভাদ-প্রকরণ।

১৭ প্রকরণ ও ৪৩ ফুত্রে পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম আফ্রিক সমাপ্ত ॥

#### দ্বিতীয় আহ্নিক।

ভাষ্য। বিপ্রতিপত্ত্যপ্রতিপত্ত্যোক্ষিকল্পান্ধিগ্রহস্থান-বহুত্বমিতি সংক্ষেপে-ণোক্তং, তদিদানীং বিভন্তনীয়ন্। নিগ্রহস্থানানি থলু পরাজয়বস্ত্ন্যপ-রাধাধিকরণানি প্রায়েণ প্রতিজ্ঞাদ্যবয়বাশ্রয়াণি,—তত্ত্ববাদিনমতত্ত্ববাদিন-ঞ্চাভিসংপ্লবন্তে।

অমুবাদ। বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তির বিকল্পবশতঃ অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদীর বিরুদ্ধজ্ঞানরূপ ভ্রম ও অজ্ঞতার নানাপ্রকারতাপ্রযুক্ত নিগ্রহস্থানের বহুত্ব, ইহা সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে, তাহা এখন বিভঙ্কনীয়, অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত নিগ্রহস্থানের বিভাগাদির দ্বারা সেই বহুত্ব প্রতিপাদনীয়। নিগ্রহস্থানগুলি পরাজয়বস্তু (অর্থাৎ) অপরাধের আশ্রয়, প্রায়শঃ প্রতিজ্ঞাদি অবয়বাশ্রিত,—তত্ত্ববাদী ও অত্তবাদী পুরুষকে অর্থাৎ "কথা" স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী পুরুষকেই নিগৃহাত করে।

টিপ্পনী। "জাতি"র পরে "নিগ্রহস্থান"। ইহাই গোতমোক্ত চরম পদার্থ। মহর্ষি গোতম প্রথম অধ্যায়ের শেষে "বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিশ্চ নিগ্রহস্থানং" (২١১৯) এই স্থত্তের দ্বারা বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তিকে নিগ্রহস্থান বলিয়া সর্ব্বশেষ স্থত্তের দ্বারা বাদী ও প্রতিবাদীর বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তির বহুপ্রকারতাবশতঃ ঐ নিগ্রহস্থান যে বহু, ইহা সংক্ষেপে বলিয়াছেন। কিন্তু দেখানে ইহার প্রকারভেদ ও তাহার সমস্ত লক্ষণ বলেন নাই। এই অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিক তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "জাতি" নামক পঞ্চদশ পদার্থের সবিশেষ নিরূপণপূর্বক শেষে অবসর-সংগতিবশতঃ এই দ্বিতীয় আহ্নিকে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত চরম পদার্থ নিগ্রহস্থানের দ্বিশেষ নিরূপণ করিয়া তাঁহার অবশিষ্ট কর্ত্বতা সমাপ্ত করিয়াছেন। ফলকথা, পূর্ব্বোক্ত নিগ্রহস্থানের প্রকারভেদ ও তাহার সমস্ত লক্ষণ বলাই মহর্ষির এই শেষ আহ্নিকের প্রয়োজন। তাই ভাষ্যকার প্রথমে ঐ প্রয়োজন প্রকাশ করিয়াছেন।

ভাষ্যকার পরে এথানে নিগ্রহস্থানগুলির সামাগ্র পরিচয় প্রকাশ করিতে প্রথমে বিদয়াছেন যে, নিগ্রহস্থানগুলি পরাজ্মবস্ত অর্থাৎ "জল্ল" ও "বিতণ্ডা" নামক কথায় বাদী ও প্রতিবাদীর বাস্তব পরাজ্মের বাস্তব স্থান বা কারণ। তাৎপর্যাটীকাকার ভাষ্যকারের ঐ কথায় উদ্দেশ্র বাস্তক করিয়াছেন যে, বাহাদিগের মতে বাদী ও প্রতিবাদীর সমস্ত সাধন ও দূ্ষণপ্রকার বাস্তব

<sup>&</sup>gt;। তত্ত্ব ব এবমাতঃ—সংক্ষিংরং সাধনদ্ধণ প্রকারে। বৃদ্ধারিটো ন বাত্তব ইতি তান্ প্রতাহ—"পরাজন্ব-বস্ত্নী"তি। পরাজ্ঞাে বসতোধিতি পরাজরহানানীতার্থঃ। কালনিকতে কলনারাঃ সর্ক্ত ফ্লভত্বাৎ সাধনদ্ধধ-বাবস্থান স্তাদিতি ভাবঃ। নিগ্রহয়ানানি পর্যায়ান্তরেন স্পষ্টর্যতি "অপরাধে"তি।—তাৎপর্যাধীকা।

নহে, ঐ সমস্তই কাল্পনিক, দেই বৌদ্ধনস্প্রদারবিশেবকে লক্ষ্য করিয়া ভাষ্যকার নিপ্রহস্থানগুলিকে বিলিয়াছেন পরাজয়রবস্তা। বানী অথবা প্রতিবাদীর পরাজয় মাহাতে বাদ করে অর্থাৎ যাহা পরাজয়ের বাস্তব স্থান বা কারণ, ইহাই ঐ কথার অর্থ। "বস"ধাতুর উত্তর "তুন্"প্রতায়নিষ্পার "বস্তু" শব্দের ছারা ভাষ্যকার স্থান করিয়াছেন যে, বাদী ও প্রতিবাদীর সমস্ত সাধন ও দূয়ণপ্রকার এবং জয়-পরাজয়াদি সমস্তই বাস্তব, ঐ সমস্ত কাল্পনিক নহে। কাল্পনিক হইলে বাদী ও প্রতিবাদীর সাধন ও দূয়ণের ব্যবস্থা বা নিয়ম হইতে পারে না, স্থাতরাং জয়পরাজয়ব্যবস্থাও হইতে পারে না। কারণ, কল্পনা দর্বাত্তই স্থাভ। যাহার জয় হইয়াছে, তাহারও পরাজয় কল্পনা করিয়া পরাজয় বোষণা করা যায়। তাহা হইলে কুত্রাপি জয় পরাজয় নির্ণয় হইতেই পারে না। স্থাতরাং নিপ্রহস্থানগুলির ছারা বাদী বা প্রতিবাদীর বাস্তব অপরাধই নির্ণীত হয়, ইহাই স্থাকার্য। ভাষ্যকার তাহার বিবক্ষিত এই অর্থ ই ব্যক্ত করিতে পরে আবার বলিয়াছেন,—"অপরাধাধিকরণানি"। অর্থাৎ নিগ্রহস্থানগুলি বাদা বা প্রতিবাদীর বাস্তব অপরাধের স্থান। উহার মধ্যে "প্রতিজ্ঞাহানি" প্রভৃতি অধিকাংশ নিগ্রহস্থানই প্রতিজ্ঞাদি কোন অবয়রকে আশ্রম করিয়াই সম্ভব হয়, ইহা প্রকাশ করিতে ভাষ্যকার শেষে বনিয়াছেন,—"প্রায়েণ প্রতিজ্ঞাদ্যবয়বাশ্রয়াণি"। পরে ইহা বুঝা যাইবে।

এখন এই "নিগ্রহন্থান" শব্দের অন্তর্গত "নিগ্রহ" শব্দের অর্থ কি ? এবং কোথার কাহার কিরণ নিগ্রহ হয়, এই সমস্ত বুঝা আবশ্যক। ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত ব্যথার দারা বুঝা বায়, "নিগ্রহ" শব্দের অর্থ পরাজয়। উদয়নাচার্য্য ঐ পরাজয় পদার্থের স্বরূপ ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, "কথা"স্থলে যে বাদী বা প্রতিবাদীর নিজের অহঙ্কার খণ্ডিত হয় নাই, তৎকর্তৃক যে অপরের অর্থাৎ উহায় প্রতিবাদীর অহঙ্কারের খণ্ডন, তাহাই তৎকর্তৃক অপরের পরাজয় এবং উহায়ই নাম নিগ্রহ। "বাদ," "জয়" ও "বিতণ্ডা" নামে যে ত্রিবিধ কথা, তাহাতেই নিগ্রহন্থান কথিত হইয়াছে। অন্তর্জ "প্রতিজ্ঞাহানি" প্রভৃতি নিগ্রহন্থান নহে। উদয়নাচার্য্যের ব্যাখ্যামুসারে বরদয়াজ এবং শঙ্কর মিশ্রও পূর্ব্বোক্তরূপ কথাই বলিয়াছেন । প্রশ্ন হয় যে, জিগীয়াশ্য শিয়্য ও গুরুর কেবল তত্ত্ব-নির্ণয়োদ্দেশ্যে যে "বাদ" নামক কথা হয়, তাহাতে বাদী ও প্রতিবাদী কাহারই অহঙ্কার না থাকায় পূর্ব্বোক্ত পরাজয়রপ নিগ্রহ কিরপে হইবে ? জিগীয়া না থাকিলে সেঝানে ত জয় পরাজয় বলাই যায় না। স্থায়দর্শনের সর্ব্বপ্রথম স্থ্রের ভাষ্য-ব্যাখ্যায় বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর উক্তরূপ প্রশ্নের

স্থাপ্তিতাহয়্তিনঃ পরাহয়ারথওনম্।
 নিগ্রস্তানিপ্রস্তানিগ্রস্তানিগ্রস্তানিগ্রস্তানিগ্রস্তানিগ্রস্তানিগ্রস্তানিগ্রস্তানিগ্রস্তানিগ্রস্তানিগ্রস্তানিগ্রস্তানিগ্রস্তানিগ্রস্তানিগ্রস্তানিগ্রস্তানিগ্রস্তানিগরিক বিশ্বস্থানিপ্রস্তানিগরিক বিশ্বস্তানিপ্রস্তানিপ্রস্তানিপ্রস্তানিপ্রস্তানিপ্রস্তানিপ্রস্তানিপ্রস্তানিপ্রস্তানিপ্রস্তানিপ্রস্তানিপ্রস্তানিপ্রস্তানিপ্রস্তানিপ্রস্তানিপ্রস্তানিপ্রস্তানিপ্রস্তানিপরিক্রার্থি বিশ্বস্তানিপরিক্রার্থনিপরিক্রার্থি বিশ্বস্তানিপরিক্রার্থি বিশ্বস্তানিপরিক বিশ্বস্তানিপরিক্রার্থি বিশ্বস্তানিপরিক বিশ্বস্তানি

অত্র কথায়মিত্যুপস্কর্ত্তবাং। অভ্যথা ইতি প্রসঙ্গাৎ। যথোজনাচার্যিঃ— কথায়ামণ্ঠিতাহস্কারেশ পরস্তাহ্স্কারথশুনমিহ পরাজয়ে নিগ্রহ"ইতি।— চার্কিকরকা। অথিটিতাহস্কারিণঃ পরাহ্স্কার-শাতনমিহ পরাজয়ঃ, দ এব নিগ্রহঃ।
দ এতেরু প্রতিজ্ঞাহান্তাদিবু বদতীতি নিগ্রহস্ত পরাজয়্বস্ত স্থানমুনায়্রক্মিতি যাবং। অতএব কথাবাহানামমীবাং ন
নিগ্রহস্তান্ত্বং।—বাদিবিনোদ।

অবতারণা করিয়া, তছন্তরে বলিয়াছেন যে, "বাদ"কথাতে শিয়া বা আচার্য্যের বিবক্ষিত অর্থের অপ্রতিপাদকত্বই অর্থাৎ বিবক্ষিত বিষয় প্রতিপন্ন করিতে না পারাই নিগ্রহ। বাচস্পতি মিশ্র ইহাকে "ধলীকার" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। উদ্যোতকরও পরে (১৭শ হুত্তের বার্ত্তিকে) "ধলীকার" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। ফলকথা, "বাদ"কথাতে কাহারও পরাজ্মনরূপ নিগ্রহ না হইলেও বিবক্ষিত অর্থের অপ্রতিপাদকত্বরপ নিগ্রহকে গ্রহণ করিয়াই নিগ্রহন্থান বলা হইয়াছে। "জল্ল" ও "বিতণ্ডা" নামক কথায় জিগীযু বাদী বা প্রতিবাদীর পূর্ব্বোক্ত পরাজম্বন্ধণ নিগ্রহই হয় এবং তাহাতে যথাসন্তব "প্রতিজ্ঞাহানি" প্রভৃতি সমস্তই ঐ নিগ্রহের স্থান বা কারণ হইয়া থাকে। কিন্ত "বাদ"নামক কথায় ঐ সমস্তই নিগ্রহন্থান হয় না। পরে ইহা বুঝা যাইবে।

নিগ্রহুখানগুলি বাদী অথবা প্রতিবাদী পুরুষেরই নিগ্রহের কারণ হয়। কারণ, বাদী বা প্রতিবাদী পুরুষই প্রমাদবশতঃ যাহা প্রযোজ্য নহে, তাহা প্রয়োগ করিয়া এবং যাহা প্রযোজ্য, তাহার প্রয়োগ না করিয়া নিপ্রহের যোগ্য হন। উদ্যোতকর প্রথমে বিচারপূর্বক ইহা প্রতিপাদন করিতে বলিয়াছেন যে, বিচারকর্ত্তা বাদী অথবা প্রতিবাদী পুরুষেরই বিপ্রতিপত্তি বা অপ্রতিপত্তি-মূলক নিগ্রহ হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের দেই বিচাররূপ কর্ম্ম এবং তাহার করণ যে প্রতিক্রাদি বাক্য, তাহার নিশ্রহ হয় না। কারণ, দেই কর্ম্ম ও করণের কোন অপরাধ নাই। দেই কর্ম্ম ও করণ নিজ বিষয়ে প্রায়ুজামান হইলে তথন উহা দেই বিষয়ের সাধনে সমর্থ ই হয়। কিন্তু বিচারকর্ত্তা বাদী অথবা প্রতিবাদী পুরুষ তাঁহাদিগের সাধনীয় বিষয়ের সাধনে অসমর্থ কর্ম্ম ও করণকে গ্রহণ করায় তাঁহাদিগেরই নিগ্রহ হয়। তাঁহাদিগের দেই প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের দারা আত্মগত বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তি-দোষের অর্থাৎ ভ্রম ও অজ্ঞতার অনুমান হওয়ায় উহা প্রতিজ্ঞাদির দোষ বলিয়া কথিত হয়। বস্ততঃ ঐ প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের কোন দোষ নাই। "প্রতিজ্ঞাদিদোষ" ইহা ভাক্ত প্রয়োগ। অবশু "অজ্ঞান" প্রভৃতি কোন কোন নিগ্রহস্থান বাদী বা প্রতিবাদী পুরুষেরই আত্মগত ধর্ম বলিয়া, উহা সাক্ষাৎসম্বন্ধেই দেই পুরুষকে নিগৃহীত নিগ্রহস্থানগুলি বে বাদী বা প্রতিবাদী পুরুষকেই নিগৃহীত করে, ইহা প্রকাশ করিতে ভাষ্যকারও এথানে শেষে বলিয়াছেন,—"তত্ত্বাদিনমতত্ত্বাদিনঞ্চাভিসংপ্লবস্তে"। অর্থাৎ নিগ্রহস্থানগুলি প্রায় সর্ব্বত যিনি অভত্ববাদী পুরুষ অর্থাৎ যিনি অসিদ্ধাস্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাকেই নিগৃহীত করে এবং কদাচিৎ যিনি তত্ত্বাদী পুরুষ অর্থাৎ যিনি প্রকৃত সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাকেও নিগৃহীত করে। কারণ, কদাচিৎ তিনিও প্রতিবাদীর ক্ষিত দুষ্ণাভাদের খণ্ডনে অসমর্থ হইয়া নিগৃহীত হন। একই স্থলে তাঁহাদিগের বছ নিগ্রহস্থানও হইতে পারে, ইহা প্রকাশ করিতেই ভাষ্যকার "অভিসংপ্লবস্তে" এই ক্রিয়াপদের প্রয়োগ করিয়াছেন।

<sup>&</sup>gt;। বং পুনং শিষ্যাচাৰ্যায়োর্নিগ্রহঃ ? বিবক্ষিতার্থাপ্রতিপাদকত্মেব ।—স্থায়বার্ত্তিক। উত্তরং বিবক্ষিতার্থাপ্রতি-পাদকত্মেব ধলীকার ইতি :—তাৎপর্যচীকা।

বছ পদার্থের সংকরই "অভিদংপ্লব," ইহা অন্তত্ত ভাষ্যকারের নিজের ব্যাথ্যার দারাই ব্রা যায়। (প্রথম থণ্ড, ১১২-১০ পূর্চা দ্রন্তব্য)।

ভাষ্য। তেষাং বিভাগঃ— অমুবাদ। দেই নিগ্রহস্থানসমূহের বিভাগ—

সূত্র। প্রতিজ্ঞাহানিং, প্রতিজ্ঞান্তরং, প্রতিজ্ঞাবিরোধং, প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাসো হেত্বন্তরমর্থান্তরং, নিরর্থকমবিজ্ঞাতার্থমপার্থকমপ্রাপ্তকালং, ক্যনমধিকং, পুনরুক্তমনন্ত্রাধণমজ্ঞানমপ্রতিভা, বিক্লেপো মতানুজ্ঞা,
পর্যানুযোজ্যোপেক্ষণং, নিরনুযোজ্যানুযোগোহপসিদ্ধান্তো হেত্বাভাসাশ্চ নিগ্রহন্থানানি ॥১॥৫০৫॥

অনুবাদ। (১) প্রতিজ্ঞাহানি, (২) প্রতিজ্ঞান্তর, (৩) প্রতিজ্ঞানিরোধ, (৪) প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাদ, (৫) হেত্বন্তর, (৬) অর্থান্তর, (৭) নির্থক, (৮) অবিজ্ঞাতার্থ, (৯) অপার্থক, (১০) অপ্রাপ্তকাল, (১১) ন্যূন, (১২) অধিক, (১৩) পুনরুক্তন, (১৪) অনুভাষণ, (১৫) অজ্ঞান, (১৬) অপ্রতিভা, (১৭) বিক্ষেপ, (১৮) মতানুজ্ঞা, (১৯) পর্যানুযোজ্যোপেক্ষণ, (২০) নিরনুযোজ্যানুযোগ, (২১) অপ্রিদ্ধান্ত, (২২) হেত্বাভাদ—এই সমস্ত নিগ্রহন্থান।

টিপ্রনী। মহর্বি তাঁহার পূর্বেকথিত "নিগ্রহস্থান" নামক চরম পদার্থের বিশেষ লক্ষণগুলি বলিবার জন্য প্রথমে এই স্থ্রের দারা সেই নিগ্রহস্থানের বিভাগ করিয়াছেন। বিভাগ বলিতে পদার্থের প্রকারভেদের নাম কীর্ত্তন। উহাকে পদার্থের বিশেষ উদ্দেশ বলে। উদ্দেশ ব্যতীত লক্ষণ বলা যায় না। তাই মহর্ষি প্রথমে এই স্থ্রের দ্বারা "প্রতিজ্ঞাহ'নি" প্রভৃতি দ্বাবিংশতি প্রকার নিগ্রহস্থানের বিশেষ নাম কীর্ত্তনরূপ বিশেষ উদ্দেশ করিয়া, দ্বিতীয় স্থ্র হইতে যথাক্রমে এই স্থ্রোক্ত "প্রতিজ্ঞাহানি" প্রভৃতির লক্ষণ বলিয়াছেন। অনেকের মতে এই স্থ্রে "চ" শব্দের দ্বারা আরও অনেক নিগ্রহস্থানের সম্ভুচিয় স্থৃতিত হইয়াছে। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি মহর্ষির সর্ব্যাশ্ব স্থ্রোক্ত "চ" শব্দের দ্বারাই অন্তুক্ত সমুচ্চয় ব্বিতে বলিয়াছেন, পরে তাহা ব্যক্ত হইবে। উদয়নাচার্য্যের মতান্ত্র্যারে "তার্কিকরক্ষা" গ্রন্থে বরদরাজ বলিয়াছেন যে, এই স্থ্রে "চ" শব্দিরী "তু" শব্দের সমানার্থক। উহার দ্বারা স্থৃতিত হইয়াছে যে, যথোক্ত লক্ষণাক্রান্ত শ্রুতিজ্ঞাহানি" প্রভৃতিই নিগ্রহস্থান। কিন্তু ক্থামধ্যে বাদী বা প্রতিবাদী সহ্যা অপস্মারাদি পীড়াবশতঃ নীরব হইলে অথবা ভূতাবেশাদিবশতঃ প্রনাপ বলিলে অথবা

প্রতিবাদী কর্তৃক দোষোদ্ভাবনের পূর্বেই অতি শান্ত নিজ বৃদ্ধির দারা নিজ বাক্য আচ্ছাদন করিয়া, নির্দেষি অন্ত বাক্য বলিলে অথবা প্রতিবাদীর উত্তর বলিবার পূর্বেই পার্শ্বন্থ অন্ত কোন তৃতীর কান্তি তাঁহার বক্তব্য উত্তর বলিয়া দিলে, সেখানে কাহারও কোন নিগ্রহ হান হইবে না। অর্থাৎ উক্তরূপ হলে বাদী বা প্রতিবাদীর "অনমুভাষণ" ও "অপ্রতিভা" প্রভৃতি নিগ্রহন্থান হইবে না। কারণ, ঐরূপ হলে উহা বাদা বা প্রতিবাদীর বিপ্রতিপত্তি বা অপ্রতিপত্তির অনুমাপক হয় না, অর্থাৎ ঐরূপ হলে তাঁহাদিগের কোন অপরাধ নির্ণন্ন করা বায় না। "বাদিবিনোদ" প্রছে শক্ষর মিশ্রও ঐরূপ কথাই বিদয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ কথা ভিন্ন অন্তর্জ্ঞ অর্থাৎ লৌকিক বিবাদাদি স্থলেও যে উক্ত "প্রতিজ্ঞাহানি" প্রভৃতি নিগ্রহন্থান হইবে না, ইহাও উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি বলিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত "প্রতিজ্ঞাহানি" প্রভৃতি নিগ্রহস্থানগুলির স্বরূপ না ব্ঝিলে সমস্ত কথা ব্ঝা যায় না। তাই আবশ্রক বোধে এখানেই অতি সংক্ষেপে উহাদিগের স্বরূপ প্রকাশ করিতেছি।

াবাদী বা প্রতিবাদী প্রতিজ্ঞাদি বাক্য দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করিয়া, পরে যদি প্রতিবাদীর ক্থিত দোষের উদ্ধারের উদ্দেশ্যে নিজের উক্ত কোন পদার্থের পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার নিজ পক্ষেরই ত্যাগ হওয়ায় (১) "প্রতিজ্ঞাহানি" নামক নিগ্রহস্থান হয়। আর যদি ঐরপ স্থলে ঐ উদ্দেশ্যে নিজের কথিত হেডু ভিন্ন যে কোন পদার্থে কোন বিশেষণ প্রবিষ্ট করেন, তাহা হইলে (২) "প্রতিজ্ঞান্তর" নামক নিগ্রহস্থান হয়। সেধানে নিজপক্ষের পরিত্যাগ না হওয়ায় "প্রতিজ্ঞা-হানি" হয় না। বাদী বা প্রতিবাদীর প্রতিজ্ঞা এবং তাঁহার কথিত হেতু যদি পরস্পার বিরুদ্ধ হয়, ভাহা হইলে দেখানে (৩) "প্রতিজ্ঞাবিরোধ" নামক নিগ্রহস্থান হয়। প্রতিবাদী বাদীর পক্ষের থণ্ডন করিলে তথন উহার থণ্ডনে অসমর্থ হইয়া বাদী যদি নিজের প্রতিজ্ঞার্থ অস্বীকার করেন ষ্মধাৎ আমি ইহা বলি নাই, এইরূপ কথা বলেন, তাহা হইলে দেখানে তাঁহার (৪) "প্রতিজ্ঞা-সন্নাদ" নামক নিগ্রহস্থান হয়। প্রতিবাদী বাদীর ক্থিত হেতুতে ব্যভিচার দোষ প্রদর্শন ক্রিলে বাদী যদি উক্ত দোষ নিবারণের জ্বন্ত তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সেই হেতুতেই কোন বিশেষণ প্রবিষ্ট করেন, তাহ। হইলে দেখানে তাঁহার (৫) "হেত্বস্তুর" নামক নিগ্রহস্থান হয়। বাদী বা প্রতিবাদী প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের দ্বারা নিজ্ঞপক্ষ স্থাপনাদি করিতে, মধ্যে যদি কোন অসম্বদ্ধার্থ বাক্য **অর্থাৎ প্রাক্তত** বিষয়ের অনুপ্রোগী বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের (৬) "অর্থান্তর" নামক নিগ্রহস্থান হয়। বাদী বা প্রতিবাদী যদি নিজপক্ষ স্থাপনাদি করিতে অর্থশূল অর্থাৎ ধাহা কোন অর্থের বাচক নহে, এমন শব্দ প্রয়োগ করেন, ভাহা হইলে সেখানে তাঁহার (१) "নিরর্থক" নামক নিগ্রহস্থান হয়। বাদী কর্তৃকি বে বাক্য তিনবার কথিত হইলেও অতি ছর্ব্বোধার্থ বলিয়া মধ্যস্থ সভাগণ ও প্রতিবাদী কেহই তাহার অর্থ বুঝিতে পারেন না, সেইরূপ বাক্য-আয়োগ বাদীর পক্ষে (৮) "অবিজ্ঞাতার্থ" নামক নিগ্রহস্থান হয়। যে পদস মূহ অথবা যে বাক্য-**দৰ্ভের মধ্যে প্রত্যেক পদ ও প্রত্যেক** বাক্যের অর্থ থাকিলেও সমুদায়ের অর্থ নাই অর্থাৎ সেই পদসমূহ অথবা বাক্যবমূহ মিলিত হইয়া কোন একটী অর্থবোধ জনায় না, তাদৃশ পদসমূহ অথবা

বাক্যদমুহের প্রয়োগ (১) "মপার্থক" নামক নিগ্রহস্থান। প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব বাক্য স্বাধবা অস্তান্ত বক্তব্য যে কোন বাক্যের নির্দিষ্ট ক্রম কজ্মন করিলে অর্থাৎ যে কালে যাহা বক্তব্য, ভাহার পূর্ব্বেই তাহা বলিলে (১০) "অপ্রাপ্তকাল" নামক নিগ্রহস্থান হয়। বাদী বা প্রতিবাদীর নিজ পক্ষ-স্থাপনে তাঁহাদিগের নিজ্পদাত যে কোন একটা অবয়বও ক্ষিত না হইলে অর্থাৎ সমস্ত স্থাপনে বিনা প্রয়োজনে হেতুবাক্য বা উদাহরণবাক্য একের অধিক বলিলে অথবা দুষণাদিও একের অধিক বলিলে (১২) "অধিক" নামক নিগ্রহস্থ'ন হয়। নিপ্রায়োজনে কোন শব্দ বা অর্থের পুনক্তি হইলে (১৩) "পুনক্ত" নামক নিগ্রহন্তান হয়। বাদী নিজ পক্ষ-স্থাপনাদি করিলে প্রতিবাদী বাদীর ক্থিত বাক্যার্থ বা তাঁহার দূর্ণীয় পদার্থের প্রত্যুচ্চারণ অর্থাৎ অমুভাষণ ক্রিয়া উহার খণ্ডন করিবেন। কিন্ত বাদী তিনবার বলিলেও এবং মধ্যস্থ সভাগণ তাঁহার বাক্যার্থ বুঝিলেও প্রতিবাদী যদি তাঁহার দূষণীয় পদার্থের অনুভাষণ না করেন, তাহা হইলে দেখানে তাঁহার (>৪) "অন্ত্রভাষণ" নামক নিগ্রহন্তান হয়। বাদী তিন বার বলিলেও এবং মধাস্থ সভাগণ বাদীর সেই বাক্যার্থ ব্রিলে প্রতিবাদী বদি তাহা ব্রিতে না পারেন, তাহা হইলে দেখানে তাঁহার (১৫) "অক্সান" নামক নিগ্রহন্তান হয়। প্রতিবাদী বাদীর বাক্যার্থ বুঝি:লও এবং তাহার অন্মভাষণ করিলেও ষদি উত্তরকালে তাঁহার উত্তরের ক্রুর্ত্তি বা জ্ঞান না হয়, তাহা হইলে সেধানে (১৬) "অপ্রতিজা" নামক নিগ্রহস্থান হয়। বাদী নিজ পক্ষস্থাপনাদি করিলে প্রতিবাদী যদি তথনই অথবা নিজ বক্তব্য কিছু বলিয়াই ভাবী পরাধ্বয় সন্তাবনা করিয়া, আমার বাড়ীতে অমুক কার্য্য আছে, এথনই আমার বাওয়া অত্যাবশ্যক, পরে আনিয়া বলিব, এইরূপ কোন মিথাা কথা বলিয়া আরব্ধ কথার ভক্ত করিয়া চলিয়া যান, তাহা হইলে দেখানে তাঁহার (১৭) "বিক্ষেপ" নামক নিগ্রহস্থান হয়। প্রতি-বাদী যদি নিজপক্ষে বাদীর প্রদর্শিত দোষের উদ্ধার না করিয়া অর্থাৎ উহা স্বীকার করিয়া লইয়াই বাদীর পক্ষে ভত্ত্রল্য দোষের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে দেখানে তাঁহার (১৮) "মতামুক্তা" নামক নিগ্রহস্থান হয়। বাদী বা প্রতিবাদী কোন নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হইলেও তাঁছার প্রতিবাদী ধদি উহার উদ্ভাবন ক্রিয়া, তুমি নিগৃহীত হইয়াছ, ইহা না বলেন, তাহা হইলে সেথানে তাঁহার (১৯) পর্যান্তব্যান্ড্যোপেক্ষণ" নামক নিগ্রহস্থান হয়। এই নিগ্রহস্থান পরে মধ্যস্থাণ জিল্ঞাসিত হইয়া প্রকাশ অর্থাৎ ইহা মধ্যস্থগণেরই উদ্ভাব্য। যাহা ধেখানে বস্তুতঃ নিগ্রহস্থান নহে, তাহাকৈ নিগ্রহস্থান বলিয়া প্রতিবাদী অথবা বাদী ধদি তাঁহার প্রতিবাদীকে এই নিগ্রহস্থান ঘারা তুমি নিগৃহীত হইয়াছ, এই কথা বলেন, তাহা হইলে দেখানে তাঁহার (২০) "নিরনুষোজ্ঞামুষোগ" নামক নিগ্রহস্থান হয়। প্রথমে কোন শাস্ত্রদন্মত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া, উহার সমর্থন করিতে পরে যদি উহার বিপরীত সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে দেখানে (২১) "অপসিদ্ধান্ত" নামক নিগ্রহস্থান হয়। প্রথম অধ্যায়ে "স্ব্যভিচার" প্রভৃতি পঞ্চবিধ হেত্বাভাস যেরূপে শক্ষিত হইয়াছে, সেইরূপ দক্ষণাক্রান্ত সেই সমন্ত (২২) হেম্বাভাস সর্বব্রই নিগ্রহন্থান হয়।

পুর্ব্বোক্ত নিগ্রহস্থানগুলির মধ্যে "অনমুভাষণ", "অজ্ঞান", "অপ্রভিজা", "বিক্লেপ", "মতা-

সুক্তা" এবং "পর্যানুপেক্ষণ", এই ছয়টি বাদী বা প্রতিবাদীর অপ্রতিপত্তি অর্থাৎ অজ্ঞতামূলক। উহার দ্বারা বাদী বা প্রতিবাদীর প্রকৃত বিষয়ে অপ্রতিপত্তির অনুমান হয়। এ জন্ম ঐ ছয়টি নিগ্রহ-ভান অপ্রতিপত্তিনিগ্রহন্তান বরিয়া ক্থিত হইয়াছে। অবশিষ্ঠ নিগ্রহন্থানগুলির দারা বাদী বা প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ জ্ঞানরূপ বিপ্রতিপত্তির অনুমান হয়। কারণ, সেগুলি বিপ্রতিপত্তিমূলক। তাই দেগুলি বিপ্রতিপত্তিনিগ্রহস্থান বলিয়া কথিত হইথাছে। প্রথম মধ্যায়ের শেষ স্থাত্তর ভাষো ভাষাকারও ইহা বলিয়াছেন। তবে ভাষাকারের মতে "অপ্রতিপত্তি" বলিতে বাদী বা প্রতিবাদীর প্রকৃত বিষয়ে জ্ঞানের অভাবরূপ অজ্ঞতা নহে, কিন্তু সেই অজ্ঞতামূলক নিজ কর্তব্যের অকরণই অপ্রেভিপত্তি। জয়ন্ত ভট্টও ভাষাকারের মতেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরে তাহা ব্যক্ত হইবে। কিন্তু অন্ত মহর্ষি বাদী বা প্রতিবাদীর প্রকৃত বিষয়ে অজ্ঞতারূপ অপ্রতিপত্তির অনুমাণক নিগ্রহন্তানগুলিকেই "অপ্রতিপত্তি" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা বাদী বা প্রতিবাদীর আত্মগত ভ্রমজ্ঞানরূপ বিপ্রতিপত্তি এবং জ্ঞানের অভাবরূপ অপ্রতিপত্তি, তাহা অপরে উদ্ভাবন করিতে পারে না, উদ্ভাবিত না হইলেও তাহা নিগ্রহস্থান হয় না। স্মতরাং বাদী বা প্রতিবাদীর ঐ বিপ্রতিপত্তি অথবা অপ্রতিপত্তির যাহা অনুনাপক লিঙ্গ, তাহাই নিগ্রহস্থান, ইহাই উক্ত মতে মহর্ষির প্রস্কোক্ত হুত্রের তাৎপর্য।। "প্রতিজ্ঞাহানি" প্রভৃতি নিগ্রহস্থানগুলি বাদী বা প্রতিবাদীর নিগ্রহের মূল কারণের অনুমাপক হইয়া,তদ্বারা পরস্পরায় নিগ্রহের অনুমাপক হয়, এ জন্ম শঙ্কর মিশ্র প্রভৃতি কেহ কেহ "নিগ্রহস্থান" শক্ষের দ্বারা নিগ্রহের স্থান অর্থাৎ অনুমাপক, এইরূপই ব্যাখ্যা করিদ্বাছেন।

তার্কিকরক্ষা" প্রছে বরদরাজ মহর্ষির কথিত "প্রতিজ্ঞাহানি" প্রভৃতিতে মহর্ষির পুর্বোক্ত নিগ্রহন্তানের সামান্ত লক্ষণের সমন্বয়ের জন্ত বলিরাছেন যে, মহর্ষির "বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিশ্চিনিগ্রহন্তানং" এই হুত্রে "বিপ্রতিপত্তি" ও "অপ্রতিপত্তি" শব্দের হারা "কথা" গুলে বাদী ও প্রতিবাদীর প্রকৃত তত্ত্বের অপ্রতিপত্তিই অর্থাৎ তদ্বিষয়ে অজ্ঞতাই লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু উহা বাদী বা প্রতিবাদীর আত্মত হর্ম বলিয়া, অন্তে উহা প্রত্যক্ষ করিতে না পারার উহা উদ্ভাবন করিতে পারে না, উহা উদ্ভাবনের অযোগ্য। স্কুরয়াং স্বরূপতঃ উহা নিগ্রহন্তান হইতে পারে না। অভ্যুব অপ্রতিপত্তি বা প্রকৃত তত্ত্বে অজ্ঞতার হারা উহার অন্ত্যাপক লিক্ষই লক্ষিত হইয়াছে, বৃরিতে হইবে। অর্থাৎ মহর্ষির পূর্ব্বোক্ত ঐ হুত্রে বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তি শব্দে লক্ষণার হারা প্রথমে তত্ত্বের অপ্রতিপত্তি ব্নিয়া, পরে আবার লক্ষণার হারা উহার অন্ত্যাপক লিক্ষ ব্রিতে হইবে। উক্তরূপে "লক্ষিত-লক্ষণা"র হারা যাহা বাদী বা প্রতিবাদীর প্রকৃত তত্ত্বে অপ্রতিপত্তির লিক্ষ অর্থাৎ যদ্বারা সেই অপ্রতিপত্তি , অনুমিত হয়, তাহাই নিগ্রহন্তান, ইহাই মহর্ষির পূর্ব্বোক্ত ঐ হুত্রের তাৎপর্য্যার্থ। তাহা হইলে মহর্ষির কথিত "প্রতিজ্ঞাহানি" প্রভৃতি সমস্তই পূর্ব্বোক্ত নিগ্রহন্তানের সামান্ত লক্ষণাক্রান্ত হয়। নচেৎ ঐ সমন্ত নিগ্রহন্তান হইতে পারে না। স্কুরোং মহর্ষিও তাহা বলিতে পারেন না। অত্রব মহর্ষির পূর্ব্বোক্ত হুত্রের উক্তর্জনাই তাৎপর্য্যার্থ বৃথিতে হইবে।

কিন্ত মহর্ষির পূর্ব্বোক্ত হত্তের দারা তাঁহার এরপ তাৎপর্য্য মনে হয় না এবং উক্ত ব্যাখ্যায় ঐ হত্তে "বিপ্রতিপত্তি" শব্দ এবং "চ" শব্দের প্রয়োগও সার্থক হয় না। ভাষ্যকার ও বার্ত্তিক্ষার

প্রভৃতিও মহর্ষির স্থতারুদারে বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তি, এই উভয়কেই নিগ্রহের মূল কারণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। জয়স্ত ভট্ট ভাষ্যকারের মতানুদারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যাহা বস্ততঃ দাধন নহে, কিন্তু তন্ত,ল্য বলিয়া প্রতীত হওয়ায় দাধনাভাদ নামে ক্থিত হয়, তাহাতে দাধন বলিয়া থে ভ্রমাত্মক বুদ্ধি এবং ধাহা দূষণ নহে, কিন্তু দূষণাভাদ, ভাহাতে দূষণ বলিয়া যে ভ্ৰমাত্মক বুক্তি, তাহাই বিপ্ৰতি-পত্তি। এবং আরম্ভ বিষয়ে যে অনারম্ভ অর্থাৎ নিজ কর্ততোর অকরণ, তাহা অপ্রতিপত্তি। বাদী নিজ্প পক্ষ সাধন করিলে তথন উহার থণ্ডনই প্রতিবাদীর কর্ত্তব্য, এবং প্রতিবাদী থণ্ডন করিলে তথন উহার উদ্ধার করাই বাদীর কর্ত্তব্য। বাদী ও প্রতিবাদীর ঘথানিরমে ঐ নিজ কর্ত্তব্য না করাই তাঁহানিগের অপ্রতিপত্তি। বিপরীত বুঝিয়া অথবা হথাকর্ত্তব্য না করিয়া, এই ছই প্রকারেই বাদী ও প্রতিবাদী পরাজিত হইন্না থাকেন। স্মতরাং পূর্ব্বোক্ত বিপ্রতিপত্তি ও স্মপ্রতিপত্তি, এই উভয়ই তাঁহাদিগের পরাজ্যের মূল কারণ। বার্ত্তিকার উন্দ্যোতকরও মহর্ষির স্থ্যোক্ত "বিপ্রতি-পত্তি" ও "অপ্রতিপত্তি" এই উভয়কেই গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে, সামাগ্রতঃ নিশ্রহস্থান দ্বিবিধ। যদি বল, "প্রতিজ্ঞাহানি" প্রভৃতি অনেক নিগ্রহস্থান কথিত হওয়ায় নিগ্রহস্থান দ্বিবিধ, ইহা উপপন্ন হয় না, এতহত্তরে উদ্দোতকর বলিয়াছেন যে, সামাগ্রতঃ নিগ্রহন্থান দ্বিবিধ হইলেও উহার ভেদ-বিস্তর বিবক্ষাবশত:ই অর্থাৎ ঐ দ্বিবিধ নিগ্রহস্থানের আরও অনেক প্রকার ভেদ বলিবার জন্তই মহর্ষি পরে উহার দ্বাবিংশতি প্রকার ভেদ বলিগাছেন। কিন্তু উহাও উদাহরণ মাত্র; স্থতরাং উহার ভেদ অনন্ত। অর্থাৎ ঐ সমন্ত নিগ্রহস্তানের আন্তর্গনিক তেন অনন্ত প্রকার সম্ভব হওয়ায় নিগ্রহন্তান অনস্ত প্রকার।

বৌদ্ধসম্প্রদায় গৌতমোক্ত "প্রতিজ্ঞাহানি" প্রভৃতি মনেক নিগ্রহন্থান স্থীকার করেন নাই। তাঁহার। উহার মধ্যে মনেক নিগ্রহন্থানকে বালকের প্রলাপত্লা বা উন্মন্তপ্রলাপ বলিয়াও উপেক্ষা করিয়াছেন এবং শাস্ত্রকারের পক্ষে উহার উল্লেখ করাও নিতান্ত অন্তৃতিত বলিয়া মহর্ষি গৌতমকে উপহাসও করিয়াছেন। পরবর্ত্তী প্রখ্যাত বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্মকীর্ত্তি উক্ত বিষয়ে বিশেষ বিচার করিয়া বলিয়াছেন যে,' বালী ও প্রতিবালীর "অদাধনাঙ্গবচন" অর্থাৎ যাহা নিজপক্ষসাধনের অঙ্গ নহে, তাহাকে দাধন বলিয়া উল্লেখ করা এবং "অদাধনাঙ্গবচন" অর্থাৎ যাহা দোষ নহে, তাহাকে দাধন বলিয়া উল্লেখ করা এবং "অদাবোদ্ধাবন" অর্থাৎ যাহা দোষ নহে, তাহাকে দোষ বলিয়া উদ্ভাবন করা, ইহাই নিগ্রহন্থান। ইহা ভিন্ন আর কোন নিগ্রহন্থান মুক্তিযুক্ত না হওয়ায় তাহা স্থাকার করা যায় না। তাৎপর্যাতীকাকার বাচম্পতি মিশ্র উদ্দ্যোতকরের পূর্ব্বোক্ত কথার উদ্দেশ্য থক্ত করিতেও প্রথমে ধর্মকীর্ত্তির "অদাধনাঙ্গবচনং" ইত্যাদি করিকা উদ্ধৃত করিয়া উদ্দ্যোতকরের পূর্ব্বোক্ত কথার দারাই সংক্ষেপে উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্ত

স্বাধনাঙ্গবচনমদোবে,ভাবনং ধরোঃ।
 নিগ্রহস্থানমন্তর নুব বুক্তমিতি নেবাতে।

ধর্মকীর্ত্তির "প্রমাণবিনিশ্চম" নামক যে প্রাসন্ধি গ্রন্থ ছিল, তাহাতেই তিনি উক্ত কারিক। ও উক্ত বিষয়ে বিচার প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহা মনে হয়। কিন্তু ঐ গ্রন্থ এখন পাওয়া বায় না। তিব্দতীয় ভাবায় উহার সম্পূর্ণ অনুবাদ আছে। কেহ কেহ তাহা হইতে মূল উদ্ধানের জ্বা চেন্তা করিতেছেন।

7.

উদ্দ্যোতকর ধর্মকীর্ত্তির কোন কারিকা উদ্ধৃত করেন নাই, তিনি তাঁহার নামও করেন নাই। জয়স্ক ভট্ট ধর্মকীর্ত্তির উক্ত কারিকা উদ্ধৃত করিয়া প্রথমে উন্দোতকর ও বাচম্পতি মিশ্রের স্থায় ৰলিয়াছেন যে, সংক্ষেপতঃ নিগ্ৰহস্থান যে দ্বিবিধ, ইহা ত মহর্ষি গৌতমও "বিপ্রতিপত্তির প্রতি-পত্তিশ্চ নিগ্রহস্থানং" (১।২।১৯) এই স্থত্যের দ্বারা বলিয়াছেন। পরস্ত মহর্ষির ঐ স্থত্যোক্ত সামানা লক্ষণের দারা সর্বপ্রকার নিগ্রহস্থানই সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ধর্মকীর্ত্তির ক্ষিত্ত লক্ষণের ছারা তাহা হয় না। কারণ, যেখানে বাদী বা প্রতিবাদীর উত্তরের ফূর্ত্তি না হওয়ায় তাঁহারা কেহ পরাজিত হইবেন, দেখানে তাঁহার ''অপ্রতিভা" নামক নিগ্রহস্থান কথিত হইয়াছে। কিন্তু দেখানে যাঁহার উত্তরের স্ফুর্ত্তি হয় না, তিনি ত যাহা দোষ নহে, তাহা দোষ বলিয়া উদ্ভাবন করেন না এবং যাহা সাধনের অঙ্গ নহে, তাহাও সাধন বলিয়া উল্লেখ করেন না। স্থতরাং দেখানে ধর্মকীর্ত্তির মতে তিনি কেন পরাজিত ইইবেন ? তাঁহার অপরাধ কি ? যদি বল, ধর্মকীর্ত্তি যে ''অদোষোভাবন''কে নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন, উহার দ্বারা কোন দোষের উভাবন না করা, এই অর্থও তাঁহার বিবক্ষিত। স্থতরাং যে বাণী বা প্রতিবাদী উত্তরের ফ্রন্তি না হওয়ায় কোন উত্তর বলেন না, স্থতরাং কোন দোষোডাবন করেন না, তিনি ধর্মকীর্ষ্টির মতেও নিগৃহীত হইবেন। বস্ততঃ যাহা দোষ নহে, তাহাকে দোষ বলিয়া উদ্ভাবন এবং দোষের অক্সভাবন, এই উভয়ই "অদোষোভাবন" শক্তের দ্বারা ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা স্বীকার্য্য। জয়স্ত ভট্ট এই কথারও উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে শব্দান্তরের দারা গৌতমোক্ত "বিপ্রতিপত্তি" ও "অপ্রতিপত্তি"ই নিগ্রহস্থান বলিয়া ক্থিত হইয়াছে, ইহাই স্বীকার ক্রিতে হইবে। কারণ, কোন দোষের উদ্ভাবন না করা ত গৌতমোক্ত অপ্রতিপত্তিই। এইরূপ ধর্মকীর্ত্তির প্রথমোক্ত "অদাধনাঙ্গবচনং" এই বাক্যের ছাত্রা সাধনের অঞ্চ বা সাধনের উল্লেখ না করাও নিগ্রহস্থান বলিয়া কথিত হইলে উহাও ত অপ্রতিপত্তিই। অভএব শব্দান্তর দারা মহর্ধি অক্ষপাদপাদের নিকটেই শিক্ষা করিয়া তাঁহারই ক্ষিত "বিপ্রতিপত্তি" ও "অপ্রতিপত্তি"রূপ নিগ্রহন্থানন্বরকে ধর্মাকীর্ত্তি উক্ত শ্লোকের বারা নিবন্ধ করিয়াছেন। তিনি কিছুম'তা নৃতন বুঝেন নাই ও বলেন নাই।

ধর্মকীর্ত্তি বলিয়াছেন যে, গৌতম প্রথমে সামান্ততঃ নিগ্রহন্তান বিবিধ বলিলেও পরে যে শপ্রভিক্তাহানি" প্রভৃতি নিগ্রহন্তান বলিয়াছেন, তন্মধ্যে অনেকগুলিই অযুক্ত। যেমন তাঁহার প্রথমাক্ত প্রভিক্তাহানি" কথনই নিগ্রহন্তান হইতে পারে না। কারণ, বাদী বা প্রতিবাদীর প্রভিক্তাবাক্য তাঁহাদিগের নিজ্পক্ষ সাধনের অকই নহে, উহা অনাবশ্রক। স্মৃতরাং তাঁহাদিগের প্রভিক্তাবচনই নিগ্রহন্তান। কিন্তু প্রভিক্তার হানি নিগ্রহন্তান নহে। এবং ধেরূপ স্থলে শপ্রভিক্তাহানি"র উদাহরণ প্রদর্শিত হয়, সেখানে বস্ততঃ বাদীর প্রভিক্তার হানিও হন না। পরস্ক সেই স্থলে বাদী ব্যভিচারী হেভুর প্রয়োগ করায় হেডাভাগরূপ নিগ্রহ্নানের দ্বারাই নিগৃহীত হন, প্রভিক্তাহানির দ্বারা নিগৃহীত হন না। স্মৃতরাং "প্রভিক্তাহানি"র অন্ত কোন স্থল বক্তব্য। কিন্তু তাহা নাই, অন্তএব শপ্রভিক্তাহানি" কোনরপেই নিগ্রহন্তান হইতে পারে না। এইরূপ গৌতমাক্ত শপ্রভিক্তান্তর্গ্রপ্ত নিগ্রহন্তান হইতে পারে না। কারণ, যিনি পূর্বপ্রভিক্তার্থ সাধন

कति । পারিয়া সহসা দিতীয় প্রতিজ্ঞা বলেন, তিনি ত উন্মন্ত । তাঁহার ঐ উন্মন্তপ্রলাপ শাস্তে লক্ষিত হওয়া উচিত নহে। এইরপ অর্থশৃত্য অবাচক শব্দ প্রয়োগকে যে "নির্থক" নামে নির্থহয়ান বলা হইয়াছে, উহা ত একেবারেই অযুক্ত। কারণ, যে ব্যক্তি ঐরপ নির্থক শব্দ প্রয়োগ করে, সে ত বিচারে অধিকারীই নহে। তাহার ঐরপ উন্মন্তপ্রলাপকেও নিপ্রহয়ান বলা নিতান্তই অযুক্ত। আর তাহা হইলে বাদী বা প্রতিবাদী কোন ছরভিদন্ধিবশতঃ হস্ত দারা নিজের কপোল বা গণ্ডদেশ প্রভৃতি বাজাইয়া অথবা ঐরপ অত্য কোন কুচেষ্টার দারা প্রতিবাদীর প্রতি অবক্ষা প্রকাশ করিলে, সেই কপোলবাদন প্রভৃতিও নির্থহয়ান বলা উচিত। গৌতম তাহাও কেন বলেন নাই ? তাহাও ত অর্থশৃত্য শব্দ অথবা বার্থ কর্মা। উহা করিলেও ত বাদী বা প্রতিবাদী সেখানে অবশ্বই নিগৃহীত হইবেন। এইরপ আরও অনেক নির্থহয়ান বৌদ্ধসম্প্রাদায় স্বীকার করেন নাই। পরে তাহা ব্যক্ত হইবে।

"ভায়মঞ্জী"কার জয়ন্ত ভট্ট পরে ষথাস্থানে ধর্মকীর্ত্তির সমস্ত কথার উল্লেখ করিয়া িচার-পূর্ব্বক দর্বব্রই তাহার প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। তিনি পরবর্তী স্থব্যেক্ত "প্রতিজ্ঞাহানি"র ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, বাদী বা প্রতিবাদীর প্রতিজ্ঞাবাক্য অবশুই তাহাদিণের স্থপক্ষসাধনের অঙ্গ। কারণ, বাদী বা প্রতিবাদী নিজের প্রতিজ্ঞার্থ দাধন করিতেই হেতু ও উদাহরণ প্রভৃতি: প্রয়োগ করেন ৷ নচেৎ হেতু প্রভৃতি প্রয়োগ করা অসংগত ও অনাবশ্যক ৷ অত এব প্রতিক্রা-বাৰ্যই বে, স্বৰ্ণক্ষ সাধনের প্ৰথম অঙ্গ, ইহা স্বীকাৰ্যা। তাই উহা প্ৰথম অবয়ব বলিয়া কথিত হইয়াছে। ধর্মকীর্ত্তি উহাকে অবয়বের মধ্যে গ্রহণ না করিলেও পুর্বের অবয়ব ব্যাখ্যায় নানা যুক্তির দারা উহার অবয়বত দিদ্ধ করা হইয়াছে। স্থতরাং প্রতিক্রাবাক্যের প্রয়োগই নিপ্রহ-श्रान, व्यर्शां वानी वा প্রতিবাদী প্রতিজ্ঞাবাক্যের উচ্চারণ করিলেই নিগৃহীত হইবেন, ইয়া নিভাস্ত অযুক্ত। কিন্তু যে কোন রূপে বাদী বা প্রতিবাদীর নিজ্ব পক্ষের ভাগে হইলে তাঁহারা নিজের প্রতিজ্ঞার্থ দিদ্ধ করিতে না পারায় অবশুই নিগৃহীত হইবেন। স্থতরাং "প্রতিজ্ঞাহানি" অবশ্রষ্ট নিগ্রহস্থান বলিয়া স্বীকার্যা। পরে ইহা পঞ্জিট হইবে। অবশ্র প্রতিবাদী বাদীর ক্ষতিত হেতুতে ব্যক্তিচার দোষ প্রদর্শন ক্রিলে তখন যদি বাদী ঐ দোষের উদ্ধারের জন্য কোন উত্তর না বলেন, তাহা হইলে সেখানে তিনি হেম্বাভাদের দ্বারাই নিগুহীত হইবেন। কিন্ত "প্রতিজ্ঞাহানি" স্থলে বাদী সেই ব্যভিচার দোষের উদ্ধারের উদ্দেশ্যেই কোন উত্তর বলিয়া নিব্দের প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করায় দেখানে তিনি "প্রতিজ্ঞাহানি"র দ্বারাই নিগুহীত হন। কারণ, প্রতিবাদী সেখানে পরে তাঁহার দেই "প্রতিজ্ঞাহানি"রই উদ্ভাবন করিয়া, তাঁহাকে নিগৃহীত বলেন। অত ধ্ব "প্রতিজ্ঞাহানি" নামে পৃথক্ নিগ্রহস্থান কথিত ইইয়াছে এবং উক্ত যুক্তি অনুসারে তাহা অবশ্র স্বীকার্য্য।

ধর্মকীর্ত্তি ও তাঁহার সম্প্রদায় যে, গৌতমোক্ত "প্রতিজ্ঞান্তর" নামক নিগ্রংহানকে উন্মন্ত-প্রলাপ বলিয়াছেন, তহ্ভরে জয়স্ত ভট্ট বলিয়াছেন যে, "প্রতিজ্ঞান্তর" স্থলে বাদী তাঁহার হেতুতে প্রতিবাদীর প্রদর্শিত ব্যক্তিচার-দোষের উদ্ধারের উদ্দেশ্যেই স্বার কোন পছা না দেখিয়া কোন

বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা বলেন। স্নতরাং তিনি তাঁহার সাধাসিদ্ধির অমুকূল ব্রিয়াই ঐ প্রতিজ্ঞান্তরের প্রয়োগ করায় উহা কথনই তাঁহার উন্মন্ত প্রনাপ বলা যায় না। আর উহাও যদি উন্মন্তপ্রলাপ হল, তাহা হইলে তোমরা যে "উভয়াসিদ্ধ' নামক হেত্বাভাদ স্বীকার করিয়া উহার উদাহরণ বলিয়াছ—"অনিত্যঃ শক্ষঃ চাক্ষুষত্বাৎ," এই বাক্য কেন উন্মন্তপ্রকাপ নহে ? শব্দের চাক্ষুযত্ব, বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের মতেই অদিদ্ধ। তাই তোমরা উক্ত স্থলে চাক্ষ্বত্বতে "উভয়াসিদ্ধ" নামক ধেত্ব ভাস বলিয়াছ। কিন্তু কোন বালকও কি শব্দকে চাক্ষ্য পদার্থ বলে ? তবে অনুনাত্ত বাদী কেন ঐরপ প্রয়োগ করিবেন ? কোন বাদীই কোন স্থলে ঐরপ প্রয়োগনা করিলে বা এরণ প্রয়োগ একেবারে অনন্তব হইলে তোমরা কিরুপে উহা উদাহরণরূপে প্রদর্শন করিয়াছ ৭ তোমাদিগের কথিত ঐ বাক্য উন্মন্তপ্রলাপ নহে, কিন্তু মহর্ষি গোতমোক্ত "প্রতি-জ্ঞান্তর" উন্মন্তপ্রকাপ, ইহা বলা ভিক্রর পক্ষে নিজের দর্শনে অপুর্বে অনুরাগ অথবা গৌতমের দর্শনে অপুর্ব্ব বিষেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। জগন্ত ভট্ট গৌতমোক্ত "নির্থক" নামক নিগ্রহস্থানের ব্যাখ্যা করিতেও বৌদ্ধসম্প্রকারকে উপহাস করিয়া বলিয়াছেন যে, যদি তোমরা এই "নিহুর্থক" নামক নিগ্রহস্থানের স্পষ্ট উদাহরণ প্রশ্ন কর এবং ক্রন্ধ না হও, তাহা হইলে বলি যে, তোমানিগের সমস্ত বাকাই "নির্থক" নামক নিগ্রহস্থানের উদাহরণ। কারণ, বিজ্ঞানমাত্রবাদী তোমাদিগের মতে অর্থ বা ৰাহ্য পদার্থ অনীক, কোন শব্দেরই বাস্তব বাচ্য অর্থ নাই, শব্দ প্রমাণও নাই। কিন্তু প্রলোক-ভত্তদৰ্শী পরিভদ্ধবোধী মহাবিছান শাকা ভিক্ষুগণও যেমন অর্থশৃত্য বাকা প্রয়োগ করিয়াও উন্মন্ত নহেন, তদ্রুপ প্রমাদাদিবশতঃ অন্ত কোন বাদীও নির্থক ক চ ট ত প প্রভৃতি বর্ণের উচ্চারণ করিলে তাহাকেও উন্মত্ত বলা যায় না। আর যে, কপোলবাদন ও গণ্ডবাদন প্রভৃতি কেন নিগ্রহস্থান বলিয়া কথিত হয় নাই ৫ ইহা বলিয়াছ, কিন্তু উহা ত বাকাই নতে, উহা "কথা"-স্বভাবই নহে, স্বতরাং উহার নিশ্রহস্থানত্ব বিষয়ে কোন চিন্তাই উপস্থিত হইতে পারে না। জয়ন্ত ভট্ট পরে উক্ত সম্প্রদায়কে তিরস্কার করিতেই বনিয়াছেন যে, বাদী ও প্রতিবাদীর "কথা"র প্রসক্ষেও যাহার মনে কপোলবাদন, গণ্ডবাদন প্রভৃতিও উপস্থিত হয়, তাগার মনে উহার অপেক্ষায় অতি জ্বয়ন্ত আর কিছু উপস্থিত হইতে পারে। শ্রীমন্বাচম্পতি মিশ্র গৌতমোক্ত "নির্বাক" নামক নিগ্রহ-স্থানের অন্তর্মপ ব্যাথ্যা করিয়া কপোলবাদন প্রভৃতি যে উহার লক্ষণাক্রান্তই হয় না, ইহা বঝাইয়াছেন। কিন্ত শৈবাচার্য্য ভাদর্বজ্ঞ "কথা" স্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর ত্র্বচন ও কপোল-বাদন প্রভৃতিকেও নিগ্রহস্থান বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। পরে ইহা ২াক্ত হইবে।

পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধসম্প্রদায়ের শেষ কথা এই যে, যে ভাবে "প্রতিজ্ঞাহানি" প্রভৃতি নিগ্রহস্থানের ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে, ঐ ভাবে ভেদ স্বীকার করিলে অসংখ্য নিগ্রহস্থান স্বীকার করিতে হয়। নিগ্রহস্থানের পরিগণনাই হইতে পারে না। এতহত্তরে জয়ন্ত ভট্ট পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, নিগ্রহস্থান অসংখ্য প্রকারেই দন্তব হওয়ায় উহা যে অসংখ্য, ইহা গৌতমেরও সম্মত। কিন্ত ভিনি অসংকীণ নিগ্রহস্থানের প্রকারভেদ বলিয়াছেন। একই স্থলে অনেক নিগ্রহস্থানের সক্ষর হইলে সংকীণ নিগ্রহস্থান অসংখ্য প্রকার হইতে পারে।

স্মৃতরাং পূর্ব্বোক্ত "জাতি"র তায় "নিগ্রহস্থান"ও অনস্ত। বস্তুতঃ অসংকীর্ণ নিপ্রহস্থানও আরও অনেক প্রকার হইছে পারে। মহর্ষি গোতমও সর্বলেষ হতে "চ" শব্দের দ্বারা তাহা স্থচনা করিগাছেন, ইহাও বলা যায়। বাচপাতি মিশ্র প্রভৃতি বলিগাছেন যে, যাঁহারা উত্তমবৃদ্ধি, তাঁহানিগের পক্ষে কোন নিগ্রহস্থান মন্তব না হওয়ায় তাঁহারা অবশ্য নিগৃহীত হন না এবং যাহারা অবমবৃদ্ধি, তাহারা "কথা"র ক্ষিকারী না হওয়ায় তাহ'দিগের পক্ষে নিগ্রহস্তানের কোন সম্ভাবনাই নাই। কিন্ত বাঁহারা মধ্যমবৃদ্ধি এবং কথার অধিকারী, তাঁহাদিগের পক্ষে নিগ্রহস্থান সম্ভব হওয়ায় তাঁহারাই নিগৃহীত হন। "কথা"স্থলে অনেক সময়ে তাঁহাদিগেরও সভাক্ষোত বা প্রমাদাদিবশতঃ এবং কোন স্থলে ভাবী পরাজয়ের আশস্কায় অনেক প্রকার নিগ্রহস্থান ঘটিয়া থাকে। তাঁহাদিগের পক্ষে সভাক্ষোভ বা প্রমানাদি মদন্তব নহে! বস্তুতঃ মধ্যমবৃদ্ধি ব'দী ও প্রতিবাদীর জিগীযামূলক "জন্ন" ও "বিতণ্ড।" নামক কথায় কাহারও পরাজ্যরূপ নিগ্রহ অবশ্রুই হইয়া থাকে। স্কুতরাং তাঁহার পক্ষে কোন নিগ্রহয়ানও অবশুই ঘটে। যে যে প্রকারে সেই নিগ্রহয়ান ঘটিতে পারে এবং কোন স্থলে সভাই ঘটিয়া থাকে, মহর্ষি তাহারই অনেকগুলি প্রকার প্রধর্শন করিয়া তব্ত্ব-নিৰ্ণয় ও জয়-পরাজয় নিৰ্ণয়ের উপায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন এবং তদবারা যাহাতে বাদী বা প্রতিবাদীর এরপ কোন নিগ্রহস্থান না ঘটে, তজ্জ্য সতত তাঁহাদি কে অবহিত পাকিবার জ্ঞ্তও উপদেশ স্থচনা করিয়া গিয়াছেন। ভিনি তঁ হার বর্ণিত চতুর্ব্বিংশতি প্রকার "জাতি" ও দ্বাবিংশতি প্রকার "নিগ্রহস্তানে"র মধ্যে কোনটীই একেবারে অসম্ভব মনে করেন নাই। কারণ, সভাম ধ্য মধ্যমবুক্তি বাদী ও প্রতিবাদীদিগের জিগীবামুলক বিচারে তাঁহাদিগের তৎকালীন বিচিত্র বৃদ্ধি বা বিচিত্র অবস্থা তিনি সম্পূর্ণরূপেই জানেন। স্থার তিনি জানেন,—"কালো হুরং নিরবধির্বিপুগাচ পৃথो"। ১।

ভাষ্য। তানীমানি দ্বাবিংশতিধা বিভক্ত লক্ষ্যন্তে।

অনুবাদ। সেই এই সমস্ত নিগ্রহস্থান দ্বাবিংশতি প্রকারে বিভাগ করিয়া লক্ষিত হইতেছে অর্থাৎ পরবর্ত্তী বিতীয় সূত্র হইতে মহর্ষি তাঁহার বিভক্ত নিগ্রহস্থান-গুলির যথাক্রমে লক্ষণ বলিতেছেন।

# সূত্র। প্রতিদৃষ্টান্ত-ধর্মাভ্যন্কজা স্বদৃষ্টান্তে প্রতিক্রাহানিঃ॥ ॥২॥৫০৩॥

অনুবাদ। স্বকীয় দৃষ্টান্ত পদার্থে প্রতিদৃষ্টান্ত পদার্থের ধর্মের স্বীকার প্রতিজ্ঞা-হানি। অর্থাৎ বাদী নিজ দৃষ্টান্তে প্রতিদৃষ্টান্তের ধর্ম স্বীকার করিলে তৎপ্রযুক্ত তাঁহার "প্রতিজ্ঞাহানি" নামক নিগ্রহস্থান হয়।

ভাষ্য। সাধ্যধর্মপ্রত্যনীকেন ধর্মেণ প্রত্যবস্থিতে প্রতিদৃষ্টান্তধ<del>র্ম</del>ং

ষদৃষ্টান্তেংভ্যন্মজানন্ প্রতিজ্ঞাং জহাতীতি (১) প্রতিজ্ঞাহানিঃ।
নিদর্শনং—'ঐন্দ্রিকস্বাদনিত্যঃ শব্দো ঘটব'দিতি ক্তে অপর আহ,—দৃষ্টনৈন্দ্রিকস্বং সামান্তে নিত্যে, কন্মান্ন তথা শব্দ ইতি প্রত্যবস্থিতে ইদমাহ
—যদ্যৈন্দ্রিকং সামান্যং নিত্যং কামং ঘটো নিত্যোহস্থিতি। স খল্পয়ং
সাধকস্য দৃষ্টান্তস্থ নিত্যস্বং প্রসঞ্জয়ন্ নিগমনান্তমের পক্ষং জহাতি।
পক্ষং জহৎ প্রতিজ্ঞাং জহাতীত্যুচ্যতে, প্রতিজ্ঞাশ্রমন্থাৎ পক্ষপ্রেতি।

অনুবাদ। সাধ্যধর্মের বিরোধী ধর্মের দারা (প্রতিবাদা) প্রত্যবস্থান করিলে অর্থাৎ বাদীর হেতুতে কোন দোষ বলিলে (বাদী) স্বকীয় দৃষ্টান্তে প্রতিদৃষ্টান্তের ধর্মা স্বীকার করত প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করেন, এ জগ্য (১) "প্রতিজ্ঞাহানি" হয়।

উদাহরণ যথা—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্ রপ্রযুক্ত শব্দ ঘটের ন্যায় অনিত্য, এইরূপে (বাদী নিজ পক্ষ স্থাপন) করিলে অপর অর্থাৎ প্রতিবাদী বলিলেন, নিত্যসামান্যে অর্থাৎ ঘটর প্রভৃতি নিত্য জাতি পদার্থে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্র দৃষ্ট হয়, শব্দ কেন সেইরূপ নহে ? অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জাতির ন্যায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দও কেন নিত্য হইবে না ? এইরূপ প্রত্যবন্থান করিলে (বাদী) ইহা বলিলেন,—যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সামায় (ঘটরাদি) নিত্য হয়, আচছা ঘটও নিত্য হউক ? অর্থাৎ আমার নিজদৃষ্টান্ত যে ঘট, তাহার নিত্যক্রই স্বীকার করিব। সেই এই বাদী অর্থাৎ উক্ত স্থলে যিনি ঐরূপ বলেন, তিনি সাধক দৃষ্টান্তের অর্থাৎ অনিত্য বলিয়া গৃহীত নিজদৃষ্টান্ত ঘটের নিত্যক্ত প্রসঞ্জন করায় নিগমন পর্যান্ত পক্ষই ত্যাগ করেন। পক্ষ ত্যাগ করায় প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিলেন—ইহা কথিত হয়। কারণ, পক্ষ প্রতিজ্ঞা শ্রাহা

টিপ্লনী। মহর্ষি এই স্থত্তের দ্বারা উঁহার প্রথমাক্ত "প্রতিজ্ঞাহানি" নামক নিগ্রহস্থানের লক্ষণ স্থচনা করিয়াছেন। ভাষাকার ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, বাদীর নিজপক্ষ স্থাপনের পরে প্রতিবাদী বাদীর সেই সাধ্যধর্মের বিরুদ্ধ ধর্মের দ্বারা বাদীর হেতৃতে কোন দোষ প্রদর্শকরিলে, তথন যদি বাদী তাঁহার নিজ দুষ্টাক্তে প্রতিবাদীর অভিমত প্রতিদৃষ্টাক্তের ধর্ম্ম স্থাকারই করেন, তাহা হইলে তথন তাঁহার সেই নিগমন পর্যান্ত পক্ষেরই ত্যাগ হওয়ায় "প্রতিজ্ঞাহানি" নামক নিগ্রহন্থান হর। যেনে কোন বাদী "শক্ষোহনিত্য প্রক্রিয়ক্ত্বাৎ ঘটবৎ" ইত্যাদি ন্যায়বাক্য প্রার্গ করিয়া শক্ষের অনিতাত্ব সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী বলিলেন যে, যে ইন্দ্রিয়গ্রান্তত্ব হেতৃর দ্বারা ঘটদৃষ্টাক্তে শব্দকে অনিতা বলিয়া সাধন করিতেছ, ঐ ইন্দ্রিয়গ্রান্ত্বত ঘটদাদি দ্বাতিত্বও আছে। কারণ, ঘটাদির স্থায় তদ্যত ঘটদাদি ক্রাতিরও প্রভাক্ষ হয় এবং ঐ ক্রাতি বিত্য বিদ্যাই স্থাক্ষত। তাহা হইলে ঐ ইন্দ্রিয়গ্রান্ত্ব হেতৃর দ্বারা ঘটন্তাদি ক্রাতির স্থায় শক্ষের নিতান্ত কেন সিদ্ধ হইবে না ? যদি বল, অনিত্য ঘটাদি পদার্থেও ইন্দ্রিয়গ্রন্ত্ব থাকার

উহা নিতাবের ব্যভিচারী। তাহা হইলে উহা নিতা ও অনিতা, উভয় পদার্থেই বিদ্যমান থাকার উহা অনিতাবেরও বাভিচারী। স্থতরাং ঐ ইক্সিরগ্রাহাত্ব হেতুর দ্বারা শব্দে অনিতাবেও দিন্ধ হইতে পারে না। প্রতিবাদী উক্তরপে বাদীর হেতুতে ব্যভিচার-দোষের উদ্ভাবন করিলে তথন বাদী যদি বলেন যে, আছো, ঘট নিতা হউক। ইক্সিরগ্রাহ্য ঘটবেজাতি যথন নিতা, তথন ওদ্দৃষ্টাস্তে ইক্সিরগ্রাহ্য ঘটকেও নিতা বলিয়াই স্বীকার করিব। উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর সাধ্যধর্ম যে অনিতাব, তাহার বিরুদ্ধ নিতাব ধর্মের দ্বারা অর্থাৎ ঘটদাদি ইক্সিরগ্রাহ্য জাতিতে নিতাব্ধ ধর্ম্ম প্রদর্শন করিয়া, বাদীর হেতুতে ব্যভিচার-দোষের উদ্ভাবন করিলে তথন বাদী, প্রতিবাদীর অভিমত প্রতিদৃষ্টাস্ত যে, ঘটবাদি জাতি, তাহার ধর্ম্ম যে নিতাব্ধ, তাহা নিজ দৃষ্টাস্ত ঘটে স্বীকার করায় এই স্থোক্সারে তাঁহার শ্পেতিজ্ঞাহানি" নামক নিগ্রহন্থান হয়।

অবশুই প্রশ্ন ইইবে দে, উক্ত স্থলে বাদীর দৃষ্টান্তহানিই হয়, প্রতিজ্ঞাহানি কিরূপে হইবে ? তিনি ত তাঁহার "অনিতাঃ শক্ষঃ" এই প্রতিজ্ঞাবাক্য পরিত্যাগ করেন না। এ জন্ম ভাষারৰ পরেই বলিরাছেন যে, উক্ত স্থলে বাদী তাঁহার কথিত দৃষ্টান্ত ঘটের নিতাত্ব স্বীকার করার ফলতঃ তিনি তাঁহার প্রতিজ্ঞা ইইতে নিগমনবাক্য পর্যান্ত পক্ষই ত্যাগ করেন। স্কতরাং তিনি তথন প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিলেন, ইহা কথিত হয়। কারণ, যাহা পক্ষ, তাহা প্রতিজ্ঞাশ্রিত। এখানে বাদীর নিজ পক্ষের সাধন প্রতিজ্ঞাদি নিগমন পর্যান্ত স্থায়বাকাই "পক্ষ" শক্ষের ঘারা কথিত হইরাছে। প্রতিজ্ঞাব্রাক্য না বলিলে ঐ স্থায়বাক্যরূপ পক্ষ বলা যায় না। তাই ঐ পক্ষকে বলা হইগছে প্রতিজ্ঞাশ্রত। ভাষাকারের ভাৎপর্য্য এই যে, পুর্ব্বোক্ত স্থলে বাদী প্রথমে অনিত্য ঘটকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া শক্ষকে অনিত্য বলিয়া সংস্থাপন করিয়াছেন। পরে প্রতিবাদী বাদীর কথিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্মরূপ হতুতে অনিত্যত্বের ব্যক্তিরার প্রদর্শন করিলে বাদী তথন উংহার কথিত দৃষ্টান্ত ঘটকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করায় ঘটের স্থার শক্ষ অনিত্য, এই কথা তিনি আর বলিতে পারেন না। পরন্ত ঘটের স্থার শক্ষও নিত্য, ইহাই তাঁহার স্থাকার করিতে হয়। তাহা হইলে উক্ত স্থলে তিনি ঘট নিত্য হউক, এই কথা বলিয়া ফলতঃ তাঁহার পূর্বকথিত "অনিত্যঃ শক্ষং" এই প্রতিজ্ঞাদি নিগমন পর্যান্ত সমস্ত বাক্যরূপ পক্ষই পরিত্যাগ করায় তাঁহার "প্রতিজ্ঞান্তাই হইবে।

কিন্ত বার্ত্তিকবার উদ্দোতকর ভাষ্যকারের উক্তরূপ ধ্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই। তিনি বিদ্যাছেন যে, বাদী উক্ত স্থলে স্পষ্ট কথায় শব্দ অনিত্য, এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের পরিত্যাগ না করায় উহার "প্রতিজ্ঞাহানি" বলা যার না। উক্ত স্থলে তাঁহার দৃষ্টান্তহানিই হয়। স্মৃতরাং দৃষ্টান্তা- সিদ্ধি দোষপ্রযুক্তই তাঁহার নিগ্রহ হইবে। কিন্তু উক্ত স্থলে বাদী যদি স্পষ্ট কথার বলেন যে, ভাষ্য হইলে শব্দ নিত্যই হউক ? শব্দকে নিত্য বলিয়াই স্থীকার করিব ? তাহা হইলেই বাদীর "প্রতিজ্ঞাহানি" নামক নিগ্রাহ্থান হইবে। তাৎপর্য্যানীকাকার বাচস্পতি মিশ্র উদ্যোভকরের যুক্তি সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, যদি দৃষ্টান্তের পরিত্যাগ্রশতঃ প্রতিজ্ঞাতার্থদিদ্ধি না হওরার পক্ষ ভ্যাগপ্রযুক্তই প্রতিজ্ঞাহানি বলা যায়, তাহা হইলে সমন্ত দোষ স্থলেই পক্ষভ্যাগপ্রযুক্ত

"প্রতিজ্ঞাহানি" খীকার করিতে হয়। উদ্দোভকর পরে উহার উক্ত মতামুদারে স্থার্থ ব্যাখ্যা করিতে বনিয়াছেন যে,' হতে "ষদৃষ্ঠান্ত" শক্ষের অর্থ এখানে অপক্ষ এবং "প্রতিদৃষ্ঠান্ত" শক্ষের অর্থ এখানে অপক্ষ এবং "প্রতিদৃষ্ঠান্ত" শক্ষের অর্থ প্রতিপক্ষ। বাদীর সাধ্য ধর্মীই এখানে "স্বপক্ষ" শক্ষের ছারা তাঁহার অভিমত এবং সাধ্যধর্মপৃত্য বিপক্ষই "প্রতিপক্ষ" শক্ষের ছারা অভিমত। তাহা হইলে পুর্বোক্ত স্থলে শব্দ বাদীর অপক্ষ এবং ঘটভাদি জাতি প্রতিপক্ষ। স্থভরাং উক্ত স্থলে নাদী যদি শক্ষ নিতা হউক ? এই ক্ষা বিলয়া তাঁহার অপক্ষ শব্দে প্রতিপক্ষ লাভির ধর্ম নিতাত্ব স্বীকার করেন, তাহা হইলে মহর্মির এই স্থ্রাকুসারে তাঁহার "প্রতিজ্ঞাহানি" নামক নিগ্রহন্থান ইইবে। কিন্তু মংর্মির এই স্থেছারা সরলভাবে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাই বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকার উদ্যোভকরের ভায় ক্ষইক্সনা করিয়া উক্তর্মপ ব্যাখ্যা করেন নাই। "ভায়মজ্ঞী"কার ক্ষয়ন্ত ভট্ট এবং "ষড় দর্শনসমূচ্চমে"র "লঘুর্ত্তি"কার মনিভন্দ স্থিরি প্রভৃতিও ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্র অপ্রভাত দায় স্থলেও বাদীর প্রতিজ্ঞাদি নিগমন পর্যান্ত বাক্যরূপ পক্ষের পরিত্যাগপ্রযুক্ত প্রতিজ্ঞা ত্যাগ হয়র পার্থের ধর্মা স্থীকার না করায় তৎপ্রযুক্ত প্রতিজ্ঞাহানি" নামক নিগ্রহন্থান হইবে না। যেখানে নিজ্ব দৃষ্টাস্তে প্রতিভৃতিস্থের ধর্ম্ম স্থীকার করায় পক্ষত্যাগপ্রযুক্ত প্রতিজ্ঞা ত্যাগ হয়, সেখানেই "প্রতিজ্ঞাহানি" নামক নিগ্রহন্থান হইবে। কারণ, মহর্ষির এই স্থ্রের ছারা তাহাই বুবা যায়।

মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য, "প্রবোধনিদ্ধি" গ্রান্থ বলিয়াছেন বে, এই স্বে "প্রতিজ্ঞাহানি" শস্ক বারাই "প্রতিজ্ঞাহানি"র লক্ষণ স্থানিত হইয়াছে। প্রতিজ্ঞার হানিই স্থার্য। কিন্ত "প্রতিজ্ঞাহানি" শক্ষের নিক্ষক্তির বারাই "প্রতিজ্ঞাহানি" নামক নিগ্রহস্তানের লক্ষণ দিদ্ধ হইলেও মহর্ষি বধন "প্রতিদ্ধান্তান্ম জ্ঞা অনৃষ্ঠান্তে" এই বাকাও বলিয়াছেন, তথন উহার বারা বিতীয় প্রকার শপ্রতিজ্ঞাহানি"র লক্ষণ স্তিত হইয়াছে বৃঝা বায়। তাহা হইলে বৃঝা বায় বে, প্রের্জিক স্থলে বাদী শক্ষ নিতা হউক ? এই কথা বলিলেও তাঁহার "প্রতিজ্ঞাহানি" নামক নিগ্রহস্থান হইবে। উহা বিতায় প্রকার প্রতিজ্ঞাহানি"। উদয়নাচার্য্যের কথাম্পারে যদি মহর্ষির উক্তরূপ তাৎপর্যাই প্রহণ করা বায়, তাহা হইলে ভাষাকার ও বার্ষ্তিক্তাবের প্রদর্শিত উনাহরণহয়ই সংগৃহীত হওয়ায় উভয় মতের নামঞ্জন্ত হইতে পারে।

বস্ততঃ মহর্ষির এই স্থাত্র "প্রতিজ্ঞা" শব্দ ও "দৃষ্টাস্ত" প্রভৃতি শব্দ প্রদর্শন মাত্র। উহার দারা বাদী অথবা প্রতিবাদীর কথিত পক্ষ, দাধ্য, হেতু, দৃষ্টাস্ত ও তদ্ভিন্ন দৃষ্ণাদি সমস্তই ব্রিতে হইবে। মহানৈরাগ্রিক উদরনাচার্যোর উক্তরণ মহাক্রাবে "তার্কিকরক্ষা" আছে বর্দরাজ্ঞ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, বাদী অথবা প্রতিবাদী প্রথমে যে পক্ষ, সাধ্য, হেতু দৃষ্টাস্ত ও দৃষ্ণ বলেন,

<sup>&</sup>gt;। দৃষ্টকাসাবত্তে (নিগমনে) ব্যবস্থিত ইতি দৃষ্টান্তঃ, স্বকানে) দৃষ্টান্তঃশুক্তি "প্ৰদৃষ্টান্ত"শা.কান স্থাক্ষ এবাজি-ধীয়তে। "প্ৰতিদৃষ্টান্ত"শব্দেন চ প্ৰতিপক্ষঃ, প্ৰতিপক্ষকানে) দৃষ্টান্তঃশৃচ্চি। এতত্ত্বং ভব্তি, পুরপক্ষকা যোধৰ্ম-তঃ স্বপক্ষ এবাক্ষানাতীতি, ইত্যাদি :—ক্ষায়বাৰ্তিক।

তন্মধ্যে পরে উহার যে কোন পথার্থের পরিত্যাগ করিলেই দেই স্থলে "প্রতিজ্ঞাহানি" নামক নিগ্রহস্থান হইবে। অর্থাৎ বালী বা প্রতিবাদীর নিজের উক্তংনিই প্রতিজ্ঞাহানি। উক্তংনিই
উহার সার্থক সামান্ত নাম। "প্রতিজ্ঞাহানি" এইটি উপলক্ষণ নাম। ফলকথা, বালী বা প্রতিবাদী
কণ্ঠতঃ স্পষ্ট ভাষায় অথবা অর্থতঃ তাঁহাদিগের কথিত পক্ষ প্রভৃতি যে কোন পদার্থের অথবা তাহাতে
কথিত বিশেষণের পরিত্যাগ করিলেই দেই সমস্ত স্থলেই তুলা যুক্তিতে "প্রতিজ্ঞাহানি" নামক
নিগ্রহন্থান হইবে, স্কুতরাং ভাষাকারোক্ত উদাহরণও "প্রতিজ্ঞাহানি" বলিয়া স্বীকার্য্য। বরদরাজ্ঞ উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়া সমস্ত উদাহরণও প্রদর্শন করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও ঐ ভাবেই
ব্যাখ্যা করিয়া পঞ্চবিধ "প্রতিজ্ঞাহানি"র উদাহরণ প্রধর্শন করিয়াছেন এবং যাহাতে স্থকীয়
দৃষ্টাস্ত আছে, এই মর্থে বহুত্রীহি সমাদ গ্রহণ করিয়া স্থ্রোক্ত "স্থান্টান্ত" শব্দের দারা স্থাক্ষ
গ্রহণ করিয়াছেন এবং যাহাতে প্রতিক্ গ দৃষ্টান্ত আছে, এই মর্থে প্রতিদৃষ্টান্ত" শব্দের দারা পরপক্ষ প্রহণ করিয়াছেন। বাহুল্যভার শপ্রতিজ্ঞাহানি"র অন্তান্য উদাহরণ প্রদর্শিত হইল না।
অন্তান্ত কথা পুর্বেই লিখিত হইয়াছে ৪২৪

# সূত্র। প্রতিজ্ঞাতার্থ-প্রতিষেধে ধর্মবিকণ্পাত্তদর্থ-নির্দ্দেশঃ প্রতিজ্ঞান্তরম্ ॥৩॥৫০৭॥

অনুবাদ। প্রতিজ্ঞাতার্থের প্রতিষেধ করিলে অর্থাৎ প্রতিবাদী বাদীর হেতুতে ব্যভিচারাদি দোষ প্রদর্শন করিয়া, তাঁহার প্রতিজ্ঞাতার্থের অসিদ্ধি সমর্থন করিলে ধর্ম্মবিকল্পপ্রযুক্ত অর্থাৎ কোন ধর্মবিশেষকে সেই প্রতিজ্ঞাতার্থের বিশেষণরূপে উল্লেখ করিয়া ( বাদী কর্ত্ত্ক ) "তদর্থনির্দ্দেশ" অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত প্রতিজ্ঞাতার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে পুনর্বার সাধ্য নির্দ্দেশ (২) প্রতিজ্ঞান্তর।

ভাষ্য। প্রতিজ্ঞাতার্থো'২নিতাঃ শব্দ এন্দ্রিয়কস্বাদ্ঘটন'দিত্যুক্তে যোহস্য প্রতিষেধঃ প্রতিদৃষ্টান্তেন হেতুব্যভিচারঃ সামান্যমৈন্দ্রিয়কং নিত্যমিতি তস্মিংশ্চ প্রতিজ্ঞাতার্থপ্রতিষেধে, "ধর্মবিকল্পা"দিতি দৃষ্টান্ত-প্রতিদৃষ্টান্তয়োঃ সাধর্ম্মযোগে ধর্মভেদাৎ সামান্যমৈন্দ্রিয়কং সর্ব্বগত-মৈন্দ্রিয়কস্বসর্ব্বগতো ঘট ইতি ধর্মবিকল্লাৎ, "তদর্থনির্দেশ" ইতি সাধ্য-সিদ্ধার্থং। কথং ? যথা ঘটোংসর্ব্বগত এবং শব্দোহপ্যসর্ব্বগতো ঘটন-দেবানিত্য ইতি। তত্রানিত্যঃ শব্দ ইতি পূর্ব্বা প্রতিজ্ঞা। অসর্ব্বগত ইতি বিতীয়া প্রতিজ্ঞা—প্রতিজ্ঞাব্য রং।

3

তৎ কথং নিগ্রহস্থানমিতি? ন প্রতিজ্ঞারাঃ দাধনং প্রতিজ্ঞান্তরং, কিন্তু হেতুদৃষ্টান্তো সাধনং প্রতিজ্ঞারাঃ। তদেতদসাধনোপাদানমনর্থক-মিতি, আনর্থক্যান্নিগ্রহস্থানমিতি।

অনুবাদ। "প্রতিজ্ঞাতার্থ" (যথা)—শব্দ অনিত্য, যেহেতু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, যেমন ঘট, ইহা কথিত হইলে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত হলে বাদী কর্ত্বক যে পদার্থ প্রতিজ্ঞাত হয়, ইহার যে প্রতিষেধ (অর্থাৎ) প্রতিদৃষ্টান্ত হারা হেতুর ব্যভিচার (যেমন) সামান্ত (জাতি) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিত্য। সেই "প্রতিজ্ঞাতার্থপ্রতিষেধ" প্রদর্শিত হইলে অর্থাৎ প্রতিবাদী বাদীর কথিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যর হেতুতে তাহার সাধ্য ধর্ম অনিত্যত্বের ব্যভিচার প্রদর্শন করিলে। "ধর্ম্মবিকল্লাৎ" এই বাক্যের অর্থ — দৃষ্টান্ত ও প্রতিদ্র্টান্তের সাধর্ম্ম সহে ধর্মভেদপ্রযুক্ত। (যেমন পূর্দ্বোক্ত হলে) সামান্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সর্বেগত, কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘট অসর্বিগত, এইরূপ ধর্মবিকল্পপ্রযুক্ত। "তদর্থনির্দ্দেশ" এই বাক্যের অর্থ সাধ্যসিদ্ধ্যর্থ নির্দ্দেণ। (প্রশ্ন ?) কিরূপ? অর্থাৎ পুনর্ববার বাদীর সেই নির্দ্দেশ কিরূপ? (উত্তর) যেমন ঘট অসর্ববগত, এইরূপ শব্দও অসর্ববগত ও ঘটের হ্যায়ই অনিত্য। সেই হলে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত হলে শব্দ অনিত্য, ইহা (বাদীর) প্রথম প্রতিজ্ঞা, শব্দ অসর্ববগত, ইহা দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা (২) প্রতিজ্ঞান্তর।

(প্রশ্ন) তাহা কেন নিগ্রহস্থান হইবে ? (উত্তর) প্রতিজ্ঞান্তর প্রতিজ্ঞার সাধন নহে, কিন্তু হেতু ও দৃষ্টাস্ত প্রতিজ্ঞার সাবন। সেই এই অদাধনের উপাদান নিরর্থক, নির্থকত্বপ্রযুক্ত নিগ্রহস্থান।

টিপ্রনী। "প্রতিজ্ঞাহানি"র পরে এই স্থাত্রের দারা "প্রতিজ্ঞান্তর" নামক দিঙীয় প্রকার নিগ্রহস্থানের লক্ষণ কথিত হইরাছে। ভাষ্যকার তাঁহার পূর্বোক্ত স্থনেই ষথাক্রমে স্ত্রোক্ত
"প্রতিজ্ঞাতার্থ" শব্দ, "প্রতিষেধ" শব্দ, "ধর্মবিকল্ল" শব্দ এবং "তদর্থনির্দেশ" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা
করিয়া, উদাহরণ প্রদর্শন দারা স্ত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ভাৎপর্য্য এই যে, প্রথমে
কোন নৈয়ায়িক বাদী "শব্দোহনিতা ঐক্রিয়কত্বাদ্বটবং" ইত্যাদি স্থামবাক্য প্রয়োগ করিয়া
শব্দে অনিত্যত্ব ধর্মের সংস্থাপন করিলেন। উক্ত স্থানে শব্দে অনিত্যত্ব বা অনিত্যত্বরূপে শব্দই
বাদীর প্রতিজ্ঞাতার্থ। পরে প্রতিবাদী মামাংসক বিতীয় পক্ষন্থ হইয়া বনিলেন যে, ঘটতাদি জাতিও
ভ ইক্রিয়েরা, কিন্তু তাহা অনিত্য নহে—নিত্য। অর্থাৎ ইক্রিয়গ্রহাত্ব অনিত্যত্বের ব্যভিচারা
হওয়ায় উহা অনিত্যত্বের সাধক হইতে পারে না। উক্ত স্থলে বাদীর কথিত হেতুতে প্রতিবাদী
উক্তরূপে যে ব্যভিচার প্রদর্শন করিলেন, উহাই বাদীর প্রতিজ্ঞাতার্থের প্রতিষেধ। পরে উক্ত

ব্যভিচার নিগ্লকরণের উদ্দেশ্রে বানী নৈরায়িক তৃতীর পক্ষস্থ হইয়া বলিলেন যে, ঘটত্বাদি জাতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বটে, কিন্তু তাহা দর্ব্বগত অর্থাৎ নিজের আশ্রায়ের দর্বাংশ ব্যাপ্ত হইয়া বিদ্যমান থাকে। কিন্তু ঘট সর্বাত নহে—অন্বাত। এইরূপ শব্দও অন্বাত, এবং ঘটের স্তায়ই অনিতা। বাদী এই কথা বলিয়া তাঁহার নিজ দুঠান্ত ঘট এবং প্রতিদুঠান্ত জাতির বে অসর্ব্বগত্ত ও সর্ব্বগতত্বরূপ ধর্মভেদ প্রকাশ করিলেন, ঐধর্মভেদ্ট উক্ত স্থলে স্থ্রোক্ত "ধর্মবিকল্প"। তাই ভাষাকার হুত্রোক্ত "ধর্মবিকল্ল" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—দুষ্টান্ত ও প্রতিদৃষ্টান্তের সাধর্ম্মা সত্ত্বে ধর্মভেদ এবং পরে প্রকৃত স্থলে ঐ ধর্মবিকল্প ব্যক্ত করিবার জন্ত বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়গ্রাস্থ জাতি সর্বাগত, ইন্দ্রিগ্রাহ্ন ঘট অনর্বাগত। অর্থাৎ জাতি ও ঘটে ইন্দ্রিগ্রাহ্বরূপ সাধর্ম্ম আছে এবং দৰ্ব্বগতত্ব ও অদৰ্ব্বগতত্বৰূপ ধৰ্মভেদ আছে। স্মৃতরাং উহা ধর্মবিকল্প। ভাষাকার পরে স্থােক "ভদর্থনির্দেশ" শন্দের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে "ভদর্থ" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন— সাধাসিদ্ধার্থ। অর্থাৎ বাদী তাঁহার সাধাসিদ্ধির উদ্দেশ্রে পুনর্ব্বার যে নির্দেশ করেন, তাহাই স্থােক "তদর্থনির্দেশ"। উক্ত স্থলে তাহা কিরূপ নির্দেশ ? ইহা বাক্ত করিবার জন্ম ভাষাকার নিজেই প্রশ্নপূর্ব্বক পরে বলিগাছেন যে, বেমন ঘট অদর্ব্বগত, তদ্রূপ শব্দও অদর্ব্বগত ও ঘটের স্তায়ই অনিতা। উক্ত স্থলে "শব্দ অনিতা" ইহাবাদীর প্রথম প্রতিজ্ঞা। "শব্দ অসর্বরগত" ইহা বিতীয় প্রতিজ্ঞা। ভাষ্যকার ঐ বিতীয় প্রতিজ্ঞাকেই উক্ত স্থলে বাদার "প্রতিজ্ঞান্তর" নামক নিপ্রহন্তান বলিয়াছেন। কিন্তু বার্ত্তিককার উব্জ স্থলে "অদর্ব্বগতঃ শন্দে'হনিতাঃ" এইব্নপ দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাকেই "প্রতিজ্ঞান্তর" বলিয়াছেন।

তাৎপর্যাটী কাকার ভাষ্যকারের গূচ্ তাৎপর্যা ব্যক্ত করিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী দীমাংসক বাদীর হেতুতে যে ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, ঐ বাভিচার নিরাকরণের জন্ত পরে "অসর্ব্বগত্তে মতি ঐক্তিয়কভাৎ" এইরপ হেতুবাকাই বাদীর বিবক্ষিত। অর্থাৎ উক্ত স্থলে বাদীর বিবক্ষা এই যে, যাহা অসর্ব্বগত হইয়া ইক্তিয়প্রাহ্ণ, তাহা অনিতা। ঘটভাদি জাতি ইক্তিয়প্রাহ্থ হইলেও অসর্ব্বগত নহে। স্বতরাং তাহাতে ঐ বিশিষ্ট হেতুনা থাকায় প্রতিবাদীর প্রদর্শিত ঐ ব্যভিচার নাই। কিন্ত প্রতিবাদী মীমাংসক শক্তেও জাতির স্তায় সর্ব্বগত্তই বলেন। কারণ, তাঁহার মতে বর্ণায়ক শব্দের কোন স্থানবিশেষে উৎপত্তি হয় না। উহা সর্ব্বদাই সর্ব্বত্তি বিদামান আছে। স্বতরাং উহা নিতা বিভূ। তাহা হইলে বাদীর বিবক্ষিত ঐ বিশিষ্ট হেতু শব্দে না থাকায় উহা শব্দের অনিত্যস্বশাধক হয় না। যে হেতু প্রতিবাদীর মতে অদিজ, তাহা দিজ না করিলে তাহাকে হেতু বলা যায় না। তাই বাদী নৈয়ায়িক শব্দে অসর্ব্বগত্ত দিজ করিবার উদ্দেশ্রেই পরে "শব্দোংসর্ব্বগতঃ" এইরপ প্রতিজ্ঞাবাক্য প্রয়োগ করায় উহা তাঁহার "প্রতিজ্ঞান্তর" নামক নিপ্রহন্থান হইবে। উক্ত স্থলে বাদী "অসর্ব্বগত্তে সতি ঐক্তিয়কভাৎ" এইরূপ হেতুবাক্য প্রহোগ করিলাই বিরত হন। তিনি পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্রে "শব্দোংস্ক্রগতঃ" এই প্রতিজ্ঞাবাক্যমাত্র প্রয়োগ করিয়াই বিরত হন। তাহার ঐ বিহীয় প্রতিজ্ঞা হেতুশূত্য হইলেও প্রতিজ্ঞার লক্ষণাক্রাক্ত হওয়ায় উহা প্রতিজ্ঞান্তর ব্যতির ঐ বিহীয় প্রতিজ্ঞা হেতুশূত্য হইলেও প্রতিজ্ঞার লক্ষণাক্রাক্ত হওয়ায় উহা প্রতিজ্ঞান্তর ব্যতির ঐ বিহীয় প্রতিজ্ঞা হেতুশূত্য হইলেও প্রতিজ্ঞার লক্ষণাক্রাক্ত হওয়ায় উহা প্রতিজ্ঞান্তর প্রতিজ্ঞার ক্রিয়ার উহা প্রতিজ্ঞান্তর ব্যত্তির বিহিতীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিল্যা প্রতিজ্ঞার ক্রিয়ার উহা প্রতিজ্ঞান্তর প্রত্তিল

2

বলা যায়। উক্ত স্থলে বাদী যথন প্রতিবাদীর প্রাণশিত ব্যভিচার দোষের উদ্ধারের উদ্দেশ্রেই পরে ঐরপ প্রতিজ্ঞা করেন, তথন উক্ত স্থলে তিনি তাঁহার হেতুর ব্যভিচারিত্বপুক্ত নিগৃহীত হইবেন না। কিন্তু প্রতিজ্ঞান্তর প্রযুক্তই নিগৃহীত হইবেন। "আধ্মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্টও ভাষাকারের উক্তরূপ তাৎপর্যাই ব্যাধ্যা করিয়াছেন।

উক্ত হলে বাদীর ঐ প্রতিজ্ঞান্তর নিগ্রহস্থান হইবে কেন ? ইহা বুঝাইতে ভাষাকার শেষে প্রশ্নপূর্বক বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে বাদী প্রথমে যে, "শব্দোহনিতাঃ" এইরূপ প্রতিক্ষা করিয়া-ছেন, উহার সাধন নাই। তাঁহার শেষোক্ত প্রতিজ্ঞান্তর ঐ প্রতিজ্ঞার সাধন নহে। কিন্ত প্রকৃত নিৰ্দোষ হেতু ও দৃষ্টাস্তই উহার সাধন। তিনি ভাহা না বলিয়া, যে প্রতিজ্ঞাস্তর প্রহণ করিয়াছেন, উহা অবসাধনের গ্রহণ, স্বতরাং নিরর্থক। নিরর্থকত্ববশত: উহা তাঁহার পকে নিশ্রহস্থান। বস্ততঃ উক্ত হলে বাদী পরে "অদর্বগতঃ শব্দে ২নিতাঃ" এইরূপ প্রতিজ্ঞা বলিলেও উক্ত যুক্তিতে "প্রতিজ্ঞান্তর" নামক নিপ্রহন্থান হইবে। এবং বাদী মীমাংদক "শক্ষো নিত্য:" এইরূপ প্রতিজ্ঞা-ৰাক্য প্ৰয়োগ করিলে প্ৰতিবাদী নৈয়ায়িক যদি ধ্বস্থাত্মক শব্দে নিভাত্ব নাই বলিয়া অংশভঃ বাধদোষ প্রদর্শন করেন, তথন জ বাধদোদের উদ্ধারের জন্ম বাদী মীনাংসক যদি "বর্ণাত্মকঃ শক্ষো নিতঃঃ" এইক্লপ প্রতিজ্ঞা বলেন, তাহা হইলে উহাও তথন তাঁহার "প্রতিজ্ঞান্তর" নামক নিগ্রহস্থান হুইবে। উক্ত স্থলে বাদী তাঁহার সাধ্যধর্মী শব্দে বর্ণাস্থকত্ব বিশেষণের উল্লেখ করিয়া যে প্রতিক্তা বলেন, উহা তাঁহার দিতীয় প্রতিক্রা, স্নতরাং প্রতিক্রান্তর। উক্ত স্থলে তিনি তাঁহার প্রথম প্রতিক্রা ত্যাগ করিলেও একেবারে নিজের পক্ষ বা কোন পদার্থের ত্যাগ করেন নাই। কিন্তু প্রথম প্রতিক্রার্থই এক্সপ বিশেষণবিশিষ্ট করিয়া দ্বিতীয় প্রতিক্রার দারা প্রকাশ করিয়াছেন। স্মৃতরাং উক্ত স্থলে তাঁহার "প্রতিক্রাহানি" নামক নিপ্রহন্তান হইবে না। পূর্বপ্রতিক্রাকে একেবারে ভাগ করিবেই দেখানে "প্রভিজ্ঞাহানি" নামক নিগ্রহন্থান হয়। কিন্ত "প্রভিজ্ঞান্তর" স্থলে বালী নিজপক্ষ ত্যাগ না করায় পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞার পরিত্যাগ হয় না, ইহাই বিশেষ।

এইরূপ বাদী বা প্রতিবাদী যদি তাঁহাদিগের হেত্ ভিন্ন সাধাধর্ম বা দৃহীস্ত প্রভৃতি যে কোন পদার্থেও কোন বিশেষণ প্রবিষ্ট করিয়া, পরে নিজের অন্তমানের সংশোধন করেন, তাহা হইলে সেই সমস্ত স্থলেও তাঁহাদিগের "প্রতিজ্ঞান্তর" নামক নিগ্রহন্থান হইবে। মহানৈরায়িক উদরন-চার্যোর স্থল্ম বিচারাম্থপারে "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজ উক্তরূপেই "প্রতিজ্ঞান্তর" নামক নিগ্রহন্থানের লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়া, তদমুদারে অনেক উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও উক্ত মতান্ত্র্পারেই ব্যাখ্যা করিয়া অনেক উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি স্ব্রোর্থ ব্যাখ্যা করিতে বিলিয়াছেন যে, স্ত্রে "প্রতিজ্ঞাতর্থেন্ত" এই বাকাটি প্রদর্শন মাত্র। উহার হায়া বাদী ও প্রতিবাদীর অনুমান প্রয়োগ স্থলে হেতু ভিন্ন সমস্ত পদার্থ বৃথিতে হইবে। উদরনাচার্য্য প্রভৃতির মুক্তি এই যে, বাদী বা প্রতিবাদী তাঁহাদিগের ক্ষতিত হেতু পদার্থে পরে কোন বিশেষণ প্রবিষ্ট করিলে দেখানে হিত্তত্বর্গ নামক নিগ্রহন্থান হইবে, ইহা মহর্ষি পরে পৃথক উল্লেখ করায় উহা তাঁহার মতে "প্রতিজ্ঞান্তর"নামক নিগ্রহন্থান হইবে, ইহা মহর্ষি পরে পৃথক উল্লেখ করায় উহা তাঁহার মতে শ্রুতিজ্ঞান্তর"নামক নিগ্রহন্থান হইতে ভিন্ন, ইহা বুঝা যায়। কিন্ত সাধ্যধর্ম বা

দৃষ্টান্ত প্রভৃতি অন্তান্ত যে কোন প্রবাধি পরে কোন বিশেষণ প্রবিষ্ট করিলে, সেই সমন্ত স্থলে যে নিগ্রহ হান, ভাষাও মহর্ষির মতে "প্রতিজ্ঞান্তর" নামক নিগ্রহ হানেরই অন্তর্গত বুঝিতে হইবে। কারণ, "হেন্বতরে"র তার "উদাহর পান্তর" ও "উদনরান্তর" প্রভৃতি নামে মহর্ষি পৃথক্ কোন নিগ্রহ হান বলেন নাই। কিন্তু তুলা যুক্তিতে ঐ সমন্তও নিগ্রহ হান বলিয়া স্বীকার্যা। কারণ, তুলা যুক্তিতে ঐ সমন্ত হারাও বাদী বা প্রতিবাদীর বিপ্রতিপত্তি বা অপ্রতিপত্তি বুঝা যায়। স্ক্তরাং উক্তরণ স্বলেও ভাঁহারা নিগ্রহার্হ ॥।

## সূত্র। প্রতিজ্ঞাবেরোধিরোধঃ প্রতিজ্ঞাবিরোধঃ॥ ॥৪॥৫০৮॥

অনুবাদ। প্রতিজ্ঞা ও হে হুর বিরোধ অর্থাৎ হেতুবাক্যের সহিত প্রতিজ্ঞা-বাক্যের বিরোধ অথবা প্রতিজ্ঞাবাক্যের সহিত হেতুবাক্যের বিরোধ (৩) "প্রতিজ্ঞা-বিরোধ"।

ভাষ্য। "গুণব্যতিরিক্তং দ্রব্য"মিতি প্রতিজ্ঞা। "রূপাদিতোহর্থান্তর-স্থানুপলরে"রিতি হেতুঃ। সোহয়ং প্রতিজ্ঞাহেছোর্কিরোধঃ। কথং ? যদি গুণব্যতিরিক্তং দ্রব্যং, রূপাদিভ্যোহর্থান্তরস্থানুপলিরির্নোপপদ্যতে। স্থা রূপাদিভ্যোহর্থান্তরস্থানুপলিরিগুণব্যতিরিক্তং দ্রব্যমিতি নোপ-পদ্যতে। গুণব্যতিরিক্তঞ্চ দ্রব্যং, রূপাদিভ্যশ্চার্থান্তরস্থানুপলিরির্কির্ক্ষ্যতে ব্যাহস্থাতে ন সম্ভবতীতি।

অনুবাদ। 'গুণব্যতিরিক্তং দ্রব্যং'—ইহা প্রতিজ্ঞাবাক্য। 'রূপাদিতো-হর্থান্তরস্থানুপলরেঃ'—ইহা হেতুবাক্য। সেই ইহা প্রতিজ্ঞা ও ংতুবাক্যের বিরোধ। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যদি দ্রব্য, গুণব্যতিরিক্ত অর্থাৎ রূপাদি গুণ হইতে ভিন্ন হয়, রূপাদি হইতে ভিন্ন পদার্থের অনুপলর্কি উপপন্ন হয় না। আর যদি রূপাদি হইতে ভিন্ন পদার্থের অনুপলিকি হয়, তাহা হইলে গুণব্যতিরিক্ত দ্রব্য অর্থাৎ দ্রব্য পদার্থ তাহার রূপাদি গুণ হইতে ভিন্ন, ইহা উপপন্ন হয় না। দ্রব্য গুণ হইতে ভিন্ন এবং রূপাদি হইতে ভিন্ন পদার্থের অনুপলিকি িরুক্ত হয় ( য়র্থাৎ ) ব্যাহত হয়, সম্ভব হয় না।

টিপ্লনী। এই স্থা দ্বারা "প্রতিজ্ঞাবিরোধ" নামক তৃতীয় নিগ্রহস্থানের লক্ষণ স্থাতিত হইয়াছে। ভাষাকার ইহার একটি উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া, তদ্বারা স্থার্থ ব্যক্ত করিয়াছেন। ধেমন কোন বাদী প্রথমে প্রতিজ্ঞাবাক্য বলিলেন,—"গুণব্যতিরিক্তং দ্রবাং"। বাদীর প্রতিজ্ঞার্থ এই

3

যে, ঘটাদি জৈব্য তাহার রূপরসাদি গুণ হইতে ভিন্ন, গুণ ও গুণী ভিন্ন পদার্থ। বাদী পরে হেতুবাক্য বলিলেন,—"রূপাদিভোহর্গান্তরন্তান্থপলরেই। অর্থাৎ ফেহেতু রূপাদি গুণ হইতে ভিন্ন পদার্থের উপলব্ধি হয় না; রূপাদি গুণেরই উপলব্ধি হয়। কিন্তু এথানে বাদীর ঐ প্রতিজ্ঞাবাক্য ও হেতুবাক্য পরস্পর বিরুদ্ধার্থক বলিয়া বিরুদ্ধ। কারণ, ঘটাদি দ্রবাকে তাহার গুণ হইতে ভিন্ন পদার্থ বলিলে ভিন্নরূপে উহার উপলব্ধিই ঘীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে পরে আর উহার ঐরূপে অনুপলব্ধি বলা যায় না। কারণ, তাহা বলিলে আবার দ্রব্য ও গুণকে অভিন্নই বলা হয়। স্মৃতরাং ঘটাদি দ্রব্য তাহার গুণ হইতে ভিন্ন এবং ঐ গুণ হইতে ভিন্ন দ্রব্যের অনুপলব্ধি, ইহা পরস্পর ব্যাহত অর্থাৎ দন্তবই হয় না। অত এব উক্ত স্থলে বাদীর ঐ হেতুবাক্যের সহিত তাঁহার ঐ প্রতিজ্ঞাবিরোধ্য নামক নিগ্রহন্তন।

বার্ত্তিককার উদ্যোতকর এথানে এই স্থা দ্বারা "প্রতিজ্ঞাবিরোধে"র ভাষ "হেতুবিরোধ" এবং "দৃষ্টাস্তবিরোধ" প্রভৃতি নিগ্রহস্থানেরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তদন্ত্বারে তাৎপর্যাটীকাকার বাচম্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্য্য প্রভৃতিও এই ফ্রের প্রথমোক্ত "প্রতিজ্ঞা"শব্দ ও "হে হু"শব্দকে প্রতিষোগী নাত্রের উপলক্ষণ বলিয়া, উহার দারা দৃষ্টান্ত প্রভৃতি প্রতিষোগী পদার্থও প্রহণ করিয়াছেন এবং স্থতের "প্রতিজ্ঞাবিরোধ" শব্দের অন্তর্গত "প্রতিজ্ঞা" শব্দকে ও উপনক্ষণার্থ বলিয়া, উহার দারা "হেত্রবিরোধ" ও "দৃষ্টাস্তরিরোধ" প্রভৃতিকেও লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বাচম্পতি নিশ্র ঐ সমস্ত নিগ্রহস্থানেরই সংগ্রহের জন্ম স্থাতাৎপর্যার্থ ব্যক্ত করিয়াছেন বে, বাদী ও প্রতিবাদীর বাক্যগত যে সমস্ত পদার্থের পরস্পার বিরোধ প্রতীত হয়, দেই সমস্ত বিরোধই নিগ্রহস্থান। প্রতিজ্ঞাবিরোধ, হেতুবিরোধ, দৃষ্টান্তবিরোধ প্রভৃতি নামে বহুবিধ। বাদীর হেতুবাক্যের সহিত তাঁহার প্রতিজ্ঞাবাক্যের বিরোধ হইলে উহা হেতুবিরোধ। উদ্দোত্কর ইহার পূথক্ উদাহরণ ব্ৰিয়াছেন। উক্ত মতে ভাগ্যকারোক্ত উদাহরণও "হেতুবিরোধ"। কিন্তু প্রতিজ্ঞাবাক্য স্ববচন-বিরুদ্ধ হইলে অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাবাক্যের অন্তর্গত পদন্ধয়েরই পরস্পর বিরোধ হইলে, সেধানে উহা "প্রতিজ্ঞাবিরোধ"। উদ্বোতকর ইহার উদাহরণ বলিয়াছেন, —"শ্রমণা গভিণী" অর্থাৎ কোন বাণী "শ্রমণা গভিণী" এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাত্য বলিলে উহার অন্তর্গত পদন্বয় পরস্পার বিরুদ্ধ। কারণ, শ্রমণা (সহ্যাদিনী) বলিলে ভাহাকে গভিণী বলা যায় না। পভিণী বলিলে ভাহাকে শ্রমণা বলা যায় না। এইক্লপ প্রতিজ্ঞাবাক্যের সহিত দুষ্টান্তের বিরোধ, দুষ্টার্ভাদির সহিত হেতুর বিরোধ, এবং প্রতিজ্ঞা ও হেতুর প্রমাণবিরোধও বুঝিতে হইবে। উন্ধনাচার্য্য প্রভৃতি উক্তরূপ বছপ্রকার বিরোধকেই এই স্থত্র দারা নিগ্রহস্থান বিশ্বধা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কারণ, তুল্য যুক্তিতে ঐ সমস্ত বিরোধত নিগ্রহন্থান বলিয়া স্বীকার্যা। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ উক্ত যুক্তি অনুসারে স্ত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, স্ত্তের প্রথমোক্ত "প্রতিজ্ঞা" শব্দ ও "হেতু" শব্দের দারা বাদী ও প্রতিবাদীর কথা-কালীন বাক্যমাত্রই বিবক্ষিত। অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদীর যে কোন নিজ বাক্যার্থবিরোধই "প্রতিজ্ঞাবিরোধ" নামক নিগ্রহস্থান।

এখানে পূর্ব্বপক্ষ এই বে, ভাষ্যকারোক্ত ঐ উদাহরণে বাদীর নিজমতে তাঁহার হেতুই অদিদ্ধ।

কারণ, যিনি ঘটাদি দ্রব্যকে রূপাদি গুণ হইতে ভিন্ন পদার্থ ই বদেন, তাঁহার মতে উক্ত হেতুই নাই। উক্ত স্থলে বাদী ধদি প্রমাণ দারা উহা দিদ্ধ করেন, তাহা হইলেও উহা বিফল্ক নামক হেস্বাভাষ। কারণ, যে হেতু স্বাকৃত দিদ্ধান্তের বিরোধী, তাহা বিরুদ্ধ নামক হেস্বাভাষ বলিয়া ক্থিত হইরাছে। বেমন শক্ষনিতাত্বাদী মীমাংসক "শক্ষো নিতাঃ" এইরপ প্রতিজ্ঞাবাক্য বলিয়া যদি "কার্যাত্বাৎ" এই হেতুবাক্য প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার কথিত ঐ কার্যাত্ব হেতু বিরুদ্ধ নামক হেস্বাভাগ। কারণ, শব্দে নিতাত্ব থাকিলে তাহাতে কার্য্যত্ব থাকিতে পারে না। কার্যাত্ম নিতাত্তের বিরুদ্ধ ধর্ম। এইরূপ পর্বেরাক্ত স্থলেও "বিরুদ্ধ" নামক হেছাভাস হওয়ায় উহাই বাদীর পক্ষে নিগ্রংস্থান হইবে। স্নতরাং "প্রতিজ্ঞাবিরোধ" নামে পৃথক্ নিগ্রহস্থান স্বীকার অনাবশ্রক ও অযুক্ত। বৌদ্ধদশ্রানায় পূর্ব্বোক্তরূপ যুক্তির দারা এই "প্রতিজ্ঞাবিরোধ" নামক নিগ্রহস্থানেরও খণ্ডন করিয়াছিলেন। পরে বাচম্পতি নিশ্র ও জয়স্ত ভট্ট প্রভৃতি তাঁহাদিগের সমস্ত কথারই প্রতিবাদ করিরা সমাধান করিয়া গিয়াছেন। এথানে তাঁহাদিগের সমাধানের মর্ম্ম এই যে, পূর্ব্বোক্তরূপ স্থলে বাদীর হেতু বস্ততঃ অদির বা বিফল্ব হইলেও দেই হেক্বাতাদ-জ্ঞানের পূর্বেই প্রতিজ্ঞাবিরোধের জ্ঞান হইয়া থাকে। অর্থাৎ ধেমন কেহ প্রথমে "অস্তি" ৰুলিয়া, পরেই "নান্তি" বুলিলে তথ্যই ঐ বাক্যন্বয়ের পরস্পর বিরোধ বুঝা যায়, তদ্রুপ উক্ত স্থলে ঐ প্রতিজ্ঞাবাকোর পরে ঐ হেতুবাকোর উচ্চারণ করিলেই তখন ঐ হেতুতে ঝাপ্তি-চিহার পূর্বেই ঐ বাক্যবন্ধের পরস্পার বিরোধ প্রতীত হইয়া থাকে। কিন্তু "বিরুদ্ধ" নামক হেন্থা ভাদের জ্ঞানস্থলে ব্যাপ্তি স্মরণের পরে তৎপ্রযুক্তই হেতুতে দাধ্যের বিরোধ প্রতীত হয়। স্মতরাং উক্ত স্থলে পূর্ব্ব-প্রতীত "প্রতিজ্ঞাবিরোধ"ই নিগ্রহস্থান বণিয়া স্বীকার্য্য। কারণ, প্রথমেই উহার দারাই বাদীর বিপ্রতিপত্তির অনুমান হওয়ায় উহার দারাই দেই বাদী নিগুণীত হন। পরে হেস্বাভাসজ্ঞান হুইলেও দেই হেলাভাস আর সেধানে নিগ্রহন্তান হয় না। কারণ, যেমন কার্ম্ন ভক্ষীকৃত হুইলে তথন আরু অগ্নি তাহার দাহক হয় না, তদ্রুপ পূর্ব্বোক্ত স্থাল যে বাদী পূর্ব্বেই নিগৃহীত হ্ইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে সেধানে আর কিছু নিগ্রহস্থান হয় না। উদয়নাচার্য্যও "তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি শ্রন্থে পুর্বের এই কথাই বলিয়াছেন,—"নহি মৃতোহপি মার্যাতে"। অর্থাৎ বে মৃতই হইশ্বাছে, তাহাকে কেহ আর মারে না। ভাদর্কজ্ঞের "ভাগ্নারে"র টীকাকার জয়নিংহ স্থরিও "প্রতিজ্ঞাবিরোধ" ও "বিক্লদ্ধ" নামক হেয়াভাদের পূর্ব্বোক্তরূপ বিশেষই স্পষ্ট বলিয়াছেন। কিন্তু বৃত্তিকার বিখনাথ প্রতিজ্ঞাবিরোধের সহিত হেলাভাদের সাংক্যাও স্বীকার করিয়া সংকীর্ণ নিগ্রহস্থানও স্বীকার ক্রিয়াছেন এবং তিনি অসংকীর্ণ প্রতিজ্ঞাবিরোধে"রও উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। বস্তুতঃ যেথানে প্রতিবাদী হেদ্বাভাদের উদ্ভাবন না করিয়া, প্রথমে বাদীর প্রতিজ্ঞা-বিরোধেরই উদ্ভাবন করিবেন, দেখানেও তদ্বারা তথনই দেই বাদীর নিগ্রহ স্বীকার্য্য। স্থতরাং শপ্রতিজ্ঞাবিরোধ"কেও পৃথক্ নিগ্রহন্থান বনিয়া স্বাকার্য্য ॥।॥

১। নম্বরং বিরুদ্ধো হেয়ালানে। ন পুনঃ প্রতিজ্ঞাবিবোধ ইতি চেন, বিক্রহেয়ালানে ব্যাপ্তিক্ষরণাদ্বিরোধোহবধার্থিতে, করে তুপ্রতিজ্ঞাকেত্বচনপ্রনানালাদেবেতি মহান্তেবঃ — ভায়সার টাকা।

3

### সূত্র। পক্ষপ্রতিষেধে প্রতিজ্ঞাতার্থাপনয়নং প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাসঃ॥৫॥৫০৯॥

অনুবাদ। পক্ষের প্রতিষেধ হইলে অর্থাৎ প্রতিবাদী বাদার প্রযুক্ত হেডুতে ব্যভিচারাদি দোষ প্রদর্শন করিয়া, তাঁহার পক্ষ খণ্ডন করিলে ( বাদা কর্জ্ক) প্রতিজ্ঞাতার্থের অপলাপ অর্থাৎ অস্বীকার (৪) প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস।

ভাষ্য। 'অনিত্যঃ শব্দ ঐন্দ্রিয়কত্বা'দিত্যুক্তে পরো ক্রয়াৎ 'সামান্য-মৈন্দ্রিয়কং ন চানিত্যমেবং শব্দোহপ্যৈন্দ্রিয়কো ন চানিত্য' ইতি। এবং প্রতিষিদ্ধে পক্ষে যদি ক্রয়াৎ—'কঃ পুনরাহ অনিত্যঃ শব্দ' ইতি। সোহয়ং প্রতিজ্ঞাতার্থনিহুবঃ প্রতিজ্ঞাসর্যাস ইতি।

শুনুবাদ। শব্দ অনিত্য, যেহেতু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্ম, ইহা (বাদী কর্ভ্ক) উক্ত ইইলে অপর অর্থাৎ প্রতিবাদী বলিলেন, জাতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্ম, কিন্তু অনিত্য নহে, এই-রূপ শব্দও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্ম, কিন্তু অনিত্য নহে। এইরূপে বাদীর পক্ষ খণ্ডিত হইলে (বাদী) যদি বলেন,—"অনিত্যঃ শব্দঃ" ইহা আবার কে বলিয়াছে, অর্থাৎ আমি ঐরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য বলি নাই। সেই এই প্রতিজ্ঞাতার্থের অপলাপ অর্থাৎ নিজ-কৃত প্রতিজ্ঞার অন্বীকার (৪) "প্রতিজ্ঞা-সন্ন্যাদ" নামক নিগ্রহন্থান।

টিপ্ননা। "প্রতিজ্ঞাবিরোধে"র পরে এই স্থানের ধারা "প্রতিজ্ঞাদর্যাদ" নামক চতুর্থ নিপ্রহশানের লক্ষণ স্থাচিত হইয়াছে। বাদীর নিজপক্ষ স্থাপনের পরে প্রতিবাদী বাদীর হেতুতে ব্যক্তিচারাদি দোষ প্রদর্শন করিয়া, ঐ পক্ষের প্রতিষেধ করিলে, তথন বাদী যদি দেই দোষের উদ্ধারের
উদ্দেশ্রেই নিজের প্রতিজ্ঞাতার্থের "অপন্যন" অর্থাৎ অপলাপ করেন, তাহা হইলে দেখানে
তাঁহার "প্রতিজ্ঞাদ্য্যাদ"নামক নিগ্রহশ্বান হইবে। যেখন কোন বাদী "শক্ষোহ্ নিতা ঐন্দ্রিরক্ষাহ্ "
ইত্যাদি বাক্য ধারা নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে, তথন প্রতিবাদী বলিলেন যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্ম জাতি নিত্তা,
এইরূপ শক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্ম হইলেও নিতা হইতে পারে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্ম হত্তের ধারা শক্ষে
অনিতাম্ব দিন্ধ হইতে পারে না। কারণ, উহা অনিত্যম্বের ব্যক্তিচারী। তথন বাদী প্রতিবাদীর
ক্ষিত ঐ ব্যক্তিচার-দোষের উদ্ধারের উদ্দেশ্রেই বলিলেন যে, 'শক্ষ অনিত্যা, ইহা কে বনিয়াছে?
আমি ত উহা বলি নাই'। উক্ত স্থলে বাদীর যে নিজ প্রতিজ্ঞাতার্থের অপলাপ বা অস্থাকার,
উহা তাঁহার বিপ্রতিপত্তির অনুমাপক হওয়ার নিগ্রহন্থান হইবে। উহার নাম "প্রতিজ্ঞাদন্ন্যাদ"।
"প্রতিজ্ঞাহানি" স্থলে বাদী বা প্রতিবাদী নিজের প্রতিজ্ঞাতার্থ অথবা নিজের উক্ত যে কোন
পদার্থ পরিত্যাগ করিলেও উহা অস্থাকার করেন না, কিন্ত "প্রতিজ্ঞাদন্ন্যাদ" স্থলে উহা
অস্থাকারই করেন। স্বতরাং "প্রতিজ্ঞাহানি" ও শ্রুতিজ্ঞাদন্ন্যাদে"র ভেদ আছে।

উদয়নাচার্য্য প্রভৃতির মতে ষেমন বাদী বা প্রতিবাদী নিজের উক্ত যে কোন পদার্থের পরিত্যাপ করিলেই প্রতিজ্ঞাহানি" ইইবে, তজ্ঞপ নিজের উক্ত যে কোন পদার্থের অপলাপ করিলেই প্রতিজ্ঞাসন্ত্র্যাদ ইইবে। অর্থাৎ হেতু ও দৃষ্টান্ত প্রভৃতি কোন পদার্থের অপলাপ করিলেও উহাও প্রতিজ্ঞাসন্ত্র্যাদ বলিয়াই প্রাহ্ম। কারণ, তুল্য যুক্তিতে উহাও নিগ্রহয়্মন বলিয়া স্বাকার্য্য। উক্ত মতামুদারে বরদরাজ এই স্থ্রের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, স্ত্রে শিক্ষ" শব্দ ও প্রতিজ্ঞাতার্য" শব্দের দ্বারা বাদী বা প্রতিবাদীর নিজের উক্ত মাত্রই মহর্ষির বিবক্ষিত। নিজের উক্ত যে কোন পদার্থের প্রতিষেধ ইইলে তাহার পরিহারের উদ্দেশ্যে দেই উক্ত পদার্থের সন্ত্র্যাদ বা অস্থীকারই প্রতিজ্ঞাসন্ত্রাদ, ইহাই মহর্ষির বিবক্ষিত স্থ্রার্য। দেই উক্ত সন্ত্রাদ চহুর্বিধ, যথা—(১) কে ইহা বলিয়াছে প্রথাৎ আমি ইহা বলি নাই। অথবা (২) আমি ইহা অপরের মত বলিয়াছি, আমার নিজমত উহা নহে। অথবা (৩) তুমিই ইহা বলিয়াছ, আমি ত বলি নাই। অথবা (৪) আমি অপরের কথারই অন্থবাদ করিয়াছি, আমিই প্রথমে ঐ কথা বলি নাই।

বৌদ্ধদম্প্রদায় এই "প্রতিজ্ঞানন্নাদ"কেও নিগ্রহন্থান বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, সভামধ্যে সকলের সম্মুখে কোন বাদী ঐরপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, পরেই আবার উহা অস্বীকার করে ও করিতে পারে ? ধর্মকীর্ত্তি পরে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত স্থলে উক্ত বাদী ব্যভিচারী হেতুর প্রয়োগ করায় তিনি হেত্বাভানের দারাই নিগৃহীত হইবেন। "প্রভিজ্ঞানয়াাদ" নামক পুথক নিগ্রহস্থান স্বীকার অনাবশুক। আর তাহা স্বীকার করিলে উক্তরূপ স্থলে বাদী বেখানে একেবারে নীরব হইবেন, দেখানে তাঁহার "তুঞ্জীন্তাব" নামেও পুথক্ নিগ্রহস্থান স্বীকার করিতে হয় এবং কোন প্রলাপ বলিলে "প্রলপিত" নামেও পৃথক্ নিগ্রহস্থান স্থীকার করিতে হয়। বাচস্পতি মিশ্র ধর্মকীর্ত্তির ঐ কথার উল্লেখ করিয়া, তহততের বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে বাদী তাঁহার হেতুতে প্রতিবাদীর প্রাণিত ব্যভিচার দে'ষের উদ্ধারের উদ্দেশ্যেই পূর্ব্বোক্তরণে "প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস" করেন। তিনি তথন মনে করেন যে, আমি এথানে আমার প্রতিজ্ঞার অপলাপ করিতে পারিলে প্রতিবাদী আর আমার হেতুতে পূর্ব্বৎ ব্যভিচার দোষের উদ্ভাবন ক্রিতে পারিবেন না। আমি পরে মন্তর্মপেই আবার প্রতিজ্ঞা-বাক্যের প্রয়োগ করিব, যাহাতে আমার ক্থিত হেতু ব্যভিচারী হইবে না। স্নতরাং উক্ত স্থলে কোন বাদীর ঐ "প্রতিজ্ঞাদন্ন্যাদ" তাঁহার প্রমাদমূলক মিথ্যাবাদ হইলেও উক্তরূপ উদ্দেশ্রে উহা কাহারও পক্ষে হইতে পারে, উহা অসম্ভব নহে। কিন্তু উক্ত স্থলে তিনি যখন প্রতিবাদীর প্রদর্শিত ব্যতিচার-দোষের উদ্ধারের উদ্দেশ্তেই ঐক্লপ উত্তর করেন, তথন সেধানে প্রতিবাদী আর তাঁহাকে দেই বাভিচার বা হেত্বাভাষের উদ্ভাবন করিয়া নিগুহীত বলিতে পারেন না। স্মুতরাং তিনি আর তথন উহার উদ্ভাবনও করেন না। কিন্তু তথন তিনি বাদীর সেই "প্রতিজ্ঞাদন্নাদে" হই উত্তাবন করেন। পরস্তু পরে তিনি ঐ ব্যভিচার-দোষের উদ্ভাবন করিতে গেলেও তৎপূর্ব্বে বাদীর দেই প্রতিজ্ঞার কথা তাঁহাকে ৰনিতেই হইবে এবং বাদী উহা অস্বীকার করিলে তাঁহার সেই প্রতিজ্ঞাসন্মাসের উদ্ভাবনও অবশ্য তথনই করিতে হইবে। নচেৎ তিনি বাদীর কথিত হেতৃতে ব্যভিচার-দোষের সমর্থন করিতে পারেন না। স্থতরাং পরে বাদীর হেতৃতে ব্যভিচার-দোষের উদ্ভাবন করিতে হইবে যথন তৎপূর্বে তাঁহার উক্ত "প্রতিজ্ঞাদর্য়াদে"র উদ্ভাবন অবশ্য কর্ত্তর্য হইবে, তথন পূর্বে উদ্ভাবিত সেই "প্রতিজ্ঞাদর্য়াদ"ই উক্ত স্থলে বাদীর পক্ষে নিগ্রহস্থান হইবে। সেখানে হেখা শাস নিগ্রহস্থান হইবে না। প্রতিবাদীও পরে আর উহার উদ্ভাবন করিবেন না। কিন্তু উক্তরূপ স্থলে বাদীর তৃষ্ণীস্ভাব বা প্রকাপ দারা তাঁহার হেতৃর ব্যভিচার দোষের উদ্ধার সম্ভবই হয় না এবং তৃষ্ণীস্ভাব প্রভৃতি প্রতিবাদীর হেখাভাগোড়াবনের পরেই হইরা থাকে। স্থতরাং ঐ সমস্ত পৃথক্ নিগ্রহ্মান বলা অনাবশ্যক। ভাই মহিণি তাহা বলেন নাই বিশ্ব

# সূত্র। অবিশেষোক্তে হেতো প্রতিষিদ্ধে বিশেষ-মিচ্ছতো হেত্বস্তরং ॥৬॥৫১০॥

অনুবাদ। অবিশেষে উক্ত হেতু প্রতিষিদ্ধ হইলে বিশেষ ইচ্ছাকারীর "হেষন্তর" হয় (অর্থাৎ বাদা নির্কিশেষণ সামান্ত হেতুর প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী ঐ হেতুতে ব্যভিচারাদিদোষ প্রদর্শন করিয়া যদি উহার শগুন করেন, তখন বাদী সেই দোষের উদ্ধারের জন্ম তাঁহার পূর্বেষাক্ত হেতুতে কোন বিশেষণ বলিলে তাদৃশ বিশিষ্ট হেতুকখন তাঁহার পক্ষে "হেষ্দ্রর" নামক নিগ্রহন্থান ইইবে।)

ভাষ্য। নিদর্শনং—'একপ্রকৃতীদং ব্যক্ত'মিতি প্রতিজ্ঞা। কন্মা-দ্বেতাঃ? একপ্রকৃতীনাং বিকারাণাং পরিমাণাৎ। মৃৎপূর্বকাণাং শরাবাদীনাং দৃক্তং পরিমাণং, যাবান্ প্রকৃতের্গ্রহো ভবতি, তাবান্ বিকার ইতি। দৃক্তঞ্চ প্রতিবিকারং পরিমাণং। অস্তি চেদং পরিমাণং প্রতিব্যক্তং। তদেকপ্রকৃতীনাং বিকারাণাং—পরিমাণাৎ পশ্যামো ব্যক্তমিদ-মেকপ্রকৃতীতি।

অস্য ব্যভিচারেণ প্রত্যবস্থানং—নানাপ্রকৃতীনামেকপ্রকৃতীনাঞ্চ বিকারাণাং দৃষ্টং পরিমাণমিতি।

এবং প্রত্যবস্থিতে আহ—একপ্রকৃতিসমন্বয়ে সতি শরাবাদিবিকা-রাণাং পরিমাণদর্শনাৎ। স্থ-হুঃথ-মোহসমন্বিতং হীদং ব্যক্তং পরিমিতং গৃহতে। তত্র প্রকৃত্যন্তররূপসমন্বয়াভাবে সত্যেকপ্রকৃতিত্বমিতি।

তদিদমবিশেষোক্তে হেতো প্রতিষিদ্ধে বিশেষং ব্রুবতো হেত্বন্তরং ভবতি।

সতি চ হেত্বস্তরভাবে পূর্ব্বস্থা হেতোরসাধকত্বান্নিগ্রহস্থানং। হেত্বস্তরবচনে সতি যদি হেত্বর্থনিদর্শনে।, দৃষ্টান্ত উপাদীয়তে নেদং ব্যক্তমেকপ্রকৃতি ভবতি—প্রকৃত্যন্তরোপাদানাং। অথ নোপাদীয়তে—দৃষ্টান্তে হেত্বর্থস্যা-নিদর্শিত্য্য সাধকভাবানুসপত্তেরানর্থক্যান্তেতোরনিব্লত্তঃ নিগ্রহস্থানমিতি।

অমুবাদ। "নিদর্শন" অর্থাৎ এই সূত্রোক্ত "হেরন্তর" নামক নিগ্রহস্থানের উদাহরণ যথা—এই ব্যক্ত, এক প্রকৃতি, ইহা প্রতিজ্ঞা। (প্রশ্ন) কোন্ হেতু প্রযুক্ত ? (উত্তর) একপ্রকৃতি বিকারনমূহের পরিমাণপ্রযুক্ত। (উদাহরণ) মুক্তিকাজন্ম শরাবাদি দ্রব্যের পরিমাণ দৃষ্ট হয়। প্রকৃতির ব্যুহ অর্থাৎ উপাদানকারণের সংস্থান যে পর্যান্ত হয়, বিকার অর্থাৎ তাহার কার্য্য শরাবাদি সেই পর্যান্ত হয় অর্থাৎ সেই সমস্ত বিকারে প্রিমাণ হয়। প্রত্যেক বিকারে পরিমাণ দৃষ্টও হয়। (উপনয়) এই পরিমাণ প্রত্যেক ব্যক্ত পদার্থেই আছে। (নিগমন) স্কৃতরাং এক প্রকৃতি বিকারসমূহের পরিমাণপ্রযুক্ত এই ব্যক্ত এক প্রকৃতি, ইহা আমরা বুঝি। [অর্থাৎ সাংখ্যমতামুসারে কোন বাদা উক্তরূপে প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের প্রকাশ করিয়া, তাঁহার নিজ পক্ষের সংস্থাপন করিলেন যে, মহৎ অহস্কার প্রভৃতি ব্যক্ত জগতের মূল উপাদান এক, যে হেতু তাহাতে পরিমাণ আছে, যেমন একই মৃত্তিকাজন্ম ঘটাদি দ্রব্যের পরিমাণ আছে এবং উহার মূল উপাদান এক। ব্যক্ত পদার্থমাত্রেই পরিমাণ আছে, স্কৃতরাং তাহার মূল উপাদান এক। উহা অব্যক্ত ও মূল প্রকৃতি বলিয়া কথিত হইয়াছে]।

ব্যভিচার দ্বারা ইংগর প্রভাবস্থান যথা—নানাপ্রকৃতি ও একপ্রকৃতি বিকার-সমূহের পরিমাণ দৃষ্ট হয়। [ অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত বাদা উক্তরূপে তাহার নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে প্রতিবাদা উহার প্রভাবস্থান করিলেন যে, পার্থিব ঘটাদি দ্রুব্য এবং স্থবর্ণনির্দ্ধিত অলঙ্কারাদি দ্রুব্যেও পরিমাণ আছে, কিন্তু সেই সমস্ত দ্রুব্য একপ্রকৃতি নহে, ঐ সমস্ত নানাজাতীয় দ্রুব্যের উপাদান-কারণ ভিন্ন, অতএব বাদার ক্থিত যে পরিমাণরূপ হেতু, তাহা তাঁহার সাধ্য ধর্ম একপ্রকৃতিত্বের ব্যভিচারী ]।

(প্রতিবাদী) এইরূপে প্রত্যবস্থিত হইলে অর্থাৎ বাদীর উক্ত হেতুতে ব্যভিচার-দোষ প্রদর্শন করিলে (বাদী) বলিলেন, যেহেতু একস্বভাবের সমন্বয় থাকিলে

<sup>&</sup>gt;। ছেতুং সাধনং, অর্থঃ সাধাঃ তৌ ছেত্বর্থে নিদর্শায় তি ব্যাপান্যাপক ভাবেনে তি নিদর্শনঃ। ছেত্বর্থিয়ানিদর্শনে। ছেত্বর্থনিদর্শনো দুষ্টাছঃ।—ভাৎপর্যাধীকা।

শরাবাদি বিকারের পরিমাণ দেখা যায় ( অর্থাৎ ) যেহেতু স্থ-তুঃখ-মোহ-সমন্বিত এই ব্যক্ত, পরিমিত বলিয়া গৃহীত হয়। তাহা হইলে মত্য প্রকৃতির রূপের অর্থাৎ অত্য উপাদানের স্বভাবের সমন্ত্রের অভাব থাকিলে এক প্রকৃতিত্ব সিদ্ধ হয় [ অর্থাৎ বাদা উক্ত ব্যভিচার-দোষ নিবারণের জত্য পরে মত্য হেতুবাক্য প্রয়োগ করিলেন,— "একস্বভাবসমন্ত্রে সতি পরিমাণাৎ"। পার্থিব ঘটাদি ও স্থবর্গনির্দ্ধিত অলঙ্কারাদি বিজ্ঞাতীয় দ্রব্যসমূহে পরিমাণ থাকিলেও এক স্বভাবের সমন্ত্র নাই। স্থতরাং তাহাতে উক্ত বিশিষ্ট হেতু না থাকায় ব্যভিচ'রের আশঙ্কা নাই, ইহাই বাদীর বক্তব্য ]।

অবিশেষে উক্ত হেতু প্রতিষিক্ক হইলে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত স্থলে বিশেষ শৃত্য পরিমাণরূপ হেতু ব্যভিচারী বলিয়া প্রতিবাদী কর্ত্ত্বক দূষিত হইলে বিশেষবাদীর অর্থাৎ
উক্ত হেতুতে একস্বভাবসমন্নয়রূপ বিশেষণবাদী প্রতিবাদীর সেই ইহা "হেত্ব্যুর"
হয়। হেত্বত্ত্বর থাকিলেও পূর্বহেতুর অসাধকত্বপ্রযুক্ত নিগ্রহন্থান হয়। হেত্বন্তর্বন্ধন হইলে অর্থাৎ উক্ত স্থলে বাদী ঐ বিশেষণবিশিষ্ট অত্য হেতু বলিলেও
যদি "হেত্ব্বিদর্শন" অর্থাৎ হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্যব্যাপক-ভাবপ্রদর্শক দৃষ্টান্ত
গৃহীত হয়, তাহা হইলে এই ব্যক্ত জগৎ একপ্রকৃতি হয় না,—কারণ, অত্য প্রকৃতির
অর্থাৎ সেই দৃষ্টান্তের অত্য উপাদানের গ্রহণ হইরাছে। আর যদি দৃষ্টান্ত গৃহীত না
হয়, তাহা হইলে দৃষ্টান্তে অনিদর্শিত অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্য বলিয়া অপ্রদর্শিত
হেতুপদার্থের সাধকত্বের অনুপ্রপত্তিবশতঃ হেতুর আনর্থক্যপ্রযুক্ত নিগ্রহন্থান নিবৃত্ত

টিপ্রনা। এই স্ত্র দারা "হেত্বস্তর" নামক পঞ্চম নিগ্রহস্থানের লক্ষণ হাতি ইইরাছে। ভাষাকার ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে প্রথমে বলিরাছেন,—"একপ্রকানীদং বাজ্ঞমিতি প্রতিজ্ঞা"। অর্থাৎ সংখ্যমত সংস্থাপন করিবার জন্ম কোন বাদী উক্ত প্রতিজ্ঞাবাবেরে দারা বলিলেন ধে, এই বাক্ত জগৎ একপ্রকৃতি। এখানে "প্রকৃতি" শব্দের অর্থ উপাদানকারণ। "একা প্রকৃতির্যন্ত" এইরূপ বিগ্রহে বছরীহি সমাদে ঐ "একপ্রকৃতি" শব্দের দারা কথিত ইইরাছে যে, সমস্ত বাক্ত পদার্থের মূল উপাদানকারণ এক। সাংখ্যমতে মহৎ অহঙ্কার প্রভৃতি ভ্রেরেণবিংশতি জড় ভবের নাম ব্যক্ত এবং উহার মূল উপাদান অর্থাৎ মূলপ্রকৃতি অব্যক্ত। ঐ অব্যক্ত বা মূলপ্রকৃতি এক। ব্যক্ত পদার্থনাগ্রই স্থা-ছংখ-মোহাত্মক, স্থতরাং উহার মূল উপাদানও স্থাছংখ-মোহাত্মক, ইহা অনুমানসিদ্ধ হয়। তাই সাংখ্যমতে বিগুণাত্মিকা মূলপ্রকৃতিই বাক্ত পদার্থনাত্রের মূল উপাদান বলিরা স্থাক্ত হইরাছে। পূর্ব্বোক্ত প্রভিক্তাবাক্যের প্রয়োগ করিয়া, বাদী হেত্বাক্য বলিলেন,—"পরিমাণাৎ"। বাদীর বক্তব্য এই যে, একই মৃত্তিকা হইছে

ঘট ও শরাব প্রভৃতি যে সমস্ত দ্রব্য জন্মে, তাহাতে সেই উপাদানের পরিমাণের তুল্য পরিমাণ দেখা যায়। ব্যক্ত পদার্থমাত্রেই যখন পরিমাণ আছে, তথন ঐ হেতু ও উক্ত দৃষ্টান্ত দারা ব্যক্ত পদার্থ-মাত্রেরই মৃশ উপাদান এক, ইহা দিদ্ধ হয়। বাদী উক্তরূপে তাঁহার নিজ্পক্ষ সংস্থাপন করিলে প্রতি-বাদী বলিলেন যে, মৃত্তিকানিৰ্শ্মিত বটাদি দ্ৰব্যে যেমন পরিমাণ আছে, ডজেপ স্কুবর্ণাদিনিৰ্শ্মিত অলঙ্কার-বিশেষেও পরিমাণ আছে। কিন্তু দেই সমস্ত দ্রব্যেরই উপাদান এক নছে। স্পতরাং পরিমাণরূপ হেতু এক প্রকৃতিত্বরূপ সাধাধর্মের বাভিচারী। প্রতিবাদী উক্তরূপে বাদীর ক্থিত হেতুতে বাভিচার প্রদর্শন করিলে, তখন বাদী ঐ ব্যভিচারের উদ্ধারের জন্ম বলিলেন যে, একপ্রকৃতির সমন্বর থাকিলে শরাবাদি দ্রব্যের পরিমাণ দেখা যায়। এখানে "প্রকৃতি" শক্ষের অর্থ স্মভাব। অর্থাৎ বাদী উক্ত ব্যভিচার-দোষ নিবারণের জন্ম তাঁহার পূর্ব্বক্থিত পরিমাণরূপ হেত্তে এক-স্বভাব-সমন্বয়রূপ বিশেষণ প্রবিষ্ট করিয়া, পুনর্ব্বার হেতুবাকা বলিলেন,—"একস্বভাবদমন্বয়ে সতি পরিমাণাৎ' । বাদীর বক্তব্য এই যে, যাহাতে এক শ্বভাবের সমন্বর থাকিয়া পরিমাণ আছে, তৎসমস্তই একপ্রকৃতি। যেমন একই মৃৎপিও হইতে উৎপন্ন ঘট ও শরাব প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যেই দেই মৃত্তিকাম্বভাবের সমন্বয় অ'ছে, দেই সমস্ত দ্রব্যই দেই মৃৎপিণ্ড-ম্বভাব এবং পরিমাণ্বিশিষ্ট, এবং তাহার উপাদানকারণ এক, তজ্ঞা এই ব্যক্ত জগতে সর্ব্বত্তই একম্বভাবের সমন্ত্র ও পরিমাণ আছে বলিয়া ব্যক্ত পদার্থমাত্রের মূল উপাদান এক, ইহা ঐ হেতুর বারা অমুমান্সিদ্ধ হয়। বাক্ত প্লার্থমাত্রে কিরুপ একস্বভাবের সম্বন্ধ আছে, ইহা প্রকাশ করিতে ভাষ্যকার বানীর কথা বলিয়াছেন যে, এই বাক্ত জগৎ স্থপতঃখমোহদম্বিত ও পরিমাণবিশিষ্ট বলিয়া গৃহীত হয়। অর্থাৎ ব্যক্ত জড় জগতে দর্শব্দই স্থগত্বং ও মোহ আছে, দমগ্র জগৎই স্থপত্র:থমোহাত্মক, স্মতরাং উহার মূল উপাদানও স্থথত্র:থমোহাত্মক। তাহাই মূলপ্রকৃতি বা অব্যক্ত। তাহার কার্য্য ব্যক্ত পদার্থনাত্রেই যথন স্কুখতুঃখ-মোহাত্মকত্বরূপ একস্বভাবের সমন্বয়বিশিষ্ট পরিমাণ আছে, তথন ঐ বিশিষ্ট হেতুর দ্বারা বাক্ত পদার্থনাত্রেরই মূল উপাদান এক, ইহা দিদ্ধ হয়। পার্থিব ঘটাদি এবং স্থবর্ণনির্মিত অল্কারাদি বিজাতীয় দ্রবাসমূহে পরিমাণ থাকিলেও দেই দৃদ্ভ দ্রবেট মৃত্তিকা অথবা স্কর্ণের একস্বভাবের দুমন্ত্র নাই। স্কুত্রাং দেই সমস্ত বিজ্ঞাতীয় দ্রবাদমূহে উক্ত বিশিষ্ট হেতু না থাকায় ব্যক্তিচারের আশস্কানাই। অবশ্রু সেই সম্ভ্র বিজাতীয় জ্ঞাসমূহে স্থপত্ঃখ-মোহাত্মকত্বরূপ একস্বভাবের সমন্বয় আছে। কিন্তু প্রতিবাদী তাহা স্বীকার করিলে দেই সমস্ত দ্রবোরও মূল উপাদান যে, আমার সন্মত দেই

<sup>&</sup>gt;। এবং প্রতাবস্থিতে প্রতিবাদিনি বাদী পশ্চাৎ পরিমিতত্ব হেতুং বিশিন্তি, একপ্রকৃতিসমন্তরে সতি শ্রাবাদি-বিকারাণাং পরিমাণদর্শনাদিতি। প্রকৃতিঃ সভাবঃ, একস্বভাংসমন্তর সতীতার্থঃ।" "তদেবং বত্তৈকস্ভাবসমন্ত্রে সতি পরিমাণং ততৈকপ্রকৃতিস্থানে, তদ্বণা এক মৃৎপিত-সভাবের ঘটশরাবোদকনাদির। ঘটকচকাদয়স্ত নৈকসভাবা মার্দিবসৌবশাদীনাং সভাবানাং ভেদাং।—ভাংপর্যাদীকা।

7

ত্রিগুণাত্মক এক মূল প্রকৃতি, ইহাও তাঁহার স্থীকার্যা। স্কুতরাং দেই দমস্ত দ্রবোও আমার সাধাধর্ম থাকার ব্যক্তিচারের আশক্ষা নাই, ইহাই বাদীর চরম বক্তবা।

পূর্ব্বাক্ত স্থলে বাদী শেষে উক্তরণ অন্ত বিশিষ্ট হেতুর প্রয়োগ করার উহা তাঁহার পক্ষে নিগ্রহন্তান হইবে। কেন উহা নিগ্রহন্তান হইবে। অর্থাৎ বাদী পরে অব্যাভিচারী সং হেতুর প্রয়োগ করিয়াও নিগৃহীত হইবেন কেন ? ইহা বুঝাইতে ভাষাকার পরে বলিয়াছেন যে, বাদীর প্রথমোক্ত হেতুর অনাধকত্বণতঃ উহা নিগ্রহন্তান হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত স্থলে বাদীর প্রথমোক্ত হেতু তাঁহার সাধ্যসাধনে সমর্থ হইলে, পরে তাঁহার ওেত্বর প্রয়োগ ব্যবহা। স্কুতরাং তিনি যথন উক্তরপ হেত্বর প্রয়োগ করেন, তথন উহারারা তাঁহার প্রথমোক্ত হেতু যে, তাঁহার সাধ্যসাধনে অসমর্থ, উহা বাভিচারী হেতু, ইহা তিনি স্বীকারই করায় অবশ্রুই তিনি নিগৃহীত হইবেন না, অর্থাৎ উক্ত স্থলে তাঁহার পক্ষে হেত্বাভাস নিগ্রহন্তান হইবেন না, অর্থাৎ উক্ত স্থলে তাঁহার পক্ষে হেত্বাভাস নিগ্রহন্তান হইবেন না, অর্থাৎ উক্ত স্থলে তাঁহার পক্ষে হেত্বাভাস নিগ্রহন্তান হইবেন না, অর্থাৎ উক্ত স্থলে তাঁহার পক্ষে হেত্বাভাস নিগ্রহন্তান হইবেন না, অর্থাৎ উক্ত স্থলে তাঁহার পক্ষে হেত্বাভাস নিগ্রহন্তান বাজির প্রদর্শিক হারান করিয়াছেন। অত এব উক্ত স্থাল হেত্বান্তব্যান্তব্যের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় বাচম্পতি মিশ্রও এখানে ইহাই বলিয়াছেন।

প্রান্ধ হইতে পারে যে, উক্ত স্থান বাদী প্রথমে নিগৃহীত হইলেও পরে অবাভিচারী হেম্বারের প্রায়েগ করার তথন তাঁহার কি জয়ই হইবে ? এতহন্তরে ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে বাদী পরে হেম্বার প্রথমেগ করিলেও তাঁহার পক্ষে নিগ্রহস্থান নিবৃত্ত হইবে না অর্থাৎ তাঁহার পক্ষানির্বাহন হৈ প্রথমেগ করিলেও তাঁহার পক্ষানির্বাহন নিবৃত্ত হইবে না অর্থাৎ তাঁহার পক্ষানির্বাহন ভিনি জয়ী হইবেন না। কারণ, উক্ত হেতুর বারাও তাঁহার পক্ষ দিছি হয় না। কারণ, তিনি সমস্ত বিশ্বকেই এক প্রকৃতি বলিয়া সাধন করিতে গেলে তিনি কোন দৃষ্টান্ত বলিতে পারিবেন না। যাহা সাধ্যম্মী, তাহা দৃষ্টান্ত হয় না। স্মতরাং যদি তিনি দৃষ্টান্ত প্রথমিনের জন্ম কোন অতিরিক্ত পদার্থ স্থাকার করেন, তাহা হইলে সেই পদার্থের "প্রকৃত্যন্তর" অর্থাৎ অন্য উপাদান স্থাকার করার সেই পদার্থেই তাঁহার ঐ শেষোক্ত হেতুরও বাভিচারবশতঃ উহার ঘারাও তাঁহার সাধ্যসিদ্ধি হইতে পারে না। আর তিনি যদি কোন দৃষ্টান্ত গ্রহণ না করিয়া কেবল ঐ হেম্বন্তরেই প্রয়োগ করেন, তাহা হইলেও উহার ঘারা তাঁহার সাধ্যসিদ্ধি হইতে পারে না। কারণ, যে পদার্থ কোন দৃষ্টান্ত পদার্থে সাধ্যমর্শের ব্যান্ডিবিশিষ্ট বলিয়া নিদর্শিত না হয়, তাহা কথনও সাধক হইতে পারে না। স্মতরাং তাহা অনর্থক বলিয়া ঐরপ দৃষ্টান্তশৃত্য ব্যর্থ হেতুপ্রয়োগকারী পরেও নিগৃহীত হবৈন। তাহার পক্ষে পরেও নিগ্রহ্যান নিবৃত্ত হইবে না। ৬।

প্রতিজ্ঞা-হেত্বসূত্রাপ্রিত-নিগ্রহস্থান-পঞ্চক-বিশেষলক্ষণ-প্রকরণ দমাপ্ত ॥ ১॥

#### সূত্র। প্রকৃতাদর্থাদপ্রতিসম্বর্ধার্থমর্থান্তরং ॥৭॥৫১১॥

অনুবাদ। প্রকৃত অর্থকে অপেক্ষা করিয়া<sup>,</sup> অপ্রতিসন্থকার্থ অর্থাৎ প্রকৃত বিষয়ের সহিত সম্বন্ধশূল অর্থের বোধক বচন (৬) অর্থান্তর।

ভাষ্য। যথেক্তিলক্ষণে গক্পপ্রতিপক্ষ-পরিপ্রহে হেতুতঃ সাধ্যসিদ্ধৌ প্রকৃতারাং ক্রয়াৎ—নিত্যঃ শব্দোহস্পর্শবাদিতি হেতুঃ। হেতুর্নাম হিনোতে-স্তুনিপ্রত্যরে কুরুত্তং পরং। পদঞ্চ নামাখ্যাতোপসর্গনিপাতাঃ। (১) অভি-ধেরস্থ ক্রিয়ান্তরযোগাদ্বিশিষ্যমাণরূপঃ শব্দো নাম, ক্রিয়াকারক-সমুদারঃ কারকসংখ্যাবিশিক্টঃ। (২) ক্রিয়াকালযোগাভিধায্যাখ্যাতং ধাত্বর্থমাত্রঞ্চ কালাভিধানবিশিক্টং। (৩) প্রয়োগেষ্র্র্থাদভিদ্যমানরূপা নিপাতাঃ। (৪) উপস্থল্যমানাঃ ক্রিয়াবদ্যোতকা উপসর্গা ইত্যেব্যাদি। তদর্থান্তরং বেদিতব্যমিতি।

সমুবাদ। যথোক্ত লক্ষণাক্রান্ত পক্ষ-প্রতিপক্ষ-পরিগ্রহ স্থলে হেতুর দারা সাধ্যসিন্ধি প্রকৃত হইলে বাদী যদি বলেন, "নিত্যঃ শব্দঃ, অম্পর্শহাদিতি হেতুঃ", "হেতুঃ"
এই পদটি "হি" ধাতুর "তুন্" প্রত্যয়নিম্পন্ন কৃদন্ত পদ। পদ বলিতে নাম, আথ্যাত,
উপসর্গ ও নিপাত, অর্থাৎ পদ ঐ চারি প্রকার। অভিধেয়ের অর্থাৎ বাচ্য অর্থের
ক্রিয়াবিশেষের সহিত দম্বন্ধ প্রযুক্ত "বিশিষ্যমাণরূপ" অর্থাৎ বাহার রূপভেদ হয়, এমন
শব্দ (১) নাম। কারকের সংখ্যাবিশিষ্ট ক্রিয়াও কারকের সমুদায় (সমন্তি)। (অর্থাৎ
কর্ত্বকর্মাদি কারকের একস্বাদি সংখ্যা এবং জাত্যাদি ও কারক, "নাম" পদের অর্থ )।
ক্রিয়া অর্থাৎ ধার্ম্থ এবং কালের সম্বন্ধের বোধক পদ (২) আখ্যাত। কালাভিধানবিশিষ্ট অর্থাৎ যাহাতে কালবাচক প্রত্যয়ার্থের অবয়্যসম্বন্ধ আছে, এমন ধার্ম্থমাত্রও
("আখ্যাত" পদের অর্থ )। সমস্ত প্রয়োগেই অর্থবিশেষপ্রযুক্ত "অভিদ্যমানরূপ"
অর্থাৎ অর্থভেদ থাকিলেও যাহার কুত্রাদি রূপভেদ হয় না, এমন শব্দসমূহ
(৩) নিপাত। "উপস্ক্রমান" অর্থাৎ "আখ্যাত" পদের সমীপে পূর্ব্বে প্রযুক্ত্যমান
ক্রিয়াদ্যোতক শব্দমূহ (৪) উপসর্গ ইত্যাদি। তাহা অর্থাৎ পূর্ব্বাক্ত স্থলে বাদীর
শেষোক্ত এই সমস্ত বচন (৫) অর্থান্তর নানক নিগ্রহহান জানিবে।

<sup>&</sup>gt;। স্ব্রে-প্রকৃত্বর্থমণেকা ( প্রস্তু চমর্থ প্রকৃতা) এই অর্থে শাণ্লোপে প্রশা বিভালি বুকিতে হইবে। ব্রদ্ধান চর্ম করে ইহাই ব্লিয়াছেন।

টিপ্লনী। এই স্থত্ত দারা "অর্থন্তির" নামক ষষ্ঠ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ স্থানিত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ের দিতীয় আহ্নিকের প্রারন্তে বাদনক্ষণস্থতের ভাষে ভাষ্যকার যে পক্ষপ্রতিপক্ষ-পরিপ্রহের কৃষ্ণণ বলমাছেন, সেই লক্ষণাক্রান্ত পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রন্থ স্থান হৈতুর দ্বারা সাধ্যসিদ্ধিই প্র**কৃত** বা প্রস্তুত ৷ বাদী বা প্রতিবাদী যদি প্রকৃত বিষয়ের প্রস্তাব করিয়া অর্থাৎ নিঞ্চপক্ষ স্থাপনের আরম্ভ করিয়া, সেই বিষয়ের সহিত সম্বর্গান্ত অর্থের বোধক কোন বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে দেখানে "অর্থান্তর" নামক নিগ্রহন্তান হয়। অর্থাৎ বাদী বা প্রতিবাদীর যাহা নিজপক্ষ-সাধন বা পরপক্ষসাধনের অঙ্গ অর্থাৎ উপযোগী নহে, এমন বাক্টাই (৬) "অর্থাস্তর" নামক নিগ্রহত্বান। যেমন কোন নৈয়ায়িক "শব্দ অনিত্য" এই প্রতিজ্ঞাবাকা এবং হেতুবাক্য প্রয়োগ ক্রিয়া পরে বলিলেন,—"দেই শব্দ আকাশের গুণ"। এখানে তাঁহার শেষোক্ত বাক্যের সহিত তাঁহার প্রক্তত সাধাসিদ্ধির কোন সম্বন্ধ নাই, উহা তাঁহার নিজ্পক্ষ সাধনে অঙ্গ বা উপযোগীই নহে। অত এব ঐ বাক্য তাঁহার পক্ষে "অর্থান্তর" নামক নিগ্রহস্থান। উক্ত স্থবে বাদী নৈয়ায়িক তাঁহার নিজ মতারুদারেই 'শব্দ আকাশের গুণ' এই বাক্য বলায়, উহা উ হার পক্ষে "স্বমত" অর্থান্তর। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি ইহাকে স্থমত, পরমত, উভয়মত, অমুভয়মত-এই চতুর্বিধ বলিয়া ভাষাকারোক্ত উদাহরণকে বলিয়াছেন "মন্ত্রামত"। অর্থাৎ তাঁহাদিগের মতে ভাষাকারের ঐ সমস্ত বাক্য বাক্য মীমাংস্ক এবং প্রতিবাদী নৈয়ায়িক, এই উভয়েরই সম্মন্তনহে, উহা শাকিকদমত।

ভাষাকার ইহার উদাহরণ দারাই এই স্থত্তের ব্যাখ্যা করিতে উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, কোন মীমাংসক বাদী "নিতাঃ শব্দঃ" এই প্রতিজ্ঞাবাক্য প্রয়োগ করিয়া বনিলেন,—"অম্পর্শন্তাদিতি হেতুঃ"। পরে তিনি তাঁহার ক্ষিত "হেতুঃ" এই পদী "হি" ধাতুর উত্তর "তুন"প্রভায়নিষ্পন্ন ক্রদন্ত পদ, ইহা বনিয়া, ঐ পদ নাম, আখ্যাত, উপদর্গ ও নিপাত, এই চারি প্রকার, ইহা বলিলেন। পরে ঐ নাম, আখ্যাত, নিপাত ও উপদর্গের লক্ষণ বলিলেন। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থলে বাদী মীমাংসক শব্দের নিতাত্ত্ব সাধন করিতে স্পর্শশূক্তত্ত্ব হেতুর প্রায়াগ করিয়াই বুঝিলেন যে, স্থ্থ-হ:থাদি অনেক পদার্থও স্পর্শশূর, কিন্ত ভাষা নিত্য নহে। অত এব স্পর্শশূরুত্ব যে নিতাত্বের বাভিচারী, ইহা প্রতি-বাদী অবশুই বলিবেন। পূর্বোক্ত বাদী ইহা মনে করিয়াই পরে ঐ সমন্ত অসমদ্ধার্থ বা অনুপ্রোগী বাক্য বলিলেন। প্রতিবাদী উহা শ্রবণ করিয়া, ঐ সমন্ত বাক্যার্গেরই কোন দোষ বলিয়া, দেই বিষয়েই বিচারারম্ভ করিলে বাদীর পূর্ব্বোক্ত হেতুতে ব্যভিচার-দোষ প্রচ্ছাদিত হইয়া যাইবে, এবং তিনি চিম্তার সময় পাইয়া, চিম্তা করিয়া তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সাধ্যসিদ্ধির জন্ম কোন অব্যভিচারী হেতুরও প্রয়োগ করিতে পারিবেন, ইহাই উব্ধু স্থলে বাদীর গুড় উদ্দেশ্য। কিন্তু উব্ধু স্থলে বাদীর ঐ সমস্ত বাক্য তাঁহার সাধ্য সাধনের অঙ্গ না হওয়ায় উহা তাঁহার পক্ষে "অর্থাস্তর" নামক নিগ্রহ-স্থান হইবে। কারণ, উক্ত স্থলে বাণীর কথিত হেতু তাঁহার সাধ্য-সাধনে সমর্থ হইলে তিনি ৰুখনই পরে ঐ সমস্ত অনুপ্রোগী অভিব্রিক্ত বাক্য বলিতেন না। স্থুতরাং তাঁহার উক্ত হেতু ষে তাঁহার সাখ্যসাধক নহে, ইহা তাঁহায়ও স্বীকার্য্য। এইরূপ উক্ত স্থলে প্রতিবাদীও বাদীর কথিত ঐ সমস্ত বাক্যার্থের বিচার করিয়া, উহার খণ্ডন করিতে ণেলে তাঁহার পক্ষেও "অর্থান্তর" নামক নিগ্রহস্থান হইবে। অর্থাৎ উক্তরূপ স্থান বাদী ও প্রতিবাদী, উভয়েই নিগৃহীত হইবেন। বস্তুতঃ কোন বাদী যদি নির্দোষ হেতুর প্রায়োগ করিয়াও পরে যে কোন দোষের আশকা করিয়া, ঐরপ অনুপ্রোগী কোন বাক্য প্রায়োগ করেন, তাহা হইলে দেখানেও তাঁহার পক্ষেউহা "অর্থান্তর" নামক নিগ্রহশ্বান হইবে। কারণ, সেধানেও তিনি যাহা দোষ নহে, তাহা দোষ বিদ্যা বৃষিয়া, ঐরপ ব্যর্থ বাক্য প্রায়োগ করিয়াছেন। উহাও তাঁহার বিপ্রতিপ্তির অনুমাপক হওয়ায় নিগ্রহস্থান। স্কুতরাং হেত্রাভাদ হইতে পৃথক্ "অর্থান্তর" নামক নিগ্রহস্থান স্বীকৃত হইয়াছে। বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্ম্মকার্ত্তিও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। কারণ, যাহা সাধনের অঙ্গ নহে, তাহার বচনও তিনি নিগ্রহস্থান বিলয়াছেন। পুর্বের ইহা ব্লিয়াছি।

ভাষাকার এথানে বাদীর বক্তব্য "নাম" প্রভৃতি পদের লক্ষণ বলিতে যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ বুঝিতে হইলে অনেক বৈয়াকরণ দিন্ধান্ত বুঝা আবশুক। দে সমস্ত দিন্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করা এখানে সম্ভব নহে। বাচম্পতি নিশ্র প্রভৃতি এখানে যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। "বৈলাক লগদিদ্ধান্তমগুলা" প্র: ছ নাগেশ ভট বাচম্পতি মিশ্রের ষেরূপ দন্দর্ভ উদ্ধৃত করিরাছেন, তাহাও মুদ্রিত "তাৎপর্য্যটীকা" গ্রন্থে যথাযথ দেখিতে পাই না। অনেক সন্দর্ভ মুদ্রিত হয় নাই, ইহাই বুঝা যায়। বাচম্পতি মিশ্র এথানে ভাষাকারোক্ত "ক্রিয়া। কারকসমুনায়ঃ" এই বাক্যের দারা আখ্যাত পদের লক্ষণ কথিত হইগাছে, ইহা বলিয়া, পরে ঐ লক্ষণের দোষ প্রদর্শনপূর্বাক সেই দোষবশতঃই "কারকসংখ্যাবিশিষ্টক্রিয়াকাল্যোগাভিধা-যাাখাতেং" এই বাক্যের দারা আখ্যাত পদের অন্ত লক্ষণ কথিত হইমাছে, ইহা বলিমাছেন। পরে ঐ লক্ষণেরও দোষ প্রদর্শনপূর্ব্ব হ দেই দোষংশত:ই পরে "ধাত্বর্থমাত্রঞ্চ কালাভিধানবিশিষ্টং" এই বাক্যের দ্বারা "আখ্যাত" পদের নির্দ্ধেষ চরম লক্ষণ কথিত হইয়াছে, ইহা বলিয়াছেন। কিন্ত ভাষ্যকার এখানে বাদীর বক্তব্য বলিতে "আখাত" পদের জিলপ নক্ষ্ণত্রয় বলিবেন কেন ? এবং যে লক্ষণবন্ধ ছুষ্ট, বৈয়াকরণ মতেও যাহা লক্ষণই হয় না, তাহাই বা বাদী কেন বলিবেন? ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। পরস্ত দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে মহর্ষিয় "তে বিভক্তাতাঃ পদং" (৫৮শ) এই স্থাত্তের ব্যাখ্যায় বার্ত্তিককার উদ্দ্যেতকর ভাষ্যকারের ভাষ্য "নাম" পদের উক্ত লক্ষণ বলিষা "যথা ব্রাহ্মণ ইতি" এই বাক্যের দ্বারা উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া, পরে ঐ "নাম" পদের অর্থ প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন,—"ক্রিয়াকারকসমূদায়: কারকসংখ্যাবিশিষ্ট:"। বাচম্পতি মিশ্রও সেখানে "অস্তার্থমাহ" এই কথা বলিয়াই উদ্যোতকরের উক্ত বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। উদ্যোতকর দেখানে পরে "ক্রিয়াকাল্যোগাভিধায়ি ক্রিয়াপ্রধানমাথ্যতং পচতীতি যথা" এই ষাক্যের দ্বারা আথ্যাত পদের লক্ষণ ও উদাহরণ বলিয়াছেন। বাচম্পতি মিশ্রও দেখানে "আখ্যাতলক্ষণমাহ" এই কথা বলিয়া উদ্যোতকরের উক্ত বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। স্থতরাং উন্দ্যাতকরের পুর্ব্বোক্ত সন্দর্ভ এবং দেখানে বাচম্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যার দ্বারা এখানে ভাষ্যকারও যে, "ক্রিয়াকারকসমুদায়: কারকদংখ্যাবিশিষ্ট:" এইরূপ বিদর্গান্ত দল্বভই বলিয়া ভদ্মারা তাঁহার পুর্ব্বোক্ত "নাম" পদের অর্ধ প্রকাশ করিয়াছেন এবং পরে "ক্রিয়াকাল" ইচাানি সন্দর্ভের ছারাই "আধ্যাত" পানের লক্ষণ বনিয়া "ধার্ডামাত্রক্ষ" ইচাানি সন্দর্ভের ছারা উহারও অর্গ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই আমরা ব্বিতে পারি। নাগেশ ভট্টের উক্ত সন্দর্ভের ছারাও ইহাই স্পষ্ট ব্রা যায়'। "কলা টীকা"কার বৈদ্যানাথ ভট্টও দেখানে ভাষ্যকারের উক্ত সন্দর্ভপ্রকাশ করিতে "অভিধেরত্ত" ইত্যানি "বিশিষ্ট ইত্যন্তমুক্র" এইরূপ নিবিয়াছেন। মুন্তিত পুস্তকে "বিশিষ্টেভান্তং" এই পাঠ প্রকৃত নহে। ফলকথা, ব'চম্পতি মিশ্র এখানে ভাষ্যকারের মেরূপ সন্দর্ভ প্রহণ করিয়া, যেরূপে উহার আব্যা করিয়াছেন, তাহা আময়া ব্রিতেত পারি না। স্থাবাণ দ্বিত্তীয় অব্যায়ে (২০১৮ মৃত্রে) উদ্যোভকরের সন্দর্ভ এবং দেখানে বাচম্পতি মিশ্রের আব্যা এবং এখানে তাঁহার ভাষ্যব্যাখ্যা দেখিয়া, তিনি এখানে তাঁহার পুর্ব্বোক্তরূপ ব্যাখ্যা কেন করেন নাই, তাহা চিন্তা করিবেন।

ভাষাকার এথানে বাদীর বক্তবা নামপদের লক্ষণ বলিগাছেন যে, যে শঙ্কের অভিধেষ অর্থাৎ বাচ্য অর্থের ক্রিয়াবিশেষের দহিত সমন্ধ্রপ্রকু নানা বিভক্তি-প্রয়োগে রূপভেদ হয়, দেই শব্দক "নাম" বলে। ভাষো "ক্রিয়ান্তর" শব্দের মর্থ ক্রিয়াবিশেষ। বাচম্পতি মিশ্রও "অবস্তর" শব্দের বিশেষ মর্থ, ইহা বলিয়াছেন। "বুক্ষস্তিষ্ঠতি" "বুক্ষৌ তিষ্ঠতঃ" "বুক্ষং পশুতি" ইত্যাদি বাক্যে ক্রিয়াবিশেষের সম্বন্ধ প্রযুক্ত "বৃক্ষ" প্রভৃতি শক্ষের নানা বিভক্তি-প্রয়োগে রূপভেদ হওয়ার বিভক্তান্ত "বৃক্ষ" প্রভৃতি শব্দ নামপদ। মহর্ষি গৌতমের স্থারাত্মারে ভাষাকার এবং বার্তিক-কারও বিভক্তান্ত শক্ষেক্ট পদ বনিয়াছেন এবং উপদুর্গ ও নিপাতের পদসংজ্ঞার জন্ম ব্যাকরণশার্ত্তে ঐ সমস্ত অব্যয় শব্দের উত্তরও "স্থ" "ঔ" "জ্ম" প্রভৃতি বিভক্তির উৎপত্তি এবং তাহার লোপ অমুশিষ্ট হইয়াছে, এই কথা বলিয়া উপদৰ্গ এবং নিপাতেরও পদত্ব সমর্থন করিয়াছেন। এ বিষয়ে নবানৈয়ায়িকগণের মত পুর্বেব বলিয়াছি (ছিতীয় খণ্ড, ৪৯৭ পূষ্ঠা দ্রষ্টবা)। উপদর্গ এবং নিপাত পদ হইলেও কুত্রাপি কোন বিভক্তির প্রয়োগেই উহার রূপভেদ হয় না, এ জন্ম শাব্দিকগণ উহাকে নামপদ বলেন নাই। তাঁহাদিগের মতে পদ চতুর্ব্বিধ—নাম, আখ্যাত, উপদর্গ ও নিপাত। "কাত্যায়নপ্রাতিশাথ্যে" উক্ত শাব্দিক মতের উল্লেখ এবং উক্ত চতুবিবধ পদের পরিচয় কথিত হইয়াছে'। ভাষ্যকার উক্ত মতান্মনারেই বানীর শেষোক্ত ঐ সমস্ত বাক্যের উল্লেখ ক্রিয়াছেন। কিন্তু দ্বিতীয় মধ্যায়ে পূর্বে।ক্ত হুত্রের বার্ত্তিকে উদ্দ্যোতকরও ঐরূপ দন্দর্ভ বলায় নামপদ ও আখ্যাত পদের উক্তর্রা লক্ষণাদি তাঁহারও সম্মত বুঝা যায়, তাই নাগেশ ভট্ট উদ্দ্যোত-করের উক্ত দন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়া নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন। নাগেশ ভটের "দিদ্ধান্তমঞ্ছা"র

<sup>&</sup>gt;। পঞ্চমে ভারভাষেত্রি ক্রিয়াকালযোগাভিধাযাগোজং, ধ্রথমিত্রঞ্চ কালাভিধানবিশিইমিতি। কালেনা-ভিধানেন কারকেশ বিশিষ্টং ধার্থসাত্রমাথাতার্থ ই.তি তদর্থঃ। তাজ্ঞর ব্যাখ্যানং "ক্রিয়াপ্রধান"মিতি বার্ত্তিককুতাত্র কৃতং । বৈয়াকরণিসিদ্ধান্তমঞ্জান্য, তিঙ্গনিক্রণন্, ৮০৪ পৃষ্ঠা।

২। নামাধাণ্ডমুপ্সর্গো নিপাতশ্চহার্যাভ্য প্রজাতানি শাকাঃ—ইতাারি কাতার্মপ্রাতিশাব্য।

শুক্ষিক।" টীকায় ছর্বলাচার্য্য উদ্যোতকরের "ক্রিয়াকারকসমুনায়ঃ" ইত্যানি সন্দর্ভের ব্যাখ্যায় জাতি প্রভৃতিকেই ক্রিয়া শব্দের অর্থ বলিয়াহেন ওবং নাগেশ ভটের উদ্ধৃত বাচম্পতি মিশ্রের সন্দর্ভেও প্রস্তাপ ব্যাখ্যাই দেখা যায়। স্কৃতবাং তদক্ষারে এখানে ভাষ্যকারেরও তাৎপর্য্য ব্যা যায় যে, নামশদের দ্বারা জাতি, গুণ, ক্রিয়া এবং দ্রব্য, ইহার অন্তত্ম এবং তাহার মাশ্রের কর্তৃকর্মানি যে কোন করেক এবং তদ্গত কোন সংখ্যার বোধ হওয়ায় ঐ সমষ্টিই নাম পদের অর্থ। ভাষ্যকার "ক্রিয়াকারকসমুনায়ঃ" ইত্যানি সন্দর্ভেব দ্বারা উহাই প্রকাশ করিয়াহেন।

ভাষাকার পরে উক্ত স্থলে বাদীর বক্তব্য "অংখ্যাত" পদের লক্ষণ বলিয়াছেন যে, ক্রিয়া ও কালের সম্বন্ধবোৰক পদ আখ্যাত। আখ্যাত বি চক্তিকেও আখ্যাত বা আখ্যাত প্ৰত্যয় বলা হইয়াছে। কিন্তু সেই সমস্ত বিভক্তান্ত পদকেই বলা হইয়াছে "আখ্যাত" নামক পদ। দেই সমস্ত বিভক্তির দারা বর্ত্তমানাদি কোন কালের এবং ধাতুর দারা ধাত্বরিপ ক্রিয়ার বোধ হওয়ায় আখ্যাত পদ ক্রিয়া ও কালের সম্বন্ধের বোধক হয়। "ভুক্ত্ব।" ইত্যানি ক্লন্ত পদের দ্বারা ক্রিয়ার সহিত কালের সম্বন্ধ বোধ না হওয়ায় উহা উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হয় না। ভাষ্যকার পরে আথ্যাত পদের অর্থ প্রকাশ করিতে বলিগাছেন যে, কাগাভিধানবিশিষ্ট ধাত্বর্থনাত্রও উহার অর্থ। ন'গেশ ভট্ট ভাষাকারোক্ত ঐ "অভিধান" শক্তের অর্থ বলিয়াছেন—কারক। উংহার মতে কর্তৃকর্মাদি কারকও প্রভায়ার্থ। কিন্ত "অভিধান" শব্দের কারক অর্থে প্রারোগ দেখা যায় না। যদ্বাবা কোন অর্থ অভিহিত হয়, এই মর্থে "অভিধান" শক্ষের দ্বারা বুঝা বায় বাচক শব্দ। পরস্ত কারক বলিতে ভাষ্যকার এখানে পূর্বের "কারক" শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। নাগেশ ভাট্টর মত সমর্থন করিতে "কল।" টীকাকার বৈদানাথ ভট্ট বাৎস্থায়ন ও উদ্যোতকরের "ধ'ত্বর্থমাত্রঞ্য" এই বাক্যে "মাত্র" শব্দের অর্থ ৰলিয়াছেন সংখ্যা এবং "ধাত্বৰ্থনাত্ৰং" এই প্ৰয়োগে সমাহার দুন্দ্বন্যান বলিয়া, উহার দ্বারা ধাত্বৰ্ণ এবং সংখ্যা গ্রহণ করিরাছেন। কিন্ত এইরূপ ব্যাখ্যা আমরা একেবারেই বুঝিতে পারি না। আমাদিদের মনে হয় যে, ভাষ্যে কালগাচক আখাতি প্রশুয়ই "কালাভিখন" শব্দের দ্বারা বিব্যক্ষিত। এবং ষে মতে "স্থায়তে," এবং "মুপাতে" ইত্যাদি ভাবনাচ্য আখ্যাত প্রতায়ান্ত আখ্যাত পদের দারা বর্ত্তমান কাল্ডিশিষ্ট ধাত্ম্যমাত্রেরই বোধ হয়, সেই মতাত্ম্মারেই ভাষাকার এখানে বলিয়াছেন যে, কালবাকক প্রত্যন্ত্রিশিষ্ট অর্থাৎ দেই প্রত্যন্ত্রার্থ কালের দহিত অন্তর-দম্মনুক্ত ধাত্র্যমাত্রও আখাত পদের অর্থ। তাংপর্য্য এই বে, আখাত পদের দারা অনেক স্থান কারক ও তদ্গত সংখ্যা প্রভৃতির বোধ হইলেও কোন মতে কোন কোন আখ্যাতে প.দর দারা যথন কেবল কাল-বিশিষ্ট ধাত্বর্থ মাত্রও বুঝা যায়, তথন তাহারও সংগ্রহের জন্মই আখ্যাত পদের পুর্ব্বোক্তরূপ সামান্ত

<sup>&</sup>gt;। ক্রিছেভি,—ক্রিছানাম জাতাাদিঃ, কারকং, কারকগতা সংখ্য চ তরিশিষ্টো নামার্থ ইত্যর্থঃ।—"কুঞ্চিক।" টীকা।

২। অথ নামার্থমাহ "ক্রিয়েন্ডাদি। ক্রিয়া জাত্যাদি। কারকং তদাশ্রয়ঃ। সচ ব্যক্তিগতসংখ্যায়ুতো নামার্থঃ। —সিদ্ধান্তমঞ্জা্বা: ৮০৩ পৃষ্ঠা জন্ত্রনা।

y

লক্ষণই কথিত হইরাছে। "ধাত্র্যাত্রক্ষ" এই বাংক্য "6" শংকর প্রারোগ করিরা ভাব্যকার অন্তর্ত্ত অর্থেরও প্রকাশ করিরাছেন। কালবাচক প্রত্যায়র অর্থ কালের সহিত্ত ধাত্বর্থের অব্যৱ-সম্বন্ধ হওরার ঐরল পরস্পরা সম্বান্ধ ধাত্র্যকে কালবাচক প্রত্যাত্ত ধাত্রই আধ্যাত্রপর করিবন।

ভাষ্যকার পরে বাদীর বক্তবা বনিতে অর্থ:ভন ইইলেও যে সমস্ত শব্দের কুরাপি কোন প্রারোগে রূপজেদ হয় না, দেই সমস্ত শব্দ নিপাক, এবং যে সমস্ত শব্দ ক্রিয়াবিশেরের দ্যোতক এবং আধ্যাত পদের সমাপে, পূর্বে অগ্রহিত পূর্বে প্রগ্ন্থামান হয়, তাহা উপসর্গ, ইয়া বিলয়াছেন। ভাষ্যকারেল নিপাত লক্ষণের তাৎপর্য্য ব্যাধ্যা করিতেও বাচম্পতি মিশ্র সরল অর্থ ত্যাগ করিয়া অন্তর্ম অর্থর ব্যাধ্যা করিয়াছেন কেন ? তাহাও স্থমীগণ দেখিয়া বিচার ফরিবেন। "চ" "তু" প্রভৃতি নিপাত শব্দেরও অর্থ আছে। কিন্তু অব্যয় শব্দ বলিয়া উহার উত্তর সর্ব্যত্ম সমস্ত বিভল্লির লোপ হওয়ায় উহার রূপভেন হয় না। উপদর্গগুলিরও উক্ত কারণে কুরোপি রূপভেন হয় না। কিন্তু উপদর্গগুলি ক্রিয়াবিশেষের দ্যোতক মাত্র, উহার অর্থ নাই, এই মতান্থ্যারেই নিপাত হইতে উপদর্গের পৃথক নির্দেশ হইয়াছে বুঝা ধায়। কিন্তু বাচম্পতি মিশ্র এধানে উপদর্গেরও কোন স্থলে অধিক অর্থ এবং কোন স্থলে বিপরীত অর্থ বিলয়াছেন। উহাও মত আছে। বাছলাভয়ে এখানে পূর্বোক্ত সমস্ত বিষয়েই সম্পূর্ণ আলোচনা করিতে পারিলাম না। বিশেষ ক্রিজ্ঞান্ত্র নাগেশ ভট্টের "মঞ্জ্ব।" প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলে সমস্ত কথা জানিতে পারিলাম না।

## चृ । वर्गक्रमनिर्फ्यविज्ञवर्षकः ॥৮॥৫১२॥

অনুবাদ। বর্ণসমূহের ক্রমিক নির্দেশের তুল্য বচন নির্প্কি, অর্থাৎ বাদী অথবা প্রতিবাদীর অর্থশূতা বচন (৭) "নির্থিক" নামক নিগ্র হস্তান।

ভাষ্য। যথা২নিত্যঃ শব্দঃ ক চ ত পা নাং, জ ব গ ড দ শ ত্বাৎ, ঝ ভ ঞ ঘ ঢ ধ ষ বদিতি, এবম্প্রাকারং নির্থিকং। অভিধানাভিধেয়ভাবানুপ-পত্তাবর্থগতেরভাবাদ্বর্ণা এব ক্রমেণ নির্দ্ধিশ্যন্ত ইতি।

অনুবাদ। যেমন "অনিত্যঃ শব্দঃ ক চ ত পা নাং, জ ব গ ড দ শ ত্বাৎ, ঝ ভ ঞ ঘ ঢ ধ ষ বৎ", এবন্প্ৰকার বচন নির্থকি নামক নিগ্রহস্থান। বাচ্যবাচক ভাবের

<sup>&</sup>gt;। "কচটতপাঃ" এইরাব পাঠ অনেক পুস্তকে থাকিলেও "কচটতবানাং" এইরাব পাঠে উক্ত স্থলে ঐ সমস্ত বর্ণের অর্থশূত্যতা ব্যক্ত হয়। 'ভায়েমঞ্জরী", "ভায়েমার" এবং "বড়দর্শনদমূচেয়ে"র লঘুই তি প্রভৃতি প্রস্তেও এরাপ পাঠিই আছে। ভায়ামারের চীকাকার গয়নিংহ স্বি লিথিয়াছেন,—"অত্ত কচটতপানাং শালোহ নিতা এতাবান্ প্রদঃ।"

অনুপপত্তি প্রযুক্ত অর্থবোধ না হওয়ায় (উক্ত স্থলে) বর্ণসমূহই ক্রমশঃ নির্দিষ্ট (উচ্চরিত) হয়।

টিপ্লনী। অর্থান্তরের পরে এই স্থা ছারা "নির্থাক" নামক সপ্তম নিগ্রহস্থানের লক্ষণ স্থাতিত ভইয়াছে। যে শক্তের কোন অর্থ নাই অর্থাৎ শক্তি, লক্ষণা অথবা কোন পরিভাষার দ্বারা যে শব্দের কোন অর্থ বুঝা যায় না, তাহাকে অর্থশৃত্ত শব্দ বলে। বাদী বা প্রতিবাদী এর প অর্থশৃত্ত শব্দের প্রয়োগ করিলে তদহারা কোন অর্থবোধ না হওয়ার উহা দেখানে "নিরর্থক" নামক নিগ্রহ-चान। त्न कित्त भ भक्त भाषा १ छाटे महर्वि दिन बाएछन, — "वर्ष क्रमनिट किन वर"। व्यर्थीर समन ক্রমণঃ উচ্চব্রিত বর্ণ মাত্র। ভাষাকার ইহার উদারণ প্রবর্শন করিয়া বলিয়াছেন যে, এই প্রকার বচন নির্থক। পরে উহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে ঐ সমস্ত বর্ণ কোন অর্থের বাচক নতে। স্কুতরাং ঐ সমস্ত বর্ণ এবং কোন অর্থের অভিধানাভিধের ভাব অর্থাৎ বাচকবাচাভাব না পাকায় উহার দারা "অর্থাও" অর্থাও কোন অর্থ বোধ হয় না। স্কুতরাং উক্ত স্থাল কতকগুলি বর্ণমাত্রই ক্রমশঃ উচ্চরিত হয়। ঐরূপ নির্থক শব্দ প্রয়োগই "নির্থক" নামক নিগ্রহস্থান। পূর্ব-মুত্রোক্ত "অর্থান্তর" স্থলে বাদী বা প্রতিবাদীর অনম্বন্ধার্থ বচনগুলি প্রকৃত বিষয়ের অনুস্যোগী হুইলেও উহার অন্তর্গত কোন শব্দই অর্থশৃত্য নহে। কিন্ত এথানে ভাষ্যকারোক্ত উদাহরণে ক্রমশঃ উচ্চব্লিত কচটত প প্রভৃতি বর্ণের কোন অর্থনাই। যে স্থলে বানী বা প্রতিবাদীর ক্রমশঃ উচ্চরিত বর্ণসমূহেরও কোন অর্থ আছে এবং প্রাকরণজ্ঞানাদিবশতঃ সেই অর্থের বোধ হয়, দেখানে দেই সমস্ত বর্ণের প্রয়োগ "নিরর্থক" নামক নিগ্রহস্থান হইবে না। কিন্ত অর্থশৃত্ত এরূপ শব্দের প্রায়োগ স্থলেই উক্ত নিগ্রহস্থান হইবে, ইহাই মহর্ষির তাৎপর্য্য।

বেলিয় নৈয়য়িকগণ নিয়র্থক শব্দ প্রয়োগকে নিয়হয়ানেয় মধ্যে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা বিলিয়াছেন যে, অর্থণ্ড শব্দ প্রয়োগ উন্নতপ্রলাণ। স্বতরাং শান্তে উহার উল্লেখ করা বা উহাকে নিগ্রহয়ান বলিয়া গ্রহণ করা অযুক্ত। পরস্ত তাহা হইলে বাদী বা প্রতিবাদীর নিয়র্থক কপোলবাদন, গণ্ডবাদন, কক্ষতাড়ন প্রভৃতিও নিগ্রহয়ান বলিয়া কেন কথিত হয় নাই ? "ভায়মঞ্জয়ী"কার জয়স্ত ভট্ট এই সমস্ত কথার উত্তর দিতে বৌদ্ধ সম্প্রনাহকে অনেক উপহাসও করিয়াছেন। তাঁহার কথা প্রের্ব বলিয়াছি। কিন্তু "তাৎপর্যাসীকা"কার বাচম্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, এই স্বত্রে "বর্ণক্রমন্দিশবৎ" এই বাক্যে সান্ত্রার্থক 'বতি' প্রভায়ের ছারা ক্রমশঃ উচ্চরিত নিয়র্থক বর্ণসমৃহ দৃষ্টাস্তন্তর প্রদর্শিত হইয়াছে। তাৎপর্যা এই যে, বৌদ্ধসম্প্রনায় যে নিয়র্থক বর্ণোচ্চারণকে উন্মন্তপ্রলাপ বলিয়াছেন, মহর্ষি তাহাকে নিগ্রহয়ান বলেন নাই। কিন্ত তজুল্য অবাচক শব্দপ্রমাগই "নিয়র্থক" নামক নিগ্রহয়ান, ইহাই মহর্ষির স্বতার্থ। বাচম্পতি মিশ্র ইহার উদাহরণ বলিয়াছেন যে, যেমনকোন জাবিড় বাদী আর্যাভাষা জানিয়াও অথবা তাহাতে অনভিজ্ঞতাবশতঃ তাঁহার নিজ ভাষার ছারা দেই ভাষায় অনভিজ্ঞ আর্যায়ের নিকটে শব্দের অনিতাজ পক্ষের সংস্থাপন করিলে, সেধানে তাঁহার "নির্থক" নামক নিগ্রহয়ান হইবে। কারণ, ঐ জাবিড় ভাষা বা সেই সমস্ত শব্দ পরে মমুষ্য-

কল্লিড, উহা প্রথমে কোন অর্থবিশেষ ঈথৰ কর্ত্ত সংক্তিত নহে। স্কুত্রাং উহা কোন অর্থের বাচক নহে। "দাধুভিভ:বিচবাং নাপভ্রংশি চগৈ ন মেচ্ছি চগৈ" এই শ্রুতি অকুদারে সাধু শব্দরণ সংস্কৃত শব্দুই অর্থাভাষা, উহাই প্রাথমে অর্থবিশেষ-রোধের জন্ত ঈধর কর্তৃ হ সংকেতিত, অপলুংশাদি শব্দ সাধু শব্দ নতে, ইহাই দিল্ধ'ন্ত। বাচপতি মিশ্ৰ পরে বিচারপুর্বক এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। এই মতে অপলংশাদি শদ উচ্চরিত হইবে তদ্ৰারা দেই সাধু শক্ষের অত্যান হয়। পরে দেই অত্যিত সাধু শক্ষে দার<sup>1</sup>ই তাহার অর্থবোধ হইরা থাকে এবং যাহাদিগের দেই দাধু শব্দের জ্ঞান হর না, তাহারা সেই অপত্রংশাদি শব্দকে অর্থবিশেষের বাচক বলিয়া ভ্রমবশত:ই তদ্বারা দেই অর্থবিশেষ বুঝিয়া থাকে এবং দেই অর্থবিশেষ বুঝাইবার উদ্দেশ্রেই দেই সমস্ত শব্দের প্রয়োগ হইরা থাকে। স্পত্রাং উহা উন্মত্তপ্রলাপ বলা যায় না। কিন্তু কচট তপ, ইত্যাদি নির্থক বর্ণসমূহের উচ্চারণ এবং কপোলবাদন প্রভৃতির দ্বারা কাহারই কোন মর্থের বোধ না হওয়ায় তাহা ঐরূপ নহে। স্থুতরাং উহা "নিরর্থক" নামক নিগ্রহস্থান হইতে পারে না। কারণ, যে সমস্ত শব্দ অর্থশন্ত বা অবাচক, কিন্তু তদবারাও কাহারও কোন অর্ধ বোধ হয় এবং দেই উদ্দেশ্রেই তাহার প্রয়োগ হয়, এমন শব্দের প্রয়োগই "নির্থক" নামক নিগ্রহস্থান। অবশ্য বৈয়াকরণ সম্প্রদায় উক্ত মত স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে অপত্রংশাদি শব্দেরও বাচ্য অর্থ আছে। কিন্তু উক্ত মতেও পুর্ব্বোক্ত স্থলে "নির্থক" নামক নিগ্রহস্থান হইবে। কারণ, উক্তরূপ স্থলে বাদী বা প্রতিবাদী নিজ পক্ষ-সমর্থনে তাঁহার অসামর্থ্য ব্রিয়াই, তথন সেই অসামর্থ্য প্রচ্ছাদনের জন্মই অপরের অজ্ঞাত ভাষার দ্বারা নিঙ্গ বক্তব্য বলেন, অথবা তিনি সংস্কৃত ভাষাই জানেন না। স্বভরাং উক্তক্ষপ ন্তলেও তাঁহার সেই ভাষা-প্রয়োগের দারাই তাঁহার বিপ্রতিপত্তি বা অপ্রতিপত্তির অনুমান হওয়ায় উহা উাহার পক্ষে নিগ্রহন্থান হয়। কিন্তু যে স্থলে প্রাথমে যে কোন ভাষার দ্বারা বিচার হইতে পারে অথবা অপভ্রংশ ভাষ্যর দ্বারাই বিচার কর্ত্তব্য, এইরূপ "সময়বন্ধ" বা প্রতিজ্ঞাবন্ধ হয়, সেধানে वानी वा व्यक्तिवानी कांशबर श्रास्त्रां कि निश्व हत्यांन रहेटव ना। कांबन, डिल्डबर खटन वानी अ প্রতিবাদী উভরেই প্রথমে একাশ ভাষাপ্রয়োগ স্বীকার করার কেহই কাহারও অবাচক শব প্রয়োগজন্ম বিপ্রতিপত্তি বা অপ্রতিপত্তির অমুমান করিতে পারেন না। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও পরে এই কথা বলিয়াছেন। বাচম্পতি মিশ্র এখানে পরে ভাষাকারেরও উক্তরূপ তাৎপর্য্য সমর্থন ক্রিতে বলিয়াছেন যে, এই জন্মই ভাষ্যকারও বলিয়াছেন,—"এবম্প্রকারং নিরর্থকং"। অর্থাৎ ভিনি "ইদমেব নির্থাকং" এই কথা না বলিয়া "এবম্প্রকারং নির্থাকং" এই কথা বলায় তাঁহার মতেও তাঁহার প্রদর্শিত নির্থক বর্ণমাত্রের উচ্চারণই "নির্থক" নামক নিগ্রহস্থান নহে। কিন্ত তন্ত্ৰ, অবাচক শব্দ প্ৰয়োগই "নির্থক" নামক নিগ্রহস্থান, ইহাই তাঁহারও তাৎপর্য্য বুঝা যায়।

কিন্তু উদ্যোতকর ও জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি পুর্বেলা ক্রভাবে এই স্থান্তর তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন নাই। ভাঁহাদিগের ব্যাখ্যার দ্বারা অর্থশৃত্য ক চ ট ত প প্রভৃতি বর্ণমাত্রের উচ্চারণ যে "নির্থক" নাম ক নিগ্রহন্থান, ইহা প্পষ্টই ব্ঝা যায়। উদ্যোতকর পরে "অপার্থক" হইতে ইহার ভেদ সমর্থন করিতে এই "নির্থক" স্থলে যে বর্ণনাত্রের উচ্চারণ হয়, ইহা স্পষ্ট বলিগছেন এবং এখানে ইহার নিগ্রহ্খানত্ব সমর্থন করিতে বলিগছেন যে, উক্ত স্থলে বাদী প্রশ্বত পঞ্চাবয়র বাক্যরূপ সাধনের গ্রহণ না করিয়া, কেবল নির্থক বর্ণমাত্রের উচ্চারণ করায় তিনি সাধ্য ও সাধন জানেন না, ইহা প্রতিপন্ন হওয়ায় নিগৃহীত হইবেন। উদয়নাচার্য্যের মতান্থসারে "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজও এখানে অনেক প্রকারে অবাচক শব্দের উদাহরণ প্রকাশ করিতে প্রথমে অর্থপূত্য বর্ণমাত্রেরও উল্লেখ করিয়াছেন এবং পরে তিনি মেচ্ছভাষা প্রভৃতিরও উল্লেখ করিয়াছেন এবং কোন দাক্ষিণাত্য তাঁহার নিজ ভাষায় অনভিক্ত আর্য্যের নিকটে নিজ ভাষার দ্বারা বক্তব্য বলিলে যে, তাঁহারও "নির্থক" নামক নিগ্রহন্থান হইবে, ইহাও শেষে বলিয়াছেন। বাচম্পতি নিশ্র প্রভৃতি এখানে ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে দাক্ষিণাত্য পণ্ডিতনিগকেই কেন ঐ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন' এবং পক্ষাস্তরে আর্য্যভাষায় অনভিক্ততাবশতঃ ও আর্য্যের নিকটে কিরূপ দ্বাবিড়ের নিজ ভাষায় নিজ পক্ষ স্থাপন বলিয়াছেন, ইহা চিন্তনীয় ॥।।

## সূত্র। পরিষৎ-প্রতিবাদিভ্যাৎ ত্রিরভিহিতমপ্যবি-জ্ঞাতমবিজ্ঞাতার্থৎ ॥৯॥৫১৩॥

অনুবাদ। (বাদী কর্ত্বক) তিনবার কথিত হইলেও পরিষৎ অর্থাৎ মধ্যস্থ সভ্যগণ ও প্রতিবাদী কর্ত্বক যে বাক্য অবুদ্ধ হয়, তাহা (৮) "অবিজ্ঞাতার্থ" অর্থাৎ "অবিজ্ঞাতার্থ" নামক নিগ্রহস্থান।

ভাষ্য। যদ্বাক্যং পরিষদা প্রতিবাদিনা চ ত্রিরভিহিতমপি ন বিজ্ঞায়তে— শ্লিফশব্দমপ্রতীতপ্রয়োগমতিক্রতোচ্চরিতমিত্যেবমাদিনা কারণেন, তদবি-জ্ঞাতার্থমসামর্থ্যসংবরণায় প্রযুক্তমিতি নিগ্রহস্থানমিতি।

অমুবাদ। যে বাক্য (বাদিকর্ত্বক) তিনবার কথিত হইলেও শ্লিফট শব্দযুক্ত, অপ্রসিদ্ধ-প্রয়োগ, অতি দ্রুত উচ্চরিত, ইত্যাদি কারণবশতঃ পরিষৎ ও প্রতিবাদী কর্ত্বক বিজ্ঞাত হয় না অর্থাৎ প্রতিবাদী ও সভ্যগণ কেহই উহার অর্থ বুরেন না, সেই বাক্য (৮) "অবিজ্ঞাতার্থ," অসামর্থ্য প্রচ্ছাদনের নিমিত্ত প্রযুক্ত হয়, এ জন্ম নিগ্রহন্থান।

১। যলা আবিড়ঃ অভাগরা তন্ভাষানভিজ্ঞনার্থং প্রতি শক্ষানিতারং প্রতিপাদরতি, তদা নির্থকং নিগ্রহয়্বানং, সংখ্রায়্ডায়াং জানয়সামর্থাপ্রচায়ার তদ্ভাষানভিজ্ঞতয়া বা অভাগরা সাধনং প্রযুক্তবান্ ইত্যালি—ভাংপর্যায়ায় হ
য়ভায়য়া প্রভাবতিয়্ঠমানে দালিগাতো তৃ্ফায়ার এব শর্গমার্থাস্তেভাজ্ঞানমেবাবশিয়ত ইতি য়তং কথায়সনেদ।
—ভাকিকয়য়া।

টিপ্লনা। এই স্তভারা "অবিজ্ঞাতার্থ" নামক জন্তম নিগ্রহস্থানের কক্ষণ স্থাচিত হইয়াছে। স্থাত্ত "ত্তিবভিত্তিতং" এই বাক্যের পূর্বের "বাদিন।" এই পদের অধ্যাহার মহর্ষির অভিমত। তাহা হুইলে সূত্রার্থ বঝা যায় যে, বাদী তাঁহার যে বাক্য তিনবার বলিলেও পরিষৎ অর্থাৎ দেই সভাস্থানে উপস্থিত সভাগণ ও প্রতিবাদী, কেহই তাহার অর্থ বুঝেন না, বাদীর সেই বাক্য তাঁহার পক্ষে "অবিজ্ঞাতার্থ" নামক নিগ্রহস্থান। এইরূপ প্রতিবাদীর এরূপ বাকাও তুলা যুক্তিতে ঐ নিগ্রহ-স্থান হইবে। বাদী তিনবার বলিলেও অন্ত সকলে কেন ভাহার অর্থ বুঝিবেন না ? এবং না বুঝিলে তাহাতে বাদীর অপরাধ কি ? উক্ত স্থলে তিনিই কেন নিগৃহীত হইবেন ? ইহা বুঝাইতে ভাষা-কার বলিয়াছেন যে, বাণীর দেই বাব্য শ্লিষ্ট শব্দযুক্ত হইলে এবং তাহার প্রয়োগ অপ্রতীত অর্থাৎ অপ্রদিদ্ধ হইলে এবং অতি ক্রত উচ্চব্রিত হইলে, ইত্যাদি কারণবশতঃ বাদীর ঐ বাক্যার্থ প্রক্ত কেহ বুঝিতে পারেন না। এবং বাদী তাঁহার স্থাক্ষ সমর্থনে নিজের অসামর্থ্য বুঝিগ্লাই সেই অসমর্থ্য প্রচ্জাদনের জন্ম অন্মের অব্যোধ্য ঐক্রণ শব্দ প্রয়োগ করেন। প্রতিবাদী ও মধ্যস্থপ তাঁহার দেই বাক্যার্থ বুঝিতে না পারিয়া নিরস্ত হইবেন, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য থাকে। স্বতরাং উক্তরূপ হলে বানীর হরভিসন্ধিমূলক ঐরপ প্রয়োগ দ্বারা তাঁহার বিপ্রতিপত্তি অথবা অক্ততার অনুমান হওয়ায় উহা তাঁহার পকেই নিগ্রহস্থান হইবে। স্নতরাং তিনিই নিগৃহীত হইবেন। ষে কোনরূপে প্রতিবাদীকে নিরস্ত করিবার জন্ম বাদী এরূপ প্রয়োগ অবশুই করিতে পারেন, ভাহাতে তাঁহার কোন দোষ হইতে পারে না, ইহা বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে পরাজয় সম্ভাবনা স্থলে শেষে বাদী বা প্রতিবাদী অতি ফর্কোধার্থ কোন একটি বাক্যের উচ্চারণ করিয়াই সর্ববি জয়লাভ করিতে পারেন। স্থতরাং বাদী ছুরভিদন্ধিবশতঃ ঐরপ বাক্য প্রয়োগ করিতে পারেন না। তাহা করিলে দেখানে তিনিই নিগৃহীত হইবেন। তাৎপর্যাটীকাকার ভাষাকারোক শ্লিষ্ট শব্দযুক্ত বাক্যের উদাহরণ বলিগাছেন,—"ম্বেতা ধাবতি"। "খেত" শব্দের দ্বারা খেত রূপ-বিশিষ্ট এই অর্থ বুঝা যায় এবং "খা × ইতঃ" এইরূপ সন্ধি বিচ্ছের করিয়া বুঝিলে উক্ত বাক্যের দারা, এই স্থান দিয়া কুরুর ধাবন করিতেছে, ইহাও বুঝা যায়। কিন্ত উক্ত স্থলে প্রকরণাদি নিয়ামক না থাকিলে বাদীর বিবক্ষিত অর্থ কি ? তাহা নিশ্চয় করা যায় না। এইরূপ বেদে যে "জফ রী" ও "তুর্ফরী" প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহা অপ্রতীত অর্থাৎ অপ্রসিদ্ধ ব্লিয়া সকলে উহা বুঝিতে পারে না। বাচম্পতি মিশ্র ঐ সমন্ত শক্তেই এথানে "অপ্রতীত-প্রয়োগ" বলিয়াছেন।

কিন্ত উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি পূর্ব্বোক্তরূপ বাক্যকে তিন প্রকারে বিভক্ত করিয়া বলিয়াছেন; যথা—(১) কোন অসাধারণ শাস্ত্রমাতপ্রসিদ্ধ এবং (২) রুড় শব্দকে অপেক্ষা না করিয়া কেবল যৌগিক শব্দস্কুত, এবং (৩) প্রকরণাদি-নিয়ামকশৃত্ত শ্লিষ্টশ্লযুক্ত! তন্মধ্যে বাদী বদি মীমাংসাশাস্ত্র-মাত্রে প্রসিদ্ধ "ক্ফা", "কপাল" ও "পুরোডাশ" প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করেন অথবা বৌদ্ধ শাস্ত্রমাত্র প্রাদিদ্ধ "পঞ্চর্ক্রম", "ছাদশ আয়তন" প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করেন এবং প্রতিবাদী ও মধ্যস্থগণ কেইই ভাষার অর্থ না বুঝেন, ভাষা ইইলে সেখানে বাদীর সেই বাক্য পুর্ব্বোক্তপ্রকার "অবিজ্ঞাতার্থ" নামক

নিগ্রহস্থান হইবে। কিন্তু যে স্থলে মীমাংসাশান্তক্ত বা বৌদ্ধশান্তক্ত মধ্যস্থ নাই এবং প্রতিবাদীও ঐ সমস্ত শাস্ত্র জানেন না, সেইরূপ স্থলেই বাদী ত্রভিদক্ষিংশতঃ ঔরূপ প্রয়োগ করিলে তিনি নিগৃহীত হইবেন। কিন্তু যদি দেখানেও বাদী বা প্রতিবাদী কেহ দম্ভপূর্ব্বক অপরকে বলেন ষে, আপনি যে কোন পরিভাষার দ্বারা বলিতে পারেন, তাহা হইলে সেধানে কেহ অন্ত শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করিলেও তিনি নিগৃহীত হইবেন না। রুঢ় শব্দকে অণেক্ষা না করিয়া কেবল যৌগিক শব্দের ধারা ছর্কোধার্থ বাক্য-রচনা করিয়া বলিলে দেই বাক্য বিতীয় প্রকার "অবিজ্ঞাতার্থ"। "বাদিবিনোদ" প্রস্তে শঙ্কর মিশ্র ইহার উদাহরণ বলিয়াছেন,—"কশ্রপতনয়া-শ্বতি-হেতুরুরং ত্তিনয়ন-তনয়-য়ান-সমান নামধেয়বান্ তৎকেতুমন্তাৎ"। "পর্বাত" এই রুড় শব্দ গ্রহণ করিয়া বেখানে "পর্বতে। ২য়ং" এইরূপ প্রয়োগই বাদীর কর্ত্তব্য, সেখানে তিনি ছরভিসন্ধিবশতঃ বলিলেন,— "কশ্রণতনয়-ধৃতিহেতুরয়ং"। কশ্রপের তনয়া পৃথিবী, এ জন্ত পৃথিবীর একটী নাম কাশ্রপী। কশ্রপতনয়া পৃথিবীর ধৃতির হেতু অর্থাৎ ধারণকর্ত্তা ভূধর অর্থাৎ পর্ব্বত, ইহাই উক্ত যৌগিক শব্দের দারা বাদীর বিবক্ষিত। পরে "বহ্নিমান্" এইরূপ প্রয়োগ বাদীর কর্ত্তব্য হইলেও তিনি বলিলেন,—"ত্রিনয়ন-তনয়-ঘান-সমাননামধেয়বান্।" ত্রিনয়ন মহাবেব, তাঁহার তনয় কার্ত্তিকেয়, তাঁহার যান অর্থাৎ বাহন ময়ূর ; সেই ময়ুরের একটী নাম শিখী। বহ্লির একটী নামও শিখী। ভাহা হইলে ময়ুরের নামের সমান নাম যাহার, এই অর্থে বছত্রীহি সমাণে "ত্তিনয়ন তনয়যানসমান-নামধেয়" শক্তের ছারা বহ্হি বুঝা যায় ৷ পরে "ধূমবত্তাও" এইরূপ হেতুবাক্য না বলিয়া বাদী বলিলেন, "তৎকেতুমন্তাৎ"। ঐ "তৎ"শব্দের দারা পূর্বোক্ত বহ্নিই বাদীর বুকিস্ত। ব্হ্নির কেতু অর্থাৎ অসাধারণ চিক্ত বা অফুমাপক ধ্ম। স্নতরাং "ত্রংকেতু" শব্দের দারা ধ্ম যুঝা বায়। প্রতিবাদী ও মধ্যস্থগণ বাদীর ঐ বাক্যার্থ ব্ঝিতে না পারিয়াই নিরস্ত হইবেন, এইরূপ ছরভিদন্ধিবশত:ই বাদী ঐব্ধপ প্রায়েগ করায় পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে তিনিই উক্ত স্থলে নিগৃগীত হইবেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও এখানে শঙ্কর মিশ্রের প্রদর্শিত পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্ত মুদ্রিত "বাদি-বিনোদ" ও বিশ্বনাথবৃত্তি পুত্তকে দর্কাংশে গ্রহত পাঠ মুদ্রিত হয় নাই। তৃতীয় প্রকার "অবিজ্ঞা-তার্থে"র উদাহরণ "খেতো ধাবতি" ইত্যাদি শ্লিষ্ট শব্দযুক্ত বাক্য। কিন্তু ভাষ্যকার যে অতি ক্রত উচ্চরিত বাকাকেও "অবিজ্ঞাতার্থ" নামক নিগ্রহস্থানের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও পুর্ব্বোক্ত যুক্তিতে অবশ্য গ্রাহা। উদয়নাচার্য্য ও জয়স্ত ভট্ট এভৃতির মতে এই স্থতে 'ত্রিং" এই পদের বারা বাদী ভিনবারের অধিক বলিতে পারিবেন না, ভিনবার মাত্রই তাঁহার বাক্য শ্রাব্য, এইরূপ নিয়ম স্থচিত হইরাছে?। কিন্তু ভাদর্বজ্ঞের "ভারদারে"র মুখ্য টীকাকার ভূমণের মতে সভাগণের অনুজ্ঞা হুইলে তদুফুসারে বাদী আরও অধিকবার বলিতে পারেন, ইহাই মহর্ষি গৌতমের ঐ কথার দারা বুঝিতে হইবে। বাচম্পতি মিশ্রের গুরু ত্রিলোচনেরও উহাই মত। বাচম্পতি মিশ্রের কথার

<sup>&</sup>gt;। অত্ত্রিভিরিতি নিয়ন ইত্যাচার্য্যামাশয়:। প্রিযদক্ষেত্রপানন্দণ দ্বিরভিধাননিতি ভূষণকার:। চতুরভিধানহিপান ক্লিদ্যােষ ইতি বদত্ত্রিলোচনস্থাপি স এবাভিপ্রায়:।—তার্কিকরকা।

দারাও তাহাই বুঝা যায়। উক্ত বিষয়ে আরও মতভেদ আছে। পূর্বস্থোক্ত "নিরর্থক" নামক নিপ্রহন্তান-স্থলে বানী অবাচক শব্দেরই প্রয়োগ করেম, অর্থাৎ তাঁহার উচ্চারিত শব্দ অর্থশৃত্য। কিন্ত "অবিজ্ঞাতার্থ" নামক নিপ্রহন্তান-স্থলে বানীর উচ্চারিত শব্দ অর্থশৃত্য মহে। অর্থাৎ তিনি বাচক শব্দেরই প্রয়োগ করেন, ইহাই বিশেষ। ১।

# সূত্ৰ। পৌৰ্বাপৰ্য্যাযোগাদপ্ৰতিসম্বদ্ধাৰ্থমপাৰ্থকং॥॥১০॥৫১৪॥

অনুবাদ। পূর্ব্বাপরভাবে অর্থাৎ বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবে অন্বয় সম্বন্ধের অভাব ক্ষতিঃ অসম্বন্ধার্থ (৯) অপার্থক, অর্থাৎ ঐরপ পদ বা বাক্য "অপার্থক" নামক নিগ্রহস্থান।

ভাষ্য। যত্রানেকস্থ পদস্থ বাক্যস্থ বা পৌর্ব্বাপর্য্যোগার নাস্তীত্যসম্বদ্ধার্থক্বং গৃহতে তৎসমুদায়ার্থস্থাপায়াদপার্থকং। যথা "দশ্দাড়িমানি ষড়পূপাঃ"। "কুণ্ডমজাজিনং পললপিণ্ডঃ, অথ রৌরুকমেতৎ কুমার্য্যাঃ পাষ্যাং, তস্থাঃ পিতা অপ্রতিশীন" ইতি।

অমুবাদ। যে স্থলে অনেক পদ অথবা অনেক বাক্যের পূর্ববাপরভাবে অয়য়ন্ময়ন নাই, অর্থাৎ সেই সমস্ত অনেক পদার্থ বা, অনেক বাক্যার্থের পরস্পর অয়য়ন্ময়য় অয়য়ব, এ জন্ত অসম্বদ্ধার্থত্ব গৃহীত হয়, সেই পদ বা বাক্য, সমুদায়ার্থের অপায়বশতঃ অর্থাৎ সেই সমস্ত নিরাকাজ্জ্ব পদ বা বাক্য মিলিত হইয়া কোন একটি বাক্যার্থের বোধক হইতে না পারায় তাহা (৯) অপার্থক নামক নিগ্রহস্থান। যেমন "দশ দাড়িমানি" ও "য়ড়পূপাঃ" এই বাক্যলয়। অর্থাৎ ঐ বাক্যরহয়ের অর্থের পরস্পর অয়য় সম্বন্ধ না থাকায় উহা বাক্যাপার্থক। এবং "কুণ্ডং" "অজা" "অজিনং" "পললপিণ্ডঃ" "রৌরুকং" ইত্যাদি পদ। অর্থাৎ ঐ সমস্ত পদগুলির অর্থের পরস্পর অয়য় সম্বন্ধ না থাকায় উহা পদাপার্থক।

টিপ্ননী। এই স্ত্রের দ্বারা "অপার্থক" নামক নবম নিগ্রহস্থানের লক্ষণ স্থৃচিত হইরাছে। ভাষাকার ইহার ব্যাখ্যা করিরাছেন বে, বে স্থলে অনেক পদ অথবা অনেক বাক্যের পূর্ব্বাপরভাবে অর্থাৎ বিশেষাবিশেষণভাবে অর্থ সহন্ধ না থাকার উহা অদম্ভার্থ, ইহা বুঝা যায়, সেই স্থলে সেই সমস্ত পদ বা বাক্যের অর্থ থাকিলেও উহাকে অপার্থক কর্মেপ বলা যায়? তাই ভাষাকার বলিরাছেন,—"সম্লায়ার্থপ্রাপায়াৎ"। অর্থাৎ উহার অস্তর্গত প্রভাকে পদ ও প্রভাকে বাক্যের অর্থ থাকিলেও সম্লায়ার্থ নাই। কারণ, ঐ সমস্ত পদ ও

বাক্য মিলিত হইরা কোন একটি বাক্যার্থ-বোধ জন্মার না, এ জন্ম উহার নাম "অপার্ধক"। বাচপ্পতি মিশ্র ভাষ্যকারের ঐ কথার তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, কেন বাক্যার্থ-গোধনই অনেক পদ-প্রায়োগের প্রয়োজন এবং কোন মহাবাক্যার্থ-বোধনই অনেক বাক্য প্রায়াগের প্রায়াজন। কিন্তু যে সমস্ত পদ বা বাক্যের সমুদারার্থ নাই, যাহারা মিলিত হইরা কোন বাক্যার্থ অথবা মহাবাক্যার্থ বোধ জন্মাইতে পারে না, সেই সমস্ত পদ ও বাক্য নিস্প্রায়জন বলিয়া উহা "অপার্থক" নামক নিগ্রহন্তান ! পুর্ব্বোক্ত অপার্থক দ্বিবিধ,—(১) প্রাপার্থক ও (২) বাক্যাপার্থ ক। তন্মধ্য ভাষাকার প্রথমে হুপ্রদিম্ব বাক্যাপার্থকেরই উনাহরণ বলিয়াছেন,—"দশ দাড়িয়ানি", "ষড়পুপাঃ"। "দশ দাড়িয়ানি" এই বাক্যের দ্বারা বুঝা যায়—দশ্দী দাভিষ্ক্র এবং "বড়পূর্ণাঃ" এই বাক্যের দ্বারা বুঝা যায়, ছয়খানা অপুণ অর্থাৎ পিষ্টক। কিন্তু দশ্টী দাভিষ্কলই ছয়খানা পিষ্টক, এইরূপ কোন অর্থ ঐ বাকাষ্ট্রের ম্বারা বুঝা যায় না। ঐ বাকার্ট্রের পরস্পর অম্বন্দ্রন্থ নাই অর্থাৎ পূর্ব্ববাকোর অর্থের সহিত পরবাক্যের অর্থের বিশেষ।বিশেষণ ভাবে অষয়-সম্বন্ধ না থাকায় ঐ বাক্যম্বন্ধ বে অসম্বদ্ধার্থ, ইহা বুঝা যায়। স্কুডরাং উক্ত বাক্যার্য নিরাকাজ্ঞ বলিয়া, উহার দ্বারা একটা সমুদায়ার্থের বোধ না হওয়ায় উহার একবাক্যতা সম্ভবই হয় না। এ জন্ম উক্ত বাক্যন্তর "অপার্থক" বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং স্থপ্রাচীন কাল হইতেই উহা "অপার্থকে"র উদাহরণ বলিয়া প্রাসিদ্ধ আছে। ভাষ্যকার পরে "পদাপার্থকে"র প্রসিদ্ধ উদাহরণ প্রদর্শন করিতে "কুণ্ডং" ইত্যাদি কতিপর পদের উল্লেখ করিরাছেন। ঐ সমস্ত পদেরও প্রত্যেকের অর্থ থাকিলেও সমুদারার্থ নাই। কারণ, ঐ সমস্ত পদ মিলিত হইয়া কোন একটী সমুবায়ার্থ বা বাক্যার্থের বোধক হয় না। স্তুতরাং ঐ সমস্ত পদেরও একবাক্যতা সম্ভব না হওয়ায় উহা অপার্থক বলিয়া কথিত হইয়াছে। পদসমূহ এবং বাক্যদমূহ পরম্পর দাক জ্ঞা হইলেই তাহাদিগের দমুদায়ার্থের একত্তবশতঃ একবাক্যতা হয়, ৰতেৎ তাহা অপার্থক, ইহা মহর্ষি জৈমিনিও "অথৈকিতানেকং বাক্যং সাকাজ্জঞেদবিভাগে ভাৎ" এই স্থাত্ত্রৰ দ্বারা স্বচনা করিয়া সিয়াছেন (প্রথম থণ্ড, ২৯৭ পূর্চ্চা দ্রাইবা)। পূর্ব্বোক্ত পদগত ও বাক্যগত অপার্থকত্ব দোষ সর্ব্ধদমত। ভারতের কবিগণও উহার উল্লেখ করিয়াছেন । স্মপ্রাচীন আলম্বারিক ভামহও অপার্থকের পূর্ব্বোক্তরূপ লক্ষণ ও উদাহরণ প্রকাশ করিয়া ি গিয়াছেন<sup>°</sup>।

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিও পাণিনির "বৃদ্ধিরাদৈচ্" এবং "অর্থবন্ধাতুর প্রতায়: প্রাতিপদিকং" (১২৪৫) এই স্তের ভাষ্যে "দশ দাড়িমানি" ইত্যাদি সন্দর্ভের উল্লেখ করিয়া পুর্ব্বোক্ত

১। "ন চ সামর্থামণোহিতং কডিং"।—কিরাতার্জুনীয়—২:২৭। তথা কটিবপি সামর্থাং পিরাং অক্টোক্ত-সামর্থাং সাকাজ্জহ'ল্লাপোহিতং ন বর্জিতং। অক্তথা দশ দাড়িমা দশন্দবলৈ কবাক্যতা নুন তাও। যথাতঃ—"অর্থৈ ক্লাদেকং বাক্যং। সাকাজ্জকে বিভাগে ত্যা"দিতি। ম দ্বিনাধকু তটীকা

মন্দায়ার্থশৃত্যং যৎ তদপার্থক্মিষাতে ।
 দাড়িমানি দশাপুপাঃ বড়িভাদি যথোদিতং ॥—ভামহপ্রনিত কাবালিকার, চতুর্থ পঃ, ৮ম লোক ।

च्यार्थिकत जैताहत्व अतुर्वत कृतिय शिवाहत्व । जिन जेशाहक "अतुर्वक" नात्म **जे**हन्न করিয়াছেন। অব্থ থাকিলেও অনুর্যক কিরুপে হইবে । তাই তিনি দেখানে পরে বলিয়াছেন, "সমুৰায়োহবানৰ্থকঃ" অৰ্থাৎ প্ৰত্যেক পদ বা বাকোর অৰ্থ থাকিলেও সমুদায় পদ বা সমুদায় বাক্যের কোন অর্থ না থাকায় দেই সমুনায়ই দেখানে অনর্থক। দেই সমস্ত পদার্থের পরম্পর সমব্র না পাকার দেই সমূলারের কোন অর্থ নাই। তাই বলিয়াছেন, "পদার্থানাং সমব্রয়াভাবা-দত্তানৰ্থকাং"। শঙ্কর মিশ্র প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ "অপার্থক"কেই অনাকাজ্ঞা, অযোগ্য এবং অনাসন্ন, এই তিন প্রকার বলিয়াছেন। তন্মধ্যে নিরাকাজ্জ বাকাসমূহ বা পদসমূহই মুখ্য অপার্থক। বেমন "দশ দাড়িমানি, ষড়পুাঃ" ইত্যাদি বাক্য এবং "কুণ্ডং" "অজা" "অজিনং" ইত্যাদি পদ । ছিতীয় অযোগ্য অপার্থক; যথা—"ব্ ক্লিরনুষ্ণ:" ইত্যাদি বাক্য। ব ক্লি অনুষ্ণ হইতেই পারে না, স্থতরাং যোগাতা না থাকার উক্ত বাক্যের দারা কোন বোধ জন্মে না। তৃতীয় অনাসর অপার্থক। ৰাক্যের অন্তর্গত যে পদের সহিত যে পদের সম্বন্ধ বক্তার অভিপ্রেত, সেই পদর্বের সমিধান বা অব্যবধানকে "আসত্তি" বলে। উহা না থাকিলে ভা হাকে বলে অনাদর পদস্তবেও আদত্তিজ্ঞানের অভাবে সমুদায়ার্থবাধ জন্মে না। বেমন "দর্দি স্লাত ওদনং ভুক্তা গছতি" এইরূপ বক্তবা স্থলে বক্তা বলিলেন, "ওদনং সর্বনি ভুক্তা স্নাতো গছতি"। উহা অনাদন্ন নামে তৃতীয় প্রকার পদাপার্থক। বস্তুতঃ ভাষাকারোক্ত উদাহরণে প্রণিধান করিলেও পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার পদাপার্থক ব্ঝিতে পারা যায়। কারণ, "কুণ্ডং", "অজা", "অজিনং", "প্ৰাৰ্ণিওঃ" এই সমন্ত পদের প্ৰস্পার আক:জ্জা না থাকায় উহা নিরাকাজক "পদা-পার্থক"। পললপিও শাক্তর মর্থ মাংসপিও। বাচস্পতি মিশ্র এখানে ভাষ্যকারের শেষোক্ত পদক্রমের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, — "রৌফকং ক্রফ্সম্বন্ধি, পাঘাং পায়ম্বিতবাং অপ্রতিশীনো বৃদ্ধঃ"। উক্ত ব্যাখ্যাত্মণারে "রৌক কং অজিনং" এইরূপ বাক্য বলিলে রুক্ত অর্থাৎ মুগবিশেষণম্বন্ধী অজিন, এইরূপ অর্থ বুঝা বার। কিন্তু ভাষাকারের উক্ত দলতে "অজিনং" এই পদটী "রৌক কং" এই পদের সন্নিহিত বা অন্যবহিত না হওয়ায় উক্ত হলে ঐ পদৰয়ের দ্বারা পুর্বোক্তরূপ অর্থের বোধ হয় না। স্বতরাং উক্ত পদ্বরকে অনাদর পদাপার্থক বলা বার। এবং অন্তপারিনী শিশুকুমারীর পিতা "অপ্রতিশীন" অর্থাৎ বৃদ্ধ ইইতে পারে না। স্কুতরাং "এলা: পিতা অপ্রতিশীনঃ" এই পদত্তমকে অযোগ্য প্রদাপার্থক বলা যায়। উক্ত স্থলে ভাষ্যকারের উহাই বিবক্ষিত কি না, ইহা সুধীগণ লক্ষ্য করিয়া ব্ঝি.বন।

পরস্ত উক্ত স্থলে ইহাও লক্ষ্য করিবেন ধে, ভাষ্যকার বাৎস্থায়ন এখানে মহাভাষ্যোক্ত দশ দাড়িমানি ইত্যাদি সন্দর্ভই ধথাধথ উদ্ধৃত করেন নাই। এখানে বাৎস্থায়নের উক্ত সন্দর্ভের মধ্যে

<sup>&</sup>gt;। "যথা লোকেহর্থবিস্তি চানর্থকানিচ বাক্যানি দৃগ্যান্ত"। অনর্থকানি— দশ দাড়িমানি যড়পুপাঃ; কুগুমজাজিনং পললপিওঃ, অধ্যোককমেতং, কুমার্থাঃ কৈয়ক্তন্ত, পিতা প্রতিশীনঃ"।—মহাভাষা। স্ফাকৃতোহপতাং কৈয়ক্ততঃ। নাগেশ ভট্টকৃত বিবরণ। "স্ফাশন্দেন বড়গাকারং কাঠকুচাতে"।—হৈমিনীয়স্তায়েনাগাবিস্তর—১১২ পৃষ্ঠা।

"স্ফৈন্বক্তহম্য" এই পদ নাই। বাদস্পতি মিশ্রও এখানে উক্ত পদের কোন অর্থ ব্যাখ্যা করেন নাই। তাঁহার ব্যাখ্যার দ্বারা এখানে বাৎস্থায়নের উদ্ধৃত পঠি ষেরূপ বুঝা যায়, তাহা সর্বাংশে মহাভাষোক্ত পাঠের অন্তর্মণ নহে। বস্ততঃ স্থাচিরকাল হইতেই অপার্থকের উদাহরণরূপে "দশ দাড়িমানি" ইত্যাদি সন্দর্ভ কথিত হইয়াছে। নানা প্রস্থে কোন কোন অংশে উহার পাঠভেদও দেখা যায়। স্থতরাং ভাষ্যকার বাৎস্থায়ন যে, এখানে মহাভাষ্যোক্ত পাঠই গ্রহণ করিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং পতঞ্জলির পূর্ব্বে "অপার্য"কের উনাহরণরূপে এরূপ সন্দর্ভ আর কেহই বলেন নাই, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। সে যাহ। হউক, মূল কথা, বাদী বা প্রতিবাদী ষদি নিজের পক্ষস্থাপনাদি করিতে পুর্ব্বোক্তরূপ কোন পদবমূহ বা বাক্যবমূহের প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে উহা "এপার্থক" নামক নিগ্রহস্থান হইবে। কারণ, উহার দারা তাঁহাদিগের প্রয়োজন দিন্ধ না হওয়ার উহা নিপ্রাঞ্জন। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত "নিরর্থক" নামক নিগ্রহস্থান হইতে ইহার বিশেষ কি ? নির্থিক স্থলেও ত পরবোধনরূপ প্রয়োজন দিদ্ধ হয় না। এতহত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত "নির্থ্ক" স্থলে বর্ণমাত্র উচ্চারিত হয়, তাহার কোন অর্থ ই নাই। কিন্তু "অপার্থক" স্থলে প্রত্যেক পদেরই অর্থ আছে। অর্থাৎ "নিরর্থ ৭" স্থলে অবাচক শব্দের প্রয়োগ হয়, কিন্তু "অপার্থক" স্থলে বাচক শক্তেরই প্রয়োগ হয়। এবং পূর্ব্বোক্ত "অর্থান্তর" স্থলে বাদী বা প্রতিবাদীর ক্থিত বাকাঞ্চলি প্রকৃত বিষয়ের উপথোগী না হইলেও তাহার অর্থের পরস্পর অবন্ত-সম্বন্ধ আছে। কিন্ত অপার্থক স্থাল তাহা নাই। স্বতরাং পূর্বোক্ত "নিরর্থক" ও "অর্থান্তর" হইতে এই "অ্পার্থক" ভিন্ন প্রকার নিগ্ৰহস্থান ১১০ ।

অভিমতবাক্যার্থ প্রতিপাদক-নিগ্রহস্থান-চতুষ্টয়-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

#### সূত্র। অবয়ব-বিপর্য্যাসবচনমপ্রাপ্তকালং ॥১১॥৫১৫॥

অনুবাদ। অবয়বের বিপর্যাদবচন অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব-প্রয়োগের ষে ক্রম যুক্তিসিদ্ধ আছে, তাহা লঙ্গন করিয়া বিপরীতভাবে অবয়বের বচন (১০) অপ্রাপ্তকাল অর্থাৎ অপ্রাপ্তকাল নামক নিগ্রহস্থান।

ভাষ্য। প্রতিজ্ঞাদীনামবয়বানাং যথালক্ষণমর্থবশাৎ ক্রমঃ। তত্ত্রাবয়ব-বিপর্য্যাদেন বচনমপ্রাপ্তকালমদম্বদ্ধার্থং নিগ্রহস্থানমিতি।

অনুবাদ। প্রতিজ্ঞা প্রস্তৃতি অবয়বসমূহের লক্ষণানুসারে অর্থবশতঃ ক্রম আছে। তাহা হইলে অবয়বের বিপরীতভাবে বচন অসম্বদ্ধার্থ হওয়ায় "অপ্রাপ্তকাল" নামক নিগ্রহন্থান হয়।

টিপ্পনী। এই স্থত দারা "অপ্রাপ্তকাল" নামক দশন নিগ্রহস্থানের লক্ষণ স্থাচিত হইরাছে। বাদী ও প্রতিবাদী নিজপক্ষ স্থাপনের জন্ম যে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব বাক্যের প্রয়োগ ক্রিবেন, ভাহার লক্ষণ ও তদকুদারে ভাহার ক্রম প্রথম অখায়ে ক্থিত হইয়াছে। বাদী বা প্রতিবাদী ষ্দি দেই ক্রম ক্জ্মন করিয়া, বিপত্নীত ভাবে কোন অবয়বের প্রয়োগ করেন অর্থাৎ প্রথম বক্তব্য প্রতিজ্ঞাবাক্য না বলিয়াই হেতুবাক্য বা উদাহরণাদি বাক্য বলেন অথবা প্রথমে প্রতিজ্ঞাবাক্য বলিল্লা, পরে উদাহরণবাক্য এবং তাহার পরে হেতুবাক্য বলেন অথবা প্রথমেই নিগমনবাক্য বলিল্লা পরে প্রতিক্রাবাক্য বলেন, এইরূপে ক্রম লজ্যন করিয়া যে অবয়ববচন, তাহা "অপ্রাপ্তকাল" নামক নিপ্রহন্তান। কারণ, অপরের আকাজ্জানুদারেই তাঁহাকে নিজপক্ষ বুঝাইবাব জ্ঞা বাদীর পঞ্চাবয়ব প্রয়োগ কর্ত্তব্য। স্মৃত্যাং প্রথমে প্রতিজ্ঞাবাক্যের দারা তাঁহার দাধ্যনির্দেশ করিমণ, পরে তাহার সাধক হেতু কি ? এইরাণ আক্।জ্লাত্রদারেই হেতুবাকোর প্রয়োগ করিয়া, হেতু বক্তব্য। পরে ঐ হেতু যে সেই সাধ,ধর্মের ব্যাপ্যা, ইহা কিরূপে বুঝিব ? এইরূপ আকাজ্জারুসারেই উদাহরণবাক্যের প্রয়োগ করিয়া দৃষ্টান্ত বক্তব্য। বাদী এইরূপে অপরের আকাজ্জানুসারেই যথাক্রমে প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের প্রগোগ করিলেই ঐ দমন্ত বাক্যের পরম্পার অর্থদিয়ন্ধ বুঝা যায়। কিন্ত উক্তরূপ ক্রম শুজ্মন করিয়া স্বেচ্ছারুদারে বিপরীত ভাবে প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের প্রয়োগ করিলে তাহা বুঝা যায় না। তাই ভাষ্যকার উক্তরণ তাৎপর্য্যেই পরে বলিমাছেন,—"অদম্বদ্ধার্থং" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিপরীত ক্রমে প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব বলিলে একের অর্থের সহিত দূরস্থ অপর অবয়বের অর্থের সম্বন্ধ-বোধ না হওয়ায় সেখানে ঐ সমস্ত বাক্যের দ্বারা একটী মহাবাক্যার্থ-বোধ হয় না। স্মৃতরাং দেখানে বাদীর ঐরূপ বচন তাঁহার প্রয়োজনদাধক না হওয়ায় উহা নিগ্রহস্থান।

ৌদ্ধনন্দ্র উক্ত নিগ্রহন্তান স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, অর্থবাধে পদের বর্ণানিক্রমের অপেক্ষা থাকিলেও বাক্যের ক্রমের কোন অপেক্ষা নাই। দূরন্থ বাক্যের সহিতও অপর বাক্যের অর্থনন্ধন থাকিতে পারে। ভাষাকার প্রথম অধ্যায়ে (২)৯ স্ত্রভাষ্যে) উক্ত বৌদ্ধ মতান্থনারেই একটা প্রাচীন কারিকার উল্লেখপূর্ব্যক উক্ত মতান্থনারে কোন বৌদ্ধ পণ্ডিতের ব্যাখ্যাত স্থ্রার্থ যে সেথানে স্থ্রার্থ হইতে পারে না, ইহা সমর্থন করিয়াছেন (প্রথম থণ্ড, ৩-৪ পৃষ্ঠ। ক্রইব্য)। কিন্ত ভাষাকারের নিজমতে যে, বিপরীত ক্রমে প্রতিজ্ঞানি অবয়বের প্রয়োগ করিলে, সেথানে পরম্পরের অর্থনন্ধন থাকে না, ইহা এখানে তাঁহার পূর্ব্যোক্ত কথার দ্বারা বুঝা যায়। উদ্দ্যোতকর এবং জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতিও এখানে বিচারপূর্ব্যক প্রতিপন্ন করিয়াছেন মে, অনেক স্থলে অর্থবিধে বাক্যের ক্রম আবশ্যক না হইলেও পরার্থান্থমান-ছলে যে প্রতিজ্ঞানি বাক্যের প্রয়োগ কর্ত্তব্য, তাহার ক্রম আবশ্যক। বস্তুতঃ ব্যাক্রমে প্রতিজ্ঞানি অবয়বের প্রয়োগ না করিলে তাহা শ্রার্যাক্রই হয় না। রঘুনাথ শিরোমণিও ন্যান্থবাক্যের লক্ষণ দ্বারা ইহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। স্মৃত্রাং বাদী বা প্রতিবাদী ক্রম হত্ত্বন করিয়া প্রতিজ্ঞানি বাক্য বিশ্বিল অবশ্রন্থই নিগুহীত

<sup>&</sup>gt;। প্রথম অধান্তে ভাষ কারের উক্ত "এন্ত থেনার্থনহল্কঃ" ইত্যাদি ক'রিকাণী কোন বৌদ্ধারতিত কারিকা মনে হয়। কিন্তু "প্রায়ামূত" প্রয়ে ব্যাস্থতি "বার্তিক" বলিয়া উহার উল্লেখ করিয়াছেন। উহা কাত্যায়নের বার্তিকও হুইন্তেপারে।

হইবেন। ভাসর্কভের "গ্রায়দারে"র প্রধান টীকাকার ভূষণ ও জয়দিংহ স্থারি প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, যে স্থলে পূর্বের বাদী ও প্রতিবাদী শাস্ত্রোক্ত ক্রম রক্ষা করিয়াই বিচার করিব, এইরপ নিয়ম স্থাকার করেন, অর্থাৎ য়য়াহাকে "নিয়মকথা" বলে, ভায়তেই কেহ ক্রম দজ্যন করিলে তাঁহার পক্ষে "অপ্রাপ্তকাল" নামক নিপ্রহয়ান হইবে। অগ্র স্থালে অর্থাৎ য়ায়াকে "প্রপঞ্চকথা" বা "বিস্তরকথা" বলে, ভায়াতে কেহ ক্রম দজ্যন করিলেও এই নিয়হস্থান হইবে না। কিন্ত কথানাত্রেই যে দর্বব্র প্রতিজ্ঞাদি বাক্য ও অন্থান্ত স্ম্বাদির ক্রম আবস্থাক, ইয়া সমর্থন করিয়া বরদরাজ প্রভৃতি উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন। উল্লোভকর প্রভৃতিও প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের ক্রমের আবস্থাকতা যুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বাহলাভ্রের তাঁহাদিগের সমস্ত কথা প্রকাশ করিছেন না

"প্রবোধসিদ্ধি" প্রস্থে মহানৈয়ান্নিক উদন্তনাচার্য্য বলিয়াছেন যে, এই স্থত্তে "অবন্তব" শ**ন্দে**র দ্বারা কেবল প্রতিজ্ঞাদি অবয়বই গৃহীত হয় নাই। উহার দ্বারা বাদী ও প্রতিবাদীর কথা বা বিচার-বাক্যের অংশমাত্রই বিবক্ষিত। কারণ, বাদী বা প্রতিবাদী সাধন ও দূষণের ক্রম ল্ড্যন করিলেও নিগৃহীত হইবেন। স্থতরাং দেই স্থলেও এই "ম্প্রাপ্তকাল" নামক নিগ্রহস্থানই স্বীকার্য্য। ষেমন বাদী প্রথমে তাঁহার নিজপক্ষ স্থাপনের জন্ম প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের প্রবেগ করিবেন। পরে তাঁহার প্রযুক্ত হেতু যে, দেই স্থলে হেস্বাভাদ নহে, ইহা প্রতিপন্ন কবিবেন। পরে প্রতিবাদী বাদীর উক্ত বাক্যার্থের অতুবাদ করিয়া, তিনি যে বাদীর কথা সমস্ত ভনিয়া, তাঁহার বক্তব্য ঠিক ব্রিয়াছেন, ইহা মধাস্থগণের নিকটে প্রতিপন্ন করিবেন। পরে বাদীর প্রযুক্ত হেতুর থণ্ডন করিয়া, প্রতিজ্ঞানি বাক্য দারা নিজের পক্ষ স্থাপন করিবেন। পরে তঁ,হার নিজের প্রযুক্ত হেতু যে, হেত্বাভাদ নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিবেন। "জল্ল"নাম্ক কথায় বাদী ও প্রতিবাদীর সাধন ও দূষণের উক্তরূপ ক্রন যুক্তির ছারা সিদ্ধ ও বর্ণিত হইলাছে। উদয়নাচার্ঘ্য উহা বিশানরূপে বর্ণন করিয়া পিয়াছেন। "বাদিবিনোদ" গ্রান্থ শক্ষর মিশ্রও উহা বিশ্বরূপে প্রকাশ ক্রিরাছেন। বাদী বা প্রতিবাদী উক্ত-রূপ ক্রমের ল্ড্যন ক্রিলেও দেখানে "মগ্রাপ্তকাল" নামক নিগ্রহতান হইবে। যেমন প্রতিযাদী যদি প্রথমেই তাঁহার বক্ষামাণ হেতুর দোষশৃস্ততা প্রতিপাদন করিয়া, পরে দেই হেতুর প্রয়োগ করেন, তাহা হইলেও তাঁহার দেখানে উক্ত নিগ্রহস্থান হইবে। স্কুতরাং এই স্থ্রে "অবয়ৰ" শব্দের দ্বারা বাদী ও প্রতিবাদীর কথার অংশমাত্রই বিব্যক্ষিত। বর্দরান্ধ ও বিশ্বনাথ প্রভৃতিও এই স্থত্তের উক্তরূপেই ব্যাখ্যা করিগ্নাছেন। বস্তুতঃ উক্তরূপ ব্যাখ্যায় "মপ্রাপ্তকান" নামক নিগ্রহস্থানের আরও বছবিধ উদাহরণ সংগৃহীত হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত "অপার্থক" হইতে ইহার পুথক নির্দেশও সম্পূর্ণ সার্থক হয়, ইহাও প্রণিধান করা আবশুক ॥১১॥

## স্থ্র। হীনমগ্রতমেনাপ্যবয়বেন হ্যুনং ॥১২॥৫১७॥

অমুবাদ। অন্যতম অবয়ব অর্থাৎ যে কোন একটি মবয়ব কর্ত্ত্বও হান বাক্য (১১) "ন্যূন" অর্থাৎ "ন্যূন" নামক নিগ্রহস্থান হয়। ভাষ্য। প্রতিজ্ঞাদীনামবয়বানামন্ততমেনাপ্যবয়বেন হীনং ন্যূনং নিগ্রহ-স্থানং। সাধনাভাবে সাধ্যাসিদ্ধিরিতি।

অমুবাদ। প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি অবয়বসমূহের মধ্যে যে কোন একটি অবয়ব কর্ত্ত্বকও হীন বাক্য "ন্যূন" নামক নিগ্রহস্থান হয়। (কারণ) সাধনের অভাবে সাধ্যসিদ্ধি হয় না।

টিপ্লনী। এই স্তবের দারা "নাুন" নামক একাদশ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ স্থাচিত হইয়াছে। বাদী ও প্রতিবাদী যে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ করিবেন, তন্মধ্যে যে কোন একটী অবয়ব ন্যুন হইলেও দেখানে "নাুন" নামক নিগ্রহস্থান হয়। উহা নিগ্রহস্থান হইবে কেন, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, সাধনের অভাবে সাধ্যসিদ্ধি হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, নিজপক্ষ স্থাপনায় প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পাঁচটী অবয়বই মিলিত হইয়া সাধন হয়। স্নতরাং উহার একটীর অভাব হইলেও মিলিত পঞ্চাবয়বরূপ সাধনের অভাবে সাধ্যমিদ্ধি হইতে পারে না। স্থতরাং কোন বাদী বা প্রতিবাদী যদি সভাক্ষো ছাদিবশতঃ যে কোন একটী অবয়বেরও প্রয়োগ না করেন, তাহা হইলে দেখানে অবশুই নিগৃহীত হইবেন। "প্রবোধদিদ্ধি" গ্রন্থে উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন যে, বাদী ও প্রতিবাদীর নিজ দিদ্ধান্তদিদ্ধ অবয়বের মধ্যেই যদি একটীমাত্রও নান হয়, তাহা ছইলে সেখানেই "অবয়বনান" নিগ্রহস্থান হয়। স্কতরাং যে বৌদ্ধদম্প্রদায় উদাহরণ এবং উপনয়, এই ছইটা মাত্র অবয়ব স্বীকার করিয়াছেন এবং মীমাংসকসম্প্রদার বে প্রতিজ্ঞাদিত্র অথবা উদাহরণাদিত্রয়কে অব্যব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা নিজ পক্ষ-স্থাপনে তাঁহাদিগের শ্বস্ত্রীকৃত কোন অবয়বের প্রয়োগ না করায় তাঁহাদিগের পক্ষে উক্ত নিগ্রহস্থান হইবে না। বরদ-রাজ প্রভৃতিও এই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার ঐক্লপ কথা বলেন নাই। পরন্ত বার্ত্তিককার "প্রতিজ্ঞান্যন"কেও নিগ্রহস্থান বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। পরে তাহা ব্যক্ত হইবে। পরন্ত ঐরূপ বলিলে যে ছলে উদাহরণ-বাকা বাতীতও ব্যাপ্তির বোধ হয়, বৌদ্ধসম্প্রদায় বে স্থলে ঐ ব্যাপ্তিকে বলিয়াছেন "অন্তর্ব্যাপ্তি," দেই স্থলে উদাহরণবাক্য না বলিলেও "ন্যূন" নামক নিগ্রহস্থান হইবে না, ইহাও বলা যায়। কিন্ত দে কথা কেহই বলেন নাই। মহানৈয়াঞ্বিক উদয়নাচার্য্য এই স্থত্তেও "অবয়ব" শব্দের দারা কথার অংশমাত্রই গ্রহণ করিয়াছেন। ওদন্তুসারে বরদরাঞ্চও এই স্থানে "অবয়ব" দারা কথারস্ক, বাদাংশ, বাদ এবং প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত "ন্যূন" নামক নিগ্রহস্থানকে চতুর্ব্বিধ বলিয়াছেন। তন্মধ্যে "জন্ন" নামক কথায় বাদী প্রথমে ব্যবহার-নিয়মাদি কথারস্ত না করিয়াই প্রতিজ্ঞাদির প্রয়োগ করিলে, উহার নাম (১) কথারস্ত-ন্ন। হেত্র প্রয়োগ করিয়া উহার নির্দোষত্ব প্রতিপন্ন না করিলে অথবা হেত্র প্রয়োগ না করিয়াই প্রথমেই বক্ষামাণ সেই হেতুর নির্দোষত্ব প্রতিপন্ন করিলে উহার নাম (২) বাদাংশন্যন। এইক্লপ প্রতিবাদী বাদীর পক্ষ স্থাপনার খণ্ডন না করিয়া, নিজ পক্ষ স্থাপনা করিলে অথবা নিজ-প**ক ভাগন না ক**রিয়া কেবল বাদীর পক ভাগনের থশুন করিলে উহার নাম (০) বাদন্যন I

প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের মধ্যে যে কোন অবয়ব না বলিলে উহার নাম (৪) অবয়বন্ন। পুর্ব্বোক্ত কোন স্থলেই "অপসিদ্ধান্ত" নামক নিগ্রহখনে বলা যায় না। কারণ, কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণই "অপসিদ্ধান্ত" নহে। কিন্ত প্রথমে কোন শাস্ত্রদক্ষত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া, পরে উহার
বিপরীত সিদ্ধান্ত স্থীকারপূর্ব্বক সেই আরক্ষ কথার প্রসঙ্গই "অপসিদ্ধান্ত" নামক নিগ্রহ্খান
বিশির কথিত হইয়াছে।

বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিঙ্নাগ প্রভৃতি "প্রতিজ্ঞানান"কে নিগ্রহম্বান বলিয়া স্বীকার করেন নাই। দিঙ্নাগ বলিয়াছেন যে, বাদীর নিজ সিদ্ধান্ত-পরিগ্রহই প্রতিজ্ঞা, উহা কোন বাক্যরূপ অবয়ব নহে। স্থতরাং "প্রতিজ্ঞান্যন" বলিয়া কোন নিগ্রহস্থান হইতেই পারে না। দিঙ্নাগের মতানুপারে স্কপ্রাচীন আলঙ্কারিক ভামহও তাঁহার "কাব্যালস্কার" গ্রন্থে ঐ কথাই বলিয়াছেন<sup>১</sup>। উদ্যোতকর এথানে দিও নাগের পূর্ব্বোক্ত মত খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন বে, যে বাদী নির্দ্ধোষ হেতুর প্রয়োগ করিলেও প্রথমে প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রয়োগ করেন নাই, তিনি নিগৃহীত হইবেন কি না ? নিগৃহীত হইলে দেখানে তাঁহার পক্ষে নিগ্রহম্বান কি ? যদি বল, ভিনি দেখানে নিগুংগত হইবেন না, তাহা হইলে তাঁহার প্রতিজ্ঞাবাক্যহীন হেতুবাক্য প্রভৃতিও অর্থদাধক হয়, ইহা স্বীকার করিয়া, দাধনের অভাবেও দাধ্যদিদ্ধি স্বীকার করিতে হয়। উদ্দোতকর পরে ইহা ব্যক্ত করিবার জন্ম দিও নাগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন যে, দিদ্ধান্ত-পরিগ্রহই প্রতিজ্ঞা, এই যে কথা বলিতেছ, তাহা কিন্তু আমরা বুঝি না। কারণ, যাহা দিদ্ধান্ত, তাহা দিদ্ধার্থ, আর যাহ প্রতিজ্ঞা, তাহা সাধ্যার্থ। স্মৃতরাং সিদ্ধান্তপরিগ্রহই প্রতিজ্ঞা, ইহা কখনই বলা যায় না। তাৎপর্য্য এই যে, বাদীর প্রথম বক্তব্য সাধার্থ বাকাবিশেষই প্রতিজ্ঞা। ঐ প্রতিজ্ঞার্থ সাধন করিবার জন্মই হেতৃ ও উনাহরণ-বাকা প্রভৃতির প্রয়োগ করা হয়। ঐ প্রতিজ্ঞাবাকোর প্রয়োগ বাতীত অন্তান্ত বাক্য কথনই সাধ্যসাধক হইতে পারে না। স্থতরাং ঐ প্রতিজ্ঞাবাক্যও সাধ্য-সাধনের অঙ্গ বলিয়া সাধনেরই অন্তর্গত। অতএব প্রতিজ্ঞাহীন অন্তান্ত বাক্য কথনই সাধ্যদাধক না হওয়ার "প্রতিজ্ঞানান"ও নিগ্রহস্থান বলিয়া স্বীকার্যা। যিনি নির্দ্ধোষ হেতু প্রয়োগ করিয়াও এবং উদাহরণবাক্য প্রভৃতি বলিয়াও প্রথমে প্রতিজ্ঞাবাক্য বলেন নাই, তিনিও ঐ নিগ্রহস্থানের ঘারা অবশ্রই নিগৃহীত হইবেন॥ ১২॥

# সূত্র। হেতৃদাহরণাধিকমধিকং ॥১৩॥৫১৭॥

অনুবাদ। যে বাক্যে হেতু অথবা উদাহরণ অধিক অর্থাৎ একের অধিক বলা হয়, তাহা (১২) "অধিক" অর্থাৎ অধিক নামক নিগ্রহস্থান।

দ্বণন্নেতাত্ম জিন্নিং হেবাদিনাত চ।
 তন্ম লহাৎ কথায়াশ্চ ন্নিং নেইং প্রতিজয়া ॥—"কাব্যালয়ার", পঞ্চম পঃ, ২৮।

ভাষ্য। একেন কৃতত্বাদন্যতরস্থানর্থক্যমিতি। তদেতন্নিয়মাভ্যুপ-গমে বেদিতব্যমিতি।

অনুবাদ। একের দারাই কুত্ত্ব (নিষ্পান্ত্র) বশতঃ অন্তরের অর্থাৎ দ্বিতীয় অপর হেতু বা উদাহরণ-বাক্যের আনর্থক্য। সেই ইহা অর্থাৎ এই "এধিক" নামক নিগ্রহস্থান, নিয়ম স্বীকার স্থলে জানিবে।

টিপ্লনী। এই স্থার "অধিক" নামক ছাদশ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ স্থচিত হইরাছে। বাদী ও প্রতিবাদী পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ করিতে একের মধিক হেত্বাক্য মথ্যা একের অধিক উদাহরণ-বাক্য বলিলে সেই পঞ্চির্য়ব বাক্য "শ্বধিক" নামক নিগ্রহস্থান হয়। উহা নিগ্রহস্থান হইবে কেন ? ইহা বুঝাইতে ভাষাকার বিনিমাছেন যে, একের বারাই কর্ত্তব্য ক্বত অর্থাৎ নিষ্পান হওয়ার অণর হেতু বা উনাহরণ-বাকঃ অনর্থকঃ অর্থাৎ যে কর্ম্মের ক্রিয়া পুর্দ্ধেই নিপ্পাদিত হইয়াছে, তাহাতে আবার অপর দাধন বলিলে, উহা দেখানে দাধনই না হওয়ায় উহা অনুর্থক হয়। কিন্তু বে স্থলে পূর্ব্বে বাদী বা প্রতিবাদী একের অধিক হেত্বাক্য বা উদাহরণ-বাক্য বলিব না, এইক্লপ নিরম স্বীকার করেন, দেই "নিরমকথা"তেই এই নিগ্রহস্থান হইবে। অর্থাৎ ঐক্লপ স্থলেই সেই বাদী বা প্রতিবাদী একের অধিক হেতুবা উদাহরণ-বাক্য বলিলে নিগৃহীত হইবেন। ভাষাকারও এথানে ঐ কথা বনিয়াছেন। বাচম্পতি মিশ্র ইহার যুক্তি বলিয়াছেন যে, যে স্থলে প্রতিবাদী অথবা মধ্যস্ত, বাদীকে জিজ্ঞাদা করিবেন যে, ভোমার এই সাধ্য বিষয়ে কি কি সাধন আছে ? সেই স্থলে সমস্ত সাধনই বাদীর বক্তবা। কারণ, এরপ স্থলে বাদী অভান্ত সাধন না বিশ্বল উ:হার নিগ্রহ হয়। স্থতরাং দর্কাত্রই একাধিক হেতুবাক্য বা উদাহরণ-বাক্যের প্রয়োগ দোষ নহে। পরন্ত কোন কোন স্থলে উহা কর্ত্তব্য। জন্মন্ত ভট্ট ইহা সমর্থন করিতে পরে বলিয়াছেন যে, ধর্মকীর্ত্তিও "প্রপঞ্চকথায়ান্ত ন দোষঃ" এই বাক্যের দ্বারা এক্সণই বলিয়াছেন। বাদী ও প্রতিবাদী নানা হেতু ও নানা উদাহরণাদির দ্বারা স্থাস্থ পক্ষের স্থাপন ও পরপক্ষ খণ্ডন করিয়া যে বিচার করেন, তাহা "প্রাপঞ্চকথা" ও "বিস্তর্মকথা" নামেও কথিত হইয়াছে। উহাতে হেতু ও উনাহরণাদির আধিক্য লোষ নহে। কেহ কেহ উহাতেও দ্বিতীয় হেতু ও উদাহরণাদি বার্থ বলিয়া, উহা দোষ বলিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছিলেন যে, দর্ব্বত্রই বোধের দৃঢ়তা সম্পা-দনের জন্ম হেতু বা উদাহরণ অধিক বলিলে উহা দেখে হইতে পারে না। স্থতরাং "অধিক" নামক কোন নিগ্রহন্থান নাই। উদ্দ্যোতকর উক্ত মতের থণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, হেতু-বাক্যবয় অথবা উদাহরণবাক্যবয়ই এক অর্থের জ্ঞাপক, ইহা স্বীকার করিলেও একের দারাই যথন তাহা জ্ঞাপিত হয়, তথন মস্তের উল্লেখ বার্থ। স্কুতরাং উহা অবশুই নিগ্রহস্থান। তাৎপর্য্য এই যে, যিনি অজিজ্ঞাদিত জ্ঞাত অর্গেরই পুনর্জ্ঞাপন করেন, তিনি অবশ্রুই অপরাধী। তবে প্রতিবাদী বা মধ্যস্থগণের জিজ্ঞাদাস্থলে বাদী অপর হেতৃবাক্য বা অপর উদাহরণবাক্য প্রয়োগ

করিলে দেখানে ভজ্জ্য তাঁহার নিগ্রহ হইবে না। তাই ভাষ্যকারও বলিয়াছেন যে, পুর্ব্বোক্তরূপ নিয়ম স্থাকার স্থলেই "মধিক" নামক নিগ্রহখান জানিবে। জয়ন্ত ভট্ট ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, হেতু বা উদাহরণ মধিক বলিব না, এইরূপ নিয়ম স্থাকার করিয়া, পরে ঐ স্থাক্ত করিয়ের পরিভাগে করিলে তৎপ্রযুক্তও বাদী বা প্রতিবাদী নিগ্রহার্হ ইইবেন। বস্তুতঃ বাদী বা প্রতিবাদী পঞ্চাবয়ব স্থায়বাক্যের প্রয়োগ করিতে যদি দেই বাক্যের মধ্যেই একাধিক তেতু অথবা একাধিক উদাহরণবাক্য বলেন, তাহা হইলে ঐরূপ স্থলেই দেই বাক্য "অধিক" নামক নিগ্রহস্থান, ইহাই মহর্ষির এই স্থ্র দ্বারা বুঝা যায়। উদ্যোতকরও ঐ ভাবেই স্থ্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মহানৈয়াম্বিক উদয়নাচার্য্যের স্থান্ন বিচারাত্মণারে "তার্কি মরক্ষা"কার বরদরাজ প্রভৃতি দূষণাদির আবিকা স্থলেও "অধিক" নামক নিগ্রহস্থান খীকার করিয়াছেন। কিন্ত প্রতিজ্ঞাবাকা ও নিগমন-বাকোর আধিকাত্বলে পরবর্তা হত্তোক্ত পুনক্ত নামক নিগ্রহন্তানই স্বীকার করিয়াছেন। কারণ, প্রতিজ্ঞাবাক্য বা নিগমনবাক্য একের অধিক বিগলে সেই অধিকবচন পুনরুক্ত-লক্ষণাক্রান্ত হওয়ায় সেধানে পুনক্ত ই নিগ্ৰহন্থান বলা যায়। কিন্তু হেতুবাকা ব উনাহরণবাকা অধিক বলিলে তাহা পুনকুক্তলক্ষণাক্রান্ত না হওয়ায় উহা "অধিক" নামক নিগ্রহস্থান বনিয়াই স্বীকার্য্য। যেমন "ধুমাৎ" ৰলিয়া আবার "আলোকাৎ" বলিলে অথবা "যথা মহানসং" বলিয়া আবার "যথা চত্তরং" বলিলে উহা শক্ষপুনক তও হয় না, অর্থপুনক ক্রও হয় না। স্তরাং উহা পুনক ক্র হইতে ভিন্ন নিগ্রহন্তান বৰিয়া স্বীকার্য্য। কিন্ত "বথা মহানসং" বলিয়া, পরে "মহানসবং" এই বাক্য বলিলে উহা পুনরুক্তের লক্ষণাক্রান্ত হওরার "পুনক্তত্ত" বলিয়াই স্বীকার্য্য। এইরূপ উপনয়বাক্য অধিক বলিলেও "অধিক" নামক নিগ্রহস্থান হইবে। বরদ্যাজ উহাকেও "হেত্ধিক" বলিয়াই এই নিগ্রহস্থানমধ্যে গ্রহণ ক্রিয়াছেন। উন্মনাচার্য্যের ব্যাখ্যামুদারে ব্রুদ্রাজ এই "অধিক" নামক নিপ্রছম্থানের লক্ষণ ৰশিশ্লাছেন যে, যে বাক্য অন্থিত অর্থাৎ অপর বাক্যের সহিত সম্বদ্ধার্থ এবং প্রাক্তাপ্রোগী এবং অপুনক্ত, এমন ক্বতকর্ত্তব্য বাক্যের উক্তিই "অধিক" নামক নিগ্রহন্থান ৷ যে বাক্যের কর্ত্তব্য বা ফলদিদ্ধি পূর্ব্বেই অন্ত বাবেষ্যর দ্বারা ক্বত অর্থাৎ নিষ্পন্ন হইয়াছে, দেই বাক্যকে "ক্বতকর্ত্তব্য" ও "কুতকার্য্যকর" বাক্য বলে। সপ্রয়োজন পুনক্তিকে অন্তবাদ বলে। স্কুতরাং পূর্ববাক্যের দারা অফুবাদবাক্যের ফল্পিন্ধি না হওয়ায় উহা "ক্লতকর্ত্তব্য" বাক্য নহে। ক্লতকর্ত্তব্য বাক্যের প্রায়োগ করিলেও যদি ঐ বাক্য সম্বন্ধর্থ না হয়, তাহা হইলে উহা পূর্বেক্ত "অপার্থক" হয় এবং ঐ বাক্য প্রক্রতোপ্যোগী না হইলে উহা পূর্ব্বোক্ত "অর্থাস্কর" হয় এবং অপুনক্ষক্ত না হইলে পুর্ব্বোক্ত "পুনক্ত্রু" নামক নিগ্রহন্থান হয়। স্কুতরাং পূর্ব্বোক্ত "অপার্থক" প্রভৃতির বারচ্ছেদের জন্ম পুর্বোক্ত বিশেষণত্রয়ের উল্লেখ কর্ত্তব্য। বরদরাজ ঐরূপ "অন্তব্যদ" বাক্ষোর অধিক উক্তিও "অধিক" নামক নিগ্রহস্থান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। নব্যনৈগায়িক রঘুনাথ শিরোমণি হেতুতে ব্যর্থ বিশেষণের উক্তিকেও "মধিক" নামক নিগ্রহস্থান বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। ধেমন "শীলধুমাৎ" এইরূপ হেতুবাক্য প্রয়োগ করিলে সেথানে ধূমে নীলরূপ বার্থ বিশেষণের উক্তি। রঘুনাথ শিরোমণির মতে নীলধ্মত্বরূপে নীল ধ্মেও বহ্নির যাধি আছে। উহা ব্যপাতাদিক নহে । ১ গা

স্বদিদ্ধান্তানুত্রপপ্রয়োগাভাদনিগ্রহস্থানত্রিকপ্রকরণ দ্যাপ্ত ॥ গা

## সূত্র। শব্দার্থয়োঃ পুনর্বচনং প্রক্রক্তম্যতার্বাদাৎ॥ ॥১৪॥৫১৮॥

অমুবাদ। অমুবাদ হইতে ভিন্ন স্থলে শব্দ অথবা অর্থের পুনরুক্তি (১৩) "পুনরুক্ত" অর্থাৎ "পুনরুক্ত" নামক নিগ্রহুন্তান।

ভাষ্য। অন্যত্তানুবাদাৎ—শব্দপুনরুক্তমর্থপুনরুক্তং বা। নিত্যঃ শব্দো নিত্যঃ শব্দ—ইতি শব্দপুনরুক্তং। অর্থপুনরুক্তং,—অনিত্যঃ শব্দো নিরোধধর্মকো ধ্বনিরিতি। অনুবাদে স্বপুনরুক্তং শব্দাভ্যাসাদর্থবিশেষোপপত্তেঃ। যথা—''হেস্থপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্ব্বচনং নিগমন"মিতি।

অনুবাদ। অনুবাদ হইতে ভিন্ন স্থলে শব্দপুনরুক্ত অথবা অর্থপুনরুক্ত হয়।
যথা—"নিত্যঃ শব্দঃ, নিত্যঃ শব্দঃ" এইরূপ উক্তি শব্দপুনরুক্ত। "এনিত্যঃ শব্দঃ,
নিরোধধর্মকো ধ্বনিঃ" এইরূপ উক্তি অর্থপুনরুক্ত। কিন্তু অনুবাদ স্থলে পুনরুক্ত
হয় না। কারণ, শব্দের অভ্যাদবশতঃ অর্থাৎ পূর্বেবাক্তি শব্দের পুনরাবৃত্তিবশতঃ অর্থবিশেষের বোধ জন্মে। যেমন "হেত্বপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্ববচনং নিগমনং" এই
সূত্রের দ্বারা উক্ত হইয়াছে।

িপ্পনী। এই স্ত্রের দার্য "পুনক্ষক্ত" নামক ত্রয়েদশ নিগ্রহয়্বানের লক্ষণ ও বিভাগ স্থৃতিত হইয়ছে। সপ্রয়েজন পুনক্ষক্তির নাম অন্তর্বাদ, উহা পুনক্ষক্ত দোষ নহে। পুনক্ষক্ত হুইতে অন্থ্রুলের বিশেষ আছে। মহর্ষি দ্বিভীয় অপ্যায়ে ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন ( বিভীয় খণ্ড, ৩৪০ পূর্চা জাইবা)। ভদন্মদারে ভাষাকারও এখানে পরে বলিয়াছেন যে, অন্থ্রাদ স্থলে শক্ষের পুনরার্ছিরূপ অভ্যাসপ্রযুক্ত অর্থবিশেষের বোধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ তজ্জন্ত পূর্ব্বাক্ত শক্ষের পুনক্ষক্তি করা হয়। স্নতরাং উহা সপ্রয়োজন পুনক্ষক্তি বলিয়া দোষ নহে, উহার নাম অন্থরাদ। ভাষাকার পরে মহর্ষি গোভমের প্রথমাধ্যায়েলক "হেত্বপদেশাৎ" ইত্যাদি স্ব্রটা উচ্চত করিয়া নিগমনবাধ্যকেই ইহার উদাহরণক্রপে প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষাকারের মতে নিগমনবাক্য

<sup>&</sup>gt;। "নীলধ্মখাদেক্রিরণীয়তে তু"। রঘুনাথ শিরোনশিকৃত বিশেষব্যাপ্তিদীপিতি। "বারণীয়তে ত্িত। বস্ততঃ বমতে নীলধ্মখমপি ব্যাপ্তিরেব। তাজপে, প হেতুপ্ররোগে তু "অধিকে"নৈর নিগ্রন্থানেন পুরুষো নিগৃহত ইতি ভাবঃ।—জগদীনী দীকা।

পূর্বোক্ত হেতুবাক্যেরই পুনক্তি হইয়া থাকে (প্রথম খণ্ড, ২৮০—৮৫ পূর্গা দ্রষ্টবা)। কিন্ত উহা সপ্রয়োজন বলিয়া অমুবাদ। স্থতরাং উহা পুনক্ষ ক্রদোষ বা পুনক্ষক্ত নামক নিগ্রহস্থান নহে। কিন্তু নিম্প্রান্তন পুনক্তিই দোষ এবং উহাই নিগ্রহস্থান। এই পুনক্তি দ্বিবিধ, স্মৃতরাং পুনকৃত্ত নামক নিগ্রহন্তানও বিবিধ। যথা—শব্দপুনক্ষক্ত ও অর্থপুনক্ষক্ত। একার্থক একাকার শব্দের পুনরাবৃত্তি হইলে তাহাকে বলে শব্দপুনকক। বেদন কোন বাদী "নিতাঃ শব্দঃ" বলিয়া প্রমাদ-বশতঃ আবার ও "নিতাঃ শব্দঃ" এই বাক্য বলিলে — উহা হইবে "শব্দপুনকৃক্ত"। এবং "অনিতাঃ শব্দঃ" বলিয়া, পরে উহার সমানার্থক বাক্য বলিলেন, "নিরোধধর্মকো ধ্বনিঃ।" ধ্বনিরূপ শব্দ নিরোধ অর্থাৎ বিনাশরূপ ধর্মবিশিষ্ট, এই অর্থ পূর্ব্বেই "অনিত্য: শব্দঃ" এই বাক্যের দারা উক্ত হইয়াছে। শেষোক্ত বাক্যের দ্বারা সেই অর্থেরই পুনক্ষক্তি হইয়াছে, স্থতরাং উহা অর্থপুনরক্ত। এইরূপ "ঘটো ঘটঃ" এইরূপ বলিলে শব্দপুনক ক হয় এবং "ঘটঃ কলদঃ" এইরূপ বলিলে অর্থ-পুনকক হয়। জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন যে, যদিও শব্দপুনকক্ত স্থলেও অর্থের পুনক্তি অবশ্রই হয়, তথাপি অর্থের প্রত্যভিজ্ঞা শব্দপূর্বক। অর্থাৎ শব্দের পুনরুক্তি হইলে প্রথমে সেই শব্দেরই প্রশুভিজ্ঞা হওয়ায় উহা শব্দপুনক্তি বলিয়াই ক্থিত হইয়াছে। আর ঐ শব্দপুনক্তির ব্যবহার জাতাপেক্ষ। অর্থাৎ পূর্ব্বোচ্চারিত দেই শব্দেরই পুনক্চচারণ হয় ন', ভাহা হইতে পারে না, কিন্তু তজ্জাতীয় শব্দেরই পুনক্ষজ্ঞি হয়, তাই উহা শব্দপুনক্ষক নামে ক্থিত হইয়াছে 1281

# স্থত্ত। অৰ্থাদাপন্নস্থ স্বশব্দেন পুনৰ্ৰচনৎ ॥১৫॥৫১৯॥

অনুবাদ। অর্থতঃ আপন পদার্থের অর্থাৎ কোন বাক্যের অর্থতঃই যাহা বুঝা যায়, তাহার স্ব শব্দের দ্বারা অর্থাৎ বাচক শব্দের দ্বারা পুনর্ব্চনও (১৩) পুনরুক্ত নামক নিগ্রহস্থান।

ভাষ্য। "পুন্রুক্ত"মিতি প্রকৃতং। নিদর্শনং—"উৎপত্তি-ধর্মকত্বা-দনিত্য"মিত্যুক্ত্বা অর্থাদাপন্নস্থ যোহভিধায়কঃ শব্দস্তেন স্বশব্দেন ব্রুয়া-দনুৎপত্তিধর্মকং নিত্যমিতি, তচ্চ পুনরুক্তং বেদিতব্যং। অর্থদন্ত্রাত্তায়ার্থে শব্দপ্রয়োগে প্রতীতঃ দোহর্থোহর্থাপত্ত্যেতি।

সমুবাদ। "পুনরুক্ত" এই পদটি প্রকৃত অর্থাৎ প্রকরণলব্ধ। নিদর্শন অর্থাৎ এই সূত্রোক্ত পুনরুক্তের উদাহরণ যথা—"উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাদনিত্যং" এই বাক্য বলিয়া অর্থতঃ আপন্ন পদার্থের অর্থাৎ ঐ বাক্যের অর্থতঃই যাহা বুঝা যায়, ভাহার বাচক যে শব্দ, সেই "প্রশব্দে"র দ্বারা (বাদী) যদি বলেন, "সমুৎপত্তি- ধর্ম্মকং নিভ্যং", তাহাও পুনরুক্ত জানিবে, ( কারণ ) অর্থবোধার্থ শব্দপ্রয়োগে সেই অর্থ অর্থাপত্তির দ্বারাই প্রতীত হইয়াছে।

টিপ্লনী। মহর্ষি পূর্ব্ব হত্তের দারা দ্বিবিধ পুনক্রক্ত বলিয়া, পরে আবার এই স্থত্তবারা তৃতীয় প্রকার পুনক্ষক্ত বলিয়াছেন। বাদী কোন বাক্য প্রয়োগ করিলে উহার অর্থত:ই ধাহা বুঝা ধায় অম্বাৎ অর্থাপতির ঘারাই যে অমুক্ত অর্থের বোধ হল, যাহা ভাহার বাচক শব্দরূপ স্থশব্দের দ্বারা আর বলা অনাবশুক, দেই অর্থের স্বশক্ষের দ্বারা যে প্রারম্ভিন, তাহাই তৃতীয় প্রকার প্রকৃত নামক নিগ্রহস্থান। পুনকৃক্ত প্রকরণবশতঃ পূর্ব্বস্থুত হইতে এই স্থতে "পুনকৃত্তং" এই পদটির অমুবৃত্তি মহর্ষির অভিপ্রেত বুঝা যায়। তাই ঐ তাৎপর্য্যে ভাষাকার প্রথমেই বলিয়াছেন,—"পুনক্ষক্ত-মিতি প্রকৃতং"। ভাষাকার পরে ইহার ইদাহরণ দারা স্থতার্থ বর্ণনও করিয়াছেন। ষেমন কোন বাদী "উৎপত্তিধর্মকমনিত্যং" এই বাক্য বলিয়া, আবার যদি বলেন,—"অনুৎপত্তিধর্মকং নিডাং", তাহা হইলে উহাও "পুনকুক্ত" হইবে। কারণ, উৎপত্তিধর্মক বস্তুমাত্রই অনিতা, এই বাক্য বদিলে উহার অর্পতঃই বুঝা যায় যে, অত্বৎপত্তিধর্মক বস্তু নিত্য। কারণ, অত্বৎপত্তিধর্মক বস্তু নিত্য না হইলে উৎপত্তিধর্মক বস্তমাত্র অনিতা, ইহা উপপন্নই হয় না। স্থতরাং অর্থাপত্তির দ্বারাই বাদীর অনুক্ত ঐ অর্থ প্রতীত হওয়ায় আবার স্বশব্দের দ্বারা অর্থাৎ উহার অভিধায়ক "অনুৎপত্তিধর্মকং নিত্যং" এই বাক্যের ধারা ঐ অর্থের পুনক্ষক্তি ব্যর্থ। স্থতরাং উহাও নিগ্রহ-স্থান। ভাষাকার পরে এই যুক্তি বাক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, অর্থ-বোধার্থই শব্দ প্রয়োগ হইয়া থাকে। স্কুতরাং অর্থের থোধ হইয়া গেলে আর শব্দ প্রয়োগ অনাবশুক। পুর্ব্বোক্ত স্থলে বাদীর শেষোক্ত বাক্যার্থ—অর্থাপত্তির দ্বার্থাই প্রতীত ইইয়াছে। মহর্ষি গৌতম অর্থাপত্তিকে পুথক প্রমাণ বলিয়া স্বীকার না করিলেও প্রকৃত অর্থাপত্তিকে প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে উহা অনুমানের অন্তর্গত। এই অর্থাপত্তি "আক্ষেপ" নামেও কথিত হইরাছে। তাই বরদরাজ প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, এই পুনক্বক্ত তিবিধ—(১) শব্দপুনক্বক্ত, (২) অর্থপুনক্বক্ত ও (৩) আক্ষেপপুনকৃক্ত। বাচম্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, পুনকৃক্ত নামক একই নিগ্রহন্তান কথঞিৎ অবাস্তরভেদবিবক্ষাবশত: ত্রিবিধ কথিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, অর্থপুনকক হইতে ভিন্ন শব্দপুনকক উপপন্ন হয় না। কারণ, ছার্থ শব্দ স্থলে শব্দের পুনককি হইলেও অর্থের ভেদ থাকায় শব্দপুনকক দোষ হয় না। জয়স্ত ভট্ট উক্ত মত স্থাকার করিয়াই সমাধান করিয়াছেন যে, বে বাদী নিজের অধিক শক্তি খ্যাপনের ইচ্ছায় অর্থভেদ থাকিলেও আমি নিজের উক্ত কোন শব্দেরই পুনঃ প্রয়োগ করিব না, সমস্ত শব্দেরই একবার মাত্র প্রয়োগ করিব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া অর্থাৎ প্রথমে উক্তরূপ নিয়ম স্থাকার করিয়া জয়বিচারের আরম্ভ করেন, তিনি কোন শব্দের পুনঃ প্রয়োগ করিলে সেখানে "শব্দপুনককে"র ছায়াও নিগৃহীত হইবেন, ইহা স্থচনা করিবার জন্মই মহর্ষি অর্থপুনকক হইতে শব্দপুনকক্তের পৃথক্ নির্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ পুর্ব্বোক্তরূপ নিয়মকথাতেই সর্ব্বপ্রকার পুনকক নিয়হন্থান হইবে,

অভ্ৰম্ভ উহা নিগ্ৰহস্থান হইবে না! ব্ৰদ্বাজ ইহা জয়ন্ত ভট্টের আয় বিশ্বরূপের মত ব্লিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। এই বিশ্বরূপের কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। ভাদর্কজ্ঞের "ভায়দারে"র <mark>টীকাকার জন্মিংহ হুরিও উক্তরূপ দিদ্ধান্তই ম্পাই বলিন্নাছেন। কিন্তু উদ্যোতকর ও বাচম্পতি</mark> মিশ্র এখানে ঐক্রপ কোন কথাই বলেন নাই। পুরস্তু উন্দ্যোতকর এখানে বলিয়াছেন যে, কোন সম্প্রদায় পুনক্ততে নিগ্রহস্থান বুগিয়াই স্বীকার করেন না। কারণ, কোন বাদী পুনক্তি করিলেও তদুরারা তাঁহার প্রক্লান্ত বিষয়ের কোন বাধ বা হানি হয় না। পরস্ত পুনরুক্তির দারা অপরে দেই বাক্যার্থ সমাক বুঝিতে পারে। স্মৃতরাং অপরকে বুঝাইবার উদ্দোশ্রেই যে বাক্য প্রয়োগ কর্ত্তব্য, তাহাতে দর্বত্র পুনক্ষজির সার্থকতাও আছে। অত এব পুনক্ষজ্ঞ কখনই নিগ্রহম্বান হইতে পারে না। উদ্যোতকর উক্ত মতের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, যে মর্ব পুর্ব্বেই প্রতি-পাদিত হইয়াছে, তাহারই পুন: প্রতিপাদনের জন্ম পুনক্তি বার্থ। স্নতরাং বৈমর্থ্যবশতঃই পুনকক্তকে নিগ্রহন্তান বলিয়া স্বীকার্য।। তাৎপর্যাটীকাকার উদ্যোতকরের এই "বৈমর্থ্য"শব্দের পক্ষান্তরে বিরুদ্ধ প্রয়োজনবন্তরূপ অর্থও গ্রহণ করিয়া তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, বাদী পুনক্ষক্তি ক্রিলে দেখানে প্রতিবাদী উহার প্রয়োজন চিম্ভায় ব্যাকুণচিত্ত হইয়া, প্রথমোক্ত বাক্য হইতে আপাততঃ প্রতীত অর্থণ্ড অপ্রতীত অর্থের ভার মনে করিয়া, কিছু নিশ্চর করিতে পারেন না। স্মৃতরাং বাদী তাঁহাকে পুনর্বার বুঝ ইবার জন্ম প্রবৃত্ত হইগাও তথন তাঁহার পক্ষে প্রতিপাদক হন না। অর্থাৎ তথন তিনি দেই প্রতিবাদীকে তাঁহার দাধনের বিষয় সাধ্য পদার্থ নিঃসংশয়ে বুঝাইতে পারেন না। অতএব তাঁহার সেই পুনক্তির বিক্লপ্ত প্রয়োজনবন্তরূপ বৈষ্ণ্য হয়। কারণ, বাদী তাঁহার সাধ্য বিষয়ের নিশ্চরকে যে পুনক্ষক্তির প্রয়োজন মনে করিয়া পুনক্ষক্তি করেন, তদবারা প্রতিবানীর সংশব্রই উৎপন্ন হইলে উহার প্রায়োজন বিরুদ্ধ হয়। অতএব পুনরুক্ত অবশাই নিগ্রহ-স্থান। সুলকথা, উদ্যোতকর ও বাচম্পতি মিশ্রের কথার দারা বুঝা যায় যে, তাঁহাদিগের মতে "পুনকৃক্ত" দর্বত্রই নিগ্রহস্থান। তবে কেবল তত্ত্বনির্ণার্থ যে "বাদ"বিচার হয়, তাহাতে "পুনকৃক্ত" নিগ্রহস্থান হইবে না। কিন্তু জিগীয়ু বাদী ও প্রতিবাদীর "জন্ন"ও "বিতণ্ডা" নামক কথাতেই পুর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে "পুনক্ষক্ত" নিগ্রহম্বান বলিয়া ক্থিত হইয়াছে, ইহা মনে রাখিতে হইবে ৷১৫৷

পুনকক্তনিগ্রহস্থানপ্রকরণ সমাপ্ত ॥৪॥

# সূত্র। বিজ্ঞাতস্থ পরিষদা ত্রিরভিহিতস্থা-প্যপ্রত্যুক্ষারণমনরুভাষণং ॥১৬॥৫২০॥

অনুবাদ। (বাদী কর্ত্ক) তিনবার কথিত হইলেও সভ্য বা মধ্যস্থকর্ত্ত্ক বিজ্ঞাত বাক্যার্থের অপ্রভ্যুচ্চারণ (১৪) "অননুভাষণ" অর্থাৎ "অননুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থান। ভাষ্য। "বিজ্ঞাতস্ত" বাক্যার্থস্ত "পরিষদা", বাদিনা "ত্রিরভিহিতস্ত" য"দপ্রভূচ্চারণং", তদনমুভাষণং নাম নিগ্রহস্থানমিতি। অপ্রভূচ্চারয়ন্ কিমাঞ্জয়ং পরপক্ষপ্রতিষেধং ক্রয়াৎ।

অনুবাদ। বাদী কর্ত্বক তিনবার কথিত, মধ্যস্থ কর্ত্বক বিজ্ঞাত বাক্যার্থের যে অপ্রত্যুচ্চারণ, তাহা (১৪) "অনমুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থান। (কারণ) প্রত্যুচ্চারণ
না করিয়া (প্রতিবাদী) কোন্ আশ্রয়বিশিষ্ট পরপক্ষ প্রতিষেধ বলিবেন ? অর্থাৎ
প্রতিবাদী বাদীর সেই বাক্যার্থের অনুবাদ না করিলে তাহার উত্তরের আশ্রয়াভাবে
তিনি উত্তরই বলিতে পারেন না, স্কুতরাং বাদীর ঐরপ বাক্যার্থের অনুবাদ না করা
তাহার পক্ষে অবশ্যুই নিগ্রহস্থান।

টিপ্রনী। এই স্থতের বারা "অনমূভাষণ" নামক চতুর্দিশ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ স্থচিত হইয়াছে। জিগীষু বাদী প্রথমে তাঁহার নিজপক্ষ স্থাপনাদি সমাপ্ত করিলে, জিগীষু প্রতিবাদী প্রথমে তাঁহার দুষণীয় সেই বাক্যার্থের অন্থবাদ করিয়া তাহার খণ্ডন করিবেন। প্রতিবাদীর দেই অন্থবাদের নাম প্রত্যুচ্চারণ এবং উহা না করার নাম অপ্রত্যুচ্চারণ। দেই অপ্রত্যুচ্চারণই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর পক্ষে "অনমূভাষণ" নামক নিগ্রহস্থান। অমূভাষণের অর্থাৎ অমুবাদের অভাব অথবা অমুবাদের বিরোধী কোন ব্যাপারই অনমুভাষণ। বাদী তিনবার বলিলেও যদি প্রতিবাদী ও মধ্যস্থগণ কেহই উঁহোর বাক্যার্থ না বুঝেন, তাহা হইলে দেখানে বাদীর পক্ষেই - অবিজ্ঞাতার্থ" নামক নিগ্রহস্থান হইবে, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইমাছে। কিন্তু এই "অনমুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থান-স্থলে মধ্যস্থগণ কর্ত্ত ক বাণীর বাক্যার্থ বিজ্ঞাত হওয়ায় ইহা "মবিজ্ঞাতার্থ" নামক নিশ্রহন্থান হইতে ভিন্ন। তাই মহর্ষি এই স্থত্তে বলিয়াছেন, "বিজ্ঞাতস্ত পরিষদা"। প্রতিবাদী বাদীর প্রথম বচনের দ্বারা তাঁহার বাক্যার্থ मা বুঝিলে, বাদী ভিনবার পর্যান্ত বলিবেন, ইহাই জয়ন্ত ভট্ট পূর্বের সমর্থন করিয়াছেন। এ বিষয়ে মতভেদও পূর্বের বলিয়াছি। বরদরাজ এখানে বলিয়াছেন যে, তিন বারের ন্যুন বা অধিক বার বচনের নিষেধের জন্ত মহর্ষি এখানে "ত্রি:" এই পদটী বলেন নাই। কিন্ত যে কয়েকবার বলিলে উহা প্রতিবাদীর উচ্চারণ বা অনুবাদের যোগ্য হয়, ইহাই মহর্ষির বিবক্ষিত। স্থত্তে "বাদিনা" এই পদের অধ্যাহার মহর্ষির অভিপ্রেত। বরদরাজ এখানে ইহাও বলিয়াছেন বে, কদাচিং মন্দর্জি শুতিবাদীকে ব্ঝাইবার জন্ত মধ্যস্থগণও বাদীর বাক্যার্থের অনুবাদ করেন, ইহা স্তুনা করিবার জন্ম মহর্ষি স্থ্যে "বাদিনা" এই পদের উল্লেখ করেন নাই। উক্তরূপ স্থলে প্রভিবাদী বাদীর বাক্যার্থ না বুঝিলে "অজ্ঞান" নামক নিগ্রহস্থান হয় এবং কোন কার্যাবাদক উদ্ভাবন করিয়া কথার ভঙ্গ করিলে "বিক্ষেপ" নামক নিগ্রহস্থান হয়। এ জন্ত উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন যে, যে প্রতিবাদী নিজের অজ্ঞান প্রকাশ করেন না এবং কথা ভঙ্গ করেন না, তাদূশ প্রতিবাদী কর্ত্তৃক উচ্চারণযোগ্য পূর্ব্বোক্তরপ বাণীর বাক্যার্থের অনুবাদ না করাই "অনুস্তাষণ" নামক নিগ্রহস্থান। বরদরাজও উক্ত মতামুসারেই এইরূপ লক্ষণ ব্যাথ্যা করিয়াছেন।

বৌদ্ধনম্প্রদায় এই "অনমুভাষণ"কেও নিগ্রহস্থান বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের কথা এই যে, প্রতিবাদীর উত্তরের গুণ দোষ দারাই তাঁহার অমূচ্ত্ব ও মূচ্ত্ব নির্ণয় করা যায়। প্রতিবাদী বাদীর বাক্যার্থের অমুবাদ না করিলেই যে, তিনি দত্তর জানেন না, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। কারণ, পুরুষের শক্তি বিচিত্র। কেহ বাদীর বাক্যার্থের অত্নবাদ করিতে সমর্থ না হইলেও সত্ত্বর বলিতে সমর্থ, ইহা দেখা যায়। এরপ স্থনে তিনি সত্তর বলিলে কখনই নিগৃহীত হইতে পারেন না। পরস্ত বানীর হেতুমাত্রের অনুবাদ করিয়াও প্রতিবাদী তাঁহার থণ্ডন করিতে পারেন। বাদীর সমস্ত বাক্যার্থেরই অমুবাদ করা তাঁহার পক্ষে অনাবশ্রক। স্লু ১রাং গৌতমোক্ত "অনমুভাষণ" নিশ্রংস্থান হইতেই পারে না। তবে বে প্রতিবাদী, বাদীর বাকাার্থের অমুবাদ করিতে **আরম্ভ** कतिया निवृत्व इटेरनन, मध्यूर्वकर्रा व्यक्ष्यांन कतिराज शांत्रिरनन ना, किन्त शरत मञ्चत विनानन, তাঁহার "থলাকার" মাত্র হইবে। বিবক্ষিত অর্থের অপ্রতিপাদকত্ব অর্থাৎ বুঝাইতে ইচ্ছা করিয়াও এবং বুঝাইবার জ্বন্ত কিছু বলিয়াও বুঝাইতে না পারাকে "খলীকার" বলে। উদ্যোতকরও এখানে "থলীকার" শক্তেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, যেমন "বাদ"বিচারে কাহারও পরাজ্যরূপ নিপ্রহ নাই, কিন্তু খলীকার মাত্রই নিগ্রহ, ডজ্রপ পূর্ব্বোক্তরূপ স্থলেও প্রতিবাদীর খলীকার মাত্রই হইবে। কিন্তু তিনি পরে সত্তর বলায় তাঁহার পরাজয়রূপ নিগ্রহ ইইবে না। স্বভরাং প্রতিবাদীর অনুমূভাষণ কোন স্থলেই তাঁহার পক্ষে নিগ্রহন্তান বলা যায় না। উদ্যোতকর এই বৌদ্ধমতের উল্লেখপুর্বাক ইহার খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন বে, প্রতিবাদীর বাক্যার্থের অত্মবাদ না করিলে তাঁহার উত্তরের বিষয়-পরিজ্ঞানের অভাবে উত্তরই হইতে পারে না। পরপক্ষ প্রতিষেধ-রূপ যে উত্তর, তাহার বিষয়রূপ আশ্রয় না বঝিলে উত্তর বলাই যায় না। নির্বিষয় নিয়াশ্রয় কোন উত্তর হইতে পারে না। যদি বল, প্রতিবাদী দেই উত্তরের বিষয় ব্রিয়াই উত্তর বলেন। কিন্ত ভাহা হইলে তিনি ভাহা উচ্চারণ করিবেন না কেন ? তিনি উত্তরের বিষয়কে আংশ্রয় করিয়া উত্তর ববেন, কিন্তু সেই বিষয়ের উচ্চারণ করেন না, ইহা ব্যাহত, অসম্ভব । কারণ, বাহা দুষণীয়, তাহাই দুষণের বিষয়। স্মৃতরাং সেই দূষণীর বিষয়টী না বলিলে তাহার দূষণ বলাই যায় না। যদি বল, বাদীর সমস্ত বাক্য বা বাক্যার্থই প্রতিবাদীর দুষ্ণীর নহে। কারণ, বাদীর যে কোন অবরবের দ্যণের ছারাই যখন তাঁহার সাধন বা হেতু দূ্ষিত হইয়া যায়, তথন তাহার অস্ত দোষ বলা অনাবশুক। অত এব প্রতিবাদীর যাহা দুষ্ণীয় বিষয়, তিনি কেবল তাহারই অমুবাদ করিবেন। নচেৎ তাঁহার অদুষ্য বিষয়েরও অমুবাদ করিলে, দেখানে তাহার বিপরীতভাবে অমুভাষণও অপর নিগ্রহস্থান হইয়া পড়ে। উদ্যোত্তকর এই সমস্ত চিস্তা করিয়াই পরে বলিয়াছেন মে, পুর্বের্ম বাদীর সমস্ত বাক্যের উচ্চারণ কর্ত্তব্য, পরে উত্তর বক্তব্য, ইহা প্রতিজ্ঞা করা হয় নাই। কিন্তু প্রতিবাদীর ধে কোনরূপে উত্তর যে অবশ্র বক্তব্য, ইহাত সকলেরই স্বীকার্যা। কিন্তু সেই উত্তরের বার্ছা আশ্রম বা বিষয় অর্থাৎ প্রতিবাদীর ধাহা দুষণীয়, তাহার অমুবাদ না করিলে আশ্রয়ের অভাবে তিনি উত্তরই বল্তি পারেন না। অতএব সেই উত্তর বলিবার জন্ম বাদীর কথিত দেই বিষয়ের অমুবাদ তাঁহার করিতেই হইবে । কিন্তু তিনি বদি তাহারও অমুবাদ না করেন, তাহা হইলে

তাঁহার উত্তর বলাই সম্ভব না হওয়ায় দেইরাণ স্থলে তাঁহার "অনমুভাষণ" নামক নিগ্রহন্থান অবশ্য স্বীকার্যা। ফল কথা, প্রতিবাদীর দৃষণীয় বিষয়মাত্রের অমুবাদ না করাই "অনমুভাষণ" নামক নিগ্রহন্থান, সমস্ত বাক্যার্থের অমুবাদ না করা ঐ নিগ্রহন্থান নহে, ইহাই উদ্যোভকরের শেষ কথার তাৎপর্যা। বাচম্পতি মিশ্রও শেষে ঐ তাৎপর্যাই ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন। জয়স্ত ভট্টও ইহাই বলিয়াছেন। মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য এই "অনমুভাষণ" নামক নিগ্রহন্থানকে পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। মহানেয়ায়িক উদয়নাচার্য্য এই "অনমুভাষণ" নামক নিগ্রহন্থানকে পঞ্চ প্রকারে দ্বণীয় বিষয়ের অমুবাদ করিলে অথবা (২) সেই দ্বণীয় বিষয়ের আংশিক অমুবাদ করিলে, (৩) অথবা বিপরীত ভাবে অমুবাদ করিলে অথবা (৪) কেবল দ্বণমাত্র বলিলে অথবা (৫) বৃঝিয়াও সভাক্ষোভাদিবশতঃ স্তম্ভিত হইয়া কিছুই বলিতে না পারিলে "অনমুভাষণ" নামক নিগ্রহন্থান হয়। অক্সান্ত কথা পরে বাক্ত হইবে ॥১৬॥

#### সূত্র। অবিজ্ঞাতঞাজানং ॥১৭॥৫২১॥

অনুবাদ। এবং অবিজ্ঞান অর্থাৎ প্রতিবাদীর পক্ষে পূর্ব্বসূত্রোক্ত বাদিবাক্যা-র্থের বিজ্ঞানের অভাব (১৫) "অজ্ঞান" অর্থাৎ "অজ্ঞান" নামক নিগ্রহস্থান।

ভাষ্য। বিজ্ঞাতস্থানরিষদা বাদিনা ত্রিরভিহিতস্থ যদবিজ্ঞাতং, তদ-জ্ঞানং নাম নিগ্রহস্থানমিতি। অয়ং খল্পবিজ্ঞায় কস্থ প্রতিষেধং ক্রয়াদিতি।

অমুবাদ। বাদী কর্ত্ত্ব তিনবার কথিত, মধ্যস্থ কর্ত্ত্ব বিজ্ঞাত বাদিবাক্যার্থের যে "অবিজ্ঞাত" অর্থাৎ উক্তরূপ বাদিবাক্যার্থ বিষয়ে প্রতিবাদীর যে বিজ্ঞানের অভাব, তাহা "অজ্ঞান" অর্থাৎ অজ্ঞান নামক নিগ্রহস্থান। কারণ, ইনি অর্থাৎ প্রতিবাদী বিশেষরূপে না বুঝিয়া কাহার প্রতিষেধ (উত্তর) বলিবেন ?

টিপ্রনী। এই স্ত্রের ঘারা "অজ্ঞান" নামক পঞ্চদশ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ স্টিত হইয়াছে। স্ত্রে ভাববাচা "ক্ত" প্রত্যানিপান্ন "বিজ্ঞাত" শব্দের ঘারা বিজ্ঞানন্ধপ অর্থই মহর্ষির বিবক্ষিত। ভাহা হইলে "অবিজ্ঞাত" শব্দের ঘারা বৃঝা যার বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশিষ্ট জ্ঞানের অভাব। উহাই "অজ্ঞান" নামক নিগ্রহস্থান। কোন্ বিষয়ে কাহার বিশিষ্ট জ্ঞানের অভাব, ইহা বলা আবশ্রক। তাই মহর্ষি এই স্ত্রে "চ" শব্দের ঘারা পূর্ব্বস্ত্রোক্ত বিষয়ের সহিতই ইহার সম্বন্ধ স্থানা করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার স্ত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, বাদী কর্তৃক ভিনবার কথিত এবং পরিষৎ অর্থাৎ মধ্যস্থ সভ্য কর্তৃক বিজ্ঞাভ যে বাদীর বাক্যার্থ, ভব্বিষয়ে প্রতিবাদীর যে বিজ্ঞানের অভাব, তাহা "অজ্ঞান" নামক নিগ্রহস্থান। পূর্ব্বস্থ্রাহ্মারে এখানে "বিজ্ঞাভন্ত পরিষদা বাদিনা ত্রিরভিহিত্তত্ত" এইরূপ ভাষ্যপাঠই প্রকৃত বিদ্যা বৃঝা যার। প্রতিবাদীর পক্ষে ইহা নিগ্রহস্থান কেন হইবে ? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার পরে

}

বলিয়াছেন যে, প্রতিবাদী বিশেষরূপে বাদীর বাক্যার্থ না ব্ঝিলে তিনি উহার প্রতিষেধ করিতে পারেন না। স্থতরাং উক্তরূপ স্থলে তিনি নিরুত্তর হইয়া অবশ্র নিগৃহীত ইইবেন। বাদীর কথিত বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র জ্ঞানই জন্ম না, ইহা বলা যায় না। কিন্তু যেখানে বাদীর বাক্যার্থের অন্তর্গত কোন পদার্থ বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান জন্মিলেও সম্পূর্ণরূপে সেই বাক্যার্থের বোধ না হওয়ায় তিনি বাদীর পক্ষ বুঝিতে পারেন না এবং ভজ্জ্ঞ উহার প্রতিষেধ করা সম্ভবই হয় না, সেই স্থলেই তাঁহার "অজ্ঞান" নামক নিগ্রহস্থান হয়। তাই মহর্ষিও স্থে "অজ্ঞাতং" না বলিয়া "অবিজ্ঞাতং" বলিয়াছেন। উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর বাকার্য বুঝিতে না পারিয়া "কি বলিতেছ, বুঝাই যায় না" ইত্যাদি কোন বাক্য প্রয়োগ করিলে তদ্বারা তাঁহার ঐ "জজ্ঞান" নামক নিপ্রহন্থান বুঝিতে পারা যায়। পূর্বস্তোক্ত "অনহভাষণ" নামক নিপ্রহন্থান স্থলে প্রতিবাদী নিজের অজ্ঞানপ্রকাশক কোন বাক্য প্রয়োগ করেন না! স্নতরাং তিনি সেধানে বাদীর বাক্যার্থ বুঝিয়াও তাঁহার দূষণীয় পদার্থের অন্তবাদ করেন না, ইহাই বুঝা যায়। স্থতরাং ভাৰা এই "অজ্ঞান" নামক নিপ্ৰহন্তান হইতে ভিন্ন ৷ আৰু যদি একাপ স্থলেও ভিনি নিজের অজ্ঞান-প্রকাশক কোন বাক্য প্রয়োগ করেন, অথবা অভ্য কোন হেতুর দারা তাঁহার বাদীর বাক্যার্থবিষয়ে অজ্ঞান বুঝা যায়, তাহা হইলে দেখানে "অজ্ঞান" নামক নিগ্রহস্থানই হইবে। উদ্দ্যোতকর ইহাকে অপ্রতিপত্তিমূলক নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন। জয়স্ত ভট্ট ইহাকে স্বন্ধপতঃই অপ্রতিপত্তি নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন। মহর্ষির পুর্ব্বোক্ত "অপ্রতিপত্তি" শব্দের আখ্যাভেদ পূর্ব্বেই বলিয়াছি ॥১৭।

# সূত্র। উত্তরস্থাপ্রতিপত্তিরপ্রতিভা ॥১৮॥৫২২॥

অনুবাদ। উত্তরের অপ্রতিপত্তি অর্থাৎ প্রতিবাদীর উত্তরকালে উত্তরের অস্ফূর্ত্তি বা অজ্ঞান (১৬) "অপ্রতিভা" অর্থাৎ "অপ্রতিভা" নামক নিগ্রহস্থান।

ভাষ্য। পরপক্ষ-প্রতিষেধ উত্তরং, তদযদা ন প্রতিপদ্যতে তদা নিগৃ-হীতো ভবতি।

অমুবাদ। পরপক্ষের প্রতিষেধ অর্থাৎ বাদীর পক্ষের খণ্ডন উত্তর। যদি (প্রতিবাদী) তাহা না বুঝেন, অর্থাৎ উত্তরকালে তাহার স্ফূর্ত্তি বা বোধ না হয়, ভাহা হইলে নিগুহীত হন।

টিপ্পনী। এই স্ত্রের ঘারা "ৰাপ্সতিভা" নামক ষোড়শ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ স্থানিত হইয়ছে। উত্তরকালে উত্তরের ক্ষৃত্তি না হওয়াই "অপ্রতিভা" নামক নিগ্রহস্থান। অর্থাৎ যে স্থলে প্রতিবাদী বাদীর বাক্যার্থ ব্ঝিলেন এবং তাহার অনুবাদও করিলেন, কিন্তু উত্তরকালে তাঁহার উত্তরের ক্ষৃত্তি হইল না, তাই তিনি উত্তর বলিতে পারিলেন না, সেই স্থলে তাঁহার পক্ষে "অপ্রতিভা" নামক নিগ্রহ্মান হইবে। স্থতরাং পূর্ব্বোক্ত "অজ্ঞান" ও "অনমুভাষণ" হইতে এই "অপ্রতিভা" ভিন্ন প্রকার নিগ্রহ্মান। বৌদ্ধসম্প্রাদায় ইহাও স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে "অজ্ঞান" ও

"অপ্রতিভা"র কোন ভেদ নাই এবং পূর্ব্বোক্ত "অনমূভাষণ"ও অপ্রতিভাবিশেষই। কারণ, "অন্মূভাষণ" স্থলেও প্রতিবাদী বস্ততঃ অপ্রতিভার দারাই নিগৃহীত হন। শ্রীমদ্বাচম্পতি মিশ্র ঐ কথারও উল্লেখ করিয়া তহন্তরে বলিয়াছেন যে, পুরুষের শক্তি বিচিত্র। কোন পুরুষ তাঁহার দুষা ও দূষণ বুঝিয়াও তাহার অনুভাষণ করিতে পারেন না। কারণ, বহু বাক্প্রয়োগে জাঁহার শক্তি নাই। স্থতরাং দেখানে অপ্রতিভা না থাকিলেও যখন অনুমুভাষণ সম্ভব হয়, তথন "অনমুভাষণ"কে অপ্রতিভাবিশেষই বলা যায় না, উহা পুথক নিপ্রহন্থান ব্রিয়াই স্বীকার্য্য। এইরূপ কোন পুরুষ তাঁহার দূষ্য বিষয় বুঝিংলন এবং তাহার অনুভাষণও করিলেন, কিন্তু তাঁহার দ্যনের স্ফুর্ভি না হওয়ায় তিনি উহা থণ্ডন করিতে পারিলেন না, ইহাও দেখা যায়। স্মৃতরাং উক্তরূপ স্থলে তিনি "অ এতিভা"র দারাই নিগৃংগত হওয়ায় উহাই নিগ্রহন্তান হইবে। আর কোন স্থালে কোন পুরুষ মন্দব্দ্ধিবশতঃ তাঁহার দৃষ্য অর্থাৎ খণ্ডনার বাদীর বাক্যার্থ বা হেতু বুঝিতেই পারেন না, ইহাও দেখা যায়। এরূপ স্থলে তিনি তদ্বিষয়ে "অজ্ঞান" দারাই নিগৃহীত হওয়ায় "অজ্ঞান"ই নিগ্রহস্থান হইবে। ঐক্রপ স্থলে তিনি অজ্ঞানবশতঃ বাদীর বাক্যার্থের অমুবাদ করিতে না পারিলেও বাদীর উচ্চারিত বাক্যমাত্রের উচ্চারণ করিতেও পারেন। স্মৃতরাং দেখানে সর্বাধা অনুমূভাষণ বলাও যায় না। তবে অজ্ঞান স্থলে অপ্রতিভাও অবশ্র থাকিবে। কিন্তু তাহা হইলেও ঐ অজ্ঞান ও অপ্রতিভার অর্থতেন আছে। জয়স্ত ভট্ট ইহা বাক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, যাহা উত্তরের বিষয় অর্থাৎ বাদীর বাক্যার্থক্রপ দুষ্য পদার্থ, তাহার অক্ত:নই "অক্তান" নামক নিগ্রহস্থান এবং দেই দূষ্য বিষয় বুঝিয়াও তাহার অনুবাদ না করা "অনুমুভাষণ" নামক নিগ্রহস্থান এবং তাহার অনুবাদ করিয়াও উত্তরের অক্তান বা অফ্,র্ত্তিই "অপ্রতিভা" নামক নিগ্রহ-স্থান। ফলকথা, উন্তরের বিষয়-বিষয়ে অজ্ঞান এবং উত্তর-বিষয়ে অজ্ঞান; এইরূপে ধ্থাক্রমে বিষয়ভেদে "অজ্ঞান" ও "অপ্রতিভা" নামক নিঞাংস্থানের অরপভেদ স্বীকৃত হইয়াছে এবং উহার অসংকীর্ণ উদাহরণস্থলও আছে। কোন স্থলে পূর্ব্বোক্ত "অজ্ঞান", "অপ্রতিভা" ও "অনমুভাষণের" माक्षर्य रहेरल वानी यांश निम्ठय कत्रिएक भारतन, लाशतहे **छे**न्छायन कत्रिरवन ।

প্রতিবাদীর অপ্রতিভা কিরপে নিশ্চয় করা যায় ? ইহা ব্রাইতে উদ্যোতকর এথানে বিদিয়াছেন যে, প্রতিবাদী শ্লোক পাঠাদির দ্বারা অবজ্ঞা প্রদর্শন করায় তাঁহার উত্তরের বোধ হয় নাই, ইহা ব্রা যায় । তাৎপর্য্য এই যে, প্রতিবাদী যদি বাদীর বাক্যার্থ ব্রিয়া এবং তাহার অহবাদ করিয়া উত্তর করিবার সময়ে নিজের অহস্বার ও বাদীর প্রতি অবজ্ঞা-প্রকাশক কোন শ্লোক পাঠ করেন অথবা ঐ ভাবে অহ্য কাহারও বার্ত্তার অবতারণা প্রভৃতি করেন, তাহা হইলে দেখানে তাঁহার যে উত্তরের স্ফূর্ত্তি হয় নাই, ইহা ব্রা যায় । কারশ, উত্তরের স্ফুর্তি হইলে তিনি কথনই উত্তর না বলিয়া শ্লোক পাঠাদি করেন না । ভূষণ প্রভৃতি কেহ কেহ বলিয়াছিলেন যে, অপ্রতিভাবশতঃ প্রতিবাদী শ্লোক পাঠ বা অহ্য কোন কথা বলিলে সেথানে ত "অর্থান্তর" বা "অপার্থক" প্রভৃতি কোন নিপ্রহন্তানই হইবে । স্থতরাং "অপ্রতিভা" নামক নিপ্রহন্তান স্থলে প্রতিবাদীর ভূফাজাবই নিপ্রহের হেতু । কিন্তু উদ্যোতকরের ভাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে

۶

বাচম্পতি মিশ্র বনিয়াছেন যে, "অপ্রতিভা" নামক নিগ্রহন্থান স্থান প্রতিবাদী বাদীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের জন্তই শ্লোক পাঠাদি করেন। "অর্থন্তের" প্রভৃতি স্থান বদীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন হয় না, তাহা উদ্দেশ্যও থাকে না। স্বতরাং "অপ্রতিভা" নামক নিগ্রহন্থান, উহা হইতে ভিন্ন প্রকার। অপ্রতিভাবশতঃ তৃথীভাব হইলে দেখানে বাচম্পতি মিশ্র পরবর্ষী স্থোক্ত "বিক্ষেপ" নামক নিগ্রহন্থানই বনিয়াহেন। পরে তাহা বাক্ত ইইবে। "অপ্রতিভা" স্থলে প্রতিবাদী একেবারে নীরব হইনা কির্পে সভামধ্যে বিদিন্না থাকিবেন ? এতছত্তরে জন্মস্ত ভট্টও তৃথাপ্রতাব অন্যাকার করিয়া শ্লোক পাঠাদির কথাই বনিয়াছেন এবং তিনি প্রতিবাদীর আত্মাহক্ষার ও বাদীর প্রতি অবজ্ঞাপ্রকাশক ছইটী শ্লোকও উদাহরণরূপে রচনা করিয়া নিবিন্না গিয়াছেন। জন্মস্ত ভট্টের "প্রায়নজন্ত্রী" সর্প্রতিহার একাধারে মহাকবিত্ব ও মহানৈয়ান্তিকত্বের ঘোষণা করিতেছে।

কিন্তু বর্দরান্ধ "অপ্রতিভা" নামক নিগ্রংস্থান স্থলে প্রতিবাদীর তৃষ্ণীন্তাবেও প্রহণ করিয়া বণিয়াছেন যে, তৃষ্ণীন্তাবের ল্লায় ভোজরাজের বার্তার অবতার্ণা, প্রোকাদি পাঠ, নিজ কেশাদি রচনা, গগনস্চন ও ভূতলবিলেখন প্রভৃতি যে কোন অল্ল কার্য্য করিলেও উক্ত স্থলে প্রতিবাদী নিগৃগত হইবেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথণ এখানে "থস্চনের" উল্লেখ করিয়াছেন। উত্তরের স্ফূর্ত্তি না হইংল তখন উর্দ্ধ আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া অবস্থান বা আকাশের রুষ্ণবর্গ প্রভৃতি কিছু বলাই গগনস্চন বা "থস্চন" বলিয়া কথিত হইয়াছে। এবং যিনি ঐ "থস্চন" করেন, তিনি নিলাস্ট্রক "থস্টি" নামেও কথিত হইয়াছেন। তাই বিচারস্থলে প্রতিবাদী বৈগাকরণ প্রভৃতি "থস্টি" ইত্যাদি প্রয়োগও ইইয়াছে। বৈয়াকরণ প্রভৃতি প্রতিবাদী নিন্দিত ইইলেই অর্থাৎ এই স্ব্রোক্ত "অপ্রতিভা" নামক নিগ্রন্থনের দ্বারা নিগৃহীত ইইলেই ঐরূপ কর্ম্মারের সমাস হয়, নচেৎ ঐরূপ সমাস হয় না। ব্যাকরণ শান্তে এই "অপ্রতিভা" নামক নিগ্রহ্মানকে প্রহণ করিয়াই ঐরূপ সমাস বিহিত ইইয়'ছে, ইহা সর্ম্বনম্মত নিগ্রহ্মান। ধর্মকীর্ত্তিও "অনোধ্যারান" শন্দের দ্বারা ইহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। গৌতমোক্ত এই "অপ্রতিভা" শন্দকে গ্রহণ করিয়াই "বিচারে অপ্রতিভ ইইয়াছেন। গৌতমোক্ত এই "অপ্রতিভা" শন্দকে গ্রহণ করিয়াই "বিচারে অপ্রতিভ ইইয়াছেন" ও "অপ্রতিভ ইইয়া গেলেন" ইত্যাদি কথার স্বান্থী ইইয়াছে। ১৮।

# সূত্র। কার্য্যব্যাদঙ্গাৎ কথা-বিক্ষেদো বিক্ষেপঃ॥ ॥১৯॥৫২৩॥

অনুবাদ। কার্য্যব্যাসঙ্গ উদ্ভাবন করিয়া অর্থাৎ কোন মিথ্যা কার্য্যের উল্লেখ করিয়া কথার ভঙ্গ (১৭) "বিক্ষেপ" অর্থাৎ "বিক্ষেপ" নামক নিগ্রহস্থান।

ভাষ্য। যত্র কর্ত্তব্যং ব্যাসজ্য কথাং ব্যবচ্ছিনত্তি,—ইদং মে করণীয়ং

বিদ্যতে, তত্মিন্নবসিতে পশ্চাৎ কথয়ামীতি বিক্ষেপো নাম নিগ্রহস্থানং। একনিগ্রহাবসানায়াং কথায়াং স্বয়মেব কথান্তরং প্রতিপদ্যত ইতি।

অনুবাদ। যে স্থলে ইহা আমার কর্ত্তব্য আছে, তাহা সমাপ্ত হইলেই পরে বলিব, এইরূপে কর্ত্তব্য ব্যাসঙ্গ করিয়া অর্থাৎ মিথ্যা কর্ত্তব্যের উল্লেখ করিয়া (প্রতিবাদী) কথা ভঙ্গ করেন, সেই স্থলে "বিক্ষেপ" নামক নিগ্রহন্থান হয়। (কারণ) কথা একনিগ্রহাবদান হইলে অর্থাৎ দেই আরক্ত কথা এক নিগ্রহের পরেই সমাপ্ত হইলে (প্রতিবাদী) স্বয়ংই অন্য কথা স্থাকার করেন।

টিপ্লনী। এই সূত্র দারা "বিক্ষেপ" নামক সপ্তবশ নিগ্রহস্তানের লক্ষণ স্থচিত হইয়াছে। च्हां कार्या ग्रामका ६" अहे भाग नाम नाम भक्त विक्रित अः ब्राप्त कहेबारक । छहात गांधा "কার্য্যাপক মুদ ভাব্য"। তাৎ পর্যা এই বে, "জর" বা "বিত গ্রা" নামক কথার স্থারন্ত করিয়া বাদী অথবা প্রতিবাদী যদি "আমার বাড়ীতে অমুক কার্য্য আছে, এখনই আমার যাওয়া অত্যাবশুক, সেই কার্য্য সমাপ্ত করিয়া আদি গাই পরে বলিব", এইরূপ মিগা! কথা বলিয়া ঐ আর্ক্ত কথার ভঙ্গ করেন, তাহা হইলে দেখানে তাঁহার "বিক্ষেণ" নামক নিগ্রহস্তান হয়। কেন উহা নিগ্রহস্তান প ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থাল বানী অথবা প্রতিবাদীর এক নিপ্রাহের পরেই সেই আরক্ষ কথার সমাপ্তি হওয়ার তাঁহারা নিজেই অন্ত কথা স্বীকার করেন। অর্থাৎ তথন কিছু না বলিয়া, পরে আবার বিচার করিব, ইহা বলিয়া, নিজেই সেই আহন্ধ বিচারে নিজের নিগ্রহ স্বীকারই করার উহা অবশ্র তাঁহার পক্ষে নিগ্রহন্থান এবং উহা অবশ্র উদু হাবা। নচেৎ অপরের **অহঙ্কার** খণ্ডন হয় না। অহঙ্কারী জিগীয়ু বাদী ও প্রতিবাদীর বিচারে অপরের অহঙ্কার খণ্ডনই নিগ্রহ এবং উহাই দেখানে অপরের পরাজয় নামে ক্ষিত হয়। কোন কার্যাবাদকের আয় "প্রতিশ্রায় পীড়া-বশতঃ আমার কণ্ঠ ক্লন্ধ হইতেচে, আমি কিছুই বলিতে পারিতেছি না" ইন্যাদি প্রকার কোন মিথ্যা কথা বলিয়া কথাভঙ্গ করিলে দেখানেও উক্ত "বিক্ষেপ" নামক নিগ্রহস্থান হইবে। উদ্যোতকর প্রভৃতিও ইহার উনাহরণরূপে এরূপ কথা বিশিয়াছেন। অবশ্র উক্ত স্থলে বাদী বা প্রতিবাদীর ঐক্লপ কোন কথা যথাৰ্থই হইলে অথবা উৎকট শিৱঃপীড়াদি কোন প্ৰতিবন্ধকবশতঃ কথার বিচ্ছেদ हरेल, प्रथात এই विकल्प नामक निश्रहत्वान हरेल ना। कांत्रप, प्रथान वानी वा अिंत्रानीत কোন দোষ না থাকায় নিগ্রহ হইতে পারে না। কিন্ত বাদী বা প্রতিবাদী নিজের অসামর্থ্য প্রচ্ছাদনের উদ্দেশ্যেই এক্লণ কোন মিথা৷ বাক্য বলিয়া "কথা"র ভঙ্গ করিলে, দেখানেই তাঁহার নিগ্রহ হইবে। স্নতরাং দেইরপ স্থলেই তাঁহোর পক্ষে "বিক্ষেণ" নামক নিগ্রহস্থান হয়। কোন বৌদ্ধ সম্প্রদার বলিয়াছেন যে, এরপ স্থলে বাদী বা প্রতিবাদী প্রকৃত বিষয়ের অনুপ্রোগী বাক্য প্রয়োগ করায় তাঁহার পক্ষে "অর্থান্তর" নামক নিগ্রহস্থান হইবে এবং উত্তর বলিতে না পারায় "অপ্রতিভা"র ঘারাও তিনি নিগৃহীত হইবেন, "বিক্ষেপ" নামক পৃথক নিগ্রহন্থান স্বীকার করা অনাবশ্রক। এতহন্তরে জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন যে, যে স্থলে কথার আরম্ভ করিয়া অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা-

١

বাক্য বা হেতুবাক্য বিনিয়াই পরে নিজের সাধ্যসিদ্ধির অভিপ্রায় রাখিয়াই বাদী বা প্রতিবাদী প্রাকৃত বিষয়ের অনুপ্রোগী বাক্ষ্য প্রয়োগ করেন, সেই স্থলেই "অর্থান্তরে" নামক নিপ্রহন্তান হয়। কিন্তু এই "বিক্ষেণ" নামক নিপ্রহন্তান স্থলে বাদী বা প্রতিবাদী কথার আরম্ভকালেই পূর্ব্বোক্তরূপ কোন মিথ্যা বাক্য বলিয়া সভা হইতে পলায়ন করেন। স্পতরাং "অর্থান্তর্ম" ও "বিক্ষেণ" তুল্য নহে এবং পূর্ব্বোক্ত "অপ্রতিভা" স্থলে প্রতিবাদী বাদীর পূর্বপ্রক্ষের শ্রবণাদি করিয়া, পরে উত্তরের কালে উত্তরের ক্যুক্তি না হওয়ায় পরাজিত হন। কিন্তু এই "বিক্ষেণ" স্থলে পূর্ব্বপ্রক্ষের স্থাপনাদির পূর্বেই তিনি পলায়ন করায় পূর্বেজি "অপ্রতিভা" ইইতেও ইহার মহান্ বিশেষ আছে।

জয়স্ত ভট্ট এইরূপ বলিলেও ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারা কিন্ত বুঝা যায় যে, জিগীযু বাদী ও প্রতিবাদীর কথারন্তের পরে কাহারও একবার নিগ্রহ হইলে, তথন তিনি তাঁহার শেষ পরাজ্ঞর সম্ভাবনা করিয়াই উক্ত স্থলে পূর্ব্বোক্তরূপ কোন মিখ্যা কথা বলিয়া, দেই আর্বরূ কথার ভঙ্গ করেন এবং পরে অন্ত "কথা" স্বীকার করিয়া যান। বস্ততঃ মহরিও উক্তরূপ কথার বিচ্ছেদকেই "বিক্ষেপ" নামক নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন। কথার আরম্ভ না হইলে তাহার বিচ্ছেদ বলা যায় না। তাৎ ব্যাটীকাকার বাচম্পতি মিশ্র গণিয়াছেন যে, কথার স্বীকার করিয়া অর্থাৎ সাধন ও দুষ্ণের উল্লেখ করিব, ইহা স্বীকার করিয়া বাদী স্বথবা প্রতিবাদী যদি তাঁহার প্রতিবাদীর দৃঢ়তা অথবা মধ্যস্থ সভাগণের কঠোরত্ব ব্রিয়া অর্থাৎ ঐ সভায় ঐ বিচারে তাঁহার পরাজয়ই নিশ্চয় করিয়া সহদা কোন কার্যাব্যাদক্ষের উদ্ভাবনপূর্বক দেই পূর্ববীকৃত কথার ব্যবচ্ছেদ করেন, তাহা হইলে দেখানে তাঁধার "বিক্ষেণ" নামক নিগ্রহস্থান হয়। বাচম্পাত মিশ্র পরে বলিয়াছেন যে, অপ্রতিভা-বশত: তৃষ্ণীস্তাবও ইহার দারা সংগৃহীত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কারণ, এই হত্তে "কার্য্যবাদকাৎ" পদের দ্বারা যে কোনরূপে স্বীকৃত কথার বিচ্ছেদ মাত্রই বিব্হ্নিত। স্মৃত্রাং উক্ত স্থলে বাদী বা প্রতিবাদী কোন কার্য্যাসক্ষের উদ্ভাবন না করিয়া অপ্রতিভাবশতঃ একেবারে নারব হইলেও তাঁহার "বিক্ষেপ" নামক নিগ্রহন্থান হইবে। কিন্তু "অপ্রতিভা" নামক পূর্ব্বোক্ত নিগ্রহন্থান এইরূপ নছে। কারণ, সেই স্থলে প্রতিবাদী বাণীর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া শ্লোক পাঠাদি করেন। কিন্ত "বিক্ষেপ" স্থলে কেছ ঐরপ করেন না। এবং "অর্থান্তর" স্থলে প্রকৃত বিষয়-সাধনের অভিপ্রায় রাখিয়াই বাদী বা প্রতিবাদী প্রকৃত বিষয়ের অন্ত্রপযোগী বাক্য প্রয়োগ করেন, দেখানে কেহ কথা-ভঙ্গ করেন না। স্নতরাং এই "বিক্ষেপ" নামক নিগ্রহস্থান "অর্থান্তর" ইইতে ভিন্ন। এবং ইহা "নির্থক" ও "অপার্থকে"র লক্ষণাক্রান্ত হয় না এবং হেখাভাদের লক্ষণাক্রান্তও হয় না। স্কুতরাং "বিক্ষেপ" নামক পৃথক্ নিগ্রহস্থানই সিদ্ধ হয়। ধর্মকীর্ত্তি এই "বিক্ষেপ"কে হেত্বাভাদের মধ্যেই অন্তভূতি বলিয়াছেন। জয়স্ত ভট্ট তাঁহাকে উপহাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, কীর্ত্তি যে ইহাকে হেম্বাভাসের অন্তভূতি বলিয়াই কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অতীব মুভাষিত। কোথায় হেত্বাভাস, কোথার কার্যাবাদক, এই ধারণাই রমণীর। বাচম্পতি মিশ্র ইহা বাক্ত করিয়া বিশ্বরা-ছেন যে, কথাবিচ্ছেদরূপ "বিক্ষেপ" উক্ত স্থলে হেতুরূপে প্রযুক্ত হয় না, উহাতে হেতুর কোন ধর্মাও নাই। পরস্ত কোন বাদী বা প্রতিবাদী বদি নির্দোব হেতুর প্রয়োগ করিয়াও পরে উহার

সমর্থনে অশক্ত হইরা সভা হইতে চলিয়া বান, তাহা হইলে সেথানে তিনি কি নিগৃহীত হইবেন না ? কেন নিগৃহীত হইবেন ? সেথানে ত তিনি কোন হেম্বাভাস প্রক্রীপ করেন নাই । অভএব হেম্বাভাস হইতে ভিন্ন 'বিক্ষেপ" নামক নিগ্রহস্থান অবশ্রই স্বীকার্যা। উক্তরূপ স্থলে তিনি উহার দ্বারাই নিগৃহীত হইবেন ৷ বাচম্পতি মিশ্রের এই কথার দ্বারাও বাদী ও প্রতিবাদীর কথারস্তের পরে কেহ নিজের অসামর্থা ব্রিয়া চলিয়া গেলেও দেখানে তাঁহার "বিক্ষেপ" নামক নিগ্রহস্থান হইবে, ইহা বুঝা যায়। বস্তুত: কথারস্তুত্তর পরে যে কোন সময়ে উক্তরূপে কথার বিচ্ছেদ হইলেই উক্ত নিগ্রহ্থান হয়। তাই বরদরাজ্ঞ বলিয়াছেন যে, "কথা"র আরম্ভ হইতে সমাপ্তি পর্যান্তই এই নিগ্রহণ্ডানের অবসর। হয়ত ভট্টের স্থায় পূর্ব্বপক্ষ প্রবণাদির প্রেইই প্রতিবাদীর প্লায়ন স্থলেই উক্ত নিগ্রহ্থান হয়, ইহা আর কেহই বলেন নাই ॥১৯॥

উত্তর্বিরোধিনিপ্রহন্থানচতুক প্রকরণ সমাপ্ত ॥৫॥

## সূত্র। স্বপক্ষে দোষাভ্যুপাগমাৎ পরপক্ষে দোষ-প্রসঙ্গে মতারুক্তা ॥২০॥৫২৪॥

জমুবাদ। নিজপক্ষে দোষ স্বীকার করিয়া, পরপক্ষে দোষের প্রসঞ্জন (১৮) "মতানুজ্ঞা" অর্থাৎ "মতানুজ্ঞা" নামক নিগ্রহস্থান।

ভাষ্য। যা পরেণ চোদিতং দোষং স্বপক্ষেইভ্যুপগম্যাকুদ্ব বদতি— ভবৎপক্ষেইপি সমানো দোষ ইতি, স স্বপক্ষে দোষাভ্যুপগমাৎ পরপক্ষে দোষং প্রসঞ্জয়ন্ পরমতমকুজানাতীতি মতাকুজা নাম নিগ্রহস্থানমাপদ্যত ইতি।

অমুবাদ। যিনি নিজপক্ষে পরকর্ত্ত্ব আপাদিত দোষ স্বীকার করিয়া ( অর্থাৎ ) উদ্ধার না করিয়া বলেন, আপনার পক্ষেও তুল্য দোষ, তিনি নিজপক্ষে দোষের স্বীকারপ্রাযুক্ত পরপক্ষে দোষ প্রসঞ্জন করতঃ পরের মত স্বীকার করেন, এ জন্ম "মতানুজ্ঞা" নামক নিগ্রহুম্থান প্রাপ্ত হন।

টিপ্পনী। এই স্তা দ্বারা "নতাম্বজা" নামক অষ্টান্দ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ স্থাচিত ইইয়াছে।
নিজপক্ষে অপরের আপাদিত দোষের খণ্ডন না করিলা, অপরের পক্ষেও সেই দোষ তুল্য বলিয়া
আপত্তি প্রকাশ করিলে, অপরের মতের কমুজ্ঞা অর্থাৎ স্বীকারই করা হয়। স্থাতরাং ঐরূপ স্থানে
"মতামুক্তা" নামক নিগ্রহস্থান হয়। কারণ, নিজপক্ষে অপরের আপাদিত দোষের উদ্ধার বা থণ্ডন
না করিলে, সেখানে সেই দোষ স্বীকৃতই হয় এবং ভদ্বারা তিনি যে প্রকৃত উত্তর জানেন না,
ইহাও প্রতিপন্ন হয়। প্রথম আফিকে জাতি" নিরূপণের পরে "কথাভাগে"র নিরূপণে মহয়ি এই

শিতামুক্তা"র উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষাকার দেখানেই ইহার উদাহরণ প্রকাশ করিয়াছেন। উদ্দোতকর প্রভৃতি এখানে ইহার একটা স্থাবাধ উদাহরণ বলিয়াছেন যে, কোন বাদী বলিলেন, "ভবাংশ্চৌর: পুরুষজাং"। তথন প্রতিবাদী বলিলেন,—"ভবানপি চৌর:"। অর্থাৎ পুরুষ হইলেই যদি চোর হয়, তাহা হইলে আপনিও চোর। কারণ, আপনিও ত পুরুষ। বস্তুতঃ পুরুষমাত্রই চোর নহে। স্পত্রাং পুরুষজ্বপ হেতু চৌরজের ব্যভিচারী। প্রতিবাদী ঐ ব্যভিচারদোষ প্রদর্শন করিলেই তাহাতে বাদীর আপাদিত চৌরজ্বদোষের ২ওন হইয়া যায়। কারণ, বাদীর ক্থিত পুরুষজ্ব হেতুর দ্বারা যে চৌরজ্ব দিদ্ধ হয় না, ইহা বাদীও স্বীকার করিতে বাধা হন। কিন্তু প্রতিবাদী বাদীর হেতুতে ব্যভিচারদোষ প্রদর্শন না করিয়া, প্রতিকৃদ ভাবে "আপনিও চৌর" এই ক্থার দ্বারা বাদীর পক্ষেও ঐ দোষ তুল্য বলিয়া আপন্তি প্রকাশ করিয়া, তাহার নিজ্ব পক্ষে চৌরজ্ব দোষ, যাহা বাদীর মত, তাহার জন্মজ্ঞা অর্থাৎ স্বীকারই করায় উক্ত স্থলে তাঁহার "মতামুক্তা" নামক নিগ্রহন্তান হয়।

কিন্ত অন্ত সম্প্রনায় ইহা স্বীকার করেন নাই। তাহোরা বলিগছেন যে, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর কথানুসারে তাঁহাতে চৌর:ত্বর প্রদক্ষ মাত্র মর্থাৎ আপত্তি মাত্রই করেন, উহার দ্বারা তাঁহার নিজের চৌরত্ব বস্তত: স্বীকৃত হয় না। অর্থাৎ তথন তিনি উক্তরণ আপত্তি সমর্থনের জন্ত নিজের চৌরত্ব স্বীকার করিয়া লইলেও পরে তিনি উহা স্বীকার করেন না। পরস্ত ঐ ভাবে আপত্তি প্রকাশ দারা বাদীর হেতুতে ব্যাভিচারের উদ্ভাবনই জাঁহার উদ্দেশ্য থাকে। স্থতরাং উক্ত স্থলে ভিনি কেন নিগুহীত হইবেন ? উক্ত স্থলে বাদীই ব্যতিচারী হেতুর প্রয়োগ করায় নিগৃহীত হুইবেন। উদ্যোতকর ও জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি উক্ত বৌদ্ধ মতের উল্লেখপুর্মক ২ওন করিতে বলিগ্নাছেন যে, উক্ত স্থলে বাদীর হেতু যে ব্যক্তিচারী, ইহাই প্রতিবাদীর বক্তব্য উত্তর। প্রতিবাদী উহা বলিলেই তাহাতে বাদীর আপাদিত দোষের থণ্ডন হইয়া যায়। কিন্তু তিনি যে উত্তর বলিয়াছেন, তাহা প্রক্লত উত্তর নহে, উহা উত্তরাভাদ। উত্তর জানিলে কেহ উত্তরাভাদ বলে না। স্থুতরাং উক্ত স্থলে প্রকৃত উত্তর না বলায় তিনি যে উহা জানেন না, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। কার্ণ, তিনি প্রকৃত উত্তর বলিতে পারিলে তাহা স্পষ্ট বথায় বলিবেন না কেন ? অত এব উক্ত স্থলে তাঁহার এরূপ মতানুজ্ঞার দারা উদ্ভাবামান তাঁহার উত্তর বিষয়ে যে ক্জান, তাহাই "মতানুজ্ঞা" নামক নিগ্রহস্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে। তিনি উহার দারা অবশ্রহ নিগৃংীত হইবেন। কিস্ত উক্ত স্থলে বাদী ব্যভিচারী হেতুর প্রয়োগ করিলেও প্রতিবাদী ঐ ব্যভিচার দোষ বা হেত্বাভাদের উদ্ভাবন না করায় বাদী ঐ হেম্বাভাদের দ্বারা নিগৃহীত হইবেন না।

শৈবাচার্য্য ভাসর্বজ্ঞ "ভারসার" গ্রন্থে গৌতমের এই স্থত উদ্ধৃত করিয়াই এবং পুর্ব্বোক্ত উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াই এই "মত'মুক্তা"র ব্যাথ্যা করিয়াছেন যে, যিনি নিজপক্ষে কিছুমাত্র

১। "স্বপক্ষে দোবাভূপেগমাৎ পরপক্ষে দোবপ্রদক্ষে মতানুক্ত."। যা স্বপক্ষে মনাগপি দেখা ন পরিহরতি, কেবলং পরপক্ষে দোবা প্রসঞ্জয়তি, ভবাংকোর ইত্যুক্তে ত্বমপি চৌর" ইতি তত্তেদাং নিগ্রহত্বানা:—"ভার্মার", জন্মান গরিচ্ছেন।

দোষোদ্ধার করেন না, কেবল পরপক্ষে দোষই প্রদক্ষন করেন, তাঁহার পক্ষে এই (মতামুক্তা) নিগ্রহখান। "তার্কিকরক্ষা" গ্রান্থ বরদরাজ পরে ইহা ভূষণকারের ("ভারসারে"র প্রধান টীকাকার ভূষণের) ব্যাধ্যা বিলয়া উল্লেখ করিরাও ঐ ব্যাধ্যার কোন প্রতিবাদ কনেন নাই। উক্ত ব্যাধ্যার বাদীর আপাদিত দোষের ভূল্যদোষ প্রসঞ্জনের কোন কথা নাই, ইহা লক্ষ্য করা আবশ্যক। কিন্তু প্রতিবাদী যদি নিজপক্ষে বাদীর আপাদিত দোষের উদ্ধার না করিয়া বাদীর পক্ষেও তত্ত্বল্য দোষেরই আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সেই স্থলেই তাঁহার "মতামুক্ত্য" নামক নিগ্রহম্থান হইবে, ইহাই মহর্ষি গৌতমের মত বলিয়া বুঝা যায়। কারণ, তিনি পূর্ব্ধ আহ্নিকের শেষে কথাতাস নিরপণ করিতে ৪২ ক্যুত্রে বলিয়াহেন—"সমানো দোষপ্রসক্ষো মতামুক্ত্যা" (৩৯৫ পূর্ত্তা অন্তব্য)। তদমুসারে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতিও এথানে উক্তরপেই থ্যাথ্যা করিয়াছেন। ভাদর্বজ্ঞ মহর্ষি গৌতমের মতামুদারে নিগ্রহম্থানের ব্যাখ্যা করিরতেও অন্তর্রণ ব্যাথ্যা করিয়াছেন কি না, তাহা স্থাগণ বিচার করিবেন ॥২০॥

## সূত্র। নিগ্রহশ্বাপ্রস্থানিগ্রহঃ পর্যান্থ-যোজ্যোপেক্ষণৎ ॥২১॥৫২৫॥

অনুবাদ। নিগ্রহস্থানপ্রাপ্তের অনিগ্রহ অর্থাৎ যে বাদী বা প্রতিবাদী কোন নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হওয়ায় পর্যান্তুযোজ্য, তাঁহার অনিগ্রহ বা উপেক্ষণ অর্থাৎ তাঁহার পক্ষে প্রতিবাদীর সেই নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন না করা (১৯) পর্যান্তুযোজ্যোপেক্ষণ অর্থাৎ "পর্যানুযোজ্যোপেক্ষণ" নামক নিগ্রহস্থান।

ভাষ্য। পর্যার্থাজ্যো নাম নিগ্রহস্থানোপপত্ত্যা চোদনীয়ঃ। তম্পো-পেক্ষণং নিগ্রহস্থানং প্রাপ্তোহসীত্যনকুযোগঃ। এতচ্চ কম্ম পরাজয় ইত্যকুযুক্তয়া পরিষদা বচনীয়ং।নখলু নিগ্রহং প্রাপ্তঃ স্বকোপীনং বির্ণুয়াদিতি।

অনুবাদ। "পর্যান্ত্রান্ত্রা বলিতে নিগ্রহন্থানের উপপত্তির দারা "চোদনীয়" অর্থাৎ বচনীয় পুরুষ। তাহার উপেক্ষণ বলিতে "নিগ্রহন্থান প্রাপ্ত হইয়াছ" এই-রূপ অনুযোগ না করা [ অর্থাৎ যে বাদী অথবা প্রতিবাদীর পক্ষে কোন নিগ্রহন্থান উপস্থিত হইলে তাঁহার প্রতিবাদী তখনই প্রমাণ দারা উহার উপপত্তি বা সিদ্ধি করিয়া অবশ্য বলিবেন যে, তোমার পক্ষে এই নিগ্রহন্থান উপস্থিত হইয়াছে— সেই নিগ্রহন্থানপ্রাপ্ত বাদা বা প্রতিবাদীর নাম পর্যানুযোজ্য। তাহাকে উপেক্ষা করা অর্থাৎ তাঁহার সেই নিগ্রহন্থানের উদ্ভাবন না করাই "পর্যান্ত্র-যোজ্যোগেক্ষণ" নামক নিগ্রহন্থান ] ইহা কিন্তু "কাহার পরাজয় হইল ?" এইরপে

জিজ্ঞাসিত সভাগণ কর্ত্ত্ব বক্তব্য অর্থাৎ উদ্ভাব্য। কারণ, নিগ্রহপ্রাপ্ত পুরুষ নিজের গুছ্ম প্রকাশ করিতে পারেন না।

টিপ্লনী। এই স্ত্র হারা "প্র্যান্ত্যপেক্ষণ" নামক \_উন্বিংশ নিগ্রহ্খনের লক্ষণ স্থান্তিত হইরাছে। মহর্ষি ইহার লক্ষণ বলিয়াছেন, নিগ্রহ্খান প্রাপ্ত বাদী অথব প্রতিবাদীর অনিগ্রহ দে কিরপ ? ইহা ব্যাইতে ভাষাকার "প্র্যান্ত্যোজ্য" শব্দ ও "উপেক্ষণ" শব্দের মর্থ ব্যক্ত করিয়া ভদ্রাহাই উক্ত লক্ষণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ বাদী অথবা প্রতিবাদী কোন নিগ্রহ্খান প্রাপ্ত ইলেও তাঁহার প্রতিবাদী যদি অফ্ল গ্রথা হইলেও তাঁহার প্রতিবাদী যদি অফ্ল গ্রথা হইলেও তাঁহার প্রতিবাদী যদি কির্মান্ত ইইবেন। তাঁহার পক্ষে উহা "প্র্যান্ত্যোজ্যোপক্ষণ" নামক নিগ্রহ্খান। যেমন কোন বাদী প্রথমে কোন হেছাভাদ বা ছন্ত হেতুর হারা নিজপক্ষ স্থাপন করিলও প্রতিবাদী যদি যথাকালে দেই হেছাভাদের উদ্ভবন করিয়া, আপনার পক্ষে হেছাভাদরূপ নিগ্রহ্খান উপস্থিত, স্কুতরাং আপনি নিগ্রাত হইরাছেন, এই কথা না বলেন, তাহা ইইলে দেখানে ছিনি নিগ্রাত হইবেন। কারণ, তিনি তাঁহার প্র্যান্ত্যাক্ষ্য বাদীকে উপেক্ষা করিয়া অর্থাৎ তাঁহার অর্থাওজ্বা প্রেলিক্ত কথা না বলিয়া অন্তান্ত বক্তব্য বলায় তদ্বারা বাদীর দেই হেছাভাদরূপ নিগ্রহ্খান বিষয়ে তাঁহার অপ্রতিপত্তি বা অক্তব্য প্রতিবিন্ন হয়।

প্রশ্ন হয় যে, পূর্ব্বোক্ত নিগ্রস্থানের উদ্ভাবন করিবেন কে 📍 উদ্ভাবিত না হইলে ত উহা নিগ্রহস্থান হইতে পারে না। কিন্ত প্রতিবাদীর ভাগ বাদীও ত উহা উদ্ভাবন করিতে পারেন না। কারণ, উহা তাঁহার পক্ষে ওহা মর্থাৎ গোপনীয়। আমি নিগ্রহহান প্রাপ্ত ইইলেও এই প্রতিবাদী তাহ। বুঝিতে না পারিলা, তাহার উদ্ভাবন করিলা আমাকে নিগৃহীত বলেন নাই, অতএব তিনি নিগৃহীত হুইয়াছেন, এই কথা বাদী ক্থনই বলিতে পারেন না। কার<sup>ু</sup>, তাহা বলিলে তাঁহার নিজের নিগ্রহ স্বীক্তই হয়। ভাষ্যকার উক্ত যুক্তি ুঙ্জনুনারেই পরে বলিয়াছেন যে, পরিষং অর্গাৎ মধাস্থ সভাগণের নিকটে এই বিচারে কাহার পরাজয় হইয়াছে, এইরপ প্রশ্ন হইলে, তথন তাঁহারাই এই নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করিবেন। অর্থাৎ তথন তাঁহারা অপক্ষপাতে ঐকমত্যে বিশিয়া দিবেন যে, এই বাদী এই নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হইলেও এই প্রতিবাদী ব্থাসময়ে তাহা ব্ঝিতে না পারায় তাহা বলেন নাই। স্কুতরাং ইহারই পরাজন্ব হইয়াছে। ইহারে পক্ষে উহা "পর্যানুযোজ্যো-পেক্ষণ" নামক নিগ্রহস্থান। বাচম্পতি মিশ্র বলিয়াছেন বে, স্বয়ং সভাপতি অথবা বাদী ও প্রতি-বাণী কর্তৃক জিজ্ঞানিত মধ্যস্থ সভাগণ ইহার উত্তাধন করিলে, তথন সেই প্রতিবাণীই উহার দারা নিগৃহীত হইবেন। আর তল্ব নির্বার্থ "বাদ" নামক কথায় সভাগণ ইহার উদ্ভাবন করিলে সেখানে বাদী ও প্রতিব'দী উভয়েরই নিঞাহ হওয়ায় সেই সভাগণেরই জয় হইবে। বস্ততঃ বাদ-বিচারে বাদী ও প্রতিবাদীর অহঙ্কার না থাকায় তাঁহাদিগের পরাজ্য়রূপ নিগ্রহ হইতে পারে না। সভাগণের জন্নও দেখানে প্রশংসা ভিন্ন আর কিছুই নহে। বাচম্পতি মিশ্রেরও ঐরপই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। পরত্ত "বাদ"বিচারে বাদী স্বয়ং উক্ত নিগ্রহস্থানের উভাবন করিলেও দোষ নাই। কারণ, দেখানে তত্ত্ব নির্ণয়ই উদ্দেশ্য। স্মৃতরাং তাগতে কাহারই কোন দোষ গোপন করা উচিত নহে। রভিকার বিশ্বনাথও ঐ কথা বলিয়াছেন। ভাষ্যে "কৌশীন" শদ্দের অর্থ গুস্তু। অমর সিংহ নানার্থবর্গে লিবিয়াছেন,—"অকার্যাগুয়ে কৌপীনে"।

কোন বৌদ্ধ সম্প্রানায় ইহাকেও নিগ্রহন্থান বলিয়া স্বীকার করেন নাই। उँ হাদিগের কথা এই বে, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী তাঁহোর পর্যাপ্রবোধা বাদীকে নিগৃহীত না বলিলেও তিনি যথন অন্ত উন্তর বলেন, তথন তাঁহার ঐ উপেক্ষা কখন ও তাঁহার নিপ্রহের হেতু হইতে পারে না। উদ্দ্যোত-কর এই মতের উল্লেখ করিয়া, তহন্তরে বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর যাহা অবশ্রুবক্তব্য উত্তর, যাহা বলিলেই তথনই বাণী নিগৃহীত হন, তাহা তিনি কেন বলেন না ? অতএব তিনি বে. অজ্ঞতাবশতাই তাহা বলেন না, ইহা স্থা কার্য। কারণ, নিজের অবশুবক্তব্য সত্ত্তরের স্ফূর্ত্তি হইলে বিনি বিচারক, যিনি জিগীয় প্রতিবাদী, তিনি কথনই অন্ত উত্তর বলেন না। সত্ত্তর বলিতে পারিলে অসহত্তর বলাও কোন স্থনেই কাহারই উচিত নহে। অত এব বিনি অবশ্রুবক্তব্য স্তুত্তর বলেন ন', তিনি যে উহা জানেন না, ইংাই প্রতিপন্ন হওয়ায় তিনি অবশ্রুই নিগুহীত হইবেন। বরদরাজ ও বিশ্বনাথ প্রভৃতি বলিগাছেন যে, যে স্থলে কোন বাদীর অনেক নিগ্রহস্থান উপস্থিত হয়, সেখানে প্রতিবাদী উহার মধ্যে যে কোন একটীর উদ্ভাবন করিলে তাঁহার এই নিগ্রহস্থান হইবে না। কিন্ত উদ্যোতকরের উক্ত যুক্তি অনুদারে উহা তাঁহার মত বলিয়া মনে হয় না। বাচম্পতি মিশ্রও ঐ কথা কিছুই বলেন নাই। ধর্মকীর্ত্তি প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত স্থলেও প্রতিবাদীর পক্ষে "অপ্রতিভা"ই বলিয়াছেন। কারণ, উক্ত স্থলে প্রকৃত উত্তরের ফ্রর্ না হওয়াতেই প্রতিবাদী তাহা বলেন না। স্কুতরাং তিনি "অপ্রতিভার" ধারাই পরাজিত হটবেন, ইহা বলা যায়। উদ্যোতকর এই কথার কোন উল্লেখ করেন নাই। পরবর্তী ব'চম্পতি মিশ্র ও জয়ন্ত ভট্ট ঐ কথার উল্লেখ করিয়া, তহন্তরে বলিয়া-ছেন যে, যে স্থলে বাদী নির্দ্ধেষ হেতুর দারাই নিজপক্ষ স্থাপন করেন, দেখানেই পরে প্রতিবাদীর নিজ বক্তব্য উত্তরের ক্ষুর্ত্তি না হইলে তাঁহার পক্ষে "প্রপ্রতিভা" নামক নিগ্রহন্তান হয়। কিন্তু ধে ছলে বাদী প্রথমে হেডাভাদের দ্বাহাই নিজপক্ষ স্থাপন করেন, সেথানে তিনি প্রথমেই নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হৎমায় প্রতিবাদীর পর্যানুষোজ্য ৷ স্কুতরাং তথন প্রতিবাদী তাঁহাকে উপেক্ষা করিলে তাঁহার শেই উপেক্ষার বারা উপ্তাব্যমান ভাঁহার সেই উত্তরবিষয়ক অজ্ঞানই "পর্যানুবোজ্যোপেক্ষণ" নামক নিগ্রহস্থান বণিয়া কবিত হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ বিশেষ থাকাতেই উহা পৃথক্ নিগ্রহস্থান বলিয়া স্বীক্বত হইয়াছে। উদ্দোতকর প্রভৃতির মতে "অপ্রতিভা"হলে প্রতিবাদী শ্লোক পাঠাদির দারা অবজ্ঞা প্রকাশ করেন, ইহাও পূর্বের বলিয়াছি। পরস্ত এই "পর্যান্ত বাজ্যোপেক্ষণ" মধ্যস্ত-গণেরই উদ্ধান্য বলিয়াও অন্ত সমস্ত নিগ্রহস্থান হটতে ইহার ভেদ পরিস্ফুটই আছে 12/1

সূত্র। অনিগ্রহস্থানে নিগ্রহস্থানাভিযোগো নিরন্থ-যোজ্যানুযোগঃ ॥২২॥৫২৬॥

অমুবাদ। অনিগ্রহ স্থানে অর্থাৎ যাহা বস্তুতঃ নিগ্রহস্থান নহে, ভাহাতে নিগ্রহ-

স্থানের অভিযোগ অর্থাৎ ভাষাকে নিগ্রহস্থান বলিয়া ভাষার উদ্ভাবন (২০) নিরসু-যোজ্যানুযোগ অর্থাৎ "নিরনুযোজ্যানুযোগ" নামক নিগ্রহস্থান।

ভাষ্য। নিগ্রহস্থানলক্ষণস্থ মিথ্যাধ্যবদায়াদনিগ্রহস্থানে নিগৃহীতোহ-দীতি পরং ব্রুবন্ নিরনুযোজ্যানুযোগামিগৃহীতো বেদিতব্য ইতি।

অনুবাদ। নিগ্রহস্থানের লক্ষণের মিখ্যা অধ্যবদায় অর্থাৎ আরোপবশতঃ নিগ্রহস্থান না হইলেও নিগৃহীত হইয়াছ, ইহা বলিয়া (বাদী বা প্রতিবাদী) নিরস্কু-যোজ্যের অনুযোগবশতঃ নিগৃহীত জানিবে।

টিপ্লনী। এই সূত্র দারা "নিরন্থবোজ্যান্থবোগ" নামক বিংশ নিপ্রংস্থানের লকণ স্থচিত হুইয়াছে। যে বাদী বা প্রতিবাদী পুরুষের বস্ততঃ কোন নিপ্রহন্তান হয় নাই অথবা সেই নিপ্রহন স্থান হয় নাই, তাঁহাকে 'তুমি এই নিগ্রহস্থানের দ্বারা নিগৃহীত হইয়াছ', ইহা বলা উচিত নহে। কারণ, তিনি সেধানে নিরত্নোজা। তাঁহাকে অন্থোগ করা অর্থাৎ ঐরপ বলা নিরত্যোজা পুরুষের অনু-যোগ। তাই উহা "নির্মুয়োক্যামুরোগ" নামে নিগ্রহস্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে। বাহাতে ২স্কঃ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ নাই, তাহাতে ঐ লক্ষণের আরোপ করিয়া, নিগ্রহস্থান বলিয়া উদ্ভাবন করিলে এবং কোন বাদী অন্ত নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হইলেও বে নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহার সম্বন্ধে সেই নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করিলেও উ:হার পকে এই "নিরনুষোজ্যানুষোগ" নামক নিগ্রহস্থান হয়। অসময়ে নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবনও এই নিগ্রহস্থানের অন্তর্গত। তাই বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ইহার সামাত লক্ষণ ব্যাপ্য করিলাছেন যে, যথাসময়ে যথার্থ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন ভিন্ন যে নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন, তাহাই "নিরন্থ যোগাসুযোগ" নামক নিগ্রহস্থান। ইহা যে পুর্ব্বোক্ত "অপ্রতিভা" হইতে ভিন্ন, ইহা ব্যক্ত করিতে ভাষাকার বলিয়াছেন যে, নিগ্রহন্থানের লক্ষণের আরোপবশতঃ এই নিগ্রহস্থান হয়। পরবর্ত্তী বৌদ্ধনম্প্রানায় ইহাকেও "অপ্রতিভা"ই বলিয়াছেন। কিন্ত বাচম্পতি মিশ্র ভাষাকারোক্ত যুক্তি স্থবাক্ত করিয়া উক্ত মত খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, উত্তরের অপ্রতিপত্তি বা মজ্জ:নই "মপ্রতি চা"। কিন্তু যাহা উত্তর নহে, তাহাকে উত্তর বলিয়া বে বিপ্রতিপত্তি বা লম, তৎপ্রযুক্ত এই নিগ্রহন্থান হয়। স্ক্ররাং পুর্ব্বোক্ত "অপ্রতিভা" হইতে ইহার মহান্ বিশেষ আছে। পরস্ত ইহা হেত্বাভাদ হইতেও ভিন্ন। কারণ, হেত্বাভাদ বাদীর পক্ষেই নিগ্রহস্থান হয়। কিন্ত ইহা প্রতিবাদীর পক্ষে নিগ্রহন্থান হয়। বাচম্পতি মিশ্র পরে এখানে ধর্মকীর্ত্তির **"অ**নাধনাঙ্গবচনং" ইত্যাদি কারিকা উষ্কৃত করিয়াও ধর্ম্মকীর্ত্তির সম্প্রনায় যে, এ**ই নি**গ্রহস্থান স্বীকার করিতে বাধা, ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন।

জন্মন্ত ভট্ট উক্ত বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন বে, "নঞ্" শব্দের যে "পর্যাদাস" ও "প্রদল্যপ্রতিষেধ" নাথে অর্থভেদ আছে, উহার ভেদ না ব্বিশাই এই নিগ্রহন্থানকে "অপ্রতিভা" বলা হইরাছে। যে স্থেশ ক্রিয়ার সহিত্তই নঞের সম্বন্ধ, সেধানে উহার ক্রিয়ায়গী অভ্যন্তাভাবন্ধণ অর্থকে "প্রদল্যপ্রতিষেণ" বলে। পূর্বোক্ত "অপ্রতিভা" শব্দের অন্তর্গত নঞের অর্থ প্রসল্য প্রতিষেধ। তাহা হইলে উহার ছারা ব্ঝা যায়, প্রতি ভার মতা ছাত্রা ব্যাহি অফ র্ভিবা অজ্ঞানই "অপ্রতিভা", কিন্তু অব তালেবেঃ উত্ত বনই "নিরত্বালাক্রবার"। স্পতরাং ধাহা দোষ নহে, তাহাকে দোষ বলিয়া যে জ্ঞান, যাহা বিপ্রতিপত্তি মর্বাৎ উক্তর্যাধ ভাষ্কান, তাহাই এই নিগ্রহন্তানের মূল, এ জন্ত ইহা বিপ্রতিশত্তিনিগ্রহান। কিন্তু পুর্বেক্তি "বাস্ত্রতিভা" অপ্রতিপত্তিনিগ্রহত্বান। স্কুতরাং উক্ত উজ্প নিগ্রহত্বান এছ হইতেই পারে না। কারণ, সভাবোষের অজ্ঞান এবং অবভাবোষের ভ্রম্ভান ভিন্ন পরার্থ। জয় ছ ভট্ট পরে ধর্ম চীতি বে, "অদাধনাক্সবসন" এবং "অপোষে দ ভাবন"কে নিগ্ৰ হস্ত ন বলি মাছেন, তাহারও উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, উক্ত বাক্যে "নঞ্" শান্দর ছারা কেবল "প্রণজাপ্রতিষের" অর্থ গ্রহণ করিলে ষাহা সাধনের অঙ্গ, তাহার অভুক্তি এবং দোষের উদ্ভাবন ন করা, এই উভরই নিগ্রহস্থান ৰলা হয়। তাহা হইলে কেবল মুর্থ হাই নিগ্রন্থান হয়। সর্বদন্মত নিগ্রন্থান হেলাভাস ও নিপ্রহন্তান হাতে পারে না। অতএব ধর্মকীর্ত্তির উক্ত বাক্যে নঞের পর্যুদাস অর্থও প্রহণ করিয়া, উহার দ্বারা যাহা বস্তুত: দাধনের অঙ্গ নহে, তাহার বচন এবং যাহা বস্তু 5: পোষ নাহ, তাহাকে দোষ বলিয়া উদ্ভাবন, এই উভয়ও তাঁহার মতে নিগ্রহত্বান বলিয়া ব্ঝিতে হইবে। স্বতরাং অসত্য দোষের উদ্ভাবন যে নিগ্রহস্থান, ইহা ধর্মকীর্ত্তিরও স্বীকৃত বুঝা যায়। তাহা হইলে পুর্বোক্ত "অপ্রতিভা" হইতে ভিন্ন "নিরত্বোজামুযোগ" নামে নিপ্রহন্তান উাহারও স্থীকৃত। কারণ, সভাদোষের অজ্ঞানই "অপ্রতিভা"। কিন্তু অসভা দোষের উদ্ভাবনই "নিরন্থােজাানুগােগ"। অবশ্র এই স্থলেও প্রতিবাদীর সভাদােষের অজ্ঞানও থাকেই, কিন্তু উহা হইতে ভিন্ন পদার্থ যে অসত্যদোষের উদ্ভাবন, তাহাই উক্ত স্থলে পরে প্রতিবাদীর নিগ্রহের হেতু হওয়ায় উহাই দেখানে তাঁহার পক্ষে নিগ্রহন্তান বলিয়া স্বীকার্য।

এখন এখানে বুঝা আবশুক ষে, পূর্ব্বোক্ত "ছল" ও "জাতি" নামক যে দিবিধ অসহন্তর, তাহাও এই "নিরম্যোজ্যাম্যোগ" নামক নিগ্রহন্থানেরই অন্তর্গত অর্থাৎ ইহারই প্রকারবিশেষ। কারণ, "ছল" এবং "জাতি"ও অসত্য দোষের উদ্ভাবন। তাই বাচম্পতি নিশ্রও এখানে লিখিয়াছেন, "আনেন সর্বা জাতয়ো নিগ্রহন্থানত্বন সংগৃহীতা ভবন্তি"। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত "সাধর্ম্মান্সমা" প্রভৃতি সমস্ত জাতিও অসত্যদোষের উদ্ভাবনরূপ অসহ্তর বলিয়া, উহার দ্বারাও প্রতিবাদীর নিগ্রহ হয়। মৃতরাং ঐ সমস্তও নিগ্রহ্মান। প্রকারান্তরে বিশেষরূপে উহাদিপের তত্ত্বজান সম্পাদনের জন্মই পৃথক্রপে প্রকারভেদে মহর্ষি উহাদিগের প্রতিপাদন করিয়াছেন। স্থারদর্শনের সর্ব্বপ্রথম স্ব্রের "বৃত্তি"তে বিশ্বনাথও ইহাই বলিয়াছেন'। মহানৈয়ায়িক উদ্য্নাচার্য্য প্রভৃতি এই "নিরহ্যোজ্যানুযোগ" নামক নিগ্রহন্থানকে চতুর্বিবধ বলিয়াছেন'। ম্থা,—(১) অপ্রাপ্তকালে



<sup>&</sup>gt;। অত প্রমেরান্ত:পাতিবুদ্ধরপস্থাপি সংশহাদেনির কুযোজা কুযোগরপনি এই হানান্ত:পাতিনােশ্ছল-জাত্যোশ্চ প্রকারভেদেন প্রতিপাদনং শিষা বৃদ্ধিবৈশ লার্থমন্ত :—বিখনাথবৃত্তি।

২। অপ্রাপ্তকালে গ্রংশং হান্যাদ্যান্তাদ এব চ। ছলানি জাতর ইতি চতপ্রে ২স্ত বিধা মতাঃ 🛙 —তার্কিকরকা।

1

প্রহণ, (২) প্রতিজ্ঞাহান্যাভাদ, (৩) ছল, (৪) জাতি। স্ব স্থ অবদরকে প্রাপ্ত না হইয়াই অথবা উহার অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ অসময়ে নিগ্রহস্তানের যে উদ্ভাবন, তাহাই অপ্রাপ্তকালে গ্রহণ। যেমন বাদীর নিজপক্ষ স্থাপনাদির পরে প্রতিবাদী তাঁহার হেতুতে ব্যভিচারদোষ প্রদর্শন ক্রিয়াই বাদীর উত্তরের পুর্বেই যদি বলেন যে, তুমি এই ব্যভিচারদোষবশতঃ যদি ভোমাং কথিত হেতুকে পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে তোমার "প্রতিজ্ঞাহানি" নামক নিগ্রহস্থান হইবে। আর यनि ঐ হেতুতে কোন বিশেষণ প্রবিষ্ঠ কর, তাহা হইলে তোমার "হেত্বন্তর" নামক নিগ্রহস্থান হইবে। প্রতিবাদী এইরূপে অবস্বায় নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন ক্রিলে উক্ত স্থলে তিনিই নিগৃহীত হইবেন। কারণ, উহা তাঁহার পক্ষে অপ্রাপ্তকালে গ্রহণ। উহা প্রথম প্রকার "নিরন্থবোজ্যান্তবোগ" নামক নিগ্রহস্থান। সমস্ত নিগ্রহস্থানেরই উদ্ভাবনের কালের নিয়ম আছে। তাহার লজ্মন করিলে উহা নিগ্রহের হেতু হয়। দেই উদ্ভাবনকালের নিয়মামুদারেই নিগ্রহম্বানগুলি উক্তগ্রাহ্য, অমুক্তগ্রাহ্য ও উচামানগ্রাহ্য, এই নাম্ত্রের বিভক্ত ইইরাছে?। যে সমস্ত নিগ্রহন্থান উক্ত ইইলেই পরে বুঝা ষায়, তাহা উক্তগ্রাহা। আর উক্ত না হইলেও পুর্বের ধাহা বুঝা ধায়, তাহা অমুক্তগ্রাহা। আর উচামান অবস্থাতেই অর্থাৎ বলিবার সময়েই ঘাহা বুঝা বায়, তাহা উচ্যমানগ্রাহা। এইরূপ "প্রতিজ্ঞা-হাস্তাভাদ" ও "প্রতিজ্ঞান্তরাভাদ" প্রভৃতি দিতীয় প্রকার "নিরন্থযোজানুযোগ"। যাহা বস্ততঃ প্রতিজ্ঞাহানি নহে, কিন্তু তত্ত্ব, বিশ্বরা তাহার স্থায় প্রতীত হয়, তাহাকে বলে প্রতিজ্ঞাহান্তান। **"প্রবোধসিদ্ধি" গ্রন্থে মহানৈ**রাগ্নিক উদন্তনাচার্য্য "প্রতিজ্ঞাহানি" প্রভৃতি সমস্ত নিগ্রহস্থানেরই আভাস স্বিস্তার বর্ণন করিয়াছেন। উহা বস্ততঃ নিগ্রহস্থান নহে। স্থভরাং প্রতিবাদী উহার উদ্ভাবন করিলেও তাঁহার পক্ষে "নিরমুযোজ্যামুযোগ" নামক নিগ্রহন্তান হইবে। ভার্কিকরক্ষাকার বংদরাজ "প্রবোধনিদ্ধি" গ্রন্থে উদয়নের বর্ণিত প্রতিজ্ঞাহানি প্রভৃতির আভাসসমূহের লক্ষণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। টীকাকার জ্ঞানপূর্ণ তাহার উদাহরণও প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কিন্ত অভিবাহন্যভয়ে সে সম্ভ কথা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। বিশেষ জিজ্ঞাত্ম ঐ সমস্ত প্রস্থ পাঠ করিলে ভাহা জানিতে পারিবেন। ২২।

# সূত্র। দিদ্ধান্তমভ্যুপেত্যানিয়মাৎ কথাপ্রসঙ্গো-২পদিদ্ধান্তঃ॥২৩॥৫২৭॥

অনুবাদ। সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া অর্থাৎ প্রথমে কোন শাস্ত্রসম্মত কোন সিদ্ধান্তবিশেষ প্রতিজ্ঞা করিয়া, অনিয়মবশতঃ অর্থাৎ সেই স্বীকৃত সিদ্ধান্তের

উক্তগ্রহাঃ কেচিদভেংকুক্তগ্রহাত্তথাপরে।
 উচ্চমানদশাগ্রহা ইতি কালন্তিধা হিতঃ ।—তার্কিকরকা।

বিপর্য্যয়প্রযুক্ত কথার প্রদঙ্গ (২৩) অপসিদ্ধান্ত অর্থাৎ "অপসিদ্ধান্ত" নামক নিগ্রহন্থান।

ভাষ্য। কস্সচিদর্থস্থ তথাভাবং প্রতিজ্ঞারণ প্রতিজ্ঞাতার্থবিপর্য্যয়া-দনিয়মাৎ কথাং প্রদঞ্জয়তোহপ্রসিদ্ধাক্তো বেদিতব্যঃ।

যথা ন সদাত্মানং জহাতি, ন সতো বিনাশো নাসদাত্মানং লভতে, নাসত্বপদ্যত ইতি সিদ্ধান্তমভূপেত্য স্বপক্ষমবস্থাপয়তি—এক-প্রকৃতীদং ব্যক্তং, বিকারাণাং সমন্বয়দর্শনাৎ। মুদন্বিতানাং শরাবাদীনাং দৃষ্টমেকপ্রকৃতিত্বং। তথা চায়ং ব্যক্তভেদঃ স্থথ-ত্বঃখমোহান্বিতো দৃশ্যতে। তুস্মাৎ সমন্বয়দর্শনাৎ স্থাদিভিরেকপ্রকৃতীদং বিশ্বমিতি।

এবমুক্তবানসুযুজ্যতে—অথ প্রকৃতির্বিবকার ইতি কথং লক্ষিতব্যমিতি। যক্ষাবস্থিতক্স ধর্মান্তর-নির্ব্তে ধর্মান্তরং প্রবর্ত্ততে, সা প্রকৃতিঃ।
যদ্ধর্মান্তরং প্রবর্ত্ততে নিবর্ত্ততে বা স বিকার ইতি। সোহয়ং প্রতিজ্ঞাতার্থবিপর্য্যাসাদনিয়মাৎ কথাং প্রসঞ্জয়তি। প্রতিজ্ঞাতং খল্পনে—নাসদাবির্ভবতি, ন সন্তিরোভবতীতি। সদসতোশ্চ তিরোভাবাবির্ভাবমন্তরেণ ন
কক্ষাচিৎ প্রবৃত্তিঃ প্রবৃত্ত্যুপরমশ্চ ভবতি। মুদি খল্পবস্থিতায়াং ভবিষ্যতি
শরাবাদিলক্ষণং ধর্মান্তরমিতি প্রবৃত্তির্ভবতি, অভূদিতি চ প্রবৃত্ত্যুপরমঃ।
তদেতন্মুদ্ধর্মাণামপি ন স্থাৎ।

এবং প্রত্যবস্থিতো যদি সূত\*চাত্মহানমসত\*চাত্মলাভমভ্যুপৈতি, তদাস্থাপসিদ্ধান্তো নাম নিগ্রহস্থানং ভবতি। অথ নাভ্যুপৈতি, পক্ষোহ্স্য ন সিধ্যতি।

অমুবাদ। কোন পদার্থের তথাভাব অর্থাৎ তৎপ্রকারতা প্রতিজ্ঞা করিয়া, প্রতিজ্ঞাতার্থের বিপর্য্যয়রূপ অনিয়মবশতঃ কথাপ্রসঞ্জনকারীর (২১) অপসিদ্ধান্ত অর্থাৎ "অপসিদ্ধান্ত" নামক নিগ্রহস্থান জানিবে।

বেমন সংবস্ত আত্মাকে ত্যাগ করে না ( অর্থাৎ ) সংবস্তার বিনাশ হয় না, এবং অসৎ আত্মাকে লাভ করে না ( অর্থাৎ ) অসৎ উৎপন্ন হয় না—এই সিদ্ধান্ত

<sup>&</sup>gt;। "ৰজ্পেতা" ইতাস ব্যাধ্যানং "কস্তচিদৰ্থস তথাজাবং প্ৰতিজ্ঞান্ধে"তি। "প্ৰতিজ্ঞ;ৰ্থ-বিপৰ্যান্ধা"। দিতি ক্ষুত্ৰপেতাৰ্থ-বিপৰ্যান্ধান্ধ স্থাধ্যানং দিতা ক্ষুত্ৰপতাৰ্থ-বিপৰ্যান্ধান্ধিত ক্ষুত্ৰপতাৰ্থ-বিপৰ্যান্ধান্ধ স্থাধ্যানং দিতা ক্ষুত্ৰপতাৰ্থ-বিশ্বান্ধান্ধিত ক্ষুত্ৰপতাৰ ক্ষুত্ৰপত

স্বীকার করিয়া ( কোন সাংখ্যবাদী) নিজ পক্ষ সংস্থাপন করিলেন, যথা—( প্রতিজ্ঞা ) এই ব্যক্ত একপ্রকৃতি, (হেতু) যেহেতু বিকারসমূহের সমন্বয় দেখা যায়। (উদাহরণ) মৃত্তিকাম্বিত শরাবাদির একপ্রকৃতিত্ব দৃষ্ট হয়। (উপনয়) এই ব্যক্তভেদ সেইপ্রকার স্থগতুঃখনোহান্বিত দৃত্ট হয়। (নিগমন) স্থখাদির সহিত সেই সমন্বয়দর্শনপ্রযুক্ত এই বিশ্ব এক-প্রকৃতি। এইরূপ বক্তা কর্থাৎ যিনি উক্তরূপে নিজপক্ষ সংস্থাপন করিলেন, তিনি (প্রতিবাদী নৈয়ায়িক কর্ত্তক) জিজ্ঞাসিত হইলেন,—প্রকৃতি ও বিকার, ইহা কিরাপে লক্ষণীয় ? অর্থাৎ প্রকৃতি ও বিকারের লক্ষণ কি ? (উত্তর) মহস্থিত যে পদার্থের ধর্মান্তরের নিবৃত্তি হইলে ধর্মান্তর প্রবৃত্ত হয়, তাহা প্রকৃতি। যে ধর্মান্তর প্রবৃত্ত হয় অথবা নিবৃত্ত হয়, তাহা বিকার। সেই এই বাদী (সাংখ্য) প্রতিজ্ঞাতার্থের বিপর্য্যারূপ অনিয়মবশতঃ "কথা" প্রসঞ্জন করিলেন। যেহে ছু এই বাদী কর্ত্তক অসৎ আবিভূতি হয় না এবং সং বস্তু তিরোভূত হয় না, ইহা প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে। কিন্তু সৎ ও অদতের তিরোভাব ও আবির্ভাব ব্যতীত কোন ব্যক্তিরই প্রবৃত্তি ও প্রবৃত্তির উপরম হয় না। (তাৎপর্য্য) অবস্থিত মৃত্তিকাতে শরাবাদিরূপ ধর্মান্তর উৎপন্ন হইবে, এ জন্য প্রবৃত্তি অর্থাৎ সেই মৃত্তিকাতে শরাবাদির উৎপাদনে প্রবৃত্তি হয় এবং উৎপন্ন হইয়াছে. এ জন্ম প্রবৃত্তির উপরম অর্থাৎ নিরুত্তি হয়। সেই ইহা মৃত্তিকার ধর্মসমূহেরও হইতে পারে না [ অর্থাং উক্ত সিদ্ধান্তে লোকের যেমন শরাবাদির জন্য প্রবৃত্তি ও উহার নিবৃত্তি হইতে পারে না, তদ্রপ ঐ শরাবাদিরও উৎপত্তিরূপ প্রবৃত্তি ও বিনাশরূপ নিরুত্তি যাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাহা হইতে পারে না। কারণ, উক্ত সিন্ধান্তে মৃত্তিকার ধর্ম শরাবাদিও ঐ মৃত্তিকার ত্যায় সৎ, উহারও উৎপত্তি ও বিনাশ নাই ]।

এইরপে প্রত্যবস্থিত হইয়া ( বাদী সাংখ্য ) যদি সংবস্তার বিনাশ ও অসতের উৎপত্তি স্বীকার করেন, তাহা হইলে ইহাঁর "অপসিদ্ধান্ত" নামক নিগ্রহস্থান হয়। আর ইদি স্বীকার না করেন, তাহা হইলে ইহাঁর পক্ষ সিদ্ধ হয় না।

টিপ্পনী। এই সূত্র দ্বারা "অপদিদ্ধান্ত" নামক একবিংশ নিপ্সহস্থানের লক্ষণ স্থানিত ইইয়াছে। কোন শাস্ত্রদম্মত দিদ্ধান্ত যে প্রকার, তৎপ্রকারে প্রথমে উহার প্রতিজ্ঞাই উহার স্বীকার এবং পরে ভৎপ্রকারে প্রতিজ্ঞাত দেই দিদ্ধান্তের বিপর্যায় অর্থাৎ পরে উহার বিপরীত দিদ্ধান্তের স্বীকারই স্থান্তে "অনিয়ম" শাক্ষর দ্বারা বিবক্ষিত। ভাই ভাষ্যকার স্থান্তোক্ত "অনিয়মাৎ" এই পদের ব্যাধ্যাক্রণে বিদিয়াহেন,—"প্রতিজ্ঞাতার্থ-বিপর্যায়, বিদিয়াহেন,—"প্রতিজ্ঞাতার্থ-বিপর্যায়,

তৎপ্রযুক্ত অর্থাৎ পরে সেই বিপরীত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াই আরক্ক কথার প্রানন্ধ করিলে তাঁহার "অপ্ৰিদ্ধান্ত" নামক নিগ্ৰংস্থান হয়। ভাষ্যকার প্রথমে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়া, পরে ইহার উনাহরণ প্রদর্শন করিতে কোন সাংখ্য বাদীর নিজপক্ষ স্থাপনের উল্লেখ করিয়াছেন। সাংখ্যমতে সংবস্তর বিনাশ নাই, অসতেরও উৎপত্তি নাই। কোন সাংখ্য উক্ত দিদ্ধাস্তানুসারে নিজ পক্ষ স্থাপন ক্রিলেন যে, এই ব্যক্ত জ্বগৎ এক প্রকৃতি অর্থাৎ দমগ্র জগতের মূল উপাদান এক। কারণ, উপাদান-কারণের যে সমস্ত বিকার বা কার্য্য, তাহাতে উপাদানকারণের সমন্বর দেখা যায়। যেমন একই মৃত্তিকার বিকার বা কার্য্য যে শরাব ও ঘট প্রভৃতি, তাহাতে সেই উপাদানকারণ মৃত্তিকার সমন্ত্রই থাকে অর্থাৎ সেই শ্রাবাদি দ্রব্য সেই মৃত্তিকাষ্থিতই থাকে এবং উহার মূল উপাদানও এক, ইহা দুষ্ট হয়। এইরূপ এই যে বাক্তভেদ মর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন বাক্ত পদার্থ বা জগৎ, তাহাও স্থতঃখ-মোহায়িত দেখা যায় ৷ অত এব স্থুখ, তঃখ ও মোহের সহিত এই জগতের সম্বন্ধ দর্শনপ্রযুক্ত এই জগতের মূল উপাদান এক, ইহা দিদ্ধ হয়। অর্থাৎ সমগ্র জগৎ যথন স্থাত্ত্ব মোহায়িত, তথন তাহার মূল প্রকৃতি বা উপাদানও স্থুৰ্থু:খুমোহাত্মক এক, ইহা পুর্বোক্তরূপে অন্নমানদিদ্ধ হয়। তাহা হইলে এই ব্যক্ত জগৎ যে, সেই মূল প্রকৃতিতেই বিদামান থাকে, ইছা সৎ, ইহাও সিদ্ধ হয়। কারণ, অনৎ হইলে তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না। অর্থাৎ ধাহা মূল কারণে পূর্বে হইতেই বিন্যমান থাকে, তাহারই অগ্রন্ত্রপে প্রকাশ হইতে পারে। নচেৎ দেই মূল কারণ হইতে তাহার প্রকাশ হইতেই পারে না। সৎকার্য্যবাদী সাংখ্য পুর্ব্বোক্তরূপে নিজপক্ষ স্থাপন ক্রিলে, প্রতিবাদী নৈয়ায়িক উহা থণ্ডন ক্রিবার জন্ম বাদীকে প্রশ্ন ক্রিলেন যে, প্রকৃতি ও তাহার বিকারের লক্ষণ কি 📍 তহন্তরে বাদী সাংখ্য বলিলেন যে, যে পদার্থ অবস্থিতই থাকে, কিন্তু তাহার কোন ধর্মের নিবৃত্তি ও অপর ধর্মের প্রবৃত্তি হয়, সেই পদার্থ ই প্রকৃতি, এবং যে ধর্মের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি হয়, দেই ধর্মাই বিকার। যেখন মৃত্তিকা প্রকৃতি, ঘটাদি তাহার বিকার। মৃত্তিকা ঘটাদিরূপে পরিণত হইলেও মৃত্তিকা অবস্থিতই থাকে, কিন্তু তাহাতে পূর্ব্ববর্ষের নিবৃত্তি হইয়া ঘটাদিরূপ অন্ত ধর্ম্মের প্রবৃত্তি বা প্রকাশ হয়। বাদী সাংখ্য এইরূপ বলিলে তথন প্রতিবাদী নৈয়ায়িক বলিলেন যে, অসতের আবির্ভাব অর্থাৎ উৎপত্তি হয় না এবং দতের বিনাশ হয় না, ইহাই আপনার প্রতিজ্ঞাত বা স্বীকৃত দিদ্ধান্ত। কিন্তু সতের বিনাশ ও অসতের উৎপত্তি বাতীত কাহারই ঘটাদি ফার্য্যে প্রবৃত্তি এবং উহার উপরম বা নির্,তি হইতে পারে না। কারণ, যে মৃত্তিকা অবস্থিত আছে, তাহাতে ঘটাদিরূপ ধর্মান্তর উৎপন্ন হইবে, এইরূপ বুঝিগাই বুদ্ধিমান বাক্তি ঘটাদি নির্মাণে প্রবৃত্ত হয়, এবং দেই মূত্রিকা হইতে ঘটাদি কোন কার্য্য উৎপন্ন হইয়া গেলে, উৎপন্ন হইয়াছে, ইয়া বুঝিয়া সেই কার্য্য হইতে উপরত মর্থাৎ নিবৃত্ত হয়। এই যে, সর্ব্ধলোকদিন্ধ প্রবৃত্তি ও তাহার উপরম, তাহা পুর্ব্বোক্ত দিদ্ধান্তে উপপন্ন হইতে পারে না। কারণ, মৃত্তিকাদি উপাদানকারণে ঘটাদি কার্য্য সর্ব্বদাই বিদ্যুদান থাকিলে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। দিদ্ধ পদার্থে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। প্রবৃত্তি মগীক হইলে তাহার উপরমও বলা বায় না। আর উক্ত সিশ্ধাতে কেবল যে. षठोषि कार्या लारकब श्रवृत्ति इब ना, देश नरह, शब्द मृत्तिकांत्र धर्म बहापि कार्यात्र छैरशित छ

বিনাশরূপ যে প্রবৃত্তি ও নির্নত্তি প্রত্যক্ষণিক, তাহাও হইতে পারে না। উৎপত্তি ও বিনাশ তির আবির্ভাব ও তিরোভাব বলিয়া কোন প্রার্থ নাই, এই তাৎপার্যটি ভাষা হার এখনে আবির্ভাব ও তিরোভাবের কথা বলিয়াছেন। ফল কথা, অনতের উৎপত্তি ও সতের বিনাশ স্থাকার না করিলে পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্তি ও তাহার উপরম কোনরূপেই উপসর হইতে পারে না। প্রতিবাদী নৈয়ায়িকের এই প্রতিবাদের সহত্তর করিতে অনমর্থ হইয়া বানী সাংখ্যা শেষে যদি সতের বিনাশ ও অনতের উৎপত্তি স্থীকার করেন, তাহা হইলে তাহার পক্ষে "আদিরান্ত" নামক নিগ্রহণ নহর। কারণ, তিনি প্রথমে সতের বিনাশ হয় না এবং অনতের উৎপত্তি হয় না, এই সংখ্যা দিরাক্ত স্থীকার পূর্বাহ নিজ্ঞাক স্থাপন করিয়া, পরে উক্ত দির্নান্তের বিপরীত দির্নান্ত স্থীকার করিয়াহেন। তাহা স্থীকার না করিলেও তাহার নিজ পক্ষ দিন্ধ হয় না। তাহাকে নেখানেই কথাত্স করিয়া নারব হইতে হয়। তাই তিনি আরক্ষ কথার তক্ষ না করিয়া, তাহার স্থীকার চিন্ধান্ত স্থীকার করিয়া লইয়াই দেই কথার প্রশন্তন বা অনুবর্ত্তন করিলে "অপদিন্ধান্ত" নামক নিগ্রহণ্ডন স্থারা নিগৃগীত হইবেন।

বুজিকার বিশ্বনাথ এখানে সংক্ষেপে দরলভাবে ইহার উনাহরণ প্রবর্শন করিয়াছেন যে, কোন বাদী 'আমি সাংখ্য মতেই বলিব,' এই কথা বলিয়া কার্যামাত্রই সৎ, অর্থাৎ ঘটাদি সমস্ত কার্যাই ভাহার উপাদান কারণে বিদ্যমানই থাকে, এই সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিলে, তথন প্রতিবাদী নৈয়ায়িক বলিলেন যে, তাহা হুইলে সেই বিদামান কার্য্যের আবির্ভাবরূপ কার্য্যও ত সৎ, স্কুতরাং তাহার জন্মও কারণ ব্যাপার বার্থ। আর যদি দেই আবিভাবেরও আবিভাবের জন্মই কারণ ব্যাপার আবশ্রক বল, তাহা হইলে দেই আবির্ভাবের আবির্ভাব প্রভৃতি অনস্ত আবির্ভাব স্বীকার করিতে বাধ্য হওয়ায় অনবস্থাদোষ অনিবার্য্য। তথন বাদী যদি উক্ত অনবস্থাদোষের উদ্ধারের জন্ম পরে আবির্ভাবকে অসৎ বুলিয়া, উহার উৎপত্তি স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে "অপুদিদ্ধান্ত" নামক নিগ্রহ-স্থান হয়। কারণ, তিনি প্রথমে সাংখ্যমতাত্মনারে কার্য্যমাত্রই সৎ, অনতের উৎপত্তি হয় না, এই দিল্ধান্ত স্বীকার করিয়া, উহা সমর্থন করিতে শেষে বাধ্য হইয়া আবির্ভাবরূপ কার্য্যকে অসৎ বলিমা বিপরীত দিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্তরূপ স্থলে "বিরুদ্ধ" নামক হেন্থাভাদ অথবা পুর্ব্বোক্ত "প্রতিজ্ঞাবিরোধ"ই নিগ্রহস্থান হইবে, "অপদিদ্ধান্ত" নামক পৃথক্ নিগ্রহস্থান কেন স্বীকৃত হইয়াছে 📍 এতত্ত্তরে উ.দ্যাতকরের ত'ৎপর্য্য-ব্যাখ্যায় বাচম্পতি মিশ্র যুক্তির দারা বিচারপূর্ব্যক বলিয়াছেন যে, যে স্থানে প্রীতিজ্ঞার্থের সহিত হেতুর বিরোধ হয়, দেখানেই "বিকৃক্ষ" নামক হেতা-ভাস বা "প্রতিজ্ঞাবিরোধ" নামক নিগ্রহন্থান হয়। কিন্তু উক্ত স্থলে প্রতিজ্ঞার্থরূপ প্রথমোক্ত সিদ্ধাস্তের সহিত শেষোক্ত বিপরীত দিদ্ধাস্তেরই বিরোধবশতঃ পরস্পর বিরুদ্ধ দিদ্ধাস্তবাদিতা-প্রযুক্ত বাদার অসামর্থ্য প্রকটিত হওয়ায় এই "অপদিদ্ধান্ত" পৃথক্ নিগ্রহস্থান বলিয়াই স্বীকার্য্য। বৌদ্ধ সম্প্রদায় ইহাকে নিগ্রহস্থান বলিয়া স্বীকার করেন নাই, ইহা এখানে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন। কিন্তু জাঁহারা যে আরও অনেক নিগ্রহস্থান স্বীকার করেন নাই, ইহাও পুর্বে বলিয়াছি এবং তাঁহাদিগের মতের প্রতিবাদও প্রকাশ করিয়াছি ॥২০॥



}

### সূত্র। হেবাভাদাশ্চ যথোক্তাঃ ॥২৪॥৫২৮॥

অনুবাদ। "যথোক্ত" অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ে যেরূপ লক্ষণ ধারা লক্ষিত হইয়াছে, সেইরূপ লক্ষণবিশিক্ত (২২) হেড়াভাসদমূহও নিগ্র হস্থান।

ভাষ্য। হেন্বাভাসাশ্চ নিগ্রহস্থানানি। কিং পুনল কণান্তরযোগা-দ্বেন্বাভাসা নিগ্রহস্থানন্তমাপনা যথা—প্রমাণানি প্রমেয়ত্বমিত্যত আহ যথোক্তা ইতি। হেন্বাভাসলক্ষণেনৈব নিগ্রহস্থানভাব ইতি।

ত ইমে প্রমাণাদয়ঃ পদার্থা উদ্দিষ্টা লক্ষিতাঃ পরীক্ষিতাশ্চেতি।

অনুবাদ। হেরাভাসসমূহও নিগ্রহন্থান। তবে কি লক্ষণান্তরের সম্বন্ধবশতঃ অর্থাৎ অন্য কোন লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া হেরাভাসসমূহ নিগ্রহন্থানার প্রাপ্ত হয় ? বেমন প্রমাণসমূহ প্রমেয়র প্রাপ্ত হয়, এ জন্ম (সূত্রকার মহর্ষি) "যথোক্তাঃ" এই পদটী বলিয়াছেন। (তাৎপর্যা) হেরাভাসসমূহের লক্ষণপ্রকারেই নিগ্রহন্থানার অর্থাৎ প্রথম অন্যায়ে হেরাভাসসমূহের যেরূপ লক্ষণ কথিত হইয়াছে, সেইরূপেই ঐ সমস্ত হেরাভাস নিগ্রহন্তান হয়।

সেই এই প্রমাণাদি পদার্থ অর্থাৎ স্থায়শাস্ত্র প্রতিপাদ্য প্রমাণাদি যোড়শ পদার্থ উদ্দিষ্ট, লক্ষিত এবং পরীক্ষিত হইল।

টিপ্পনী। মহর্ষি "প্রতিজ্ঞাহানি" প্রভৃতি যে দ্বাবিংশতি প্রকার নিপ্রহন্থান বলিয়াছেন, তন্মধ্যে হেড়াভাদই চরম নিপ্রহন্থান। ইহা প্রতিজ্ঞাহানি প্রভৃতির ন্যার "উক্তপ্রাহ্য" নিপ্রহন্থান হইলেও অর্থ-দোষ বলিয়া প্রধান এবং মন্যান্ত নিপ্রহন্থান না হইলে দর্মধেনেই হার উদ্ভাবন কর্ত্তবা, ইহা স্প্রনা করিতেই মহর্ষি দর্মধেনেই হার উল্লেখ করিয়াছেন। মহর্ষি দর্মপ্রথম স্থেত্র যোজুশ পদার্থের মধ্যে হেড়াভাদত্তক পর্কারিধ বলিয়া যথাক্রমে দেই সমস্ত হেড়াভাদের লক্ষণও বলিয়াছেন। কিন্তু দেই দেই হেড়াভাদকে পর্কারিধ বলিয়া যথাক্রমে দেই সমস্ত হেড়াভাদের লক্ষণও বলিয়াছেন। কিন্তু দেই সমস্ত হেড়াভাদকে মাধার নিপ্রহন্তান বলায় প্রপ্রহন্ত হেড়াভাদের ক্ষণত প্রশান্তান্ত হইলে, তথন উহা প্রমের হয়, তদ্রাপ পূর্ব্বোক্ত হেড়াভাদসমূহও কি অক্ত কোন লক্ষণাক্রান্ত হইলেই তথন নিপ্রহন্থান হয় ? তাহা হইলে দেই লক্ষণও এথানে মহর্ষির বক্ষরা। এ জন্ত মহর্ষি এই স্ত্রে শেষে বলিয়াছেন,—"যথোক্তাঃ"। কর্থাৎ প্রথম ক্ষধারে হেড়াভাদসমূহ যে প্রকারে ক্ষিত হইয়াছে কর্যাৎ উহার যেরূপ লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, দেইরূপেই উহা নিপ্রহন্থান হয়। স্থতরাং এথানে আর উহার লক্ষণ বলা অনাবশ্রক। ভাষাকারও মহর্ষির উক্ত-রূপের্য ব্যক্তক করিয়াছেন। তাহা হইলে মহর্ষি আবার প্রথমে হেড়াভাদের পৃথক্ উল্লেখ

ক্রিয়াছেন কেন ? তাঁহার ক্থিত চরম পদার্থ নিগ্রহন্তানের মধ্যে হেন্থাভানের উল্লেখ ক্রিয়া এখানে তাহার সমস্ত লক্ষণ বলিলেই ত হেখা ভাসের তথ্যজ্ঞাপন হয়। এতহন্তরে মহর্ষির সর্ক-প্রথম স্থত্তের ভাষো ভাষাকার বলিয়াছেন যে, কেবল তত্ত্ব নির্ণয়ার্থ জিগীধাশুন্ত গুরু শিষ্য প্রভৃতির ষে "বাদ" নামক কথা, ভাহাতেও হেম্বাভাদরূপ নিগ্রহস্থান অবশ্র উদ্ভাব্য, ইহা স্থচনা করিবার জ্ঞাই মহর্ষি পুর্বের নিগ্রহস্থান হইতে পৃথক্রপেও হেবাভাবের উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষাকারের তাৎপর্যা দেখানে ব্যাথাত হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, ৬৫—৬৬ পূর্ন্না দ্বন্ধা । তাৎপর্যাটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র দেখানে বলিয়াছেন যে, হেতা ভাদের পথক উল্লেখের দ্বারা বাদবিচারে কেবলমাত্র হেছা ভাদরূপ নিগ্রহ স্থানই যে উদ্ভাব্য, ইহাই স্থৃচিত হয় নাই। কিন্তু যে সমস্ত নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন না করিলে বাদবিচারের উদ্দেশ্য তত্ত্ব-নির্ণয়েরই আঘাত হয়, সেই সমস্ত নিপ্রহস্থানই বাদবিচারে উদ্ভাব্য, ইহাই উহার দারা স্থৃতিত হইরাছে। তাহা হইলে হেম্বাভাদের ন্তার "নান", "অধিক" এবং **"অণ্**দিদ্ধান্ত" নামক নিগ্রহস্থানও যে, বাদ্বিচারে উদ্ভাব্য, ইহাও উহার দ্বারা স্থৃতিত হইয়াছে বুঝা যার। স্থচনাই স্থতের উদ্দেশ্য। স্থতে মতিরিক্ত উক্তির দ্বারা মতিরিক্ত তত্ত্বও স্থচিত হয়। ৰস্ততঃ প্রথম অধ্যায়ের বিতীয় আহ্নিকের প্রারম্ভে বাদলক্ষণস্থতে "পঞ্চাবয়বোপপন্নং" এবং "দিদ্ধান্তাবিক্লকঃ" এই পদৰ্শ্বের ঘারাও যে, বাদ্বিসারে "ন্যুন", "অধিক" এবং "অপদিদ্ধান্ত" নামক নিগ্রহস্থান উদ্ভাব্য বলিয়া স্থৃচিত হইয়াছে, ইহা ভাষ্যকারও দেখানে বলিয়াছেন এবং পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ ব্যতীতও যে বাদবিচার হইতে পারে, ইহাও পরে বলিয়াছেন। কিন্তু ব্রভিকার বিশ্বনাধ সেখানে ভাষ্যকারের ঐ কর্থার দ্বারাও নিজমত সমর্থন করিয়াছেন যে, বাদ্বিচারে "ন্যুন" এবং **"অধিক" নামক নিগ্রহন্থানেরও উদ্ভাবন উচিত নহে। ২স্ততঃ যে বাদ্বিচারে পঞ্চাবয়বের** প্রারোগ হয়, তাহাতে "নাুন" এবং "অধিক" নামক নিগ্রহস্থানও উদ্ভাষ্য, ইহাই দেখানে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝা বার। নচেৎ দেখানে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কথা সংগত হর না ( প্রথম খণ্ড, ৩২৮ পূর্চা দ্রষ্টব্য )। বাদবিচারে বে, "নৃ।ন" এবং "অধিক" নামক নিগ্রহস্থানও উদ্ভাব্য, ইহা বার্ত্তিককার উদ্যোতকরও যুক্তির দারা সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যের মতাত্মদারে "তার্কিকরক্ষা" প্রস্তে বরদরাজ "নাূন", "অধিক", "অপসিদ্ধান্ত", "প্রতিজ্ঞাবিরোধ", "অনমুভাষণ", "পুনুকক্ত" ও "অপ্রাপ্তকাল", এই সপ্তপ্রকার নিগ্রহস্থান বাদ্বিচারে উদ্ভাব্য বলিয়াছেন। তবে 🗗 সপ্ত প্রকার নিগ্রহস্থান সেধানে কথাবিচ্ছেদের হেতু হয় না, কিন্ত "হেত্বাভাদ" ও "নিরনুয়োজ্ঞাত্ম-যোগ" এই নিগ্রহন্তানম্বর্ট বাদবিচার-স্থলে কথাবিচ্ছেদের হেতু হয়, ইহাও তিনি সর্ব্বশেষে বশিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে এখানে তাঁহার সমস্ত কথা ব্যক্ত করিতে পারিলাম না।

মহর্ষির এই চরম স্থরে "চ" শব্দের দ্বারা আরও অনেক নিগ্রহস্থান স্থৃচিত হইয়াছে, ইহা অনেকের মত। বুল্লিকার বিশ্বনাথ উক্ত মত খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে স্থরে "বথোক্তাং" এই পনের উপপত্তি হয় না। কারণ, সেই সমস্ত অন্থক্ত নিগ্রহস্থানে বথোক্তত্ব নাই। কিন্তু মহর্ষির কঠে।ক্ত হেত্বা ভাসেই তিনি বথোক্তত্ব বিশেষণের উল্লেখ করায় বৃত্তিকারোক্ত ঐ অনুপপত্তি হইতে পারে না। শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রও এই স্থ্রোক্ত "চ" শক্ষের দ্বারা অনুক্ত সমুচ্চায়ের

)

কথা বলিয়াছেন! বরদরাজ ঐ "চ" শব্দের ছারা দৃষ্টি:ন্তনোষ, উক্তিনোষ এবং আত্মাশ্রয়ত্বাদি ভর্কপ্রতিবাত, এই অত্মুক্ত নিশ্বংস্থানত্তয়ের সমুচ্চয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "বাদিবিনোদ" গ্রন্থে শকর মিশ্র ঐ "5" শক্ষের প্রয়োগে মহর্ষির উদ্দেশ্য বিষয়ে আরও অনেক মতভেদ প্রকাশ করিয়া-ছেন। শৈবাচার্য্য ভাদর্বজ্ঞ গৌতদের এই স্থতের ব্যাখ্যা করিয়া, পরে ইহার ছারা বাদী বা প্রতিবাদীর হুর্মচন এবং কপোলবাদন প্রভৃতি এবং স্থলবিশেষে অপশব্দপ্রয়োগ প্রভৃতিও নিগ্রহস্থান বলিয়া বুঝিতে হইবে, ইহা বলিয়াছেন<sup>১</sup>। স্ততরাং তিনিও যে ঐ "চ" শব্দের ছারাই ঐ সমস্ত প্রহণ করিয়াছেন, ইহা ব্ঝিতে পারি। কিন্ত বরদরাজ যে, "দৃষ্টাস্তাভাস"কেও এই স্বোক্ত "5" শব্দের দারাই কেন গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারি না। কারণ, দৃষ্টাস্ত পদার্থ হেতুশুক্ত বা সাধাশুক্ত হইলে তাহাকে বলে দৃষ্টান্তাভাদ, উহা হেতাভাদেরই অন্তর্গত। তাই মহর্ষি গৌতম স্থায়দর্শনে দৃষ্টান্তাভাদের কোন লক্ষণ বলেন নাই। বরদরাজও পুর্বে হেত্বাভাসের ব্যাখ্যা করিয়া, শেষে এই কথা বলিয়াছেন ওবং পরে কোন্ হেত্বাভাসে কিরুপ দৃষ্টাস্তাভাগ কিরুপে অন্তভূত হয়, ইহাও বুঝাইয়াছেন। স্বতরাং মহর্ষি হেতাভাগকে নিগ্রহস্থান বলায় তদন্বাবাই পক্ষাভাদ এবং দৃষ্টাস্তাভাদও নিগ্রহস্থান বলিয়া কথিত হইগছে। বার্ত্তিককারও পুর্বের (চতুর্থ হুত্রগর্ত্তিকে ) এই কথাই বলিয়া, মংর্ষি নিগ্রহস্থানের মধ্যে দৃষ্টাস্তাভাসের উল্লেখ কেন করেন নাই, ইহার সমাধান বরিয়াছেন। শ্রীমদ্বাচম্পতি মিশ্র সেধানে উদ্যোতকরের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে মহর্ষির এই চরম স্থত্তে "হেত্বাভাদ" শব্দের অস্তর্গত "হেতু" শব্দের দারা হেতু ও দৃষ্টাস্ক, এই উভয়ই বিবক্ষিত ব্লিয়া "হেত্বাভাদ" শব্দের হারা "হেত্বাভাদ" ও "দৃষ্টাস্তাভাদ", এই উভয়ই মহর্ষির বিবক্ষিত অর্থ, ইহা বলিয়াছেন। কিন্ত মহর্ষির এরূপ বিবক্ষার প্রয়োজন কি এবং উদ্যোতকরের পূর্ব্বোক্ত কথার এরূপই তাৎপর্য্য হইলে তিনি পরে এই স্তুত্তের উক্তক্সপ ব্যাখ্যা কেন করেন নাই ? বাচম্পতি মিশ্রই বা কেন কণ্টবল্পনা করিয়া ঐক্যপ বাাধা। করিতে গিয়াছেন, ইহা স্থাগণ বিচার করিবেন।

স্থারশাস্ত্রে হেতৃ ও হেত্বাভাদের ত্বরূপ, প্রকারভেদ ও তাহার উনাহরণাদির ব্যাখা। অতি বিস্তৃত ও হ্রহ । বৌদ্ধসম্প্রদায়ও উক্ত বিষয়ে বহু স্থক্ষ বিচার করিয়া গিয়াছেন। দিও নাগ প্রভৃতির মতে পক্ষে সত্তা, সপক্ষে সত্তা এবং বিপক্ষে অসন্তা, এই লক্ষণত্রয়বিশিষ্ট পদার্থ ই হেতৃ এবং উহার কোন লক্ষণশৃত্য হইলেই তাহা হেত্বাভাস। উক্ত মতামুসারে স্থপ্রাচীন আলক্ষারিক ভাষ-হও ঐ কথাই বিলিয়াছেন"। বস্থবক্ষু ও দিও নাগের হেতৃ প্রভৃতির ব্যাখ্যার উল্লেখপূর্ব্বক

<sup>&</sup>gt;। এতেন ছুর্ব্চনকপোলবাধিত্রাদীনাং সাধনানুপ্যোগিত্বেন নিগ্রহন্তানহং বেদিতবাং। নিয়মকধারাজ্বপশক্ষা-দীনাম্পীতি !—"স্তায়সার", অনুমান পরিচ্ছেদের শেষ।

 <sup>।</sup> ন স্ত্রি ঃং কিমিতি চেদ্দৃষ্টান্তাভাস-লক্ষণম্।
 অন্তর্ভাবো যতন্তেবাং হেড়াভাসেষ্ পঞ্চ ।—তার্কিকরকা।

ও। সন্ পক্ষে সদৃশে সিদ্ধো ব্যাব্ভন্তব্বিপক্ষতঃ। হেতুপ্তিশক্ষণো জ্ঞেয়ো হেডাভাদো বিপর্যায়াৎ । — কাব্যালকার, «ম পঃ, ২১শ।

উদ্যোত্তকর "ভায়বার্ত্তিকে"র প্রথম অধ্যায়ে (অবয়ব ব্যাখ্যায়) তাঁহাদিগের সমস্ত কথারই সমালোচনা ও প্রতিবাদ করিয়া খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র ভাহার ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। উদ্যোত্তকরের হেডাভাসের বহু বিভাগ এবং তাহার উদাহরণ ব্যাখ্যাও অতি হুর্ন্নোধ। সংক্ষেপে ঐ সমস্ত প্রকাশ করা কোন রূপেই সন্তব নহে। তাই ইছ্যা সত্ত্বও এখানেও ধ্যামতি ভাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। বৌদ্ধর্গে শৈবার্গেয়্য ভাদর্বজ্ঞেও তাঁহার "ভায়সারে" হেডাভাসের বহু বিভাগ ও উদাহরণাদির দ্বারা তাহার ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। তাহা ব্রিলেও ঐ বিষয়ে অনেক কথা ব্রাথাহারে। দিওনাগ প্রভৃতি নানা প্রকার প্রভিজ্ঞাভাস ও দৃষ্টান্তাভাস প্রভৃতিরও বর্ণনপূর্বক উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। দিওনাগের ক্ষুদ্র গ্রন্থ ভায়প্রবেশে"ও ভাহা দেখা যায়। বৌদ্ধসম্প্রনায়ের ভায় তাঁহাদিগের প্রতিহন্দী অনেক মহানৈয়ায়িকও বহু প্রকারে প্রতিজ্ঞাভাস" প্রভৃতিরও বর্ণন করিয়াছেন এবং অনেকে দিওনাগের প্রকাশ করিয়াছি এবং শিক্ষাভাস" বা প্রতিজ্ঞাভাস" প্রভৃতি বে হেডাভাসেই অন্তর্ভূত বলিয়া ভন্ধনাঁ মহর্ষি গৌতম ভাহার পৃথক্ উল্লেখ করেন নাই, ইহাও বলিয়াছি। জয়ন্ত ভট্টও দেখানে ঐ কথা স্পষ্ট বলিয়াছেন (প্রথম খণ্ড, ০৯ পৃষ্ঠা ও ২৪৭-৪৮ পৃষ্ঠা ক্রন্টব্য)।

ভাষ্যকার এথানে শেষে তাঁহার ব্যাখ্যাত সমস্ত শাস্ত্রার্থের উপসংহার করিতে বলিয়াছেন ধে, সেই এই প্রমাণাদি পদার্থ উদ্দিষ্ট, লক্ষিত ও পরীক্ষিত হইল। অর্থাৎ প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থ ই জায়দর্শনের প্রতিপাদ্য। এবং উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারা সেই সমস্ত পদার্থের প্রতিপাদন বা তত্ত্বজ্ঞাপনই স্থায়দর্শনের ব্যাপার। সেই ব্যাপার দ্বারাই এই স্থায়দর্শন তাহার সমস্ত প্রয়োজন শিক্ষ করে। স্মতরাং মহর্ষি গোতম সেই প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের উদ্দেশপূর্বক লক্ষণ বলিয়া অনেক পদার্থের পরীক্ষা করিয়াছেন। মহর্ষির কর্ত্তব্য উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা এখানেই সমাপ্ত হয়াছে। স্মতরাং স্থায়দর্শনও সমাপ্ত ইয়াছে।

মহর্ষির শেষোক্ত ছই হুত্রে "কথকান্সোক্তিনিরপ্য-নিগ্রহন্তানম্বরপ্রকরণ" (१) সমাপ্ত হইরাছে। এবং সপ্ত প্রকরণ ও চতুর্ব্বিশংতি হুত্রে এই পঞ্চম অধ্যান্তের দ্বিতীর আছিক সমাপ্ত হইরাছে। এবং বাচম্পতি মিশ্রের "ভারহুচীনিবন্ধ" গ্রন্থান্ত্রের প্রথম হইতে ৫২৮ হুত্রে ভারদর্শন সমাপ্ত হইরাছে। তাৎপর্যাটীকাকার প্রাচীন বাচম্পতি মিশ্রই যে, "ভারহুচীনিবন্ধে"র কর্ত্তা, ইহা প্রথম ধণ্ডের ভূমিকার বলিয়াছি এবং তিনি যে, ঐ গ্রন্থের সর্বাশেষাক্ত শ্লোকের সর্বাশেষে "বম্বক্তবহুসের" এই বাক্যের দারা তাঁহার ঐ গ্রন্থনমাপ্তির কাল বলিয়া গিয়াছেন, ইহাও বলিয়াছি। বাচম্পতি মিশ্রের প্রয়ক্ত্র "বৎসর" শক্ষের ছারা বাঁহারা শকাক্ষ গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের মতামুসারেই আমি পূর্ব্বে করেক হুলে খুগীর দশম শতাকা তাঁহার কাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। কিন্ত "বৎসর" শক্ষ দারা অনেক স্থলে "দংবৎ"ই গৃহীত হইয়া থাকে। তাহা হইলে ৮৯৮ সংবৎ অর্থাৎ ৮৪১ খুঠাকে বাচম্পতি মিশ্র "ভারস্থিচীনিবন্ধ" রচনা করেন, ইহা বুঝা যান্ন এবং ভাহাই প্রক্তথর্থ বিলিয়া গ্রহণ করা যান্ন। কারণ, উনরনাচার্য্যের "লক্ষণাবলী" প্রস্তের শেষোক্ত

)

শ্লোকে তিনি ৯০৬ শকালে (৯৮৪ খৃষ্টান্দে) ঐ গ্রন্থ রচনা করেন, ইহা কথিত হইয়াছে। এবং উদয়নাচার্য্য বাচম্পতি মিশ্রের "ভায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যানীকা"র "ভায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যানীকা"ন শভায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যানীকা"ন শভায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যানীকা"ন শামে যে টাকা করিয়াছেন, ভায়ার প্রারম্ভে তাঁহার "মাতঃ সর্মত্তি"—ইভ্যাদি প্রার্থনা-শ্লোকের দ্বারা এবং পরে তাঁহার অভাভ্য উক্তির দ্বারা তিনি যে বাচম্পতি মিশ্রের অনেক পরে, তাঁহার ব্যাঝাত ন্যায়বার্ত্তিকভাৎপর্য্য পরিগুদ্ধরূল প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্রেই "ন্যায়বার্ত্তিকভাৎপর্য্যাপরিছিল" নামে টাকা করিয়াছেন এবং দেই পরিগুদ্ধির জন্যই প্রথমে সর্ম্মতী মাতার নিকটে প্রকাপ প্রার্থনা করিয়াছেন, ইহা ম্পন্ত বুঝা যায়। এইরূপ আরও নানা কারণে বাচম্পতি মিশ্র যে উদয়নাচার্য্যের পূর্ব্বর্ত্তা, তাঁহারা উভয়ে সমসামন্ত্রিক নহেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্মৃত্রয়াং বাচম্পতি মিশ্রের "বম্বন্ধ-বস্থবংসরে" এই উক্তির দ্বারা তিনি যে খৃষ্টীয় নবম শতাকার মধ্যভাগ পর্যান্তই বিদ্যানান ছিলেন, ইহাই বুঝিতে হইবে। তাঁহার অনেক পরবর্ত্তা মিথিলেশ্বরম্থরি শ্বতিনিবন্ধকার বাচম্পতি মিশ্র "ন্যায়ম্পতানিবন্ধে"র রচ্মিতা নহেন। তিনি পরে নিজমতাম্বসারে "ন্যায়ম্ভোদ্ধার" নামে পৃথক্ গ্রন্থ রচনা করেন । তাঁহার মতে ন্যায়দর্শনের স্ত্রসংখ্যা ২০১। অন্যান্য কথা প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় দ্রপ্রিয়া মন্ত্রী। মান্ত নাায় কথা প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় দ্রপ্রিয়া মন্তর।

যোহক্ষপাদম্ধিং ন্যায়ঃ প্রত্যভাদ্বদতাং বরম্। তম্ম বাৎস্থায়ন ইদং ভাষ্যজাতমবর্ত্তয়ৎ॥

ইতি শ্রীবাৎস্থায়নীয়ে স্থায়ভাষ্যে পঞ্চমাহধ্যায়ঃ॥

অমুবাদ। বক্তৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অক্ষণাদ ঋষির সন্ধন্ধে যে তায়শাস্ত্র প্রতিভাত হইয়াছিল, বাৎস্ঠায়ন, তাহার এই ভাষ্যসমূহ প্রবর্ত্তন করিলেন অর্থাৎ বাৎস্ঠায়নই প্রথমে তাহার এই ভাষ্য রচনা করিলেন।

শ্রীবাৎস্থায়নপ্রণীত স্থায়ভাষ্যে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত॥

টিপ্রনী। ভাষ্যকার সর্বশেষে উক্ত শ্লোকের দ্বারা বলিয়াছেন যে, এই স্থার্থশাস্ত্র অক্ষপাদ ঝিষর সম্বন্ধে প্রতিভাত হইয়ছিল। অর্থাৎ স্থার্থশাস্ত্র অনাদি কাল হইতেই বিদ্যমান আছে। অক্ষপাদ ঝিষ ইহার কর্তা নহেন, কিন্তু বক্তা। তিনি বক্তৃশ্রেষ্ঠ, স্বতরাং স্থার্থশাস্ত্রর অতিত্বের্ধাধ তব স্বার দ্বারা স্থপাণীবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিতে তিনি সমর্থ। তাই ভগবদিচ্ছার তাঁহাতেই এই স্থায়শাস্ত্র প্রতিভাত হইয়ছিল। ভাষ্যকার উক্ত শ্লোকের পরার্দ্ধে তিনি যে, বাৎস্থায়ন নামেই স্থাসিদ্ধ ছিলেন এবং তিনিই প্রথমে আক্ষপাদ ঋষির প্রকাশিত স্থায়শাস্তের এই ভাষ্যসমূহ অর্থাৎ সম্পূর্ণ ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, ইহাও ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। অহল্যপতি গৌতম মুনিরই নামান্তর অক্ষণাদ, ইহা "ক্লপ্রাণে"র বচনাম্পারে প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় বলিয়াছি। স্থানীন

১। শ্রীবাচম্পতিমিশ্রেণ মিধিলেখ্রস্থরিণা।

ভাদ কবি তাঁহার "প্রতিমা" নাটকে যে মেধাতিথির স্থায়শান্তের উল্লেখ করিরাছেন', দেই মেধাভিথিও অহল্যাপতি গৌতমেরই নামান্তর, ইহা পরে মহাভারতের বচন বারা বুরিয়াছি। স্থতরাং ভাদ ক্বি যে মেধাতিথির ভারশাস্ত্র বলিরা গৌতমের এই ভারশাস্ত্রেইর উল্লেখ ক্রিয়াছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। মহাকবি কালিদাস তাঁহার প্রথম নাটক "মালবিকাগ্নিমিত্রে" সর্বাত্তে সসম্মানে যে ভাস কবির নামোল্লেথ করিয়াছেন, তিনি যে খুইপুর্ব্ববর্ত্তী স্কুপ্রাচীন, ইহাই আমরা বিশ্বাদ করি এবং তিনি যে কৌটলোরও পূর্ববর্ত্তা, ইহাও আমরা মনে করি। কারণ, ভাদ কবির "প্রতিক্তাংঘীগন্ধরায়ণ" নাটকের চতুর্থ অঙ্কের "নবং শরাবং সলিব্স্ত পূর্ণং" ইত্যাদি ল্লোকটি কোটিলোর অর্থশাস্ত্রের দশম অধিকরণের তৃতার অধ্যায়ের শেষে উদ্ভ হইয়ছে। কৌটিল্য দেখানে "অপীহ শ্লোকৌ ভবতঃ"—এই কথা বলিয়াই অন্য শ্লোকের সহিত ঐ শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু ভাগ কবিও যে পরে তাঁহার স্বকৃত নাটকে অন্যের রচিত ঐ ল্লোকটা উদ্ধৃত করিয়াছেন, এ বিষয়ে কোন প্রশাণ পাওয়া যার না। সে যাহা হউক, ভাস কবি বে, খুইপুর্ববর্তী স্কপ্রাচীন, এ বিষয়ে স্মানাদিগের সান্দ্র নাই এবং তাঁহার সময়েও যে মেধাতিপির ন্যায়শাস্ত্র বলিয়া গৌতমপ্রকাশিত এই ন্যায়শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা ছিল এবং ভারতে ইহার অধ্যয়ন ও অধাপনা হইত, ইহাও আমরা তাঁহার পুর্বোক্ত ঐ উক্তির দারা নিঃদন্দেহে বুঝিতে পারি। ভাষ্যকার বাৎস্থায়ন ও যে, পুঠ পুর্ব্ধ বর্ত্তা স্থ প্রাচীন, এ বিষয়ে ও পূর্ব্দে কিছু আলোচনা করিয়াছি। কিন্ত তাঁহার প্রকৃত সময় নির্দ্ধারণ পক্ষে এ পর্যান্ত আর কোন প্রমাণ পাই নাই।

বাৎস্থারনের অনেক পরে বিজ্ঞানবাদী নব্যবৌদ্ধ দার্শনিকগণের অভ্যুদরকালে মহানৈয়ারিক উদ্যোতকর সেই বৌদ্ধ দার্শনিকগণের প্রতিবাদের থপুন করিয়া গৌতমের এই নায়শাল্লের পুন: প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁহার "নায়বার্ত্তিকে"র প্রারম্ভে বলিয়াছেন,—"য়দক্ষণাদঃ প্রবরো মুনীনাং শমার্ম শাল্রং জগতো জগাদ। কুতার্কিকাজ্ঞাননির্ভিহেতুঃ করিয়াতে তদ্য ময়া নিবদ্ধঃ"। টীকাকার বাচম্পতি মিশ্র এখানে দিঙ্কাগ প্রভৃতিকেই উদ্যোতকরের বৃদ্ধিত্ব কুতার্কিক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু দিঙ্কাগ প্রভৃতি জীবিত না থাকিলে উদ্যোতকরের "নায়বার্ত্তিক" নিবন্ধ তাঁহাদিগের অজ্ঞান নির্ভির হেতু হইতে পারে না। পরন্ত পঞ্চম অধ্যায়ের দিতীয় আহ্নিকের দাদশ স্থাত্তর বার্ত্তিকে উদ্যোতকর দিঙ্কাগের প্রতিজ্ঞালক্ষণের থপুন করিতে বলিয়াছেন,—"যন্তু ব্রবীষি দিজান্তপরিগ্রহ এর প্রতিজ্ঞা" ইত্যাদি। দেখানে বাচম্পতি মিশ্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ভিদ্যোতকর দিঙ্কাগ জীবিত থাকিতেই তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। উদ্যোতকর দিঙ্কাগের প্রত্তিরা ক্রমান্ত্রন। তাঁদ্যাতকর দিঙ্কাগের প্রত্তিরাদ্ধ করিয়াছিলেন। উদ্যোতকর দিঙ্কাগের

<sup>&</sup>gt;। রাবণঃ—ভেঃ কাগুণসোত্রোহন্মি, নাকোপাকং বেদমধীরে, মানবীরং ধর্মপাঞ্জং, মাহেবরং বোগশাজং, বাহিস্পতামর্বপাজং, মেধাতিথেনারশাজ্ঞং, প্রাচেত্রসং প্রাদ্ধেকলক্ষ্মা—প্রতিমা নাটক, পঞ্চম অস্ক।

২। মেধাতিথির্মহাপ্রাজ্ঞে, সৌতমন্তণসি স্থিতঃ।

বিষ্ঠা তেন কালেন পত্নাঃ দংস্থাব্যতিক্রমং ।—শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষধর্মপর্ব্ব, ২০ঃ অধ্যায় ।

মতে খুঁগীর চতুর্থ শতাকীই বস্তবন্ধর সময় এবং তাঁহার শিষা দিঙ্নাগ পঞ্চম শতাকীর প্রায়ন্ত পর্যান্ত জীবিত ছিলেন। এই মত সতা হইলে উদ্যোতকরও পঞ্চম শতাকীর প্রায়ন্তই দিঙ নাগ ও তাঁহার শিষাসম্প্রণায়ের অজ্ঞান নির্ভির জন্য "নামবার্ত্তিক" রচনা করেন, ইহাই অংমরা মনে করি। পুর্ববিত্তি ১৬৫ পৃষ্ঠা দুউরা)। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আছিকের ৩০শ ও ৩৭শ স্ত্রের বার্ত্তিকের ব্যাঝার বাচস্পতি মিশ্র "প্রবন্ধ-লক্ষণে" এবং "অত্র স্ববন্ধনা" এইরূপ উল্লেখ করার স্ববন্ধ নামও কেনি বৌর নৈয়ায়িক ছিলেন কি না ? এইরূপ সংশয়্র আমি প্রথম খণ্ডের ভূমিকার প্রকাশ করিরাছিলাম। কিন্ত ঐ বিষয়ে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। স্বতরাং মৃদ্রিত পৃত্তকে বস্থ-বন্ধ ছলে স্ববন্ধ মৃদ্রিত হইয়াছে অথবা বাচস্পতি মিশ্র যেমন ধর্মকীর্তিকে কীর্ত্তি নামে উল্লেখ করিয়াছেন, ভজ্ঞাপ বস্থবন্ধকে স্ববন্ধ নামেও উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাই ব্রিতে হইবে। উপসংহারে আরও অনেক বিষয়ে অনেক কথা লেখ্য ছিল, কিন্তু এই গ্রন্থের আর কলেবরর্দ্ধি শীক্তাবানের অভিপ্রেত না হওয়ার তাঁহারই ইচ্ছান্ধনারে এখানেই নিবৃত্ত হইলাম। তাঁহার ইচ্ছা থাকিলে আরক্ষ প্রস্থানতি অন্যান্য কথা লিখিতে চেন্তা করিব।

মুগাফ-ছ্যেক-বঙ্গাব্দে যো বঙ্গাঙ্গ-যশোহরে। গ্রামে 'তালখড়ী'নান্নি ভট্টাচার্য্যকুলোদ্ভবঃ॥ পিতা স্তিধিরো নাম যস্তা বিদ্বান্ মহাতপাঃ। মাতা চ মোক্ষদা দেবী দেবীব ভূবি যা স্থিতা॥ সরোজবাসিনী পত্নী নিজমুক্ত্যর্থমেব হি। যং কাশীমানয়দ্বদ্ধা পূৰ্ববং পূৰ্ববতপোগুণৈঃ॥ অশক্তেনাপি তেনেদং সভাষ্যং স্থায়দর্শনম। যথাকথঞ্চিদ্ব্যাখ্যাতং সর্ক্রশক্তিমদিচ্ছয়া॥ পঠন্ত দোষান্ সংশোধ্য দোষজ্ঞা ইদমাদিতঃ। পশ্যন্ত তত্তদুগ্রন্থাংশ্চ টিপ্পতামুপদর্শিতান ॥ সম্প্রদায়বিলোপেন বিক্বতং যৎ কচিৎ কচিৎ। বাৎস্থায়নীয়ং তদভাষ্যং স্থধিয়ঃ শোধয়ন্ত চ॥ ভাষ্য-বাৰ্ত্তিক-তাৎপৰ্য্যটীকাদিগ্ৰন্থৰত্ম নাম । পরিকারে ন মে শক্তিরন্ধস্থেব স্বত্নকরে॥ তত্র যস্তাঃ রূপাযষ্টিঃ কেবলং মেহবলম্বনম্। পদে পদে कृপामृटिं नमखरिमा नस्म नमः॥ ৮॥

## শুদ্দিপত্র

| পৃষ্ঠাৰ        | <b>অণ্ডদ</b>                     | শুদ্                                         |  |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--|
| <b>b</b>       | ষে যুদ্ধি                        | य द्कि                                       |  |
| >              | উহায়                            | উহার                                         |  |
|                | "হেয়ংতন্স                       | "হেয়ং ভশু                                   |  |
|                | <b>সমাগ্র</b> ্                  | সম্গ্                                        |  |
| ₹¢             | <b>"হমে</b> টব্য বুণতে           | "যমেটব্য রূপুতে                              |  |
| २७             | "অথাতোব্ৰন্ধজিজ্ঞাস৷"            | মতাস্তরে <b>"অ</b> থাতো ব্রন্ধ <b>জা</b> সা" |  |
| 93             | ক্ষপব্লিদ্বাহ্থ                  | ক্ষপদ্বিত্বা                                 |  |
| 47             | এই স্থলে                         | <u> এই স্ত্রে</u>                            |  |
| **             | ° বৈয়াকরণ∉ঘুমঞুষ।"              | <b>°</b> বৈয়াকরণিদি <b>দ্ধান্তম</b> ঞ্ধা"   |  |
| 19             | প্রমাশমাহ                        | প্রমাণমাহ                                    |  |
| 10             | वमद्रभू अङः                      | ত্ৰদরেণ <b>ূৰজঃ</b>                          |  |
| <b>b</b> ¢     | <b>जा</b> नि                     | ইত্যাদি                                      |  |
| <b>\$</b> ¢    | সর্বাক্ষেপা                      | সর্বাপেক্ষা                                  |  |
| ५०१            | পঐরমাণুর                         | 🔄 পরমাণুর                                    |  |
| 306            | পরম্পরা                          | পরস্পরা                                      |  |
| >>>            | বিভ'জ্যমান                       | বিভজামান                                     |  |
| 274            | করিবার দারাই                     | কারিকার দারাই                                |  |
| <b>&gt;</b> 50 | না হাওয়ায় -                    | না হওয়ায়                                   |  |
| 254            | তত্ত্ব সৰ্ব্বভাবা                | তত্ৰ ন সৰ্বভাবা                              |  |
| 201            | স্থতে শেষে                       | <b>স্থত্ৰ-শে</b> ষে                          |  |
| 20F            | <b>জা</b> গরিতাবস্থায়           | <b>ঞা</b> গরিতাবস্থা                         |  |
| . 560          | <b>উ</b> পলक्ति रुष्र            | উপপত্তি হয়                                  |  |
| 348            | দৃষ্টান্তরূপেই                   | দৃষ্ঠান্তরূপে                                |  |
| >60            | <b>সন্তা</b> নস্তচ্যুক্তোনযুক্তা | সন্তানানিয়মো নাপি যুক্তঃ                    |  |
| <i>५७</i> २    | দৃ 'খতেন্দা                      | দৃ খেতেনা                                    |  |
| >69            | যথোড়প <b>ঃ</b> ।                | যথোজুপ <b>ঃ।</b>                             |  |
| <b>74</b> 8    | এই পুস্তকের                      | ঐ পৃস্তকের                                   |  |
|                | (ब्ब्ब्यु विषय्त्रद्र            | ক্জেম্বিষয়ের কালভেদে                        |  |

| পৃষ্ঠাক     | <b>অণ্ডদ্ধ</b>              | শুদ্ধ                 |  |  |
|-------------|-----------------------------|-----------------------|--|--|
| 366<br>44¢  | সমিধ প্রথত্নঃ               | नमां विश्ववद्भः       |  |  |
| ٥٩ د        | ব্যাথা্য                    | ব্যাখ্যা              |  |  |
| 726         | <b>দ</b> বভী <b>र्थ</b>     | দেবতীর্ <u>থ</u>      |  |  |
| 521         | চণ্ডালাদিনীচ <b>লাতি</b> রও | চণ্ডালাদির নীচলাতিজনক |  |  |
| २०১         | ষ্থাকা শং                   | <b>যথাকামং</b>        |  |  |
| २०६         | ধারণা ও ধানের সমষ্টির       | ধারণা ও ধ্যান, সমাধির |  |  |
| २५०         | একবারে স্পষ্টার্থ           | <b>স্প</b> ষ্টার্থ    |  |  |
| ٤٧٥         | তত্ত্ব-জ্ঞাননিৰ্ণঃক্সপ      | ভত্ত্ব-নিৰ্ণয়ত্ত্ৰপ  |  |  |
| <b>37</b> 8 | যথাৰ্থক্ৰপে অনুমত           | যথার্থক্রপে অনুমিত    |  |  |
| २२৮         | <b>ম</b> হৰ্ষিয়            | মহর্ষির               |  |  |
| <b>२</b> २३ | দ্বরা                       | <b>বারা</b>           |  |  |
| २७৮         | শন্ধ কি অনিত্য              | শব্দ অনিতা            |  |  |
| २१७         | গো ব্যাপকত্ব                | গোৰ্ব্যাপকত্ব         |  |  |
| २१४         | সক্রিত্ব                    | সক্রিয়ত্ব            |  |  |
| २३०         | ত্বদ্বৰ                     | তদ্যণ                 |  |  |
| २৯१         | এইরূপ বাদীর                 | এইক্সপে বাদীৰ         |  |  |
| 42F         | উদ্ভাবনাই                   | উদ্ ভাবনই             |  |  |
| <b>233</b>  | অপ্রাপ্তির পক্ষেও           | অ প্রাপ্তিপক্ষেও      |  |  |
| <b>90</b> P | ভষ্যকার9                    | ভাষ্য <b>দা</b> ৰও    |  |  |
| ●20         | "করাণাভাবাৎ"                | "কারণা <i>ভা</i> বাৎ" |  |  |
| <b>9</b> 68 | হ ওয়াব                     | হওয়ায়               |  |  |
|             | প্রমণাং                     | প্রমাণং               |  |  |
| epe         | ৰ্নাবিশেষণ                  | র্নাবিশেষেণ           |  |  |
| 413         | भक् घोषित्र                 | <b>*</b> क ७ घटे। नित |  |  |
| 999         | ধৰ্মে ব                     | ধর্মের                |  |  |
| •18         | প্রতিবাক্য                  | প্ৰতিজ্ঞাবাক্য        |  |  |
| 973         | পদার্থের                    | পদার্থের              |  |  |
| 809         | ইতি প্রদঙ্গাৎ               | <b>২তি প্রদক্ষাৎ</b>  |  |  |
| 874         | নিগ্ৰহম্থান                 | নিগ্ৰহন্তান           |  |  |
| 828         | কোন পদার্থের                | কোন উক্ত পদার্থের     |  |  |
| 800         | ৰ <b>ল</b> য়াছেন           | বলিয়াছেন             |  |  |

| পৃষ্ঠাৰ | <b>অণ্ড</b> ন                  | <b>**</b>                                  |  |  |
|---------|--------------------------------|--------------------------------------------|--|--|
| 608     | আধ্যাতে পদের                   | আধ্যাত-পদের                                |  |  |
| 869     | আর যাহ                         | আৰু ধাহা                                   |  |  |
|         | ভন্মশন্বাৎ                     | ভ <b>ন্মূ</b> ল <b>ড়াৎ</b>                |  |  |
| 848     | এই স্থত্ত                      | <b>এই সূত্র</b>                            |  |  |
| 869     | প্নক্ত                         | পুনক্বক্ত<br>বিক্ <b>ন্ধপ্রয়োজন</b> বস্ত্ |  |  |
| 842     | বি <b>ৰুদ্ধে প্ৰ</b> য়োজনবস্থ |                                            |  |  |
| 8*8     | সাক্ষৰ্য্য                     | <b>শাহ্ম</b> র্য্য                         |  |  |
| 869     | "কার্য্যব্যাসন্ধাৎ"পদের        | "কাৰ্য্যব্যাদক্ষাৎ"এই পদের                 |  |  |
| 8,€     | <b>ন্ত</b> ায়শাত্তেইর         | ভাষ <b>শ</b> ান্তেরই                       |  |  |

# পরিশিষ্ট।

### প্রথম খণ্ডে—

| পৃষ্ঠাক      |     | <b>অণ্ডদ্ধ</b>                               | ত দ্ব                    |
|--------------|-----|----------------------------------------------|--------------------------|
| ( ভূমিকায় ) |     | উদ্যোতকর                                     | উদ্যোতকর                 |
| >            | ••• | ছুৰ্বধা:                                     | হৰ্ক,ধাঃ                 |
| 20122        | ••• | তত্ত্ব-নিৰ্ণীষু                              | ভ <b>ত্ব-নিৰ্ণীনী</b> ষু |
| ₹8           | ••• | দি <b>ঞ্চনৎ</b> সং                           | দি <b>≉</b> লুৎসং        |
|              |     | আগচ্ছংত                                      | আগচ্ছংতী                 |
| 96           | ••• | ইচ্ছামঃ কিমপি                                | ইচ্ছামি কিমপি            |
| 69           | ••• | <mark>টীকা হইতে পারিয়াছিল <b>না</b>।</mark> | টীকা হয় নাই।            |
|              |     | इष्टाम इंछि।                                 | ইচ্ছামীতি।               |
| 95           | ••• | অমুসন্ধান ধারা ফলে                           | অহুসন্ধান ধারা           |
| 209          | *** | এই মতটি জৈন স্তায় গ্রন্থেও দেখা যায়।       | এই মতটি কেহ জৈন          |
|              |     |                                              | মতও বলেন, কিন্ত অনেক     |
|              |     |                                              | জৈন গ্রন্থে অন্তর্মপ মত  |
|              |     |                                              | আছে।                     |

1

#### দিতীয় খণ্ডে—

পৃষ্ঠাস্ক ২১৭ পৃষ্ঠায় ভাষ্যে (৪ পং ) "কেন চ কল্লেনানাগতঃ, কথ্যনাগতাপেক্ষাতীতদিদ্ধিরিতি নৈত-চ্ছকাং"—এইরূপ পাঠান্তরই গ্রাহ্য। ৩৫৬ পৃষ্ঠায় টিপ্পনীতে "প্রথমে ত্রিস্ত্ত্র ছিল, ইহাও চরক বলিয়াছেন"—এই অংশ পরিত্যাব্য। ৩৫৮ প্রমার কর্ত্তা অর্থাৎ প্রমার কর্তা এই অর্থে **সর্ব্বশে**ষে **ত**দ্ধিপতের পরিশিষ্টে অর্থাৎ প্রত্যেককারণত্বের অর্থাৎ প্রভাক্ষকারণত্বের তৃতীয় খণ্ডে— **বিতীয় স্থচীপত্রে—।/• কণাদস্**ত্রের প্রতিবাদ। কণাদস্**ত্রের** সমালোচনা ও সমালোচনা ও প্রতিবাদ। পুণ্যবাদী শৃত্যবাদী— "ন কৰ্মাবিভাগাদিতি "অবিভাগাদিভি 98 শশোর্যতঃ ॥ শিশোর্যত: । চতুর্থ খণ্ডে— তৎকারিস্বা তৎকারিভন্বা 88 বশ বশত:

সম্পাদয়তত

**ৰু ল্লান্ত**রাণ্

970

বার্ত্তিককার কাত্যায়ন



সম্পাদয়তীতি

**কল্পা**ন্তরাত্রপ

বার্ত্তিককার কুমারিল

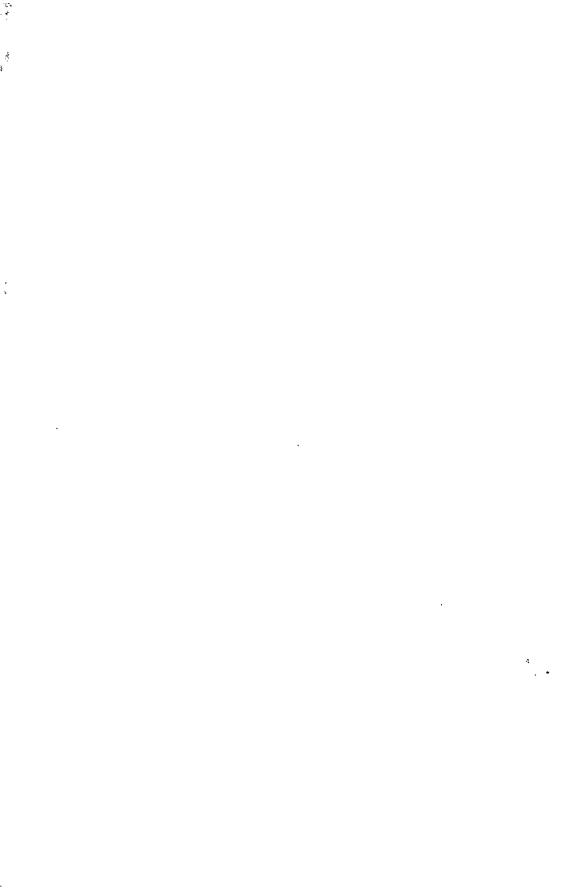

THE COURT

N.0

· Name

"A book that is shut is but a block"

GOVT. OF INDIA Department of Archaeology

Please help us to keep the book clean and moving.